# बाङ्गनी जिन्न शकाय बङ्ग

वाबुव वनमूत्र बारवर

প্রকাশক
আবদুল কাদির খান
নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলাবাজার/ঢাকা—এক

FIFTY YEARS OF POLITICS

AS I SAW IT

By Abul Mansur Ahmad

Published By Abdul Kadir Khan

Nawroze Kitabistan, Bangla Bazar.

Dacca-1

আগস্ট—১৯৬৫

প্রচ্ছদ রূপায়নে আবৃল বরক আল্ভী

মুদ্রাকর
মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম
শাহীন প্রেস
হন্ধনাথ ঘোষ রোড
লালবাগ/ঢাকা—এক

# ফিরিস্তি

## প্রলা অধ্যায়—রাজনীতির ক খ

3-30

পরিবেশ, আত্ম-মর্যাদা-বোধ, মনের নয়া খোরাক, প্রজা আন্দোলনের বীজ, প্রজা আন্দোলনের চারা, সাম্প্রদায়িক চেতনা।

## তুসরা অধ্যায়—খিলাফত ও অসহযোগ

**\$6-86** 

রাজনীতির পটভূতি, পরস্পর-বিরোধী চিন্তা, ধর্ম-চেতনা বনাম রাজনীতি-চেতনা, খিলাফত ও অসহযোগ, আন্দোলনে যোগদান, পল্লী সংগঠন, আন্দোলনের জনপ্রিয়তা, উৎসাহে ভাটা, জাতীয় বিভালয়ে মাস্টারি।

# তেসরা অধ্যায়—বেংগল প্যাক্ত

89-69

খিলাফতের অবসান, দেশবন্ধুর বেংগল প্যাক্ট, সিরাজগঞ্জ কনফারে<del>গ</del> ।

# চৌথা অধ্যায়—প্রজা-সমিতি প্রতিষ্ঠা

0b-6b

সাম্প্রদায়িক তিক্ততা, কংগ্রেসের বার্থতা, প্রজা-সমিতির জন্ম, মুসলিম-সংহতি ও প্রজা-সংহতি ।

# পাঁচই অধ্যায়—ময়মনসিংহে সংগঠন

16-6U

বিচিত্র সাম্প্রদায়িকতা, কংগ্রেসের জমিদার-প্রীতি, সাংগঠনিক অসাধুতা, খান বাহাদুর ইসমাইল, পুলিশ স্থপার টেইলার, মন্ত্রি-অভিনন্দন।

ছয়ই অধ্যায়—প্রক্তা আন্দোলনে দানা বাঁধিল ৮২—১২
সিরাজগঞ্জ প্রজা সন্মিলনী, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, রাঁচি কংগ্রেস
সন্মিলনী, নির্বাচনে প্রথম প্রয়াস।

সাতই অধ্যায়—প্রস্তা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি ৯৩—১১১
সমিতিতে অন্তবিরোধ, প্রজা সন্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশন, সন্মিলনীর সাফল্যের হেতু, মহারাজার বদায়তা, নবাব ফারুকী ও নলিনী

বাবু, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, প্রজা জমিদারে আপোস চেটা, দানবীর রাজা জগৎ কিশোর, গোলকপুরের জমিদার।

# আটই অধ্যায়—আইন পরিষদে প্রজা পার্টি

225-256

প্রজা-সমিতির নাম পরিবর্তন, মুসলিম ঐকের চেটা, মিঃ জিয়ার সমর্থন, লীগ-প্রজা আপোস, উভয় সংকট, আপোসের বিরোধিতা, আলোচনা বার্থ।

# नग्रहे अध्यात्र-निर्वाहत-युक्त

\\$&**—**\8\

স্থার-প্রসারী সংগ্রাম, পটুয়াখালি হন্দ-যুদ্ধ, উত্তর টাংগাইল, অমানুষিক খাটুনি, জর পরাজয়ের খতিয়ান, কংগ্রেস-প্রজা আপোস চেটা, কংগ্রেস-নেতাদের অদূরদশিতা, কংগ্রেস-প্রজা আপোস বার্থ।

# দশই অধ্যায় – হক মন্ত্রিসভা গঠন

382-300

কৃষক প্রজা মুসলিম লীগ কোয়েলিশন, গভীর রাতের নাটক, হক মধ্রি-সভার শপথ, উপদেষ্টা বোর্ড, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভংগ।

# এগারই অধ্যায় – কালভামামি

265-740

রাজনীতির দুই দিক, সাম্প্রদান্তিক নিলনের দুইরূপ, অবাস্তব দৃষ্টি-ভংগি, বাংগালী জাতীয়তা বনাম ভারতীয় জাতীয়তা, প্রজা-আন্দোলনের স্বরূপ, প্রজা বনাম কৃষক-প্রজা, মুসলিম রাজনীতির বিদেশ মুখিতা, বাস্তববাদী জিগাই।

# বারই অধ্যায় কৃষক-প্রজা পার্টির ভূমিক।

248--294

হক মন্ত্রিসভার অনাস্থা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভবিষ্যংবাণী, হক মন্ত্রিসভার কৃতিও, কৃষক-প্রজা আন্দোলনের ভূমিকা, হক-নেতৃৎের বৈশিষ্ট, দুর্জ্ঞের হক সাহেব, শামস্থদিনের পদত্যাগ, শেষ কৃষক-প্রজা সন্দিলনী, শেষ চেষ্টা।

# তেরই অধ্যায়-পাকিস্তান আন্দোলন

১৯৬—২৪৬

স্বভাষ বাৰ্র ঐক্য চেষ্টা, লাহোর প্রস্থাবের ব্যাখ্যা, জিলা-স্ভাষ মোলাকাত, স্বভাষ বাব্র অন্তর্ধান, কমরেড এম, এন, রায়ের প্রভাষ, দৈনিক 'কৃষক', হক সাহেবের 'নবযুগে', হক সাহেব ও সমর-পরিষদ, মিঃ জিয়ার যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরোধিতা, হক-জিয়া অস্থায়ী আপোস, প্রোগ্রেসিভ কোয়েলিশন, মন্ত্রীদের প্রতি অযাচিত উপদেশ, নয়া হক-মন্ত্রিসভার স্বরূপ, বাংলা-ভিত্তিক সমাধানের শেষ চেষ্টা, নাথিম মন্ত্রিসভা, আফাল, আকালের দায়িত্ব, পাকিস্তানের ভবিত্তৎ রূপ, সহকর্মীদের সাথে শেষ আলোচনা, রেনেসাঁ সোসাইটি, শহীদ সাহেবের চেষ্টা, মুসলিম লীগে যোগদান।

# চৌদ্ধই অধ্যায় - পাকিস্তান হাসিল

**২**89-**২**89

পার্লামেণ্টারিয়ান হওয়ার বার্থ চেটা, লীগের প্রচার-সম্পাদক, বিনাক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ, গ্রুপিং-সিস্টেম, পার্টিশনে অবিচার, কলিকাতার দাবি, কলিকাতা ত্যাগ, পার্টিশন কাউপিলের ভূমিকা।

# পনরই অধ্যায় কলিকাতার শেষ দিনগুলি

266-266

আলিপুরের বন্ধুরা, 'আজাদে'র উপর হামলা, স্থ্রাওয়াদীর সংগত অভিমান, স্থরাওয়াদীর মিশন, বাস্তত্যাগ-সমস্তা, মুসলিম লীগ বনাম গ্রাশনাল লীগ, মাইনরিটির আনুগত্য, বাস্ত্রত্যাগে পাঞ্চিস্তানের বিপদ, মহাত্মাজীর নিধন, আমার নযরে গাদী, আহত সিং ।

#### ষোলই অধ্যায়—কালভামামি

₹**৮**9 - ৩03

বাংলার ভুল, প্রবঞ্চিত মুসলিম-বাংলা, কেল্রের ঔদাসীন্ত, স্পিরিট-অব-পার্টিশন, সমাধান হিসাবে, পশ্চিম-বাংলা সরকারের স্থবৃদ্ধি, পূর্ব-বাংলা সরকারের কুযুক্তি, আওয়ামী লীগের আবির্ভাব, রাইভাষা দাবি।

# সভরই অধ্যায়—আওয়ানী লীগ প্রতিষ্ঠা

622-057

ময়মনসিংহে সংগঠন, মুসলিম লীগের অদুরদশিতা, মুসলিম লীগের দ্রাস্ত নীতি, কারেদে-আযমের নীতি, কারেদের নীতি পরিতাক্ত, আওয়ামী লীগ গঠনে বাধা, একদলীয় শাসন, রাষ্ট্র-ভাষা আন্দোলন।

# আঠারই অধ্যায়—যুক্তফ্রন্টের ভূমিকা

৩২২ – ৩৪৩

যুক্তফ্ট গঠন, ২১ দফা রচনা, ২১ দ<mark>ফার যৌক্তিকতা, জনগণ ও শাসক-</mark> এেণী, জনগণের সাড়া, দুর্বলতার বীজ, ভাংগন শুরু, পরাজয়ের প্রতিশোধ, নেহুত্বের দুর্বলতা। গবর্নর-জেনারেলের রাজনীতি, শহীদ সাহেবের ভূল, ভূলের মাশুল, হক-নেতৃত্বে অনাস্থা, আশার আলো নিভিন্ন, বিভেদের শান্তি।

# বিশা অধ্যায় — ঐতিহাসিক মারি প্যাক্ত

৩৫৮-৩৭২

নয়া গণ-পরিষদ, পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা, দূই অঞ্চলের আপোস-চেষ্টা, মারি-চুক্তি, প্রধানমন্ত্রিত্বের সমঝোতা, কৃষক-শ্রমিক পার্টির সংকীর্ণতা।

# একইশা অধ্যায়— আত্মহাতী ওয়াদা খেলাক

999-950

আওয়ামী লীগের বিপর্যয়, বিশাস ভংগ, ষড়যন্ত্র, আশা কুহকিনী, চৌধুরী মন্ত্রিসভা, শাসনতন্ত্র রচনা, শাসনতন্ত্রের বাঞ্ছিত মূলনীতি।

## বাইনা অধ্যায়— ওষারতি প্রাপ্তি

998-8PF

শিক। সম্পর্কে পূর্বধারণা, ছয়দিনের শিক্ষামন্ত্রী, রাজনৈতিক বন্দী-মুক্তি, শিকা মন্ত্রিকে অবসান।

# তেইশা অধ্যায় - ওয়ারতি শুরু

802-805

সেক্টোরিদের মোকাবিলা, হাইলেভেল কনফারেল, স্প্যাশাল কেবিনেট থিটিং, মক্ফাইট ?, বিদেশী মুদ্রার অভাব, মাকিনদুতের সাহায্য, আন্ত-গ্রাঞ্চলিক বৈষম্য, সেকেটারিয়েটে ওলট পালট, একটি ওরুতর লোকসান, বাণিজ্য দফতরের সেকেটারি, ভারত ও কমিউনিস্ট দেশে বাণিতা, ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি, দুর্ঘটনায় আহত।

# চবিবশা অধ্যায় – ভারত সকর

**288-co**8

পাক-ভারত বাণিজ্ঞাচুন্জি, পাক ভারত সম্পর্কে নৃতনম্ব, দেশাইর ডিনার. মওলানা আযাদের খেদমতে, নির্বোধের প্রতিবাদ, নেহরুর সাথে নিয়ালা তিন ঘটা। লালফিতার দোরাত্ম, কেন্দ্রীয় অনুমোদনের নামে, সওদাগরী জাহাজ, উপকুল বাণিজ্য জাতীয়করণ, ডবল ও বোগাস লাইসেনসিং, আর্টসিছ ইণ্ডাস্ট্রি. তঞ্জী লাইসেন্স, নিউকামার, দেওয়ানী কার্যাবিধির প্রবর্তন, মন্ত্রীর দুর্দশা, শিল্পবাণিজ্যের যুক্ত চেম্বার, চাকুরিতে পূর্ব-পাকিস্তানী।

# ছাব্বিশা অধ্যায়—ওযারভির ঠেলা

849-679

আই সি এ এইড, আওয়ামী লীগে অন্তবিরোধ, সেকালরী ফলি, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, ওয়াহ কারখানা পরিদর্শন, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, পশ্চিম পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা, সেকালরী খেল, লাইসেন্সের বিনিময়ে পার্টিফণ্ড।

# সাভাইশা অধ্যায় – ওযারতি লস্ট

420-40C

স্থহরাওয়াদী মন্ত্রিসভার বিপদ, আত্মরক্ষার চেষ্টা, চেষ্টা বার্থ, ইউনিট সম্পর্কে ভ্রান্ত নীতি, রিপাবলিক দলের প্রতিক্রিয়া, সেকান্সরের জয়।

# আটাইশা অধ্যায়—ঘনঘটা

৫৩৬—৫৬২

পার্টিফি ওর কেম্পেইন শুরু, আসল মতলব ফাঁস, আত্মঘাতী পরনিদা, নির্বাচনে বাধা, চুদ্রিগড় মন্ত্রিসভার পদত্যাগ, আওয়ামী লীগে গৃহ-বিবাদ, লিডারের দুরুদশিতা, বিরোধের কারণ, লিডারের দুশ্চিন্তা।

# উনত্তিশা অধ্যায়—ঝড়ে ভছনছ

062-064

বক্রপাত, পূর্বাভাস, কর্ম শুরু, গেরেফতার, জেলখানায়, দুরীতির অভিযোগ, হুহরাওয়াদী গেরেফতার, আমরাও জেলে, নয় নেতার বিশ্বতি, পার্ট রিভাইভেল, একদফা জাতীয় দাবি, শেষ বিদায়।

#### জিশা অধ্যায়—কালভামামি

(bb -608

ইণ্টারিম রিপোর্ট, পাপের প্রায়শ্চিত, গণতম্ব কি ব্যর্থ হইয়াছিল?' অবিমিশ্র অভিশাপ নর, বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক সরকারের পার্থকা, লোকসানের খডিয়ান।

কৈফিয়ত, রাজনৈতিক ঘূর্ণীঝড়, আইউবের ডুল, আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা, নেতাদের ভুল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভুল আঞ্চলিক বনাম প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন, লাহোর প্রস্তাব, ওয়ান ইউনিট, প্যারিটি, একচেম্বার না দুই, পাকিস্তান জাতীয়তাবাদ, শেষ কথা।

# নয়া অধ্যায় – স্বাধীন সাৰ্বভৌম বাংলাদেশ

695 - 650

# উপাধ্যায় এক— সাধারণ নির্বাচন

495 - 920

'পুনশ্চের' অবসান, আওয়ামী নেতৃত্বের দূরদর্শিতা, ফুটবল যাদুকর সামাদ, গ্যালারিতে কেন ?, রাজনৈতিক হরিঠাকুর।

## উপাধ্যায় গুই - নয়া মমানার পদধ্বনি

ととの―とるる

আওয়ামী লীগের জয়, প্যারিটির তাৎপর্য, পশ্চিমা নেতাদের বোধাদয়, ইয়াহিয়ার মতলব, আমার হিসাবে ভুল, মৃজিবের দ্র-দশিতা, পশ্চিমা নেতাদের সংকীর্ণতা, পরিষধের বৈঠক আঙ্গান, মৃজিবের ভুল।

# উপাধ্যায় তিন-পৃথক পথে যাত্রা শুরু

900--95

ভূট্টো-ইয়াহিয়া যড়যন্ত্র, পরিষদের বৈঠক বাতিল, আহিংস অসহযোগ, ডিক্টেটরের নতি স্বীকার, আমার পরামর্শ, অশুভ ইংগিত, পরিষদে যোগ দিলে, অপর দিক।

# উপাধ্যায় চার-ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক

9:3-992

ইয়াহিয়ার ঢাকা আগমন, বৈঠক শুক, বৈঠক ব্যর্থ, পরিষদ আবার মুলতবি, পাক বাহিনীর হামলা, সনাতন নীতির বরখেলাপ, মিথা অভিযোগ।

# উপাধ্যার পাঁচ-মুক্তি-যুদ্ধ-জন-যুদ্ধ

900-904

সংগ্রাম শুরু, হিটলারের পরাজয়, জন-যুদ্ধ শুক্, জন-যুদ্ধের বিচিত্ররূপ, আওয়ামী লীগে ভাংগনের চেষ্টা, উপনির্বাচনের প্রহসন, পাক-ভারত যুদ্ধ, ভারতের উদ্দেশ্য, পাকিস্তানের আক্রমণ!

## भग्नला अक्षाम

# ৱাজনাতিৱ ক থ

(১) পরিবেশ

পথ চলিতে-চলিতে গলা ফাটাইরা গান গাওলা পাড়া-গাঁরে বহুং পুরান রেওয়াজ। খেতে-খামারে মাঠে-ময়দানে ভানিয়ালি গাওয়ারই এটা বোধ হয় অনুকরণ। আমাদের ছেলেবেলায়ও এটা চানু িল। আমরা মকত্ব-পাঠশালার পড়ুয়ারাও গলা ফাটাইতাম পথে-ঘাটে তবে আমরা নাজায়েম গান গাইয়া গলা ফাটাইতাম না। গানের বদলে আমরা গলা দাফ করিতাম ফারদী গ্যল গাইয়া, বয়েত যিকির করিয়া এবং পাঠা-প্তবের কনিতা ও পুঁথির পয়ার আবির্তি। আর্ভি) করিয়া। এ দবের মধ্যে যে পয়ারটি আমার কচি বুকে বিজ্লি চুটাইত এবং আজে

> আল্লা যদি করে ভাই লাহোরে যাই। ভথায় শিথের সাথে জেহাদ করিব। জিতিলে হইব গায়ী মরিলে শহিদ জানের বদলে যিকা রহিবে ভৌহিদ।

একটি চটি পৃথির পরার এটি। তখনও বাংলা পুঁথিতে নহর চলে নাই। 'মহাভা-মহাভা-রতে-রকার মত বানান করিল পড়িতে পারি মাত্র। কারণ তখন আমি আরবী-কারসী পড়ার মাত্রান নামক মকতারে তালবিলিম। চাচাজী মুন্দী ছমিরদিন ফরায়ী ছিলেন আমাদের উন্তাদ শুধু পড়ার উন্তাদই ছিলেন না। খোশ এল, হানে কেরাত পড়া ও স্থর করিয়া পুঁথি পড়ারও উন্তাদ ছিলেন তিনি। চাচাজী একং ইসেন আলী ফরায়ী ও উসমান আলী ফ্রিন নামে আনার দুই মামুও পুঁথি পড়ার খুব মশহর ছিলেন। মিঠা দরায় গলার তারা যে সব পুঁথি পড়িতেন তার অনেক মিহরাই আমার ছিল একদম মুখন। উপরের পরারটি তারই একটি।

কেছা-কাহিনীর শাহনামা আলেফ-লারলা কাছাছুল আঘিরা শহিনে-কারবালা, নদলা মদারেলের ফেকারে-মোহান্দণী ও নিরামতে-দুনিরা ও আথেরাত ইত্যাদি পূঁথি কেতাবের মধ্যে দুচার খানা ছোট-ছোট জেহাদী রেসালাও ছিল আমাদের বাড়িতে। পশ্চিম হইতে জেহানী মৌলবীরা বছরে দুই-তিনবার আদিতেন আমাদের এলাকার। থাকিতেন প্রধানতঃ আমাদের বাড়িতে। তাঁরাই বস্তানিতে লুকাইয়া আনিতেন এ সব পৃস্তক। আমাদের বাড়িতে থাকিয়া এঁরা মগরেবের পর ওয়ায করিতেন। চাঁদা উঠাইতেন। লেখা-পড়া-জানা লোকের কাছে এই সব কিতাব বিক্রয় করিতেন 'নাম মাত্র মূল্যে'।

এ সবের পিছনে এক টু ইতিহাস আছে। আমার বড় দাদা অর্থাৎ দাদার বেঃ সহাদর আশেক উল্লা 'গায়ী সাহেব' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি শহিদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর মোজাহিদ বাহিনীতে ভত্তি হন। কিভাবে এটা ঘটিরাছিল, তার কোন লিখিত বিবরণী নাই। সবই মুখে-মুখে। তবে জানা যায় দানা 'জেহাদে' যান আঠার-বিশ বছরের যুবক। প্রায় ত্রিশ বছর পরে ফিরিয়া আদেন প্রায় পঞ্চাশ বছরের বুড়া! প্রবাদ আছে তিনি বাংলা ভাষা এক রকম ভূলিরা গিরাছিলেন। অনেক দিন পরে তিনি বাংলা রফত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের পরিবারের এবং এ অঞ্লের আলেম-ফাযেল ও বুড়া মুরুববীদের মুথেই এসব শোনা কথা। আমার জ্বধের প্রায় ত্রিশ বহর আগে গায়ী সাহেব এত্তেকাল করিয়াছিলেন। তাঁর সহদ্ধে এ অঞ্চলে বছ প্রবাদ প্রবচন ও কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। তিনি বা**লাকুটের জেহাদে** আহত হইয়া অক্তান্ত মোজাহেদদের সাহায্যে পলাইরা আত্মরক্ষা করেন। বছদিন বিভিন্ন স্থানে ঘুরা-ফেরা ও তবলিগ করিতে-করিতে অবশেষে দেশে ফিরিয়া আসেন। পঞ্চাশ বছরের বুড়া জীবনের প্রথমে বিরা-শানি করিয়া সংসারী হন। এক মেরে ও এক ছেলে রাখিরা প্রায় পরবট্ট বছর বরুসে মারা যান। বস্থকের গুলিতে উরাতের হাড়ি ভাংগিয়া গিয়াছিল খলিয়া তিনি এক টু ৰ্পুড়াইরা চলিতেন। তাছাড়। শেষ জীবন প্য'ন্ত তিনি স্থন্থ সবল ছিলেন এবং গ্রামের ব্বকদেরে তলওরার লাঠি ও ছুরি চালনার অভ্যুত-মন্ত্র

#### রাজনীতির ক খ

কোশল শিক্ষা দিতেন। ঐ সব অভুদ উন্তাদী থেলের মধ্যে কয়েকটির কথা আমাদের ছেলেবেলাতেও গাঁয়ের বুড়াদের মুথে-মুথে বলিত হইত। আনেকে হাতে-কলমে দেখাইবার চেটাও করিতেন। ঐ সব কোশলের একটি ছিল এইরূপ: চারজন লোক চার ধামা কেগুন লইরা চার কোণে আট-দশ হাত দ্রে-দ্রে দাঁড়াইত। দাদাজী তল ওয়ার হাতে দাঁড়াইতেন চারজনের ঠিক কেল্রন্থলে। তামেশনির রা চারদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইত। একজন মুখে বুড়া ও শাহাদত আংগুল চুকাইয়া শিস দিত। থেলা শুরু হইত। ধামাওয়ালা চারজন একসংগে দাদাজীর মাথা সই করিয়া ক্লিপ্র হাতে বেগুন ছুরিতে থাকিত। দাদাজী চরকির মত চক্রাকারে তলওয়ার ঘুরাইতে থাকিতেন। একটা বেগুনও তাঁর গায় লানিত না। ধামার বেগুন শেষ হইলে খেলা বন্ধ হুইত। কেখা যাইত, সবগুলি বেগুনই দুই টকরা হইয়া পিডিয়া আহে।

দাদাঙ্কী জীবনের শেষ দিন পর্য'ন্ত পুলিশের ন্যরবন্দী ছিলেন । সপ্তাহে একবার থানায় হাযিরা দিতে হইত। তথনও ত্রিশাল থানা হয় নাই। কভোয়ালিতেই তিনি হাযিরা দিতে যাইতেন।

আশেক উল্লা সাহেব ছিলেন আহরদিন ফরায়ী সাহেবের তিন পুত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তখন মাদ্রাসার ছাত্র। এই সমন্ত্র আমানের প্রামধানীখোলা ওহাবী আন্দোলনের ছোট খাট কেন্দ্র ছিল। ডব্রিও, ডব্রিও, হান্টার সাহেবের 'স্ট্রাটিস্টিক্, স্-অব-বেংগলা নামক বহু তথ্যপূর্ণ বিশাল গ্রন্থের ৩০৮ পৃষ্ঠার ধানীখোলাকে 'মরমনশাহী' জিলার পঞ্চম রহৎ শহর বিলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ পুত্তকের ৩০৯ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে: 'জিলার সমস্ত স্মান ও প্রভাব ফরায়ীদের হাতে কেন্দ্রিভূত। তাদের মধ্যে কয়েকজন বড়-বড় জনিশারও আছেন। এইরা স্বাই ওহাবী আন্দোলনের সমর্থক। অবশ্য এনের অধিকাংশই গরীব জোত্রার। এদেরই মধ্যে অলেকয়েজন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিদ্রোহ্যি ধর্মান্ধদের শিবিরে যোগ নিয়াছিল।''

হাণ্টার সাহেব-রণিত এই 'আর-কয়েকজন' আসলে কত জন, কোধা-কার কে কে ছিলেন, পূর্ব-পাকিস্তানের ইতিহাসের ভবিরং প্রবেষকরাই

তা ঠিক করিবেন। ইতিমধ্যে আমি সগোরবে বোষণা করিতেছি যে আমার বড় দাদা গায়ী আশেক উল্লাছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। আমাদের পারিবারিক প্রবাদ হইতে জানা যায়, টাংগাইল (তংকালীন আট্রা) মহকুমার দুইজন এবং জামালপুর মহকুমার একজন মোজাহেদ-ভাই তাঁর সাধী ছিলেন। দাদাজী জীবনের শেষ পর্য'স্ত তাঁদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করিরাছিলেন। ভাগাক্রমে দা নজীর এস্কোলের প্রায় ষার্ট বছর পরে আমি তাঁরই এইরূপ এক মোজাহেদ-ভাইর প্রপৌর্ট্রীকে বিবাহ করিয়াছি।

ঐ সব বিংরণ হইতে বুঝা যার ধানীখোলা এই সময় ওহানী আন্দোলনের হোট খাট আখড়। ছিল এবং সেটা ছিল আমাদের বাড়িতেই। আমার আপন দাদাজী আরমালা ফরায়ী সাহেবের এবং আরও বহু মুক্রবির আলেম-ফাযেলের মুখে শুনিরাছি যে শহিদ সৈরদ আহমদ বেরেলভী সাহেবের সহকর্মীদের মধ্যে মওলানা এনায়েত আলী এবং তার স্থানীয় খলিফা মওলানা তেরাগ আলী ও মওলানা মাব্যুদ আলী এ অঞ্চলে তবলিগে আসিতেন এবং আমাদের বাড়িতেই অবস্থান করিতেন। এঁদের প্রভাবে আমার প্রপিতামহ আছরদিন ফরায়ী সাহেব তার জের্ট এবং তংকালে একমাত্র অধ্যরদানত পুত্রকে মোজাহেদ বাহিনীতে ভতি করান। তার ফলে প্রতিবেশী ও আজীয়-স্বজনের চক্ষে আমার পরবাদার মর্যাদাও সন্থান বাড়িয়া যার। তাই অবশেষে পারিবারিক মর্যাদার পরিবত হয়।

আমর। তেলেবেলার এই ঐতিছেরই পরিবেশ নেথিরাছি। জেহারী মওলানাদের আনাগোন। তথনও বেশ আছে। বিশেষতঃ মগরেবের ও এশার নমাযের মাঝখানে মদজিদে এবং এশার নমাযের পর খানা পিনা শেষে হৈঠকখানার, যে সব আলোচনা হইত তার সবই জেহাদ শহিদ হর বেহেশ, ত দুয়থ ইত্যাদি সম্পকে'। এই সব আলোচনার ফলে আলোম-ওলামাদের সহবতে আমার শিশু-মনে ঐ সব দুর্গোধ্য কথার শুধু ক্রিত ছবিই রূপ পাইত। ফলে আমার মধ্যে একটা জেহাদী মনোভাব ও ধ্যার গোঁড়ামি দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল।

#### রাজনীতির ক খ

দাদাজী সংশ্বে কিহদন্তিগুলি আলেম-ফাযেল নোজা-নোলবীদের মুখে বরফ কিছুট। সংযত হইরাই বণিত হইত ' কিছু পাড়ার উলি বুড়ার' চোখেদেখা বলিয়। যে সব আজগৈবি কাহিনী হয়ান করিতেন, তাতে আমার রোমাঞ্চ হইত এবং দাদাজীর মত 'বীর' হওয়ার খাহেশ দুর্দমনীয় হইয়া উঠিত। 'আমি জেহাদে যাইবার জন্ম কেপিয়া উঠিতান। কামাকাটি জুড়িয়া দিতাম। বেহেশতে হরেরা শরাবন-তহরার পিয়ালা হাতে কাতারেকাতারে শহিদানের জন্ম দাঁড়াইয়া আছে, অথচ আমি নাহক বিলম্ব করিতেছি, এটা আমার কাছে অস্থ মনে হইত ' অবশ্য ঐ বয়েদ হরের আবশ্যকত', তাদের চাঁদের মত স্করতের প্রয়োজনীয়তা অথবা শ্রামানতহরার সাদের ভাল-মশ কিছুই আমি জানিতাম না। তবু এইটুকু বুঝিয়'-ছিলমে যে ঐগুলি লোভনীয় বয়' তা যদি না হইবে, তবে হরের ক্রতের কথা শুনিয়া রোমাঞ্চ হয় কেন ?

কিছ জেহাদের থাহেশ আমার মিটল না। মুক্রবির। অত এর বয়সে বেহেশ(তে গিয়া হরের কবলে পড়িতে আমাকে নিলেন না। তারা বুঝাইলেন শাহানতের পুরা ফফিলত ও হরের স্থরত উপভোগ করিতে হঠলে এরেও বয়স হওয়া এবং লেখা-পড়া করা দরকার।

অত্তব মা দিরা পড়াশোনা করিতে ও চড়া গলার স্থর করির। জেহালী কেতাব পড়িতে লাগিলান। কেতাবের সব কথা ব্রিতান না। তাই উস্তাদ চাচাজীকে জিগ্লাস করিতানঃ চাচাজী, লাহোর কই ? শিখ কি গ চাচাজী ব্যাইতেনঃ লাহোর হিন্দুখানেরও অনেক পশ্চিমে একটা মূরুক আর শিখ ? শিখের। আলার দুখনন। হিন্দুদের মত দুখনন ? না হিন্দু-সে বদ্তর। চাচাজীর কাছে আগে শুনিয়াছলাম, ফিরিংগীরাই আনাদের বড় দুখনন কাজেই জিগাইতামঃ ফিরিংগীর চেয়েও ? চাচাজী জবাব নিতেনঃ ফিরিংগীর। তবু খোলা মানে, সদা পরগাধরের উল্লত তারা। শিখের। তাও না। ধরিয়া নিলাম, শিখেরা নিশ্চয়ই হিন্দু। সে যুগে হানাফী-মোহাল্মনীতে খুব বাহাস নারামারি ও মাইল-মোকদ্যা হইত। চাচাজী মোহাল্মনী প্রের বড় পাঙা। তাঁর মতে হানাফীরা হিন্দু-সে বদ্তর। নেই হিন্দুরা আবার নাসার। দেব বদ্তর। তার প্রমাণ পাইতে বেশী বেরি হইল না।

# (২) আত্ম-ম্যাদা-বোধ

আমাদের পাঠশালাটা ছিল জমিদারের কাছারিরই একটি ঘর। কাছারিঘরের সামন দিরাই যাতারাতের রাস্তা। পাঠশালার ঘড়ি থাকিবার কথা নর। কাছারি ঘরের দেওরাল-ঘড়িটাই পাঠশালার জন্ম যথেই। কতটা বাজিল, জানিবার জন্ম মাস্টার মশার সমর-সমর আমাদেরে পাঠাইতেন। ঘড়ির কাটা চিনা সহজ কাজ নর। যে দুই-তিন জন ছাত্র এটা পারিত, তার মধ্যে আমি একজন।

কিছু দিনের মধ্যে একটা ব্যাপারে আমি মনে বিষম আঘাত পাইলাম। অপমান বোধ করিলাম। দেখিলাম, আমাদের বাড়ির ও গাঁরের মুরুবিরা নারেব-আমলাদের সাথে দরবার কারবার সময় দাঁড়াইয়া থাকেন। প্রথমে ব্যাপারট। বাঝ নাহ। আরও কিছু দিন পরে জানিলাম, আমাদের বুরু।কবের নারেব-আমলার। তুমি বলেন। নারেব-আমলার। আমাদেরেও `হুহ ভূাম' বালতেন। আম<sub>ম</sub>াকছু মনে করিতাম না। আনাদের মুক্তাব্দের মতহ ওরাও আদর করিয়াহ এমন সধ্যোধন করেন। পরে যথন দোখলাম, আমাদের বুড়া মুরুবিদেরেও তারো 'তুমি' বলেন, তথন चवत्र का कद्या शाविनाम ना । कानिनाम, आमारत्व मुकाखरत्व पूर्म বলা ও কাহারিতে বাসতে না নেওয়ার কারণ একটাই । নায়েব-আমলারা মুসলমানদেরে খ্বা-হেকারত করেন। ভদ্রলোক মনে করেন না। তবে ত প্র হিন্দুরাহ মুদলমানদৈরে খুণা করে। হাতে-দাতে এর প্রমাণত পাবলাম। পাশের গায়ের এক গণক ঠাকুর প্রাত সপ্তাহেই আমাদের ব্যাড়তে বভক। কারতে আাদত । কিছু বেশা চাওল দিলে দে আমাদের হাত গণনা কারত। আমাণেরে রাজা-বাদশ। বানাইয়া দিত। এই গণক ঠাকুরকে দৌখলাম একানন নারেব মশারের সামনে চেরারে বাসরা আলাপ কারতেছে। नारम् नगर् जारक 'वार्शन' विल्एएहन । वर् थानि-भा थानि-भा भग्ना ধুতি-পরা গণক ঠাকুরকে নায়েব বাবু এত সম্বান করিতেছেন কেন 🗸 আমা-দের বাড়িতে তাকে ত কোন দিন চেয়ারে বসিতে দেখি নাই। উত্তর পাইলাম, গণক ঠাকুর হিন্দু রান্ধণ। কিন্তু আমাদের মোলা-মৌলবীদেরেও

#### রাজনীতির ক থ

ত নারেব-আমলারা 'আপনে' বলেন না, চেরারে বদান না। আর কোনও সলেহ থাকিল না আমার মনে। রাগে মন গিরগির করিতে থাকিল।

কাছারির নারেব-আমলাদের বড়শি বাওয়ায় সথ ছিল খুব। সারা গাঁরের ম'তব্বর প্রজাদের বড়-বড় পুকুরে মাছ ধরিয়া বেড়ান ছিল তাঁদের অভ্যান। অধিকারও ছিল। গ'ারের মাতব্বরদেরও এই অভ্যান ছিল। নিজেদের পুকুর ছাড়াও দল বাঁধিয়া অপরের পুকুরে বড়শি বাইতেন তাঁরাও। কিছ পুকুরওয়ালাকে আগে খবর দিয়াই তাঁরা তা করিতেন। কিছ নায়েব-আমলাদের জন্ম পূর্ব-মনুমতি দরকার ছিল না। বিনা-খবরে তাঁরা মেদিন-যার-পুকুরে-ইছা যত-জন-খুশি বড়শি ফেলিতে পারিতেন।

এক দিন আমাদের পুকুরেও এমনিভাবে তাঁরা বড়শি ফেলিয়াছেন।
তাঁনের নির্বাচিত স্থবিধা-জনক জারগা বাদে আমি নিজেও পুকুরের এক-কোণে বড়শি ফেলিয়াছি। নায়েব বাবুরা ঘট। করিয়া স্থগদ্ধি 'চারা' ফেলিয়া হরেক রকমের আধার দিয়া বড়শি বাহিতেছেন। আর আমি বরাবরের মত চিড়ার আধার দিয়া বাহিতেছি। কিন্তু মাছে খাইতেছে আমার বড়শিতেই বেশী! নায়েব বাবুদের চারায় মাছ জমে খুব। বিদ্ধু মোটেই খায় না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নায়েব বাবু উচ্চস্বরে আমার নাম ধরিয়া তাকিয়া বলিলেনঃ তোর আধার কি রে?

'তুই' শুনিরাই আমার মাথায় আগুন লাগিল। অতিকটে রাগ দমন করির। উত্তর দিলাম: চিড়া।

নায়েব বাবু হাকিলেন : আমারে একটু দিরা যা ত ।

সমান জোরে আমি হাকিলাম: আমার সময় নাই, তোর দরকার থাকে নিয়া যা আইসা।

নাবের বাব্ বোধ হয় আমার কথা শুনিতে পান নাই। শুনিলেও বিশাস করেন নাই। আবার হা কিলেন: কি কইলে ?

আমি তেমনি জোরেই আধার বলিলাম: তুই যা কইলে আমিও তাই কইলাম।

নারেব বাবু হাতের ছিপটা ছুড়িয়া ফেলিয়া লয়-লয়। ফেলিয়া

পানির ধার হইতে পূকুরের পাড়ে উঠিয়া আসিলেন। ওঁদের বর্সিবার জন্ম পূক্র পাড়ের লিচু গাছ তলায় চেয়ার-টেয়ার পাতাই ছিল। সেদিকে যাইতে-যাইতে গলায় জারের 'ফরায়ী! ও ফরায়ী! বাড়ি আছ?' বলিয়া দাদাজীকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি বুঝিলায়, নায়েব বাবু ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। সংগী আমলায়াও নিশ্চয়ই বুঝিলেন। তাঁয়াও বাঁয়-ভার ছিপ ভুলিয়া নায়েব বাবুর কাছে আসিলেন। আমি নিজের জায়গায় বসিয়া রহিলাম। কিছ নয়র থাকিল ঐ দিকে। দাদাজীয় ডাক পড়িয়াছে কি না! তামেশাগর পাড়ার লোকেরাও নায়েব বাবুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। নায়েব বাবু আনার গলা ফাটাইয়া চিংকার করিলেনঃ 'ফরায়ী, তোমারে কইয়! যাই, তোমার নাতি ছোকরা আমারে অপনান করছে। অনরা আর তোমার পুকুরে বড়িশি বাইমুনা। মুক্তাগাছায় আমি সব রিপোর্ট কর্ফা।

চিংকার শুনির! আমার বাপ চাচা দাদ। কেউ মদজিদ হইতে কেউ বাড়ির মধ্যে হইতে বাহির হইরা আদিলেন। সকলেই প্রায় সমন্বরে বলিলেন। কেটা আপনেরে অপমান করছে ? কার এমন বুকের পাটা ?

নায়েব বাবু সবিস্তারে বলিলেন আমি তাঁকে 'তুই' বলিয়াছি। আমার মুক্রনিদের এবং সমবেত প্রতিবেশীদের সকলেই যেন ভয়ে নিভক হইয় গেলেন। দাদাজী হুংকার দিয়া আমার নাম ধরিয়' ডাকিলেনঃ এদিকি আয়। পাজি, জলদি আয়।

আমি গিয়া দাদাজীর গা ঘেষিয়া দাঁড়াইতে চাহিলাম। দাদাজী খাতির না করিয়া ধমক দিয়া বলিলেন: ওরে শয়তান, তুই নায়েদ বাবুরে 'তুই' কইছস?

আনি মুখে জবাব না দিয়া মাথা কুকাইর। জানাইলানঃ স্তাই তা ক্রিমাছি।

দাদাজী গল। চড়াইর। আমার গালে চড় মারিবার জভা হাত উঠাইরা, কিন্তু না মারিয়া, গজ'ন করিলেনঃ বেআদন নেতানিয়, তুই নারেব বাবুরে 'তুই' কইলি কোন, আক্ষেলে ?

এবার আমি মুখ খুলিলাম। বলিলামঃ নারেব বাবু আমারে তুই কইল কেন?

#### রাজনীতির ক খ

দাদাজী কিছুমাত ঠ'ঙা না হইরা বলিলেনঃ বরদে বড় তোর মুক্তবিব ' তানি তোরে 'তুই কইব বইল। তুইও তানরে তুই কইবি ? এই বেত্তমিঘি তুই শিথছস কই ? আমরা তোরে তুই কই না ? নামেব বাবু তানার ছাওয়ালরে তুই কয় না ?

আমি দাদাজীর দিকে মুখ তুলির নারের বাবুকে একন্যর দেখির লইরা বলিলান : আপনে বাপজী কেডই ত বয়সে জোট না, তবে আপনে- গরে নারেব বাবু তুমি কয় কেন ?

দাদাজী নিক্তর। কারও মুখে কথা নাই। নায়েব-আমলাদের মুখেও না। আমার বুকে সাহস আসিল। বিজয়ীর চিত্ত-চাঞ্চলা অনুভব করিলাম। আভ্-চোখে লোকজনের মুখের ভাব দেখিবার চেট। করিলাম কারও কারও মুখে মুচকি হানির আঁচি পাইলাম

দানাজী হাতজোড় করিয়া নামেব বাবুর কাছে মাফ চাহিলেন '
বড়িশি বাইতে অনুরোধ করিলেন ' আনাকে ধমক দিয়া বলিলেন : য'
বেত্তমিয় শয়তান, নায়েব বাবুর কাছে নাফ চ' বা পর বয়েসী মুক্রিরে
তুই কইয়। গোনা করছস।

আমি নিশুমার না থাবড়াইয়: বলিলানঃ আগে নায়েব বাবু মাক চাউক, পরে আমি মাফ চামু।

মিটানো ব্যাপারট। আমি আবার তাজ। করিতেছি দেখিয়াই গোধহয় দাদাজী কুঁদিয়া উঠিবেন। বলিলেনঃ নামে বাবু মাফ চাইব ? কেন কার কাছে ?

আমি নির্ভয়ে বলিলাম: অপেনে নারের বার্বের বাপের ব্যেসী না । আপনেরে তুমি কইয়া তানি গোনা করতে না । তারই লাগি মাফ চাইব নায়ের বাবু আপনের কাছে।

দাদান্ধী আরও থানিক হৈ চৈ রাগারাগি করিলেন। আমারে ফ্রসিহত করিলেন। উপদ্বিত মুরু সিদেরও অনেকে আমাকে ধ্যক-সালাবত দেখাইলেন। আমাকে অটল নিরুত্তর দেখিয়া পাড়ার লোকসহ আমাব মুরু ব্রিরা নিজেরাই নায়েব বাবুও তাঁর সংগীদেরে জনে-জনে কার্কু তিনিনিত জানাইলেন। কিছু নায়েব বাবু শুনিলেন না। সংগীদেরে লইয়া

মুথে গজগজ ও পারে দম্দম্ করিরা চলিরা গেলেন।

আমাদের পরিবারের সকলের ও পাড়ার অনেকের দুশ্ভিষার কাল কাটিতে লাগিল। আমার মত পাগলকে লইয়া ফরামী বাড়ির বিপদই হইয়াছে। এই মর্মে সকলের রায় হইয়া গেল। বেশ কিছুদিন আমিও দুশ্ভিষার কাটাইলাম। প্রায়ই শুনিতাম, আমাকে ধরিয়া কাছারিতে এমন কি মুক্তাগাছায়, নিয়া তক্তা-পিষা করা হইবে। দাদী ও মা কিছুদিন আমাকে ঠাকাঠশালায় যাইতেই দিলেন না। পাঠশালাটা ত কাছারিতেই।

# (৩) মনের নয়া খোরাক

ইতিমধ্যে দুইটি ঘটনা ঘটল। এর একটিতে আমার শিশু মনে কল্পনার দিগন্ত প্রদারিত হইল। অপরটিতে আমার সাহদ বাড়িল। যতদুর মনে পড়ে সেটা ছিল ১৯০৭ সাল। একদিন ঢাঢাজী মুন্শী ছমিরদিন ফরাযী সাহেব শহর হইতে কিছু-সংখ্যক চটি বই ও ইশতাহার আনিলেন। বাড়ির ও পাড়ার লোকদেরে তার কিছু-কিছু পড়িয়া শুনাইলেন। তাতে আমি বুঝিলাম শহরে বড় রকমের একটা দরবার হইর। গিরাছে । কলিকাতা হইতে বড় বড় লোক আসিয়া ঐ দরবারে ওয়ায করিয়াছেন। ঐ সব পৃতিকার তা ছাপার হরফে লেখা আছে। আমি সমত্রে ঐ সব পৃতিক। জম। করিরা রাখিরা দিলাম। পাঠশালার পাঠ্য বই পড়ার ফ াকে-ফ াকে ঐ সব পৃত্তিকা পড়িবার চেটা করিতাম। বৃঝিতাম খব কমই। কিছ যা বুঝিতাম কল্পনা করিতাম তার চেয়ে অনেক বেশী। বেশ কিছুদিন পরে ব্রিরাছিলাম ওটা ছিল মুসলমান শিক্ষা স্থিলনী ৷ ওতে বাঁরা বক্ততা করিয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেষ্টর বা এমনি কোনও বড় অফিসার মিঃ শার্প এবং হাইকোটে'র বিচারপতি জাস্টিদ শরফৃদ্বিও ছিলেন। ও রা আসলে কারা, তাঁদের পদবিগুলির অর্থ কি, তা তথন বুৰি নাই। ফলে আমি ধরিরা নিলাম মুসলমান নবাবা বাদশাদের একটা দরবার হইরা গোল। এই বিশাসের উপর কলনার বোড়া দেডিাইতে লাগিলাম।

এর করেক দিন পরেই বিতীয় ঘটন।। শৈলর বাজারের পাট হাটায়

#### রাজনীতির ক খ

একটা বিরাট সভা। আমাদের পাঠশালার শিক্ষক জনাব আলিমদিন মান্টার সাহেবের উৎসাহ ও নেত্ত্বে আমরা 'ভলান্টিয়ার' হইলাম। সভার করেকদিন আগে হইতেই আমাদের ট্রেনিং ও সভামঞ্চ সাজানোর কাজ চলিল। 'ভলান্টিয়ার, ও 'খোশ, আমদেদ' কথা দুইটি এই প্রথম শুনিলাম। মুখর করিলাম। নিজের মনের মত অর্থও করিলাম। এইভাবে সভার আগে ও পরে করেকদিন ধরিয়া করনার রাজ্যে বিচরণ করিলাম। সভার উচা মঞ্চে দাঁড়াইয়া বাঁরা বজ্বতা করিলেন এবং বাঁরা কাতার করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁরা সকলে মিলিয়া আমার করনার চোখের সামনে আলেফলায়লার হারুন রশিদ বাদশার দরবারের ছবি তুলিয়া ধরিলেন। ঠিক ঐ সময়েই আলেফলায়লা পড়িতেছিলাম কি না। আর দেখিবই না বা কেন? কাল আলপাকার শেরওয়ানী ও খয়েরী রংএর উচা রুমী টুপি ত দেখিলাম এই প্রথম। চোগা-চাপকান-পাগড়ি অনেক দেখিয়াছি। কিছ এ জিনিস দেখিলাম এই পয়লা। বড় ভাল লাগিল। গর্বে বুক ফুলিয়া উঠিল। মুসলমানদের মধ্যেও তবে বড় লোক আছে।

ভলান্টিরারের বাস্ততার মধ্যে বজ্ঞ্তা শুনিলাম কম। বুঝিলাম আরও কম। তবে করতালি ও মারহাবা-মারহ।বা শুনিরা বুঝিলাম বজ্ঞ্তা খুব ভাল হইরাছে। কিছু আমার মন ছিল সভার যে সব বিজ্ঞাপন ও পৃত্তিকা বিতরপ ও বিজয় হইরাছিল তার দিকেই বেশী। বিলি-করা সবগুলি এবং খরিদ-করা করেক থানা আমি জমা করিয়াছিলাম। তার মধ্যে মুন্দী মেহেরুল। সিরাজগঞ্জীর 'হিতোপদেশ মালা' ও মওলানা খোশকার আহমদ আলী আকালুবীর 'শুভ জাগরণ' আমাকে খুবই উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। ফলে করেক দিন পরে আমি নিজেই এক সভা ডাকিলাম।

খুব চিন্তা-ভাবনা করিয়াই সভার জারগ। ঠিক করিলাম। কারো বাড়িতে ত দূরের কথা, বাড়ির আশে-পাশে হইলেও তার গর্দান যাইবে। কাজেই জারগা হইল 'বাংগালিয়ার ভিটায়' নদীর ধারে। তার আশে-পাশে এক-আধ মাইলের মধ্যে কারও বাড়ি-ঘর নাই। হাটে-মাজারে টোল-শহরত করিলে জমিদারের কানে যাইবে। অতএব এলারসাইয ব্কের পাতা ছিড়িয়া আশে-পাশের চার পাঁচ মসজিদের 'মুছলী সাহেবানের

থেদমতে 'ধানীখোলার প্রজা সাধারণের পক্ষে' দাওয়াত-নামা পাঠাইলাম। কারও ঘড়ি নাই। তবু সভার সময় দিলাম বিকাল চারটা। পাঠশাল। চারটায় ছুটি হয়। কাজেই সময়ের আশায আছে।

## (৪) প্রজা আন্দোলনের বীজ

উদ্যোক্তারা আগেই সভান্থলে গেলাম। লোক কেউ আদে নাই। আমরা ব্যাটবল-তিরিকাট (ক্রিকেট) লইরা রোজ মাঠে ঘাইতাম। রাশলেনের লইয়া থেলিতাম। কাজেই আমাদের চার পাঁচ জনকে একত্রে দেখির। রাখালর। জনা হইল। কিছু ব্যাটবল না নেখিয়া ফ্রিরিয়া ষাইবার উপক্রম করিল। আমরা বলিলাম সভা হইবে। সভার তামাশ। দেখিতে তার। থাকিয়া গেল। এক দুই তিন চার করিয়া প্রায় শ খানেক লাক সমবেত হইল। কিছু মাতব্যরর। একজনও সাংস্কে নাই। কাকে সভাপতি করিয়া সভার কাজ শুরু করিব তাই ভাবিতেছিলাম 🔧 এনন সময় প্রতিশ-ত্রিশ জন লোক পিছনে লইর। সভার আসিলেন আমাদের গ্রামের শ্রেষ্ঠ মাতব্বর যহিকদিন তর্ফদার সাহেব। ইনি আবুল কালাম শানজ-দিনের চাচ।। পাঁচ গ্রামের মাতব্বর । জ্ঞানী পণ্ডিত ও স্থবক্তা। তাঁকে সভা-পতির পদে বরণ করিয়া আমি প্রস্তাব করিলান। তিনি আসন গ্রহণ স্পরিলেন। সভার বসায় কোন্ত ভেয়ার-টেবিল ছিল না। কাজেই আসন গ্রহণ করিলেন মানে এক জায়গা হইতে উঠিয়া আরেক জারগায় বিদিলেন। পতিত জমি। দুর্বং ঘাদ। কাপড় মরলা হওরার কেনেও ভয় ছিল না। কাজেই স্বাই বস।। জীবনের প্রথম জন-সভায় বক্তত করিতে উঠিলাম। বরস আমার তখন ন বছর। পাঠশালার বা্ষি ক সভায় মুখস্থ কবিতা আরতি ও লিখিত রচনা পাঠ ছাড়া অতা অভিজ্ঞতা নাই । কি বলিরাছিলাম মনে নাই। তবে বক্ততা শেষ করিলে স্বরং সভাপতি সাহেব 'মারহ বা মারহবো' বলিয়া করতালি দিয়াছিলেন দেখাদেখি সভার সকলেই করতালি দিয়াছিল। অসার পরেই সভাপতি - **সাহেব দাঁড়াইলেন। কা**রণ 'আর কেউ কিছু বলতে চান ?' সভাপতি সাহেবের এই আহ্বানে কেউ সাড়া দিগেন না : সভাপতি সাহেব

#### রাজনীতির ক খ

লখা বক্ত,তা করিলেন। মগ্রেবের ওয়াক্ত পর্যন্ত সভা চলিল। পেন্ধিল ও একসারসাইয় বুক পকেটে নিয়াছিলাম সভাপতি সাহেবের ডিক্টেশন মত করেকটি প্রস্তাব লিখিলাম। তাতে কাছারিতে প্রস্তাবের খ্রেণীমত বসিবার আসন দাবি এবং শরার বরখেলাফ কালী পূজার মাথট আদার মওকুফ রাখিবার অনুরোধও করা হইল। সর্ব সম্বতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হইল। কাগ্যটি সভাপতি সাহেব নিজের পকেটে নিলেন। বলিলেন আরও কয়েকজন মাতবর লইয়া তিনি জমিদারের সাথে দর্মান্ন করিবেন। সভাপতি সাহেবের বক্ত,তায় জমিদারদের অত্যাচার-যুলুমের অনেক কাহিনী শুনিলাম। অনেক নৃতন জ্ঞান লাভ করিলাম। সে সব কথা ভাবিতে ভাবিতে বাগজী তাচাজী ও অক্যান্থ মাতক্বরের সাথে বাড়ি ফিরিলাম।

অর্মনিন পরেই আমাদের অন্যতম জমিনার মুক্তাগাছার শ্রীযুক্ত যতীক্র
নারায়ণ আচায' চৌধুরী বার্ষিক সফরে আসিলেন। তাঁর কাছে আমার
কিন্তমে এবং ঐ সভঃ সম্পর্কে অতিরঞ্জিত রিপোট' দাখিল করা হইল।
যতীন বাবু আমাকে কাছারিতে তলব করিলেন। পিয়াদা আমাকে নিতে
আসিলে আমি তাকে বলিলাম: কর্তার কাছে আমার কোনও কাজ নাই।
আমার কাছে কর্তার কাজ থাকিলে তিনিই আসিতে পারেন। তংকালে
জমিদারদেরে কর্তা বলা হইত। সংঘাধনেও বিবরণেও। পিরাদা আমাদের
গাঁরের লোক। আমার হিতৈষী। আমার গদান যাইবে ভরে একথা
থোদ কর্তাকে না বলিয়া নায়ের আমলাকে রিপোট' করিল। আমার
ক্রিকে ওদের আখেয় ছিল। প্রায় বছর খানেক আগে নায়ের বাবুকে তাঁদের
সামনে আমি তুই এর বদলে তুই বলিয়াহিলাম। নায়ের আমলাবা সে
কথা ছুলেন নাই কর্তাকে আমার বিক্রমে ক্রেপাইবার আশার পিরাদার
রিপোট'টার রং চড়াইর্য তুই এর পুরান ঘটনাটাকে সেদিনকার ঘটনারূপে
ভারে ক্রাছে পেশা ক্রের।

কর্ডা ছিলেন আদত রসিক স্থজন। তিনি আমার বরসের, কালচেহা-রার ও পাঠশালার পড়ার বথা শুনিলেন। সব শুনিরা প্রকাস দর্থারে হো হো করিয়া হাসিরা উঠিলেন। বলিলেনঃ "ছোকরা গোকুলের শ্রীকৃষণ

আমাদের কংশ বংশ ধ্বংস করতেই ওর জন্ম। আমার ডাকে সে ত আসবই না। হয়ত আমারই ওর কাছে যাইতে হৈব।''

সমবেত প্রজারা ও আমার মুরুব্দিরা এটাকে কর্তার রসিকতা বলিয়া বিবাস করিলেন না। কর্তার চাপা রাগ মনে করিলেন। আমার নিরাপত্তা সহত্তে চিন্তাৰূক হইলেন। সভার সভাপতি তরফ্লার সাহেব কিন্তু আদত কথা ভুলিলেন না । আমার প্রতি কর্তার মনোভাব নরম করিবার উদ্দেশ্যে মোলারেম কথার আমাদের দাবি-দাওরা পেশ করিলেন। তাঁর কুশলী মিট কথার বর্তার মন সতাই নরম হইল। তিনি সভার গৃহীত প্রস্তাবের করেকটি মন্যুর করিলেন। বাকীগুলি অক্সান্ত জমিদারদের সাথে সলা-পরামশ' করিয়া পরে বিবেচনা করিবেন বলিলেন! যে কয়টি দাবি তখনই মনবুর হয় তার মধ্যে কাছারিতে প্রজাদের বদিবার ব্যবস্থাই স্ব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ প্রজাদের বসিবার জন্ম চট ও মাতব্বর প্রজাদের জন্ত লম্বা বেঞ্জির ব্যবস্থা হয়। তবে বেঞ্চি উচ্চতার সাধারণ বেঞ্চের অধে ক হয়। সাধারণ বেঞ্চ উচ্চতায় চৌকির সমান। চৌকির সমান উচা বেঞ্চিতে প্রজারা বসিলে আমলা-প্রজার কোনও ফারাক থাকে না বলিয়া এই ব্যবস্থা হয়। আমাদের মুক্তবিরা এই ব্যবস্থাই মানিয়। লন। তবে সাধারণ প্রজাদের জন্ম চটের বদলে পাটির ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ কর। হয়। তখনই এ দাবি মানিয়া নেওয়া হইল না বটে কিম্ব করেক বছর পরে হইরাছিল। এইভাবে ধানীখোলার প্রথম প্রজা আন্দোলন সফল হয়।

#### (৫) প্রজা আব্দোলনের চারা

দুই বছর পরের কথা। তখন আমি পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া দরিরামপুর মাইনর কলে গিয়াছি। গ্রাম্য সম্পকে আমার চাচা মোহাত্মদ সাঈদ আলী সাহেব (পরে উকিল) এই সময় শহরের কুলে উপরের শ্রেলীতে পড়িতেন। তারে উৎসাহে আমি আবার একটা প্রজা সভা ডাকি। এই সভার বিবরণী তৎকালে সাপ্তাহিক 'মোহাত্মদী' ও 'মিহির ও স্থাকরে' ছাপা হর। ঐ সভার সাঈদ আদী সাহেবের রচিত একটি প্রভাব খুবই কনিইরে হর। তাতে দাবি করা হর যে কাছারির নারেব-আমলা সবই

#### রাজনীতির কখ

স্থানীর লোক হইতে নিরোগ করিতে হইবে। যুক্তি দেওরা হর, এতে স্থানীর শিক্ষিত লোকের চাকরির সংস্থান হইবে। জমিনারের থাযনা সহজে বেশী পরিমাণ আদার হইবে। কাছারিতে বসার সমদ্যাও সহজেই সমাধান হইবে। এটাকে ক্ষুদ্র আকারে 'ইওরানিযেশন-অব-সাভি'দেস' দাবির প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। চাকুরির ব্যাপারে উচ্চন্তরে সরকারী পর্যায়ে যা হইর। থাকে এখানেও তাই হইল। ইংরাজ সামাজ্য দিল তবু চাকুরি দিল না। জমিনারও তেমনি জমিনারি দিল তবু চাকুরি দিল না। চাকুরি-জীবীরা বরাবর এ ই করিরাছে। ভবিশ্বতেও করিবে। 'শির দিব তবু নাহি দিব আমামা' প্রারই জেহানী যিকির চিরকালের।

আরও তিন বছর পরে। ১৯১৪ সাল। মরমনসিংহ শহরে মৃত্যুঞ্জয় স্থলে অটম শ্রেণীতে পড়ি। এই সময় জামালপুর মহকুমার কামারিয়ার চরে একটা বড় রকমের প্রজা সন্মিলনী হয়। সন্মিলনীর আগের বিজ্ঞা-পনাদি ও পরে 'মোহাম্মদী' ও 'মোদলেম হিতৈষী' নামক দাপ্তাহিক দুইটিতে সন্মিলনীর বিবরণী পড়িয়া আমি আনলে উৎফুল হই ৷ এই বিবরণী হইতেই আমি প্রথম মৌ: এ. কে ফ্যসুল হক, মৌলবী আংবুল কাদেম, খান বাহাদুর আলিমুয্যামান চৌধুরী, বগুড়ার মোঃ রজিবুদ্দিন তরফদার, ময়মনিসংহের মওলান। থোশকার আহমন আলী আকানুবী (পরে আমার খশুর), মওলানা মোহাত্রদ আকরম খা, মওলানা মনিরুষ্যামান ইসলামাবাদী প্রস্তুতি নেতা ও আলেমের নাম জানিতে পারি। এ রা নিশ্চরই বড়-বড় পণ্ডিত ও বড়-লোক। সকলেই গরিব প্রজার পক্ষে আছেন জানিয়া আশার অন্তরে উৎসাহ ও সাহসের বিজ্ঞালি চমকিরা যার। এই সব বিজ্ঞাপন ও কার্যবিবরণী আমি স্যক্ষে বাল্পে কাপড়-চোপড়ের নিচে লুকাইয়া রাখি। বিভিন্ন প্রস্তাব ছাড়াও বক্তাদের বক্তার সারমর্ম দেওরা ছিল। মাৰে এইসৰ কাগৰ বাহির করিয়া মনোযাগ দিয়া পড়িতাম। প্রজাদের দাবি-দাওরার ব্যাপারে ও জমিদারী বৃলুম সম্পর্কে আমার জ্ঞান বাড়ে । খাষনা মাখট আবওয়াব গাছ কাটা পুকুর খুদা জমি বিকি-কিনি ইত্যাদি অনেক ব্যাপারেই ঐ সন্মিলনীতে প্রস্তাব পাশ হইরাছিল। তার সব কথা আমি তখন বুঝি নাই সত্য, কিন্তু এটা বুঝিয়াছিলাম

যে আমি নিজ গ্রামে প্রজাদের বসিবার আসন ও আমলাগিরি চাকুরির যে দাবি ও তুই-তুংকারের যে প্রতিবাদ করিরাছিল।ম, প্রজাদের দাবি তার তেরে অনেক শেশী হওরা উচিং।

নিরমতান্তিক- প্রজা-অন্দোলনের ইতিহাসে কামারিয়ার চর প্রজা-সন্ত্রিলনী এবং তার উচ্ছোক্তা জনাব খোশ মোহালার সরকার (পরে চৌধুরী) সাহেবের নাম সোনার হরফে লেখা খাকার বস্তু। এই সন্মিলন চোখে না দেখিয়া শুধু রিপোর্ট পড়িয়া প্রজা-আন্দোলনের এলাকা সহকে আমার দ্ষ্টি প্রসারিত হয়। এর পর আমি বিদিম চল্রের বাংলার কৃষক'রমেশ দত্তের 'বাংলার প্রজা' প্রথম চৌধুমীর 'রায়তের কথা' ইত্যারি প্রবন্ধ-গ্রন্থ এবং লালবিহারী দের ইংরাজি নভেল 'বেংগল পেষেণ্ট লাইফ' পড়ি। শেষোক্ত বইটি আমাদের সুলের পাঠা ছিল।

কুলের ছুটি-ছাটা উপলক্ষে অতঃপর গ্রামের বাড়িতে গিয়া এই সব নতুন-নতুন কথা বলিতে শুরু করি। আমাদের নেতা যহিক্তদিন তরফদার সাহেব ছাড়াও বৈলর গ্রামের পণ্ডিত ইমান উলা সাহিত্য-রত্ব সাহেব আমাকে এ ব্যাপারে যথেই উৎসাহ ও উপদেশ দিতেন।

# (৬) সাম্প্রদায়িক চেতনা

আরেকটা ব্যাপার আমাকে খুবই পীড়া দিত। জমিদাররা হিন্দুমুসলিম-নিবি'শেষে সব প্রজার কাছ থনেই কালীপূজার মাথট আদার
করিতেন। এটা খাযনার সাপে আদার হইত। খাযনার মতই
বাধাতামূলক ছিল। না দিলে খাযনা নেওরা হইত না। ফরায়ী
পরিবারের হেলে হিসাবে আমি গোঁড়া মুসলমান ছিলাম। মৃত্তি' পূজার
ঢাঁদা দেওরা শেরেকী গোনা। এটা মুক্তবিদের কাটেই-শেখা মসলা।
কিছ মুক্তবিরা নিজেরাই সেই শেরেকী গোনা করেন কেন? এ প্রজার জবাবে,
দাদাজী বাপজা ও চাচাজী তাঁরা বলিতেন: না দির। উপার নাই।
এটা রাজার মুলুম। রাজার মুলুম নীরবে সভ করা এবং গোপনে
আলার কাছে মাফ চাওরা ছাড়া চারা নাই। এ ব্যাপারে মুক্তবিরা
হাদিস-কোরআনের বরাত দিতেন।

কিছ আমার মন মানিত না। শিশু-স্থলভ বেপরোর। সাহস দেখাইর' হ'ছি-তারি করিতাম। মুরুব্বিরা 'চুপচুপ' করিরা ডাইনে-বাঁরে নযর ফিরাইতেন। জমিদারের লোকেরা শুনিরা ফেলিল না ত!

কালীপূজা উপলক্ষে জমিনার-কাছারিতে বিপুল ধুমধাম হইত। দেশ-বিখ্যাত যাত্রাপার্টরা সাতদিন ধরিয়া যাত্রাগান শুনাইয়া দেশ মাথায় করিয়া রাখিত। হাজার হাজার ছেলে-যুড়া সারা রাত জাগিয়া সে গান-বাজনা-অভিনয় দেখিত। সারা দিন মাঠে-ময়দানে থেতে-খামারে এই সব নাটকের ভীম-অজু'নের বাখানি হইত। দশ'ক-গ্রোতারা প্রায় সনাই মুসলমান। কারণ এ অঞ্জটাই মুসলমান-প্রধান। আমাদের পাড়া-পড়শী আত্মীয়-স্বজন স্বাই সে তামাশায় শামিল হইতেন। শুধু আমা-দের বাড়ির কেউ আসিতেন না। আমার শিশু-মন ঐ সর তামাশা দেখিতে উস্থুস্ করিত নিশ্চর। পাঠশালার ব্যকুদের পালায় পড়িয়া চলিয়াও যাইতাম তার কোন-কোনটার। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিতে পারি-তাম না। বয়য় কারও সংগে দেখা হইলেই তারো বলিরা উঠিতেন: 'আরে, তুমি এখানে ? তুমি যে ফরায়ী বাড়ির লোক ! তোমার এসব দেখতে নাই ' শেষ পর্যন্ত আমি ঐ সব তামাশার যাওরা বন্ধ করিলাম। কিছ বোধহয় কারো নিষেধে ততটা নয় যতটা শিশু-মনের অপমান-বোধে চ কারণ সে সব যাত্রা-থিয়েটারের মজলিসেও সেই কাছারির বাবস্থা। 'ভদ্রলোকদের' বসিবার ব্যবস্থা। মুসলমানদের ব্যবস্থা দাঁড়াইরা দেখার।

# व्रमद्धा अशास

# ্ থিলাফত ও অসহযোগ

# (১) রাজনীতির পট-ভূমি

আমানের বাদশাহি ফিরিং গির। কাড়ির। নিয়াহে, এই বারে আনার মনে ফিরিং গি- বিষেষ জনে গোধহর আনার জ্ঞানে দেশের দিন হইতেই। কিছ চাতাজী ও দুতার জন জেহানী নৌলীর প্রভালে কৈণেরে ফিরিংগি- বিশেষের জারগা দখল করে শিখ-গিষের । এই শিন-তিষা ইংরাজের প্রতি আমার মন বেশ খানিকটা নরম করিয়া ফেলে।

এই নরম ভাব করেক নিন পরেই আারে গাম হথা ইরাজ-বিষেষ দাউ-বাউ করিবা জলিয়া উঠে। আমি তখন দরি মাম পুর মাইনর কুলে চতুর্ব দেশীর ছাত্র। এই সময় ঢাকা বিভাগের কুল ইন্সপেন্টর মিঃ সেঁপ, ল্টন আমাদের কুল পরিদর্শন করিতে আসেন। লাফেদিন আগে হইনেই আমরা কুল ঘর ও আংগিনা সাজানোর আগে রে পরম উৎসাহে খার্টি ছেলাম নিতি বিনে সাধ্যমত পরি হার জ মা-চাপত পরিয়া পরম আগ্রহে এই ইংরাজ রাজপুরুষকে দেবিবার জলা অপেক। করিতে লাগিলাম। একজন শিককের দেনাপতিয়ে কুইক মার্চ করিবা আগে বাড়িয়া গোলাম সাহেবকে ইত্তেক্বাল করিবা। জীবনের প্রথম এই সাহেবা দেবিতেছি। নতুন বেখার সম্ভাবনার পুরকে গরম রোমাঞ্চ হইতে লাগিলা।

শেষ পর্যন্ত সাহেব আসিলেন। হুঁ সাহেব বাটে। টুঁ সায় ছর ফুটের বেশী। লাল টক্টকা মুখের চেহারা। আনার খুব প্রকল হইল। মান্টার সেনাপতির নির্দেশে সোংসাহে সেলিউট করিল ম সাহেবের প্রতি আমার শ্রহা বাড়িয়া মমতার পরিণত হইল সাহেবের সংগীটিকে পেথিয়া। সাহে-বের সংগীট একজন আলেম। ভারে মাখার পাগড়ি, মুখে তাপ দাড়ি, পরনে সাদা আচকান ও সালা চুড়িলার পারজামা। সাহো যথন সাথে আলেম

#### থিলাফত ও অসহযোগ

নিরা চলেন, তথন নিশ্চরই তিনি মনে মান মুসলমান। আনি ভ*ভি*তে গদগদ ছইলাম । কিন্তু কিছুক্ষণের মধোই আমার ভূল ভাংগিল। আমাদের कूटन तरक थ পिएठ जनाव थिनिक किन थै। जारहरात निकर मृतिलाम. লোকটা কোনও আলেম-টালেম নয়, সাহেবের চাপরাশী। শিক্ষক না হইয়া অন্ত কেট একথা বলিলে িখাস করিতাম না। তাছাড়া পণ্ডিত সাহেব আমাকে বুঝাইনার জন্ম লোকটার কোনবের পেটি ও বুকের তক্মা দেখাইলেন। আমার মাথায় আগুন চড়িল। সেঁপেক্টন সাহেদের উপর ব্যক্তিগত ভাবে এবং ইংরাজদের উপর জাতিগত ভাবে আমি চটিয়া গেলাম। অদেখা শিখ-িরেষের যে ছাইএ আমাব নি বিংগি-বিষেষের আতান চাপা ছিল, চোথেব-দেখা অভিজ্ঞতার তুফ়ানে সে ছাই উড়িয়া গেল। আমার ইংবেজ-নিষে দাউ দাউ করিয়া বলিয়া উঠিল। भाला देश्ताखता आमारित वाभभावि निया ७ का छ एय नाहे। आमारित আরও অপমান করিবার মতলবে আমাদের পোশাককে তানের চাপেবাশীব পোশাক বানাইয়াছে! এব প্রতিশোধ নিতেই হইবে। তানি তংক্রণাং **ঠিক করিয়া ফেলিলাম**, ২ড় ধি**য়ান ত্**ইয়া ইন্সেপ্টর অনিসার হস্তব। নিজে আচকান-পায়জাম'-পাগড়ি পরিব এবং নিজের চাপন্থীকে কোট-প্যাণ্ট-হ্যাট্ পরাইব।

এর পর-পরই আরেকটা ঘটনা আমার ইরোজ-বিহেযে ইদন যোগাইল।
আমাদের সুলের খুব কাছেই ত্রিশাল বাজাবে এক সভা। শূহর হংতে
আদেন হড়-বড় বজা। আমাদের শিক্ষক থিদিক দিন খা পণ্ডিত সাহেবের
নেতৃত্বে আনরা ভলাকীয়াব। বজাদের মুখে শুনিলাম, ইটালি নানক এক
দেশের রাজা আমাদের খলিফা তুরক্ষের স্থলতানের ত্রিপলি নানক এক
বাজ্য আশমন করিয়াছেল। কথাটা বিশ্বাস হইল না। কারণ ইটালির
বাজ্যার রাজ্যানী শুনিলান রোম। রোমের বাদশাহ তুরক্ষেব সোলভাবের
রাজ্যা দখল করিতে চান । এটা কেমন করিয়া সম্ভব । দুই জন ত একই
ব্যক্তি! মাথায় বিষম গওগোল বাধিল। সেটা না থামিতেই আরেকটা।
সভায় যথন ক্রমী ইপি সোড়াইবার আয়োজন হইল, তখন ইপিব বনলে
আমার মাথায় আগুম ধরিয়া গেল। প্রথম কারণ ত্রিনন ধরিনা আমি

#### রাজনীতির প্রকাশ বছর

একটি লাল রুমী টুপি ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। এটি আমার টুপি না, কলিজার টুকরা। বিতীয় কারণ আমার বিশাস, এই টুপি খলিফার দেশেই তৈরার হয়। বজাদের আলামরী বজ্তার উদীপ্ত ও উত্বত ছাত্র-বছুর, যখন ক্রমী টুপি পোড়াইতে লাগিল এবং তাদের চাপে শেষ পয'ন্ড আমি যখন আমার বছদিনের সাখী সেই ক্লমী টুপিটাকে আগুনে নিক্লেপ कतिनाम, ज्यन आमात मत्न दश्न नमक्र वाम्मा यम देवा।हम निर्दे আগুনের কুণ্ডে ফেলিয়া দিলেন। ইব্রাহিম নবির কথা মনে পড়িতেই আমার অবস্থাও তাঁর মত হইল। ইব্রাহিম নবি যেমন নিজের জানের টুকর। পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করিয়াছিলেন, আমিও যেন আজ আমার কলিজার টুকরা লাল কমী টুপিটাকে তেমনি নিজ হাতে কোরবানি করিলাম। বেশ-কম শৃধু এই: জিবরাইল ফেরেশতা বেছেশতী দুবা वमला निज्ञा देशमादेलक व । हारेलन, कि आमात क्रमी हे शिहात वमला দিয়া কেউ এটা বাঁচাইল না। দুঃখে ক্ষোভে আমার চোখে পানি আদিল। আমার কলিজার हेक् दा लाल क्यी हेलिটা পোড়াইবার জক্ত দায়ী কে? এই ইটালি। ইটালি কে ? বৃষ্টান ত ? নিশ্চরই ইংরাজ। ইংরাজের প্রতি, বিশেষ করিয়া তাদের পোশাকের প্রতি, আমার রাগ থিখা বাডিয়া গেল।

# (२) शत्रन्भत्र-विद्वाधी विद्या

আমার ইংরাজ-বিষেষ্টার কোন স্পষ্টতা ছিল না। সে জন্ম এটা বড় ঘন-ঘন টেগা-নানা করিত। অনেক সমর আমি ইংরাজের সমর্থক হইরা উঠিতাম। উদাহরণ 'স্বদেশী' ব্যাপারটা। পাঠশালার চুকিরাই (১৯০৬) 'স্বদেশী' কথাটা শুনি। মানে বুকিরাছিলাম ক' চো-রং পাড়ের কাপড় পরা। পাঠশালার মান্টার মশার ছিলেন হিন্দু। তিনি আমাদেরে 'স্বদেশী' কাপড় পরিতে বলিতেন। কাপড়ের ক' চো রং উঠিরা যার বলিরা দুই-এক বারের বেশী তা পরি নাই। 'স্বদেশী' অর্থ আর কিছু, তিনি তা বলেন নাই। আগের বছর ১৯০৫ সালে বড় লাট লড' কার্বন মরমনসিংহে আসেন। মুরক্বিদের সাজে লাট-দর্শনে যাই। রান্তার গাছে-গাছে বাড়ি-বরের দেওরালে-দেওরালে ইংরাজীতে লেখা দেখিঃ 'ডিডাইড

#### থিলাফত ও অসহযোগ

जाज, नहें। मूक किरादि जिल्लामां कि ति जा कि विश्व अत 'चरम्मी' रिक्ट कि जा मूजनानर पर श्वास्त म्मानि। वह मूम्मानि। कि, घटत सितिया भरत हाहा जीत कार्य भूष कि ति सा जिल वा भारति वा भारति जा जाति कि हि है जिल्ला कि वा स्वास्त कि कि वा भारति वा भारति

এর পর-পরই ঘটে দেঁপ,ল্টন সাহেবের ঘটনাটা। ইংরাজের উপর ঐ
রাগের সময়েই আন্ম জানিতে পারি 'স্বদেশীরা' ইংরাজের দুশনন।
'স্বদেশীর' প্রতি আমার টান হইল। তারপর যথন ইটালি, মানে ইংরাজ.
আমাদের থলিফার শেশ ত্রিপলি হামসা করিল, তথন ইংরাজ-রিষেধ বাড়ার
সাথে আমার স্বদেশী প্রীতিও বাড়িল। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর নাসে
সমাট পক্ষম জর্জের দিল্লী দ্রবার উপলক্ষে স্কুলের সবচেয়ে ভাল ছাত্র
হিসাবে আমাকে অনেকগুলি ইংরাজী ও খানকতক বাংলা বই প্রাইষ শেওয়া
হয়। সে কালের তুলনার এক স্থপ বই। বইগুলি দুই বগলে লইয়া
যথন বাড়ি ফিরিতেছিলাম তখন আতিকুলা নামে আমার এক বরোজ্যের
মান্তাসার ছাত্র বদ্ধু আমার প্রতি চোখ রাংগাইয়া বলিয়াছিলেন: 'আজ
মুসলমানের মাতমের দিন। ফিরিংগিরা আমাদের গলা কাটিয়াছে। তুমি
কি না সেই ফিরিংগির-দেওয়া প্রাইষ লইয়া হাজি-মুখে বাড়ি ফিরিতেছ।'

আমি প্রথমে মনে করিরাছিলাম, আমার অভগুলি ই দেখিরা বছুর ঈর্ষণ হইরাছে। পরে যখন তিনি বুঝাইরা িলেন, ইংরাজ 'বদেশী'দের কথার বংগ-ভংগ আতিল করিরাছে এবং তাতে মুসলমানদের সর্বনাশ হইরাছে, তখন আমার ভুল ভংগোল। বছুবর আতিকুলা ছিলেন আমাদের সকলের বিকেলায় একটি খবরের গেযেট, জ্ঞানের

थित । जिति आभारक शूर्व-वाश्मा ও आमाम श्राहम, ब्राह्मधानी हाका ও मुमलमानरन कर्ड, एवत कथा मिरखार वृक्षादेश करियान । श्राहम करिवाद क्राह्म करियान करियाद क्राह्म करियान महिला करिया जा आभारक वृक्षादेश करियान । जित वहत आर्य हाइ क्राह्म वा वा आभारक वृक्षादेश करिया । जित वहत आर्य हाइ क्राह्म वा वा विवास हिलान, रम मव कथा उ व्यव आभार भरत अज़िया । जाठिक छारे व्यव क्राह्म विवास करिया जाव कर्या आक्र वृक्षिण आतिलाम । आठिक छारे व्यवस्था भव वृक्षादेश रिज्ञाल है श्राहम श्री क्राह्म जारहरूव अञ्चल स्था वा क्राह्म । आहिला । आहिकान न्या क्राह्म श्री क्राह्म मारहरूव अञ्चल है क्राह्म कर्य क्राह्म कर्य क्राह्म क्राह्म क्राह्म क्राह्म कर्य क्राह्म क्राह्म

ইংরাজী পোশাকের প্রত এই িষেব কালে ইংরাজী ভাষার উপর ছড়াইরা পড়িল। মাইনর পাশ করিয়া শহরের হাইকুলে ভটি হইর। দেখিলাম, অবাক কাও! কি শরমের কথা! মাটার মশাররা ক্লাদেইংরাজীতে কথ! কন। উকিল-মোখতার-হাকিমরা কোটে ইংরাজীতে বজুভা করেন। শিক্ষিত লোক রাস্তা-ঘাটে পর্যন্ত ইংরাজীতে আলাপ করেন। বারা বাংলাতে কথা বলেন তারাও তাদের কথা-বার্তার প্রার ইংরাজী শপ বাবহার করিয়া থাকেন। এটাকে আমি মান্তভাষা বাংলার অপমান মনে করিলাম। ইহার প্রতিবাদে শামস্থাদিন সহ আমরা কতিপর কু ও সহপাঠা মিলিরা ইংরাজী শব্দের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইলাম। ফুট্থলকে পদ-গোলক' হুইসেলকে 'বাঁশি' কি শিটিখনকে 'প্রতিযোগিতা' ফ্রিচারকে 'নির্ঘণ্টপত্র' রেকারিকে 'মধান্ত বা শালিস' পোটসকে 'থেলা বা ক্রিড়া' লেসিং অলকে 'ফিতা সুই' লাইনসম্যানকে 'সীমা নির্দেশক' পুশকে 'ধাকা অফ্রাইডকে 'উন্টা দিক ইতাদি পরিভাষা প্রবর্তন করিয়া ফুট্থল খেলার মাঠে সংক্ষার আনিবার জ্যার চেষ্টা করিলাম। কিছ কাগ্য-প্র

# খিলাফত ও অসহযোগ

তাছাড়া শুধু ফুট লের বাপারে সংস্থার প্রবর্তন হওয়ার দরুন আমাদের এই উ**ন্ধম বিফল হইল**।

# (৩) ধর্ম-চেতনা বদার রাজনীতি-চেতনা

যা হোক, এই সংশ্বার-প্রচেটায় মাত্তাষার প্রতি টান ও ইংরাজীর প্রতি নিষেষ ষতটা ছিল রাজনৈতিক মতলব ততটা ছিল না। মুসল-মানদের মধ্যে সাধারণ ভাবে এবং আমার মুরুব্বি ও চিনা-জানা মুসলমানদের মধে রাজনৈতিক চেতনা তখনও দানা বাঁধে নাই। ইতি-মধ্যে আমরা অস্ত ত্রিপলি লইয়া তুকী-ইটালির যুদ্ধে ইটালির বিপক্ষে আন্দোলন করিয়াছি ৷ কিছ সে ব্যাপারেও আমার ধর্ম প্রতি যতটা ছিল রাজনৈতিক চেতনা ততটা ছিল ন। । তারপর শহরের হাইসুলে আসিয়া আমার ধর্ম-চেতনাটা যেন এগ্রেফিভ হইয়া উঠিল। এর কারণ ছিল। বংকিম চন্দ্রের লেখার সাথে পরিচিত হই এই সময়। প্রতিকুল অবস্থায় আমার রগ তেড়া হওয়াটা িলে আমার একটা জন্মগত রোগ। অত প্রতাপশালী নায়েব মশায়কে তুই এর বদল। তুই বলা এই রোগেরই লকণ। শহরে আসিয়া ঘটনাচকে ভতি হইলাম দৃত্যুঞ্জয় স্কুলে। সুলটির পরিচালক হিন্দু ' পঁর ত্রিশ জন টিগারের মধ্যে পার্শিরান টিচারটি মাত্র মুসলমান ' কেড় হাজার ছাত্রের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা তিন শরও কম। সুলে ভতি হওয়ার ছর মাদের মধ্যে দুইটা টামিনাল পরীক্ষার ফাস্ট-তে কেও হইরা শিক্ষকদের ক্ষেহ পাইলাম বটে, কিন্তু বদনামও কামাই করিলাম ' একজন শিক্ষক ক্লাসে আমাকে 'মিয়া সাব' বলায় জগাবে আমি তাঁকে 'বাব্জী' বলিয়াছিলাম। স্কুলে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। হেড মাস্টার ভীষুক্ত চিক্তা হরণ মঙ্গুমনারের কাছে বিচার যায়। বিচারে আমার জয় হয়। অতঃপর শিক্ষকরা ত নরই ছাত্ররাও মুস্লমাননেরে 'মিয়া সাব' বলিয়া মুখ ভেংচাইতেন না। একদিন ছোট বাজার পোন্টাফিদে গেলাম পোন্ট কাড' খরিন করিতে। জানালায় কোন থোপ না থাকায় গরাদের ফ**াকে** হাত তুকাইরা পরসা দিতে ও জিনিদ নিতে হইত। আমি সেভাবে পরসা দিলাম। পোস্ট মাসার বাম হাতে পরসা নিলেন ও কার্ড' দিলেন। আমি

অতিকটে ডান হাত টানিয়া বাহির করিয়া তেমনি কটে বাম হাত চুকাইয়া কার্ড নিলাম। পোট মান্টার বিশ্বরে আমার এই পাগলামি দেখিলেন। এ কথাও ছুলে রাট্র হইল।

ক্রমনি দিনে ক্রবার কথা উঠিল হিন্দু ছাত্রদের দুর্গা-সরস্বতী পূজার মত আমরা সুলে মিলাদ উংসব করিব। শুনিলাম বছদিন ধরিরা মুসলিম ছাত্রদের এই দাবি স্কুল কর্ত্বপক্ষ নামনবুর করিরা আসিতেছেন। আমি ক্রেপিরা গেলাম। আগামী বকরিদে সুল আংগিনার গরু কোরবানি ক্রিব বলিরা আন্দোলন শুরু করিলাম। এবার মিলাদের অনুমতি অতি সহজেই পাওরা গেল। পরম ধুমধামের সাথে ঐ বারই প্রথম 'হিন্দু স্কুলে' মিলাদে হইল। শহরের মুসলিম নেতৃব্দ ভাংগিয়া পড়িলেন। যথারীতি মিলাদের পরে আমি এক বাংলা প্রবন্ধ পড়িলাম। তাতে আরবী-উদুর্ব বদলে বাংলার মিলাদ পড়িবার প্রস্তাব দিলাম। মুসলমানদের মূথের অত তারিফ এক মুহুর্তে নিলার পরিণত হইল। হিন্দুরা কিন্তু আমার তারিফ করিতে লাগিলেন। এই বিপদে আমাকে বাঁচাইলেন আনল মোহন কলেজের আরবী-ফারসীর অধ্যাপক মওলানা ফর্মুর রহমান। পরের দিন অপর এক সুনের মিলাদ সভার তিনি আমার উক্তুসিত প্রশংসা করিরা বাংলায় মিলাদ পড়াইবার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

তারপর ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ-বৃদ্ধ বাধিলে আমি মনে-মনে ইংরাজের পক্ষ হইলাম। ঐ সময় মিঃ এন এন ঘোষের 'ইংল্যাণ্ডস ওয়ার্কস ইন ইণ্ডিয়া' নামক ইংরাজী বই আমাদের পাঠ্য ছিল। ইংরাজরা আমাদের দেশের কত উপকার ও উন্নতি বিধান করিয়াছে, ঐ বই পড়িয়া আমি তা বৃক্লিম। তাতে ইংরাজের প্রতি সদর হইলাম।

কিছ বেশীদিন এভাব টকে নাই। শিক্ষদের প্রভাব ছাত্রদের উপর অবস্থই পড়িরা থাকে। এক আরবী-ফারসী শিক্ষক ছাড়া আমাদের স্থুলের পঁরবিশ জন শিক্ষকের স্বাই হিন্দু। এঁরা প্রকাশ রাজনীতি না করিলেও কথা-বার্তার ও চালে-চলনে স্বদেশী ছিলেন। এঁদের দুই তিন জনকে আমি পুর্বই ভক্তি করি চাম। এঁদের প্রভাব আমার মনের উপর ছিল অসামান্ত। হঠাং একদিন একদল-পুলিশ স্কুলে আসিয়া ক্ষেক্তলন ছাত্রকে গ্রেক্

#### থিলাফত ও অসহযোগ

করিয়া নিল। এদের মধ্যে দুচারজন আমার স্থপরিচিত। তাদের জন্ম খুবই চিস্তিত ও দুঃখিত হইলাম। গ্রেফডারের কারণ খুঁ জিলাম। 'अखदीन' ইত্যাদি শব্দ এই প্রথম শুনিলাম। কানে রাজনীতির বাতাস গেল। কিছু-কিছু আলায় করিতে পারিলাম। ইংরেজের প্রতি থিয়ে বাড়িল। যুদ্ধে জার্মানির জন্ন কামনা করিলাম। জার্মানির পক্ষে যাইবার একটা অতিরিক্ত কারণও ছিল। ক্জার্নানির সমাটের উপাধি কাইযার। হাকিমভাই নামে এক 'সংজ্ঞান্তা' বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন এটা আরবী-ফারসী কারসার শব্দেরই অপলংশ। শাহনামার কারসার নিশরই মুসল-মান ছিলেন। স্বতরাং জামান সমাউও আসলে মুসলমান এমন ধারণাও আমার হইয়া গেল। মুসলমান কায়সারকে খ্টানী কাইসার বানাইবার মূলে निक्तरे रेश्त्राष्ट्रत पृष्टे मण्लय आह्र । आमता मुनलमानता याए कार्मानित পক্ষে ना यारे म बक्करे এर यम्मादानि कतिहार । এर अवसात यिनिन শুনিলাম তুর্কি'র স্থলতান মুসলমানদের মহামার খলিফা জার্মানির পক্ষে বৃদ্ধে নামিরাছেন, সেদিন এ ব্যাপারে আমার আর কোনই সলেহ থাকিল ना । मुत्रलमानरप्त थलिका मुत्रलिम वाप्याहरक त्रमर्थन कतिर्वन ना ? उत् क् कतित्व ? अत भरत ममल रेक्टा-मक्टि निता कार्मानित क्रत अर्थार ইংরাজের পরাজরের জন্ম মোনাজাত করিতে লাগিলাম।

# (৪) থিলাকত ও অসহযোগ

কিছ আমার মোনাজাত কবুল হইল না। অংশেষে ইংরাজই জরী হইল। তবে তাতে এটাও প্রমাণিত হইল যে ইংরাজের মত অত বড় দুশমন আর মুসলমানের নাই। এই সমরে আমি ঢাকা কলেজে বি এ পড়ি। এস. এম. (সেকেটারিরেট মুসলিম) হোস্টেলে (বর্তমান মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল) থাকি। থবরের কাগ্য পড়ি। কমন-ক্ষমে তক্-বিতক্ করি। ল কলেজের ছাত্র ইরাহিম সাহেব (পত্রে জজ, জান্তিস, ভাইস চ্যাবেলার ও মন্ত্রী) আমাদের নেতা।

১৯২০ সালে আহসান মনযিলে খেলাফত কনফারেন্স। তরুণ নবাব খালা হবিবুলাহ অভার্থনা-সমিতির চেয়ারম্যান। আলীভাই,

भंउनाना जावून कानाम जायान, भंउनाना जायान जावहानी, भंउनाना মনিক্ষবমান ইসলামাবাদী, মওলানা আকরম খা, মো: মুজিবুর রহমান প্রভৃতি দেশ-বিখ্যাত নেতা ও আলেম এই কনফারেলে যোগ দেন। ইরাহিন সাহেবের নেত্তে আমরা ভলাটিরার হই। তাঁরই বিশেষ দরার আমি প্যাণ্ডেলের ভিতরে মোতারেন হই। রোস্ট্রামের কাছে দাঁড়াইয়া নেতাদেরে পানি ও চা দেওয়ার ফুট-ফরমায়েশ করাই আমার ডিউটি। তাতে সমাগত নেতাদের চেহারা দেখিবার এবং তাঁদের বজ্তা শনিবার সোভাগ্য আমার হয়। মওলানা মোঃ আকরম খাঁও মওলানা মনিক্ষযমান ইসলামাবাণী ছাড়া আর সব নেতাই উদু'তে বজুতা করেন। মওলানা আযাদ ছাড়া আর সকলের বজ্তা সহজ উদু'তে হইয়াছিল বলিরা আনি মোটামুটি বুঝিতে পারিরাছিলাম। কিন্ত মওলানা আযাদের ভাষা কঠিন হওয়ায় তাঁর অনেক কথাই বুঝি নাই। কিন্তু তাতে কোনই অস্থবিধা হয় নাই। কারণ কথায় যা বৃধি নাই তাঁর জ্যোতির্ময় চোখ-দুখের ভংগিতে ও হস্ত সঞ্চালনের অপূর্ব কায়দায় তার চেয়ে অনেক বেশী বৃঞ্জিরা ফেলি। ফলে কথা না বৃঞ্জিয়াও আনি মওলানা আযাদের এক**জন পরম ভক্ত হই**য়া উঠি।

এই ঘটনার পর মাস খানেকের মধ্যে ঢাকায় দেশ-বিখ্যাত বহু নেতার শৃভাগমন হয়। তন্মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, মওলানা শওকত আলী, দেশ-বন্ধু চিন্তরপ্পন, বাবু বিপিন চন্দ্র পাল, মোঃ ফযসুল হক, মিঃ আবুল কাসেম, মোঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেকালে আরমানীটোলা ময়দান ছাড়া করোনেশন পাক' ও কুমারটুলির ময়দানই মাত্র বড়-বড় জন-সভা করিবার জায়গা ছিল। আমরা ছাত্ররা দলে-দলে এই সব সভার যোগদান করিতাম। এই সব সভার কথা যা আবছা-আবছা মনে আছে তাতে বলা যায় যে একদিকে মহাত্মা গান্ধী ও মওলানা শওকত আলী অসহযোগ্য আন্দোলনের পক্ষে, অপরদিকে বাবু বিপিন চল্ল পাল ও মোঃ ফযলুল হক অসহযোগের বিপক্ষে বন্ধৃতা করিয়াছিলেন। কিন্তু তংকালে খিলাফত ও জালিয়ান-ওয়ালাবাগের জন্তু জন-মত অসহযোগের পক্ষে এমন ক্ষিপ্ত ছিল যে

#### ি খিলাফত ও অসহযোগ

বিরোধী বন্ধারা কথার-কথার শ্রোতাদের শ্বারা বাধা পাইতেন। এই জন-মতের জন্মই দৈশবদ্ধ চিত্তরঞ্জন অসহযোগের বিপক্ষে বক্তৃতা করিতে আসা সত্ত্বে আলোলনের সমর্থনে বন্ধুতা দিয়া গিয়াছিলেন। যা হোক ১৯২০ সালের ডিদেশবে নাগপুর কংগ্রেন থিলাফ্ত ও অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করার পর নেতাদের মতভেদ একরূপ দুর হইরা যার। যারা অসহযোগের সমর্থন করেন নাই তাঁরা রাজনীতির আকাশে সামরিকভাবে মেরাছের হইরা পড়েন। এ দের মধ্যে জিরা সাহেব, হক সাহেব ও বিপিন পালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

#### (৫) আব্দোলনে যোগদান

মৌঃ ইরাহিম সংহেব আমাের সক্রিয় নেতৃত্ব গ্রহণ বরেন। তিনি ছাত্রদের ছোট-খাট একাধিক মিটিংএ বজ্বতা দেন 🕛 হোকে লের আংগিনার বক্ততা নিষিদ্ধ হইলে তিনি হোদেঁলের বাহিরে বজ্তা শুরু করেন। বর্তমানে যেখানে টি বি ক্লিনিক, এইখানে একটা মাটির টিপিতে দাঁড়াইয়া ইরাহিম সাহেব পর-পর করেকদিন বক্ত,তা করেন। ইরাহিম সাহেব ছাড়া আমার আরেকজন সহপাঠা আমার উপর বিপুল প্রভান বিস্তার করেন। তাঁর নাম ছিল মিঃ আবুল কাদেম। তাঁর বাড়ি ছিল বরিশাল জিলায়। পরবর্তী কালে তিনি মোথতারি পাশ করিয়। আইন বাবসায় করিতেন। এখন তিনি কি অবস্থায় কোথায় আছেন জানি না। কিন্ত ১৯২০ সালে প্রধানতঃ তিনিই আমাকে অসহযোগ আন্দোলনে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এছাড়া আবুল কালাম শামস্থদিন তখন কলিকাতা কারমাইকেল হোসেল হইতে প্রতি সপ্তাহে দুই-একখানা করিয়া দীর্ঘ পত্র লিখিতেন। এইসব পত্তে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে প্রচুর যুক্তি থাকিত এবং তিনি অতি শীত্রই আন্দোলনে যোগ দিতেছেন এই খবর থাকিত। ইতিমধ্যে আমি মহাঝ' গানীর ইয়ং ইণ্ডিরার গ্রাহক হইরাছিলাম। গভীর মনোযোগে ও পরম শ্রদার সংগে ইহা পড়িতাম। তাঁর লেখা আমার চিন্তা-ধারার বিপূল প্রভাব বিন্তার করিয়াছিল। পরবর্তী জীবনেও এই প্রভাব আমি কাটাইরা উঠিতে পারি নাই।

ইব্রাহিম সাহেবের নেতৃত্বে আমরা অনেক ছাত্র কলেজ ত্যাগ করিয়া-ছিলাম। বি. এ পদ্দী কার তখন মাত্র করেকমাস বাধী। টেণ্ট পরীকা আগেই হইরা গিরাছে। অধ্যাপক ল্যাংলির আত্মি খুব প্রির ছাত্র ছিলাম। তার সবিশেষ পাঁড়াপীড়িতে আমি ও আরও কতিপর বন্ধ শেষ পর্যন্ত নাম-মাত্র পরীক্ষা দিরা ফলাফলের প্রতি উদাসীনতা দেখাইরা গ্রামে চলিরা কংগ্রেস-খেলাফত কমিটির নীতি ছিল 'ব্যাক ট ভিলেজ'। অতএব তাদের নির্দেশিত পদী সংগঠনে মন দিলাম । ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে শামস্থদ্দিনও ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি আমার চেয়ে এক ডিগ্রি বেশী আগাইয়াছেন। বি. এ. পরীক্ষাই দেন নাই। তার বদলে দেশবন্ধ ঠিতরজ্ব-প্রতিষ্ঠিত 'গোড়ীয় সর্ববিষ্ণায়তনের' 'উপাধি' পত্নীকা দিয়াছেন। স্থুতরাং স্থানীর বর্মাদের কাছে চরমপন্থী বলিরা তাঁর মর্যাদা আমার উপরে। পদী গঠনের কাজে তাঁরেই নেত্তে আমরা কাজ শুরু করিলাম। একটি জাতীর উচ্চ বিষ্যালয় ও একটা তাঁতের স্কুল স্থাপন ব বিলাম। বৈলব-ধানীখোলা দুই গ্রামের এবই যুক্ত পল্লী সমিতি হইল। শামস্থদিন তার সেকেটারি হইলেন। বৈলর বাজারে আফিস প্রতিষ্টিত হইল। হাইস্থলও হইল বৈলর বাজারে ডা: দীনেশ চক্র সরকারের হিশাল আটচালা ঘরে। আমি হইলাম স্থলের হেড মাস্টার। শামস্থদিন হইলেন এগিদ্যান্ট হেড মান্টার। শিক্ষক-ছাত্তে অমদিনেই স্কুলটি গম-গন করিতে লাগিল। শামস্থদিনের চাচা জনাব যথিকদিন তরফদার সাহেব আমার ছোটবেলা **হইতেই প্রজা-আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।** তিনি কংগ্রেস-থেলাফত আন্দোলনেও আমাদের মুরুনির হইলেন। পল্লী-সমিতির প্রেসিডেউ ও হাইব্রলের সেকেটারিও হইলেন ভিনিই।

## (७) भन्नी সংগঠन

হাইছুস হইল বিনা-বেতনের বিশ্বালর। নিতাত অভাবী শিক্ষকর।
ছাড়া আমরা সবাই বিনা-বেতনের শিক্ষক হইলাম। দুলের লাইরেরি
মানচিত্র টেবিল চেরার বেঞ্চি র্যাক বোর্ড ইত্যাদির বার ও পদীসমিতির শরচের জন্ত আমরা বালারে তোলা ও গ্রামে মুষ্টি চাউল

#### থিলাকত ও অসহযোগ

তুলিতে লাগিলাম। সারা গ্রামের ঘরে-ঘরে মুটীর ঘট বসাইলাম। স্থাহে-স্থাহে নিরমিত ভাবে ঘটের চাউল ভলান্টিরার সহ আমরা নিজেরা কাঁধে ও মাথার করিরা সংগ্রহ করিতাম।

ফলে হাইন্থুন, তাঁতের বুল, চরথা বুল ও পল্লী-সমিতির কাজে বৈলর বাজার জিলা-নেত্রলের দৃষ্টি আকর্ষণ ব রিল। জিলা নেত্রুলের **মধ্যে মৌঃ তৈরবুদ্দিন আহমদ, শ্রীযুক্ত স্থরেক্র মোহন ঘোষ প্রভৃতি** অনেকেই আমানের কাজ দেখিতে আসিতেন। এ অঞ্চল পল্লী গ্রামে ইহাই একমাত্র জাতীর উচ্চ বিষ্ণালয় হওরায় আশে-পাশের দশ মাইলের মধ্যেকার সর্ব হাইকুলের উচ্চ শ্রেণার ছাত্ররা এই স্থুলে যোগদান করিল। তাঁতের স্কুলে চার-পাঁচ জন তাঁতার পরিচালনায় ৪৫ টা তাঁতে কাপড় বুনার কাজ চলিল। নানা রংএর স্থতার টানায় মাঠ ছাইয়া গেল। ঐ স্ব তাঁতে রাতনি বর্ধর আওরাজ চলিল। পলা সমিতি হইতে বিনা মূল্যে গ্রামে চরখা বিতরণ ও তুলার থীজ বিলান হইল ৷ আমাদের পলী-সমিতি এইভাবে থাকিত দিন-রাত কর্ম-চঞ্চল। এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে সভা করিতাম অ'মরা সপ্রাহে অন্ততঃ একদিন। এই সব সভার শহর হইতে দুচার জন নেতা আসিতেন। সন্ধার অনেক পরেও এই সব সভার কাজ চলিত। সভার স্থানীয় উল্পোক্তাদের একজনের বাড়িতে খাওরা-দাওরার ব্যবস্থা আগে হইতেই ঠিক থাকিত। সভা শেষে নিধ'ারিত বাড়িতে উদর-পৃতি খানা খাইতাম। খাওরা-দাওয়া সারিতে-সারিতে বেশ রাত হইরা যাইত। তবু আমরা রাত্রিবাস করিতাম না। কত কল্পে আমাদের! আমরা কি এক জারগার সমর নষ্ট করিতে পারি ? এই ধরনের কথা বলিয়া নিজেদের বৃষ্ঠি বাড়াইতাম। পাড়াচালের চার-পাঁট মাইল রাস্তা হাটিরা এই বৃষ্টির দাম শোধ করিতাম। শহরের নেতাদের জন্ত বথাসম্ভব কাছের কোন সড়কে ঘোড়া-গাড়ি এত্তেবার করিত। তাঁদেরে গাড়িতে তুলিরা দিয়া আমরা বাড়ি-মুখী হইতান। প্রের কট ভূলিবার জন্ত আমরা গলা ফাটাইরা 'বদেশী গান' ও খেলাফতী গবল গাইতাম। পাঠকদের, বিশেষতঃ তরুণ পাঠকদের, কাছে বিশ্বর্কর শোনা গেলেও এটা সত্য কথ। যে আবুল কালাম

শামস্থদিন আর আমিও গান গাইতাম। ইরাকি না। সভাই আমরা গান গাইতে পারিতাম। তার উপর আমি বাঁশীও বাজাইতে পারিতাম। বস্ততঃ কলেজ হোসেঁলে জনাব ইরাহিম, কাষী মোতাহার হোসেন সাহেব প্রভৃতি উপরের শ্রেণীঃ ছাত্রদেরও আমি 'ওন্তাদজী' ছিলাম। এবা সকলেই গান গাইতেন। আসল কথা এই যে গৈশবে সব লেখকই যেমন কবি থাকেন, তেমনি প্রায় সকলেই গায়কও থাকেন।

## (৭) আন্দোলনের জনপ্রিয়তা

ষা হউক, এইরূপ কর্মোষ্ঠনের মধ্যে আমরা শারীরিক স্থা-সাচ্ছল্যের কথা ভূলিরাই থাকিতাম। গোদল-খাওয়ার কোনও সমর-অসময় ছিল না। জনগণের ও বর্মীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাদেরে চক্ষিণ ঘণ্টা মাতাইরা রাখিত। ধনী-গরিব-নিনিশেষে জনগণ এই আন্দোলনকে নিতান্ত নিজের করিয়া লইয়াছিল। একটি মাত্র নিখিরের উল্লেখ করি। এই সমর নিখিল-ভারত-খিলাফত কমিটি আংগোরা (হর্ডমান আংকারা) তহবিল নামে একটি তহবিল খুলেন যুদ্ধ-রত কামাল পাশাকে সাহায়্য করিবার জন্তা। ফেংরার মত শিশু-রদ্ধ-নর-নারী-নিনিশামে মাথা-পিছে দুই পরসা চাঁদা উপর হইতেই নিধারিত হইয়াছিল। আমাদের এলা-কার লোকেরা ফেংরা দেওয়ার মতই নিষ্ঠার সাথে স্বেজ্লায় এই টাদা দিল ত্রিশ হাজার অধি।াসীর দুই গ্রাম মিলাইয়া আমরা বিনা-আয়াদের প্রায় এক হাজার তাকা ভূলিলাম। তেমনি নিষ্ঠার সংগে শামহদিন ও আমি ঐ টাকার বৃষ্ণ মাথায় বরিয়া জিলা খিলাফত ক্টিটিতে জনা দিয়া আসিলাম। একটি পরসাও স্থারীয় সমিতির খর্চ বাবত কাটিলাম না।

গঠনমূলক কাজের মধ্যে আমরা চরখা ও তুলার বীজ বিতরণ এবং শালিসের মধ্যেম মানলা-মোব দ্বনা আপোস বরনের নিকেই শেদী মনো-বোগ দেই। দুই প্রাম মিলাইরা আমর। এবটি মারা শালিসী পঞ্চারেত গঠন করি আমানের স্থানীর নেতা যহিকদিন তরফদার সাহেব এই পঞ্চারেতের চেরারগ্রাম হন। ইউনিরন বোড আইন তখনও হয় নাই। কাজেই প্রেসিডেট নামটা তখনও জানা হয় নাই। ডিস্ট্রেই ব্যেড লোকালি

#### খিলাফত ও অসহযোগ

বোডে'র চেরারম্যানই তথন সবচেরে বড় সম্মানের পদ। আমরা আমানের পকারেতের প্রধানকেও নেই সম্মান দিলাম। পঞ্চারেতের বৈঠক পক্ষণবের স্থাবিধামত এক একদিন এক-এক পাড়ার হইত। তরফদার সাহেব বরাবরের দক্ষ বিচারক মাতকরে। তাঁর প্রথর বৃদ্ধি স্থচত্র মধুর ব্যবহার ও নিরপেক্ষ বিচার সকলকে মৃদ্ধ করিত। অয়দিনেই স্থানীর মামনা-মোকদ্মালইয়া কোট'-কাছারি যাওয়া বদ্ধ হইল।

তুলার চাষ জনপ্রিয় করার ব্যাপারে আমরা সরকারী সাহাযা পাইলাম। গভন নৈউকে আমর। এই সময়ে সবচেয়ে বড় দুশ্নন মনে করিতাম। কাজেই সরকারী সাহাযা নেওরার কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু
এই সমা সদর মহকুমার এস ডি ও ছিলেন নবাব্যা আবদুল আলী।
তিনি গায়ে চাপকান মাখার গুরুষী ইপি পরিতেন বলিয়া অভাভ সরকারী
কর্মচারী হইতে তঁরে একটা আলাদা মান-মর্যাদা ছিল জনগণের কাছে।
বিশেষতঃ মুসলনানদের নিক্ট তিনি ছিলেন আধারণ জনপ্রা। আনরা
সব কংল্রেস-খিলাফত কর্মীদেরে ডাকিয়া চা খাওনাইয়া আশতীত সম্মান
দেখাইয়া তিনি বুঝাইলেন, তিনিই অসহযোগ আন্দোননের সবচেয়ে বড়
সমর্থক। কাজেই তিনি তুলার চাষ বাড়াইয়া দেশকে স্থতায় ও কাগড়ে
আম্মনির্ভরশীল করিতে চান। আমরা তাঁর কথা মানিয়া লইলাম। সরকারী তহবিলের বত তুলার বীজ আমরা বিতরণ করিলাম।

### (৮) উৎসাহে ভাটা

কিন্তু আমাদের উৎসাহ এক বছরের বেশী স্থায়ী হইল না। গানীজীরনেওরা প্রতিশ্রুতি-মত এক বছরে স্বরজ্ঞ আনিল না। চৌরিছুররে
হাংগামার ফলে তিনি সার্বজনীন আইন অমাক্ত প্রত্যাহার করিলেন।
কংগ্রেস নেতারা তদন্ত করিয়া রিপোট' দিলেন স্কুল কলেজ ও আফি সআদালত বয়কট বার্থ হইয়াছে। এরপর ছাত্ররা জাতীর বিস্থালয় ছাড়িয়া
দলে-দলে সরক্রী 'বোলাম খানায়' তুকিতে লাগিল। অমাদের জাতীয়
বিশ্বালয়েয় ও তাঁতের শুলের ছাত্র কমিরা গোল। খদ্দরের কাপড় মেটো ও
রং কাঁচা বলিয়া আমাদের তৈরী কাপড় বিক্রিতে মলা পড়িল। কারিগর

শিক্ষক ও পরিব মাস্টারদের বেতন দেওরা অসম্ভব হইরা উঠিল। তাঁতের ছুলের কারিগর শিক্ষকরা ছিলেন সবাই গরিব লোক। তাঁদেরে মাসে-মাসে নির্মিতভাবে বেতন না দিলে চলিত না। এ দের বেতন বাকী পড়িতে লাগিল। তাঁতের তৈরী কাপড়গুলি নির্মিত বিক্রি হইত না। বিক্রি হইলেও কম দামে হইত। তাতে বেতন বাকী পড়িত। বাজারের তোলা, গ্রামের মুষ্টি চাউল সব ব্যাপারেই লোকের উৎসাহ কমিতে লাগিল। মাস্টার, কারিগর ও কর্মীদের মধ্যে শৈথিলা ও নিরুৎসাহ দেখা দিল।

আমাদের মন ও শরীরের উপর এর চাপ পড়িল। শামহাদিন ছিলেন বরাবরের আমাশর রোগী। এক বছরের কঠোর পরিগ্রম ও অনিরমে তার শরীর আরও খারাপ হইল। শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হিসাবেই তিনি 'মোদলেন জগং' নামক সাপ্তাহিক কাগবের দারিদ্ব লইরা কলিকাতা চলিরা গেলেন। আনি একা চরম নিরুংসাহ ও অভাবের মাধ্য হাইদুল তাতের দুল চরখা দুল পরীসমিতি ও শালিদী পঞ্চায়েতের কাজ চালাইতে লাগিলাম। এই দুদি'নে 'বড় চাচা' যহিরদিন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতা ও উংসাই এবং ডাঃ দীনেশ চক্র সরকার ও ডাঃ আভাস আলী প্রভৃতি উৎসাহী কর্মীদের কর্মোদ্যানার উত্তাপই আমার কর্মপ্রেরণার সলিতা কোনও মতে জালাইরা রাখিল।

কিন্ত বেশীদিন এভাবে চলিল না। শেষ পর্যন্ত আমিও রবে ভংগ দিলাম। আন্তে-আন্তে সব প্রতিষ্ঠান গুটাইরা নিজে মরমনসিংহ শহরে চলিরা আসিল।ম। ১৯২২ সালের মাঝামাঝি জিলার জনপ্রির নেতা মো: তৈরবদ্দিন আহমদ পুনরার ওকালতি শুরু করার জিলা খিলাফত কমিটির সেক্টোরির দারিদ্ব আমারই উপর পড়িল। আন্দোলনে যোগ দিরাই তৈরবৃদ্দিন সাহেব ফ্যামিলি বাড়ি পাঠাইরা দিরাহিলেন। তার বাসাই খিলাফত নেতাদের বাসন্থান হিল। আমারও হইল। তৈরবৃদ্দিন সাহেব তার বড় ভাই মোই শাহাবৃদ্দিন উকিল সাহেবের বাসার খাওরাদ্যার করিতেন। আমরা কতিপর নেতা তৈরবৃদ্দিন সাহেবের বাসার থেক করিরা খাওরা-দাওরা করিতাম। নেতাদের মধ্যে যালের শহরে বাড়িকর নাই তারা কংগ্রেস-খেলাফতের টাকাতেই খাওরা খরচ চালাইতেন।

#### শিলাফত ও অসহযোগ

আমারও তাই হইল। কিন্তু এটা আমার ভাল লাগিও না। বিশেষত হ টাকার অভাবে এই সমর খিলাফত কমিটির স্বতন্ত্র অফিস্ উঠাইরা কংগ্রেস অফিসেরই এক কামরার খিলাফত অফিস করিলাম। এমত অবস্থার নেতাদের খাওরার তহবিলের টাকা খরচ করিলে খেলাফত অফিসের খরচার টান পড়িত।

## (৯) জাতীয় বিস্থালয়ে মার্ফারি

অত্রব আমি স্থানীয় জাতীয় বিস্থালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করিলাম। এই স্থুলের হেড মান্টার ছিলেন আমার শিকক ও মৃত্যুঞ্জর স্থুলের ভূতপূর্ব সহকারী হেড মাস্টার শ্রীযুক্ত ভূপতি নাথ দত্ত। তিনি ছিলেন ঋহি-তুল্য মহাপ্রাণ ব্যক্তি। ছাত্র-জীবনেই তিনি আনাকে পুরবং ক্ষেহ করিতেন। আমাকে পাইয়া তিনি লুফিয়া নিলেন সহকারীরূপে। তাঁর স্থেহ-শীতল ছায়ায় ও তাঁর অভিজ্ঞ পরিচালনায় আমি শিক্ষ**ক**তা শুরু कतिलाम । मिक्कात जाममं ७ ऐएमण मश्रुष वरः मिक्कक जात रहेक निकाल খুঁটি-নাটি ব্যাপারে এই সময় তাঁর কাছে অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। স্থুলের সময় তিনি ছাত্রদেরে যেমন বিদ্যা শিকা দিতেন, স্থুল আওয়ারের পরে তেমনি তিনি আমাদিগকে শিক্ষকত। শিক্ষা দিতেন। বেতন হিসাবে আমি চলিশটি টাকা পাইতাম। এই টাকাতেই আমি খেলাফত নেতাদের মধ্যে থ্রীতিমত ধনী লোক হইরা গেলাম। নিজের খাওর।-পরা ছাড়া দু এক জন গরিব সহকর্মীকেও পোষিতে পারিতাম। শিক্ষকদের মধ্যে আরবী-ফারসী শিক্ষক ছাড়া আরও দুজন মুসলমান ছিলেন। তাঁদের নাম ছিল মোঃ সাইদুররহমান ও মোঃ আলী হোদেন। উভরে নিম-শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। সাইবুররহমান সাহেব বেতন পাইতেন ত্রিশ টাকাও আলী হোসেন পাইতেন পচিশ টাকা। উভরেই আমাদের সাথে এক মেসে থাকিতেন। খেলাফত নেতা-কর্মীদের ভার তাঁদের উপরও গড়াইত।

এই সমর থিলাফত ও অসহযোগ আলোলন থিমাইরা আসিরাছে। কাজেই করিবার মত কাঞ্চ আমাদের বিশেষ কিছু ছিল না। দিনের বেলঃ

মাস্টারি করি এবং বিকাল ও রাত্রি বেলা নেতাদের বাড়ি-বাড়ি চা খাই।
অগতা। অফিসে বসিরা আজ্ঞা মারি। এই স্থযোগে শহরের বড়-বড় নেতা
যথা শ্রীষুক্ত স্থাকুমার সোম, ডাঃ বিপিন বিহারী সেন, শ্রীষুক্ত স্বরেল্প নাথ
মৈত্রের, মিঃ স্থীর চল্প বস্থ বারিস্টার (স্থাবাবুর মেয়ের জামাই), শ্রীযুক্ত
স্বরেল্প মোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত মতিলাল পুরকারস্থ প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ
ভাবে পরিচিত হই। স্থরেনবাবু 'মধু ঘোষ' নামে স্পরিচিত ছিলেন।
তিনি প্রার্থ আমার সমব্রক। সেজন্য তাঁর সাথে বন্ধুত্ব হর। তিনি
বিশ্লবীদের 'মধুদা' ছিলেন। ডাঃ বিপিন সেন ও স্থা সোম আমার
পিত্তুলা শ্রকের ব্যক্তি ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁদের সেহও
পাইরাছিলাম অফুরস্ব তাঁরা উভরে অসাম্প্রবারিক উনার মহান ব্যক্তি
ছিলেন

এ দের সাহচর্য্যে ময়মনিসংহ শহরে প্রায় বছর খানেক বড়ই আনলে कार्षित्रारह ' स्रुत्तन वावु, मधनाना आयिषुत्र त्रद्भान (देनि नाताशानित লোক ছিলেন ), মৌনবী আবদুল হামিদ দেওপুরী, অধ্যাপক মোরাযয়ম হোসেন, মৌঃ সাইদুর রহমান প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমান কংগ্রেস খেলাফত নেতারা বিকালে দল বাঁধিয়া রাস্তায় বাহির হইতাম। পথচারীরা সম্বনে আমাদেরে পথ ছাড়িয়া দিত এবং সালাম-আদাব দিত। এমন পথ ভ্রমণে আমিই ছিলাম অক্তম প্রধান বক্তা অবশ্ব রাস্তাঘাটে। পথ চলিতে-চলিতে আমার মত বৰিতে কেউ পারিতেন না। আমি কোনও-কোনও সমর অতি উৎসাহে বন্ধুদেরে সামনে করিয়া পিছন দিকে চলিতে-চলিতে বন্ধুতা করিতাম । এমন করিতে গিরা একদিন একজন পথচারিনী মহিলার পারে পাড়া মারিরা ঝট,পট, ঘুরিরা হিস্কু ভংগিতে দুই হাত জ্যোড় করিরা महिलाक नमकात्र कतिलाम । तालात यथन विजाहरे वाहित हहेताहन তথন নিশ্চরই তিনি মুসলমান নন। আমাকে ওভাবে নমন্বার করিতে দেখির। মহি না হতভৰ হইরা গেলেন। বছুরা সকলে হো হো করির। হাসিরা উট্টলেন। কেউ-কেউ বলিলেন: 'ওটা যে বেশা। একটা বেশাকে ज्ञि मिनाम विक्रित ?' जामात मूथ हरेए हुए कतिता वाहित हरेन : 'বারা বেসাগানী তাদের কাছেই ইনি বেসা, আমার কাছে ভিনি ভাদ-

#### থিলাফত ও অসহবোগ

মহিলা মাত্র।' সকলে নীরব হইলেন। মেরেটি সজল নরনে আমার দিকে চাহিরা রহিল।

किंद्ध दिभी दिन अछादि ठिलिल ना । जिक्स आदिना नातत्र अछादि চিন্তার প্রচুর স্থােগও পাইলাম। অবস্থাগতিকে চিন্তার বাধ্যও হইলাম। অল্পদিন মধ্যেই বৃঞ্জিমাম, দেশের স্বাধীনতা ও খিলাফতের জক্ত সর্বস্ব ও প্রাণ বিসর্জন দিবার যে দুর্বার তাকিদে কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সে সব তাাগের আজ কে।নও দরকার নাই। কারণ স্বাধীনতা ও খেলাফত কোনটাই উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনাই এখন নাই। মহামাজী স্বরাজের মেরাদ অনিদিষ্ট কালের জন্ম পিছাইরা দিরাছেন। মোত্তফা কামাল খেলাফত ভাংগিরা দিরা মহামার স্থলতানকে দেশ হইতে তাড়াইরা দিরাছেন। কাজেই আমার আপাততঃ জাতীর বিষ্যালয়ের মাস্টারিই সার হইল। বেতন চলিশ টাকা এতদিন মোটেই অপ্রতুল মনে হয় নাই ' কারণ তংকালে খরচও কম ছিল। তখন এক প্রসায় এক বাপ চা, চার পরসায় পচিশটা মুখপোড়া বিড়ি ও পরসায় দুইটা দিয়াশলাই পাওয়া যাইত। তাতে সারা দিনে চার আনার বেশী ২রচ করিতে পারিতাম না। তৈরব দিন সাহেবের বাসার বিনা-ভাড়ার থাকিতাম। তিন-ঢার বন্ধতে একত্রে মেস করিয়া খাইত।ম। পাঁচ টাকার বেশী খোরাকি লাগিত না। পোশাকে বাবু গিরি ছিল না। সন্তা মোটা খদরেব তহ্বন্দ ও পাঞ্জাবী পরিতাম। একটা ধৃতিতেই একটা পাঞ্জাবী ও একটা তহবল হইরা যাইত। দুই টাকা ঢার আনা দিয়া বছরে দুই খানা ধৃতি (প্রতিটি আঠার আনা) কিনিতান। তাতেই দুইখানা পাঞ্জাবী ও দুইখানা তহকল হইরা যাইত। দুইটা পাঞ্জাবী সিলাই করিতে দলি নিত বার আনা। তহবক সিলাইর চার্জ ছিল দুইটা দুই আনা। পাঞ্জাবীর বাদবাবী টুকরা কাপড় হইতে সচ্ছলে দুইটা গান্ধী টুপি হইরা যাইত। দুইটা টুপিতে ও দূইটা তহবলে কখনও চার আনা কখনও বা দুই আনা দ**ৰিকে** দিরাই মাফ লইতাম। স্তরাং দেখা গেল মোট সোওরা তিন টাকা খরচ করিরা আমার দুইটা পাঞ্জাবী পৃষ্টা তহবল ও দৃষ্টা টুপি হুইরা ঘাইত। এদর্টা মোটা বলিরা মজবুতও

হইত। ধৃইতামও নিজেই। একনন্বর ঢাকাই বাংলা সাবান ছিল পাঁচ আনা সের। দশ পরসার আধা সেরের একটা দলা পাওরা যাইত। প্রতি সপ্তাহে ঐ এক দলা সাবানে সব কাপড় ধোলাই হইরা যাইত। কথনও-কথনও এক পরসার নীল কিনির। নীলের ছোপ দিতাম। কেউ 'বাবু' বলিলে তাও দিতাম না। তবু মোটামুট পরিকার-পরিছের ধাকিতাম।

স্থতরাং টাকা-পরসার অয়তার কথা অনেকদিন মনে করি নাই। প্রথমে মনে পড়ে আদর্শহীনতার কথা। বিসের জন্ম অত প্রশংসার ছাত্র-জীবন ত্যাগ করিলাম? নিশ্চরই চল্লিশ টাকার স্কুল মাস্টারি করিবার জন্ম নয়। স্থাশনাল স্কুলে মাস্টারি? তারই বা মানে কি? চরখায় স্থতা কাটা ছাড়া 'গোলামখানা' হাই স্কুলের পঠিতবা ও স্থাশনাল হাই স্কুলের পঠিতবা পার্থকা কি? সব বেসরকারা স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষক এবং অনেক ছাত্র আমাবই মত খদ্দর পরেন। তবে পার্থকাটা কোথায়? বিশেষতঃ স্থাশনাল স্কুলই হোক আর 'গোলামখানা'ই হোক, মাস্টারগণকত ত ঘড়ির কাঁটা ধরিরাই স্কুলে আসিতে হয়। বিকালে ক্লান্ত দেহে শুক্না মুধে ঘরে ফিরিতে হয়।

দেশোদ্ধারের চিত্ত-চাঞ্চল্যবর দেহমন-শিহরণকারী কাজ এতে কোথার? মনটা ক্রমেই থারাপ হইতে লাগিল। স্থুলের কাজ ছাড়িরা দিরা অপেক্ষাকৃত রোমাঞ্চকর রোমান্টিক কিছু করিবার জল মন উতলা হইরা গেল। কিন্ত দুইটি কারণে হঠাৎ কিছু করিতে পারিলাম না। তার এবটি ছাত্রের মারা, অপরটি টাকার মারা। ছাত্রের মারা এইজন্ত বে তাদেরে আমি ভালবাসিতাম। তারাও আমাকে ভালবাসিত। সহক্রমীরাও বলিতেন, আমি ছাত্রদের মধ্যে খুই জনপ্রির। আমি তখন দাড়ি রাখিরাছি। দাড়ি-সুংগি-ইপিতে আমি দম্বরমত একজন মুনশী সাহেব। এমন একজন মুসলমানের পক্ষে ঐ স্থুলে জনপ্রির শিক্ষক হওর। আশ্বর্ধের বিষর ছিল। কারণ ছেলেদের বেশীর ভাগই ছিল রাম্বণ-কার্মন্থ ক্রম্বান্তের হিল্প ছেলে। অধিকাংশই শহরের উকিল-মোজার-ভাজার প্রম্ভৃতি ভয়লোক্রের ছেলে। এরা আমাকে এত ভঙ্কি-শ্রমা করিত ক্রে

#### থিলাকত ও অসহযোগ

এদের অনেকে রান্তাবাটে পর্বপ্ত আমাকে পা ছুইরা প্রথাম করিত।
অথচ হিন্দু মাস্টাররা এই সোভাগা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। এইসব
ছেলের মধ্যে চার জনের কথা আমি জীবনে ভূলিতে পারিব না। দুইজন রাশ্বণ, একজন কারস্থ ও একজন বৈস্তা এঁরা সকলেই পরবর্তী
জীবনে উক্ত-উক্ত দারিত্ব পূর্ণ পদের অধিকারী নেতৃত্বানীর লোক হইরাছেন।
হিন্দু ছেলেদের মধ্যে মুসলমানদের মত গুরু-ভক্তি নাই বলিয়া স্বরং হিন্দু
শিক্ষকদেরই একটা সাধারণ অভিযোগ আছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা
এই অভিযোগ সমর্থন করে না। এই ধরনের ভক্তিমান ছেলেরা আমার
হাদর-মন এমন জয় করিয়াছিল যে এদের মনের দিকে চাহিরা আমি
কোন মতেই এই শ্বুলের মায়া কাটাইতে পারিতাম না।

হিতীর কারণ অবশ্য এর তেরে কাটথোটা হান্তব কারণ। মাসেনাসে যে চল্লিশটি টাকা পাই শিক্ষকতা ছাড়িয়া দিলে তাই বা পাইব কোথার? খিলাফত ফণ্ডে যে সামান্য পরসা ছিল, সেকেটারি হিসাবে আমি অবশ্যই কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে তা চাহিয়া নিতে পারিতাম। কিন্তু নিজের খাওয়ার জন্য কোষাধ্যক্ষের কাছে টাকা চাওয়া আমি লক্ষার বিষয় মনে করিতাম। কাজেই কুলের মাস্টারি ছাড়িলে আমাকে খালি পকেটে এবং শেষ পর্যন্ত খালি পেটে থাকিতে হইবে। এটা আমার কাছে পাই হইয়া উঠিল। এইভাবে এতদিনে বুঝিলাম, দেশের স্বাধীনতাই বল, আর ধর্মের খিলাফতই বল, পেটে আগে কিছু না দিয়া দুইটার কোনওটাই উদ্ধার করা চলে না।

কলেজ ছাড়িবার সময় লাগ্নি সাহেব ও বাপ-ম। মুক্রিরাও এই কথাই বলিয়াছিলেন। তথন জবাব দিয়াছিলাম: টাকা-পয়সাও ভোগ-বিলাসিতা ত তুছে কথা, নেশ ও ধর্মের জন্ম প্রাণ পর্যন্ত ভাগে করিতে পারি। এখন বুঝিতেছি, দরকার হইলে প্রাণ হরত সতা-সতাই দিতে পারি। কিছ ভার দরকার ত মোটেই হইতেছে না। কেউ ত আমার প্রাণ চাইতেছে না। প্রাণ দিবার কোনও রাস্তাই ত নিজের তোখেও দেখিতেছি না। মাস্টারি ছাড়া কাজের মধ্যে ত আজ্ঞা মারা। উকিলরা সব কোটে ফিরিয়া বাওয়াতে তাঁদের বাবারও আগের মত আজ্ঞা

#### क्रास्कनी जित्र शकाण वहतं

দেওরা চলে না। মওকেলের ভিড়। একমাত্র চাঞ্চল্যকর কাজ কংগ্রেসখিলাফতের সভা উপলক্ষে কলিকাতা গরা দিলী বোষাই যাওরা। দেটাও
আমার ভাগ্যে জুটে না। কলিকাতার পদ্চিমে আর আমার যাওরাই
হর না। কারণ ঐ সব সভার যাওরার ভাড়া ও খরচ-পত্র বহন করার
মত টাকা কংগ্রেস-খিলাফত ফণ্ডে নাই। কাজেই অশু সব কমী বন্ধুরা
বন্ধু-বান্ধব ও আন্থার-স্বজনের নিকট হইতে টাকা যোগাড় করিরা লর।
কিন্তু আমার তেমন কোনও বন্ধু-বান্ধব ও আন্থার-স্বজন না থাকার
আমি কলিকাতা যাওরার আনন্দ হইতেও প্রারশঃ বঞ্চিত থাকিতাম।

কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিরা আমি যে বাস্তব অবস্থার দশ্মুখীন হইলাম, তার সোজা অর্থ এই যে আমি খিলাফত ও স্বরাজের দোহাই দিরা কলেজ ছাড়িরা আসিরা চল্লিশ টাকা বেতনের চাকুরি করিতেছি। কলেজ ত্যাগের এই কি পরিণাম? এই কাজে কি স্বরাজ খিলাফত উদ্ধার হইবে? বাপ-মা মুক্রনিদেরে এমন কি নিজেরে ফাঁকি দেই নাই কি? অতিশর অন্থির চঞ্চল হইরা উঠিলাম। অনেক বিনিদ্র রক্ষনী কাটাইলাম।

### त्त्रम्या व्यथाय

## বেংগল প্যাক

## (১) श्रिनाकरञत्र खरमान

১৯২২ সালের মাঝামাঝি প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির ওয়াকিং কমিটির এক ৈঠক উপলক্ষে কলিকাতা গেলাম তদানিস্তন প্রাদেশিক সেকেটারি সৈয়দ মাজেদ বথ্শ, সাহেবের বিশেষ অনুরোধে । কলি-কাতারও আমার এই প্রথম পদার্পণ। থিলাফত কমিটির মিটিংএও আমার এই প্রথম উপস্থিতি। আমি অনেক আগে হইতেই প্রাদেশিক ওয়াকিং কমিটির মেম্বর থাকা সত্ত্বেও এর আগে কখনও তার মিটিংএ যোগ দেই নাই। অল-ইণ্ডিয়া-খিলাফত নেতা মওলানা শওকত আলী সাহেব ওরাকিং কমিটির সমস্ত সদস্যের সাথে বিশেষতঃ জিলা নেতৃরলের সাথে খিলাফতের বিশেষ পরিম্বিতি আলোচনা করিতে চান। সেকেটারি মাজেদ বংশ সাহেবের এই মর্মের পত্র পাইরাই আমি এই সভার অংশ গ্রহণ করিতে আসি । কালকাতা খিলাফত কমিটর আখিক অবস্থা তখনও স্বচ্চল। মফ্রনের নেতাদের হোটেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা তথনওকরা হর। সেকেটারি সৈরদ মাজেদ বথ্শ, সাহেব আমারও বলোবস্ত করি-লেন। কিন্তু আমি হোটেলের বদলে শামস্থদিনের সাথে থাকাই মনস্থ করিলাম। তাই ৯ নং আন্তনী বাগানন্ত 'মোসলেম জগত' আফিসে উঠি-লাম। খিলাফত কমিটির সভার যোগ দেওয়া ছাড়াও আমার অন্ত উদ্দেশ খিলাফত উদ্ধারের বদলে নিজেকে উদ্ধার করা আমার আশ প্রয়োজন হইরা পড়িরাছিল। শাম স্থাদিনের মধ্যস্থতার কোনও খংরের কাগ্যে একটা চাকুরি যোগাড়ের সম্ভাবনা বিচারও আমার সে যাত্রার উদ্দেশ্য **ছিল। থিলাফ**ত কমিটির কাজ সারিতে আমার দুইদিন লাগিল। মওলানা শওকত আলী সাহেবকে এতদিন শুধু দূর হইতেই দেখিয়াছি, সভা-সমিতিতে বজুতা শুনিরাছি। এবারই প্রথম সামনাসামনি কথা

विकार शोर्व वर्षन करिलाम । मध्लाना मार्ट्यत वामा अन्ति विलास । বিশ্বিত হইলাম তথন মোন্তফা কামালের নেতৃত্বে নরাতৃকী বাহিনী গ্রীক বাহিনীর কবল হইতে স্মান'। উদ্ধার করিয়াছে; গ্রীক বাহিনীকে তাড়া क्रित्रा निरुद्ध। এই घটनात्र जव मुजलमारित्रहे जानन क्रित्रात कथा। আমরাও করিয়াছি। কিন্তু মোস্তফা কামালের নেতৃছে ছুর্কীরা রাজনৈতিক সেকিউলারিয়ন গ্রহণ করিতেছে; পোশাক-পাতিতে ইউরোপীয় সাজিবার **চেটা ভারতেছে এবং খিলাকত প্রতিষ্ঠান উঠাইরা দিতে পারে বলিয়া** গুল্লব রটিতেছে। স্বয়ং তুর্কীরা থিলাফত ওঠাইয়া দিলে আমরা ভারতীয়ের। किकाल आत्मालन हालाहेत. श्रवानडः এहे कथाहात आत्माहनात जनाहे মওলানা সাহেব কলিকাত। আসিয়াথেন। তাঁর মতে কামাল থিলাফত উচ্ছেদ করিতে পারেন না। আইনতঃ সে অধিকারও তাঁর নাই। খিল্লাফত কোন দেশ-রাষ্ট্রে অনুষ্ঠান নয়; এটা বিং-মুসলিমের ধ্যীয় প্রতিষ্ঠান। অতএব কামাল পাশা ওটা ছঠাইয়া দিলেও আমরা ভা মানিব না । মওলানা সাহেতের এই বিশুরকর আশাবাদে পুরাপুরি শবিক হইতে না পারিলেও আমরা থিলাফত-কর্মীরা নৈরাক্ষের মধ্যে অংলোর ছটা দেখিতে পাইলাম। পরম উৎসাহের মধ্যেই থিলাফত কমিটির কাজ শেষ হইল ৷

খিলাফতের কাজ শেষ হওয়ায় আমার কাজ শুরু হইল। শামহাদিনের কাছে মনের কথা বলিলাম। তিনি আমাকে কিছু 'কোদাল কান' করিবার পরামর্গ দিলেন। আমি 'কোনাল কাম' শুরু করিলাম। শামহাদিনের কাগয়ে কিছু-কিছু লেখা দিতে লাগিলাম। বংগীর মুদ্লমান সাহিত্য সমিতির কলেজ স্ট্রি-টত্ব আফিসেযাতারাত করিলাম। সমিতির সভাপতি ডাঃ শহানুলা, সেকেটারি ভোলার কবি মোয়াগ্রেল হক, সমিতির সহকারী সম্পাদক মোবাফ্যর আহমন (পরে কমরেড) ও কারী ন্যকল ইসলামের সাথে পরিভিত হইলাম। মওলানা মোহাগ্রন আকর্ম খাঁও মওলানা মনিক্রব্যমানের সাথে খিলাফত কমিটিতেই পরিদ্দিত হইরাছিলাম। মওলানা ইসলামাবাদী সাহের এই সময় কলিকাতায় থাকিরা 'ছোলতান' নামক সাপ্তাহিক কাগ্য চালাইতেন। আমি শামত্ব-

#### বেংগল প্যাই

দিনের পরামর্দে 'মোহাম্মদী' ও 'ছোলতান' আফিসে যাতারাত করিয়া আমার 'কোদাল কামের' পরিধি বাড়াইতে লাগিলান। ইতিনধ্যে 'সভাতার হৈতশাসন' নামক আমার এক অতিদীর্ঘ দার্শনিক-রাজনৈতিক প্রবন্ধ শামস্থদিনের কাগ্যে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রাথমিক 'কোদাল কাম, যথেষ্ট হইরাছে মনে করিয়া দেবারের নত মর্মনসিংহে ফিরিয়া আহি,লান। পরে আরও করেকবার যাতারাত করিলান।

একবার মরমনসিংহে ফিরিবার অন্য কারণ ঘটরাছিল। শুধু আমার নন সারা জিলার নেতা মৌ: তৈয়বৃদ্দিন আহমদ সাহেব সেবার আইন সভায় প্রাথী হইরাছিলেন। তাঁর পক্ষে ক্যানভাস করা আমার কর্তনা ছিল। বা**ঙিগত বাধা-বাধকতা ছাড়াও** রাজনৈতিক প্রস্তুও এতে জড়িত ছিল। ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসের সভাপতিরূপে দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ 'কাউ শিল এটি ু' প্রোগ্রাম পেশ করেন। কংগ্রেস তাঁর মত গ্রহণ না করার ১৯২০ সালের জানুয়ারিতেই তিনি স্বরাজ্ঞা দল গঠন করেন। णः यानमात्री शाक्ति बाक्त्रम वा रिवेनजारे भारिन भिष्ठ प्रतिनान নেহর মওলানা আকরম খাঁ মওলানা মনিরুষ্যমান ইসলামাবাদী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেক নেতা দেশবন্ধুকে সমর্থন করেন। আনি নিজে দেশংকুর এই মত পরিংর্ডনকে নডারেট নীতি মনে করিয়া গোড়ার मित्क **এই नी जित्र विद्याधी हिलाम । किंड** मिणवार नाम्यमात्रिक উनात নীতির জ্ঞা বান্তিগতভাবে তাঁর প্রতি শ্রদাহেতু এবং আমার জিলার নেতা তৈরবৃদ্দিন সাহেব দেশবদ্ধুর সমর্থক হওরার আমিও মোটামুটি এই নীতির সমর্থক হইলাম। তারপর মার্ক মানেই আইন সভার নির্বাচনে তৈরবৃদ্দিন সাহেব স্বরাজ্যদলের টিকিটে নির্বাচন-প্রার্থী হওয়ায় আমার পক্ষে চিম্ব'-ভাষনার আর কোনও পথ রইল না। নির্বাচনে তাঁকে সাহাযা করিবার জন্ম আমি কলিকাতা ত্যাগ করিলাম।

দেশে ফিরিরাই নির্বাচন-বৃদ্ধে আনি নাতিরা উঠিলাম। কারণ তৈরবৃদ্ধিন সাহেবের প্রজিম্বী আরে কেউ নন, স্বরং ধনবাড়ির বিখ্যাত জনিদার নবাব সৈরদ নবাব আলী চৌধুরী সাহেব। জনিদারদের প্রতি আনার

চিরকালের বিশেষ কারণ ছিল। তার প্রস্তান্থা নবাব সাহেবের বিশ্বছে অভিব্যাণের বিশেষ কারণ ছিল। তার প্রজা-পাড়নের নিতা-নতুন কাহিনী আমাদের কানে আসিত। উহাদের সত্যাসত্য বিচারের আমাদের সমর ছিল না। জমিদারদের বৃলুমের কাহিনী বিশাস করিবার জন্য আমরা উন্মুখ হইরাই থাকিতাম। এইবার তাঁকে নির্বাচনে হারাইরা শোধ নিবার জন্য কাজে লাগিরা গেলাম। আমার নিজের জন্মন্থান এই নির্বাচনী এলাকার পড়ার আমার কাজ বাড়িরাও গেল, সহজও হইল। 'নবাব বাহাদুরের বাহাদুরি' এই শিরোনামার জীবনের স্বপ্রথম নির্বাচনী ইশ্তোহার লিখিলাম। সকলেই এক বাক্যে তারিফ করিলেন। নবাব বাহাদুরের আর রক্ষা নাই।

নির্বাচনে সভা-সভাই নবাব বাহাদুর হারিয়া গেলেন । বিপুল বিত্তশালী সরকার-সম্থিত বড় লোকের গরিব জন-নেতার কাছে পরাজয়
এতদকলে এই প্রথম । অতএব আমার কলমের ঐ এক থোঁচাতেই এত
বড় নবাব ভুসু ঠিত হইলেন, একথা আমার বন্ধু-বান্ধব সবাই বলিলেন ।
আমিও বিশাস করিলাম ।

নির্বাচনে জিতিরাই শামস্থাদিনের নির্দেশমত বালিকাতার ফিরিরা গোলাম। আইন সভার বাজেট অধিবেশন উপলক্ষে তৈরবৃদ্ধিন সাহেবও গোলেন। বলা আবশ্যক আমার ভাড়াটাও তিনিই দিলেন। শামস্থাদন আগেই আলাপ করিরা রাখিরাছিলেন। এবার যাওরা মাত্রই 'ছোলতানে' ত্রিশ টাকা বেতনের চাকুরি হইরা গোল। পরে এই বেতন চলিশ টাকার বিশি হইরাছিল। 'ছোলতানে' যোগ দেওরার আমি দেশবদ্ধুর স্বরাজ্য দলের আরও স্তিরের স্মর্থক হইতে বাধ্য হইলাম। কারণ 'ছোলতানে'র মালিক মওলানা ইসলামাবাদী সাহেব দেশবদ্ধুর অনুরক্ত ও স্বরাজ্য দলের স্মর্থক ছিলেন। আমাকেও কাজেই ঐ দলের স্মর্থনে লিখিতে হইত।

(২) **দেশবভূর বেংগল প্যাক্ত** এই সময় প্রাক্তাদলের মোট বিয়ালিশ-তেডা**লিশ জন সদস্য ছিলেন**।

#### বেংগল প্যাষ্ট

হিন্দু-মুসলিম মেম্বর প্রার সমান-সমান। নির্বাচিত মেম্বরদের মধ্যে এ রাই ছিলেন মেজরিটি। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের হৈতশাসন ব্যবস্থার সরকারী দফতর সমুহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলির বেশীর ভাগই ছিল 'রিযার্ভ'। তারা আইন সভার বিচার্থ্য বিষয় ছিল না। কিন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি ছিল ট্র্যাসফার্ড। অর্থাৎ ওদের উপর ভোটাভূট করা যাইত। দেশবঙ্কুর দক্ষ নেতৃত্বে পাল'মেন্টারি স্ট্রাটেজি ও টেকটিক্সের ছারা এবং অসাধারণ বাশ্মীতার বলে স্বরাজ্য দল এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার স্থাবহার করিয়া সরকারী দলকে অনেক নাকানি-চুবানি খাওয়াইলেন।

সার আবদুর রহিম মোলবী আবদুল করিম মোলবী মুজিবর রহমান মওলানা আকরম খাঁ ও মওলানা মনিরুয্যমান ইসলামাবাদী প্রভৃতি মুসলিম নেত্রল এবং মিঃ জে এম সেনগুপ্ত মিঃ শরং চক্র বস্থ মিঃ জে এম দাশ গুপ্ত ও ডাঃ বিধান চম্র রার প্রভৃতি হিন্দু নেতার সহবোগিতার দেশবন্ধু চিত্তরজন এই সময় ( ১৯২৩ এপ্রিল) ঐতিহাসিক 'বেংগল পাার্ট' নামক হিন্দু-মুসলিম চুক্তিনামা রচনা বরেন। তিনি স্বরাজ্য পার্টি ও বংগীয় প্রাদেশিক কংগেস কমিটকে দিরা ঐ প্যাক্ট মন্যুর করাইলেন। এই প্যাক্টে ব্যবস্থা করা হয় যে সরকারী চাকুরিতে মুসলমানরা জন-সংখ্যানুপাতে চাকুরি পাইবে এবং যতদিন ঐ সংখানুপাতে ( তৎকালে শতকরা ৫৪ ) না পোছিবে ততদিন নৃতন নিয়োগের শতকরা ৮০টি মুসলমানদেরে দেওয়া হইবে। সরকারী চাকুরি ছাড়াও স্বায়ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানে, যথা কলিকাতা কর্পোরেশন সমস্ত মিউনিসিপ্যালিট এবং ডিস্ট্রিষ্ট ও লোকাল বোড সমূহে, মুসলমানরা ঐ হারে চাকুরি পাইবে। প্যাক্টের থিরোধী হিন্দু নেতারা বলিতে লাগিলেন य प्राप्त प्रताका प्रता बदः करश्चित्र क्रिक्टिए भारहे भाग दताहेट পারিলেও কংগ্রেসের প্রকাস সন্মিলনীতে পারিবেন না। তাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রকাশ সন্মিলনীতে এই প্যাষ্ট গ্রহণ করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি ১১২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে এই সন্মিলনীর অধিবেশন আহ্বান করিলেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব এই প্রকাশ অধি-বেশনের মৃত্যাপতি নির্বাচিত হইলেন। এইসব করেণে দেশবন্ধু মুসল-

মানদের মধ্যে খুশ্ই জনপ্রির। আমি নীতি-গতভাবে কংগ্রেদের 'নো -চেঞ্চার' দলের সমর্থক হইরাও শুধু এই কারণে দেশবন্ধুর একজন ভক্ত অনুরক্ত।

মওলানা ইসলামাবানী সাহেবের 'ছোলতানে' সাং-এডিটরি নেওয়ার পর জানিতে পারি যে মো: ইদমাইল হোসেন দিরাজী সাহেবও 'ছোলতানের' অংশীদার। মওলানা সাহেবই কলিকাতার থাকিয়া 'ছোলতান' সম্পাদনা করিতেন। সিরাজী সাহেব সময়-সময় কলিকাতা आ मित्रा रेमना भाषा मारहरवत (भर्भान रहेर उन । উভরেই পুরামাত্রার স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষপাতী হইলেও সিরাজী সাহেব সিরাজগঞ্জ সন্ধিলনীর ব্যাপারে কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করিতেছেন বলিয়া কলিকাতায় খবর আদে। সাম্প্রদায়িক হিন্দু কংগ্রেস্-নেতারা ঐ প্যাষ্ট্রের দকন দেশ-বন্ধর বিরোধী। দিরাজগঙ্গের আঞ্জুমনী মুদলিন নেতারা ঐতিহ্গত-ভাবেই কংগ্রেম-বিরোধী। এই দুই দল মিলিয়া সিরাজগঞ্জ কংগ্রেম স্ত্রিলনী ভত্তল করিবার চেটা করিতেছেন। সিরাজী সাহেব এঁদের দলে যোগ দিরাছেন। অথচ মওলানা ইসলামাবানী সাহেব দেশবমুর ও সন্ধিলনীর পুরা সমর্থক। তাঁরেই নিদেশি ও উৎসাহে আমি দেশ সুর বেংগল প্যাকটের সমর্থক এবং দেশবছু-বিরোবী কংগ্রেদ-নেতাদের সাম্প্রদারিক সংশীর্ণতার নিশায় অনেকগুলি সম্পাদ্ধীয় লিথিয়াছি। স্থামসুদার চক্রবর্তীর মত ত্যাগী আজীক-নির্যাতিত বাল্পী নেতার তীব রসনা, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যারের মত শক্তিশাদী লেখকের চাঁহাল কলম, 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র মত বিপুল-প্রচারিত দৈনিকের পৃষ্ঠা দিনরতে দেশবন্ধুর বিরুদ্ধ প্রচারণার নিরোজিত। তাঁদের মূল কথা এই যে দেশবন্ধু বাংলা দেশ মুসলমানদের কাছে বেচিরা দিরাছেন ' এ দের সংঘরদ বিরুদ্ধতা ঠে নিরা দেশবন্ধু কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে ( ১৯২৪ এপ্রিল ) জরী হইরাছেন ' নিজে মেরর নির্বাচিত ছইরাছেন ' জনপ্রির তকা মুদ্রনিম নেতা শহীদ সুহত্ম জ্বাদীকে ডিপ্টি মেরর করিরাছেন। স্থাব বাবুকে চীক একবিকিউটিভ অফিসার ও হাজী আবদুর রণিন সাহেবকে ডিপুট अकृषिकिडेडिक अकिमान कतिहार हन ववः अतनक मुगलमान शाक्रात्र वेभ-

#### বেংগল প্যাৰ

এ কে রাতারাতি কর্পোরেশনের মোটা বেতনের দারিত্বপূর্ণ চাকুরি দিয়াছেন দ কলিকাতা কর্পোরেশনের মত হিন্দু-প্রধান প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের পক্ষে রাতারাতি অত ভাল চাকুরি পাওরা কয়নারও অগোচর ছিল। কাজেই সাম্প্রদারিক হিন্দুরা নেশবস্থুর আয়োজিত সিরাজগঞ্জ কনফারেল পণ্ড করি-বার চেটা করিবে এটা স্বাভাবিক। আজ্ঞাননওয়ালারাও বা-কিছু কংগ্রেসী সবটার অম বিরুদ্ধতা করিবে এটাও আশুর্য নয়। কিন্তু সিরাজী সাহেবের মত স্বাধীনতা-কামী কংগ্রেস-সমর্থক সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা একাজ করিতেছেন কেন, ইহা কলিকাতান্ত নেত্রন্দের কাছে একরূপ দুর্বোধ্য ছিল।

## (৩) সিরাজগঞ্জ কনফারেক্য

তাই দেশবন্ধু ও মওলান। আকরম খার কথা-মত মওলানা ইদলামা-বাদী সাহেব আমাকে সিরাজী সাহেবের নিকট পাঠান। কংগ্রেদ সন্ত্রিলনীর এক সপ্তাহ আগে এঁদের-দেওয়া রাহ। খরচ লইরা আমি সিরাজগত্তে গেলাম। বেংগল প্যাকটের মুদ্রিত শর্তাবলী, দেশবন্ধর বিভিন্ন বজ্ঞার অসংখ্য কপি, প্যাকটের সমর্থনে আমি 'ছোলতানে' যে সব সংখ্যার প্রবন্ধ লিখিরাছিলাম সেই সব সংখ্যার যত কপি পাওরা গেল তার সব এবং 'ছোলতানে'র সর্বশেষ সংখ্যার ছাজার খানি কপির এক বিরাট বস্তা সংগে নিলাম। গিয়া উঠিলাম সিরাজী সাহেবের বাড়ি বাণীকুজে। সিরাজী সাহেব গরিব হইলেও নেহমানদারিতে তাঁর মেযাজ-মযি ছিল একদম থানশাহী। তাছাড়া তিনি আমাকে খুবই ক্ষেহ করিতেন। আমাকে তিনি সাদরে অভার্থনা করিলেন এবং থাকা-খাওরার স্থলোবন্ত করিলেন। কিন্ত চা-নাশতা খাওয়ার সময়েই বৃঞ্জিরা ফেলিলাম, 'ছোলতানের' সাম্প্রতিক লেখা সমূহের জন্য তিনি আমার উপর বেশ থায়া হইয়াছেন। গত দুইতিন মাস তিনি কলিকাতা যান নাই। কাব্দেই তাঁর সংশেষ রাজনৈতিক মতামত আমার জানা हिल ना । कथा-वार्धात वृक्षिमाम जिनि कःश्विरमत विक्र**रक ज**रनक पृत আগাইরা গিরাছেন। স্থানীর 'নোচেজার' কংগ্রেসী ও আজ্মুমনী নেতা-দের সহারতার ভিনি প্রকাশভাবে অনেক কাজ করিয়া কেলিয়াছেন।

শ্বভাবতঃই আমি খুব সাবধানে কথা বলিতে শুক করিলাম।
মেহমানদারিতে সিরাজী সাহেব পরগরর সাহেবদের অনুসরণ করিতেন।
আমাকে ছাড়া তিনি খানা-পিনা ও নাশতা-পানি কিছুই খাইতেন না।
তিনি অনেক স্কালে উঠিলেও নাশতা খাইতে আমার জন্য অপেকা
করিতেন। স্কালে নাশতা খাইয়া আমি শহরে বাহির হইতাম। ফিরিয়া
আানিয়া দেবিতাম, তিনি আমার জন্য ক্ষুধার্ত মুখে অপেক্ষা করিতেছেন।
তিনি হাসি মুখে বলিতেনঃ আমারে উপাস রাইখা আমি খাঁটি সৈবদ
কি না তাই পরীক্ষা করতেছ বৃধি ?

বড় বেশী অন্যার হইরা গিরাছে বলিরা তাঁর কাছে মাফ চাহিলাম।
আমার মাফ চাওরা অগ্রাহ্ম করিরা তিনি বলিলেন: আমি সৈরদ কিনা
শুধু মাত্র আমারে উপাস রাইখা তার পরীকা হবে না। সৈরদের হাত
আগুনে পুড়ে না। পরীকা করতে চাও আমি চুলা থনে জ্বলম্ভ আংগার
আইনা দিতেছি ' তাই তুমি আমার হাতের তালুতে রাখ। যদি আমার
হাতের তালুতে একটা ফোসকাও পড়ে তবে বুখনা আমি সৈরদের
বাচা নই। আমার দাবি ঝুটা।

এই কথাটা সিরাজী সাহেব আমাকে কতদিন বলিরাছেন তার হিদাব নাই। আমাকে ছাড়া আরও অনেকের নিকট বলিরাছেন শুনিরাছি। তারা কেউ এই ভাবে সিরাজী সাহেবের সৈরদি পরীক্ষা করিরাছেন কি না জানি না। কিছ আনি করি নাই। আমি অস্থান্থ বার হাসিরা চুপ করিতাম। কিন্তু এবার যে কঠোর দারিছের মিশন লইয়া আসিরাহি তাতে চুপ থাকা বুদ্মিমানের কাজ নর। বলিলাম: পরীক্ষার আমার দরকার নাই। আপনার চেহারাই সাক্ষী দের আপনি খাটি

সিরাজী সাহেব তোষামোদকে কঠোর ভাষার নিদা করিতেন। তোষামোদীদিগকে দৰরমত স্থা করিতেন। কিছ খোদাকে ধন্তবান! আমার এই কথাটাকে তিনি তোষামোদ মনে করিলেন না।

बहे छाटा जिल्लाकी जाट्यत्तत मन कत कतिता अवरणत्य बक् जमता काल्ला वृक्ति आमात कथारे। পाछिनाम । कःश्वित जमर्थन-अनमर्थन्तकेः धं

#### **दिश्मल भग**

বেংগল প্যাষ্টটাকে হিন্দু সাম্প্রদারিকতাবাদীদের আক্রমণ হইতে বাঁচানো বে সকল দল ও সকল মতের মুসলমানের বর্তব্য এই দিক হইতে আনি কথা চাসাইলাম। মনে করিলাম সিরাজী সাহেবের কাছে এইটাই হইবে নির্বাত অমোঘ অব্যর্থ যুক্তি। কিন্তু ও আলাহ! সিরাজী সাহেব যা বলি-লেন তার অর্থ এই যে দুইদিন বাদে যখন ভারতবর্ষে মুসলিম রাজ্যই কারেম হইরা বাইতেছে, তখন ঐ ধরনের প্যাকটে মুসলমানদের কোনও লাভ ত নাইই বরঞ্জ লোকসান আছে। তিনি খুব আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে বলিলেন: তিনি খাবে দেখিয়াছেন আগামী ছর মাসের মধ্যে কাবুলের আমির ভারতবর্ষ দখল করিতেছেন। তিনি আবার শ্বরণ করাইয়া নিলেন সৈয়দের শ্বপ্র মিধ্যা হইতে পারে না।

এই দিককার চেটা আপাততঃ ত্যাগ করিয়া দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত কথা তুলিলাম। হিন্দু সংকীর্ণ সাম্প্রনায়িকতাবাদীরা যে ভাবে চারদিক হইতে দেশবন্ধুকে আক্রমণ করিতেছে তাতে তাঁকে রক্ষা করা মুসলমাননেরই কর্তবা। কারণ মুসলমানদের জনাই তিনি এই ভাবে অভিমন্য সাভিয়াছিল। এই ব্যায় সিরাজী সাহেবকে খানিকটা নরম মনে হইল। কিন্তু যা বলিলেন তাতে নিরাশ হইলাম। তিনি বলিলেন গোশ সাহেব (তিনি কিছুতেই দেশবন্ধু বলিলেন না) তাঁর সাথে ওয়াদা খেলাফ করিয়াছেন। তাঁরই পরামর্গ মতে কাবুলে কংগ্রেসের শাখা খুলিতে দাশ সাহেব রাষী হইয়াছিলেন কিন্তু লালা লাজপত রায়ের ধমকে সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া দাশ সাহেব সিরাজী সাহেবের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াভিছন। এর পর দাশ সাহেবের উপর সিরাজী সাহেবের কোনও আন্থা থাকিতে পারে না

আমার মনে পড়িল কিছুদিন আগে লাল লাজপত রায় কংগ্রেসের সহিত সমস্ত সম্পর্কছেদ করিরা খবরের কাগ্যে এক বিহৃতি দিয়াছিলেন। তাতে লালাকী ,লিয়াছিলেন থে কংগ্রেস কাবুলের আমিরের হারা ভারত-বর্ষ দখল করাইরা ভারতে মুসলিন রাজত্ব কারেম করিবার বড়বছ করিরাছে। সিরাকী সাহেবের এই অভিবোগের মধ্যে আমি অকুলে কুল পাইলাম। আমি সিরাকী সাহেবকে বুকাইলাম যে কাবুলে কংগ্রেস

ষাপন করার বিলয় হইরাছে বটে কিছু সে পরিকর্মনা পরিভাক্ত হর নাই। যদি হইত তবে লালা লাজপত বার কংগ্রেস বর্জন করিতেন না। বরঞ্চলালাজীর কংগ্রেস ত্যাগে এটাই প্রমাণিত হয় যে কংগ্রেস সমতে দৃঢ় আছে, দেশবন্ধুর প্রভাবেই এটা সত্তব হইরাছে। স্নতবাং তিনি সিরাজী সাহেবের কাছে-দেওরা ওরাদা খেলাফ কবেন নাই। তবু যদি সিরাজী সাহেবের সন্দেহ হইরা থাকে, তবে কলিকাত। গিরা অথবা অন্ততঃ দেশবন্ধুর সিরাজনগঞ্জ আগমনেব সময় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ কবিয়া ব্যাপারটা পরিকার করা উচিৎ তাব আগে সন্মিলনীতে বাধা নেওরা সিরাজী সাহেবেব ভাল দেখার না। যে সিরাজী সাহেবের পবামর্শ গ্রহণ করিতে গিরা দেশবন্ধু সাম্প্রনায়িকতাবাদী হিন্দু নেতাদেব চক্ষুশুল হইরাছেন তাঁকে এ ভাবে পবা জিত হইতে দিতে সিরাজী সাহেব পাবেন না। আমাব এই যুক্তি সিবাজী সাহেবের অন্তবে দাগ বাটিল।

সিবাজগঞ্জ সন্মিলনে শেবস্থুব সাথে সাকাৎ করিতে তিনি সন্মত হইলেন। ইতিমধ্যে সন্মিলনের ব্যাপারে নিবপেক্ষ থাকিতেও বাষী হইলেন। ইহাতেই আমি সন্ধট হইলাম। কারণ আমি জানিতে পারিনাছিলান সিরাজী সাহেবেব প্রকাশ ও সক্রিয় সহযোগিতা না পাইলে সাম্প্রনারিক হিন্দুরা ও আজ্বমনী মুসলমানরা কিছুই করিতে পারিবেন না। আমি এই মর্মে মওলানা ইসলামাবানী সাহেবকে পত্র দিলান। তিনি সন্ধট হইয়া জবাব দিলেন এবং চার দিকে নমর রাখিবার জন্ম আনাকে সাম্প্রনী পর্যন্ত সিরাজগঞ্জে থাকিতে উপদেশ দিলেন।

শুধু আমার কথাতেই নিরাজী সাহেব মত পরিবর্তন করিরাছেন এমন দাবি আমি করি না। কারণ ইতিমধ্যে বহু বড়-বড় কংগ্রেস নেতা সিরাজী সাহেবেব সহিত দেখা করেন। অভার্থনা-কমিটির চেরারম্যান পাবনাব জমিনার বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুনী ও কর্টিরার জমিনার জনাব ওরাজেদ আলী খানপরী (চান জিরা সাহেব) সিরাজী সাহেবের সহিত যোগাযোগ করিরাছিলেম।

একদিন আগে ইইতে দলে-দলে ভেলিগেটরা আসিতে শুধু করিলেন। চান মিরা সাহেব এক নি আগে হইতেই সিরাক্ষাঞ্চে আসিরা মভার্থনা

#### বেংগল প্যাই

কমিটর আরোজনের তদারক শুরু করিলেন। সিরাজী সাহেব নিরপেক্ষ হইরা যাওরার সন্মিলন-বিরোধী চকান্ত হাওরার মিলাইর। গেল।

নির্দিপ্ট দিনে বিপুল-উৎসাহ উদ্যমের মধ্যে বিরাট সাফল্যের সংগে সন্মিলনের অধিবেশন হইল। ডেলিগেটের সংখ্যাই ছিল পনর হাজারের মত। দশ'কের সংখা ছিল তার অনেক গুল। এত বড় জন-সমাবেশে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের ভাষণ, দেশবন্ধুর প্রাণশশী বজ্তা, মওলানা আবরম খাঁ সাহেবের স্থলিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ ও অক্সান্থ বজ্ঞাদের বজ্তায় হিন্দ্-মুসলিম ঐক্যের বাণী এমন সজীবতা লাভ করিয়াছিল যে প্রায় সর্বসন্মতিক্রমে দেশবন্ধুর বেংগল প্যান্ত গৃহীত হইয়া গেল।

দেশবন্ধুর অত সাধের বেংগল পাাষ্ট আজ ভাংগিরা গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি হইরাছে। দেশ আজ ভাগ হইরাছে। দুই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশবন্ধুর প্রাণ-প্রির পরাধীন দেশবাসী আজ স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক হইয়াছে। নিরাজগঞ্জের বগল বাহিয়। যমুনা নদীর অনেক পানি গড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেশবন্ধুর সেনিকার মর্মশাণী উদাত্ত আবাহন আমার কানে, এবং বোধহর আমার মত অনেক বাংগালীর কানে, আন্ধো রনিরা-রনিরা ধ্বনিরা উঠিতেছে: ''হিশুরা যদি উদারতার হারা মুসলমানের মনে আস্থা স্টট করিতে না পারে, তবে হিন্দু-মুসলিম-ঐক্য আসিবে না। হিন্দু-মুসলিম-ঐক্য ব্যতীত আমাদের বরাজের দাবি চিরকাল করনার বস্তই থাকিরা বাইবে।" দেশবন্ধুর করিত হিন্দু-মুসলিম-ঐক্যের বাস্তব রূপ সম্পর্কে তিনি তাঁর সিরাজগঞ্জ-বক্তৃতার বলিয়াছিলেন: 'হিন্দু ও মুসলমান তাদের সাম্প্রদায়িক ম্বতম্ব সত্তা বিলোপ করিয়া একই সম্প্রদায়ে পরিণত হউক, আমার হিন্দু-মুসলিম-ঐক্যের রূপ তা নয়। ওরূপ সন্তা বিসন্ধ'ন কল্পনাতীত।' এই বাস্তব বৃদ্ধির অভাবেই আজ দেশ ভাগ ছইয়াছে। ইহারই অভাবে দেশভাগ হইরাও শান্তি আসে নাই।

# *छोथा ज्यशा*ञ्च

## প্রজা-সমিতি প্রতিষ্ঠা

(১) সাম্প্রদায়িক ভিক্তভা বৃদ্ধি

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নিতান্ত আকশ্মিক ভাবে পরলোক গমন করেন। বাংলার কপালে দুভ'াগ্যের দিন শুরু হয়। ঐ সালের শেষ দিকে মুসলিম লীগের আলীগড় বৈঠকের সভাপতিরূপে সার আবদুর রহিম হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের নিন্দা করিয়া ভাষণ দেন। তাতে হিন্দু নেতাদের অনেকে এবং হিন্দু সংবাদ-পত্র সমূহ সাধারণভাবে সার আবদ্র রহিমের উপর খুব চটিরা যান। হিন্দুদের এই আবদুর রহিম-বিষেষ এতদূর তীর হইয়া উঠে যে ১৯২৬ সালের গোড়ার দিকে লাট সাহেব যথন সার আবদুর রহিমকে মন্ত্রী নিয়োগ করেন, তখন কোন হিন্দু নেতাই সার আবদুর রহিমের সহিত মদ্বিদ্ব করিতে রাষী হন না। ফলে সার আবদুর রহিম পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সার আবদ্র রহিমের ম্বলে সার আবদুর করিম গ্রনবীর সাথে মন্ত্রিত করিতে হিন্দু-নেতারা রাথী হন। তাতে সার আবদুল করিম গ্রনবী ও বারিসার বোামকেশ চক্রবর্তী মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই घটनाয় সাম্প্রদায়িক ডিজ্কতা বাড়িয়া যায়। মুসলমানরা এই মছিয়মকে 'গহ্নচক্ৰ' মশ্বিত্ব বলিয়া অভিহিত করে। আমি এই সময় জনাব মৌলবী মুজিব্ররহমান সাহেবের সম্পাদিত 'দি মুসলমানের' সহকারী সম্পাদকতার কান্ধ করি। আমাদের কাগ্য-সহ সব করাট মুসলমান সাপ্তাহিক (মুসলমান-পরিচালিত কোনও দৈনিক তথন ছিল না) এক-যোগে 'গজ্জ ক'-নিষ্ট্রছের বিরুদ্ধে কলম চালাই। মুসলমান ছাত্ররা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। অল্প দিনেই গজচক্র মধিবর প্রত্যাগ করিতে সার আবদুল করিম গ্রন্বী মঞ্ছি হারাইয়া মদজি-বাধ্য হন। দের সামনে বাজনার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এই সমর

#### প্ৰজা-সমিতি প্ৰতিষ্ঠা

রাজরাজেশ্রী মিছিলের বাজনা লইরা কলিকাতায় তংকালের রহন্তম সাম্প্রদায়িক দাংগা হয়। উভয় পক্ষে এগার শত লোক হতাহত হয়। মসজিদের সামনে বাজনার দাবিতে বরিশালের জনপ্রিয় হিন্দু নেতা শ্রীযুক্ত সতীন সেন প্রসেশন করিতে যান। কুলকাঠি থানার পোনাবালিয়া গ্রামে পুলিস-মুসলমানে সংঘর্ষ হয়। জিলা মাজিস্টোট র্যাণ্ডির নিদেশে মুসলমানের উপর গুলি করা হয়। অনেক লোক হতাহত হয়। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্রত অবনতি ঘটে।

এই তিজ্ঞ আবহাওয়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্ম চেটা করিতেছিল একমাত্র জিল্পা-নেত্ত্বের মুসলিন লীগই। এটা কংগ্রেসেরও অমতম প্রধান কাজ হওয়া সত্ত্বে এ ব্যাপারে কার্যতঃ কংগ্রেস সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিল। মুদলিম সমাজে কংগ্রেসের প্রভাব কমিরা গিরাছিল অথচ শুধু হিন্দুদের পক্ষে কথা বলারও তাঁদের আপত্তি ছিল। ফলে তাঁদের হিন্দু-মুসলিম-ঐক্যের কথা কার্যতঃ অর্থহীন দার্শ নিক আপ্তবাক্যে পর্যবসিত হইয়াছিল। সে অবস্থায় জিলা-নেতৃত্বে মুসলিম লীগই হিন্দু-पুসলিম ঐক্যের প্রস্নে বান্তববাদী ছিল। রাজনৈতিক দাবি-দাওয়ায় রটশ সরকারের মোকাবেলায়ও মুসলিম লীগই ছিল কংগ্রেসের নিকটতম সহপথিক। ভারতবাসীর স্বায়ন্তশাসন-দাবির কার্যকারিতা পরখের জন্ত 'অল্ হোয়াইট' সাইমন কমিশন পাঠাইবার কথাও বিলাতি পাল'হেনটে এই সময় উঠিয়াছিল। সাম্প্রণায়িক তিল্জ-তার স্থযোগে ইংরাজের খায়েরখাহ নাইট-নবাবরা জিল। সাহেবকে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব হইতে অপদারণ করার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান। পাঞ্জাবের সার মিয়া মোহাত্মদ শফী এই জিলা-বিরোধী ষড়যন্তের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বাংলার সার আবদুর রহিন বাদে আর সব নাইট-নবাবরা তাতে যোগ দেন। এই পরিবেশে ১৯২৭ সালে কলিকাত। টাউন হলে নিখিল ভারত মুদলিম লীগের বাধিক অধিবেশন ৰরাবর কংগ্রেস ও লীগের বৈঠক এক্ট সময়ে একট শহরে প্রায় এক্ই প্যাতেলের নিচে হইত। ১৯১৬ সালের লাখনো প্যাকটের সময় হুইতেই এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল। তবু সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি

ও নাইট-নবাৰদের বড়বজের মোকাবেলার সাবধানতা হিসাবেই ১৯২৭ সালের মুসলিন লীগের বৈঠক ঐ সালের কংগ্রেস বৈঠকের সাথে মাল্লাজে না করিরা কলিকাতার করা হয়। জিলা সাহেবের অন্তরংগ বন্ধু ডাঃ আনসারী মাল্লাজ কংগ্রেসের সভাপতি। তবু মিঃ জিলা মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের সংশেশ হইতে দ্রে রাখিলেন। জিলা-বিরোধী নাইট-নবাবরা লাহোরে এক প্রতিহনী মুসলিম লীগ সন্মিলনীর আয়োজন করিলেন। সার মোহাম্মদ শফী তাতে সভাপতিত্ব করিলেন। বাংলার দুচার জননবাব-নাইট জনমত অগ্রাহ্য করিয়া এক রূপ গোপনে লাহোর সন্মিলনীতে অংশ গ্রহণ করিলেন।

কলিকাতা টাউন হলে মুসলিম লীগ সন্মিলনী খুব ধুমধামের সাথে অনুষ্ঠিত হইল। আমার নেতা ও গনিব মৌলবী মুজিবুর রহমান অভার্থনা সমিতির চেরারম্যান। ডাঃ আরু আহমদ সেক্টোরি। চেরারম্যানের ইচ্ছা অনুসারে আমাকে অভার্থনা সমিতির অক্তম সহকারী সেক্টোরি করা হইল। আমি জীবনের প্রথম এই নিখিল ভারতীয় কনফারেলের কাজ ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার স্থযোগ পাইলাম। মৌঃ মোহাম্মদ ইরাকুব (পরে সার) এই সন্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন। সন্ত্রীক জিল্লা সাহেব এই সন্মিলনীতে বোগ দেন। আমি মিসেস রতন বাই জিলাকে অত কাছে হইতে এই প্রথম ও শেষ বারের মত দেখিতে পাই।

মিঃ জিল্লা ও মওলান। মোহান্দৰ আলীর ব্যক্তিগত বিরোধের স্থযোগ লইর' নাইট-নবাবরা অতঃপর মুসলিম লীগ কাউন্সিলে জিল্লা সাহেবের উপর অনাস্থা দিবার চেট' করেন। দিল্লীতে লীগ কাউন্সিলের সভা'। মৌলবী মুক্তিবুর রহমান ও মওলানা আকরম খার নেতৃত্বে বাংলার কাউন্সিলারগণ দলবন্ধভাবে দিল্লী গেলাম জিল্লা-নেতৃত্বকে নাইট-নবাবদের হামলা হইতে বাঁচাইতে। বাংলার প্রতিনিধিরা আমরা কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট ভাঃ আনসারীর মেহমান হই। ডাঃ আনসারীর যমুনা পারস্থ দরিরাগঞ্জের স্বরহং প্রাসান্ত্রলা বাড়ি গোটাটাই আমাদের জন্ম ছাড়িয়া দেওয়া হর।

জিলা-বিরোধী উপদলও খুব তোড়জোড় করে। দিলীর বিশিমারন রোডে

#### প্ৰজা-সমিতি প্ৰতিষ্ঠা

এক বিশাল ভবনে কাউলিলের সভা শৃক হর। কিছ ভাঃ আনসারীর উদ্যোগে নেতৃরলের চেটার কাউলিস বৈঠকের আগেই জিলা সাহেব ও মওলানা দ্বোহাদ আলীর মধ্যেকার বিরোধ মিটিরা বার। কাউলিল বৈঠকের শৃকতে উভর নেতার মধ্যে কোলাকুলি হর। আমরা হর্যধ্বনি ও করতালি দিরা তাঁদেরে অভিনন্দন জানাই। জিরা-বিরোধীরা একদম চুপ মারিয়া যান। শান্তিপূর্ণভাবে কাউলিলের কাজ শেষ হর। কাউলিল জিলা-নেতৃত্বে আস্বা পুনরারত্তি করিয়া এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ মুসলিম দাবি-বাওয়া সম্বদ্ধে এবং 'অলহোয়াইট কমিশন' সম্পকে জিলা সাহেবকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়া প্রস্তাব পাশ করতঃ সভার কাজ সমাপ্ত হর।

তিনদিন সন্মিলনীর কাজ করিবার জন্ম এবং জিল্লা-বিরোধীদেরে একহাত দেখাইবার জন্ম আমরা যারা প্রস্তুত হইয়। আসিরাছিলাম, একদিনে সভার কাজ শেষ হওরায় তারা বেকার হইলাম। আর কি করা যায়? জনাব মুজিব্র রহমানের খরতে ও নেতৃত্বে দিল্লী-আগ্রার দশ'নীয় জায়গাও বস্তুসমূহ দেখিয়া জীবনের সাধ মিটাইলাম। অতঃপর আগ্রার বিশ্ববিখ্যাত স্থরাহি প্রত্যেকে আধ ডজন করিয়া কিনিয়া কলিকাতা ফিরিলাম। পথে আসিতে আসিতে স্বরাহির সংখ্যা অধে'ক হইয়া গেল। তাতেও দানের দিক দিয়া আমাদের যথেই মুনাফা থাকিল।

## (২) কংগ্রেসের ব্যর্থ তা

ু পরের বহর (১৯২৮) ডিসেরর মাসে কলিকাতার কংগ্রেস ও মুসলিন লীগের বার্ষিক অধিবেশন। ১৯২৭ সালের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ডাঃ আনসারীর উদ্দোগে স্বায়ন্ত-শাসিত ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিধানের স্থপারিশ করার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত মতিলালের নেতৃত্বে নেহরু কমিটি গঠিত হইরাছিল। এই কমিটি যে রিপোট' দিরাছিল তাতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধানের জন্ম নরা ফরমুলা দেওরা হইরাছিল। এ রিপোটে'র রচরিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু স্বরং কলিকাতা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। পক্ষান্তরে জিলা সাহেবের পরম ভক্ত উদার মতাবলদী মাহমুদাবাদের রাজা সাহেব (বর্তমনে রাজা সাহেবের পিতা) মুসলিম লীগ সেশনের সভাপতি।

কাজেই সকলেই আশ। করিতেছিল একার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমঝোতার হিন্দু-মুসনিম-সমস্যার সমাধান হইরা বাইবে। সাইমন কমিশনের গঠন সম্পক্তে বুটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাবও উভর প্রতিষ্ঠানের সমঝোতার রাস্তা পরিভার করিয়া দিয়াছিল।

বাংলার এই দুই প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন হইতেছে। স্থতরাং বাংলার হিন্দু-মুসলিম নেতৃরন্দের এদিককার দারিছই সবচেরে বেশী। অতএব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশনের তারিখের বেশ কিছুদিন আগে 'िन मूजनमान' आफिरत वाश्वात हिन्दू-मूजविम त्निष्ठतमत्र এक आलाहना স্ভা হয়। হিন্দু পক্ষ হইতে মি: জে. এম দেনগুল, মি: শরংচল্র বস্থ, ডাঃ থিধান চক্র রায়, মিঃ জেন এমন দাশওপ্র, মিঃ জেন সিন ওপ্ত, ডাঃ ললিত চক্র দাস, মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার ও আরও দু-একজন উপন্থিত হন। মুসলিম পক্ষে সার আবদুর রহিম, মৌ: ফ্যলুল হক, भ अन्ताना जावान, त्योः जावनून क्रिय, त्योः जावून कारम्य, त्योनवी মুজিবুর রহমান, মওলানা আকরম খা, মওলানা ইসলামাবাদী এবং আরও করেকজন এই আলোচনার শরিক হন। নেতাদের ফুট-ফরমারেশ করিবার জন্ত নোঃ মুব্দিবুর রহমানের কথা-মত আমিও এই সভায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাই। দেশবন্ধুর বেংগল প্যাক্ট তথনও কাগ্যে-কলমে বাঁচিরা আছে। কাজেই আলোচনা প্রধানতঃ এই প্যাকটের উপরেই চলিল হিন্দু-মুসলিম-বিরোধ মীনাংসার সব আলোচনার ভাগো বা হইরাছে, এই আলোচনা বৈঠকের বরাতেরও অবিকল তাই হইল। कि छ এ বৈঠকে আমি সার আবদুর রহিমের মুখে যে মূল্যবান একটি কথা শুনিয়াছিলাম প্রধানতঃ দেইটি লিপিবদ্ধ করিবার জন্মই এই ঘটনার অবতারণ। করিয়াছি। মুসলমানদের দাবি-দাওয়া সম্পকে' নেতাদের বিভিন্ন বুক্তির উত্তরে ডাঃ বিধান রার তাঁর স্বাভাবিক কাট-খোটা ভাষার বলিলেন: তা হলে মুসল-মানদের কথা এই: 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাব না, কিন্তু চাকরিতে व्यान नाउ।' भाष्टे। क्यादि छेखान मात्र व्यादन्द्र दृष्टिम मार्शन मार्थ উত্তর দিলেন: তা হলে হিন্দুদের কথা এই: 'চাকরিতে অংশ দিব না, কিছ স্বাধীনতা সংগ্রামে আস।' স্বাই হাসিরা উঠিলেন। অভঃপর

#### প্ৰজা-গমিতি প্ৰতিঠা

সার আবদুর রহিম সিরিরাস হইরা বলিলেন: 'লুক হিরার ডাঃ রার, ইউ ফরগেট দাটে ইউ হিন্দুব হ্যান্ড গট অনলি ওরান এনিরি দি রটিশাস' টু ফাইট, হোরারএয়াব উই মুসলিমদ হ্যান্ড গট টু ফাইট থি এনিরিব: দি রটিশাস' অনদি অন্ট, দি হিন্দুব অনদি রাইট এও দি মোলাব অনদি লেফট।' কথাটা আমি জীবনে ভূলিতে পারি নাই।

বরাবরের মতই এবারও হিন্দু-মুসলিম-সমদ্যার সমাধান-চেটা বার্থ হর। বিরোধ আরও বাড়িয়া যায়। ১৯২৮ সালের প্রজান্তর আইনের প্রশ্নে দল-নিবিশেষে সব হিন্দু মেয়য়য়া জমিনার পক্ষে এবং দল-নিবিশেষে সব মুসলিম মেয়য়য়া প্রস্কোর পক্ষে ভোট দেন। আইনসভা স্পটতঃ সাম্প্রদায়িক ভাগে বিভক্ত হয়। পর বংসর স্বভাষ বাবুর নেতৃত্বে কৃষ্ণনগর কংগ্রেস সন্মিলনীতে দেশবন্ধুর বেংগল পাাকট বাতিল করা হয়। কি মুসলমানের স্বার্থের দিক বিরা, কি প্রজার স্বার্থের দিক দিয়া, কোন দিক দিয়াই কংগ্রেসের উপর নির্ভর করিয়া চলা আর সম্ভব থাকিল না।

## (৩) প্রজা-সমিতির জন্ম

আমর। মুদলমণন কংগ্রেদীর মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের নেত্রে কংগ্রেদ বর্জন করিয়া নিখিল-বংগ প্রজা সমিতি গঠন করি (১৯২৯)। সার আবদুর রহিম এই সমিতির সভাপতি ও মওলানা আকরম খাঁ ইহার সেকেটারি হন। মোঃ মুজিবুর রহমান, মোঃ আবদুল করিম, মোঃ ফয়লুল হক, ডাঃ আবদুলা অহরাওয়ানী, খান বাহাদুর আবদুল মোমিন সিং আইংইহার ভাইস প্রেসিডেট, মোঃ শামস্থদ্দিন আহমন ও মোঃ তমিযুদ্দিন খাঁ জয়েট সেকেটারি নির্মাচিত হন। এইভাবে রাজনৈতিক মত-ও দল-নিবিশেষ বাংলার সমন্ত হিন্দু নেতা জমিদারের পক্ষে কংগ্রেসে এবং সমন্ত মুদলম নেতা প্রজার পক্ষে প্রজা-সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইলেন। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া দেশপ্রির জে. এম সেনগুর একদিন আফসোস করিয়াছিলেন: ''আজ হইতে কংগ্রেদ শুধু মুদলিম-বাংলার আস্থাই হারাইল না, প্রজাসাধারণের আস্থাও হারাইল।'' মিঃ সেনগুপ্তর ভবিষয়েলী অকরে-অকরে ফলিয়া গিরাছিল।

#### वाक्वीचित्र भकाम बहर

এই সমন্ন আমি ওকাল্ডি পাশ করিরা 'বি মুসলমানের' কাজ ছাড়িরা মরমনসিংহ জিলা কোটে প্রাকৃটন শুরু করি। সংগো-সংগে নিখিল বংগ প্রজা-সমিতির ময়মনি (হ শাখা গঠন করিবার কাজে হাত দেই। অর দিন মধ্যেই এ কাব্দে আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করি। এ কাব্দে ময়মমি সিংহ বারের মোখতার মোঃ আবদুল হাবিম ও দ্রীবৃত্ত প্রম্য চক্র বন্ধু, কতোয়ালী থানার মওলানা আলতাফ হোদেন, কাতলাদেনের মোলবী আবদুল বরিমখা, উকিল মো: মোহারণ কলম আলী, রিশাল থানার মো: ওয়ায়ের্দ্দন, ঈশরগঞ্জের মোঃ আখদুল ওয়াহেদ বোকাই নগরী, ফুলপুরের মৌঃ মুজিবুর রহম।ন খাঁ ফুলপুরী ও মওলানা আবদুর রহমান, নালাইল থানার মওলানা বোরহান উদ্দীন কামালপ্রী ও মৌঃ আবদুর রশিদ थै।, जामालभुत्तत्र (मो: रेज्य वाली टेक्नि ७ (मो: शियाक्तिन वाटमन, টাংগাইলের উকিল মোঃ খোলকার আবদুস সামাদ, মোখতার মোঃ খোদ:-বর্থশ ও মোঃ নিযামুদ্ধিন অ, হমন, নেত্রকোনার উকিল মোঃ আবদুর রহিম ও মৌঃ আবদুস সামাদ তালুকদার, কিশোরগঞ্জের মৌঃ আফতাব্দিন আহমন, মৌঃ মোহাশ্বদ ইসরাইল উকিল ও মৌঃ আবু আহমদের সহায়তার কথা আমি জীংনে ভুলিতে পারিব না। তাঁদের নিঃস্বার্থ কঠোর পরিশ্রমে অর কাল মধোই ময়মনসিংহ প্রজা-স্মিতি একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। প্রজা আন্দোলন সংঘবন্ধ আন্দোলনের আকারে মাথা চাড়া দিরা উঠে। পরবর্তীকালে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুট ম্যাজিনেট্র মৌঃ আবদুল ম জিদ ও ধনবাড়ির জমিদার নবাব্যাদা সৈরদ হাসান আলী প্রজ আন্দোলনে বোগ দেন। তাতে ময়মনসিংহ প্রজা সমিতির শক্তি ও নর্যাদা বাড়িরা বার । এই দুই জনের অর্থ সাহায়ে প্রজা-স্মিতির নিজম্ব ছাপাখানা বিনিরা 'চাষী' নামে প্রজা আন্দোলনের সাগুাহিক মুখপত্র বাহির করি ।

সাহিত্যিক হিসাবে জিলার সরকারী-বেসরকারী উভর মহলে আমার একটাবিশেষ ক্ষেত্র-প্রীতির স্থান ছিল। কাজেই আমি মরমনসিংহে ওকালতি শুক্ষ করার সাথে-সাথেই সকল দলের মুসলমূলে নেতারা আমাকে আপন ক্ষরিয়া লইলেন। শহরের বীরা মুক্তকি তাঁলের সকলের কাছেই আমি পরিচিত। বছর পনর আধে স্কুলের ছাত্র হিসাবে সন্ধা-সমিভিতে বক্তা

#### প্ৰদা-সন্নিতি প্ৰতিৱা

করির। এবং প্রবন্ধ পাঠ করিরা স্থনাম অর্জন ও মুক্তবিদের স্নেহ-ভালবাসা ল।ভ করিয়াছিলাম। এবাই সকলে মিলিরা আমাকে এমন এক সন্মানের স্থানে বস।ইলেন বেখানে বসিবার আমার কোন যোগাতা ছিল না, অভিজ্ঞতা ও বয়সের দিকে হইতেও না, মতবাদের দিক হইতেও না। এই পদটি ছিল আঞ্জানে-ইসলামিয়ার সহকারী সভাপতির পদ। করটিরার মনামধন্ত জমি ার ওয়াজেদ আলী খানপন্নী (চান মিয়া সাহেব) আঞ্জানের স্ভাপতি। কিছ তিনি থাকেন কলিকাতা। কোনোন্নি আঞ্মনের সভারে আসেন না। দুইজন সহস্ভাপতিঃ একজন সার এ কে. গ্রমনবী; আরেক জন জিলার সর্বজনমাত্ত প্রবীণ নেতা খান বাহাদুর ইদ্মাইল। আমি যথন মরমনসিংহ বারে যোগ দেই সেই বছরই সার এ কে গ্রমবী বাংলার লাটের এক্যিকিউটিভ কাউলিলার নিযুক্ত হন। নিরমানুসারে তিনি আঞ্সানের সহ স্ভাপিডিছে ইস্তাফ্য দেন। তাঁরই স্থলে আমাকে সর্বসম্বতিক্তমে সহ সভাপতি নির্বাচন করা হয়—আমার ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও। আমার জ্যেষ্ঠপ্রতো-তুল্য প্রত্তের মৌঃ শাহাবুদ্দিন আহমদ আঞ্মনের সেক্টোরি ৷ আঞ্মনের অপর ভাইস প্রেসিডেন্ট খান বাহাদুর ইসমাইল সাহেব পাবলিক প্রসিকিউটর ও জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। অঞ্জেমনের মৃতায় উপস্থিত হওরার ও আলোচনায় যোগ দেওয়ার সময় তার পুবই বম। কাজেই আমাকেই কার্য চঃ আঞ্জুমনের প্রেসিডেণ্টের কাজ করিতে হইত। আমার বয়দে অনেক বড় ও ওকালতিতে অনেক সিনিয়র মৌঃ তৈরবৃদ্দিন, খান সাহেব ( পরে খান বাহাদুর) শরফৃদ্দিন, খান সাহেব (পরে খান বাহাদুর, ) নুরুল আমিন, আবদুল মেনেম খা, গিরামুদিন পাঠনে মো: মো: মমে আলী প্রভৃতি অনেক যোগাতর ও মারগণা বাজি থাকিতেও আমাকে যে এই সন্মান দেওয়া হইয়াছিল তার এবমাত্র কারণ ছিল আমার প্রতি মুরুব্বিদের ক্ষেত্র।

## (৪) মুসলিম-সংহতি ও প্রজা-সংহতির বিরোধ

ক্ষিত্র এই সেই বেশীদিন আমাকে বক্ষা করিতে পারিল না। আঞ্সনের কাম ছাড়া আমি আরও দুইটা রাজনৈতিক দারিভ পালন করিতাম।

আত্মি বিলাম জিলা প্রজা-সমিত্রি সেকেটারি এবং জিলা কংগ্রেসের ভাইস আঞ্জুমনের মধ্যে অনেক মুসলিম জমিদার থাকা সত্তেও অধিকাংশ মেবরই প্রজা এবং দেই হিসাবে প্রজা আন্দোলনের মোটামুটি সমর্থক। किन्न সকলেই এক গ্রাক্যে কংগ্রেসের থিরোধী। প্রজা আলোলনের জনপ্রিয়তা দেখিয়া বেশ কিছু-সংখ্যক কংগ্রেস-কর্মী প্রজা সমিতির সমর্থক হইলেন। প্রজা সমিতির সংগঠন উপলক্ষে আমি একটি বর্মী সন্মিলনী ডाकिनाम। आश्रद्भारतत्र मनमागन आभारक मुमनिम कर्मी मनिननी ভাকিতে পরামশ দিলেন। আমি তাঁদেরে বুঝাইবার চেটা করিলাম, আমার ডাকে কার্যতঃ শুধু মুদলমান কর্মীরাই আদিবেন। প্রজা সমিতি অসাত্রদারিক প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহাতে প্রধাণতঃ মুসলমানরাই আছে। मुस्मुधि माल्यगान्निक मिलनी जाकात पत्रकात नारे। প্রজা সমিতিকে এবং প্রজা আন্দোলনকেও সাম্প্রনান্নিক রূপ দেওরা হইবে। আঞ্রমনীরা আমার এই যুক্তি মানিলেন ন।। বর্ষ্ণ তাঁরা বলিলেন, প্রজাদের অধিকাংশই যখন মৃসলমান, হিন্দুরা যখন প্রজা আন্দোলনে আসেই না, তখন নামে আর অসাম্প্রনারিক প্রজা স্মিতির দরকার কি ? সোজাম্বজি मुजलिम जिलानी जाकिरलरे आमात ऐरक्ण जफल रहेरव।

দৃশ্যতঃ তাঁদের কথাও সত্য। আমার ভাকা কর্মী সন্নিলনীতে মুসলমানরাই আসিবেন, হিন্দু কর্মীরা দূর হইতে মৌথিক সহানুভূতি দেখাইবেন।
এ সমস্তই সত্য কথা। কিন্তু প্রজা সমিতির ও প্রজা আন্দোলনের আদশ'-গত
অসাম্প্রদারিক রূপ আমরা নই করিতে পারি না। নিথিল-বংগ প্রজা-সমিতির
অফিস-বিরারার সব মুসলমান হইলেও ডাঃ নরেশ চক্র সেনগুপ্ত অধ্যাপক
জে এল বানার্কী মিঃ অতুল গুপু প্রভৃতি বড়-বড় হিন্দু মনীবী প্রজাদের
দাবি-নাওর। সমর্থন করিতেছিলেন। অবশ্য এ জিলার কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে
শুধু মুসলমানরাই প্রজা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে বোগ দিরাছেন। হিন্দু
কংগ্রেসীবের মধ্যে বারা জমিবারি-বিরোধী তারা প্রজা-সমিতিতে যোগ না
দিরা কৃষক-সমিতি, কিবান সভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বোগ দিরাছেন।
বাংলার প্রজা আন্দোলনকে এ দের অনেকেই জ্যোতদার আন্দোলন যালরা
নিশা ক্রিরাছেন। নিছক কলা ছিসাবে ও দের অভিযোগে অনেকথানি সত্য

#### প্ৰজা সমিতি প্ৰতিষ্ঠা

ছিল। বিশ্ব আমার মতে ওঁদের ও-মত ছিল তংকালের জন্ম আন্ট্রালেফটিবম। তংকালীন কমিউনিন্ট ভাষার শিশু-মূলভ বাম পন্থা (ইনফেনটাইল লেফটিবম)। ঐ আন্ট্রা-লেফটিবম প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে জমিদারি-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষতি সাধন করিত পারিত। আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিল যে জমিদার-দমর্থক কোনও-কোনও কংগ্রেস-নেতা ঐ উদ্দেশ্যেই ঐ আন্ট্রা-লেফটিবমে উন্ধানি দিতেন। আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে তংকালীন প্রজ্ঞা-আন্দোলনই ছিল প্রকৃত প্রভাবে যুগোপধোর্গী গণ-আন্দোলন। এ বিষয়ে তংকালীন দক্ষিণ ভারতীর কৃষক আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক রংগও আমানের সহিত একমত ছিলেন। বাংলার কৃষক সমিতি ও কিষান সভার সাথে আমাদের প্রজ্ঞা-সমিতির পার্থক্যের দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করিলে তিনি আমাদের পথকেই ঠিক পথ বলিয়া-ছিলেন। এই জন্মই আমি বামপন্থীদের চাপ এড়াইরা প্রজ্ঞা-আন্দোলনই চালাইতেছিলাম। ফলে আমার জিলার প্রজ্ঞা-সমিতি চেহারা-হবিতে এবমত মুসলিম প্রতিষ্ঠান হইরাই দাঁড়াইরাছিল। এই দিক হইতে আমার আঞ্রমনী বন্ধুদের কথাই ঠিক।

কিন্তু এর অক্স একটা নিকও ছিল। দেশের অর্থনৈতিক গণ-আন্দোলন হিসাবে ইহার অসাম্প্রদারিক শ্রেণীরূপ বজায় রাখাও ছিল আবক্তক। যতই অর-সংখাক হোক এ জিলার দুচারন্ধন অকংগ্রেসী হিন্দু ভদ্রলোক প্রজ'-আন্দোলনের গোড়া সমধ্যক ও বিশ্বস্ত অনুগত সক্রিয় মেশ্বর ছিলেন। এঁনের মধ্যে প্রাণীণ মোখতার শ্রীযুক্ত প্রম্যচন্দ্র বস্থু এবং উকিল শ্রীযুক্ত ইমেশ চন্দ্র দেবনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া দেশবিধ্যাত কতি-পয় হিন্দু চিন্তাবিদ্ প্রস্থা-আন্দোলনের প্রকাশ্য সমর্থক ছিলেন। ই হাদের মধ্যে ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুর মিঃ অতুল চন্দ্র গুর অধ্যাপক জে. এল-বানাক্ষী ও অধ্যাপক বিনয় সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাই আমি আঞ্জুমনী বৃদ্ধের চাপে টলিলাম না। কাজেই তাঁরাও আমার সন্ধিলনীর বিরোধী হইরা উঠিলেন। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়োইল যে হর সন্ধিলনী পরিত্যাগ করিতে হর অথবা আঞ্জুমনের সহ-সভাপতিত্ব ছাড়িতে হর। আঞ্জুমনের প্রতি আনশ্পাত কোনও আক্ষণ আমার

ছিল না। শহরের মৃক্তবি ও বছু-বাছবরা আদর করিরা একটা সন্মান দিয়াছিলেন। তাই নিয়াছিলাম। আজ তাঁরা সেটা ফেরত চাইলেন! আমি ফেরত িলাম।

আঞ্জমনীরা আমার বর্মী-সন্মিলনীর একই বিনে টাউন হলে এক মুসলিম সন্মিলনী আহ্বান করিলেন। আমি মনে করিলাম, ভাল কথা। ওঁদের সন্মিলনীতে যদি মফলল হইতে লোক আসে তবে সেথানেও প্রজাদের দাবিতে প্রস্তাব পাশ হইবে। ফলে দুই সন্মিলনীই কার্যতঃ প্রজ্ঞা-সন্মিলনী হইবে। বিশ্ব আঞ্জন্মনীরা তাঁদের সন্মিলনীকে সফল করার চেরে আমার সন্মিলনী ভাগোর দিকে অধিক মনোযোগ দিলেন। প্রথমে জিলা ম্যাজিটে টুটকে দিয়া ১৪৪ ধারা জারির চেষ্টা করিলেন। আমার সন্মিলনীর তারিখ বছদিন আনে ঘোষিত হইয়াছে, আমি এই আপত্তি করায় জিলা ম্যাজিস্টেট নিষেধাজ্ঞা জারি করিলেন না । কিন্তু আঞ্মনীরা আমাকে করেদ করিরা গুণ্ডামির হারা আমাদের সন্মিলনী ভাংগিয়া দিতে সক্ষম হইরাছিলেন। এই সব করিতে গিরা তারো সন্মিলনীকে কার্যতঃ অনেক-খানি কংগ্রেসী কর্মী-সন্মিলন করিয়া ফেলিয়াছিলেন ফলে কোনও স্বিল্লী না হওয়া সভেও আমাদের পক্ষে খবরের কাগ্যে বাহির হইল: সাফলোর সাথে সন্মিলনীর কার্য সমাপ্ত হইয়াছে ৷ মুসলিম সাম্প্রদারিকতা-বাদীরা সন্মিলনী পণ্ড করিবার যে সব চেটা করিয়াছিল সে সবই বার্থ হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মরমনসিংহ किनाय माध्य राष्ट्रिक बाक्रनीजिब व्यवमान घर्षेत्राटक रेजानि ।

পক্ষান্তরে কোন-কোন মুসলিম কাগ্যে খবর ছাপা হইল: কংগ্রেসী-দের সন্মিলনী বার্থ হইরাছে। মুসলিম জনতা সন্মিলনীর প্যাণ্ডাল দখল করিরাছে। সেই প্যাণ্ডালেই কংগ্রেস-বিরোধী প্রন্তাব পাশ হইরাছে এবং মুসলমানদের দাবি-দাওরার পুনরার্থিত করা হইরাছে।

আমি মনে-মনে হাসিলাম! বৃথিলাম এ ধরনের কাগায়ী আন্দোলন করিয়া কোনও লাভ হইবে না। প্রজা-সমিতিকে সত্য-স্তাই প্রজাদের প্রতিষ্ঠানক্ষণে গড়িয়া তোলায় কাজে মন দিলাম।

# नाहरू ज्याम

# ময়মনসিংছে সংগঠন

## (১) বিচিত্র সাম্প্রদারিকভা

অতঃপর আমি শহর ফেলিরা মফস্বলের দিকে মনোষোগ দিলাম।
বন্ধতঃ বাধ্য হইরাই আমি তা করিরাছিলাম। মুসদিম শিক্ষিত সমাজক
সাধারণ ভাবেই এই সমরে কংগ্রেস-বিরোধী, হিন্দু-বিরোধী, এমন কি
দেশের স্বাধীনতা-হিরোধী হইরা উঠিরাছে। ত্রিশ-ব্রিশ জন মুসলমান
উকিলের মধ্যে জনাতিনেক, পঞাশ জন মোখতারের মধ্যে জন চারেক,
শতাধিক মুসলিম ব্যবসায়ীর মধ্যে দু-এক জন, ছাড়া আর স্বাই কংগ্রেস
ও হিন্দুদের নামে চটা। অসাম্প্রারিক কথা তাঁরা শুনিতেই রাষী না।

তথচ এঁদের অধিকাংশের সম্প্রদার-প্রীতি ছিল নিতান্তই অভুত।
এঁরা মুখে-মুখে এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে হিন্দু ও কংগ্রেসের নাম শুনিতে
পারিতেন না। কিন্ত ওকালতি ও মোখতারি ব্যবসারের বেল। হিন্দু
সিনিয়র উকিল-মোখতারদেরেই কেস দিতেন এবং তাঁতের চেন্নারেই দেনদরবারে কাল কাটাইতেন। কাপড়-চোপড় কিনিবার সময় এঁরা একমাত্র
মুসলিম বোকান 'মোলবীর দোকান' বাদ দিয়৷ 'বংগলন্ধী' 'আর্য
ভাণ্ডার' প্রভৃতি হিন্দুর দোকান হইতে খরিদ করিতেন। হেতু জিলগাদা
করিলে বনিতেন. 'মৌলবীর দোকানে' দাম অন্ততঃ টাকায় দু পয়সা বেশী
নেয়। পকান্তরে আময়া তথাকবিত 'হিন্দুর দালাল' কংগ্রেদী মুসলমানরা
খন্দর কিনিবার সময়ও মুসলমানের কোনও বন্দরের নোকান আছে কি না
খেশিজ লইতাম এবং 'মৌলবীর শোকান' ও অক্সান্থ মুসলমান ব্যবসায়ীদেরে
দোকানে বন্দর রাথিবার পরামশ' দিতাম।

এই সমর বংগীয় প্রাদেশিক মুদলিম লীগের সভাপতি সার আঃ রহিম সেকেটারি মোঃ মুজিবুর রহমান। কাজেই মুদলমানদের বিশেষ আকর্ষণ স্বরূপ আমি ঐ মুদলিম লীগের জিলা শাখা প্রতিষ্ঠা করিলাম। আমি

নিজে নামে মাত্র প্রেসিডেণ্ট হইরা প্রবীণ উকিল মৌঃ আবদুস সোবহানকে ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও মৌঃ মুজিবুর রহমান খাঁ ফুলপুরীকে উহার সেকেটারি করিলাম। কিন্তু ঐ মুসলিম-সার্থবাদী সাজ্ঞদায়িক মুসলমান উকিল- মোখতারেরা মুসলিম লীগেও যোগ দিলেন না। কারণ তাঁদের মতে স্বরং জিরা সাহেবও ছন্ত্র-কংগ্রেসী। স্থতরাং মুসলিম লীগ আসলে কংগ্রেসেরই শাখা মাত্র। তাঁদের মতে আঞ্জুমনে-ইসলামিয়াই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। সরকারের সমর্থনই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। সরকারের সমর্থনই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। স্বকারের সমর্থনই মুসলমানদের একমাত্র প্রাক্রিল মুসলমানদের রক্ষা নাই।

মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই মনোভাবের মধ্যে কোনও যুক্তি ছিল না সত্য, কিন্তু ভ্রামিও ছিল না। আন্তরিক ভাবেই তাঁরা বিশাস করিতেন, ইংরাজের অবর্তমানে হিন্দু মেজরিট শাসনে মুসলমানদের দুদ'-শার চরম হইবে। জনৈক প্রবীণ খান সাহেব আমাকে বলিতেন: হিন্দুদের কাছে মুসলমান-প্রতিভারও কদর নাই। এই ধরুন না আমরা আপনাকে আঞ্মনের শীর্ষস্থানে বসাইয়াছিলাম। আর কংগ্রেস আপনাকে তিন নম্বর ভাইস প্রেসিডেন্ট করিরা রাখিয়াছে। কোনও দিন আপনেরে ওরা প্রেসিডেন্ট করিবে না। কথাটা নিতান্ত চাছা-ছোলা ক্রুড, এং মাপকাঠিটা নিতান্ত ক্ল হইলেও কথাটার তলদেশে অনেক সত্য লুক্কায়িত ছিল। ইহাই বান্তব সত্য। কারণ বান্তব জীবনে এ মাপকাঠি দিয়াই সব জিনিসের বিচার হয়। অবস্থাগতিকে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তংকালীন বিচারের মাপকাঠি ছিল উহাই। সহবতঃ মধ্যবিত্তরের বিচারের মাপকাঠি চিরকালই তাই।

(২) কংগ্রেসের জমিদার-প্রীতি

পক্ষান্তরে কংগ্রেস কার্যতঃ ও নীতিতঃ প্রজা আন্দোলনের বিরোধী ছিল। ১৯২৮ সালের প্রজা-স্থ আইনের বেলা কংগ্রেসী মেবরর। যে একযোগে প্রজার স্থার্থের বিরুদ্ধে জমিদার-স্থার্থের পক্ষে ভোট দিরাছিলেন, ওটা কোন এরিভেন্ট বা বিচ্ছির ঘটনা ছিল না। কংগ্রেস নেতারা প্রজা-আন্দোলনকে প্রেণী-সংগ্রাম বলিতেন। প্রেণী-সংগ্রামের হারা দেশবাসীর মধ্যে আক্ষলত ও বিভেদ স্ট করিলে স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাহত ত্ইবে।

### ময়মনসিংহে সংগঠন

এটাই ছিল তাঁদের বৃক্তি। কিন্তু এ জিলার ব্যাপারে দেখা গেল, এটা তাঁদের মৌখিক বৃক্তি মাত্র। ময়মনিসিংহ জিলা বংগ্রেস-নেতৃত্বের উপর জমিনারদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। বোষাই মান্রাজ যুক্ত প্রদেশ ও বিহার কংগ্রেস ঐ ঐ প্রদেশের কৃষকদের স্বার্থ লাইয়া সংগ্রাম ব রিতেছে, এই সব যুক্তি নিয়াও আমি এ জিলার কংগ্রেস-নেতাদেরে টলাইতে পারিলাম না। লাভের মধ্যে আমি কংগ্রেসীদের মধ্যে জনপ্রিরতা ও সমর্থন হারাই-লাম। তাঁদের যুক্তির মধ্যে প্রজা-আলোলনের বিকরে তাঁদের আসল মনোভাবটা ধরা পড়িত। তাঁরা প্রজা-আলোলনকে সাম্পুলারিক আলোলন বলিভেন এবং যুক্তিতে বোষাই-বিহারের কৃষক আলোলন হইতে মহমনিসংহ তথা বাংলার প্রজা-আলোলনের পার্থক্য দেখাইতেন। বাংলার জমিনাররা প্রধানতঃ হিন্দু এবং প্রজারা প্রধানতঃ মুসলমান। জমিদারিতে যা মহাজনি ব্যাপারেও তাই। মহাজনেরা প্রধানতঃ হিন্দু এবং খাতকরা প্রধানতঃ মুসলমান। স্থতরাং এ দের হিসাবে, এবং কার্যতঃ সত্যই, প্রজা আলোলন ছিল হিন্দুর বিক্তে মুসলমানদের আলোলন।

কংগ্রেদীরা শুধু প্রজা-আন্দোলনে সমর্থন নিলেন না, তা নর । তাঁরা কোশলে ইহার বিক্ষণতা করিতে লাগিলেন। কিছু-সংখ্যক কংগ্রেস-কর্মী দিয়া তাঁরা একটা কৃষক সমিতি খাড়া করিলেন। সেই সমিতির পক্ষ হইতে প্রচার চলিল যে প্রজা-আন্দোলন আসলে জোতদারদের আন্দোলন। ঐ আন্দোলনে কৃষকদের কোন লাভ ত হইবেই না, বর্ষ্ণ কৃষকদের দুর্শী আরও বাড়িবে। জোতদারদের শক্তি ও অত্যাচার দিগুণ হইবে। প্রমাণ হিসাবে তাঁরা বর্গানারদের দখলী স্বত্বের কথাও তুলিলেন। কংগ্রেসের সাথে প্রজা স্থিতির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাধিয়া গেল।

এ অবস্থার কংগ্রেদের সাথে আমার সম্পূর্ণ সম্পর্ক চ্ছেনের কথা। সে সংকরও একবার করিলাম। কিন্তু পারিলাম না। আমার প্রাদেশিক নেতাও কেন্দ্রীর প্রজা সমিতির সেকেটারি মওলানা আকরম খা সাহেব সেই মুহুর্তে কংগ্রেস ছাড়িবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সহকারী সেকেটারি মোঃ নিয়ির আহমের ভৌধুরী সাহেবের হারা সমন্ত জিলা সমিতির সেক্টোরিদের নামে কনফিডেনশিরাল সারকুলার জারি করাইলেনঃ পূর্ব

#### রাজনীতির পভাশ বছর

বাংলার মুসলিম মেম্মরিট জিলা সমূহের কংগ্রেস কমিটগুলি মুসলমানদের হারা ক্যাপচার করার চেটা হওয়া উচিৎ। আমার নিজেরও মত ছিল ভাই।

# (৩) সাংগঠনিক অসাধুভা

আমি তদ্নুসারে কাজে লাগিরা গেলাম। এ ব্যাপারে এ জিলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রির শ্রন্ধের সর্বজনমায় ঋষিতৃল্য কংগ্রেস নেতা ডাঃ বিপিন বিহারী দেন আমাদেরে পূর্ণ সমর্থন দিলেন। তিনি প্রকাশ্য সভার বোষণা ক্রিলেন: যে-জিলার শতকরা আশি জন অধিবাসী মুদলমান, সে জিলার কংগ্রেস নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতেই থাকা উচিং। মুসলমান ছাড়া এ জিলার কংগ্রেদকে তিনি 'রামহীন রামারণ' বলিরা বিক্স করিরাছিলেন। তার ও তার সমর্থাদের সহারতার আমরা পর-পর দুই বছর কংগ্রেস ক্যাপচার করিবার চেটা করিলাম। দুইবারই বার্থ হইলাম। ইতিহাসটি এই : যে বছরে আমরা এই প্ররাস শুরু করি, সে বছর পঞ্চাশ লক্ষ অধিবাসীর এই জিলার কংগ্রেসের প্রাইমারি মেবর-সংখ্যা ছিল সাড়ে সাত হাজার। আমাদের দলের পক্ষে ভোট হইরাছিল মাত্র আড়াই হাজার। মনে করিলাম, আগামী বছর আমরা প্রাইমারি মেশ্র করিব সাত বিশুণে চৌদ হাজার। দেখি, বেটারা আমাবেরে কেমনে হারার! দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করিরা পরের বছর মেখ্য করিলাম পনর হাজার। কিন্ত ফাইনলে ভোগের তালিকার সমর দেখিলাম, আমাদের পনরর মোকাবেলা অপর পক্ষ করিয়াছেন সাড়ে সতর হাজার। কাজেই সেবারও হারিয়া পরের বছর আমর করিলাম বাইশ হালার। কিন্তু ফাইনাল ভোটার তালিকার তাদের হইল পঁচিশ।

কারণ এটা সাধু প্রতিযোগিতা ছিল না । কৌশলটা ছিল এই : আমরা
অপষিশন দলের পক্ষ হইতে প্রাইমারি মেশ্বর তালিকা দাখিলের পরে
'পষিশন' দল তাঁদের মেশ্বর তালিকা দাখিল করিতেন। নিজেরা পরিশনে
থাকার অর্থাৎ আফিস তাঁদের হাতে থাকার রাতারাতি জাল মেশ্বর
ভালিকাতুক করিরা নিজেদের পক্ষের তালিকা ভারি করা অতি সহজ ছিল।
বে কোনও গণ-প্রতিষ্ঠানের অফিস-কর্তারা এটা করিতে পারেন। স্বাধীনতা

#### बन्नमनिर्देश जर्गरीन

লাভের পর লীগ-কর্তারা আলাদা পার্টি'না করিয়া মুদলিম লীগ দখল করার বে দাওরাত দিতেন, সেটাও ছিল এইরপ দাওরাত। আমরা এ কোশলের কথা জানিতাম বলিয়াই 'একমাত্র জাতীর প্রতিষ্ঠান' দখল করিয়া 'মসজিদ ত্যাগ না করিয়া ইমাম বদলাইবার' চেটা করি নাই। কংগ্রেসের নির্বাচন এই ভাবে 'রিগ,' করিবার অভিজ্ঞতা হইতেই তংকালে সব দলের রাজনৈতিক নেতারা একমত হইয়া সকল প্রকার নির্বাচনে 'ইলেকশন ট্রাইবুন্যালের' ব্যবস্থার প্রয়োজনীরতা বোধ করেন। আমাদের বেলায় কিছ ইলেকশন ট্রাইবু্ল্যালেও কুলায় নাই। ময়মনিসংহ জিলায় ঐরপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আমরা প্রাদেশিক কংগ্রেসের কাছে নিরপেক ইলেকশন ট্রাইবুন্যালের তদন্ত দাবি করি। প্রাদেশিক কংগ্রেসে স্কুর মান্রাজ হইতে নিরপেক্ষ মিঃ এয়ানিকে ট্রাইবুন্যাল নিষ্ক করিয়া পাঠান। আমরা মিঃ এয়ানির কাছে জাল ভোটের অনেক সাক্ষ্য-সাবৃদ্ধ দেই। কিছ আফিদ-কর্তারা এমন নিখু তভাবে কাগ্য-পত্র 'মিছিল' করিয়া ফেলেন যে বিচারকের বিশেষ কিছু করিবার থাকে নাই।

এইভাবে কংগ্রেস ক্যাপচারের চেটার বার্থ হইরা একাগ্রচিত্তে প্রজ্ঞান সংগঠনে লাগিরা গেলাম। উপরোক্ত অবস্থাধীনেই আমি সংগঠনের মোড় শহর হইতে মকস্বলের দিকে কিরাইলাম। উপরে যে সব নেতা আলেম ও বন্ধু-বান্ধবের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁপের সকলের ও প্রত্যেকের চেটার এ জিলার প্রজা-আলোলন দুর্বার ও প্রজা-সমিতি অসাধারণ শক্তিশালী হইরা উঠে।

## (৪) খান বাহাত্মর ইসমাইল

আবেকটা ব্যাপারে অবস্থা আমাদের অনুকুলে আসিল। আমাদের সাংগঠনিক মর্বারোও বাড়িয়া গেল। এই সময় জিলা ম্যাজিস্টেট মিঃ গ্রাহাম এ জিলার সর্বজনমান্ত প্রবীণ নেতা খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবকে পাবলিক প্রসিকিউটরি ও জিলা বোডের চেয়ারম্যানি হইতে সরাইয়া খান বাহাদুর সাহেবেরই অক্তম শিক্ত শরফুদ্দিন আহমদ সাহেবকে পাবলিক প্রসিকিউটরি, চেয়ারম্যানি ও খান বাহাদুরির

## त्रामधीकित श्राम यस्त

মিপল ক্রাউন' পরাইরা ফো। বিনা কারণে মন্ত্রকার পদ-মর্থাদা হারাইবার ফলে খান বাহাবুর সাহেবের চিরজীবনের খন্ন ভংগ হর। এক কালের দোর্দণ্ড-প্রতাপ খান বাহাবুর সারা ক্রিলার 'মুকুটহীন রাজা' হঠাং একদিন নিজেকে অসহার সর্ধহারা দেখিলেন। এত কালের শিষ্য-শাগরেদরা তাঁকে দুর্গা-প্রতিমার মতই বিসর্জন িলেন। পারিবদবর্গের ভয়াবশেষ অতি অরসংখ্যক লোকই বিপদে আহাজারি এবং ইংরাজ জিলা ম্যাজিস্টেটের উদ্দেশ্যে গালাগলি করিয়া শান্ত হইলেন। সাখনার কথা শুনিলেন তিনি আমার মুখে। আনি তাঁর ওপ শক্তি ও জনপ্রিরতার কথা বলিতাম। তিনি এ জিলার মুসলমানদের জন্ম কি কাজ করিয়াছেন, সেনিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতাম। জনগণের প্রিয় নেতা সরকারী দরবার হইতে জনগণের মধ্যে নামিরা আসায় তাঁকে আমি মোবারকবাদ নিতাম। তিনি যে অন্তর্বে বল ও সাখনা পাইতেন চোখে-মুখেই তা প্রকটিত হইত।

এইভাবে তিনি প্রথমে আমার এবং পরে প্রজা-সমিতির গোঁড়া সমর্থক হইয়া উঠেন। দুইদিন আগে যিনি আমাকে মুসলিম সমাজের দুশমন ও যে প্রজা-সমিতিকে ছল্পবেশী কংগ্রেস মনে করিতেন সেই আমাদের ভারিকে তিনি পঞ্জার হইলেন। ইতিপূর্বে বাংলা সরকার মুসলিম শিক। সম্পর্কে রিপোর্ট করিবার জন্ম খান বাহাদুর আবদুল মোমিনের নেতৃত্বে এক কমিট গঠন করিয়াছিলেন। মাত্র কিছুদিন আগে এই কমিটি এ জিলার তদত্তে আসিরাছিলেন। তিনজন শিক্ষাবিদের মধ্যে বোধহর কারো ভূলের দক্ষন আমাকেও সাক্ষী হিসাবে ডাকা হইরাছিল। আমার যবানবলিতে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল সংস্কার দাবি করি; কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তনের স্থপারিশ করি, এবং সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্ম-শিক্ষা প্রচলনের বিরোধিতা করি। ইহাতে মোমিন সাহেব আমার উপর চটিয়া যান। দেই নি সন্ধার মুসলিম ইন? স্টটউটে খান বাহাদুর ইসমাইল সাহেবের সভাপতিত্বে এক অভার্থনা সভায় মোমিন সাহেব কঠোর ভাষার আমার নিল। করেন। আমাকে ঐ শহর হইতে বেত মারিরা বাহির করিরা দেওরার কথা হর। জনৈক এডিশনাল এস- পি- ও 🗟 সন্তার বক্তা করেন। তিনি ঐ কালের ভার নেন।

## मदम्तिन्द्र मःश्रदेत

সামাকে বেত মারিরা বাহির করা না হইলেও 'সমাজে আটক্ল' করা হইরাছিল। এই সমর এক মুসলমান জমিদার ভদ্রলোক তাঁর মেরের বিয়ার আমারে দাওয়াত করিলে শহরের মুসলিম নেতারা ঐ ভদ্রলোককে আলটি-মেটাম দিরা আমার নামের দাওয়াতনামা প্রত্যাহার করাইরাছিলেন।

খান বাহাদুর ইসমাইল সাহেব ছিলেন আৰত মহং ও ভদ্রলোক। তিনি निर्ष्क्षरे अप्रव कथा जूनिर्टन, जामात्र जाशिख प्रस्कु विना गारेस्टन। আমি তখন বলিতাম: 'আজ আর ও-সব কথা তুলিবার দরকার নাই। অবন্থা-গতিকেই ও-সব ঘটীয়াছিল।' জবাবে তিনি গন্তীরভাবে বলিতেনঃ 'তোমার জন্ম দরকার নাই, আমার জন্মই দরকার। আমার একটা বিবেক আছে ত? তাকে সাৰনা দিতে হইনে না?' আমি বুঝিতাম ভদ্ৰলোকের বাথা কোথায়। তিনি একদিন বলিয়াছিলেনঃ 'তোমারে বেত মাইয়া বাইর করবার আগে হতভাগা নিমকহারামেরা আমারেই লাখি মাইরা বাইর কৈরা িছে।' পিতৃতুল্য এককালের শক্তিধরের বর্তমান মনোভাবকে অতি কৌশলে নাযুক হাতে হাগণ্ডল করিতে হইত। পারিতামও। করিয়াও ছিলাম। সরকারী পদ-মর্যাদার ভক্ত ছাড়াও খান বাহাদ্র সাহেবের অনেক ব্যক্তিগত ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন। খানবাহাদুর সাহেব প্রজা-সমিতিতে যোগ দেওয়ায় এই সব লোক চোথ বৃজিয়া প্রজা-সমিতির সমর্থক হইয়া উঠি**লেন। অনেকে** সক্রিয়ভাবে সমিতিতে যোগ নিলেন। এত দিন মফমলে প্রজা-সমিতির শক্তি সীমাবদ্ধ ছিল। এইবার শহরে তা প্রসারিত হইল।

# (৫) পুলিশ ত্মপার টেইলার

ইতিমধ্যে (ডিসেম্বর, ১৯০১) গোল-টেবিল-বৈঠ । হইতে নিরাশ হইরা মহামা গান্ধী দেশে ফিরিয়া আসামাত্র গ্রেফতার হইলেন। কংগ্রেস বেআইনী বোষিত হইল (জানুয়ারি, ১৯০২)। আনি তথনও কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ডাঃ সেন ও আত্রি আরও অর কয়েকজন ছাড়া এ জিলার কংগ্রেসের বড়-বড় নেতারা প্রায় সকলেই গ্রেফতার হইলেন। আমরা নিজেপের দ্লাদলি ভূলিয়া ডাঃ সেনের বাড়িতে সকল উপনলের

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

করেকজন কংগ্রেসী নেতা পরামর্শ-সভা করিলাম। ডাঃ সেন ও আমি শান্তি রক্ষার আবেলন করিলাম। প্রার সকলেই একমত হইলাম। কেবলমাত্র পৃইজন হিন্দু নেতা সক্রির আন্দোলনের জয়উত্তেজনাপূর্ণ বজ্তা করিলেন। কির অধিকাংশে বিরুদ্ধতার তাঁদের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। পরিলিন কোটে যাইবার জয় প্রস্তুত হইরাছি। এমন সময় একজন ডিএমন পিন ও একজন ইন্শেক্টর আসিয়া জানাইলেন, আমাকে তখনি এমন পিন প্রতিক্রাছেন। তারা গাড়ি নিরাই আসিয়াছিলেন। আমি তাঁলের সাথে যাইতে বাধ্য হইলাম। বাড়িতে শোকের ছায়া পড়িল। বৈঠকখানার অপেক্রামান মওক্তেলদের মুখ কাল হইয়া গেল। সকলকে আশাস দিয়া আমি কোটে যাওয়ার পোশাকেই এসন পিন সাহেবের কাছে রওয়ানা হইলাম। কি করিয়া জানি না কথাটা প্রচার হইয়া গিয়াছিল। বাড়ি হইতে বাহির হইয়াই দেখিলাম রাস্তার দুপাশে ভিড়। সকলে ধরিয়া লইয়াছিলেন, আমি গ্রেফভার হইয়াছি। অনেকেই রুমাল উড়াইয়া আমাকে বিলায় দিলেন।

এসং পি মি: টেইলার। বড় কড়া লোক বলিরা মশছর। আমাকে দেখিরাই তিনি গজিরা উঠিলেন। বুঞ্জিন আগের দিনের সভার বিকৃত রিপোট' তাঁর কানে গিরাছে। গর্জনের উত্তরে গর্জন বরা আমার চিরকালের অভ্যাস। আমি তাই করিলাম। দুচার মিনিটেই আশ্চর্য ফল হইল। টেইলার সাহেব নরম হইলেন। কাজেই আমিও হইলাম। টেবিলের উপর সিগারেটের এবটা টিন একরূপ ভরাই ছিল। তিনি আমাকে সিগারেট অফার করিলেন। সিগারেট খাইতে-থাইতে কথা-বার্তা চলিল। ঝাড়া পোনে দুইঘন্টা। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, দাহি-নাওরা, কার্যাক্রম হইতে শুরু করিয়া বিলাতের কন্যার্ভেটিভ লিবারেল লেবার পার্টির পলিটিক্স, সবই আলোচনাহইল। প্রজা সমিতি ও প্রজা-আলোলন সম্পর্কে নীর্ম আলোচনা হইল। ফলে টেইলার সাহেব শেষ পর্যন্ত খীকার করিলেন ভারতবাসীর স্বাধীনতা দাবি ও প্রজাদের আলোলন করার অধিকার আছে। তবে কংগ্রেসের বেআইনী ও হিংসাত্মক কার্য্য-হলাপ তিনি কঠোর হতে দমন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। আমি তাকে বৃশ্বইলাম আমি এবং

#### ময়মনসিংহে সংগঠন

আমার মত অনেকেই এক দল কংগ্রেসীর হিংসাত্মক কর্ম-পছার বােরতর বিরোধী। শান্তিপূর্ণভাবে আলোলন করারই আমরা পক্ষপাতী। তাছাড়া আমি মূলতঃ প্রজা-কর্মী। স্বাধীনতার দাবিতে আমি কংগ্রেসের সমর্থক এইমাত্র। কাজেই শেষ পর্যন্ত প্রজা-সমিতির ও প্রজা-আলোলনের খুটিনাটিও শান্তিভংগের কথাও উঠিল। বিভিন্ন স্থানে জমিদার-মহাজনের বাড়িতে অগ্রি-সংযোগ ও লুট-তরাযের তিনি দুই-একটা দৃষ্টান্তও দিলেন। আমি দেখাইলাম, ও-ধরনের কার্যে প্রজা-সমিতির কোনও সম্পর্ক নাই। বর্ষণ্ড আমি জমিদার ও মহাজনদের বে-আইনী যুলুমের বহু দৃষ্টান্ত দিলাম। ঐসব ক্ষেত্রে পুলিশের সাহায্য চাহিয়া যে বিপরীত ফল হইয়াছে, তারও প্রমাণ দিলাম। পৌনে দুই ঘণ্টা আলাপে ভরা টিনটার সবগুলি সিগারেট শেষ হইল। তিনি খালি টিনের িকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেনঃ 'আরেক টিন আনাইব কি ?' আমিও ভেমনি হাসিয়া জবাব দিলামঃ 'তা ত আনিতেই হইবে। বিড়ি-খোর কংগ্রেস-কর্মীকে বাড়িতে বল্দী করিয়া বাথিবার ইহাই শান্তি।'

এই মোলাকাতের ফল আশাতিরিক ভাল হইল। তিনি সরলভাবে স্বীকার করিলেন, আমার মত লোকের নেতৃত্বে প্রজা-সমিতি শক্তিশালী সংগঠন হইলে সমাস্বাদী কংগ্রেসীদের প্রভাব কমিয়া যাইবে। আমি বলিলাম, প্রজা-সমিতির কর্মী-নেতারা সভ্য-সমিতি করিতে গেলে পুলিশ তাঁদের পিছনে লাগে। তাদে জনসাধারণ ঘাবড়াইয়া যায়। প্রজা-কর্মীদের কাজের খুব অসুবিধা হয়। এই অভিযোগের আশু প্রতিকারের তিনি প্রতিক্রতি দিলেন এবং আমার নিকট হইতে হিশিষ্ট প্রজা-ক্রমীদের নাম নিজ হাতে লি থিয়া নিলেন।

অয়দিন মধ্যেই ইহার হৃষ্ণল পাওয়া গেল। প্রতি থানার প্রজা-নেতাদের নামের তালিকা চলিয়া গেল। এস- পি- তাতে নির্দেশ জারি করিলেন: তালিকার লিখিত নেতাদের কেউ ঐ এলাকায় সভা-সমিতি করিতে গেলে তাঁদের কাজে কোনও ব্যাঘাত না হয়, থানা-অফিসারদের সেদিকে লক্ষা রাখিতে হইবে। আমাদের দেশের পুলিশ অফিসারদের 'ডাকিরা' আনিতে বলিলে 'ধরিয়া' আনেন; 'ধরিয়া' আনিতে বলিলে 'কান ধরিয়া'

### রাজনী তির পঞ্চাশ বছর

জানেন। তেমনি অপরদিকৈ বাধা না দিতে বলিলে একদম সহায়তা ও সমর্থন শুরু করেন। প্রজা-কর্মীদের বেলাও তাই হইল। আগে বেখানে পুলিশ তাদের কাজে বাধা দিতেন, ধমক দিতেন, এখন সেখানে তারা সভার আয়োজনে সহযোগিতা করিতে ও উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

ফলে কংগ্রেস-কর্মী ও নেতারা শ্বভাবতঃই আমারে ভুল বুঝিলেন এবং বিদয়া কেউ-কেউ নাায়তঃই আমার নিশাও করিলেন। কিছ আমি তাঁহাদের নিশায় বিচলিত হইলাম না। আমি ত আর ব্যক্তিগত শ্বর্থে এটা করি নাই। সাধারণ ভাবে জিলার সর্বত্র পুলিশ যুনুম করিয়া যাওনয়ায় কংগ্রেস-কর্মীয়াও পরে আমার উপর সন্থই হইলেন। প্রজা-কর্মীয়া পরম উৎসাহে কাজ করিতে লাগিলেন। প্রজা-সমিতির স্থনাম ও প্রভাব ক্রত বাড়িতে লাগিল। কিছ বেশী দিন আময়া এই স্থবিধা ভোগ করিতে পারিলাম না। ময়মনসিংহ হইতে টেইলার সাহেব ট্রালফারে হওয়ার দক্রনই হউক, আর সরকারী নীতি পরিবর্তনের দক্রনই হউক, আরা সরকারী নীতি পরিবর্তনের দক্রনই হউক, আরা সরকারী নীতি পরিবর্তনের দক্রনই হউক, আরা ক্রমী-দের উপর যুলুম হইতে লাগিল। সভা-সমিতি ও সংগঠনের কাজ কঠিন হইল।

আমি অগত্যা অন্য পথ ধরিলার । প্রজা-সমিতি নিরমতারিক প্রজা সংগঠন বলিরা সরকার হইতে খীকৃতি পাইবার একংম সনাতনী চেটা শুরু করিলাম । জনিদার ও প্রজা দেশের ভূমি-রাজখ-ব্যবদ্ধার পুইটা পক । জমিদার সমিতিকে সরকার খীকৃতি দিরাছেন; প্রজা সমিতিকে দিবেন না কেন? এই সব বুলি-তর্ক দিরা জামি সরকারের সহিত লেখা-লেখি শুরু করিলাম । কালে ভল্লে সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইতাম ৷ তাতে শুধু বলা হইত ঃ বিষরটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে ৷ গবনর বা মনীরা দেশ সকবে বাঁছির হইলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে অভিনন্দন-পত্র বেওরার রেওরাল তৎকালেও ছিল । ঐ সমর এ জিলার আল মানে ইসলানিরা, লাও ছোলভাস এসোসিরেলন, গোড়ীর মঠ, হরি সভা, রামকৃষ্ণ নিশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ঐ সব উপলক্ষে দাওরাতনামা পাইত । অভিনন্দন-অভার্থনা তাঁবেরই মধ্যে সীরাবদ্ধ ছিল । কংগ্রেস মুস্ লিন লীগ ও প্রজা-সমিতি এইসব অনুষ্ঠানে লাঙরাত পাইত লা ৷ কাম্বণ সরকার

## भन्नमनिश्दर नःगठन

এই সবকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিতেন। আঞ্জুমনে-ইসলামিরাও এই হিসাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। কারণ চাকুরিতে মুসলমানদের দাবি-দাওরা এবং কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করিয়া আঞ্জুমন মনে প্রস্তাব গৃহীত হইত। তবু সরকার সমস্ত সরকারী অনুষ্ঠানেই আঞ্জুমন মনকে দাওরাত দিতেন বোধ হয় এই জল্ল যে আঞ্জুমন কথনও সরকারী কাজের প্রতিবাদ করিত না।

## (৬) মন্ত্রি-অভিনন্তন

এই সময় সার আবদুল করিম গ্রমনী একথিকিউটিভ কাউলিলার হিসাবে এ জিলায় তশ্রিফ আনেন। জনিদার সভাও আজ্মন তাঁকে অভিনলন দেওরার আরোজন করে। পাঁচ বছর আগে 'গজ চক্র' মন্ত্রী হিসাবে তাঁর নিলা করিয়াছিলাম, সে কথা ভূলিয়া আনি প্রজা-সনিতির তরফ হইতে তাঁকে অভিনলন পত্র দিবার দাবি করি। সংলিপ্ত বাজির বিনা-অনুমতিতে অভিনলন-পত্র দেওরা যায় না বলিয়া জিলা ম্যাজিস্টেট আমার পত্রশানা কলিকাতা পাতাইয়া িলেন। গ্যনবী সাহেব আসিলেন এবং চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমার পত্রের জবাব আসিল না।

বছর খানেক পরে আমার চেটা ফলব ী হইল। এই সময় নবাব কে।
জি. এম. ফারুকী কৃষি ও সমবায় মন্ত্রী হন। আনি যখন 'দি মুদলমানের'
সহস্পাদক তখন হইতেই আনি ফারুকী সাহেবের সহিত পরিচিত।
তারই মরমনসিংহ সফর উপলক্ষে আনি প্রজা সনিতির তরফ হইতে তাঁকে
অভিনশন দিবার প্রস্তাব করিয়া জিলা ম্যাজিস্টেট ও নবাব ফারুকী
উভয়ের কাছে পত্র দিলাম। আমার প্রার্থনা মনবুর হইল। আনি অভিনশনপত্রের মুসাবিদার বসিলাম।

তংকালে অভিনলন-পত্রের এ্যাডভাল কপি জিলা ম্যাজিস্টেটের নিকট দাখিল করার নিরম ছিল। তিনি সেজস্ব আমগুকে তাগির করিতে লাগিলেন। কিন্ত আমি নিলাম না। কারণ তা দেখিলে আমাকে উহা পড়িবার অনুমতি দেওরা হইত না। আমি জানিতাম জিলা ম্যাজিস্টেট বাই কর্মন জনারেবল মিনিস্টার আমার অভিনলন গ্রহণ করিবেনই।

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

যথাসময়ে শশী লজের বিশাল আংগিনায় স্থর্ম্য স্থ্যক্তিত প্যাতালে মন্ত্র-অভিনন্দনের কাজ শুরু হইল। আমি বিশিষ্ট প্রজা-নেতাদেরে সংগো ৰুইয়া সভায় উপন্থিত হইলাম। বুনিয়াদী অভিন্লন-দাতা হিসাবে আল্পুমনের দাবি অগ্রগণ্য। আল্পুমনের অভিনন্দন গড়া শেষ হইলেই আমি দাঁডাইলাম। আজুমন ও অক্যান্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অভিনন্দন-পত্র বরাবর ইংরাজীতে হইত। সেবারও তাই হইল। কিন্তু আমি বাংলার অভিনলন-পত্র লিখিরাছিলাম। সব অভিনন্দন পত্রেই মন্ত্রী মহোদরের এবং সরকারের নেদার প্রশংসা থাকিত। প্রজা-সমিতির অভিনন্দনে মন্ত্রী বা সরকারের তারিফের একট বথাও থাকিল না। তার বদলে থাকিল জমিদার-মহা-জনের অত্যা চার ও প্রজা-খাতকের দুরবস্থার বরণ কাহিনী। লিখিয়াছিলাম মনোযোগ দিরা মর্থ-স্পর্নী ভাষার। বিজ্ঞানও প্রাণ দালিরা। পড়া শেষ **इहेटन** कर भिनिते हारी क्रवजानि-ध्वनि कवर मात्रहावा-मात्रहावा जाउताय অভিনেশনের বাঁধাই ব পিটা মন্ত্রী মহোদরের হাতে দেওরার সময় তিনি আমার হাত ধরিরা বেশ খানিকক্ষণ এমন জ্যোরে কাকি দিতে লাগিলেন বে তাতেও আবার নুতন করিয়া করতালি-ক্ষনি হইল। আমি মঞ্চ হইতে নামা মাত্র স্থাট-পরা এং জন অফিসার আগ বাডিয়া আমাকে জড়াইরা ধরিলেন। বলিলেন: 'কি শুনাইলেন আৰু ! কালা রুথতে পারি না।' ে হিলাম সভাই ভদ্রলোকের দুই গাল বাইরা পানি পড়িভেছে। এব হাত হইতে এক<del>রণ</del> ছিনাইরা আরেক জন অফিসার আমাতে জড়াইয়া ধরিপেন। তারপরে আরেকজন—আরেবজন এইভাবে চলিল। পরে জানিরাছি লাম, প্রথমে যে ভরলোক আমাকে জড়াইরা ধরিরাছিলেন এবং ৰীর চোখে আমি আমে দেখিরাছিলাম তিনি ছিলেন ইনসংগ্রার অব-दिक्रिके मन थान वाहानुत स्वरून काहित अवः विशेष सन विश्वन का-অপারেটভ সহ-রেজিস্টার (পরে রেজিস্টার) খান বাহাদুর আরশাদ वाली। र छात्मद वामि वधन मनी जल हहेरा वाहित हहेशा वाति, তথ্য বহলোক আমাকে বেরিরা মিছিল করিরা বাহির হন। আনি যেন কোনও বৃদ্ধ লয় করিয়া আসিয়াছি।

चिछान्त महकाती महत्व अवर चाब्रामन मिछारात कार्य चामात कार्य

### মরনসিংহে সংগঠন

বাড়িয়া গেল। আক্রকালকার পাঠকরা হয়ত আন্তিনের আড়ালে হাসি-তেছেন। কিন্ত মনে রাখিবেন ওটা ইংরাজের আমল। তংকালে দেশে বিশেষতঃ মুসলিম সমাজে মানুষের মর্যাদা সরকারী স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির অনুপাতে উঠা-নামা করিত। অনারেবল মিনিস্টার আমার থাতির করায় পরদিন হইতে জিলা অফিসাররা আমাকে থাতির করিতে লাগিলেন। তাতে কোর্ট-আদালতেও আমার দাম বাড়িল। রাস্তা-ঘাটেও আদাব-সালাম বেশ পাইতে লাগিলাম। ফলে প্রজা-সমিতির শক্তি বাড়িল।

# रमंद्रे व्यथाम

# প্রজা-আন্দোলন দানা বাঁধিল

## (১) সিরাজগঞ্চ প্রজা-সন্মিলনী

মরমনসিংহ জিলার সর্বত্র যথন প্রজা আলোলনের বিশ্বতি স্থনাম ও শক্তি ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, এমন সময় আরেকটি ঘটনয়ে প্রক্রা-স্মিতির আরও শক্তি রদ্ধি পাইল। মওলান। আবদুল হামির খাঁ ভাসানী সাহেব এই সমর (১৯৩২ সালের ডিসেবরে) সিরাজগঞ্জে এক প্রজা সন্মিলনী ডাকিলেন। মিঃ শহীদ সুহরাওয়ার্দী সন্মিলনীর উরোধন করিলেন। খান বাহাদুর আবদুল মোমিন সভাপতি। এই সন্মিলনী নিখিল-বংগ প্রজা সমিতির উল্মোগে হর নাই। মওলানা ভাসানী নিজের দারিছেই ডাকিরা-ছিলেন। স্বতরাং শেষ পর্বন্ত ইহা একটি জিলা প্রকা সন্মিলনীতেই পর্ববসিত হইত। কিন্ত একটি বিশেষ ঘটনার এই সন্মিলনী সারা দেশীর প্রকর্ম লাভ করিল। সিরাক্রগঞ্জের এস ডি ও মওলানা ভাসানী ও সন্মিলনীর অভার্থনা সমিতির মেম্বর**ের উপর ১৪৪ ধারা জারি করি**লেন। শহীর সাহেব ও মোমিন সাহেব এই লইরা গবর্নরের সহিত দরবরে করেন। শেষ পর্বন্ত গবন'র এস· ডি· ও·র আদেশ বাতিল করান। এই ঘটনা थवरत्रत्र कागरव প्रकामित दश्तात वारमात्र शात महम सिमी दरेख श्रका-কর্মীরা বিনা-নিমন্ত্রে এই সন্মিলনীতে ভাংগিরা পড়েন। মরমনসিংহ क्रिनात यह कर्मी नरेता जामिस धरे मिलनीए यागमान कति। গিরা পেথি এলাহি কারখানা। সন্মিলনী ত নর, একেবারে কুন্ত মেলা। জনতাকে জনতা। লোকের মাধা লোকে খার। হরত বা লক্ষ লোকই इट्रेंट । ज्ञान-कार्षे धान क्ष्मण जम्हद जीमादीन वाशि । यजमूत नयत यात क्वल लाक्त जत्रा । এই विमान मार्केत मायशास लाए ना করা হইরাছে। প্যাতাল মানে এবটা চারকি খোলা মঞ্চ। উপার

### थका-बार्टमानन माना वैश्विन

একখানা শামিরানা। সেই বিশাল জনতার মাথার সে শামিরানাটা বেন এবটি টুপিও নর টিকি মার।

সন্মিলনীর কাঞ্জ শুরু হইবার অনেক দেরি ছিল। মনে হইল এমবার ডেলিগেট ক্যাম্পটা বুরিরা আসি। আমার জিলার সহক্ষী ডেলিগেটরা সেখানে ছিলেন। আমি নিজে আমার এক বন্ধুর অনুরোধে তাঁর স্বশুর বাড়িতে মেহমান হইরাছিলাম। কাজেই সহক্ষীনের তত্ত্ব-তালাশ লওরা কর্তবা। ডেলিগেট ক্যাম্পে গিরা দেখিলাম, স্বরং মওলানা সাহেবই ডেলিগেটকের খোঁজ-খবর করিতেছেন। মওলানা ভাসানী সাহেবের সহিত এই আমার প্রথম পরিচর। মওলানাকে ভাবিরাছিলাম ইরা বড় বুড়া পীর। দেখা পাইলাম একটি উৎসাহী ব্বকের। আমার সমরবরক্ষই হইবেন নিশ্চর। দাড়ি-মোচে একই বেশী বরসের দেখার আর কি ? আলাপ করিরা খুণী হইলাম। হাসিখুশী মেযাক্ত। কর্ম-চঞ্চল অন্ধিরতার মধ্যেও একটা বুনির দীপ্তি ও ব্যক্তির দেখিতে পাইলাম।

যথা সময়ে সন্মিলনী শুরু হইল। সমবেত জনতার এক-চতুর্ধাংশ লোক প্যাণ্ডালের চারিপাশ ঘেরিয়া বিসিল। মঞোপরি বসিয়া চারিদিক চাহিয়া অবাক হইলাম। জনতার তিন-চতুর্ধাংশ লোক কচুরিপানার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বাকী মাত্র এক-ততুর্ধাংশ লোক সভার বিসিয়াছে। তবু সভার আকার এত বিশাল যে উহাদের সকলকে শুনাইয়া বস্কৃতা করিবার মত গলা অনেক নেতারই নাই। তথনও মাইকের প্রচলন হর নাই। কাজেই তংকালে সভরে মাঝখানে প্যাণ্ডাল করিয়া যাত্রাগানের আসরের মত বক্তারা মঞ্চের উপরে চারিদিকে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বক্তৃতা করিতেন। বিশ্বরের ব্যাপার এই যে তংকালে মাইফ ছাড়াই নেতারা বড়-বড় সভার বক্তৃতা করিতেন এবং শ্রোতারা নীরবে কান পাতিয়া শুনিত। স্থবেল্ল নাথ বানার্জী বিপিন পাল দেশবদ্ধ চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গান্ধী অধ্যাপক ক্লে এল বানার্জী মোলবী ফ্যলুল হক মওলানা আযাদ মওলানা আকরম খা মৌঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী মওলানা আবদ্বাহিল বামী ও কাফী আমার বশুর মওলানা আহমদ আলী আকালুবী আমার চাচা শুরু মওলানা বিলারেত হোসেন প্রভৃতি নেতাদের গলা

## রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

সানাইর মত শাই ও বুল্, ডণের গলার মত বুলল ছিল। তরুণ নেতাদের মধ্যে শাহীদ সাহেবের গলাও উপরোক্ত নেতাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল। কিছ টাইপ রাইটার আবিকারের ফলে যেমন লোকের হাতে লেখা খারাপ হইয়াছে, মাইক আবিক,ত হওয়ায় বক্তাদের গলাও তেমনি ছোট হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

যা হোক সন্মিলনীর কাজ সাফলোর সহিত সমাধা হইল। খান বাহাদুর নোমেনের ডিক্টেশনে আমার হাতের-লেখা অনেকগুলি ওরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব স্থিলনীতে গৃহীত হইয়াছিল। ঐ স্ব প্রস্তাবের মধ্যে জমিদারি **ऐटक्ट र. थायनात नितिथ द्वाम, नयत रमलामि वाटिल, कमिनारतेत शिरः-**মশনাধিকার রদ, মহাজনের স্থদের হার নিধারণ, চক্র রন্ধি স্থদ বে-আইনী धायना, रेजानि क्यर-थाजकानत चार्थत मामूलि नावि ममूह ज हिलरे। তার উপরে ছিল দুইটি নরা প্রস্তাব। কয়েক মাস আগেই ম্যাকডোনাল্ড अध्यार्ज नार्य माच्चमात्रिक द्यारत्रमाम वाद्यित द्रेशाहिन। मदन मत्नत হিন্দুর! উহার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। কাজেই মুসলিম নেতারা মনে **করিলেন, আমাদের এটা সমর্থন করা দরকার।** অতএব রোয়েদাদের সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হইল । অপরটি ছিল কৃষি-খাতকদের ধণ আদায়ের উপর মরেটবিরম প্ররোগের দাবি। এটা ছিল মোমিন সাহেবের নিজয় কীতি। তারই কাছে 'মরেটরিয়ম' শব্টা প্রথম শিথি। তারই উপদেশ-মত এই প্রস্তাবটীতে কৃষি-পাতক ঋণের উপর দম্ভরমত এনটি থিসিস লিথিয়া ফেলিরাছিলাম। প্রস্তাবে বলা হইরাছিল বাংলার কৃষি-খাতবদের ঋণের বোৰার প্রার স্বটুকুই চক্রবৃদ্ধি, স্থতরাং অন্যায়। তহা শোধ করার সাধ্য **কৃষকণের নাই**। মৃ**লতঃ ইহারই উপর ভিত্তি করি**য়া পরবর্তীকালে ১৯৩৬ সালে বংগীর কৃষি-থাতক আইন পাশ হইরাছিল এবং ১৯৫৭ সালে সালিশী বোড' স্থাপিত হইরাছিল। এই দিকে সিরালগঞ্জের এই কন-ফারেলের ঐতিহা গিক ওক্তর বহিরাছে। এই সন্মিলনীর ফলে মওলানা ভাসানী, মোমেন সাহেব ও শহীণ সাহেবের বাভিগত জনপ্রিয়তা খুবই ৰাড়িয়া বার।

#### शका-वारमानन माना वाधिन

## (২) সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ

ইতিমধ্যে ১৯৫২ আগন্ট মাসে ম্যাকডোনান্ড এওরাড বা সাম্প্রদারিক রোরোদান বাহির হর। সকল দলের মুসলিম নেতারা এর অভিনন্দন করেন। পক্ষান্তরে সকল দলের হিন্দু নেতারা ইহার তীর নিন্দা করেন। কংগ্রেস তথন বে-আইনী। কাজেই প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস কোনও মতামত দিতে না পারিলেও জেলের বাহিরে যারা ছিলেন, তাঁদের অনেকেই সাম্প্রদারিক রোরেদাদের নিশার বিহতি দিতে লাগিলেন। মহাত্মা গান্ধীও তথন জেলে। সাম্প্রদারিক রোরেদাদে তপদিলী হিন্দুদের अन्य चित्रं निर्वाहरनत्र अधिकात् (मध्या हरेत्राहिन। प्रशाबा गाही (अल्बर মধ্য হইতেই ইহার প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু করেন। মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁর মধাস্থতায় সকল শ্রেণীর হিন্দু নেতারা তপদিলী হিন্দুনের জন্ম সংরক্ষিত আসনের ভিত্তিতে যক্ত নির্বাচনে আপোস-রফ! করেন। র্টিশ সরকারও তংক্ষণাৎ এই আপোস-রফা গ্রহণ করিয়া রোরেদার সংশোধন করেন। এই ঘটনা হইতে আমরা ইহা আশা করিলাম বে মহাস্থান্ধী রোয়েদাদের মুদলিন অংশের তেমন ভীৱ বিরোধিতা করিবেন না। এ আশায় আরও জোর বাঁধিল কয়েক দিনের মধ্যেই। পণ্ডিত নেহক্তর অতরংগ বন্ধু কংগ্রেসের ভরুণ নেতাদের অন্তম মিঃ জার প্রকাশ নারারণ কলিকাতার আলবার্ট হলের এক সভার সাম্প্রায়িক রোরেগাদ সমর্থন করিলেন এবং কংগ্রেসকে রোরেদাদ মানিরা লইবার অনুরোধ করিলেন। ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি কথা উঠিল ১৯৩৪ সালে বেক্সীয় আইন পরিষদের নির্বাচন হইবে। কংগ্রেসীরাও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন কানা-ঘুষা শোনা গেল। করেক মাস আনে মহাস্থান্ধী হরিজন আন্দোলন শুরু করিলে তাঁকে গ্রেফতার করা হুইল। তিনি আবার অনশন-রত গ্রহণ করিলেন। সরকার এবারও মহাত্মাজীকে মুক্তি দিলেন।

### রাজনীতির পদাপ রহর

## (৩) র'াচি কংগ্রেস সন্মিলন

মুক্তি পাইলেও মহামাকী আইন অমান্ত আলোকন বা কংগ্রেসের কার্যকলাপে প্রত্যক অংশ গ্রহণ করিকেন না। কারণ কংগ্রেস তথনও বেআইনী। এ অবস্থার জেলের বাইরের কংগ্রেস-নেতাদের মধ্যে পরামর্শের
স্থাবিধার জন্ত মহাম্মাকীর সমর্থনে ডাঃ আনদারী মিঃ রাজাগোপালাচারিরা ও ডাঃ বিধান চন্ত রায়ের উল্পোগে ১৯০০ সালের মাঝামাঝি
রাঁচিতে একটি ইনফর্মাল এ আইন নি সি-র সভা হর। মর্মনিসিংহের
অন্তান্ত কংগ্রেস কর্মাদের সাথে আমিও এই সভার যোগ দান করি। কারণ
আমরা জানিতে পারিলাম, এই সভার উল্পোক্তারা চান যে কংগ্রেসের
মুসলিম মেম্বররা যেন দলে দলে এই সভার যোগদান করেন। আমি এই
ইশারার অর্থ বৃথিলাম। কাজেই শত কাজ ফেলিয়া এই সভার যোগ
দিলাম।

রাজিতে গিরা ব্রিলাম প্রধানতঃ ডাঃ আনসারীর উৎসাহেই এই সবিজ্ঞানী সম্ভৰ হইরাছে। ডাঃ আন্দ্রান্ত্রী এই স্থিক্ষনীর স্ভাপতিছ করিবেন ইহা আৰেই বোৰিত হইরাছিল। তাঁর মত খ্যাতনামা কংগ্রেস-নেতা রীচিতে মেছুমান হুইয়াছেন বিছারের শিক্ষামনী সার সৈরণ আবদল আৰিলের। মন্ত্রী মহোপরের উৎসাহ শুধু ডাঃ আনদারীর নেহ্মানদারিতেই সীমাৰ্ক থাৰিল লা । সন্তার সমবেত সমন্ত মুগলিম ছেলিগেটদের খাওরার বাৰস্থাৰ ভাৰত তিনিই নিয়াছেন। ফলে আমৱা থাকিতাম বদিও কর্মীয়ার জমিদার জনাব ওয়াজেদ আজী খান পরী (চান মিরা) সাহেবের রাঁচিত্ব शामात. किंड स्रोधातम्ब भाखता-पाधतात वावचा हरेल मती माहित्वत वास्ट्रित । देशाब मृदेवे। मात्र वााचा महत्व हिन । श्रथम, मही जावन्त जायिव সাহেৰ ৰাছিরে ধামাধ্যা খেতাবধারী 'সার' হইলেও ভিতরে-ভিতরে তিনি কংগ্ৰেসের সমর্থক। বিতীয়, ভারত সরকারের সম্মতিক্রমেই তিনি কংগ্রেস-निजापित महमानिगादि कविराज्यन । श्रथम वाग्या महन मनि हरेन ना । कारमरे वामना विजीत वार्षारे कतिमाम । कःश्रिम वामामी निर्वाहत कःम গ্লহণ করিরা আইন সভার, বিশেষতঃ কেন্দ্রীর আইন সভার, আসিলে আইন অমাত তালোলন কমলোর, এমনকি একেবারে পরিতাক, হইবে।

#### श्रमा-बार्च क्रम पाना दी क्रिन

কংগ্রেস শেষ পর্বন্ধ নিরম্বতান্তিক আন্দোলনের পথে কিরিরা আসিবে। এই আশাতেই ভারত সরকার রাঁচি সন্মিলনীর সাকলা চাইতেছেন। আমরা এই ব্যাখ্যাই করিলাম।

বাংলার ডেলিগেট হিলু মুসলিম স্বাই আমরা চান মিরা সাহেবের প্রাসাদে এক সংগে থাকিতাম। কাজেই সন্দ্রনীর সমরটুকু ছাড়া অক্স সব সমরেই আমরা সাম্প্রদারিক রোয়েলাশের উপর বাহাস করিতাম। এই আলোচনার ফলে আমরা বুকিলাম যে বা লার হিলু নেতারাই রোরেলাদের কিছকে কেশী খারা ছিলেন। বোহাইর মিঃ কে এফ নরিম্যান মান্রাজের মিঃ এম আর মাদানী মিঃ সভামৃতি ও অধ্যাপক রংগ প্রভৃতি সকলের মধাই একটু আপোস মনোভাব দেখিতে পাইলাম। কিন্ত বাংগালী হিলু বন্ধুদের প্রার সবলেই ছিলেন অনড়। আমাদের সাথে তর্ক করিতে-করিতে অনেকে উত্তেজিত হইরা উঠিতেন। একাধিক দিন এতে অপ্রির ঘটনাও ঘটনা গিরাছে। অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তীর সাথে একবার ত আমার হাতাহাতির উপক্রম। তিনি বলিরাছিলেন যে আমার মত সাম্মণা রিক মনোভাবের লোকের কংগ্রেস ছাড়িরা মুসলিম লীগে যাওরা উচিং। জবাবে আমি বলিরাছিলাম, তাঁর মত সাম্প্রদারিক হিলুর কংগ্রেস ছাড়িরা হিলুসভার যোগ দেওরা উচিং।

কিছ নিশিষ্ট সমরে সন্মিলনী আরম্ভ হইলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রারের দৃত্তায় বাংলার হিন্দু প্রতিনিধিরা বেশ নরেম হইরা গেলেন। মহাস্থাজী সশরীরে সন্মিলনে বোগ দিলেন না বটে, তবে সকল কাজ ও প্রস্তাবাদি রুচনা তাঁর সাথে পরামর্গ করিয়াই করা হইল। রাজাজী সভার উপস্থিত থাকিয়া এবং প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া মহাস্থাজীর প্রতিনিধিত্ব করিলেন। শেষ গর্মন্ত শাত্তিপূর্ণভাবেই সন্মিলনীর কাজ শেষ হইল। আমানের দিক হইতে সবচেরে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব যা গৃহীত হইল, তা সাম্প্রদারিক রোলেনান সম্পক্ষে। দুইদিন ভূমুল বার-বিত্তার পরে কংগ্রেসের বিখ্যাত না গ্রহণ না বর্জন' প্রস্তাবটি এই সন্মিলনীতে গৃহীত হইল। এই সভার জার্মা পরিভালনার ডাঃ আনশারীর ভীক্ষ ক্র্রধার বুলি দেখিরা আমি মুদ্ধ ও বিশ্বিত হইলামা। কংগ্রেসে এই মধাপারী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

দেশকে একটা আসর বিপর্বর হইতে রক্ষা করিল; এই সাধনা লইরা আমি বাড়ি ফিরিলাম।

# (৪) নিৰ্বাচনে প্ৰথম প্ৰয়াস

১৯৩৪ সালের বেল্রীর আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে প্রজা সমিতির সভাপতি সার আবদুর রহিম কলিকাতা হইতে এবং সমিতির অক্তম সহ সভাপতি মৌ; এ কে ফ্যলুল হক বরিশাল-ফ্রিনপুর নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রার্থী হইলেন। ঢাকা-ময়মনসিংহ নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী হইলেন সার আবদুল হালিম গ্র্যনবী। আমাদের জিলার সর্বসাধারণ এবং বিশেষতঃ প্রজা-কন্মীরা সার গ্রমনীর রাজনীতি পছন্দ क्रविलाम ना-शकात चार्सित निक श्रेटिख ना, मिरमत चार्सित निक श्रेटिख না। কাজেই আমরা তাঁর বিপক্ষে দাঁড় করাইবার যোগ্য লোক তালাশ কবিতেছিলাম। এমন সমর আমি হক সাহেবের একট পত্ত পাইলাম। তাতে তিনি আমাকে নির্দেশ দিরাছেন. আমি যেন জিলার অক্সাপ নেতৃত্ত্ত্বের সাথে পরামর্শ করিরা গ্যন্থীর বিরুদ্ধে একটি শক্ত ক্যানভিডেট দীত করাই। ব্যাপারটার ওক্স সম্পর্কে আমাকে অবহিত করিবার জন্ত চিঠির উপসংহারে তিনি লিখিরাছেন ঃ 'গযনবীকে কিছুতেই নির্ণাচিত হইতে দেওরা উচিং হইবে না। কারণ তিনি আসলে আহসান সন্বিলের একট শিখতীমাত্র। কখনও ভূলিও না যে আহসান মন্যিলের সাৰে আমার সংগ্রাম কোনও ব্যক্তিগত সংগ্রাম নর। এটা আসলে আহসান মন্যিলের বিরুদ্ধে মুসলিম-বাংলার লড়াই। আহসান ब्रन्थित्वत क्वल ट्टेंट्ड छेडात ना भाखता भर्वड भूमिन वालात वका नारे।

হক সাহেবের এই পত্র পাওরার পর আমাদের কর্তবা বাড়িরা পোল। আমরা আরও জোরে উপবৃক্ত প্রাথীর তালাশ করিতে লাগিলাম। দুই জিলা লইরা নির্বাচনী এলাকা। যাকে-তাকে ত খাড়া করা যার না। জিলার সর্বজনমান্ত নেতা খান বাহাদুর মোলবী মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব প্রার বছর খানেক ধরিরা প্রজা সমিতির সমর্থক। কাজেই তাঁকেই

#### রাজনীতির পঞ্চাল বছর

ধরিলাম। হক সাহেবের পত্ত লইয়া তাঁর সাথে দেখা করিলাম এবং দাঁড়াইতে অনুরোধ করিলাম। দুই জিলার বিশাল এলাকার দোহাই দিয়া তিনি অসন্থতি জানাইলেন। কিছ হক সাহেবের পত্ত তিনিও পাইরাছেন বলিরা এ ব্যাপারে তিনি চেটা করিবেন আখাস দিলেন।

এমনি সমরে খান বাহাদ্র সাহেবের বাড়িতে একদিন নবাবখাদা সৈরদ হাসান আলীর সাথে আমার দেখা। খান বাহাদ্র সাহেব হাসি মুখে বলিলেন: 'এই নেও তোমার ক্যানডিডেট।' তিনি নবাবখাদার সাথে আমার পরিচর করাইরা দিলেন। নবাবখাদার চেছারা তাঁর বিনর-নমতা ও ভরতা দেখির। আমি মুখ্র হইলাম। জমিদারদেরে সাধারণভাবে আমি মুখা করিতাম। ধনবাড়ির নবাব সাহেবকে ব্যক্তিগতভাবে আমি শ্রমা করিতাম বটে কিছ জমিদার হিসাবে অপর সব জমিদারদের মতই তাঁর প্রতিও আমার বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল। জন-ক্রতিমতে ধনবাড়ির জমিদার ছিলেন অত্যাচারী জমিদারদের অভতম। নবাবখাদার সহিত আলাপ করিরা এবং একটু ঘনির্ন্ত হইরা বুকিলাম জমিদারের মরেও জমিদারি-প্রথার বিরোধী প্রজা-হিতৈখী ভালমানুষ হওরা সম্ভব। প্রজা সমিতির ও কংগ্রেসের সহকর্মীদের সাথে নবাবখাদার পরিচর করাইরা বিলাম।

নবাবৰাদা হাসান আলীকে আমার খুব ভাল লাগিল। প্রজাসমিতিতেও তাঁকে গ্রহণ করাইতেই হইবে। সেই উদ্দেশ্য প্রজা-সমিতির ও
কংগ্রেসের বন্ধুদের সাথে তাঁরে পরিচর করাইতে এবং প্রজা-কর্মীদের কাছে
তাঁকে গ্রহণযোগ্য করিরা চিত্রিত করিবার চেটা করিতে লাগিলাম। চেটা
আমার খুব বেলী করিতে হইল না। নবাববাদা তার স্বাভাবিক অমারিক
মি বাবহারের বারা ও জ্ঞান-বৃদ্ধির ওণে নিজেই অধিকাংশের হুদর জর ও
প্রশংসা অর্জন করিলেন। কিছু অপেকাকৃত প্রাচীন কড়া ও নিঠাবান
নেতা-কর্মীদের কাছে আমার কিছু-কিছু চেটার দরকার হইল। তার
কারণ নবাববাদার মর্জম পিতা নবাব বাহাদুরের ঐতিহা ও শ্বতি।
কাজেই ঐ সব সহভ্যাল কাছে শুধু নবাববাদার ভারিক করিলেই
চলিত না। তার মন্তর্জন বাবার পক্ষে দুচার কথা কলারও সরকার

#### श्रमा जारमाजन माना दाशिक

হইত। প্রাচারী জমিদার হট্টরাও তারানুষ প্রকাত প্রবিশ্ব করি।
কারী হইতে পারেন। সামি নিজেই ব্যক্তিরত প্রবেক্ত প্রকাত প্রকাত প্রকাত করিছান করিছান একং প্রকাত করিছান করিছান একং প্রকাত করিছান করিছান করিছান। করিছান করিছান হার মুক্তাত করিছান করিছান। করিছান করিছান করিছান করিছান ভার করিছান করিছান। বিশ্বকবি রবীকে নাথের কথা ত্রিলাম না। কারণ জমিদারিটা তাঁর আসল প্রিচর নয়।

ধূনবাড়ির জমিনার নবাব বাহাদ্রকেও তেম নি দুইটি ঘটনার আমি আনেক নেতা-সাহিতিকের চেরেও বেলী প্রমা ডক্তি ও প্রশংসা করি-ভার-। অনেক সমর তাঁকে লইরা গর্বও করিডাম। কিন্ত প্রজা-আন্দোলন সালে করিরা এই দুইটি ঘটনাই বেমালুম ভূলিরা গিরাছিলমে। লবাববাদার সালে পরিচর হওরা এবং ড়ার আনুবংগিক প্ররোজন দেখা না দেওরা পরিচর তা ভূলিরাই ছিলাম। আজ দুইটা ঘটনাই মনে পড়িরা গেল। বছুরা ডাজ্বব হইলেন। আমিও কম হইলাম না।

কু দুইট ঘটনার প্রথমট বাংলা ভাষা সম্পর্কে। বিতীরট বিলাফত
অনুনোবার: সম্পর্কে। বিল শতকের বিতীর সমাকের: শেষ দিকে
সুক্রবিয়-উংক্রার সকল লাইট নবাব ও বেতাব-ধারীরা এবলু উক তরের
স্বান্ত্রী প্রাক্তিরীরা, ঝান কি মকজলের প্রকে খাল খাইগ্রুর খান
সাম্ব্রেলয়ে পর্যান্ত সরক্তেরী ইংগিতে সমগ্রের রার নিরাক্তিলেল ও 'নুসলিমবা্তেন্তর মুদ্ধেন্ত্রান্ত্র ব্যালয় না, উপ্'। তথন গার্রিকর্ম্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর্বান্তর

## क्षमा कारणानन माना वाधिन

পঞ্চাশ বছর পরে আজ তা অনুমান করা সহজ নর। কিন্তু মুস্লিম-বাংলার জীবন-মরণ প্রত্নে এই সাহস দেখান তিনি তাঁর কর্তব্য মনে করিরাছিলেন।

খিলাফত আন্দোলনে তখন দেশ ছাইরা গিরাছে। রটিশ ও ভারত সরকার মুসলমানদের এই আন্দোলন দমন করিবার জন্ত বিশেষ কঠোর বাবস্বা গ্রহণ করিবার সংক্ষা করিয়াছেন। সারা ভারতবর্ষে একজন মাত্র সরকারী লোক খিলাফত সম্পর্কে যুক্তি-পূর্ণ স্থালখিত পুত্তিকা প্রচার করিয়া খিলাফত আন্দোলনের গ্রায্যতা প্রমাণ করিয়াছিলেন এবং বাটিশ ও ভারত সরকারকে দমন-নীতি হইতে বিরত থাকিয়া মুসলিম ভারতের দাত্তি-মত খিলাফত প্রস্কার পরামশ দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ধনবাড়ির নবাব সাহেব।

যদিও দুইটাই অবিশ্বরণীয় ঘটনা, তব্ তা আমার মনে পড়িল এতদিনে। আমি বলিতেও লাগিলাম বন্ধুদেরে বিস্তারিতভাবেই। তাঁরা বিশাস করিলেন নিশ্চরই। কিন্তু এটাও তাঁরা বৃকিলেন, তথা যতই সত্য হোক, প্রয়োজন না হইলে তা কারও মনে পড়ে না আমারও না।

সকলে এক বাক্যে গ্রনবীর বিরুদ্ধে নবাববাদাকে সমর্থন করিতে রাষী হইজেন। তিনি নমিনেশন পেপার ফাইল করিয়াছেন এবং খান বাহাদুর ইসমাইল সহ প্রজা-সমিতির সকলে নবাববাদাকে সমর্থন দিতেছেন শুনিক্ষা গ্রনরী সাহেব ঢাকার নবাব বাহাদুর সহ জরিদারদের এক বিরাট বাহিনী লইরা মরমনিসিংহে আসিলেন। নবাববাদাকে নমিনেশন প্রতাহার করিছে চাপ দিলেন। নববেরাদা আর্থিনেই আমার প্রতি, একটা আরুই হইরেছেলের বে তিনি মনক্র সাব বা করেন, তাতে আমি রাষী বিনিরা সম্বাদ্ধি আমার বাছে ফেলিলেন।

নাল, বৃইদিনের প্রিয়ের অক্সিমতে বংশের একটি তরুণ বৃবক নির রাজনৈতিক, আন্তঃ আমরে ইংফু ক্রান্তিয়া দেওরাক আনি বেস্থ মৃত ও বিত হইলাম, তেসনি আমার লারিকের ওকতে চিতাবৃক্ত হইলাম। নাধাসত আমার লারিত পালনও করিলাম। সমব্বত নেতা ও মুক্তিদের দেওরা

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

সনাতন সব वृक्ति यथा: ইস্লামের বিপদ, মুসলিম-সংহতির আশু আবশাকতা, গ্রন্বী সাহেবের অভিজ্ঞতা ও যোগাতা, ন্বাব্যাদার **उच्चन छवित्रर मु**र्थ बरेवात वारम, रेजामि मव वृक्तित जान कार्गे देश। উঠিতে পারিলাম। কিন্ত একটা বিষয় আমাকে পুব চিন্তিত করিল। স্বরং नवावयामा ७ हिडामुक हिल्मन ना। सिंह धरे या माहित माहिक माहिक कित्कर जनमाद्र नवाववामात्र वक्षम उथन७ भैतिम इक्ष नाहे। भैतिम ना इहेटल আইন পরিষদের নির্বাচন-প্রার্থী হওরার যোগ্যতা হয় ন। । গ্রন্থী সাহেবের नमर्थकता आमारनत भरकत वह ध्रश्च कथा कानिता स्मिनताह्म वहा কথা-বার্তার স্পষ্ট বোঝা গেল। এই প্রশ্ন রিটানিং অফিসার ঢাকা বিভাগের কমিশনারের নিকট উঠিলে নবাবযাদার নমিনেশন পেপার জ্ঞাটীনিতেই बाजिन इदेश वादेख भारत। जामार्गित त्नजा हक मारहर यहः धरे দরবারে উপরিত ছিলেন। তাঁকে পাশের কামরার ডাকির। নির। নবাব-যাদার উপস্থিতিতে এ বিষয়ে তাঁর লিগালে অপিনিয়ন চাহিলাম। তিনিঙ সেই কথাই বলিলেন। নবাংযাদার নমিনেশন প্রত্যাহার করিয়া অত-অত মুক্তবিষর অনুরোধ-উপরোধ রক্ষ। করাই বৃদ্ধিমানের কাজ বিবেচিত ছইল। একটা পুরা দিন ছোরতর বাক-বৃদ্ধ করিয়া তাই অবশেষে আমরা পরাজয় খীকার করিলাম। নবাবযাগাকে নমিনেশন প্রত্যাহারের উপপেশ हरेब्राहिलाम, ठाँबरे উপশ্বিতিতে এবং সম্বতিক্রমে এটা হইল বলিরা আমাদের বিবেকও পরিদার থাকিয়া গেল।

এইভাবে এ জিলার প্রজা সমিতির নির্বাচন-বুছে নামিবার প্রথম প্রদাস বার্থ হইল। কিছ এতে দুইটা নেট লাভ হইল। এক, নবাব্যাদার বুঢ় চিত্ততা ও আমার উপর তার নির্ভরদীলতা আমাকে মুদ্ধ করিল। শ্রেদিকে আমার সততা অধাবসার নবাব্যাদাকেও আমার প্রতি আরও ভানট করিল। দুই, এই প্রবন্ধী-বিরোধিতার এ জিলার সকল মতের শিশুলের মধ্যে বে সংহতি স্থাপিত হইল পরবর্তী করেক বছর এই সংযুদ্ধিকলা আন্দোলনকে এ জিলার পুর জোরনার করিরা তুলিল।

# माउँहै वकाम

# थका व्यात्कालत्वर गक्ति वृद्धि

## (১) সমিভিতে অন্তর্বিরোধ

কেন্দ্রীর আইন পরিষদের এই নির্বাচনে প্রজা সমিতির প্রেসিডেন্ট সার আবদুর রহিম কলিকাতা হইতে নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সালে জিরা সাহেবের ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পার্টির সমর্থনে তিনি কংগ্রেসী প্রার্থী মিঃ শেরওরানীকে পরাজিত করিরা আইন পরিষদের প্রেসিডেন্ট (শিকার) নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের পরে তিনি কলিকাতা ফিরিরা প্রজা সমিতির ওরাজিং কমিটির সভা ডাকিরা বলেন যে আইন পরিষদের শিকার হওরার প্রচলিত নিরম অনুসারে তিনি আর প্রজা সমিতির প্রেসিডেন্ট থাকিতে পারেন না। তাঁর জারগার অন্ত লোককে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্ত তিনি আমাদেরে নির্দেশ দেন।

সার আবদ্র রছিয়ের স্বলবর্তী নির্বাচন করা খুব কটিন ছিল। তিনি ছিলেন সকল দলের আম্বাভাজন। তংকালে প্রজা সমিতি বাংলার মুসলমানদের একরূপ সর্বদলীর প্রতিষ্ঠান ছিল। কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী, সরকার-ঘেষা, সরকার-বিরোধী, সকল দলের মুসলমান রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর সমাবেশ ছিল এই প্রজা সমিতিতেই। এ অবস্বার সার আবদ্র রছিমের স্বলবর্তী নির্বাচনে ওয়াজিং কমিটির মধ্যে অতি সহজেই দুই দল হইরা গেল। প্রজা সমিতির সেকেটারি মওলানা মোহাম্বদ আকরম খার নেতৃত্বে প্রবীণ প্রজা নেতাদের একদল খান বাহাদ্র আবদ্ল মোমিন সি. আই. ই. কে সমিতির প্রেসিডেন্ট করিতে চাছিলেন। অপরদিকে আমরা তর্মণরা জনাব মৌঃ এ. কে. ফ্রলুল হক সাহেবকে সভাপতি করিতে চাছিলাম। প্রবল প্রতিষ্থিতা শুরু হইরা গেল। কিছ প্রাথীর্বের মধ্যে নর—তাদের সমর্থকদের মধ্যে। ধুম ক্যানভাসিং শুরু হইল। সাধারণভাবে তর্মণ দল, তথাক্থিত প্রগতিবাদী দল, কংগ্রেসী ও কংগ্রেস সমর্থক দল হক

## প্রজা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি

সাহেবের পক্ষে। তেম নি সাধারণভাবে বুড়ার দল, খান সাহেব-খান বাহানুর সাহেবের। স্বাই মোমিন সাহেবের পক্ষে। জর-পরাজর অনিশ্চিত। উজর পক্ষই বৃদ্ধির্মার শিক্ষণক্ষমপুরল নর। কাজেই শেষ পর্যন্ত উজর পক্ষই বিদারী সভাপতি সার আবদুর রহিমকে সালিশ মানিলাম। সার আবদুর রহিম এই শতে সালিশ করিতে রাষী হইলেন: ফিনি সিল-মোহর করা ইন্ভেলাপে তার মনোনীত ব্যক্তির নাম লিখিয়া রাখিয়া দিল্লা চলিয়া বাইবেন। সেখান হইতে তার টেলি পাইলে পর আময়া ইনভেলাপ খুলিব এবং তারে রায় মানিয়া লইব। উভয় পক্ষই এই শতে রাষী হইলাম। কিন্তু সার আবদুর রহিম এর পর বে কয়দিন কলিকাতা থাকিলেন, ততদিন উজর পক্ষই গোপনে এ-ওর অজ্ঞাতে যারতার ক্যানভিডেটের পক্ষে সার আবদুর রহিমকে জাের ক্যানভাস করিলাম। সার আবদুর রহিম হিলেন গন্তার প্রকৃতির লােক। বড় একটা হানিতেন না। তবু আমাদের কার্য-কলাপে তিনি মনে-মনে নিশ্চয়ই হার্সিতে ছিলেন। সেটা বুকিয়াছিলাম পরে।

क्षित्र व्याप्त क्षा क्षा क्षा क्षा व्याप्त व्यापन क्षा व्यापन क्षा व्यापन क्षा व्यापन क्षा व्यापन क्षा व्यापन ( 3.8 )

## ব্রভিনীতির পদাশ বছর

রোরেদাদ শার্দিনাম না। আমরা সরল আউরিকভাবেই বিহাস করিতাম প্রজা আন্দিনির শক্তি প্রগতি ও সংগ্রামী ভূমিকার থাতিরেই হক সাহৈবকৈ গভালতি করা দরকার। কিন্ত আমাদের বিহাস বাই থাক না কেন, সার্দিনী বখন মানিরাছি তখন সালিশের রোরেদাদও আমাদের মানা উটিং ছিল। রাজনৈতিক সাবুতার খাতিরে তাই ছিল আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আমরা তা করিলাম না। বলিতে গেলে এই বিহাস্-ঘাতকতার নেতৃত্ব আমিই করিরাছিলাম। আমি নুতন করিরা বুক্তি খাড়া করিলাম। কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানেরই সভাপতির পদ এমনভাবে সালিশির হারা নিধারণ করা বার না। এটা গণতত্ত্বের খেলাফ। সমিতির মেহারি গিকে তা দর গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করার অধিকার কারণ্ড নাই। ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব আমরা নির্বাচন দাবি করিলাম।

# (২) প্রাঞ্জা সন্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশন

ইতিপূর্বেই দির হইরাছিল নিধি-লবদ প্রজা সন্মিলনীর আগামী বাহিক অধিকেশন মন্ত্রমনসিংহে হইবে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অনুকরণে এটা আগের বছরের সন্থিলনীতেই ঠিক হইরা থাকিত। আগের বছরের সন্থিলনী হইরাছিল কুইরার। আমরা সমিতির সভাপতি নির্বাচন লইরা যখন ঐকপ প্রতিবলিতা করিতেছিলাম তখন আগামী বাহিক সন্থিলনী আমাদের সামলৈ ছিল। কাজেই সে ব্যাপারেও আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। মওলামা আকরম খা সাহেবের মতে আগামী সন্ধিননীর সভাপতি রুওরা উচিং ক্রেছিন সাহেবের। আমাদের মতে হওরা উচিং হক সাহেবের। এ ব্যাপারেও মওলানা আকরম খা সাহেবের দলের দাবি অধিকতর নারি সংগতি ছিল। গত সন্থিলনীর সভাপতি করা ঠিক হইবে না আমরা মনে বলৈ বলির ক্রের সন্ধিননীর সভাপতি করা ঠিক হইবে না আমরা মনে বলৈ বলির আমরা। ক্রিড সমিতির প্রেসিভেনিরি ক্রিরা আমরা। ক্রিড সমিতির প্রেসিভেনিরির ক্রিরা বিতির প্রিসিভিনির ক্রিরা বিতির প্রিসিভিনির ক্রিরা বিতির বিনা বিতে বিনা বিতির। বিতির বিনা বিতে বালিরা সাহিবিরা সভাপতির বিনা বিতে বিনিভিনির ক্রিরা বিতির বিনা বিতে বিনিভিনির ক্রিরার সভাপতির বিনা বিতে বিনিভিনির ক্রিরার বিনিভিনির ক্রিরার সভাপতির বিনা বিতে বিনিভিনির ক্রিরার সভাপতির বিনা বিতে বিনিভিনির ক্রিরার সভাপতির বিনা বিতে বিনিভিনির স্থিতির। বিনিভিনির স্থিতির প্রিনিভিনির স্থিতির বিনিভিনির ক্রিরার সভাপতির বিনা বিতে বিনিভিনির স্থিতির বিনা বিতে সাহিকি বিনাভিনির সাহিকির স্থিতির স্থিতির স্থিতির সাহিকির সা

## প্রজা আলোলনের শক্তি বৃদ্ধি

আপোস-রফা না হওরার আমি অভার্থনা সমিতির জেনারেল সেকেটারি হিসাবে অভার্থনা সমিতির সাধারণ অধিবেশনে হক সাহেবকে স্থিলনীর সভাপতি নির্বাচন করিলাম এবং সংবাদ-পত্রে ও হ্যাওবিলে তা প্রচার করিলাম ' মওলানা সাহেব ভারতঃই ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তৎকালে অভার্থনা সমিতির পক্ষে সন্মিলনীর সভাপতি নির্বাচনের প্রথা চালু ছিল বটে কিছ কেন্দ্রীর কোনও প্রতিষ্ঠান না থাকিলেই সেটা করা হইত নিধিল-বংগ প্রজা স্মিতির মত প্রতিষ্ঠান থাকার অভার্থনা স্মিতির সে অধিকার ছিল না ৷ তবু জাের করিরাই আমি তা করিরা ফেলিলাম।

মঙলানা আকরম খাঁ সাহেব বভাবতঃই এবং স্থারতঃই আমার উপর ক্রুছ হইলেন। নিখিল-বংগ প্রজা সমিতির সেকেটারি হিসাবে তিনি অস্থারজাবে সন্মিলনী অনিনিষ্ট কালের জন্ম স্থাতিত রাখা ঘোষণা করিলেন। এই মর্মে সমস্ত জিলা ও মহকুমা শাখার টেলিগ্রাম করিরা দিলেন। আমি অভার্থনা সমিতির জেনারেল সেকেটারি হিসাবে এই বে-আইনী স্থাতিত অন্তাহ্য করিলাম। দলে-দলে প্রতিনিধিদেরে সন্মিলনীতে বোগ দিতে অনুরোধ করিরা প্রতি জিলার ও মহকুমার টেলিগ্রাম করিরা দিলাম এবং সংবাদ-পত্রে বিশ্বতি দিলাম।

মওলানা সাহেবের বিরুষতা সরে ও বিরাট সাফল্যের সংগে তিন দিন-ব্যাপী সম্বিলনী এবং এক মাস-ব্যাপী কৃষি-শিল্প-প্রদশ'নী হইল। প্রদশ'নীটা এত জনপ্রির হইরাছিল যে নিদিট এক মাস মেরাদ উতীর্ণ হওরার পরও আরও পনর দিন মেরাদ বাড়াইরা দেওরা হইরাছিল।

# (৩) সন্মিলনীর সাক্ষ্যের হেডু

কেন্দ্রীর কর্ম-কর্তাদের বিক্ষতা সত্ত্বেও মরমনসিংহ প্রজা-সন্মিলনী সফল হইবার কারণ ছিল। তার প্রথম কারণ এই যে কেন্দ্রীর কর্পপক্ষের বিক্ষতা বখন শুরু হর তখন সন্মিলনীর আরোজনের কাজ সমাও হইরা পিরাছে। বিতীরতঃ সাধারণভাবে সারা বাংলার এবং বিশেষভাবে মরমনসিংহ জিলার ওংকালে প্রজা-আন্দোলন জনপ্রিরতার সর্বোচ শিখরে উঠিরাছিল। প্রজা আন্দোলনের জনপ্রিরতা ছাড়া সন্মিলনীর অভার্থনা

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

সমিতিরও একটা নিজম্ব ক্ষমতা ও মর্বাদা ছিল। সন্মিলনীর সভাপতি হক সাহেব ও অক্তান্ত নিমন্ত্রিত ও সমাগত নেত্রন্দের সকলেরই ব্যক্তিগত क्रनिश्चरण हिला। वच्छः निथिल वर्ग श्रका मिलनीय ১৯৩৫ मालिय মরমনসিংহ অধিবেশনের মত সাফলামণ্ডিত প্রাদেশিক কোনও সন্মিলনী वाश्मात यात्र दत्त नारे, अ कथा चरनरकरे विमता हित्मन । चलार्थना সমিতিতে বেমন করিয়া সকল দলের ও সকল প্রেণীর নেত-সমাবেশ रहेताहिन मत्रमनिश्ह बिनात एजम आत रत नारे। এই अन्तार्थना সমিতির চেরারম্যান ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও আইনবিদ ডাঃ নরেশ চল্ল সেনগুপ্ত। এর তিনজন ভাইস চেরারম্যান ছিলেন খান বাহাদুর মো: ইসমাইল, ডা: বিপিন বিহারী সেন ও মি: সুর্ব কুমার সোম এবং জেনারেল সেকেটারি হিলাম আমি। কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী কমিটিব সেকেটারি ছিলেন মি: নুরুল আমিন, প্যাণ্ডাল কমিটির সেকেটারি ছিলেন মো: আবদুল মোনেম খা, ফাইনাল কমিটির সেকেটারী ছিলেন মো: মোহাম্মদ ছমেদ আলী. একোমোডেশন কমিটর সেকেটারি ছিলেন মৌ: তৈরবৃদ্দিন আহমদ, ভলান্টিরার কমিটির সেকেটারি ছিলেন মৌ: গিরাস্থাদিন পাঠান, ভলাতীরার কোরের জি ও সি ছিলেন মৌঃ মোরায্যম হদেন খা। এতহাতীত প্রজা সমিতি, কংগ্রেস ও আঞ্মন সকল প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট কর্মীদের অনেকেই এই অভার্থনা সমিতির বিভিন্ন দফতরে দারিত্বপূর্ণ পদে কাজ করিরাছিলেন। ফলতঃ একমাত্র জিলা বোডের চেরারম্যান খান বাহাদুর শরফুদ্দিন আহমদ সাহেব ছাড়া এ শহরের সকল সম্প্রদার ও দলের উল্লেখযোগ্য সকল নেতাই এই প্রজা সন্মিলনীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবিবিশন কমিটির সেকেটারি হিসাবে জনাব নুরুল আমিন এমন অসাধারণ কর্ম-ক্ষমতার পরিচর দিরাছিলেন যে তাঁর আরোজিত প্রদর্শনী দেড় মাস কাল এই শহরকে এমনকি গোটা জিলাকে কর্ম-চঞ্চল করিরা রাখিরাছিল। সরকারী-বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগতভাবে বহু শিল্পী কৃষক ও ব্যবসায়ী তাদের প্রদর্শন-বোগা জিনিস-পত্র লইরা এই প্রদর্শনীতে যোগ দিরাছিলেন। দৈনিক জনপ্রতি এক আনা করিরা প্রবেশ ফি থাক।

### প্रका जात्नानत्त्र मंकि दंकि

সত্তেও দেড় মাস ধরিয়া এই প্রবদানীতে প্রতিদিন হাজার-হাজার লোকের ভিড় হইত ৷ প্যাণ্ডাল কমিটির সেকেটারি হিসাবে মোঃ আবদুল মোনেম খাঁ এমন মোলিক পরিকল্পনা-প্রতিভার পরিচর দিরা-ছিলেন যে তাঁর নিমিত ও সন্ধিত প্যাণ্ডালের মত সুদৃশ্য স্থুটক বিশাল ও মনোরম প্যাত্তাল কংগ্রেসেরও কোন প্রাদেশিক সন্মিলনীতেও হর নাই। স্থউচ্চ জোড়। মিনারধুক তিনটি বিশাল তোরণ দিরা বিরাট প্যাতালে প্রবেশ করিতে হইত ৷ প্যাত্তালেব উপরে ঠিক মধ্যস্থলে ছিল শতাধিক ফুট উচ্চ এক স্থডোল বিশালকায় গুরুষ। সোনালী কাগ্যে-মোড়া এই গুরুষ বহুদুর হইতে দেখা যাইত। মনে হইত সভাই কোনও স্তট্চ মসজিদের সোনালী গুষ্য। এই গুষ্য এতই জনপ্রিয় হইয়াছিল যে সন্মিলনী শেষ হইবার বহদিন পর পর্যন্ত জনসাধারণের বিরুদ্ধতার দক্ষন পাদতাল ভাংগা বায় নাই। যতদিন প্রদ**ণ'নীর কাজ শে**ষ না হইরাছিল, ততদিন প্রদর্শনী গ্রাউও ও প্যাতালের স্বট্টকু ষায়ণা সারা রাত আলোক-স্ব্ৰিত থাকিত এবং রাতদিন লোকের ভিড় থাকিত। বস্ততঃ ময়মনসিংহ শহরের বড বাজাব ও ছোট বাজারের মধ্যবর্তী বর্তমান বিশাল মরদানটি প্রজা সন্মিলনীর দৌলতেই আবাদ হইয়াছিল '

## (৪) মহারাজার বদান্যভা

এর আগে এই জারগা নালা-ভূবা, বন-জংগল ও মরলা আবর্জনার ত্বপ
ছিল। দিনের বেলারও এই জারগার কেউ প্রবেশ করিত না। এখানে
প্রবেশ করিবার দৃশ্ততঃ কোনও রান্তাও ছিল না। সেজ্প এই শহরে
কুজি বছর বাস করিরাও এবং এই মরদানের চার পাশের দোকান-পাটে
কুজি বছর সওদা করিরাও অনেকে জানিত না বে এই সব দোকানের
পিছনেই একটা বিশাল এলাকা বন-জংগল ও ভূবা-নালার স্থানিরা আছে।
বিদিও জ্বান হুইতেই এ শহরের সম্বত মলার উৎপত্তি ছুইড বলিরা মিউনিসিপাল কর্ত্ব, কল জানিতেন, তবু এটা জ্বাট ও পরিভার করিবার অবিশৈতিক
দুংসাহস করিবার অবেরন নাই। বিউমিলিগালিটির তক্তালীন জ্বরাম্বান
কংগ্রেল-সেটা; ক্রান্তার পর্যন প্রবের কর্ত্বনা আঁবংগ্রেলা- স্বিভিনীর ক্রান্তানা

#### রাজনীতির পঞাশ বছর

সমিতির সহ-দভাপতি ডাঃ বিপিন বিহারী, সেনের স্ংগে সন্মিলনীর জন্ম উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের কথা আলোচনা করি ৷ সাকিট হাউস ময়দান এ শহরের একমাত্র বড় খোলা স্থান। কিন্তু এটা সরকারী জ্বুমি। এখানে কোনও সভা-সন্মিলনী করিতে দেওরা হয় না। কাছেই পাটগুদাম এলাকাই ছিল বড়-বড় সভ:-সন্মিলনী করিবার একমাত্র স্থান। উহাদের মধ্যে একটা সবচেয়ে স্থবিধ জনক স্থান নির্বাচনেই ডাঃ সেনের সহায়তা নিতে ছিলাম। তিনিই এই পরিতাক্ত বন-বাদাড়ের দিকে আমার দৃষ্টি আকষ'ণ করেন। এই উদ্দেশ্যে মহারাজ। শশিকান্তের সংগে দেখা করিলাম। মহারাজা শশিকান্ত উদারমন। রসিক পুরুষ ছিলেন। কিন্তু দুইটা ঘটনার আমার উপর তাঁর রাগ থাকিবার কথ।। একটা বেশ প্রাণ। প্রায় বছর খানেক আগের ঘটন।। একদিন মহারাজার জ্ঞাদারিতে ফুল-বাড়িয়া থানার জোরবাড়ি গ্রামে একটা প্রজা-সভা হইবার কথা। আমরা করেকজন সভাস্থলে গিয়াছি যোহরের নমাযের শেষ ওয়াকতে বেলা সাড়ে তিনটায়। একটি পতিত জমিতে সভার উল্লোকারা ছোট একখানা শামিয়ান। খাটাইবার খুটি-খাটা গাড়িতেছিলেন। অতি আর লোকই তথন সভায় আসিয়াছে। এমন সময় অনুরবর্তী জমিদার-কাচারি হইতে একজন কর্মচারি দুইজন পুলিশসহ সভান্থলৈ আসিয়া আমাদেরে জানাইলেন, স্থানটি মহারাজার থাস জ্ঞার অন্তর্ভু জ। ওখানে সভা হইতে पिख्या हटेरव ना, बढ़े। यहाताकात हक्या । मःशी श्रामण पृहेकन क्यिपात কর্মচারির সমর্থন করিল। উদ্বোজার। আমার মত চাহিলেন। আমি শামিয়ানার খুটা-খার্টি ও টেবিল-চেরার লইরা তাঁদের নিজম্ব কোনও জমিতে যাইবার নিদে'শ দিলাম। সম্ভ-ধান-কাটা একটি নিচু জমিতে সভার স্থান করা ट्टेल । পुलिम ও क्रिशाद्वत वाधानात्नत थवत्रे विमार्थरता शामम इड़ारेश পড়িল। স্বাভাবিক অবস্থার বেখানে তংকালে এই সভার হালার-বার শর বেশী লোক হইত না, সভাার আগেই দেখানে পাঁচ ছর হাজার লোকের স্মাগম হইল। জনতার দাবিতে অনেক রাত-তক সভা চালাইতে হইল। थे मणात वक्र, ज क्रिटिंड शिक्षा ट्राव्हेनिनकात थे क्रेना वर्षमा क्रिक्का व्याम বলিয়াছিলাম : 'পালী প্লামের পভিত ক্ষমিও ক্ষান্তাক্ষার নিকেই এই দাবিতে

## প্রজা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি

তিনি আজ একটি মাঠে আপনারা তাঁরই প্রজা-সাধারণকে শান্তি-পূর্ণ নিরমতান্তিক একটা সভা করিতে দিলেন না। আমি মহারাজাকে হশিরার করিরা দিতে চাই, এই পদ্বার প্রজ্ঞা-আশোলন রোধ কর; বাইবে না। বরঞ্চ এতে প্রজা আন্দোলন একদিন শক্তিশালী গণ-আন্দোলনে পরিণত হইবে। আমরা জমিদারি উচ্ছেদ করিয়া এ যুলুম একদিন বন্ধ করিবই। মহারাজার লোক কেউ এই সভার থাকির। থাকিলে তিনি তাঁর কাছে এই কথা পোঁছাইবেন যে আজ আমরা নিজেদের গ্রামে জমিদারের কাচারির নিকটে একটা সভা করিতে পারিলাম না, কিছ একদিন আসিবে, যেদিন আমরা মহারাজার রং মহল 'শশী লজ'কে আমাদের সন্থানদের পাঠশালা বানাইব। কথাটা মহারাজার কানে যথাসমরে উঠিরাছিল। তিনি আমার উপর খুব চটিয়াছিলেন।

বিতীয় ঘটনাট সাম্প্রতিক। অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করার সংগে-সংগে আমর। চাঁদা আদারে শহরে বাহির হইরাছি। ডাঃ সেন ও সুর্যবাব্র পরামশে আমরা হিসু বড় লোকদের কাছে চাঁদার জন্ত ত ষাইতামই, ব্দমিদারদের কাছেও যাইতান। এ জিলার অক্তম বড় জ্ঞমিদার নবাব্যাদা হাসান আলী তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্ৰজ্ঞা-সমিতিতে যোগ দেন নাই বটে, কিছ আমাদের আন্দোলনে তাঁর সমর্থন আছে একথা তথন জানাজানি হইরা গিয়াছে। কাজেই কখনও ডাঃ সেনকে সংগে লইর। কোনদিন নিজেরাই জমিদারদের কাছে চাঁদা চাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমনি একদিন আমরা অভার্থনা সমিতির লোকজন দল বাঁধিয়া এক অসমিদারের কাচারি ঘরে ঢুকিলাম। জনিদার বাবু এক পাশে ইযি চেরারে হেলান দিরা হক্কা টানিতেছেন। অন্তদিকে চার-পাঁচটা চৌকিতে ঢালা করালে কর্মচারিরা কাল করিতেছেন। জমিদার বাবুর নিকট আমি সুপরিচিত। তাঁর এক পুত্র প্রামার ক্লাস ক্রেণ্ড ছিলেন। আরেক পুত্র আমাদের সংগী উকিল। আমাকে দেখিরাই তিনি সোজা হইরা বসিলেন এবং দল বাঁথিয়া আসার কারণ জিগগাসা করিলেন। আমি বেশ একটু বিভারিত ভাবেই আমাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলাম এবং প্রসংগঞ্জনে এই সন্মিলনীয় সাথে ডাঃ সেন ও পূর্ববাবুর সম্পর্কের কথা

#### রাজনীতির পঞাশ বছর

হরত একটু অতিরঞ্জিত করিয়াই বলিলাম। তিনি সব কথা শুনিরা অসংকোচে বলিলেন: হাঁ, চাঁদার জন্ম খুব উপবৃক্ত পাত্রের কাছেই আসিরাছ। তোমর: জমিদারের মার্গে বাঁশ দিবে, আর আমরা জমিনাররা সে কাজে চাঁদা দিব ?

আমিও এই পিতৃতুল্য ব্যক্তির কথার পূর্চে অসংকোচে নির্ভয়ে সমান জোরে বলিলাম: জি হ<sup>া</sup>, আলবত দিবেন।

আমার কথার জাের দেখিয়া ভদ্রলােক বিশ্বরে বলিলেন : কেন দিব ? আমি বলিলাম : তেলের দাম দিবেন ।

সদা-হাস্যময় ভদ্রলোক ভেবাচেকা খাইরা গেলেন। 'তেলের দাম ?'
শব্দটা তিনি দুই তিনবার স্বগত উচ্চারণ করিলেন। অবশেষে থাষাঞ্চি
বাবুর দিকে চাহিরা উচ্চস্বরে বলিলেন: 'মনস্বরকে দশটা টাকা এক্ষণি
দিরা দাও ত। খরচের ঘরে লেখ: তেলের দাম বাবদ প্রজা সমিতিকে।'
উপস্থিত সকলে গুন্তিত নীরব। আমার সহক্ষীরাও। শুধু জমিদার
বাবু স্বয়ং তাঁর প্রশন্ত গোঁফের নিচে মুচকি হাসিতেছিলেন। আমার
গোঁফ-টোফ না থাকার আমার দন্তবিকাশ সকলের চোখে পড়িতেছিল।
কিছু আমার সে হাসির অর্থ বোঝা গেল অসাধারণ সাফলো। এই
ভদ্রলোক জীবনে এক সংগে দশ টাকা চাঁদা আর কোনও রাজনৈতিক
প্রতিষ্ঠানকে দেন নাই।

যথারীতি রশিদ দিয়া অতিরিক্ত নুইয়া ভদ্রলোককে আদাব দিয়া আমরা বাহির হইয়। আসিলাম। রাস্তায় নামিয়াই সহকর্মীরা আমাকে ধরিলেন: 'ব্যাপারটা কি? তেলের দাম নিয়া কি ম্যাজিকী কথা বলিলেন, আর অমন কপণ ভদ্রলোক দিয়া দিলেন দশটা টাকা?' জ্বাবে আমি বন্ধুদের দৃষ্টি ভদ্রলোকের কথিত বাঁশের দিকে আকর্ষণ করিলাম এবং ও-কাজে তেল বাবহারের উপকারিতা বর্ণনা করিলাম। এতক্ষণে বন্ধুরা রসিকতাটার মর্ম বৃষ্ণিতে পারিলেন। হোহো করিয়া রাস্তার মধ্যেই এ-ওর শাড়ে পড়িতে লাগিলেন!

রসিকতাটা কড়ুর। বলিরাই বোধ হয় শহরের সর্বত্ত ছড়াইর। পড়িয়াছিল। মহারাজার সংগে দেখা করিয়াই বৃশ্বিলাম তার কানেও.

#### প্রজা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি

পৌছিরাছে। আমাকে দেখিরাই মহারাজা বলিরা উঠিলেন: 'কি আমারও কাছে তেলের দাম আদার করতে আসছ নাকি?' ডাঃ সেন ছো হো করিয়া হাসিরা উঠিলেন। আমরা দুজনেও উচ্ছেরে হাসিরা উঠিলাম। কাজেই আমার জবাব দেওরার দরকার হইল না। পরে বৃধিরাছিলাম কথাটা চাপা দেওরার জন্মই ডাঃ সেন অভজারে হাসিরাছিলেন। যাহোক,ডাঃ সেনের যুক্তিতে মহারাজা মাতিলেন। পরদিন হইতে অসংখ্য লোক লাগিরা গেল। বন-াদাড় নালা-ডুবা ভরাট হইয়া গেল। পাঁচ ছব মাস পরে সেখানে অসংখ্য আলোক-মালা-স্ক্রিত প্যাণ্ডালে,-সলো হাজার-চাজার লোকের দিনরাত ব্যাপী সমাবেশ হইল।

# (৫) নবাব ফারুকী ও নলিনী বাবুর সহায়তা

অক একটি ঘটনার মর্মনসিংহ প্রজা সন্মিলনীর অধিবেশনে চাঞ্লা এবং দশ'কের সমাবেশে বিশায়কর প্রাচ্র্য ঘটরাছিল। সন্মিলনীর নিধ'বিত তারিখের মাত্র পাঁচ ছয় দিন আগে বিশ্বন্ত লোকের মার্ফত चत्र शाहेलाम, किला माकिएमें हैं भिः छाछ श्रका मिलनीत छेशत ১৪৪ ধারা জারির আদেশ দিয়াছেন। নেত্রানীয় আমাদের করেক-क्रान्त्र नाम नाहिम लिया इटेएएह। पूरे-अक्षिरनत मधारे जाति হইবে। সংবাদ-দাতাদেরে অবিধাদ করিবার বা তাঁদের খবরে সল্ভে कबिवाब कान्छ काबन हिल ना। कार्क्ड वृक्तिलाम विभए अनिवार्थ। কিছ নিশ্চিত আসন্ত বিপদে মুখড়াইয়া পড়িকাম না। নিছক উৎপ্রেরণাবশে কাউকে বিছ না বলিয়া আমি কলিকাতা চলিয়া গেলাম। কৃষি-মন্ত্ৰী অনাব্রেবল নবাব কে. জি. এম. ফারুকীকে প্রজা সন্মিলনী উদ্বোধন করিতে ও প্রীমুক্ত নজিনী রঞ্জন সরকারকে প্রদশ'নী উলোধন করিতে রাবী বরি-লাহ । এসব করিবার পর হক সাহেব ডাঃ সেনওও মোঃ মুজিবুর রহমান প্রভৃতি নেতৃৰশের সৃহিত দেখা করিলাম এবং সমন্ত অবস্থা বিশ্বত করিলাম একমাত্র মৌঃ মুজিবুর রহমান সাহেব নলিনী বাবু সম্পর্কে কিছুটা আপত্তি ক্ষিকোন। সমৰ্থ অবস্থা শুনিয়া ও বিবেচনা করিয়া শেব পর্বন্ত তিনিও একেই ভাল হিলাবে আন্তর্ম ক্ষত অনুমোদন করিলেন।

## প্রজা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি

আমি উরোধনী ভাষণ লিখিয়া দিব এই শর্তে নবাব ফারুকী সন্মিলন উদোধন করিতে রাষী হইয়াছিলেন। অমন বিপদে আমি যে কোনও পরিশ্রমের মর্ডে রাজী হইতায়। প্রতিদানে শুধু সেই দিনই জিলা ম্যাজিস্টেটকে টেলিগ্রাম করিয়া তাঁর প্রজা সন্মিলনী উম্বোধন করার সংবাদটা জানাইয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ তা করিলেন। প্রাইভেট সেকেটারির মুসাবিদা-করা টেলিগ্রামের শেষে তিনি নিজে হইতে যোগ করিলেনঃ 'সলিলনী যাতে সাফলামণ্ডিত হয় দে দিকে ন্মর রাখুন।' আমিও নিশ্চিত হইরা ফারুকী সাহেবের উল্নেধনী বক্ত,তা মুসাবিদায় বসিয়া গেলাম। দে রাত্র আমি ফারুকী সাহেবের মেহমান থাকিলাম। অনেক রাত তক খাটীয়া অভিভাষণ লেখা শেষ করিলাম। পরদিন সকালে তাঁকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি খুশী হইয়া ওটা সেইদিনই ছাপা শেষ করিবার হকুম দিলেন এবং আমাকে আরেকদিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমিও তাঁরে অনুরোধ ফেলিতে পারিলাম না। রাত্রে খাওয়ায় পর তিনি খানা-কামরা হইতে **मकलारक वाष्टित कतिया निर्दालन । नतिका वस कतिरालन । जातिभत भरिक है** হইতে ছাপা ভাষণাট বাহির করিয়া বলিলেন: 'এটা কিভাবে পড়িতে হইবে আমাকে শিথাইরা দেন।

আমি তাই করিলাম। অনেক রাত ধরিরা একাজ চলিল। আমি উচ্বেরে নাটকীর জংগিতে দুই-একবার পড়িয়া নবাব সাহেবকে ঠিক ঐ ভাবে পড়িতে বলিলাম। কোথার হাত নাড়িতে হইবে, কোথার শুধু ডান হাতের শাহাদত আংগুল তুলিতে হইবে, কোথার স্থর উদারা মুদারা তারার উঠানামা করিবে, সব শিখাইলাম। নবাব সাহেব বাংলা পড়ার খুব অভান্ত ছিলেন না। কিছ অসাধারণ তীক বৃদ্ধি, এডাপ্ট করিবার অসামান্ত ক্ষমতা ও কাণ্ড-জ্ঞান ছিল তাঁর প্রচর। গলার আগুরাবাটিও বিঠা ও বৃদ্ধান। স্থতরাং দুই তিন ঘণ্টার চেটার তিনি এমনা, স্থাপর আহান্তি করিহলন বে আমি বিশ্বিত ইইলাম। ডিনার টেবিলে দাঁছ, ক্যাইলা- রিহারণাল দেওরাইলাম। শেবে বলিলাম: পরীকারে পার্বার।

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

পরদিনই আমি ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিলাম। প্যাপ্তালে অভ্যর্থনা
সমিতির কর্ম-কর্তাদের সাথে দেখা। সকলের মুখে হাসি। কর্ম-তৎপরতা
বিশুণিত। তাঁরা জানাইলেন, আমার আকন্দিক আখা-গোপনে সকলেই
যাবড়াইরা গিরাছিলেন। ১৪৪ ধারার খবরে আকাশ-বাতাস ছাইয়া
গিরাছিল। প্যাথালে লোকজনের যাতায়াত কমিয়া গিয়াছিল। একদিন
সকল কাজ বন্ধ ছিল। কিন্ধ পরদিনই জিলা ম্যাজিস্টেটের নিকট তাঁরা
জানিতে পারেন নবাব ফারুকী সন্মিলনী উন্বোধন করিতে আসিতেছেন।
ডি. এম আরও জানান যে তিনি সকল প্রকারে সাহাষ্য করিতে প্রস্তুত আছেন। তখন তাঁরা বৃথিতে পারেন আমি আখা-গোপন করিয়া কোথায়

## (৬) স্বায়ন্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে সাকল্য

এইভাবে শক্রদের মুখে ছাই দিয়া বিপুল সাফল্যের সংগে প্রজাসন্মিলনীর কাজ সমাধা হইল। হক সাহেবের অভিভাষণ, নবাব ফারুকীর
উরোধনী ভাষণ,ডাঃ সেনগুপ্তের সারগর্ভ অভার্থনা ভাষণ,শহীদ স্বহরাওয়াদী
ও মৌঃ শামস্থাদিন আহমদের বক্তৃতা এবং প্রদর্শনীর উরোধনীতে নলিনী
বাবুর ভাষণ সকল দিক দিয়া তথাপূর্ণ ও জনপ্রির হইয়াছিল। এই
সন্মিলনীর ফলে সারা বাংলায় প্রজা-আন্দোলনের জয়যাত্রা শুরু হইল।
বিশেষ করিয়া এ জিলার প্রজা-সমিতি একটা বিপুল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে
পরিণত হইল। অবসর-প্রাপ্ত ডিপুটি ম্যাজিন্টেট মৌঃ আবদুল মজিদ ও
নবাব্যাদা সৈয়ন হাসান আলীয় অর্থ-সাহায্যে জিলা কৃষক-প্রকা সমিতির
'মিলন প্রেস' নামক ছাপাথানা ও 'চাষী' নামক সাপ্তাহিক কাগ্য বাহির
হইল।

এই সময় জিলার সর্বত্ত লোক্যাল বোড ও জিলাবোডের নির্বাচন অনুষ্টিত হয়। পার্ট হিসাবে প্রজা-সমিতি সমন্ত লোক্যাল বোডে প্রার্থী খাড়া করে। গোটা জিলার ৭২ট আসনের মধ্যে প্রজা-সমিতি ৬৪টি আসন দখল করে। তংকালে লোক্যাল বোডের নির্বাচিত সদস্যদের জোটে জিলা বোডের মেষর নির্বাচিত হইতেন। এ নির্বাচনেও প্রজা-সমিতি

#### প্রজা আন্দোলনের শক্তি রহি

জয়লাভ করে। জিলা বােড প্রজা-সমিতির হাতে আসে। কিন্তু আমার একটা ভলে স্ব ভণ্ডুল হইয়। যায় । জিলা বোডে'র চেরারম্যান কে হইবেন. সেটা ঠিক করিতে বোডের নবনির্বাচিত মেম্বরদের মত নেওয়। আমার উচিং ছিল। কিন্তু আমি তা করিলাম না। পাল'মেণ্টারী রাজনীতিতে তখন আমার বিশুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি কংগ্রেসে-প্রাপ্ত ডিসিগ্লিন্-বোধ হইতে সরলভাবে মনে করিলাম, প্রজা-সমিতির টিকিটে যথন মেম্বররা নির্বাচিত হইয়াছেন, তথন প্রজা-সমিতির নিদেশিই তাঁরা বিনা-আপত্তিতে মানিয়া লইবেন। এটা ছিল আমার নিব্ছিতা। প্রজা-স্মিতি তখন ন্থ-জ্বাত শিশু: প্রাচীন শব্জিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেও অতটা অন্ধ আনুগতা আশা করা যাইতে পারে না। তাহাড়া যারা নির্বাচিত হইলেন, তাঁরা নাবালক শিশু নন। জিলাবোড শাসনে কার কি অভিজ্ঞতা আছে ও থাকা দরকার,এটা তাঁরা যেমন জ্ঞানেন আমি বা প্রজ্ঞা-সমিতির অনেকেই ত। জানেন না। কাজেই চেয়ারম্যানের জন্ম লোক বাছাইএ তাঁদের মতামতের মূল্য খুব বেশী। কিন্তু অনভিজ্ঞতা ও নিব্'দ্ধিতাহেতু আমি তাঁদেরে জিজ্ঞাসা না করিয়া ওয়া 🗣 কমিট দারা এই বাছাই করাইলাম। অবসরপ্রপ্ত ডিপুটি ম্যাজিস্টেট মো: আবদুল মজিদ সাহেবকে ওরাকিং কমিটি চেয়ারম্যানির নমিনেশন দিল। মেগররা সভাবতঃই অসম্ভূট হইলেন। প্রজা সমিতির নিদে'শ অমাক্ত করিয়া নুরুল আমিন সাহেব নিজে প্রার্থী হইলেন ও অধিকাংশের ভোটে নির্বাচিত হইলেন। নির্বাচিত হইবার পর অবশ্য নুরুল আমিন সাহেব ঘোষণা করিলেন যে তিনি এখনও প্রজা-সমিতির প্রতিনিধি আছেন ও থাকিবেন এবং জিলা বোডে প্রজা সমিতির নীতি কার্যকরী করিবেন। অনেক দিন তক তিনি করিলেনও তাই। কিন্ত জ্লিল। বোডে'র চেরারমাান নির্বাচনে জিলা প্রজা সমিতির নেতৃত্বে যে ভাগেন ধরিরাছিল, সেটা আর জোড়া লাগে নাই। তবু প্রজা আন্দোলন তার নিজের জোরেই অগ্নসর হইতেছিল। জিলা বোড' লইরা নেতৃত্বের মধ্যে ৰগড়া হইলেও সাধারণ কর্মীদের মধ্যে তার হে । রাচ লাগে নাই। অর্থ-নৈতিক কৰ্ম-পদার দক্ষন ছাএ সমাজে প্রজা সমিতির সমর্থক যে দল 🖛ত शिक्ता डेठिटाइन, डार्एक मर्था अविष्याक निक्श्माह राया त्रा नाहे।

9-

#### রাজনীতির পঞাশ বছর

## (৭) প্রজা-জমিদারে আপোসের অভিনব চেষ্টা

প্রজা আন্দোলনের দুনিবার গতি ও অদুর ভবিষ্যতে এর অবশ্বস্তাবী পরি-ণতি এই সময় ময়মনসিংহের, তথা সারা বাংলার, জমিদারদের মনে একটা সহাস স্ষ্টি করিয়াছিল। প্রমাণ স্বরূপ তিনটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব ঃ প্রথমতঃ, জমিদার সভার পক্ষ হইতে প্রজা সমিতির সহিত আপোস্-রফা করিবার প্রস্তাব আদে এই সময় 'কংগ্রেদ নেতা শ্রীযুক্ত স্থরেক্স মোহন বোষ, এবং জিলা সাহেবের ইনডিপেণ্ডেট পার্টির ডিপুট লিডার কালী পরের জমিনার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কান্ত লাহিড়ী এই ব্যাপারে উল্যোগী হন। মহারাজা শশিকান্তের শশীলজে জিলা প্রজা সমিতি ও জিলা জমিদার সভার নেহুদদর মধ্যে প্রাথমিক আলাপ আলোচনা হয়। খাষনার হার,ববে য়া খাষনা মাফ. ন্যরসেলানী ও মাথেট-আওয়াব লইয়াও বিস্তারিত আলোচনা হয়। কিন্তু সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। আন্দোলনের ইতিহাসের ভূলিয়া যাওয়া বৃদ্ধ হিসাবে যার মূল্য আছে, সেটা হইতেছে আমাদের পক্ষ হইতে একটা অভিনৰ প্রস্তাব । প্রস্তাহটি ছিল এই: লক্ষ টাকা বা তদুর্ধ আয়ের সমস্ত জমিদারিকে এক এবটি স্বায়ত্ত-শাসিত ইউনিটে পরিণত করিতে হইবে। প্রজা সাধারণের ভোটে একটি কাউ দিল নির্বাচিত হইবে। সেই কাউ দিল নিজেনের ভোটে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিবে। এবটি মন্ত্রিসভাই জমিদারি চালাইবে। জমিদার মন্ত্রিসভার কাজে হন্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ইংলণ্ডের রাজার মত তিনি নিয়মতান্ত্রিক হেড্-অব্-দি স্টেট থাকিবেন। জমিদারের বাঙ্ক্রিত খরচের জন্ম প্রিভি পার্গ রূপে স্থানিদিট পরিমাণ টাকা কন স্টিউশনে वदाक थाकित। ऐहा ननत्नार्हेत्व, थाकित्व; अर्था९ कार्हेनिन हेहा क्याइट भावित न।। এक नक होकाव क्य खारवन स्विनाविश्वन নিজেরা একতা হইরা লক্ষ টাকার উপরে উঠিবে: অথবা পার্বতী বড জমিদারির শামিল হইবে। প্রস্তাবটি অন্তর ও অভিনব হইলেও জমিপার भक्त अक क्थात छेटा एडाहेत्रा एन नारे। वत्रक हाएनत अकसन ऐश्जाह्य जःरा छेहा विरव्हना कदिए धर कमिनात जाहात जाधावन সভার পেশ করিতে রাঘী হইলেন।

#### প্রজা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি

কিন্ত একটি কথাতেই শেষ পর্যন্ত এই আলোচনা ভাংগিয়া গেল। সেকথাটি এই যে প্রথম পাক্ষেপ হিসাবে আপোস-রফার শর্ভগুলি ময়মন-সিংহ জিলাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। যদি এখানে সফল হয় তবে বিতীয় স্তরে বাংলার অক্যান্থ জিলায় তা প্রয়োগ করা হইবে। এটা প্রজা-আলোলনে বিভোও ভাংগন আনিবার দুরভিদন্ধি বলিয়া আমরা সলেহ করিলাম। তাই এদিকে আর অগ্রসর হইলাম না।

## (৩) দানবীর রাজা জগংকিশোর

ফিতীয় ঘটনা ঘটে রাজ। জগৎকিশোরের সংগে। রাজা জগৎবি শোর এ জিলার জমিদারের মধ্যে বয়োজােষ্ঠ ছিলেন । তিনি নিবিলাস, দানশীল ঋষি-তুলা ব্যক্তি ছিলেন । তাঁর দানে বহু ছুল-মাদ্রাসা, হাসপাতাল. এমন কি মসজিদ নিমিত ও পরিচালিত হইরাছে। প্রজা-আন্দোলনের চরম জনপ্রিয়তার দিনে তিনি আমাকে ডাবিয়া পাঠাইলেন। রাজা জগৎ কিশোরকে আমি অন্তর দিয়া ভক্তি করিতাম। 'বিনেভোলেণ্ট মন্যুকি'কে যারা প্রজাতত্ত্বের চেয়ে উৎকৃষ্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থা মনে করেন, রাজা জগংকিশোর তাঁের জন্ম লুফিয়া নিবার মত দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি নিনিলাস সন্তাসীর জীবন যাপন করিতেন। দয়ানু বলিয়া তিনি প্রজাদের কাছে স্পরিচিত। ধর্ম ও দাতবা কাজে তাঁর দান মোটা। সুতরাং িজেকে ধার্মিক পরোপকারী বলিয়া অহংকার করিবার তাঁর অধিকার ছিল। কিন্ত সব সত্যিকার ধার্মিকের মতই তিনি নিরহংকার ছিলেন। তাই এলিয়া কেউ তাঁকে অত্যাচারী যালেম বলিবে এটাও তিনি আশা করিতে পারেন নাই। জীবনে বোধ হয় আমার কাছেই তিনি একথা শুনেন এবং মর্মাহত হন ৷ আমি তাঁর সাথে দেখা করিতে গোলে আগে তিনি আমাকে তাঁর মর্যাদা-মাফিক জলযোগ করাইলেন। কেন্দ্র প্রকার আত্ম-প্রশংদা না করিয়াও যা বলিলেন তার সারমর্ম এই: সব জ্ঞাদার (यमन जान नज्ञ, राज्य नि मव क मिनावरे थावाभ नज्ञ। प्रविद्य-नावाहराव সেবাই সব ধনী মানুষের কর্তব্য এবং জমিদারদের মধ্যেও এ সম্পর্কে সচেতন সকলে না হইলেও কিছু লোক আছেন। অতথব প্রজা সমিতি সব

জমিদারকে এক কাতারে দাঁড় করাইয়া জমিদারের প্রতি অক্সায় এবং দেশের অনিট করিতেছে। তাঁর স্বরে স্কল্প আন্তরিকতা ফুটয়া উঠিল। আমি জবাবে রাজা বাহাদ্রকে ব্যক্তিগতভাবে প্রশংসা করিয়া যা বলিলাম তার সারমর্ম এই ঃ দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করা প্ণা কাজ। এই প্ণা-কাজ করিয়াই ধামিক জমিদাররা স্বর্গে যাইতে পারেন। দরিদ্র-নারায়ণ না থাবিলে দেবা করিবেন কার? কাজেই দেশে দরিদ্র-নারায়ণ থাকা দরকার। যথেই দরিদ্র না থাকিলে দেদার আ্থিক শোষণের দ্বারা তা হাট করা অত্যাবশ্রক। আপনারা তাই করিতেছেন। যেমন ধরুন, রোগীয় স্ক্রেম্বা প্ণা কাজ। অথচ চোখের সামনে কোন রোগীনা থাকায় আর্তের সেবা-স্ক্রেম্বার মত প্ণা কাজ হইতে আমি বঞ্চিত। আমি পরম ধামিক লোক। কাজেই একটা স্বস্থ লোকের পিঠে দায়ের আঘাতে একটা ঘা করিলাম। সে ঘায়ে ফায়-নুন দিয়া ঘাটা পচাইলাম। নালি হইল। লোকটা শ্যাশায়ী হইল। সে মরে আয় কি? আমি তথন তার সেবা-স্ক্রেম্বা করিলেম। বলেন হঙা, আমি স্বর্গ পাইব না?

রাজা বাহাবুর ন্তান্তত হইলেন। আমি তথা-রতান্ত দিরা এই দৃটান্তের সংগে জমিলারি-প্রথার হবহ নিল দেখাইলাম। আশি বছরের এই মহান-হদর রন্ধের চোৰ কপালে উঠিল। তিনি ধরা গলায় মৃদু স্থরে বলিতে লাগিলেনঃ কি বলিলে? আমরা সেবার হল্য দহিদ্র-নারায়ণ স্বষ্টি করিতেছি? সুজাষা করিয়া পূণা লাভের আশার স্বন্ধ লোবকৈ আঘাত করিয়া রোগী বানাইতেছি?

এ কথাওলি আমার নিকট রাজা বাহাদুরের প্রন্ন ছিল না। এওলি ছিল তাঁর আম-জিজ্ঞাসা, স্থগত উক্তি। চোখও তাঁর আমার দিকে ছিল না। তবু আমি এ স্থোগ হেলায় হারাইলাম না। আমি বলিলাম ঃ জি-হা কতা, অংশা ঠিক তাই।

তিনি আমার কথা শুনিলেন না বোধ হয়। কারণ এ বিষয়ে আর কোন কথা বলিলেন না। স্বগত উক্তি বন্ধ করিয়া তিনি আমার দিকে

#### প্রজা আন্দোলনের শক্তি রন্ধি

চাহিরা বলিলেন: মনস্বর, আমার মনটা খুবই খারাপ হইরা গৈল।
কিন্তু এ জন্ম তোমাদেরে দোষ দেই না। বরঞ্জুমি আমার চোথের
সামনে চিন্তার একটা নূতন দিক খুলির। দিয়াছ। আজ তুমি যাও,
আরেক দিন তোমার সংগে আলোচনা করিব।

আর তিনি আমাকে ডাকেন নাই।

## (৮) গোলকপুরের জমিদার

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটিয়াছিল এরও অনেক পরে ১৯০৭ সালের ডিসেশ্বর কি ১৯০৭ সালের জান্যারি মাসে। ঈশ্বরগঞ্জ থানার জারিয়া হাই শ্বুলের খেলার মাঠে নির্বাচনী সভা। তখন আসন্ধ সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ করিয়া দেশ তাতিয়া উঠিয়াছে। প্রতিগদি হাও আবদুল ওয়াহেদ নোকাইনগরীর মহ গরিব প্রজানকর্মী ও খান বাহাদুর নৃকল আমিনের মহ প্রভাবশালী লোকের মধ্যে। কাজেই বিরাট জনতা হইয়াছে। হঠাৎ জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। গোলকপুরের জমিনার শ্রীযুক্ত সত্যেক্ত চক্র চৌধরী সভায় আদিয়াছেন। মামি সভাপতি। মকের উপর জমিনার বাবুর বিস্বার ব্যবস্থা করিলাম। তিনি সভায় দু চার ক্যা বলতে চাহিলেন। আমি সভায় সে কথা ঘোষণা করিবা জমিনার বাবুকে আহ্বান করিলাম। তিনি অন্ধ কথায় বজ্তা শেষ করিলেন। দেখা গেল, তিনি মহায়া গান্ধীর একজন ভক্ত এবং নিজে সাধু প্রকৃতির অভিশয় বিন্তা ভ্রেলোক।

তিনি বলিলেনঃ 'এ জিলার প্রজা আন্দোলনের নেতা মনন্তা সাহ্য প্রাতঃশরণীয় নমত ব্যক্তি ' বলিয়া জোড়-হাত নত মন্তকে ঠেকাইলেন। আমার প্রাতঃশরণীয় হওয়ার কারণও তিনি সংগে-সংগেই দেখাইলেন। বলিলেনঃ 'কারণ তিনি মহাত্মা গাঞ্জীর একজন অনুমুক্ত অনুধারী লোক।' অপাত্রে এমন উচ্চ প্রশংসার কারণও সংগে সংগেই স্থপত হইয়া গেল। তিনি বলিলেনঃ 'অথচ এটা খুবই দুংথের বিষয় যে মান্ত্রা সাহেব অহিংসায় বিশাসী হইয়াও তিনি জ্ঞানারদিগকে ঘূণা করিয়া থাকেন।' এইখানে তিনি রাজা জ্লাংকিশোরের মতই বলিলেনঃ সব

জমিদারকে দ্বণা করা উচিৎ নয়। কারণ সব জমিদারই খারাপ নয়।' জমিদার বাবু মহাত্মা গান্ধীর নাম করায় তাঁর কথার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে খুবই সহজ হইল। আমি তাঁর ভদ্রতার প্রতিদানে ভদ্রতা করিয়া আমার বক্ত,তার শুরুতেই বলিলামঃ মহাত্মাজীকে ইংরাজরা যেমন ভুল বুৰিয়াছিল, আমাকেও জমিদার বাবু তেমনি ভুল বুৰিয়াছেন। মহাঝাজী ইংরাজে: অভিযোগের উত্তরে বলিয়াছিলেন: 'আমি ইংরাজ জাতিকে দ্বণা করি না। ইংরাজ সামাজ্যবাদকে দ্বণা করি। ইংরাজ জাতির মধ্যে আমার শ্রদ্ধের বহু ব্যক্তি আছেন। আমিও মহাত্মাজীর ভাষা নকল করিয়া বলিতেছিঃ আমি জমিদারদেরে দ্বনা করি না। জমিদারি প্রথাকেই দুগা করি। বস্ততঃ জমিদারদের মধ্যে আমার শ্রমের বহু ব্যক্তি আছেন, দাতবা কাজে যাঁদের দান অতুলনীয়। আমরা শুধু জমিদারি প্রথাটারই ধ্বংদ চাই। বাজিসাতভাবে জমিদারদের ধ্বংস চাই না। এই প্রথার বিরুদ্ধেই যে আমাদের সংগ্রাম, এই কুপ্রথা যে ধনীকে দরিপ্র এবং ভাল মানুমকে খারাপ করিতেছে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ত। বর্ণনা করিলান। যে আমি জমিবারি প্রথার বিরুদ্ধে আশৈশব সংগ্রাম করিয়া আদিতেতি দেই আমিই যে জমিদারি-প্রথার চাপে খারাপ হইয়া গিয়াছিলাম, সে অপরাধ সরলভাবে স্বীকার করিলাম। এক জমিদারের দুই শরিবের মামলায় আমি কোটে র দারা সেই জমিদারির রিসিভার নিযুক্ত হইয়াছিলাম। জমিদারদের পক্ষ হইতে তাদের জমিদারি পরিচালন করিতে গিয়া ছর মাসের মধ্যে আমি বুনিয়াদী জমিদারদের চেয়েও অত্যাচারী জনিদার হইয়া গিয়াছিলাম। এক মহালের খাষনা আদারের জন্ম শেষ পর্যায় আমি পুলিশের সহারতা চাহিরাছিলাম । জিলা প্রজা সমিতির সেকেটারি প্রজাদের বকেরা খাষনা আনারের জন্ম পুলিশের সাহায্য চাওরার জিল। ম্যাজিনেটুট ও এদ, পি, ত হাসিরাই খুন। শেষ পর্যন্ত তারো আমাকে ও-কাজে বিরত করিয়াছিলেন। নইলে কি যে কাণ্ডটা হইরা যাইত, দে দুল্ডিডা 📑 সভার মধ্যেই প্রকাশ করিলান। উপদংহারে বলিলাম: যে প্রথা আমার মত বিরোধী লোককে অত্যাচারী বানাইরাছিল ছর মাসে,দেড় শ বছরে ঐ প্রথ। আপনাদেরে কতথানি অত্যাচারী বানাই-

#### প্রজা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি

রাছে তা আপনিই বিচার করুন। সভায় হাসির হুলোড় পড়িয়া গেল। জমিদার বাবৃও হাসিলেন। আমার কথা তার মনে এমন দাগ কাটিয়াছিল যে তিনি বীরেল্ল চল্ল চৌধুরী ও শৈলেল্ল চল্ল চৌধুরী নামক তাঁর দুই গ্রাজুয়েট ছেলেকে প্রজা-কর্মী হিসাবে গ্রহণ করিতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। জমিদদর-পুত্রকে প্রজা-সমিতিতে গ্রহণ করার সন্তাব্য আপত্তির বিরুদ্ধে তিনি নবাব্যাদ। হাসান আলীর ন্যির দিলেন। আমি নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়া উভয়ের পার্শক্য দেখাইলাম এবং শন্তাদি আরোপ করিলাম। শেষ পর্যন্ত ভাঁরা প্রজা সমিতিতে যোগ নেন নাই।

## অটেই অধ্যায়

# আইন পরিষদে প্রজা পার্টি

## (১) সমিতির নাম পরিবর্তন

ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রজা সন্মিলনীর সময় হইতেই নিখিল বংগ প্রজা সমিতির সেকেটারি মওলানা মোহান্দদ আকরম খাঁ প্রজা সমিতির কাজে নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। কিন্তু সমিতির সহকারী সেকেটারি সাগুহিক 'মোহান্দনীর' সহকারী সম্পাদক নোঃ নিয়র আহন্দ্দ চৌধুরী পূর্বের মতই উৎসাহের সাথে সমিতির কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। সার আবদুর রহিমের স্থলে সমিতির স্থায়ী সভাপতি নির্বাচনের জন্ম ময়মনসিংহ সন্মিলনীর কিছুদিন পরেই 'মোহান্দ্রী' অফিসে কাউন্সিলের অধিবেশন দওয়া হইল। মওলানা সাহেবের সকল প্রকার বিরুদ্ধতা ঠেলিয়া আমরা হক সাহেবকে সভাপতি নির্বাচন করিতে সমর্থ হইলাম। মওলানা সাহেব অধিকতর নিরুৎসাহ এমনকি অসহযোগী হইয়া পড়িলেন।

নিখিল বংগ প্রজা সন্তিলনীর পরবর্তী অধিবেশন ঢাকার হইবে,
মনমনসিংহ বৈঠকেই তা স্থির হইরাছিল। ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে
এই সন্থিলনীর অধিবেশন বসিল। বিখ্যাত শস্ত-চিকিৎসক ডাঃ আর,
আহম অভার্থনা সমিতির চেরারম্যান, ঢাকা বারের বিখ্যাত উবিল মেঃ
নঈমুদ্দিন আহমদ অভার্থনা মমিতির জেনারেল সেকেটারি, চৌধুরী গোলাম
কারি, মোঃ রেযায়ে করিম, মির্যা আবদুল কাতির (কাতির সরলার).
'আমান'-সম্পাক মোঃ তফায্যল হোসেন, খ্যাতনামা মোখ্তার সৈয়দ
আবদুর রহিম অভার্থনা সমিতির বিভিন্ন পদ অলংকৃত করেন। খান বাহাদুর
আবদুল মোমিন ও মওলানা আক্রম খাঁ সাহেবের দল প্রতিযোগিতা না
করায় এবারও জনাব ফ্যলুল হকই বিনা-প্রতিছ্বিলতার স্থিলন্দীর সভাপতি
নর্বাচিত হন।

#### আইন পরিষদে প্রজা পার্টি

এই সন্মিলনী ছিদ মুদলিম বাংলার রাজনৈতিক জীবনেই খুব ওকত্ব-পূর্ণ। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রানেশিক আইন-পরিষদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন ছিল আসর। কার্বকরী সমিতির নিদেশে আমি সন্মিলনীর বিবেচনার জন্ম একটি ইলেকশন মেনিফেন্টো আগেই রচনা করিরাছিলাম। জিলা সাহেবের চৌদ দফার নামানু চরণে আমি প্রজা পার্টি'র দাবিগুলিকে টানিরা-খেচিরা চৌদ্দতে ফীত-দীমত করিয়া উহার নাম দিয়াছিলাম 'প্রজা সমিতির চৌদ দফা।' সেই মেনিফেস্টোতে বিনা-ক্ষতি প্রণে জমিদারি উচ্ছেদ, খাহনার নিরিথ হ্রাস, ন্যর-সেলামি রহিত করণ, খাযনা-ঋণ মওকুফ, মহাজনী আইন প্রণয়ন, সালিশী বোড' গঠন, হাজা-মজা নদী সংস্থার প্রতি থানায় হাসপাতাল স্থাপন, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক বাধাতামূলক করণ, বাংলার পূর্ণ স্বায়ন্তশাসন, শাসন বার হ্রাসরকণ, মন্ত্রি-বেতন এক হাজার টাকা নিধারণ ও রাজনৈতিক ব**লী মৃক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন** দাবি লিপিবদ্ধ করা হ**ই**য়াছিল। এই সন্মিলনীতে আরেকটি ওরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল। কুমিলা ও নোয়াখালী किनात थका जात्मानन क्यक जात्मानन नात्मरे পतिष्ठि हिन। বাংলার আর সব জিলাতেই উহার নাম ছিল প্রজা আন্দোলন। নির্বাচনের মুখে প্রজা-সমিতিকে ঐকাবদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় সকল মতের কর্মীদের সমন্বয় বিধান করা হয় সমিতির নাম ক্ষক-প্রজা সমিতি করিয়া। মেনিফেস্টোও 'ক্ষেক প্রজার চৌদ্দ দফা' নামে পরিচিত হয়। অস্ত্রস্থতা সত্ত্বেও সন্মিলনীর প্রধান প্রস্তাব মেইন রেযলিউশন আমাকেই মুভ করিতে হয়। সকল জিলার নেতৃহন্দ ঐ প্রস্তাবের সমর্থনে বজ্তা করেন। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে স্ত্রিলনীর কাজ শেষ হয়।

## (२) मुत्रिम ঐক্যের চেষ্টা

সমিতির নাম ক্ষেক-প্রজা হওয়ার স্থযোগ লইয়া খান বাহাদুর মোমিন ও মওলানা আকরম খাঁর দলের কতিপয় নেত। পূর্ব নামে সমিতি চালাইবার চেটা করিয়া বার্থ হন। অল্পনি পরেই নাবে হবিবুলার নেত্ত্বে কলিকাতায় 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি' গঠন করা হয়। জনাব

শহীদ স্থরাওয়াদী ই পাটিতে যোগদান করেন। খান বাহাদ্র আবদ্দ মোমিন ও মৌঃ তমিযুদিন খাঁ আনুষ্ঠানিক ভাবে ই পাটিতে যোগ না দিলেও এবং কাগ্যে-কলমে কৃষক-প্রজা সমিতিতে থাকিলেও কৃষক-প্রজা সমিতির সহিত সক্রির সম্পর্ক রাখিলেন না। মওলানা আকরম খাঁর স্থলে মৌঃ শামস্থদিন আহ্মদ সমিতির সেকেটারি নির্বাচিত হুইলেন।

'ইউনাইটেড মুদলিম পার্টি' নামক এই নয়া সংস্থায় মুদলিম বাংলার সব নাইট-নবাব ও জমি বার-সওদাগররা সংঘবদ্ধ হইলেন এবং পার্টি'-ফণ্ডে পাঁচ সাত জন বড় লোকের প্রত্যেকে দশ হাজার টাকা করিয়া চাঁদা দিয়াছেন বলিয়া খবরের কাগ্যে বোষণা করিলেন। ইহাতে আমরা কৃষক-প্রজা কমীরা এক ট চঞ্চল হাইয়া উঠিলাম। এই সময় ডাঃ আর, আহমদ, মিঃ আবদ্র রহমান সিদ্দিকী ও মিঃ হাসান ইসপাহানির নেতৃত্বে 'নিউ মুসলিম মঙ্গলিস' নামে কলিকাতায় প্রগতিবাদী মুসলিম তরুণদের একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় ৷ মুসলমান নাইট-নবাব খান বাহাদুরদেরে সংঘবদ্ধ হইতে দেখিয়া এঁরাও এক টু চিম্বাযুক্ত হইলেন। প্রতিকার কি করা यात्र, এই नदेश है शादित সাথে আমাদের কথাবার্তা চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে নবাব হবিবুলা বাহাদুরের হাংগারফোর্ড স্টিটের বাড়িতে 'ইউন্টেটেড মুসলিম পার্টি'র' নেতারা কৃষক-প্রজা সমিতির সহিত একট আপোদ-রফার বৈঠক আন্থান করেন 🗆 প্রজা-সমিতির বয়োজ্যেষ্ঠ নেতারা (যথা মো: ফ্যলুল হক, মো: আপ্রেল করিম, মো: সৈয়দ নওশের আলী ) উক্ত সভায় গেলেন না। তাঁদের বদলে মোঃ তমিযুদ্দিন খাঁ, মোঃ শামস্থদিন আহমদ, মোঃ আশরাফৃদিন চৌধুরী ও আমাকে পাঠাই-লেন। দেখানে কর্ম-পদ্ম নিরা বিশেষ বিরোধ হইল না। কিন্তু পার্টি লিডার লইরা আপোদ-আলোচনা ভাংগিয়া গেল। আমরা চাইলাম হক সাহেথকে লিডার করিতে, তাঁরা চাইলেন নবাব হাবিবুলাকে। मुमलभानात्व (तारा भारतदे बदात्र वाःलात श्रथान मन्नी। युरुताः व्यान अ प्रमहे नतम हरेमाम ना। चारमाहना **छाः गिता राम। त्र्राप्त रेग्**रा আলোচনা ভাংগিরা দেওরার ব্যাপারে মৌঃ তমিযুদ্দিন সাহেব আমাদের সংগে চলির। আসিলেন না। মোঃ শামস্থাদন আহমদ যদিও মোঃ

#### আইন পরিষদে প্রজ। পার্টি

ত্মিযুদ্দিনের মতের সমর্থক ছিলেন, অর্থাৎ নেতৃত্বের ইশুতে আলোচনা ভাংগিবার বিরোধী ছিলেন, তবু শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে বাহির হইয়। আসেন।

কিন্ত যার নেতৃত্বের জন্ম আমরা এত গলদ্বর্ম হইলাম তাঁর কাছে পুরস্কার পাইলাম তিরস্কার। বন্ধুবর আশরাফুদ্দিনই একাজে আমাদের নেতা ছিলেন্। স্থতরাং হাংগারফোড িন্টি ইইতে বাহির হইরা তিনি সোজা আমাদেরে ঝাউতলা রোড নিয়া গেলেন এবং হক সাহেবের নেতৃত্বের জন্ম কি মরণপণ সংগ্রামটা করিলাম সবিস্তারে তার বর্ণনা করিলেন। জবাবে হক সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন: দেখতেছি তোমরা আমার সর্বনাশ করবা। আমারে নেতা করবার কথা তোমাদেরে কে কইছিল? যেখানে মরহম নবাব সলিমুলা বাহাদুরের সাহেব্যাদা আছেন, সেখানে আমি লিডার হৈবার পারি? এমন অন্যান দাবি কৈরা তোমরা আমার শিক্ষা মন্ত্রী হওয়ার চান্সটাও নই কৈরা দিলা? না, এসব ছেলেমি আ্মি মানবো না।

আমরা চোখ-চাওরা-চাওরি করিলাম। আমি রসিকতা করিয়া বলিলামঃ 'সার, আপনের একদিকে মুসলিম বেংগল ও অপরদিকে আহসান মন্থিলের সংগ্রামটা আমরা ভুলতে পারি না।' আশরাফুদ্দিন বলিলেনঃ 'আপনে নিজে প্রধান মন্ত্রী হৈতে চান না, তা আমরা জানি। কিন্তু বাংলার কৃষক-প্রজারা চায় আপনেরেই তারার প্রধানমন্ত্রী রূপে। নবাব-স্থবা প্রধানমন্ত্রী তারা চায় না। আপনেরে প্রধানমন্ত্রী করতে পারি কি না, তা আমরা দেখব। আপনে কথা কইতে পারবেন না। কাগ্যে বিরতিও দিতে পারবেন না। চুপ কৈরা থাকবেন।' হক সাহেব তাঁর অতি পরিচিত দুটামিপূর্ণ হাসিটি হাসিলেন। আর কিছু বলিলেন না। অর্থাৎ তিনি রাষী হইলেন। 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির' নেতারা আমাদের অসম্মতিকেই হক সাহেবের অসম্মতি ধরিয়া নিলেন। কৃষক-প্রজা পার্টিও ইউনাইটেড পার্টির রেষারেষি চলিতে থাকিল।

(৩) মি: জিয়ার সমর্থন লাভের চেষ্টা ১৯৩৪ সালের শেষ দিকে জিয়া সাহেব তাঁর লওনের স্বরং-নির্বাসন

ত্যাগ করিয়া বোধাই আদেন। সংগে-সংগেই কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। তাঁরই সমর্থনে সার আবদুর রহিম শিকার নির্বাচিত হন, সে কথা আগেই বলিয়াছি। ১৯৩৫ সালে তিনি মুদলিম লাগ পুন'গঠনে মন দেন। পাঁচ বছর তিনি বেশে না থাকায় মুদলিম লাগ ইতিমধ্যে মতেশ্রের হইয়া গিয়াছিল। এই সময় বংগীয় প্রাদেশিক মুদলিম লাগ আমাদের দলের দখলে। মোলবী মুদ্ধিবুর রহমান ইহার প্রেসিডেন্ট, ডাঃ আর, আহমদ সেক্রেটারি। আমার নিজের জিলার আমি উহার প্রেসিডেন্ট, উকিল মোঃ আবদুস সোবহান এই সময় ইহার সেক্রেটারি। এইভাবে মুসলিম লাগ তখনও আমাদের মত 'কংগ্রেসী মুদলমানদেরই' দখলে। কিন্তু আমরা সকলে প্রসা-আলোলন লইয়া এত ব্যস্ত যে মুদলিম লাগ সংগঠনের দিকে মন দিবার আমাদের সময়ই ছিল না। তবু আমরাই ছিলাম বাংলায় জিয়া নেত্ত্বের প্রতিনিধি।

আমাদের দলের ডাঃ আর আহমদের সংগে কলিকাতার প্রভাবশালী তরুণ মুসলিম নেতা মিঃ হাদান ইপাহানি, তঁর সহবমী আবদুর রহমান সিদ্দিকী প্রভৃতির অন্তরংগতা হিল অন্ত দিক হইতে। তাঁরা এই সময় 'নিউ মুসলিম মজলিস' নামে একটি প্রগতিবাদী প্রতিষ্ঠান চলোইতেন। মিঃ হাদান ইপাহানি দিলা সাহেবের একান্ত প্রিরপাত্র ছিলেন। বাংলার প্রসাজলা নাইট নগাবদের সাথে টক্কর দিতে গেলে জিলা সাহেবের সমর্থন কাব্দে লাগিবে, এই দিলান্ত করিলা মিঃ ইপাহানির মারকতে আমরা জিলা সাহেবকে দাওরাত করিলান। তিনি আদিলেন। ইপাহানিদের ওনং কামাক সিটুটের বাড়িতে উঠিলেন। রাতে ডিনারের পরে আলোচনা শুকু হইল। মোঃ ফ্যসুল হক, মোঃ আবদুল করিম, মোঃ সৈয়দ নওশের প্রভৃতি আমরা আট-নশজন ডিনারে ও আলোচনার শরিক হইলাম।

আলোচনার নীতিগতভাবে সকলে অতি সহজেই একমত হইলাম।
মুসলমানদের একতাবদ্ধ হওরা, নাইট-নবাবদের ধামাধরা রাজনীতি হইতে
মুসলিম সমাজকে মুক্ত করা, সাজ্রদারিক ঐক্যের মধ্য দিয়া মুদলিম স্বার্থ
রক্ষা করা ইত্যাদি ব্যাপারে কোনও মতভের দেখা দিল না। কিন্ত খুটিনাট
ব্যাপারে আন্তে-আন্তে বিরোধ দেখা দিতে লাগিল। জিলা সাহেবইতিমধ্যে

## षादेन পরিষদে প্রজা পার্টি

মুসলিম লীগকে পুনরজ্বীবিত করার উদ্দেশ্যে নতুন গঠনতম্ব রচনা করিয়া-ছেন। তাতে মুসলিম ভারতের রাজনীতিক আদর্শ-উদ্দেশ্য সহদ্ধে প্রগতিবাদী দাবি-দাওয়া লিপিবন্ধ হইয়াছে। সেই আদর্শ-উদ্দেশ্যকে ব্নিয়াদ করিয়া মুসলিম লীগ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নির্বাচন-সংগ্রাম পরিচালনা করিবে, জিলা সাহেবের উদ্দেশ্য তাই। কাজেই আমরা ব্ঝিলাম, আলোচনা দীর্ঘসায়ী হইতে বাধ্য। অতএব জিয়া সাহেরের সহিত আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বত আলোচনা চালাইবার জন্ম একটি প্রতিনিধি লে গঠন করা হইল। মোঃ শামস্থদিন, মোঃ আশরাফদিন, মোঃ রেযায়ে করিম, নবাবযাদা হাসান আলী, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও আমি প্রতিনিধি দলের মেশ্বর হইলাম। সৈয় দওশের আলী এই দলের লিডার হইলেন। সৈয়দ সাহেব দুই-একবার গিয়াই ক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আমরা যা করিব, তাতেই তাঁর মত আছে বলিয়া তিনি খসিয়া পড়িলেন। অতঃ-পর নেতাহীন অবস্থাতেই আমরা দিনের-পর- দিন আলোচনা চালাইয়া যাইতে থাকিলাম 🕟 ইতিমধ্যে আমরা আলবার্ট হলে এক জন-সভার আয়োজন করিলাম। বক্তা এক জিলা সাহেব। তিনি যুদ্ভিপূর্ণ সার-গর্ভ বন্ধতা করিলেন। তাতে তিনি ইংরাজের ধামাধরা তরিবাহক নাইট-নবালনের ক্ষিয়া গাল দিলেন এনং নেতৃত্ব হইতে তাহাদিগকে বাটাইয়া তাডাইবার জন্ম জনসাধারণকে উদাত্ত আহ্বান জানাইলেন। উপদংহারে তিনি প্রাণম্পর্শী ভাষায় বলিলেন: 'লেট্ দি ক্রিম অব হিন্দু সোসাইটি বি অর্গেনাইয়ড, আতার দি বেনার অব দি কংগ্রেস এও দি ক্রিম অব মুসলিম সোপাইটি আতার দিবেনার অব দি মুসলিম লীগ। দেন লেট আস, পুট আপ এ ইউনাইটেড ডিমাও ফর ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অব, আওয়ার ডিয়ার মাদারলাতে। আওয়ার ডিমাত উইল বি ইর রেযি ঠি-বল।' কানফাটা করতালি- ননি ও বিপুল উৎসাহের মধ্যে সভা ভংগ হইল।

(৪) লীগ-প্রজা আপোস চেষ্টা

কিন্তু আলোচনা যতই দীর্ঘ হইতে লাগিল আমাদের উৎসাহ ও আশা ততই কমিতে লাগিল। জিলা সাহেবের দাবি ছিল এই: (১)

কৃষক-প্রজা সমিতিকে মুসলিম লীগের টিকিটে প্রার্থী খাড়া করিতে হইবে;

(২) কৃষক-প্রজা পার্টির মেনিফেস্টো হইতে জমিদারি উচ্ছেদ দাবি বাদ
দিতে হইবে; (৩) পার্লামেন্টারী বোডে কৃষক-প্রজা পার্টির শতকরা
৪০ জন এবং মুসলিম লীগের শতকরা ৬০ জন প্রতিনিধি থাকিবেন;

(৪) মুসলিম লীগের প্রতিনিধি জিলা সাহেব নিজে মনোনীত করিবেন।
তার দাবির পক্ষে জিলা সাহেব বলিলেন: গোটা ভারতের সর্বত্র
একমাত্র মুসলিম লীগের টিকিটেই নির্বাচন চালাইতে হইবে। মুসলিমসংহতি প্রদর্শনের জন্ম এটা দরকার। জমিদারি উচ্ছেদ সম্পর্কে তাঁর
বক্তব্য এই যে ঐ দাবি বস্ততঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাযেয়াফত করার
দাবি। উহা মুসলিম লীগের মূল্মী তি-বিরোধী। তিনি মুসলিম লীগের
নল্লা ছাপা গঠনতন্ত্রের ৭নং ধারা আমাদিগকে দেখাইলেন।

পক্ষান্তরে কৃষক-প্রজা সমিতির তরফ হইতে আমাদের দাবি ছিল: কৃষক-প্রজা সমিতির টিকিটেই বাংলার নির্বাচন হইবে: তবে কেন্দ্রীয় পরিষদে কৃষক-প্রজা প্রতিনিধিরা মুসলিম লীগ পার্টির সদস্য হইবেন এবং নিথিল-ভারতীয় সমন্ত ব্যাপারে কৃষক-প্রজঃ সমিতি মুসলিন লীগের নীতি মানিয়া লইবে; (২) পার্লামেন্টারী বোডে' কৃষক প্রজা পার্টি' ও মুদলিন লীগের প্রতিনিবি আধা আধি হইবে; (৩) মুদলিন লীগ প্রতিনিধিরাও কৃষক প্রজা প্রতিনিধিদের মতই প্রাণেশিক মুদলিম লীগ ওয়াকিং কমিটি কত্রক নির্বাচিত হইবেন। আমাদের দাবির পক্ষে যুক্তি ছিল এই: বাংলার তপ্রিলী হিন্দুরা কৃষক-প্রজা পার্টির সমর্থক। মুস-निम नीम हिनि दे निर्वाहन हानारेटन वामना जादनत ममर्थन हानारेव। জিলা সাহেবের মনোনয়ংনঃ বিরুদ্ধে আমরা যুক্তি লিম যে পালামেণ্টারী বোডে'র মুসলিম লীগ প্রতিনিধিরা প্রাদেশিক লীগ ওরাকিং কমিট কর্ত্ক निर्वाहित इरेल जामना प्रतानन मुन्निम लीन कर्मीत्वन भूर्ग महर्यानिका পাইব। পক্ষান্তরে নমিনেশনের পিছন দুরার দিরা যদি কোনও অবাঞ্ছিত লোক পার্ল'মেন্টারী বোডে' স্থান পার তবে কর্মাদের মধ্যে অগস্তোষ ख शाबी निर्वाहत्न गछरगान प्रथा प्रित्व।

জিলা সাহেব আমাদের বৃক্তি মানিলেন না । তিনি বলিলেন : কেন্দ্রীর

#### আইন পরিষদে প্রজা পার্টি

পরিষদে কৃষক-প্রজা প্রতিনিধির মুসলিম লীগ পার্টিতে যোগ েওয়ার কথাটা বর্তমানে অর্থহীন, কারণ বেক্সীর পরিষদের নিহাচন এখন হইতেছে না। তপসিলী হিন্দুদের সহযোগিতা সম্বন্ধ তিনি বলিলেন, শুভ্রু নির্বাচন প্রথার ভিত্তিতে যখন নির্বাচন হইতেছে, তখন মুসলিম লীগ টিকিটে নির্বাচিত হইবার পরও তপসিলী হিন্দুদের সহযোগিতা পাওয়া যাইবে। আর পালামেন্টারী বোর্জে প্রাদেশিক লীগের প্রতিনিধি নির্বাচন সম্বন্ধ তিনি বলিলেন যে, প্রাদেশিক লীগ কৃষক-প্রজা সমিতির লোকেরই করতলগত। নির্বাচনেও তাঁদের লোকই আসিবেন। তাতে পালামেন্টারি বোর্জা এক দলের হইয়া পড়িবে, সর্বদলীয় মুসলমানদের হইবে না।

উভর পক্ষ স্ব স্ব মতে অটল থাকা সর্বেও আলোচনা কোন পক্ষই ভাংগিয়া দিলাম না। শেষ পর্যন্ত আপোস-চেটা সফল হইবে, উভর পক্ষই যেন এই আশার থাকিলাম। ইতিমধ্যে আমরা জানিতে পারিলাম জিলা সাহেব আমাদের সাথে আলোচনা চালাইবার কালে সমাত্তরালভাবে ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির নাইট-নবাবদের সাথেও আলোচনা চালাইতেছেন। আমাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি তা স্বীকার করিলেন। বলিলেন: 'সবল দলের মুসলমানকে এক পার্টিতে আনাই আমার উদ্দেশ্য।'

## (৫) উভয়-সংকট

এক দিনের বৈঠকে হঠাৎ জিল্লা সাহেব আমাদিগকে জানাইলেনঃ পালামেণ্টারী নোড সম্পকে জিল্লা সাহেবের দাবি কৃষক প্রজা সমিতির সভাপতি হক সাহেব ও সেকেটারি শামস্থাদিন সাহেব মানিয়া লইয়া-ছেন, আমাদের এ বিষয়ে নৃতন কথা বলিবার কোনও অধিকার নাই। আমর। বিশিত ও স্তাভিত হইলাম। শামস্থাদিন সাহেব সে দিনের আলোচনার ছিলেন না। আমাদের বিশ্বয় দূর করিবার জন্ম জিল্লা সাহেব মুচকি হাসিয়া এক টুকরা কাগজ দেখাইলেন। দেখিলাম, তাঁর কথা সতা।

আমরা ক্ষুর ও লক্ষিত হইয়া সেদিনের আলোচনা অসমাপ্ত রাথিয়াই

চলিয়া আসিলাম। হক সাহেব ও শামস্থদ্দিন সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করিলাম। তাঁদের কথাবার্তা আমাদের পছল হইল না। কলিকাতার উপস্থিত কৃষক প্রজা নেতাদেরে লইয়া একটি যরুরী পরামর্শ সভা ডাকি-লাম : ঢাকায় বলিয়াদির জমিদার খান বাহাদুর কাযিমুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব আমাদের সমর্থক ছিলেন। লোয়ার সার্কুলার (নোনাতলা) রোডম্ব তাঁর বাড়িতে এই পরামর্শ বৈঠক বসিল। হক সাহেব ও শামস্থ-দিন সাহেব এই সভায় তাঁদের কাজের সমর্থনে বজ্ঞা করিলেন। তাঁরা कानारेलन य किन्ना मार्ट्य क्रिमाति ऐर्फ्ट्रान्त पावि मानिता नरेता-এ অবস্থার পাল'মেন্টারী বোডে'র প্রতিনিধিত্ব লইয়া করিয়া আপোস-আলোচনা ভাংগিয়া দেওয়ার তাঁরা পক্ষপাতী নন। আমরা ইতিমধ্যেই খবর পাইয়াছিলাম যে সার নাষিমৃদ্দিনের পরামর্শে জিলা সাহেব জমিদারি উচ্ছেদের বিরোধিতা অনেকটা শিথিল করিয়া-ছেন। হক সাহেব ও শামস্থদিন সাহেবের কথার এখন আমরা খুব বেকায়দায় পড়িলাম ৷ আমরা নিজেদের সমর্থনে খুব জোর বন্ধতা করি-লাম। মুসলিম লীগের লিখিত গঠনতম্বের বিরোধী জিন্না সাহেবের ঐ মৌখিক প্রতিশ্রুতির মূল্য কি, সে সব কথাও বলিলাম। তারপর শুধ্ জমিদারি উচ্ছেদের কথাটাও যথেই নয়; বিনা ক্ষতিপুরণে উচ্ছেদটাই বড় কথা। আমাদের মেনিফেস্টোর কথাও তাই। এ সম্পর্কে জিলা সাহেব হক সাহেবকে কি প্রতি**হ্ন**তি দিয়াছেন, তা সভা সমক্ষে স্প**ট করি**য়। বলিতে আমরা হক সাহেশকে চ্যালেঞ্জ করিলাম। হক সাহেব ব: শাম-স্থাদন এ ব্যাপারে সভাকে সন্তই করিতে পারিলেন না। বুঝা গেল, আসলে ক্ষতিপুরণের কথাটা তাঁরা জিলা সাহেবের কাছে তুলেনই নাই। এই পয়েটে আমরা জিতিয়া গেলাম। কিন্ত এটা আমরা বৃধিলাম যে বিনা-ক্ষতিপুরণের শর্ত জিলা সাহেব মানিয়ালইয়া থাকিলে পাল'মেন্টারী বোডে' মাইনরিট হইয়াও আপোস করা উপন্থিত সদস্যগণের অধি-বাংশেরই মত। যাহোক জিলা সাহেবের কাছে একমাত্র বিনা-কতি-প্রণের ব্যাপারটা পরিকার করিবার ভার প্রতিনিধিদলের উপর দেওয়ঃ रहेन।

#### আইন পরিষদে প্রজা পার্টি

## (৬) আপোসের বিরোধিতা

আমরা প্রতিনিধিদলের মেষররা দেখান হইতে সার্কাস রোম্বিত ডাঃ আর আহমদের বাডি গেলাম। সমন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিলাম। আমরা একমত হইলাম যে হক সাহেব ও শামস্থদিন সাহেব সহ অধিকাংশ সদস্য এই আপোদের পক্ষপাতী এটা যেমন সত্য, এই আপোস করিলে কৃষক-প্রজা সমিতির অন্তিত্ব এই খানেই খতম এটাও তেমনি সতা। আমরা সংকটের দুই শিংগার ফীকে পড়িলাম। একমাত্র ভরসা জিলা সাহেব । তিনি যদি মেহেরবানি করিয়া বিনা-ক্ষতিপূরণের দাবিটা অগ্রাহ্য করেন, তবেই আমরা বাঁচিয়া যাই। সকলে মিলিয়া আলার দরগায় মোনাজাত করিতে লাগিলাম: জিলা সাহেব যেন আমাদের দাবি না মানেন। নিজের স্বার্থের বিক্রমে জীবনে আরেক বারমাত্র আলার দরগার মোনাজাত করিয়াছিলাম। এক টাকা দিয়া ত্রিপুরা স্টেট **ল**টারির টিকিট করিয়াছিলাম। প্রথম প্রস্থার এক লক্ষ। তৎকালে সারা ভারতবর্ষে বিশাসী অথচ মোটা টাকার লটারি ছিল মাত্র এই একটি। করেক বছর ধরিয়া এই লটারির টিকিট কিনিতেছিলাম। টিকিট কিনার পর্দিন হইতে খেলার ফল ঘোষণার দিন পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস কাল খোদার দরগায় দিনরাত মোনাজাত করিতাম জিতার জন্ম। কিন্ত একবার হারিবার জন্ম তেমনি মোনাজাত করিয়াছিলাম। কারণ পকেটে টিকিটসহ পাঞ্জাবিটা ধুপার বাড়ি দিরা ফেলিয়াছিলাম। ধুপার ভাটতে পড়িয়া তার চিহ্ন ছিল না। তেমনি এবার পাঁচ-ছয় বন্ধতে দোওয়া করিতে থাকিলাম : 'হে খোদা, জিলা সাহেবের মন কঠোর করিয়া দাও।'

পরদিন নিধারিত সময়ে জিলা সাহেবের সহিত দেখা করিলাম।
দৃ-এক কথার বৃঝিলাম. বিনা-ক্ষতি প্রণে জমিদারি উচ্ছেদে তিনি
কিছুতেই রাষী হইবেন না; কারণ ওটাকে তিনি ফাণ্ডামেন্টাল মনে
করেন। তখন আমরা নিশ্চিত হইরা বিনা-ক্ষতিপ্রণের উপর জোর
দিলাম। এমনকি, আমরা এতদূর বলিলাম যে পালামেন্টারি বোডা
গঠনে কৃষক-প্রজা পার্টিকে শতকরা ৪০ এর ছলে আরও কমাইরা দিলেও

আমরা মানিরা নিতে পারি, কিন্ত বিনা-ক্ষতিপূরণের প্রশ্নের মত ফাডামেন্টালে আমরা কোনও আপোস করিতে পারি না। জিলা সাহেবের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বারেরাফতের বুজির খণ্ডনে আমরা ফর্ন ওরালিস, পাঁচসালা, দশসালা ও চিরস্থারী বন্দোবন্তের উলেথ করিরা দেখাইবার চেটা করিলাম যে জরিদাররা আসলে জমির মালিক নর, ইজারাদার মাত্র। তাছাড়া, কৃষক-প্রজা সমিতি বাংলার সাড়ে চারি কোটি কৃষক-প্রজার কাছে এ ব্যাপারে ওরাদাবদ্ধ। আমরা সে ওরাদা কিছুতেই খেলাফ করিতে পারি না। জিলা সাহেব আমাদেরে মাফ করিবেন।

জিলা সাহেব তাঁর অসাধারণ তীক্ষ বৃদ্ধিতে বৃথিয়া ফেলিলেন, আমরা ভাংগিরা পভিবার চেটা করিতেছি। গত এক সপ্তাহের বেশী সমর ধরিয়া তিনি আমাদিগকে ধমকাইরাছেন, কোনঠাসা করিরাছেন, তুচ্ছ-তাচ্ছিলা করিয়াছেন, কিন্তু কখনও তিনি ভাংগাভাংগি চাছেন নাই। সেটা যদি চাইতেন, তবে এক দিনেই আমাদেরে বিদার করিরা দিতে পারিতেন। তিনি এক কথার মানুষ। দর-ক্যাক্ষি তারে ধাতের মধ্যেই নাই। এমন লোক যে এক সপ্তাহের বেশী দিন ধরিরা দিনের পর দিন আমাদের সাথে আলোচনা চালাইরা গিরাছেন, তাতে কেবলমাত্র এটাই প্রমাণিত হর যে আমাদের সাথে তার মৃলগত পার্থকা যতই থাকুক, তিনি আমাদের মধ্যে ভাংগাভাংগি চান নাই। এই দিন সামাদের মধ্যে ভাংগাভাংগির মনোভাব দেখিরা তিনি বেশ একটু চঞ্চল এবং তাঁর ধাত-বিবোধী বৃক্তম নরম হইর। গেলেন। অতিরিক্ত রক্তম মিট্ট ভাষার তিনি আমাদের দাবির অবোক্তিকতা বৃকাইবার চেটা করিলেন। তিনি আমাদেরে দেখাইলেন, হিনা-কভিপ্রণের কথাটা আমরা নৃতন তুলিতেছি। আমরা বলিলাম যে, উচ্ছেদ কথাটার মধ্যেই বিনা-ক্ষতিপূরণ নিহিত রহিরাছে। উচ্ছেদ কথার সংগে ধরিদ বা পার্চেব, হকুম-দধল বা একুইবিশন-রিকুইবিশনের পাৰ্থকা আমরা জিলা সাহেবের মত বিশ-বিখ্যাত উকিলকে বুকাইবার (Bहे) कतिनात । जित्रा जारहर चात्र कि कतिर्दन ? चामारमत धरे অপ্রেটাকে তিনি শুধু চাইন্দিশ বা শিশু-স্থলত বলিয়াই হাজিয়া দিলেন

#### আইন পরিষদে প্রজা পার্টি

এবং আমাদিগকে এই ছেলেমি না করিরা 'সেন্সিবল' হইতে উপদেশ দিলেন।

## (१) ज्यादनाइमा वार्थ

কিছ আমরা সেনসিবল হইলাম না। কারণ আমরা মন ঠিক করিরাই আসিরাছিলাম। ক্ষতিপুরণের প্রত্নেই জিল্লা সাহেবের সহিত আমাদের ভাংগাভাংগি হইল, বিনা-ক্ষতিপুরণের দাবি মানিয়া নিলে আমরা পার্ল'মেন্টারি বোডে' আরও কম সীট নিতে রাষী ছিলাম, এই মর্মে পরদিনই খবরের কাগযে বিশ্বতি দিবার জন্ম আমরা তৈরার হইতেছিলাম। আমাদের পার্ট'র মুসারিদা-বিশারদ ইংরাজীতে স্থপণ্ডিত অধ্যাপক হুমারুন কবির সাহেব এই মর্মে একটি মুদাবিদা খাড়া করিয়াই আজিকার বৈঠকে আসিরাছিলেন। স্নতরাং আমরা আর বিলম্ব করিলাম না। উঠিরা পড়িলাম। আপোস না হওরার জন্ম আমরা যারপর নাই দৃঃথিত হইয়াছি, সেই মর্মবেদনা জানাইয়া অতিরিক্ত নুইয়া 'আদাব আর্য'বলিয়া আমরা বিদার হইলাম। জিলা সাহেব আসন হইতে উঠিয়া আমাদের দিকৈ আসিলেন বিদারের শিষ্টাচার দেখাইবার জন্ম। দরজার পর্দ। পার হইবার আগেই জিল্লা সাহেব আমাকে নাম ধরির। ডাকিলেন। আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। বছুরা স্বভাবতঃই ফিরিলেন না। জিলা সাহেব আমার কাছে আসিয়া আমার কাঁধে হাত দিলেন। বলিলেন: 'ডোণ্ট বি মিসগাইডেড বাই আশরাফদ্দিন। হি ইষ এ হোলহগার। ইউ আর এ সেনসিবল ম্যান। আই কোরাইট ব্লিএলাইব ইওর এংযাইটি ফর দি ওরেলফেরার অব দি পেযেন্টস। বাট টেক ইট क्रम मि ऐरे पाएँ मुमिनम मिना निर्देश है ऐरेन तिलात वि वर्त है ডু এনি শুড টু দেম।'

আমি এ কথার বিক্তে বৃক্তি দিবার জন্ম মুখ খুলিতেছিলাম। ধমক দিরা আমাকে থামাইয়া দিলেন এবং আমার কাঁধ হইতে ডান হাতটা আমার মাধার রাখিরা বলিলেনঃ 'ডোক্ট আগু' উইখ মি। আই নো মোর স্থান ইউ ডু। রিষ গো টু এভরি হোম, এও ক্যারি দি মাসেক

অব মুসলিম ইউনিটি টু ইচ এও এভরি মুসলিম। স্থাট উইল সার্ভ দি পেযেণ্টদ মোর স্থান ইওর প্রজা পার্টি'।'

আমি বুঝিলাম এটা তর্ক নয় আদেশ। এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি চলে না। কাজেই কোন কথা বলিলাম না। আদলে বলিবার সময়ই তিনি দিলেন না। কথা শেষ করিয়াই আমার মাথা হইতে হাতটা নামাইয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিলেন। আমি ভক্তি-ভরে ঈষং নুইয়া তাঁর হাত ধরিলাম। তিনি দুইটা ঝাকি দিয়া বলিলেনঃ গুড বাই এও গুড লাক।

বছুরা বিশেষ কৌতুহলের সংগে আমার অপেক্ষার বারাশার পারচারি করিতেছিলেন। দু-এক মিনিটের মধ্যে আমি বাহির হইরা আসার তাঁদের কৌতুহলের স্থান দখল করিল বিশার। শুধু বছুবর আশারাফুদ্দিন তাঁর স্বাভাবিক ঘাড়-দোলানো হাসিমুখে বলিলেন: তোমারে নরম পাইরা এক ু আলাদা রকমে ক্যানভাস করলেন বৃথি ? গলাইতে পারলেন ?

সকলেই হাসিলেন। আমিও হাসিলাম। ওতেই কাজ হইল। কোনও জবাবের দরকার হইল না। তার সময়ও পাওয়া গেল না।
নৃতন বিশ্বয় আমাদের সকলের মন কব্যা করিল। ইসপাহানি সাহেব-দের বাড়িতে জিলা সাহেবের জয় যে কামরা নিনিট ছিল, সেটা হইতে বাহির হইরা প্রথমে একটা প্রশন্ত বারাশার পড়িতে হয়। সে বারাশাপার হইরা বিশাল স্বরিং রুমে চুকিতে হয়। আমরা ড্রিং রুমে চুকিয়াই দেখিলাম, হক সাহেব ও মোমিন সাহেব একই সোফার পাশাপাশি বিসয়া আছেন। আমরা উভয়কেই আদাব দিলাম। হক সাহেব জিগ্লাসা করিলেনঃ কি হৈল? অধ্যাপক কবির জানাইলেনঃ ফাঁসিয়া গিয়াছে। মোমিন সাহেব আমাদের দিকে না চাহিয়া শুধু নবাব্যাদা হাসান আজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ তোমরা মাধা-গরম রাজনৈতিক নাবালকেরা নিজেরা ত কিছু করতে পারবেই না, আমরা প্রবীণদেরেও কিছু করতে দিবে না।

আমরা মোমিন সাহেবের সহিত তর্ক না করিয়া দু-চার কথার হক সাহেবকে আমাদের মোলাকাতের রিপোর্ট দিরা চলিরা আসিলাম।

#### আইন পরিষদে প্রজা পার্টি

পরদিনই খবরের কাগযে বাহির হইল জিলা সাহেব কৃষক-প্রজা সমিতি বাদ দিরা ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির সহিত আপোদ করিয়াছেন। ঐ পার্টি নিজেদের নাম বদলাইরা মুসলিল লীগ নাম ধারণ করিয়াছেন। আমাদের পক্ষ হইতে অবশ্য বিশ্বতি বাহির হইল যে ক্ষতিপ্রণের প্রনেই জিলা সাহেবের সহিত আমাদের আপোস হইতে পারিল না।

ইহার পর প্রকাশ মাঠের সংগ্রাম অবশুদ্রাবী হইরা পড়িল। যদিও আগের প্রাদেশিক মুসলিম লীগ আমাদেরই দখলে ছিল, কিন্তু জিলা সাহেবের মোকাবেলার আমাদের সে দাবি টিকিল না। তাছাড়া কৃষকপ্রজা সমিতির মত অসাম্প্রদায়িক শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান আর মুসলিম লীগের মত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এক সংগে চালাইবার চেটার মধ্যে যে অসংগতি এমন কি রাজনৈতিক অসাধুতা ছিল, অল্পদিনেই তা স্থাপটি হইরা উঠিল। আমরা অবশ্বা গতিকেই মুসলিম লীগের দখল ছাড়িরা দিয়া কৃষক-প্রজা সমিতিতে মনোনিবেশ করিলাম। ফলে এই নির্বাচনযুদ্ধ কৃষক-প্রজা সমিতি ও মুসলিম লীগের সম্মুখ-যুদ্ধ পরিণত হইল।

# वस्ट वशास

# নিৰ্বাচন-যুদ্ধ

# (১) জুনুর-প্রসারী সংগ্রাম

১৯৩৭ সালের এই নির্বাচন মুসলিম বাংলার ইতিহাসে এক শ্বরণীর ঘটনা। বৃদ্ধটা দৃশ্যতঃ কৃষক-প্রজা পার্ট ও মুসলিম লীগ এই দুইটি দলের পার্লামেণ্টারি সংগ্রাম হইলেও ইহার পরিণাম ছিল স্ব্দূর প্রসারী। আমরা কর্মীরা এই নির্বাচনের রাজনৈতিক গুরুত্ব পুরাপুরি তখনও উপলব্ধি করিতে পারি নাই সত্য কিন্ত সাধারণভাবে কৃষক-প্রজাগণের এবং বিশেষভাবে মুসলিম জনসাধারণের অর্থ নৈতিক কল্যাণ-অকল্যাণের দিক হইতে এ নির্বাচন ছিল জীবন-মরণ প্রশ্ন, এটা আমরা তীরভাবেই অনুভব করিতাম। ঐক্যবন্ধভাবে কঠোর পরিশ্রমও করিরাছিলাম সকলে। মুসলিম ছাত্র-তরুণরাও সমর্থন দিরাছিল আশাতিরিজক্রপে।

পার্টি হিসাবে দুই দলের স্থবিধা-অস্থবিধা বিচার করিলে দেখা যাইবে উভর পক্ষেরই কতকণ্ডলি স্থবিধা-অস্থবিধা দুইই ছিল। মুসলিম লীগের পক্ষে স্থবিধা ছিল এই কয়টি:

- (১) মুসলিম জনসাধারণ মনের দিক দিরা মোটামুটি মুসলিম সং-হতির প্রয়োজনীরতার বিশাস করিত।
- (২) প্রজা সমিতির অক্সতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মোহাত্মদ আক্রম বাঁ ও তাঁর সাথে মোঃ তমিবৃদ্দিন খাঁ খানবাহাদুর আবদ্দা লোমিন সহ অনেক প্রজা-নেতা মুসলিম লীগে বোগ দিরাছিলেন। প্রবীণ প্রজা-নেতাদের অনেকে স্বতম্ব প্রজা-পার্টি গঠন করিরাছিলেন।
- (৩) মওলানা আক্রম খাঁ এই সমর মুসলিম বাংলার একমাত্র দৈনিক 'আজাদ' বাহির করেন, কৃষক-প্রজা গার্চীর কোনও সংবাদপত্র ছিল না।
  - (৪) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে নিধিল ভারতীর ভিত্তিতে

## নিৰ্বাচন-বৃদ্ধ

একটা নির্বাচনী মৈত্রী হয়। তাতে বোষাই বৃদ্ধপ্রদেশ মাল্লাঞ্চ ও বিহারে ঐ দুই প্রতিষ্ঠান বৃক্তভাবে নির্বাচন-সংগ্রাম চালান। বাংলার নির্বাচনেও তার তেউ লাগে। কংগ্রেসের সমর্থক জমিয়তে-ওলামার-হিন্দ্র্ মুসলিম লীগ প্রার্থীদেরে ভোট দিবার জন্ত ফতোয়া জারি করেন।

(৫) মুসলিম লীগের তরফ হইতে প্রচার চালাইবার জন্ম প্রচুর অর্থের ব্যবস্থা ছিল। পক্ষান্তরে কৃষক-প্রজা পার্টির কোনও তহবিল ছিল না। প্রাথীরাও প্রায় সবাই গরিব।

পক্ষান্তরে কৃষক-প্রজা পার্টি'র অনুকুল অবস্থা ছিল এই করটি :

- (১) কৃষক-প্রজা আন্দোলনের ও ব্যক্তিগতভাবে হক সাহেবের খুবই জনপ্রিরতা ছিল। জমিদারি উচ্ছেদ, মহাজনি শোষণ অবসান, কৃষি-খাতকের পুরবন্ধা দূরকরণ প্রভৃতি গণ-দাবির মোকাবেলার মুসলিম লীগের কোনও গণ-কল্যাণের কর্ম-সুচী ছিল না।
- (২) কৃষক প্রজা পার্টির কমীরা নিবিলাস সমাজ সেবক দেশ-কমী। তাঁদের জন-সেবার দৃষ্টান্ত জনগণের চোথের দেখা অভিজ্ঞতা। বিনা পরসার পারে হাটিরা এঁরা প্রচার করিতেন। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের বড় লোক প্রার্থীদের ক্মীরা চটকদার বেশে প্রসারে বাহির হইতেন।
- (৩) মুসলিম ছাত্র-ভক্ষণরা সকলেই প্রগতিবাদী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কৃষক-প্রজা পার্টির সমর্থক ছিল ।
- (৪) নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ মৈত্রী হওরার বাংলার নাইট-নবাবরা প্রজা-কর্মীদেরে কংগ্রেসের ভাড়ার্টরা বলিরা গাল দিতে অস্থবিধার পড়িলেন। পক্ষান্তরে কংগ্রেস-লীগ মৈত্রী বাংলার কংগ্রেস মানিরা না লওরায় তাঁদের অনেকে এবং অনেক খবরের কাগ্য কৃষক-প্রজা পার্টির প্রচার-প্রপেগেডার সমর্থন করেন।
- (৫) পর পর কতকণ্ডলি নাটকীর ঘটনার জনমত প্রজা-পার্টির দিকে উদীপ্ত হর: (ক) হক সাহেবের পক্ষ হইতে (আসলে তার অনুমতি না লইরাই) ডাঃ আরু আছমদ বাংলার যে কোন নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনে প্রতিঘশিতা করিবার জন্ম সার নাবিমুদ্দিনকে চ্যালেঞ্জ করেন। (খ) বাংলার লাট সার নাবিমুদ্দিনের পক্ষে ওকালতি করার

হক সাহেব লাট সাহেবের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধদেহি বিরতি দিরা দেশমর বাহ,বাহ, পান। (গ) সার নাথিমুদ্দিনের আপন জমিদারি পটুরাখালি নির্বাচনী এলাকাই হল-যুদ্ধের মরদান নির্বাচিত হওয়ার ঘটনার নাটকছ শতগুণ বাড়িয়া যায়। সারা বাংলার, সারা ভারতের এবং শেষ পর্যন্ত সারা দুনিয়ার, দৃষ্টি পটুরাখালির দিকে নিব্দ হয়।

## (২) পটুয়াখালি হন্দ্ৰ-যুদ্ধ

একদিকে ইংরাজ লাটের প্রির পাত্র সার নাথিমুদ্দিনের পক্ষে সরকারী প্রভাব ও ক্ষমতা এবং নাইট নবাবদের দেদার টাকা, অপরদিকে খেতাব-বিত্তহীন হন্ধ প্রজা-নেতা হক সাহেবের পক্ষে তাঁর মুখের বুলি 'ডালভাত'ও সমান বিত্তহীন প্রজা-কর্মীরা। রোমান্টিক আদর্শবাদী ছাত্ররা স্কুল-কলেজের পড়া ফেলিরা বাপ-মায়ের দেওরা পকেটের টাকা খরচ করিরা চারিদিক হইতে পটুয়াখালিতে ভাংগিয়া পড়িল। এর টেউ শুধু পটুয়াখালিতে সীমিত থাকিল না। সারা বাংলার বিভিন্ন নির্বাচন-কেন্দ্রেও ছড়াইয়া পড়িল। হক সাহেব খাজা সাহেবের প্রায় ডবল ভোট পাইয়া নির্বাচিত হইলেন। তাঁর বরাবরের নিজের নির্বাচন-কেন্দ্র পিরোজ-পুর হইতেও তিনি নির্বাচিত হইলেন।

আমার নিজের জিলা মরমনসিংহে আমাদের বিপুল জরলাভ হইল।
আমি নিজে না দাঁড়াইরা কৃষক-প্রজা প্রাথীদেরে জিতাইবার জন্ম দিনরাত সভা করিরা বেড়াইলাম। কঠোর পরিত্রম করিলাম আমারই মত
গরিব সহকর্মীদেরে লইরা। ফলে এ জিলার প্রধান-প্রধান লীগ নেতা খান
বাহাদুর শরফুদ্দিন, খান বাহাদুর নুরুল আমিন, খান বাহাদুর গিরাস্থদিন,
প্রিলিপাল ইরাহিম খাঁ, মোঃ আবদুল মোনেম খাঁ প্রভৃতি সকলকে
ধরাশারী করিলাম। জিলার মোট ষোলটি মুসলিম সীটের মধ্যে কৃষক-প্রজা
পার্ট পাইরাছিল এগারটি, মুবলিম লীগ পাইরাছিল মাত্র পাঁচটি। উল্লেখযোগ্য বে জিলা সাহেব স্বরং মরমনসিংহ জিলাতেই অনেকণ্ডলি নির্বাচনকেলে সভা-সমিতি করিরাছিলেন। তাঁর মত ব্যক্তিষ্ঠালী নির্বাচনবিশারলও মরমনসিংহের মুসলিম ভোটারদের মনে দাগ কাটতে পারেন
নাই।

## (৩) নয়া টেকনিক

বরিশালের পরে ময়মনসিংহ জিলাতেই কৃষক-প্রজা পার্টি স্বচেরে বেশীহারে আসন দখল করিয়াছিল। ময়মনসিংহ জিলার এই অসামায় সাফল্যের কারণ ছিল তিনটি। এই তিনটি কারণই ছিল এই জিলার কৃষক-প্রজা কর্মীদের প্রচার-প্রপেগেণ্ডার টেকনিক। আত্ম-প্রশংসার মত শোনা গেলেও বলা দরকার যে তিনটি টেকনিবই আমার নিজের উদ্ভাবিত। সহকর্মীদেরে 🕈 টেকনিকের ব্যাপারে আগেই তালিম দিয়া লইয়াছিলাম। একটি এই: এ জিলার কৃষক-প্রজা বজারা মুসলিম লীগের 'মুসঙ্গিম সংহতির' লোগানকে সামনাসামনি আক্রমণ, ফ্রন্টাল এটাক, করিতেন না। মুসলিম জমিদারের সংগে মুসলিম প্রজার, মুসলিম মহাজনের সাথে মুসলিম খাতকের সংহতির কথা বলা হাস্ফকর, এ ধরনের মাম্লি যুক্তিত ছিলই। এ ছাড়া অবস্থা ভেদে এবং স্থান ভেদে দরকার মত আমাদের বজারা এই যুক্তি দিতেন : 'আমরাও মুস,লিম সংহতি চাই। তবে আমাদের দাবি এই যে সে মুসলিম-সংহতি হইবে কৃষক-প্রজাদের কৃটিরের আংগিনায়, নবাব-স্থবাদের আহসান-মন্যিল বা রাজ-প্রাসাদে নয়। বাংলার মুদলমান্দের মধ্যে জমিদার মহাজন আর কয়জন? শতকরা পঁচারকাই জন মুসলমানই আমরা কৃষক। কাজেই আমরা কৃষক-প্রজা কর্মীরা বলি: হে মৃষ্টিমেয় মুস্লমান জমিদার-মহাজনেরা, আপনারা নিজেরা পৃথক দল না করিয়া মুসলিম-সংহতির থাতিরে চলিরা আস্থন পঁচারকাই জনের দল এই কৃষক-প্রজা-সমিতিতে ।' এর পরে মুসলিম লীগের বন্ধারা হাজার সংহতির কথা বলিয়াও দেখানে দাঁত ফুটাইতে পারিতেন না।

আমাদের বিতীর টেকনিক ছিল এইরপ। আমাদের বজারা তাঁদের বজ্,তার বলিতেন: 'আমাদের বজ্,তা ও যুক্তি-তর্ক শুনিলেন। কোন দলকে আপনারা ভোট দিবেন, আজই এই মুহুর্তে তা শ্বির করিরা ফেলিবেন না। করেকদিন পরেই এখানে মুসলিম লীগের সভা হইবে। আপনারা দলে-দলে সে সভার যোগদান করিবেন। মন দিয়া তাঁদের বজ্,তা

শূনিবেন। আমাদের বৃক্তি ও তাঁদের বৃক্তি মিলাইরা তুলনামূলক বিচার করিবেন। তারপর ঠিক করিবেন, কোন দলকে আপনারা ভোট দিবেন।' আমাদের বজাদের এই ধরনের বজ্ঞতার মোকাবিলার মুসলিম লীগ বজারা তাঁদের সভার বলিতেন: 'কৃষক-প্রজার লোকেরাও এখানে সভা করিতে আসিবে। তাদের কথা শুনিবেন না। তাদের সভার বাইবেন না। ওরা মুসলিম-সংহতি-ধ্বংসকারী হিন্দু-কংগ্রেসের ভাড়াটিয়া লোক। ওদেরে ভোট দিলে মুসলমানদের সর্বনাশ হইবে।'

এই দুই সম্পূর্ণ বিশরীত ধরনের বক্ত,তার মুসলিম জনসাধারণ স্বভাবতঃই কৃষক-প্রজা পার্টির সমর্থক হইরা পড়িত। যে দল অপর পক্ষের বক্ত,তা শুনিরা পরে কর্তব্য ঠিক করিতে বলে, তারা নিশ্চরই অপর দলের চেরে শ্রেষ্ঠ। এই সাধারণ কাও-জ্ঞান মুসলিম জনসাধারণের আছে এটা ষারা বিশাস করেন নাই তারাই রাজনীতিতে হারিরাছেন।

আমাদের তৃতীর টেকনিক ছিল উভর পক্ষের যুক্ত নির্বাচনী সভার আরোজন করার দাবি। আমাদের বন্ধারা কোন অঞ্চলে গিরাই প্রস্তাব দিতেন: 'কি দরকার অত টাকা-পরসা খরচ ও অতশত পরিশ্রম করিরা দুইটা মিটিং করিরা জন সাধারণকে তকলিফ দিবার? দুই পক্ষ মিলিরা একটা সন্ধা করা হউক। খরচও কম হইবে। লোকও বেশী হইবে। উভর পক্ষের সমান সংখ্যক বক্তা সম-পরিমাণ সমর বন্ধতা করিবেন। আমাদের পক্ষের এই প্রস্তাবে মুসলিম লীগাররা স্বভাবতঃই আপত্তি করিতেন। বেখানেই আপত্তি করিরাছেন, পরিশাম তাঁদের পক্ষে সেখানেই খারাপ হইরাছে। আমাদের প্রস্তাবটা ছিল দুধারি তলওরার: মানিকেও আমাদের জিত।

## (৪) উত্তর টাংগাইল

এই টেকনিকে সবচেরে বেশী ম্যাজিকের কাজ হইরাছিল টাংগাইল মহকুমার মধুপুর-গোপাজপুর নির্বাচন-কেন্দ্রে। এথানে নবাবযাদা সৈরদ হাসান আজী আমাদের প্রার্থী। আর প্রিজিপাল ইরাহিম শাঁ সাহেব মুসজিম জীগ প্রার্থী। নবাববাদা ব্যক্তিগতভাবে প্রগতিবাদী তরুণ

## নিৰ্বাচন-বৃদ্ধ

हरेटलक 'अल्डाहादी स्थिमात्र' विनद्गा भतिहिल नवाव वाहामृत नवाव भकाषदा देवादीय थे। **जाट्य अनिधन्न मिका**विप, আলীর পুত্র। স্পরিচিত সাহিত্যিক ও প্রবীন সমাজ-সেবক। তাছাড়া স্বয়ং জিলা সাহেব **बर्ट निर्वाहनी-क्टल श्रुव धृमधारमत जारथ कन-जडा कतिहारहन । ब जरतत्र** क्ल इरेल धरे य निर्वाहत्त्व माज मुखाइ थात्नक चार्ग क्किन नवावयाना সকাল বেলা আমার বাদার হাযির। তার মোটর ধূলার সাদা। নিজের চেহারা তাঁর উদ্বুখুস্থ। কয়দিন ধরিয়া না জানি শেভও করেন নাই। গোসলও করেন নাই। অমন সুলর চেহারাখানা একদম মলিন। কত রাত ঘুমান নাই। চোখ লাল। চোথের চারধারে কালশিরা পড়িরা গিয়াছে। এমন অসময়ে তাঁকে দেখিয়া বিশ্বিত হইলাম। উদ্বিধত হইলাম। কারণ জিগ্নাসা করিলাম। তিনি বলিলেন: ইলেকশনে জিতার তাঁর কোনই চান্স নাই। তিনি বড় জোর এক আনি ভোট পাইবেন: পনর আনিই পাইবেন প্রিলিপাল সাহেব : এ অবস্থায় ইলেকশন লডিয়া কোনও লাভ নাই। তিনি হাজার দশেক টাকা থরচ করিবেন বাজেট করিয়া-ছিলেন। অধেকের বেশী খরচ হইয়া গিরাছে। বাকী টাকাটা তাঁর নিজের ইলেকশনে নিশ্চিত অপবায় না করিয়া অক্সাক্ত গরিব প্রার্থীর পিছনে তিনি আমার কাছে আসিয়াছেন। তিনি আর ইলেকশন করিবেন না, কর্মীদেরে তা বলিয়া আসিরাছেন।

আমি এক ধ্যানে তাঁর কথাওলি শুনিলাম। এক দৃতে তাঁর দিকে চাহিরা রহিলাম। বড় লোকের আদরের দুলাল। কাঁচা সোনার মত চেহারা। জীবনে কোনও সাধ অপূর্ণ রাখেন নাই বিলাসী বাবা। কোনও নির্বাচনে হারেনও নাই আজো। অল্পনি আগে ক্বক-প্রজা টিকিটে বিপুল ভোটাধিক্যে লোক্যাল বোর্ড ও ডিস্টিটে বোর্ডে নির্বাচিত হইরাছেন। মিউনিসিগ্যালিটির ভাইস চেরারম্যান হইরাছেন। আর আক স্বচেরে ওক্তব্পূর্ণ নির্বাচনে রাজনৈতিক জীবনের শুক্ততেই ওরুণ মনে এমন আঘাত পাইরাছেন। সেটাও বড় কথা নর। সে পরাজরের নিশ্চিত সন্তাবনার সামনে কি অপক্ষপ বীর্ষের সাথে

বুকটান করিয়া দাঁড়াইয়াছেন! না, এ তরুপকে হারিতে দেওয়া হইবে না।

এক নাগাড়ে অনেক দ্র ট্রেন ও সাইকেল প্রমণ করিয়া অনেকণ্ডলি
সভা করিয়। মাত্র গতরাতে বাসায় ফিরিয়াছি। ভালরূপ খাওয়া-য়ুমও
হয় নাই। আবার এই দশটার গাড়িতেই আরেকটা সভা করিতে
যাইবার কথা। এক মুহুর্তে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলাম। নবাব্যাদার
নির্বাচনী এলাকাতেই যাইব। নবাব্যাদাকে বলিলাম শেভ-গোসল
করিয়া চারটা ডাল-ভাত খাইয়া একটু বিশ্রাম করিতে। আমিও তাই
বিলাম। সন্ধার দিকে ধনবাড়ি পোঁছিলাম। অনেক রাত পর্যন্ত
পরবর্তী দিনসমূহের জন্ম য়ান-প্রোগ্রাম করিলাম। সকাল হইতে সভা
করিয়া চলিলাম। তিনদিনে তিনটা বড় সভা করিলাম। আর পথের
থারের সভা—রোড সাইড মিটিং করিলাম উনিশটা। হাটের সভা
করিলাম না। কর্মীরা ঢোল ও চোংগা লইয়া আগে-আগে চলিয়া
যাইতেন। এক সভা শেষ করিতে-করিতে দুই তিন মাইল দ্রে আরেকটা
সভার আয়োজন হইয়া যাইত। সভা মানে দুই তিন পাঁচ সাত শ লোকের
জমারেত। বড় সভা যে কয়টা করিলাম তার দুইটা ছিল যুক্ত সভা।

যুক্ত সভার মধ্যে খোদ ভ্রাপুরের সভাটাই ছিল সবচেরে বড়ও ওকংপূর্ণ। এটা ইরাহিম খাঁ সাহেবের কর্ম-ক্ষেত্র। এই স্থানটাকে উন্নত করার কাজে প্রিন্ধিপাল সাহেব তাঁর কর্ম-জীবনের বেশীর ভাগ বার করিরাছেন। এই ভ্রাপুরেই নির্বাচনী যুক্ত সভা। অঞ্চলের সব চেরে মান্তগণা সব চেরে বরোজাের এক মুরুক্বিকে সভাপতি করা হইল প্রিন্ধিপাল সাহেবের প্রন্তাব-মত। কথা হইল : তিনি আর আমি মাত্র এই দুই জন বক্ত,তা করিব। আমাদের বন্ধ,তা শেষে প্রতিশ্বী প্রার্থী নবাব্যাদা দাঁড়াইরা জনসাধারণকে শুধু একটা সেলামালেকুম দিবেন।

প্রিলিপাল ইরাহিম খাঁ রাজনীতি, সাহিত্য-সাধনা ও প্রজা-আন্দোলন সব বাাপারেই আমার নেতা ও মুক্তবি । ছাত্র-জীবনেও তিনি ছিলেন আমাদের নেতা ও 'হিরো'। তাঁরই সংগে নির্বাচনী বন্ধ,তার লড়াই করিতে হইতেছে। এর একটু ইতিহাস আছে। প্রিলিপাল সাহেব

## নিৰ্বাচন-যুদ্ধ

মরমনসিংহ প্রজা আন্দোলনের অক্ততম প্রধান নেত।। নির্বাচনের প্রাক্তালে তিনি টাংগাইল মহকুমা প্রজা সমিতির প্রেসিডেন্ট। কাজেই স্বভাবতঃই তিনি নির্বাচনে প্রজা-সমিতির মনোনয়ন চাহিয়া দরখান্ত দিলেন। আমাকে বাজিগতভাবে একটা চিঠিও দিলেন। প্রজা-সমিতি তাঁর মত যোগ্য ব্যক্তি ও প্রবীণ নেতাকে মনোনয়ন দিবে নিশ্চয়ই। কিন্তু এক ু অমুবিধা हरेल बरे य नवावयाना हानान जानी बदः शिनिनान नाट्य बकरे थनाकात लाक। मतानम् हारेलन उछत्य थकरे थनाका रहेत्छ। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। নবাব্যাদাকে নিজ এলাকা হুইতে নমিনেশন না দিলে আর দেওরাই যায় না। তিনি তরুণ ও অপরিচিত। যা-কিছু পরিচয় তাঁর বাপের নামে। প্রজাদের পক্ষে দেটা স্থপরিচয় নয়। পক্ষান্তরে প্রিন্সিপাল সাহেব সারা বাংলায় স্থপরিচিত। যে কলেজের তিনি প্রিশিপাল সেই করটিয়া কলেজ মধ্য-টাংগাইল নির্বাচক মওলীতে অবস্থিত। তাঁর শক্তির উৎস যে ছাত্র-শক্তি, সেই ছাত্র বাহিনী মধ্য-টাংগাইলে অবন্থিত। কলেন্দের সেকেটারি করটিয়া স্টেটের মোতাওয়াল্লি নবাব মিয়া সাহেব (মনউন আলী খান পরী) মধ্য টাংগাইলে দাঁড়াইলে প্রিন্সিপাল সাহেবের যে অমুবিধা ও বেকায়দা হইত তাও হয় নাই। কারণ নবাব মিয়া সাহেব দাঁডাইয়াছেন দক্ষিণটাংগাইল নিৰ্বাচনী এলাকাতে। এসব কথাই আমি প্রিন্সিপাল সাহেবকে পত্তে ও মুখে বৃধাইলাম। এর উপরও আরও দুইটা কথা বলিলাম। এক, তাঁর মত শ্রমে ও স্থানিত ব্যক্তিকে এ জিলার যে কোনো নির্বাচনী এলাকা হইতে পাশ করাইয়া আনিবার মত প্রভাব ও জনপ্রিয়তা প্রস্থা-স্মিতির আছে এবং তা করিবার গ্যারান্টিও আমি দিলাম। পুই, নবাবযাদাকে তার জমিনারির রাহিরে অম কোনো নিবাচনী এলাকাতে খাড়া করিলে লোকেরা বলিবে অত্যাচারী জমিদার হিসাবে নিজের জমিদারিতে ভোট পাইবেন না বলিয়াই নবাব্যাদা অন্যথানে দাঁড়াইয়াছেন। অতএব হয় নবাব্যাদাকে মধুপুর-গোপালপুরে দাঁড় করাইতে হয়, নয়ত তাঁকে একদম বাদ দিতে হয়। এই উভয়কুল রক্ষার জন্য নবাবষাদা ও প্রিলিপাল সাহেবের কেস্টা কেন্দ্রীর পাল'মেন্টারি বোর্ডের কাছে দেওরা হইল।

তারাও আমার সমর্থন করিলেন। নবাববাদাকে উত্তর টাংগাইল ও প্রিলিপাল সাহেবকে মধ্য-টাংগাইলে মনোনরন দেওরা হইল।

কিছ প্রিলিপাল সাহেব আমাদের মনোনরন অগ্নান্থ করিরা উত্তর টাংগাইলে মনোনরনপত্ত দাখিল করিলেন এবং মুসলিম লীগের চিকিট চাইলেন। মুসলিম লীগ প্রিলিপাল সাহেবের মত দেশ-বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সেবককে লুফিরা লইলেন। এইভাবে এক কালের প্রজা-নেতা আমার সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ওকর বিক্দে ক্যানভাস করিবার জন্য আমি ভূরাপুর আসিরাছি।

বজ্বতাও করিলাম দরদ দিরা প্রাণ ঢালিরা। একটা অগ্রহাপূর্ণ শস্ত্র কথাও বলিলাম না। শুধু ঘটনা-পরম্পরাবর্ণনা করিরা গোলাম। প্রিলিপাল সাহেবও স্বক্তা রসিক বাঝী। কিন্তু মামলা ছিল তাঁর খুবই জটিল। সব পার্টির মতেই প্রজ্ঞা-সমিতিরও মনোনরন চাওরার নিয়ম ছিল, দরখান্ত্রে স্পট করিরাই লেখা থাকিত: 'প্রজা-পার্টির মনোনরন মানিরা লইব। মনোনরন না পাইলে প্রতিহলিতা হইতে সরিরা দাঁড়াইব। স্বাধীনভাবে বা অন্ত কোনও পার্টির মনোনরন লইরা নির্বাচন লড়িব না।' আমি এই প্রতিজ্ঞা-পত্র সভার উপন্থিত করিলাম এবং উহা প্রিলিপাল সাহেবের দত্ত্বত কিনা প্রকাশ্যে জিগ্নগাসা করিলাম। প্রিচিপাল সাহেবের দত্ত্বত কিনা প্রকাশ্যে জিগ্নগাসা করিলাম। প্রিচিপাল সাহেব স্বভাবতঃই স্বীকার করিলেন। তারপরে তাঁর বজ্বতা আর ভাল জমিল না। নবাববাদা ভবলের বেশী ভোট পাইয়া জয়লাভ করিলেন।

## (৫) অমানুষিক খাটনি

এই নির্বাচন উপলক্ষে আমরা সকলেই অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলাম।
শ্বরং নবাববাদা হাসান আলী ও মৌঃ আসাদুদদৌলা সিরাজীর মত স্থী
লোকেরাও গভীর রাতে পারে হাটরা নদী-নালা পার হইরাছেন। অনেক
সহক্ষী লইরা আমি অছকার রাতে সাইকেল কাঁথে করিরা মাইলের পর
মাইল বালুচর পার হইরাছি। এই সবের শারীরিক প্রতিক্রিরা অন্ততঃ আমার
উপর অহ্বত হইরাছিল। যেদিন ভোটাভুট শেষ হয়, সেদিন নিশ্চিত
করের রংলিন চিত্র প্রাকিতে-প্রাক্ষিতে সন্থার কিছু আগে বাসার ফিরিলাম।

## নিৰ্বাচন-যুদ্ধ

অনেক দিন পরে শেন্ত-গোসল করিরা পরিত্তির সংগে খাইরা সভার সমর
দরজা বভ করিরা শুইরা পড়িলাম। আলাঘ ছরটা-সাতটা হইবে। আমার
ঘুম না ভাংগা পর্যন্ত আমাকে ডিস্টার্ব না করিতে নির্দেশ দিরা শুইলাম।
পরদিন রাত্রি নরটার সমর আমার ঘুম ভাংগে। অর্থাং একঘুমে আমি
ছাকিশ ঘণ্টা কাটাইরা ছিলাম। এই সমরটার মধ্যে আমার বাড়িতে
প্রথমে পুশ্চিন্তা ও পরে কারাকাটি পড়িয়াছিল। মহলার জানাজানি
হইরা গিয়াছিল। বহু-বান্ধবের ভিড় হইয়াছিল। জানালা দিয়া আমার
পেটের উঠানামা দেখিরাই আমার জীবিত থাকা সম্বন্ধে তারা নিশ্চিত
হইয়াছিলেন। এই ছাকিশে ঘণ্টার আমার কুধা পেশাব পায়খানা
লাগে নাই। আমার স্ত্রী বলিয়াছেন, তিনি জানালার ফাকে খুব লক্ষ্য
রাথিয়াছিলেন, এই ছাকিশে ঘণ্টার আমি তিনবারের বেশী পাশ ফিরি
নাই।

## (৬) জয়-পরাজয়ের খতিয়ান

এত সাধের ইলেকশন, এত শ্রমের জয়, সব গোলমাল হইয়া গেল
নির্বাচনের পরে। দেখা গেল, একশ উনিশটা মুসলিম আসনের মধ্যে
কৃষক-প্রজা পার্টি মাত্র তেতালিশটা পাইরাছে। আমাদের হিসাব মতে
মুসলিম লীগ পাইরাছে মাত্র আটত্রিশটা। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ
মুসলিম সমাজে, তখনও পার্টি-সিস্টেম ও পার্টি-আনুগতা সহয়ে স্থপট
ধারণা দানা বাঁধে নাই। কাজেই স্থপট ইশুর উপর দুইদলের মুখামুখি
নির্বাচন-মুক্ষ হওয়ার পরও দেখা গেল যে কোন দলের ঠিক কতজন
নির্বাচিত হইয়াছেন, তা অপ্পষ্টই রহিয়া গিয়াছে। দেখা গেল, অনেক
অদলীয় মেম্বরও নিজেদের স্থবিধা-মত দুই দলের কোনও একদলে ভিড়িয়া
পড়িতেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত হিসাব-নিকাশ করিয়া বুঝা গেল মুদ লিম
লীগ পার্টির মহিলা ও শ্রমিক সদস্য সহ ষাউজনের বেশী সদস্য হইয়া
গিয়াছেন। টানিয়া-বুনিয়া আমন্ত্রাও আমাদের আটার জন মেয়ার আছেন
দাবি করিতে লাগিলাম। এ ছাড়া প\*চিশজন ইউরোপীয়ান ও চারজন
এাংলো-ইভিয়ান এই মোট উন্ত্রিল জন সদস্য লাট সাহেবের ইশারায়

মুদলিম লীগ দলকেই সমর্থন করিবেন। এটা একরূপ ধরা কথা। ব<sup>\*</sup>ারাই মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন, তপসিলী হিন্দুদের অন্ততঃ কুড়িজন মেশ্বর তাঁদেরই সমর্থন করিবেন, এটাও স্পষ্ট বোঝা গেল। এ স্ব হিসাব করিয়াও কিন্ত মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা ছিল না। তৎকালে আইন পরিষদে মোট মেম্বর-সংখ্যা ছিল আড়াই শ। তার মধ্যে বিশেষ নির্বাচক-মওলীর প্রতিনিধিদহ মুস্লমান ১২২, বর্ণছিন্দু 68, তপসিলী হিন্দু ৩৫, ইউরোপীয়ান ২৫ ও আংলো-ইভিয়ান ৪। বর্ণছিন্দু ও তপসিলীদেরে মিলাইয়া ষাটের উপর ছিলেন কংগ্রেসী। बैदा मुन्न नीगरक किছ्टिं नमर्थन कदिर्दन ना। माहाक-रवाबारे ও যুক্ত-প্রদেশের লীগ-কংগ্রেস আপোদ সত্ত্বে বাংলার এই পরিস্থিতি বিশ্বমান ছিল। এ অবস্থায় সমস্ত শেতাংগ সদস্য, এক ডজন হিন্দু রাজা-মহারাজ ও কুড়িজন তপদিলী হিন্দু মুদলিম লীগকে সমর্থন করিলেও তাঁরা মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে কৃষক-প্রজা সমিতি তা পারে। কারণ কৃষক-প্রজা পার্টি' অসাম্রাদায়িক প্রতিষ্ঠান। একমাত্র জামিনারি উচ্ছেদের চরম-পদ্ম দাবির জন্মই অধি काश्म वर्गहिन्यू এই भाष्टिंत विद्वाधी। बढ़ारे क्यमाना हरेया यारेद হিন্দু-সমাজে হক সাহেবের ব্যক্তিগত জন-প্রিরতার বারা। গোড়াতে খেতাংগরা হক সাহেব ও তারে দলকে সমর্থন করিবেন না বটে, কিন্তু একটা মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া গেলে ভারা সে মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করিবেন ইহাই বেতাংগদের নীতি।

## (৭) কংগ্রেস-প্রজাপার্টি আপোস চেষ্টা

এ অবস্থার মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভর দলই কৃষক-প্রস্থা পার্টির সংগে আপোস করিতে চাইলেন। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব করিবে না, এটা আগেই ঘোষণা করার আমরা কংগ্রেসের সহিত কোরেলিশন করাই অধিকতর স্থবিধা-জনক মনে করিলাম। কারণ এতে হক সাহেবের প্রধান মন্ত্রিত্ব অবধারিত হয়। কৃষক-প্রস্থা দলের বেশী লোককে মন্ত্রী করাও বার। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের প্রধান মন্ত্রিত্বর দাবি আছে।

## নিৰ্বাচন-যুদ্ধ

কাজেই মুসলিম লীগের প্রসারিত হাত অগ্নান্থ করিয়া আমরা কংগ্রেসের সহিত কথা চালাইলাম। কংগ্রেসের সহিত মূলনীতিগত ঐকামত থাকায় আপোদের শর্ত নির্ধারণ অতি সহজ মনে হইল। কতিপর বড়-বড় শর্ত ঠিক হওয়ার পরই বিশেষ যক্ষরী কাজে আমি ময়মনসিংহ চলিয়া আসিলাম। কথা থাকিল, সব চূড়ান্ত হওয়ার সময় আমি আবার আসিব। মৌঃ সৈয়দ নওশের আলী, মৌঃ শামস্থদিন, মৌঃ আশরাফুদিন চৌধুরী, অধ্যাপক ভমায়ুন কবির, নবাব্যাদা হাসান আলী প্রভৃতি আমার চেয়ে যোগ্য বন্ধুরা আলোচনার দায়িত্ব নেওয়ায় আমি নিশ্চিত্তে ময়মনসিংহে চলিয়া আসিলাম। দুই তিন দিন যাইতেনা-যাইতেই হক সাহেবের টেলিগ্রাম পাইয়া ছুটয়া গেলাম। হক সাহেব বড় খুশী। তিনি খুশীতে তাঁর বেল, চার মত হাত দিয়া আমার পিঠে থায়ড় মারিতে লাগিলেন। কংগ্রেস আমাদের সকল শর্ত মানিয়া লইয়াছে। আমিও উল্লিসত হইলাম।

সেদিনই রাত্রি আটটায় মিঃ জে সি গুপ্তের বাড়িতে ডিনার।
সেখানে চূড়ান্ত শর্ডাবলা উভয় পক্ষের নেতৃয়ল কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।
উভয় পক্ষে আট অথবা দশ জন করিয়া ষোল অথবা কুড়ি জনের
ডিনার। আমাদের পক্ষে হক সাহেব, সৈয়দ নওশের আলী, শামস্থদিন,
আশরাফুদিন, নবাব্যাদা খানবাহাদ্র হাশেম আলী, অধ্যাপক করির,
ডাঃ আর আহমদ ও আমি প্রভৃতি, কংগ্রেস পক্ষ হইতে মিঃ শরৎ
বন্ধ, নলিনী সরকার, ডাঃ বিধান রায়, জে এম দাশগুল্ঞ, কিরণ শংকর
রায়, সন্তোষ কুমার বন্ধ, ধীরেন্দ্র নাথ মুখাজী ও জে সি গুল্প প্রভৃতি।
হল্পতার আবহাওয়ার মধ্যেই আলাপ-আলোচনা চলিল। শর্তাবলী
আগেই ঠিক হইয়া গিয়াছে বলিয়া আপোস-রফার কোনও কথাই উঠিল
না। শুধু ভবিলং লইয়াই রংগিন চিত্র আঁকার প্রতিযোগিতা চলিল।
ডিনার খাওয়া হইল। মিঃ গুল্প আমিরী-বাদশাহী খানার জন্ম মশহর
ছিলেন। ডিনারে তাই হইল। খাওয়ার পরে শর্তাবলী দত্তখতের
সময় আসিল। গুল্প সাহেব আগেই সব টাইপ করাইয়া রেডি
রাখিয়াছিলেন। তিনি সে সব কাগ্য হাষির করিলেন। নেতাদের

ইলারার তিনি শর্তনামাট পড়িরা শুনাইলেন। শর্তনামার কুর ভূমিকার দেশের এই সম্বিক্ষণে কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা পার্টির মত দুইটি প্রগতিবাদী প্রতিষ্ঠানের কোরালিশনের আবস্থকতা সংক্ষেপে হুদরগ্রাহী ভাষার বর্ণনা করা হইরাছে। তার পরেই ক্রমিক নহর দিরা মন্ত্রি-সভার করণীর কার্যাবলীর তালিকা দেওরা হইরাছে। তাতে কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা সমিতির ইলেকশন মেনিফেস্টোর প্রধান-প্রধান ধারা বথা জাতীর দাবি, রাজনৈতিক বলী মুজি, প্রজা স্বত্ব আইন, মহাজনী আইন, কৃষি ঋণ, সালিশী বোড', অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা ইত্যাদি সমস্ত প্রগতিমূলক কার্যক্রমই ছিল। মিঃ ওপ্রের পড়া শেষ হইলে করতালি-ধ্বনিতে কার্যক্রমট অভিনন্দিত হইল।

করতালি-ধ্বনি থামিলে আমি দাঁড়াইলাম। আমি সেই দিনই মফস্বল হইতে আসিরাছি বলিরা এই প্রথম কার্যক্রমটি শুনিলাম। অতি চমংকার হইরাছে। এটাকে আইডিরাল মেগ্নাকাট'া-অব-বেংগল বলা যায়। মুসাবিদাকারীকে ধন্তবাদ। কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা নেতাদেরে ধন্তবাদ। এ সব কথা বলিরা শেষে বলিলাম: 'আমার সামান্ত একটু সংশোধনী প্রভাব আছে।' নেতাদের উজ্জল মুখ হঠাং অন্ধকার হইরা যাইতেছে দেখিরা তাড়াতাড়ি যোগ করিলাম: 'এটাকে সংশোধন বলা অন্তার হইবে শুধু ক্রমিক নম্বরের একটু ওলট-পালট মাত্র'।

# (৮) কংগ্রেস নেতাদের অনূরদর্শিতা

মিঃ গুপ্তের পঠিত শর্তনামার ক্রমিক নম্বর ছিল এইরূপ: (১) শ্বরাজ দাবির প্রস্তাব গ্রহণ, (২) রাজনৈতিক বলী মুক্তি, (০) প্রজা শ্বদ্ব আইন সংশোধন, (৪) মহাজনী আইন পাশ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি প্রস্তাব করিলাম যে শুধু ২নং দফাকে ০নং ও ৪নং দফার নিচে আনিরা ক্রমিক নম্বর সংশোধন করা হউক। আমার এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি যা বলিলাম তার সংক্ষিপ্ত সার-মর্ম এই: রাজনৈতিক বলী মুক্তির প্রশ্নে লাট সাহেব যদি ভেটো করেন তবে মন্ত্রি-সভাকে আছ্ব-সন্থানের খাতিরে পদত্যাগ করিতে হইবে। (কংগ্রেস-নেতাদের কেট কলার

## নিৰ্বাচন-যুদ্ধ

क्षिया माथा यूकारेहा जामात कथाह माह नितन)। त्म जनवाह আইন-পরিষদের পুননির্বাচন হইতে পারে। (একথায়ও কংগ্রেস-নেতারা সায় দিলেন)। সে নির্বাচনে কৃষক-প্রজা সমিতি মুগলিম लीलात कारह हा दिशा याहेरव । काद्रग मकलाहे खारान, निर्वाहरनत সময় তারা কৃষক প্রজা সমিতিকে কংগ্রেসের লেজ্ড় আখ্যা দিয়াছে এবং কৃষক-খাতকের কল্যাণের সমন্ত ওরাদাকে ভাওতা বলিরা অভিহিত করিরাছে। এখন যদি কৃষক ও খাতকদের হিতের কোনও আইন পাশ না করিয়াই আমরা রাজনৈতিক ইশতে পদত্যাগ করি, তবে মুদলিম লীগের সেই মিথ্যা অভিযোগকে সত্য প্রমান করা হইবে। অতএব আমার নিবেদন এই যে মম্রিসভা আগে কৃষক প্রজা সমিতির ওয়াদা-মাফিক প্রজাস্থ আইন সংশোধন করিবেন, খাতকদেরে রক্ষার জক্ত মহাজ্ঞনি আইন পাশ করিবেন, এবং কৃষি-খাতকদের হুন্ত সালিশী বোর্ড গঠন করিবেন। এসব কাজ করিবার পর রাজনৈতিক বন্দীদেরে মৃক্তির ব্যবস্থা করিবেন, এবং বিনা বিচারে আটকের আইন বাতিল করিবেন। লাট সাহেব এতে বাধা দিলে আমরা মন্ত্রিসভা হইতে এবং আইন-পরিষদ হইতে সদলবলে পদত্যাগ कतिव, भूननिवाहरनत्र मावि कतिव। शाही प्रभवाभी आभारम्द अभर्यन করিবে। সে নির্বাচনে কংগ্রেস সমস্ত হিন্দু সীট এবং কৃষক-প্রজা সমিতি সমস্ত মুসলিম সীট দখল করিবে।

সমবেত মুসলিম নেতাদের প্রায় সকলেই আমার কথার সমর্থন করিলেন। কিন্ত কংগ্রেস-নেতারা তা করিলেন না। তাঁরা আবেগমরী ভাষায় বলিলেন: রাজনৈতিক বলী-মুক্তির প্রশ্নটা জাতীয় সন্মান-অসম্মানের প্রশ্ন। বিশেষত: আলামান দীপে তখন শত শত বাংগালী রাজনৈতিক বলী অনশন করিয়া জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে উংগাজনক সময় অতিবাহিত করিতেছেন। এই প্রশ্নের সাথে কৃষক খাতকের অর্থনৈতিক প্রশ্নের তুলনা হইতে পারে না।

উভর পক্ষ হইতেই যুক্তি-তর্ক দেওরা হইতে লাগিল। কিন্ত উভর পক্ষ অটল রহিলেন। চার-পাঁচ ঘণ্টা আলোচনারও এই অচল অবস্থার কোনও অবসান ঘটিল না। রাত প্রায় একটার সময় সভা ভাংগিরা

গেল। সকলেই বিমর্থ হইরা মিঃ গুপ্তের বাড়ি হইতে বাহির হইলাম।
এই ঘটনা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু-নেতাদের অদ্রদর্শী অনুদারতার
কি ভাবে ছোট-ছোট ব্যাপার হইতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দূরত্ব প্রসারিত
হইরাছে, এই ঘটনা তাঁর একটা জাজ্জল্যমান প্রমাণ। যদি ঐদিন কংগ্রেস
কৃষক-প্রজা পার্টিতে আপোস হইরা যাইত, তবে কি হইত একবার অনুমান
করা যাক। হক সাহেবের মত সবল ও জনপ্রির নেতা কংগ্রেসের পক্ষে
থাকিতেন, মুসলিম লীগে যাইতে বাধ্য হইতেন না। বাংলার কৃষক-প্রজার কংগ্রেসের প্রতি আস্থাদীল হইত।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির নবাব্যাদা হাসান আলী ও আমি নবাব্যাদার বাড়িতে বসিরা চরম অম্বন্তির মধ্যে ব্যাপারটার পর্যালোচনা করিলাম। কংগ্রেস-নেতাদের আবেগমরী বক্তৃতার জবাবে শেষ পর্যন্ত আমরা রাজ্বনিতিক বলী মুক্তির দফাটা দুই নম্বরে রাখিতেও রাষী হইরাছিলাম, কেবল শর্ত করিরাছিলাম যে লাট সাহেব ঐ প্রস্তাব ভেটো করিলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবেন না। পদত্যাগ যদি করিতেই হয়, তবে প্রজ্ঞাম্ম ও মহাজনি আইন পাশ করার পরই তা করা হইবে। কংগ্রেস-পক্ষ তাতেও রাষী হন নাই। আমরা তিন বন্ধুতে পর্যালোচনা করিয়া একমত হইলাম যে শরৎ বাবু কংগ্রেস-নেতাদের এই মনোভাবে অসম্বন্ধ ও দুঃখিত হুইরাছেন। তিনি এই ইশুতে আপোস-রফা ভাংগিয়া দিতে রাষী ছিলেন না। অতএব আমরা ঠিক করিলাম শরৎ বাবুর সাথে একা দেখা করিতে হুইবে। এই রাত্রেই করিতে হুইবে। কারণ আমাদের চক্ষে যুম নাই। আর একরাত্রে কত কি হুইরা যাইতে পারে।

## (১) কংগ্রেস-কৃষক প্রক্রা আপোস-চেপ্তা ব্যর্থ

বেমন কথা তেমনি কাজ। আমরা তিন বন্ধুতে গেলাম হক সাহেবের বাড়ি। তাঁকে অনেক বৃধাইরা নিয়া গেলাম শরং বাবুর বাড়িতে। রাত্রি তথন আড়াইটা কি তিনটা। অনেক ডাকাডাকি করিরা দারওরানকৈ জাগাইলাম। তার আপত্তি ঠেলিরা ভিতরে গেলাম। হক সাহেবের নামের দোহাই-এ দারওরান অনিছা সংখেও উপরে গেল। প্রায় পনর-

## নিৰ্বাচন-যুদ্ধ

বিশ মিনিট পরে মিসেস বোস নিচে নামিরা আসিরা জানাইলেনঃ তিনি খুবই দুঃখিত, শরং বাবুর মাথা ধরিয়াছে। বেদনায় ছটফট করিয়া এইমাত্র তিনি একটু ঘুমাইয়াছেন। তিনি বিছুতেই তাঁর ঘুম ভাংগাইবেন না।

আমরা অগত্যা নিরাশ হইরা ফিরিয়া আসিলাম। হক সাহেব শরৎ বাবুর উপর যা রাগিয়াছিলেন, তার সবটুকু ঢালিলেন আমাদের উপর। বিনা বাকাবায়ে হক সাহেবের গালাগালি মাথায় লইয়া তাঁকে তাঁর বাসায় পৌঁছাইয়া দিলাম। আমরা সকলে একমত হইলাম যে কংগ্রেস-নেত্রের দোষে আজ বাংলার কপাল পুড়িল। পরবর্তী ঘটনাবলী আমাদের এই আশংকার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে।

ও-দিকে ওপ্ত সাহেবের বাড়িতে আমাদের আলোচনা-সভা চলিতে থাকা কালে মুসলিম লীগের এজেন্টরা কাছে-নযদিকেই ওৎ পাতিরা সমর কাটাইতেছিলেন। আমাদের আপোস-রফা ভাংগিরা যাওয়ার পরক্ষণেই তাঁরা আমাদের সেকেটারি মৌঃ শামস্থদিন আহমদকে এক-রূপ কিডক্রাপ করিয়া ঢাকার নবাব বাহাদুরের বাড়িতে নিয়া যান। মুসলিম লীগ নেতাদের অনেকেই সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শামস্থদিন সাহেবের সহিত তাঁরা আলোচন। করেন। শরৎ বাবৃর বাড়ি হইতে সবে মাত্র আমরা হক সাহেবের বাড়িতে পোঁছিয়াছি, অমনি শামস্থদিন সাহেব হাঁপাইতে-হাঁপাইতে থবর লইয়া আসিলেন, হক সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী মানাসহ কৃষক প্রজা পার্টির সমস্ত কার্যক্রম মানিয়া লইয়া মুসলিম লীগ আমাদের সাথে কোয়ালিশন করিতে রাষী হইয়াছে। তথনকার মানসিক অবস্থায় হক সাহেব স্থভাবতঃই সোলাসে ঐ প্রস্তাব মানিয়া লইলেন। আমরাও অগতাণ স্থতি জানাইলাম।

# ममंदे खर्गाम

## হক মন্ত্ৰিসভা পঠন

## (১) ক্বৰু-প্ৰজা-মুসলিম লীগ কোয়ালিশন

কংগ্রেস-নেতাদের সাথে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ হওয়ায় লীগ-নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনার কোনও অস্থবিধা হইল না। ফলে এক দিনেই সব ঠিক হইয়া গেল। এগার জনের মন্ত্রিসভা হইবে। মুসলমান ছয়, হিলুপে পাঁচ। মুসলিম ছয় জনের মধ্যে কৃষক-প্রজা তিন, মুসলিম লীগ তিন। হিলুপে পাঁচ জনের মধ্য বর্ণহিলু তিন জন ও তপসিলী হিলুপুইজন থাকিবেন। মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের নাম আগেই ঠিক হইয়া গিয়াছিল। কৃষক-প্রজা পার্টির তরফে হক সাহেব ছাড়া আয় থাকিবেন মোঃ সৈয়দ নওলের আলা ও মোঃ শামস্থাদিন আহমেন। লীগ পক্ষে থাকিবেন নবাব বাহাদুর হবিব্লাহ সার নাবিমুদ্দিন মিঃ শহীদ স্থহরাওয়াদী। দুই এক দিনের মধ্যে হিলুপে মন্ত্রীদেরও নাম ঠিক হইয়া গেল। বর্ণ হিলুদের পক্ষে থাকিবেন মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার, মিঃ বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় ও কাসিম বাজারের মহারাজা শ্রীশ নলী। তপসিলী হিলুদের পক্ষে থাকিবেন মিঃ মুকুল বিহারী মলিক ও মিঃ প্রসাদেব রায়কত।

## (২) পভীর রাত্তের নাটক

অতঃপর আমার কোনই কাজ ছিল না। তবু বন্ধুদের অনুরোধে স্বরারিং-ইন্-সিরিমনিটা দেখিবার জন্ত কলিকাতার আরেক দিন থাকিরা গোলাম। পরদিন স্বরারিং হইবে। সাবিক শান্তি ও আনশ-উল্লাসের মধ্যে হঠাৎ বিকালের দিকে ওজব রটল বন্ধুবর শামস্থাদিন বাদ পড়িরা যাইতে-ছেন গোমস্থাদিন সাহেব অভাবতঃই চঞ্চল হইরা উঠিলেন। আমরাও ক্ম চঞ্চল হইলাম লা। স্কার শো সিনেমা দেখার প্লান সাক্রিফাইস করিরা

### হক মিষসভা গঠন

বন্ধু-বাৰ্ষৰ সহ হক সাহেবের কাছে গেলাম। তিনি গুৰুবের সভ্যতা অস্বী-কার করিলেন। আমরা খুশী হইরা বিদার হইলাম। কিন্ত ছক সাহেব সকলকে বিদার দিরা শুধু আমাকে থাকিতে বলিলেন। রাত্রি নরটার সমর তিনি একা আমাকে লইরা বাহির হইলেন। ড্রাইভারকে কিছুই বলিলেন না। অথচ ছ্বাইভার মাত্র পাঁচ-সাত মাইল বেগে যেন নিজের ইচ্ছামত গাড়ি চালাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ চালাইল। মনে হইল সারা কলিকাতা শহর বুরিল। ঘোড়ার গাড়ি এমনকি রিক্শা সামনে পড়িলেও তা পাশ কাটাইয়া গেল না। পিছন-পিছন যাইতে লাগিল। আমি প্রথমে এ সব কিছুই লক্ষ্য করিলাম না। কারণ হক সাহেব খুব উ<sup>®</sup>চু স্তরের কথাবার্ডা বলিতে থাকিলেন। বাংলার সাত কোটি গরিব কুষক-প্রজার ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করিবার যে মহান দায়িত্ব ও পবিত্র কর্তব্য আলাহ আজ তাঁর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন, সেটা তিনি কেমন করিয়া যে পালন করিবেন, সে চিন্তায় তাঁর বুক কাঁপিতেছে। শুধু মুখে বলিলেন না, আমার একটা হাত টানিয়া নিয়া তাঁর বুকে লাগাইলেন। সভাই তাঁর বুক ধড়ফড় করিতেছিল। পরম ভক্তিতে আমার বুক ভরিয়া গোল। এই সব কথার মধ্যে হক সাহেবের গাড়ি মাত্র দুইবার থামিল। একবার বেনিয়াপুকুর রোডের এক দধির দোকানে; আরেকবার মেছুয়া বাজার স্টিটের এক হাকিম সাহেবের ডিম্পেনসারিতে। দুই জারগার তিনি বড় জ্বোর আধ ঘণ্টা খরচ করিলেন। বাকী সব সময় গাড়ি চলিতেই थाकिन। धे नव उँ इत्रदत्र कथात्र उभमःशाद्र रक मार्ट्य विलालन যে তাঁর ঐ মহান দায়িত্ব পালনে গরিবের দুশমনরা অনেক রকমে বাধা-বিদ্ব স্বষ্টি করিবে। সে সব বিদ্ব অতিক্রম করিতে আল্লাহ তাঁহাকে নিশ্চরই সাহাষ্য করিবেন। তবে তিনি সে কাব্দে আমার সহযোগিতার উপর অনেকখানি নির্ভর করেন। কারণ আমি মন্ত্রী-মেম্বর না হওয়ায় আমার মূলা স্কলের কাছে অনেক বেশী। আমি গর্ব ও আনশে উৎসাহের সংগে সে আশ্বাস দিতে-দিতেই গাড়ি আসিয়া একটা প্রাসাদের গাড়ি-বারা**ন্দার থামিল। এ**কটা লোক দৌড়িয়া আসিরা গাড়ির দরকা খুলিরা হক সাহেবকে কুনিশ করিল। হক সাহেব বাছির হইলেন। অপর

দিককার দরজা দিয়া আমি বাহির হইলাম। বাহির হইয়াই বৃথিলাম এটা মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকারের লোয়ার সারকুলার রোডস্থ প্রাসাদতুলা বাড়ি 'রঞ্জনী'। বারাশার বিশাল ঘড়িতে দেখিলাম বারটা বাজিবার মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী।

দারওয়ান আমাদেরে লইয়া দুতালার ড্রারিংক্রমে পৌছাইল। বিশাল অপরপ সব্দিত ভ্রমিংকম। সমস্ত ফানিচার শান্তি নিকেতনের তৈরী। রাবীন্দ্রিক প্যাটানে'র। একা নলিনী বাব আমাদেরে অভার্থনা করিলেন। বৃঞ্জিলাম এই এনগেজমেণ্ট আগেরই ঠিক করা। বিশাল কামরার এক কোনে তিন জন ঘেষাঘেষি করিয়া বসিলাম ৷ সংগে-সংগেই কফি আনিল। বেয়ারাকে বিদায় দিয়া নলিনী বাবু নিজে কফি তৈয়ার করিতে এবং কথা বলিতে লাগিলেন। হক সাহেব ও নলিনী বাব উভয়েই বলিলেন যে আজিকার আলোচ্য বিষয়টা ভয়ানক গোপনীর; স্বতরাং আমি এটা কারও কাছে ঘুণাক্ষরেও বলিতে পারিব না সে মর্মে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। যথারীতি সে প্রতিশ্রুতি দিলাম। এরপর অনেক ভূমিকা করিয়া, একজন অপর জনের সমর্থন করিলা, এক জন অপর জনের মুখ হইতে কথা কাডিয়া নিয়া, যা বলিলেন তার সারমর্ম এই যে শামস্থদিন সাহেবকে মন্ত্রী করিতে লাট সাহেব অসমত হইয়াছেন। তাঁর জন্ম যিদ করিলে, তাঁকে বাদ দিয়া মন্ত্রি-সভা গঠন না করিলে, পরের দিন শপথ নেওরা হয় না। মন্ত্রি-সভা গঠনে বিলম্ব হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত হক সাহেবের মন্ত্রি-সভা নাও হইতে পারে । ইউরোপীয় দল সার নাযিমুদ্দিনকে প্রধান মন্ত্রী করিবার চেটা আজও ত্যাগ করে নাই। লাট সাহেব শামস্দিন সাহেবের বিরুদ্ধে গিয়াছেন এই জন্ম যে শামস্থদিন সাহেব অতীতে জেল খাট্যাছেন এবং বর্তমানেও তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র-মোহিতার আই বি রিপোট আছে। আমি তর্ক কবিলাম : জেল-খাটা কংগ্রেস-নেতাদেরে মন্ত্রী কবিতে नाउ-वज्ञारदेव रथामास्मान कविरक्षका, मही निर्वाहत्तव वकक व्यायकात প্রধান মন্ত্রীর, লাট সাহেবের তাতে হস্তক্ষেপের কোনও অধিকার নাই। ন্ত্রি-সভা গঠনের শুরুতেই যদি প্রধান মন্ত্রী লাট সাহেবের ধমকে কাং হইয়া

### হক মন্ত্ৰিসভা গঠন

পড়েন তবে লাট সাহেব স্থবিধা পাইবেন, কৃষক-খাতকদের স্বার্থের প্রতি কাজেই লাট সাহেব বাধা দিবেন ইত্যাদি। আমার চেরে অনেক বয়স্ক ও অভিজ্ঞ এই দুই নেতা আমাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঝুঝাইবার চেটা করিলেন। আমি বৃথিলাম না। বরঞ তাঁদের কথায় আমার সলেহ হইল যে লাট সাহেবের কথাটা ভাওতা মাত্র। এই দূই নেতাই শামসুদ্দিন সাহেবকে বাদ দিবার সংকল্প করিয়াছেন ' কাজেই আমার যিদ্ বাড়িয়া গেল। তাছাড়া যজিতেও তাঁরা আমার সহিত পারিয়া উঠিতেছিলেন না। তাঁদের একমাত্র যুক্তি ছিল এই যে শামস্থদিন সাহেবকে লাট সাহেব কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না। তাঁরে নিয়া যিদ্ করিলে সার নাধিমূদ্দিন প্রধান মন্ত্রী হইরা যাইতে পারেন। আমানের কাছে তংকালে এই এক যুক্তিই লাখ যুক্তির সমান। কাজেই আমি বোধ হয় দুর্বল হইরা পড়িয়াছিলাম। একদিকে প্রিয় বন্ধু ও কৃষক-প্রজা সমিতির সেকেটারি নির্যাতিত ও ত্যাগী দেশ-কর্মী শামস্থদিনের মন্ত্রিছ, অপর দিকে কোটি-কোটি কৃষক-খাতকের স্বার্থ। বোধ হয় একট বাহাজ্ঞানও হারাইরা-ছিলাম। খুব সম্ভব কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ কবিতেছিলাম। দুজনের কে ঠিক মনে নাই, একজন বলিলেন, শামস্থদিনের সীটটা খালি রাখিয়া পরের দিন দশজন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া যাক, পরে লাট मार्ट्यक वृथारेशा स्वयारेश दाशी कदिशा भामस्मिन्यक निर्लंट हिल्ट । আমি বোধ হয় মন্দের ভাল হিসাবে এতেই রাঘী হইয়াছিলাম। কারণ এক সময় যখন নলিনী বাব আমার জবাবের জন্ম যিদ করিতেছিলেন, তখন অনুমার পক্ষ হইতে হক সাহেবই জবাব দিয়াছিলেন: 'সে ত জবাব দিয়াই দিছে। আগামীকাল দশজনের মন্ত্রি-সভা করতে তার ত আপত্তি নাই। আব্ল মনস্থর, চল এইবার े रीर्ज

হক সাহেব সত্যসত্যই উঠিয়া পড়িলেন। আমি শেষ চেটা স্বরূপ বলিলাম: 'শামস্থাদিনকৈ তবে কবে নেওয়া হৈব?' হক সাহেব আমার হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে বলিলেন: 'লিভ্ ইট ই মি। আমি কি সমিতির সেকেটারি ছাড়া বেশী দিন মন্তিছ করতে পারব? যত

শীষণির পারি তারে নিয়া নিবই। এইটা আমার ওয়াদা, তারে আমি একদিন মন্ত্রী করবই। তুমি কোনও চিন্তা কৈর না।'

ফিরিবার পথে গাড়িতে হক সাহেব আমাকে বলিলেন: দেখ্ছ মনস্থর, বেটার শরতানিটা ? কি কোশলেই না সে হিন্দু-মুসলিম মন্ত্রীদের সংখ্যা সমান করবার ব্যবস্থা কৈরা ফেলছে। নিশ্চরই বেটা লাটের বৃদ্ধি এটা।

আমি চমকিরা উঠিলাম। এই দিক হইতে ব্যাপারটা আমি মোট্রেই চিন্তা করি নাই ত। হক সাহেব আরও দেখাইলেন যে লোকটা যে শুধু হিন্দু মুসলিম কোটাই ফিফ্টি ফিফ্টি করিতেছে তা নর। মুসলিম কোটার মুসলিম লীগের মোকাবিলার হক সাহেবের পার্টির দুইজন করিতেছে। মঞ্জি-সভার তাঁকে মাইনিরিটি করিবার ব্যবস্থা হইরাছে। প্রধান মন্ত্রী হইরাও তিনি কিছু করিতে পারিবেন না। প্রজা-পার্টির কোটার আর নেওরাই বা যার কাকে। আমি একগুরেমি করিরা দাঁড়াই নাই। রেযারে করিম ও হুমারুন কবিরটা ইলেকশনে ফেল করিরাছে। হাসান আলটো একেবারে নাবালক হত্যাদি।

একদমে এক-তরফা ভাবে এই সব কথা বলিতে বলিতে গাড়ি আমার বাসার সামনে আসিরা পড়িল। আমি কোনও জবাব দিতে পারি-লাম না, আমার পারের এক্যমাটা খুবই টাটাইতেছিল। এতক্ষণে শরীরে বেশ তাপ উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইল। আদাব দিয়া বিদার হইলাম। পরদিন সকাল দশটার আগেই তার বাসার যাইতে আমাকে নিদেশি দিয়া হক সাহেব চলিয়া গেলেন।

রাত্রে আমার একাষ্মাট: আরও বেশা টেকিরা গেল। শরীরের তাপ বাড়িল। সকালে উঠিরাই বুঞ্জিম হাটতে পারি না। কুচকি ফুলিরা গিরাছে। কাজেই চেটা-চরিত করিরা হক সাহেবের বাড়িতে পৌছাইতে আমার প্রায় এগারটা বাজিরা গেল। তথন বোধ হয় আমার গায় এক শ তিন ডিগ্রি জর। কিন্ত হক সাহেবের বাড়ি গিয়া যা শুনিলাম ও বেশিলাম, তাতে আমার জর ছাড়িরা শরীর-মন ঠাতা বরফ হইরা গেল। নবাববাদা হাসান জালী অধ্যাপক হমার্ক্ কবির

### হক মন্ত্ৰিসভা গঠন

প্রভৃতি বন্ধুরা বিষন্ধ মুখে কানাকানি করিতেছেন। আমার বিলয় দেখিরা তাঁরা আমার উপর রাগ করিরা আছেন। শামস্থদিন সাহেব ও আশরাফৃদ্দিন সাহেব গোস্বা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এ সবের कात्रण एक जारहर मामस्मिन जारहराक जारा ना महेताहे मानध নিতে চলিয়া গিরাছেন। ইহাতে সবাই আপ-দেট্ হইরা গিরাছেন। গত ব্লাত্রের ঘটনা বেচারারা কিছুই জানিতেন না। হক সাহেবের বাড়িতে যে লোকের ভিড় হিল, তাঁদের অধিকাংশই স্বভাবতঃই আনন্দ-উল্লাসে মাতোরারা। বেচারা শামস্থদিনের কথাটা তাঁদের আনশের মাত্রা থব त्वभी कमारेट भारत नारे। এर भतिर्वम आमारमत जान ना निन ना, অথবা আমাদের বিষর মুখ তাঁদেরই ভাল লাগিল না। নিকটেই নবাব যাদা হাসান আলীর বাড়ি। আমরা সেখানে চলিরা আসিলাম। ক্রমে সেখানেও ভিড় বাড়িল। অনেক গরম কথাবাতা হইল। কিন্তু কোনও দিদ্ধান্ত করা গেল না। আমার শরীরের তাপ ও এক্যিমার টাটানি অসৰ হইল। নবাবযাদা তাঁর গাড়িতে আমাকে বাসায় পোঁছাইরঃ দিলেন। আমার বাসা মানে বন্ধুবর আরনুল হক খাঁ সাহে বের বাসা। তিনি তখন ৪৯নং আপার সারকুলার রোডে থাকিতেন। আমি তাঁর মেহমান ছিলাম। নবাব্যাদার বাড়ির বৈঠকে সাব্যস্ত হইল যথাস্ত্রত সম্বর কলিকাতার উপস্থিত সমস্ত কৃষক-প্রজা-নেতাদের একটি সভা ভাকিরা আমাদের কর্তব্য ঠিক করা হইবে।

### (৩) হক-মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ

বিকালের দিকে খবর পাইলাম হক মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।
শামস্থদিন সাহেবের জায়গা খালি রাখা হর নাই। তাঁর স্থলে নবাব
মোশাররফ হোসেন সাহেবকে দিরা কৃষক-প্রজা-কোটা পূর্ণ করা হইয়াছে।
আমি আসমান হইতে পড়িলাম। ভয়ানক রাগ হইল। এমন সময় হক
সাহেবের একখানা পত্র পাইলাম। নবাবষাদা নিজেই এই পত্র লইয়া
আসিয়াছেন। চিঠিখান। খুবই লখা। তাতে তিনি তাঁর স্বাভাবিক
ভক্তবিনী ভাষার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। অপর পক্ষ

তাঁকে মন্ত্রিসভায় মাইনরিটি করিবার যে বড়যন্ত করিয়াছিল তা রুথিবার জন্মই তিনি শামস্থদিনের সীটটা খালি না রাখিয়া নবাব মোশাররফ হোসেনকে দিয়া তা পূর্ণ করিয়াছেন। নবাব সাহেব কৃষক-প্রজা পার্টির কার্যাক্রম পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছেন। হক সাহেব আমাকে বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছেন যে কেবল মাত্র কৃষক প্রজা-পার্টির সার্থেই তিনি এ কাজ করিয়াছেন। আমি কারও কথায় যেন তাঁকে ভূল না বুঝি। যে মুহুর্তে তিনি বুঝিবেন যে তাঁর পক্ষে প্রজার স্বার্থ-রক্ষা অসম্ভব হইয়াছে সেই মুহুর্তে তিনি পদত্যাগ করিবেন। আমি যেন তাঁর উপর আস্থা রাখিয়া তাঁর কাজে সহযোগিতা করি। আমি যেন তাঁর পক্ষ হইতে শামস্থদিনের বলিঃ হক সাহেব শামস্থদিনের কথা ভূলেন নাই, ভূলিবেন না; তাঁকে তিনি একদিন-না-একদিন মন্ত্রী করিবেনই। উপসংহারে তিনি আমার অস্থথের জন্ম দুঃখ করিয়াছেন এবং আলার কাছে আমার রোগমুক্তির জন্ম সর্বদাই দোওয়া করিতেছেন, তা লিখিয়াছেন। প্রথম স্থ্যোগেই তিনি আমাকে দেখিতে ভাসিবেন সে আশাসও দিয়াছেন।

হক সাহেবের এই পত্র লইয়া বিশেষ চিন্তা করিবার অবসর পাইলাম না। একা দু-দশ মিনিট শুইয়াও থাকিতে পারিলাম না। সারা বিকাল কৃষক-প্রজা-নেতা ও এম এল এ-দের যাতায়াত চলিল। সন্ধার দিকে শুনিলাম, ঐদিন প্রজা-নেতাদের যক্ত্রী বৈঠক দেওয়া ইইয়াছে। আমার স্থবিধার জন্ম আমারই বাসায় দ্বনে করা ইইয়াছে। দুতালার বিশাল ছাদে সভার আয়োজন ইইয়াছে।

সন্ধার পর সিড়িতে অবিরাম জুতার খটাখট আওয়াযে বৃথিলাম সভার সমর হইরাছে। ইযিচেয়ারে শোওয়াইয়া ধরাধরি করিয়া আমাকে ছাদে তুলা হইল। দেখিলাম অল কালের মধ্যেই আলো ও আসনের স্থলর ব্যবস্থা হইয়াছে। আশাতীত রকম নেতৃ-সমাগম হইয়াছে। গন্তীর পরিবেশে আলোচনা শুরু হইল। অলক্ষণেই সভা গরম হইয়া উঠিন। বজাদের কথার বুঝা গেল হক সাহেব ইতিমধ্যেই প্রচার করিয়াছেন, আমার সন্ধতি লইয়াই ঐ ভাবে মল্লিছা গঠন

### হক মন্ত্রিসভা গঠন

করিয়াছেন। আমার নিকট হক সাহেব পত্র লিথিয়াছেন, একথা দেখি-लाम ज्ञान वङारे खात्नन। ज्ञानकर जामात निना कतिस्तन। पु नग जन जामात निकरे-लिथा इक मार्टित्त अब प्रिथिए हार्टिलन। আমার সোভাগ্য বশতঃ নিলার ভাগী আনি একা ছিলাম না। বন্ধুবর আশরাফুদ্দিনকে আমার চেয়ে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করা হইল। অনেক বজাই বলিলেন, চৌধুরী আশরাফৃদ্দিনের চেটাতেই শামস্থদিন সাহেবকে বাদ দিয়া নবাব সাহেবকে নেওয়া হইয়াছে। আশরাফুদ্দিন সাহেব নবাব সাহেবকে লইয়া একাধিক বার হক সাহেবের সাথে দেখা করিয়াছেন তার ঢাক্ষ্য সাক্ষী পর্যন্ত পাওরা গেল। চৌধুরা সাহেব ও আমি উভয়েই আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেটা করিলাম । চৌধুরী সাহেবের বক্তব্য আমার ঠিক মনে নাই। তবে যতদূর মনে পড়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে শামস্থদিন সাহেবকৈ বাদ দেওয়া যথন এক নম অবধারিত হইয়া গিয়াছিল, তখনই তিনি নিতান্ত মলের ভাল হিসাবে ঐ ব্যবস্থায় রাষী হইয়াছিলেন। আমি অস্থবের দক্ষন বেশী কথা বলিতে পারিলাম না। তবে হক সাহেবের পত্র খানা আমার খুব উপকারে লাগিল। তাতে ইহা স্পষ্ট বোঝা গিয়াছিল যে হক সাহেবের কাজে আমার পূর্ব-দল্লতি ছিল না।

# (৪) উপদেষ্টা বোর্ড

যা হোক, বজাদের উত্তাপ শেষ পর্যন্ত কমিয়া গেল। ধীর-স্থিরভাবে আলোচনা শুরু হইল। মন্ত্রিসভা বয়কট করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। তাতে হক সাহেবকে জমিদারদের হাতে অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, এ বিষয়ে আমরা একমত হইলাম। অতএব মন্ত্রিসভার উপর কড়া নয়র রাখিয়া ইহার সহিত সহযোগিতা করিয়া যাওয়াই সাবান্ত হইল। সুষ্ঠভাবে এই কাজ করিবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রিসভার একটা উপদেটা বোর্ড গঠনের দাবি করা হইল। এই উপদেটা বোর্ড গঠনে এবং তাতে প্রজা সমিতির মেজরিটির ব্যবস্থা করায় হক সাহেবকে রাষী করার ভার আমার উপর দেওয়া হইল। এইভাবে ভালয়-ভালয় সেদিনকার উত্তেজনাপূর্ণ সভার কাজ শেষ হইল।

হক সাহেবের ধারণা হইরাছিল বে তার পত্রের মর্ম অনুবারী আমিই সেদিনকার সভাটা সামলাইরাছিলাম। কাজেই তিনি অতি সহজেই আমার প্রতাবে রাষী হইরাছিলেন এবং মঞ্জিলাকে রাষী করিরাছিলেন। সকল দলের ইলেকশনী ওরাদার ভিত্তিতে একটি সাধারণ কর্ম-পদ্মা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে শীয়ই একটি উপদেটা বোড গাঠিত হইল। ইহাতে ছরজন সদক্ত থাকিলেন। এতে মুসলিম লীগের পক্ষে থাকিলেন নবাব বাহাদুর হবিবুলাহ, সার নাষিমুদ্দিন ও মিঃ শহীদ সহরাওরাদী। কৃষক-প্রজা পার্টার তরফে থাকিলেন হক সাহেব, সৈরদ নওশের আলী এবং আমি। প্রস্তাব হইল মন্ত্রিসভা এই উপদেটা বোডের প্রস্তাব কার্যাকরী করিতে বাধ্য থাকিবেন। ফলে মন্ত্রী ও এম এল এরা এই বোডাকে প্রপার ক্যাবিনেটা আখ্যা দিলেন।

ইতিমধ্যে বন্ধদের চেপ্তার এবং হক সাহেবের সহারতায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। আটো-ভার্নিন চিকিৎসায় আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলাম। মন্ত্রিসভার কাজ পুরাপুরি শুরু হইবার আগেই উপদেটা বোডের সভা হওয়া দরকার। সে মতেই ইহার বৈঠক দেওয়া হইল এবং আমি মফম্বলের লোক বলিয়া আমার স্থবিধার খাতিরে দিনের-পর-দিন ইহার বৈঠক চালাইবার वावचा हरेल । श्रकाचक चारेन मः स्माधन, महास्रति चारेन श्रवहरू. কৃষিখাতক আইন অনুসারে সালিশী বোড গঠন, প্রাথমিক শিক্ষা আইন কাৰ্ব্যকরী করণ প্রভৃতি বরুরী প্রস্নগুলি সম্বদ্ধে সর্বসন্থত কর্মসূচী গৃহীত হইরা গেল। কিছ দুইট বিষয়ে একমত হইতে না পারায় দিনের-পর-मिन छेराब आलाइना शिहारेबा यारेए जाशिन। अब अक्ट जिमाबि উচ্ছেদ, অপর্ট মন্ত্র-বেতন। জমিদারি উচ্ছেদে মুদলিম লীগ প্রতিনিধিরাও রাষী ছিলেন বটে, কিন্ত বিনা ক্ষতিপরণে তাঁরা কিছতেই বাহী হইতেছিলেন না। আর মন্ত্রি-বেতন প্রন্নে তাঁরা প্রকা-সমিতির बिवाहनी खत्रामा किएएउरे ग्रहन कतिए हिल्लन ना। अधारन ऐस्मध করা দরকার যে কৃষক-প্রজা সমিতির নির্বাচনী ওরাদার ছিল মন্ত্রীরা अक हाजाब होकाब त्रणी त्रष्टन निर्ण शास्त्रियन ना । अभिगाबि ऐत्कृत

### হক মন্ত্ৰীসভা গঠন

সম্পর্কে আলোচনা লম্বা করা সম্রব। কিন্তু মহি-বেতনের আলোচনার বিলম্ব করা যায় না। কারণ মাস গেলেই মন্ত্রীদের বেতন লইতে হইবে। কাজেই শেষ পর্বন্ত একদিন মন্ত্রি-বেতনের আলোচনা শুরু হইল। আমি প্রস্তাব দিলাম এবং সৈরদ নওশের আলী সমর্থন করিলেন, মন্ত্রীরা এক এক হাজার টাকা বেতন পাইবেন। এই আলোচনায় একটি অপ্রিয় ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং এই অপ্রিয় ঘটনা হইতেই পরবর্তীকালে জনাব শহীদ সাহেবের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা বাডে। সেজত ঘটনাটি ছোট হইলেও এখানে তার উল্লেখ করিতেছি। এক হাজার টাকা মন্ধি-বেতনের নৈতিক ও অর্থনৈতিক যুক্তির বিরুদ্ধে লীগ-নেতাদেরও কিছু বলিবার ছিল না। তাঁদের একমাত্র যুক্তি ছিল, মাত্র এক হাজার টাকায় মন্ত্রীদের চলা অসন্তব। স্বতরাং প্রস্তাবটি অবাস্তব। লীগ-নেতাদের এই যুক্তির জবাবে আমি বলিয়াছিলাম যে মন্ত্রীরা বিনা-ভাড়ার ব্যক্তি পাইবেন, বিনা-থরচে গাড়ি পাইবেন, ভ্রমণে টি-এ-ডি-এ- পাইবেন, বিনা খরচে চাপরাশী আরদালী পাইবেন। স্থতরাং হাজার টাকা বলিতে গেলে মন্ত্রীদের নিট্ আয় থাকিবে। অতএব টাকার অপ্রতুলতার যুক্তি ঠিক নয়। প্রস্তাবটা কাজেই অবাস্তব নয়।

আমার প্রস্তাবের সমর্থনে কংগ্রেসের পাঁচ শ টাকা মন্ত্রি-বেতনের এবং অক্সান্ত দেশের মন্ত্রি-বেতনের দু'একটা নিষর দিলাম। এই তর্ক স্বভাবতঃ খুবই গরম হইয়াছিল। উভর পক্ষ হইতে তীর ও রুঢ় কথাও আদানপ্রদান হইতেছিল। হঠাং শহীদ সাহেব উত্তেজিত স্থরে আমাকে বলিলেনঃ 'তুমি দেড় শ টাকা আরের মফস্বলের উকিল। তুমি কলিকাতাবাসী ভরলোকের বাসা-খরচের জান কি ?

আমি এই আক্রমণে আরও রাগিরা গেলাম। পকেট হইতে এক টুকর। হিসাবের কাগ্য সশব্দে টেবিলের উপর রাখিরা ক্রোধ-কম্পিত গলার বলিলাম: 'এই হিসাবে কলিকাতাবাসী একটি ভদ্র-পরিবারের সমন্ত আবশ্বক থরচ ধরা হইছে। এতে শুধু মদ ও মাগির হিসাব ধরা হয় নাই। ও দুইটা ছাড়া আর কি এই হিসাবে বাদ পড়ছে, দেখাইয়া দেন।'

শহীদ সাহেব রাগে চেরার ছাজিরা উঠিলেন। আমিও উঠিলাম।

হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম আর কি? সভা ভাংগিয়া যায়। নবাব বাহাদুর হবিবুলাহ্ ছিলেন হাড়ে-মজ্লায় আদং শরিফ লোক। তিনি মধ্যে পড়িলেন। আমরা উভরে সমান দোষী হইলেও নিজের দলের শহীদ সাহেবকেই তিনি দোষী করিলেন এবং আমার কাছে মাফ চাইতে তিনি শহীদ সাহেবকে কড়া হকুম দিলেন, অভ্যথায় তিনি পদত্যাগ করিবেন বলিয়া হুমকি দিলেন। কিন্তু এর দরকার ছিল না। শহীদ সাহেব দিলদরিয়া লোক। তিনি হাত বাড়াইয়া শুধু আমার হাত ধরিলেন না, টানিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেনঃ মাফ কর এবং ভুলিয়া থাও। আমিও ঐ কথা বলিলাম। উভরেই উভয়কে মাফ করিলাম বটে, কিন্তু ভুলিলাম না। সেই হইতে আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ তা বাড়িতে লাগিল। পরবতী কালে তিনি অনেক দায়িয়পূর্ণ কাজ দিয়া আমাকে বিশাস করিয়াছেন এবং আমি সাধ্যমত সে বিশাস রক্ষা করিয়াছি।

# (৫) নির্বাচনী প্রভিশ্রুতি ভংগ

যাহোক শেব পর্যন্ত হির হইল মন্ত্রি-বেতনের প্রশ্নটা কোরালিশন পার্টি মিটিংএ দেওরা হইবে। আমি এন এল এন না হওরা সত্ত্বেও এ্যাডভাইযারি বোডের মেশ্বর হিসাবে আমাকে পার্টি মিটিং ডাকা হইবে। আমি সানশে এই সিদ্ধান্ত মানিরা লইলাম। কারণ আমি জানিতাম সকল দলের মেশ্বরদের বিপুল সংখ্যাধিক্য লোক মন্ত্রি-বেতন হাজার টাকার পক্ষপাতী। কিন্তু পার্টি মিটিংএর দিন আমি নিরাশ হইলাম। কারণ কৌশলী মন্ত্রারা মেশ্বরদের জন্ম আড়াই শ টাকা বেতনের প্রস্তাব করিলেন এবং মেশ্বর ও মন্ত্রি-বেতনটা একই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তাতে মন্ত্রীদের বেতন আড়াই হাজার এবং প্রধান মন্ত্রীর জন্ম অতিরিক্ত পাঁচি শ টাকার ব্যবন্থা হইল। একরকম সর্বসন্থতিক্রমে অর্থাৎ নেমকন্ (বিনা-প্রতিবাদে) প্রস্তাবৃটি পাশ হইয়া গেল।

কৃষক-প্রজা কর্মীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। চারিদিকেই নৈরাক্ত দেখা দিল। মন্ত্রিসভা গঠনে কৃষক-প্রজা সমিতির স্থুপ্ত পরাজয়

### হক মন্ত্ৰীসভা গঠন

ঘটিয়াছে, এধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হইল। ইতিমধ্যে পরোক্ষ নির্বাচনে অধ্যাপক হ্মায়ুন কবির সাহেবকে ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চ পরিষদ ) মেশ্বর করিতে পারায় আমাদের এক) স্থবিধা হইল। কৃষক-প্রজা কর্মীরা আমরা সবাই একমত ছিলাম যে আমাদের পক্ষ হইতে হক সাহেবের উপর নয়র রাখা কর্তব্য। প্রথমতঃ, ইউরোপীয় দল মুদলিম লীগ নেতারা এবং হিল্পু জমিদাররা হক সাহেবকে বাধ্য হইয়া প্রধান মন্ত্রী মানিয়া লইলেও তলেতলে তাঁকে ডিস্, কেডিট করিবার চেটা তাঁরা চালাইয়া যাইতেছেন। দিতীয়তঃ, হক সাহেব কখন কি করিয়া বসেন, তার ঠিক নাই। এ অবস্থায় হক সাহেবের সহিত ঘনিষ্ঠ ও তাঁর বিশ্বস্ত দ্বু-এক জন কৃষক প্রজা-নেতার সর্বদাই হক সাহেবের সংগে-সংগে থাকা দরকার। শামস্থদিন সাহেব স্বভাবতঃই এ কাজ করিতে রাষী না হওয়ায় অধ্যাপক হুমাযুন কবির ও নবাব্যাদা হাসান আলীয় উপর এই দায়িত্ব পড়িল।

সমিতির সেত্রেটারি শামন্থদিন সাহেংকে মন্ত্রী না করা হইতে কৃষক-প্রজা-ক্মীদের মধ্যে যে অসভ্যোব ধ্যায়িত হইতেছিল, মল্লি-বেতন আড়াই হাজার ও নেম্বর-বেতন আড়াই শ করার কর্মীদের মধ্যে সে অসত্ত্রেষ মারও বাড়িয়া গেল। শেব পর্যন্ত জমিদারি উক্তেদের প্রশ্নটাকে শিকায় তুলিয়া যথন ফ্লাউড কমিশন নিয়োগ করা হইল, তথন কর্মাদের অসভ্যেষ প্রকাশ্য কোধে পরিণত হইল। আনি স্বন্তির সংগে নয়ননসিংহে বসিয়া ওকালতি করিতে পারিলাম না। হক সাহেব আমাদের কথা রাথেন না দেখিয়া 'দুতোর যা-ইচ্ছা তাই হোক' বলিয়া রাজনীতি হইতে হাত ধুইয়াও ফেলিতে পারিলাম না। কেবলি মনে হইত, হক সাহেবের নেতৃত্বকে সফল করা এবং তাঁকে নিয়া কৃষক প্রজা সমিতির নিয়ারনী ওয়াদা পূরণ করার দায়িত্ব আমার কম নয়। এই সব চিন্তা করিয়া অবসর পাইলেই, এমনকি অনেক সময় ওকালতির ব্যাঘাত করিয়াও, কলিকাতা ছুটিয়া যাইতাম। এতে ম**ওকেল**রা অস্তুত্ত হইতেন। আনার ব্যবসার অনিষ্ট হইত। কিন্তু আমি এটা উপেক্ষা করিতাম। কারণ পাঁচ-সাত বছরে আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে স্বয়ং মওকেলরাই এ সম্পর্কে দুই অবস্থায় দুই রকম কথা বলেন। একজন আসিয়া শুনিলেন আমি

সেই রাত্রের ট্রেনেই অক্সত্র মিটিং করিতে যাইতেছি। পরদিনই তাঁর কেসের শুনানি। তিনি চিংকার করিয়া বলিলেন ঃ 'আপনে যাইতেছেন সভা করতে; আমার কেসের তবে কি হৈব?' আমি বলিতাম: 'আমি হাকিমেরে কৈয়া রাখছি। দরখান্ত নিলেই টাইম দিবেন।' তাতেও মওকেল সম্ভষ্ট হইতেন না। নিজের স্বার্থের কথা বাদ দিয়া আমার হিতের চিন্তা করিতেন। বলিতেনঃ 'এভাবে কেবল সভা কৈরা বেডাইলে আপনের ওকালতি চলব কেমনে ?' আমি হাসিয়া বলিতাম : 'এর পর আর সভা-সমিতি না কৈরা শুধু ওকালতিই করব। কথা দিয়া ফেলছি বৈলাই আজ যাইতেছি।' কয়েকদিন পরে ঐ ভদ্রলোকই এক সভার আয়োজন করিয়া বিজ্ঞাপনে আমার নাম ঘোষণা করিয়া আমাকে নিতে আদিয়াছেন। আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম: 'অসম্ভব, আমি যাইতে পারব না। কাল আমার খুব বড় মামলা আছে।' ভন্তলোক বিশ্বিত হইয়া বলিলেন: 'ওঃ আপনেও শেষ পর্যন্ত টাকা চিনছেন? আপনেও যদি আর দশ জনের মতই টাকা রোযগারে ধাওয়া করেন, তবে প্রজা-আন্দোলন চাংগে তুইলাই যান। মামলার কপালে যাই থাকুক, আমাদের সভায় আপনের যাইতেই হৈব। আপনে না গেলে ঐ অঞ্চলের জন-সাধারণ আমারো মাইরা ফেলব, আপনেরেও ছাড়ব না।' স্বতরাং আমি মামলা মূলতবির ব্যবস্থা করিয়া সভা করিতে যাইতাম।

এইভাবে আমি কৃষক-প্রজা পার্ট'র পাল'মেন্টারি রাজনীতির সাথেও
সম্পর্ক রাথিতে বাধা হইতাম। কলিকাতা যাতায়াত করিতাম। এতে
আমার ওকালতির ব্যাঘাত, আথিক ক্ষতি ও পরিবারের কট হইত,
বৃঝিতাম। কিন্ত উপায়ান্তর ছিল না। নিজের 'নেতৃত্ব' বন্ধায়
রাখিবার গর্যেই তা করিতে হইত। প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব আমার
কথা রাখেন না, এ কথা এ জিলার কেউ বিশাস করিত না।
তাদের ধারণা আমি হক সাহেবের উপদেটা। আমার বৃদ্ধি ছাড়া
তিনি কখনও কোনও কাল্ল করেন না। হক সাহেবের এমন আছা আমি
হারাইরাছি, রালনৈতিক চালে মুসলিম লীগের কাছে হারিয়া গিয়াছি,
ময়মনসিংহের ভোটাররা কৃষক-প্রজা-পার্ট'কে ভোট দিয়া ভূল করিয়াছে,

### হক মন্ত্রিসভা গঠন

এসব কথা স্বীকার করিতেও আছা-সন্মানে কেমন বাধিত। পক্ষান্তরে বড়-বড় কথা বলিয়া ধাঞা দিয়া কৃষক-প্রজার ভোট নিরাছি, এ কথাও বলা যায় না, কারণ কথাটা সত্য নয়। কাজেই বলিতে হয় হক সাহেব ঠিকই আছেন। মুসলিম লীগের জমিদার মন্ত্রীরা হিন্দু-জমিদার-মহাজন মন্ত্রীদের সাথে জোট পাকাইয়া হক সাহেবকে কেন্ঠাসা করিয়াছেন। কথাটা যে একদম মিখ্যা নদ, তার প্রমাণও হাতে-কলমে পাইলাম। আমার 'নয়া পড়া' নামে একটি শিশুপাঠা বই পাঁচ বছর ধরিয়া পাঠ্য থাকার পর 'আরবী-ফারসী শন্দের আতিশযাদোষে' বাদ গেল হক সাহেবের প্রধান মন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রিত্বের আমলে। তিনি চিংকার হৈ চৈ করিয়া ছাত ফাটাইয়াও প্রতিকার করিতে পারিলেন না। আমি আথিক ক্ষতিগ্রন্ত হইলাম। দুঃখিত হইলাম। কিন্তু সহ্য করিলাম। রিয়নেবল হইলাম।

চিন্তিত হইলাম তার চেরে নেশী। কৃষক-প্রজা-পার্টি ও কৃষক-প্রজা-আন্দোলনের সাথে মন্ত্রিসভার একটা সংঘাত ক্রমেই আসন্ধ হইরা আসিতেছে, তা স্পটই দেখিতে গাইলাম।

# এগারই অধ্যায়

### কাল তামামি

# (১) রাজনীতির তুইদিক

আমার নিজের-দেখা রাজনীতির একটা যুগ এইখানে শেষ হইল। এক সালের হিসাব-নিকাশকে আমরা বলি সাল তামামি। একটা কালের হিসাব-নিকাশকে তাই আমি কাল তামামি বলিতে চাই। ইংরাজীতে যাকে বলা হয় রিট্রোসপেট। কাল মানে এখানে একটা যুগ। যুগ এখানে বার বছরের যুগ বাদশ বছরের ভিকেড নয়। এটা একটা এরা, একটা যমানা, একটা আমল। জাতির ইতিহাসে ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ এক বিশেষ ধরনের ঘটনাবলীর একটা মুদ্দত। একটা পিরিয়ড। এই ঘটনাপুঞ্জ প্রধানতঃ রাজনীতিক।

এই রাজনীতির দুইটা দিকঃ একটা ভারতীয়, অপরটা বাংগালী। ভারতীয় রূপে এই রাজনীতির ওকরপূর্ণ নাইল-খুঁটি এই কয়টিঃ থিলাফত ও স্বরাজ আন্দোলন। গান্ধীজী ও আলী দ্রাভ্রয়ের নেতৃত্বে সারা ভারতে একটা অপুর গণ-বিপ্লব। অভাবনীয় হিন্দু-মুসলিম মিলন। জিয়ার কংগ্রেস ভারন। আন্দোলনের হার্থতা। আকি স্মিক অবসান। সাম্প্রলায়িক দাংগা। জিয়ার হিন্দু-মুসলিম আপোস চেপ্র। কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাব। গোল টেনিল টেঠক। সাম্প্রনায়িক রোরেদার। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কংগ্রেস ও লীগ কত্বি উহার প্রাদেশিক অংশ গ্রহণ ও কেন্দ্রীয় অংশ বর্জন। কংগ্রেস কত্বি ছয়টি, মুসলিম লীগ কত্বি পাঁচটি প্রদেশে মন্তির। ১৯১৬ সালের লাখনো-প্যাক্ট নামে পরিচিত কংগ্রেস-মুসলিম লীগ ছজি আমার-দেখা রাজনীতির মধ্যে পড়ে না। কারণ ওটার সংগ্রে আমার যে সাক্ষাং পরিচয় নাই, শুধু তাই নয়। ঐ সময়ে আমার কোনও রাজনৈতিক চেতনাই ছিল না। তখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র মাত্র। ওটা যে একটা উপ্লেথযোগ্য ঘটনা, বিশ্ব-যুদ্ধের খবরের ভিড়ের মধ্যে

তাও আমার মনে হয় নাই। কিন্তু, আমার-দেখা রাজনীতির মধ্যেও উপরে তার যে একটা ইমপ্যান্ট, একটা প্রভাব, ছিল তা আনি পরে বৃথিয়াছিলাম।

রাজনীতির বাংগালী রূপে প্রজা-আন্দোলন, দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুদলিম ঐক্য প্রচেটা, তাঁর বেংগল প্যাক্ট, কলিকাতা কর্পোরেশনে তার প্ররোগ শুরু, দেশবদ্ধর আকন্মিক মৃত্যু, কংগ্রেদের প্রজা-সংর্থ-বিরোধী পদক্ষেপ, বেংগল প্যাক্ট বাতিল, মুদলমানদের কংগ্রেদ ত্যাগ ও প্রজা-সমিতি গঠন ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মাইল-খুঁটি। ১৯০৫ সালে পূর্ব-বাংলা ও আসাম প্রদেশের স্থাই ও ১৯১১ সালে তা বাতিল আমার-দেখা রাজনীতিতে পড়ে না। কিন্তু আমার-দেখা বাজনীতিব উপর তার বিশেষ ওরুত্বপূর্ণ ইমপ্যাক্ট হইয়াছিল, তংকালীন মুদলিম সমাজের মনোভাষ হইতে তা স্পাই ব্যা যাইত । তাতের চিন্তার প্রভাব আমার নিজের পরবর্তীকালের রাজনৈতিক চিন্তায়ও কম পড়ে নাই। সেটা অবশ্য ব্যিয়াছিলাম অনেক দিন পরে।

এতকাল পরে পিছন দিকে তাকাইরা একজন রাজনৈতিক বর্মী লেখক ও সাংবাদিক হিসাবে আমার যা মনে পড়ে, তাব সারমর্ম এই যে ভারতের মুসলমানরা আগা-গোড়াই একটা বাজনৈতিক স্বতন্ত্র সভা হিসাবেই চিন্তা ও কাজ কবিয়াছে। এটা তাবা খিলাফত যগের 'হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই' বলার সময়েও যেমন করিয়াছে, সাম্প্রদায়িক দাংগার সময় 'মারি অরি পারি যে প্রকারে' বলার সময়ও তেমনি করিয়াছে। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের পত্তন, ১৯১৬ সালের লাখনো প্যাক্ট, ১৯২০ সালের বেংগল প্যাকট, ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেস হইতে ওয়াক-আউট, ১৯২১ সালে সর্বনলীয় মুসলিম কনফারেল, জিয়ার চৌন্দ-দফা রচনা, ১১০০ ৩০ সালের রাউও টেবিল কনফারেলে যোগদান ইত্যাদি সব-তাতেই মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার এই দিকটা স্বম্পটরূপে ধরা পড়িয়াছে। কি কংগ্রেসের সাথে দেন-দরবারে, কি রটশ সরকারের নিকট দাবি-দাওয়ায়, এই একই বথা বলা হইয়াছে। কি কংগ্রেসী মুসলিম নেতা আলী ভাই আনসামী-আজমল খা, কি কংগ্রেস-বিরোধী

নাইট-নবাব স্বাই এ ব্যাপারে মূলতঃ একই স্থরে কথা বলিয়াছেন। কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃয়ন্দের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও তাঁরও আগে গোপাল কৃষ্ণ গোথেল-দাদাভাই নওরোষীর মত বাস্তববাদী উদার নেতা অনেক ছিলেন। তা না থাকিলে লাখনো-প্যাক্ট হইত না। পরবর্তী কালে মিঃ সি রাজা গোপালাচারির মত বাস্তববাদী দূরদর্শী হিন্দু নেতা না থাকিলের গৈচি কনফারেলে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে 'না গ্রহণ না বর্জন' প্রস্তাবও গৃহীত হইত না। মুদলমানদের দাথে আপোদ ও সহযোগিতা করিতে এ রা অনেকদূর অগ্রসর হইতে রাষী ছিলেন। তাই তুর্কী সামাজ্য ভাগ ক্রিরা ইংরাজ-ফ্রামী-গ্রীদের মধ্যে বন্টন করিরা নেওরার প্রতিবাদে মুদলিম ওলামারা যখন শেখুল-হিল মাহমুণুল হাসানের নেত্তে ১৯১৯ সালে তর্কেমোওয়ালাত ( অসহযোগিতা ) আন্দোলন ও আলী ভাইর নেতৃত্বে ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন, তখন এই আন্দোলনের মধ্যে প্যানইদ্লামিযমের বাজ আছে জানিয়াও গান্ধীজীর নেতৃত্বে হিশুরা থিলাফত আন্দোলনকে নিজের করিয়া লন। থিলাফত আন্দো-লনকে ভাতত বিভাত্তিকর ধনায় আন্দোলন বলিয়া মিঃ জিলার মত মুদলিম নেতা যেখানে ঐ অলেশালনে যোগ দেন নাই, সেখানে হিন্দু নেত্রুল অতি সহজেই এই আলোলন হইতে দূরে থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তারো তা করেন নাই । কারণ এ রা হিন্দু-মুদলিম বকো সভাই বিশাস করিতেন। মহাআ গান্ধী ১৯২০ সালে তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' নামক ইংরাজা সাপ্তাহিকে লেখেন: 'হিন্দু মুসলিম একতা ছাড়া ভারতের কোনও মুক্তি নাই।' গামীজীর আগেও গে।থেল দাদাভাই হিন্দু মুসলিম একতার উপর খুবই জেরে দিরাছিলেন। কিন্ত হিন্দু নেত্রন্দের মধ্যে গান্ধীজীই সর্ব প্রথম হিন্দু-মুসলিম ঐক্যন্তে ভারতের মুক্তির অপরিহার্য শর্ভ 'সাইন-কোরা-নন্' রূপে পেশ করেন। অবশ্য তাঁরও আগে জিলা সাহেব বলিরাছিলেন: 'হিন্দু-মুসলিম-একতা ছাড়া ভারতের মুক্তি নাই।' কিঙ মাইনরিটি মুদলমানের মুখে ও মেজরিটি হিন্দুর মুখে কথাটার তাৎপর্য অনেক বেশ-কম। হিন্দু নেত্রশের মধ্যে একমাত্র দেশবন্ধ চিতরঞ্জনই

কথাটাকে কান্ধে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধতায় দেশবন্ধুর অল্প কাল স্থায়ী রাজনৈতিক জীবনে তা সফল হয় নাই। তাঁর অকাল ও আকল্মিক মৃত্যুর পর দেশবন্ধুর অনুসারী বাংলার হিন্দু নেতৃর্বল নিজেরাই দেশবন্ধুর বেংগল প্যাকট বাতিল করিয়া ভারতীয় হিন্দু-নেতৃত্বের সাথে এক কাতারে দাঁড়ান।

# (২) সাম্প্রদায়িক মিলনের তুই রূপ

এইসব ঘটনা হইতে দুইটা সভা প্রকট হইয়া উঠে। এক, ভারতীয় মুস লিম নেতৃত্ব স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখিয়া হিন্দু-মুসলিম ঐকোর চেটা করিয়া-ছেন। এক শ্রেণীর উদারপদ্বী হিন্দু নেতা মুসলিম দাবি-দাওয়া মানিয়া লইয়া সাম্প্রদায়িক ঐব্যের সনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু-মতের চাপে তাঁরা পিছাইয়া গিরাছেন। দুই, এই ঐক্যা-চেটা বার্থ হওয়ার কারণ এই যে ঐক্যবাদী মুসলিম-নেতৃত্ব ও ঐক্যবাদী হিন্দু-নেতৃত্বের মধ্যে একটা মৌলিক বিরোধ ছিল। মুদলিম-নেতৃত্ব চাহিয়াছিলেন দুই স্বতম্ব সত্তার মধ্যে রাজনৈতিক মিলন বা ফেডারেশন। পক্ষাস্থরে হিন্দু-নেতৃত্ব চাহিয়াছিলেন সাবিক মিগুণ বা ফিউশন। একমাত্র গেশবন্ধ চিত্তরজনই তার উদার দূরদৃষ্টি বলে হিন্দু-মুসলিম- টকোর বাস্তব রূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু মুদলিম-ঐক্যের পক্ষে দর্দী ভাষায় প্রাণম্পর্ণী বাগ্মিতায় বলিয়াছিলেনঃ 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্য অর্থ সংমিশ্রণ নয়, মিলন। ফিউশন নয় ফেডারেশন। দুইটি স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট সম্প্রদায় রাজনৈতিক কারণে ও উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হইবে মাত্র : মিশিয়া এক সম্প্রদায় हरेंग्रा याहेर्त ना। हिम्मू-मुनिम जेका अर्थ यपि पृहे मध्यपारत्वत मिश्राप এক সম্প্রদার হওয়ার কথা হইত, তবে আমি সে ঐক্যের কথা বলিতাম না।' দেশবন্ধু চিত্তরজন ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈঞ্ব হিন্দু। নিজের ধর্ম মতে তাঁর অটুট প্রাণ-ভরা আস্বা ছিল। সে আস্বায় কোনও ছেষ ছিল না। ছিল শুধু ভালবাদা। তাই স্বদেশবাদী মুসলমানের ধর্মের প্রতিও অগাধ শ্রন্ধা হিল তাঁর। নিজের বাপকে যে স্তান শ্রন্ধা করে, পরের বাপের প্রতি সে কদাচ অশ্রদ্ধা দেখাইতে পারে না। ইহাই ছিল

দেশবন্ধর জীবন-দর্শন। নিষ্ঠাবান হিন্দু হইরাও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে বেমন করিরা আন্তরিক বিশাস করা যার, দেশবন্ধু ছিলেন তার আদর্গ নিদর্শন। দেশবন্ধুর পরে আমি আর একজন মাত্র বাংগালী হিন্দু নেতার মধ্যে এই ওণ দেখিরাছি। ইনি ছিলেন স্থভাষ বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর মিঃ শরংচক্র বস্থ। তিনি দেশবন্ধুর মতই নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। পূজা-অর্চনার বিশাস করিতেন। নিজের ধন-মতের জন্য যে কোনও ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। এমন ধন-নিষ্ঠ হিন্দু শরং বাবু মুসলমানদের রাষ্টার প্রাপ্যাধিকার মানিয়া লইতে বিন্দুমাত্র হিধা ও সংকোচ বোধ করিতেন না।

কিছ অধিকাংশ হিন্দু নেতা চাহিতেন হিন্দু-মুসলমানে মিশ্রণ। তাই বিলয় এ বা সকলে দেশবন্ধু ও শরংবাবুর মত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন না। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁদের কোনও আন্থা ছিল না, তা নয়। হিন্দু-মুসলিম দুই সামাজিক পৃথক সন্তার স্থলে মিশ্রিত এক সম্প্রদায় হওয়ার অর্থে তাঁরাও না-ছিন্দু-না-মুগলনান কোনও নয়া সম্প্রদায় ব্বিতেন না। তাঁরা ব্যাবিনে মাইনিরিটি মুসলমান সমাজ বিপুল বেগবান হিন্দু সম্প্রদায়ে হইবে লীন'। যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল মহাসমুদ্রে লীন হয়। এটাকে তাঁরা অভায় বা অসম্ভব মনে করিতেন না। ধর্মে পৃথক হইয়াও যথন ব্যান-পৃটান বৌদ্ধ-জন-পাশি-ওর্গা-শিবেরা মহান হিন্দু সমাজের অসম্ভ জ থাকিতে বাধে নাই, তথন মুসলমানের বাধিবে কেন?

মুসলিম নেতৃংক্ত স্পটতঃই এমন ঐক্যে বিশাস করিতেন না। মুসলিম নেতারা এটাকে নিছক একটা রাজনৈতিক ঐক্য হিসাবে দেখিরাছেন। সামাজিক ঐক্য হিসাবে দেখিবার উপায় ছিল না। হাজার বছর মুসলমানরা হিক্সুর সাথে একদেশে একতে বাস করিয়াছে। হিন্দুবের রাজ। হিসাবেও, হিন্দুদের প্রজা হিসাবেও। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই হিন্দুন্মুসলমানে সামাজিক ঐব্য হয় নাই। হয় নাই এইজন্ম যে হিন্দুরা চাহিত 'আর্যা-অনার্যা শক-হন' যে ভাবে 'মহাভারতের সাগরতীরে' 'লীন' হইয়াহিল, মুসলমানরাও তেমনি মহান হিন্দু সমাজে লীন হইয়া বাইক। তাদের শুধু ভারতীয় মুসলমান থাকিলে চলিবে না, 'হিন্দু

মুসলমান' হইতে হইবে। এটা শুধু কংগ্রেনী বা হিন্দু-সভার জনতার মত ছিল না, বিশ্ব-কবি রবীন্দ্র নাথেরও মত ছিল।

# (০) অবান্তব দৃষ্টি-ভংগি

এই কারণে ১৯২০ হইতে ১৯৪০ সাল এই বিশ বছরে ভারতীয় রাজনীতির হিন্দ্-মুসলিম আপোদ চেটা প্রধানতঃ যক্ত বনাম পুথক নির্বাচন প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ভিল। এই নির্বাচনের প্রশ্নটাকে হিন্দু রাজনীতিক নেতৃত্ব কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেন সেটা প্রমাণিত হয় তপসিলী হিন্দুদের পৃথক-নির্বাচনাধিকার স্বীকৃতির বিরুদ্ধে মহাজ্বাজীর আমরণ অনশন-রতে । ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের সাম্প্রদায়িকরোয়েদাদে মুসলমান-দের মত তপসিলী চিল্পুদেরেও পৃথক নির্বাচন তেওয়া হইয়াছিল। ১৯০২ সালের আগস্ট মাসে যখন এই এওরার্ড ঘোষণা করা হয়. তখন মহাআজী পুণা জেলে বন্দী। সেখান হইতেই তিনি সেপ্টেম্বর মাদে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে আমরণ অনশন-ব্রত গ্রহণ করেন। তপদিলী নেত্রল শুধুমাত্র মহাআজীর জান বাঁচাইবার জন্ম আসন-সংরক্ষিত যুক্ত-নির্বাচন-প্রথা মানিয়া লন। াটিশ সরকারও ছরিতে এই প্রস্তাব মানিয়া লইয়া এওয়ার্ড সংশোধন করেন । মহাত্মান্ত্রী অনশন ভংগ করেন। লক্ষণীয়, মুসলমানদের জন্ম পৃথক নির্বাচনের প্রতিবাদে মহাত্মজী অনশন করেন নাই । কারণ স্থাপট । প্রথমতঃ মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন অধিকার আগে হইতে স্বীকৃত ছিল। দিতীয়তঃ গান্ধীজী মুমলমানদের পূথক সত্তা স্বীকার করিতেন। স্বতরাং দেখা যাইতেছে, পূথক নির্বাচনকে হিশ্-নেত্রশ বরাবরই এই নযরে দেখিয়া আসিয়াছেন। মুসলিম-নেত্ত্ব কাজেই অন্য নযরে দেখেন নাই। এই কারণেই মুদলিম নেতৃরলের মধ্যে আলীভাই ডাঃ আনসারী মওলানা আযাদ প্রভৃতি য<sup>\*</sup>ারা বরাবর যুক্ত নির্বাচন-সমর্থন করিয়াছেন, তাঁরাও অবিমিশ্র যুক্ত নির্বাচন চান নাই। 'মোহাল্লদ আলী ফরমূলা' নামে মওলানা মোহালদ আলীর প্রস্তাবিত যে নির্বাচন-পদ্ধতি একবার আলোচনার বিষয়বস্ত হইয়াছিল, তাতেও দুইস্তরে নির্বাচন হওয়ার প্রস্তাব ছিল। প্রথম স্তরে শুধু মুসলিম ভোটাররা আসন-সংখ্যার

চেয়ে বেশী প্রার্থী নির্বাচন করিবে। ঐ নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্য হইতেই বিতীর স্তরে হিশ্-মুসলমান যুক্ত ভোটে মেয়র নির্বাচিত হইবেন। পদ্ধতি-গত-মত-বিরোধে শেষ পর্যন্ত এই স্কীমও পরিত্যক্ত হয়। নির্বাচন-প্রথার প্রশ্নকে হিশ্ব নেতৃর্গল এমন শুরুত্ব দিতেন বলিয়াই প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী চাকুরির হারের বেলা তাঁরা নিতান্ত বানিয়া-নীতিতে দর ক্ষাক্ষি করিয়াও এক ই-এক ই করিয়া ডোর ছাড়িয়াছেন। কিন্তু কিছু বেশী আসনের বদলে নির্বাচনের বেলা এক ইঞ্চি টলেন নাই। লাখনো প্যাক্টে স্বতম্ব নির্বাচন মানিয়া লইয়া যে সব হিশ্ব-নেতা ভূল করিয়াছিলেন, হিশ্বরা কোনদিন তাঁদেরে ক্ষমা করেন নাই। তেমন ভূলের পুনরারান্ত করিতেও তাঁরা রাষী ছিলেন না।

नृष्टि-कार्त्य **बरे भोनिक भार्षका रह**ू हिन्दू-भूमनिम खे:कात ज्ञतह्र स বাস্তবদর্শী মুদলিম প্রবক্তা জিলা সাহেবকে হিন্দু নেতারা ভুল বৃঝিয়া-ছিলেন। মুসলিম নেতাদের মধ্যে একমাত্র মিঃ জিন্নাই রাজনৈতিক সংগ্রামে হিন্দু-মুসলিমকে ও কংগ্রেস-লীগকে খুব কাছাকাছি রাখিয়া চলিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক আপোসে হিন্দু নেতৃত্বের অনমনীয় মনোভাবের মুথেও তিনি কংগ্রেসের সাথে একযোগে মুসলিম লীগকে দিয়া সাইমন কমিশন বয়কট করাইয়াছেন। রাউওটেবল কনফারেলে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীর দাবি-দাওয়া ও ডোমিনিয়ন স্টেটাসের পক্ষে কঠোর ইংরাজ-বিরোধী বক্তৃতা করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস-লীগে নির্বাচনী-মৈত্রী করিয়াছেন। বাংলা পাঞ্জাব দিন্ধু সরহদ্দ প্রভৃতি মুদলিম মেজরিটি প্রদেশ জিলা-সাহেবের এই লীগ-কংগ্রেস নির্বাচনী-মৈত্রী মানিয়া লয় নাই সতা, কিন্ত যুক্তপ্রদেশ বোৰাই মাল্লান্স প্রভৃতি মুসলিম মাইনরিটি প্রদেশে সে চুক্তি ফলপ্রস্থ হইরাছিল। তথাপি কংগ্রেস ঐসব প্রদেশে মম্বিছ গ্রহণ করিবার সময় মুসলিম লীগের স্বতম্ব অন্তিছ মানিয়ালইতে অম্বীকার করিল। নির্বাচনের আগে ও পরে কংগ্রেসের এই দুই রকম মতকে জিলা সাহেব বিশ্বাস ভংগ মনে করেন। ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে তাঁর আজীবন আস্বা একরূপ ভাংগিরা বার। কিছু তাতেও জিলা সাহেব তাঁর আসল ভূমিকা হইতে মৃহতের জন্তও বিচাত হন নাই! সেকথাটা একটু পরে বলিতেছি চ

# (৪) বাংগালী জাতীয়তা বনাম ভারতীয় জাতীয়তা

হিন্দু-নেতৃত্বের অনমনীয় মনোভাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রবশিত পথ হইতে তাঁদের অদ্রদর্শী বিচ্যুতিতে কিভাবে রাজনীতির মোড় কিরিয়াছিল, তার প্রতাক্ষ প্রমাণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিয়াছি বাংলার রাজনীতিতে। বাংলার রাজনীতি ভারতীয় রাজনীতি হইতে ছিল বেশকিছু পুথক ও স্বতন্ত্র। নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দুরা যে নিভেজাল গণতা দ্বিক भाजन हाहिएतन, वाःलात दिला जा हाहिएतन ना। वाःशाली हिन्दूता বাংলায় মেজরিটি শাসন ও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন উভয়টারই বিরোধী ছিলেন। এটা ছিল অবশ্য হিন্দুদের সাম্প্রতিক মনোভাব। উনিশ শতকের শেষে বিশ শতকের গোড়ার দিকে হিন্দু কবি সাহিত্যিক ও রাষ্ট্র নেতারা 'বাংগালী জাতির' 'বাংলার বৈশিষ্ট' 'বাংলার কৃষ্টি' 'বাংলার স্বাতন্ত্র' ইত্যাদি প্রতার করিতেন। অনেকে বিশ্বাস্থ করিতেন। কিন্তু গণতম্বের প্রতিষ্ঠায় ভোটাধি-কার প্রসারে বাংলার রাধীয় অধিকার মেজরিটি মুসলমানের হাতে চ লিয়া যাইবে এটা যে দিন পরিকার হইয়া গেল, সেইদিন হইতেই হিন্দুর মুখে বাংগালী জাতিত্বের কথা, বাংলার কৃষ্টির কথা আর শোনা গেল না। তার বদলে 'ভারতীয় জাতি' 'ভারতীয় কৃষ্টি' 'মহাভারতীয় মহাজাতি' ও 'আর্থ্য সভ্যতার' কথা শোনা যাইতে লাগিল। এর কারণও ছিল স্কুম্প है। শেরে-বাংলা ফ্যলুল হক একদা বলিয়াছিলেন : 'পলিটিক্ব অব বেংগল ইয ইন রিয়েলিটিইকনমিক্স, অববেংগল । বাংলার অর্থ-নীতিই বাংলার আসল রাজনীতি।' খুব সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিপর্বয়ে বাংলার গোটা মুসলমান সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে **অধঃ**পতিত জাতিতে পরিণত হয়। কৃষ্টির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুদলিম দুইটা স্বতম্ব সমাজ আগে হইতেই ছিল। অর্থনীতিতে মুসলমানদের এই অধংপতনে জীবনের সকল স্তরে ছিলু ও মুসলমান স্বস্পষ্ট দুশ্মান দুইটা পূথক জাতি হইয়া গেল। পরিস্থিতিটা এমন হৃদয়বিদারক ছিল যে কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান কর্মী হইয়াও আমি কংগ্রেস সহকর্মীদের সামনে জনসভার কঠোর ভাষায় এই পার্থকোর কথা বলিয়া হিন্দু বন্ধুদের বিরঞ্জি-ভাজন হইতাম। আমি বলিতাম ঃ বাংলার জমিদার

হিন্পুপ্রজা মুসলমান; বাংলার মহাজন হিন্পুখাতক মুসলমান; উবিল হিন্দু মঞ্জেল মুসলমান; ডাজার হিন্দু রোগী মুসলমাম; হাকিম হিন্দু আসামী মুদলমান; খেলোয়াড় হিন্দু দর্শক মুসলমান; জেইলার হিন্দু क रामी मूजनमान रेजा मि रेजा मि । এरेजा व जामि जानिका वाज़ारेसा याইতাম। यटहे विनठाम उटहे ऐखिक्कि हहेजाम। उटहे जानिका বাড়িত। হাজার-বার কওয়া এই কথা গুলিই ভীরতম কর্কশ ভাষায় বলিয়া ছিলাম ১৯৩৩—৩৪ সালে ময়মনসিংহের এক রিলিফ কমিটির বৈঠকে। সেবার ব্রহ্মপুত্র নদীতে বক্সা হইয়া দুকুল ভাসিয়া গিয়াছিল 'বক্সা-পীড়িত দুর্গতদের জন্ম অন্যান্মদের মত বার এসোসিয়েশনের পক্ষেও একটা রিলিফ কমিটি করা হয়। বেশ টাকা উঠিয়াছিল। প্রায় সব টাকাই হিন্দুরাই দিরাছিলেন। মুসলমানদের দান খুবই নগরা। এই তহবিলের টাকা বর্টনে এক সভার সমিতির প্রেসিডেট রায় বাহাদুর শশধর ঘোষের সাথে আমার তর্ক বাধে। তিনি আমাকে শ্বরণ করাইয়া দেন যে চাঁদাদাতারা প্রায় স্বাই হিন্দু। আর যায় কোথায়? আমি গজিয়া উঠিলাম। আমার হাজার-বার-কওরা ঐসব কথা মুখন্ত বলিয়া গেলাম এবং উপসংহার করিলাম: 'অতএব বাংলার দাতা হিন্দু ভিক্ষৃক মুসলমান।' রায় বাহাদুর ও সমবেত মেম্বরদেরে আমি শ্বরণ করাইয়া দিলাম বাংলার হিশ্বদের যার ঘরে যতটাকা আছে সব টাকা মুদলমানের। মুদলমান চাষী-মজুরের মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলিয়া-রোষগার-বরা টাকায় হিন্দুরা দিলুক ভরিয়াছে, দালান-ইমারত গড়িয়াছে ; গাড়ি-ঘোড়া দোড়াইতেছে। রায় বাহাদুরের নিজের টাকা ব্যাংক ও বাড়ির কথাও উত্তেজনার মুখে বলিয়া ফেলিলাম। রার বাহাদুর সহ উপন্থিত সকলে হতভব হইয়া গেলেন ৷ কিন্ত রায় বাহাদুর ছিলেন বিচক্ষণ স্বচ্তুর জ্ঞানী লোক। তিনি রাগ গোপন করিলেন। বিতরণের পশা হিসাবে আমার প্রভাবটা মানিয়া লইলেন, আসর ঝড় কাটিরা গেল। ব্যাপারটার মধ্র উপসংহার হইল।

### (৫) প্রক্রা আন্দোলনের স্বরূপ

্এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। কারণ ব্যাপারটা অর্থনীতিতেই সীমাবদ্ধ

ছিল না। সমাজ-জীবনের সকল খুটনাটিতেও এই পার্ধকা পলবিত, প্রকটিত ও প্রতিফলিত হইয়াছিল। বাংলার মুসলমানদের নিজম আন্দোলন বলিতে ছিল একমাত্র প্রজা-আন্দোলন। তিতুমীর পীর দুদু মিয়াও ফকির আন্দোলনের ঐতিহাসিক পুরাতন নযির টানিয়া না আনিয়াও বলা যায়, বাংলার প্রজা-আন্দোলন খিলাফত-স্বরাজ আন্দোলনেরই দশ বছর আগে-কার আন্দে।লন। আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতে পারি, এ আন্দেলেন গোড়ার ছিল মুসলমানদের সামাজিক মর্যাদার দাবি। শৃধু হিন্দু জমিদাররাই মুসলমান প্রজাদিগকে তুই-তুংকার করিয়া অবজ্ঞা করিতেন এবং তাঁদের কাছারিতে ও বৈঠকখানায় এদেরে বসিতে আসন দিতে অস্বীকার করিতেন, তা নয় । তাঁদের দেখাদেখি তাঁদের আমলা-ফয়লা তাঁদের আত্মীয়-স্বন্ধন, তাঁদের ঠাকুর-পুরেগহিত, তাঁদের উকিল-ডাক্তাররাও मुमलमानरपदा निरक्षरपत প्रका ७ मामाजिक भर्यापात्र निम्नस्रदात लाक মনে করিতেন। এটা জমিদার-প্রজার স্বাভাবিক সাধারণ সম্পর্ক ছি**ল** না। ছিল হিন্দু-মুদলিম দম্পর্ক। কারণ এক দিকে বামন-কারেত প্রজারা জমিদারের কাছারি বৈঠকখানায় বসিতে পাইত। অন্তদিকে বর্ণ হিন্দুর কাছে অমন নিগৃহিত হইরাও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু তালুকদার বা ধনী মহাজনরাও মুদলমানদের সাথে বর্ণাইন্দুদের মতই ব্যবহার করিত।

এইভাবে ব্যবহারিক জীবনে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানরা ছিল দুইটি
পৃথক সমাজ, ভির জাত ও স্বতর সম্প্রনায়। এদের মিগ্রণে এক সম্প্রার
ছিল করনাতীত। বিরাট ধর্মীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্রব
ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। হিন্দুর দিক হইতেও না মুসলমানের দিক
হইতেও না। দেশবন্ধ চিত্তরজন যে এই দুই সম্প্রনায়ের স্বাতর। বজার
রাখিয়া হিন্দু মুসলিম ফেডারেশন করিতে চাহিয়াছিলেন, সেটা মুসলমানের
চেয়ে হিন্দুর মনের দিকে কম চাহিয়া নয়। এটাই ছিল রাজ্বনৈতিক
বাস্তবাদ। অধিকাংশ হিন্দুনেতা দেশবন্ধুর এই বাস্তব দৃষ্টির অধিকারী
ছিলেন না বলিয়াই তাঁর অবর্তমানে বাংলার মুসলমানরা কংগ্রেস ছাড়িয়া
প্রজা-পার্টি গঠন করিয়াছিল। সকল দলের সকল মতের এমনকি পরম্পরবিরোধী মতের মুসলমানরা যে ১৯২৯ সালে সার আবদুর রহিমের নেতৃত্ব

প্রজা-সমিতি গঠন করেন এবং কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী জেল-খাটা চরমপন্থী ও খেতাবধারী মডারেটরা এক পার্টি'তে মিলিত হুইতে পারেন, এটা বাহির হইতে বিশারকর মনে হইলেও আদলে তা ছিল না। এক বছর আগে বাংলার আইন পরিষদে কংগ্রেসী হিন্দু মেম্বররাই প্রজাসম্ব বিলের ভোটাভূটতে এই সাম্প্রদায়িক কাতারবলি এলাইনমেণ্ট করিরা সেই পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সে বিলে কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী প্রজা-জমিদার সব হিন্দু জমিদারের পক্ষে এবং কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী প্রজা-জমিদার সব মুসলমান প্রজার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। তাই প্রজা সমিতি নামে ও রূপে অসাম্প্রনারিক হইলেও উপরোক্ত কারণে উহা ছিল আসলে বাংলার মুসলিম প্রতিষ্ঠান। বস্তুতঃ প্রজা-সমিতি গঠনের প্রধান উল্লোক্তা মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ আমাদেরে বলিয়াই ছিলেনঃ "হিন্দুরা বেমন অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেস নামে হিন্দু-প্রতিষ্ঠান চালায়, আমরাও তেমনি অসাম্প্রদারিক প্রজা-সমিতি নামে মুসলিম প্রতিষ্ঠান চালাইব।" দশ বছর পরে তারই স্থান দখল করে মুসলিম লীগ খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক नाम ও দাবিতে। रिम्मु (দর অনেকেই যে প্রজা-আন্দোলনকে আসলে সাম্প্রদারিক আন্দোলন বলিতেন, সেটা নিতাম্ত মিথ্যা অভিযোগ ছিল না। আগেই বলিয়াছি, এই মুদ্দতে বাংলার আথিক সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর আগাগোড়াই এমন দুই-জাতি-ভিত্তিক ছিল যে প্রজা-খাতক নামের চুলে ধরিয়া টান দিলে মুসলমান নামের মাথাটি আসিরা পড়িত। অপর পক্ষে জমিদার-মহাজনের নামের টানে হিন্দুরাও কাতারবলি হইরা যাইত। প্রজা-আলোলনের ডাকে যে কাতারবলিটা হইত, তা ছिল এই কারণেই মুসলমান জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক মজির চেষ্টা, সামাজিক মর্যাদার দাবি। প্রজা-আন্দোলনকে বে অনেকে কৃষক-বিরোধী জোতদার আন্দোলন বলিয়া নিলা করিতেন, ত্রীদের কথাও একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। প্রজা-আন্দোলন সত্য-সভাই কৃষক-আন্দোলন ছিল না। 'লাংগল যার মাটি তার' বিকিরটা जयनक ऐर्ट नारे। ১৯৩० जाल वांना जनकारतन शहानिष् अक প্রস্থাবলীর উত্তরে মর্মনসিংহ প্রজা-সমিতির কার্যকরী কমিটির সভার

উপস্থিত বৃত্তিশঙ্কন মেম্বরের মধ্যে মাত্র তিনজন বর্গাদারকে দখলী স্বন্ধ দেওরার পক্ষে ভোট দিরাছিলেন। অস্থাস্থেরা শুধু বিরুদ্ধে ভোটই দেন নাই, তীর ও ক্রুদ্ধ প্রতিবাদও ক্রিয়াছিলেন।

### (৬) প্রজা বনাম ক্রুষক-প্রজা

जाजल वााभात এই यে वाः नात अधिकाः म जिनास श्रका मानिर কৃষক, কৃষক মানেই প্রজা। তাঁদের শতকরা আশিজন নিজের হাতে নিজের জমিতে হাল-চাষও করেন। কিছু জমি বর্গাও দেন। এ দের বিপুল-সংখ্যক মেজরিটির পরিবার-পিছে দশ একরের বেশী জমি নাই। কাজেই তাঁদেরে জোতাদার বলা যায় না। এ দের প্রকৃত নাম কৃষক-প্রজা। এই জন্মই ১৯৩৬ সালে নিখিল বংগ প্রজা সমিতির নাম বদলাইয়া যখন কৃষক-প্রজা রাখা হয়, তখন কোনও বিপ্লবী পরিবর্তনের कथा कात्रुख मत्न भए नारे। कालक्राम भवभारनालानत अमारत ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের রাষ্ট্রীয় প্রয়োগে এই কৃষক-প্রজা সমিতিই একদিন ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিক সহ বাংলার জনগণের প্রকৃত গণ-প্রতিষ্ঠান হইত যদি না নিখিল ভারতীয় সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক অক্সদিকে মোড় ফিরাইত। এটা শুধু মুসলমান দিকের কথা নয়, হিন্দুর দিকেরও কথা। গণতদ্বের বিকাশের প্রসারের সংগে-সংগে হিন্দুরা যথন ব্যক্তি পারেন যে স্বায়ন্তশাসিত বা স্বাধীন বাংলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-পরিচালনায় হিন্দুর রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূঞ্জিত অধিকার বিপন্ন হইবে, সেই দিন হইতেই তাঁরা বাংলার মুসলিম মেজরিটির আওতা হইতে নিখিল ভারতীয় হিন্দু মেজরিটির আশ্রয়ে চলিয়া গেলেন। বাংলা দেশ ভারতের প্রদেশ হইল। বাংগালী জাতি ভারতীয় জাতির অবিচ্ছেষ্ট অংশ মাত্র হইরা গেল। এদিকে না গিরা বাংলার কংগ্রেস যদি বাত্তব-বাদী দৃষ্টি-ভংগি লইরা প্রজাপার্টির সহিত সহযোগিতা করিত, তবে ভারতের না হউক বাংলার রাজনীতি অক্তরূপ ধারণ করিত। বাংলার কংগ্রেস তথা বাংলার হিন্দু নিধিল ভারতীর হইরা পড়ার বাংলার

মুসলমানদের নিখিল ভারতীয় না হইয়া উপায়াতর ছিল না।

এই ঘটনাটিই ঘটে ১৯৩৭ সালে হক মম্বিসভা গঠনের সময়। এই কারণেই আমি এ সম্পত্তিত খুটনাটি বিবরণ দেওরা দরকার মনে করিয়াছি। হক মম্বিসভা গঠনের সময় বাংলার কংগ্রেস-নেতৃত্ব ঐ অবান্তব ও অদুরদর্শী মনোভাব গ্রহণ করার ফলে হক সাহেব তথা প্রজাপাটি মুসালম লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। এর পরে হক সাহেবের তথা গোটা মুসলিম বাংলার লীগে যোগদান করা এবং প্রজাপাটির মৃত্যু ঘট। ঐতিহাসিক ঘটনা-স্বোতেই অনিবার্য হইরা পড়িয়াছিল। বস্ততঃ বাংলার নিজম্ব রাজনীতির অবসান ঐদিনই ঘটায়াছিল।

হিন্দু-মুদলিম-সম্পর্কের এই তিব্জতার জন্ম শুধু হিন্দুদেরেই দায়ী করিলে ইতিহাসের প্রাত অবিচার করা হইবে। ১৯২৮ সালে বাংলার হিন্দু-মুসলিন্ন নেতৃরন্দের এক সভায় সার আবদুর রহিম ও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মধ্যে যে কথা কাটাকাটি হংয়াখিল সোদকে পাঠকদের দৃষ্টি আবার আকর্ষণ করি-তেছি। এ সভায় ডাঃ রায় বলিয়াছিলেন ঃ 'মুদলমানরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নের না ; শুধু প্রতিনিধিত্ব ও চাকুরি-বাকরিতে অংশ চার।' সার আবদুর রহিন অবশ্বই সে কথার জ্বাব দিয়াছিলেন। কিন্তু এক 🚶 ধারভাবে 14চার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে, ডাঃ রায়ের ঐ অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিল না। বস্তুতঃ আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী চাকুরিতে মুদলমানদের দাাব-দাওয়া মানিয়া লওয়ার ব্যাপারে হিন্দু-নেত্ত্বের রুপণতার ও হিধার ষ্থেট কারণ ছিল। ডাঃ রায়ের কথাটা তাঁর ব্যক্তিগত মত ছিল না। ওটা ছিল সাধারণভাবে হিন্দুদের এবং বিশেষভাবে কংগ্রেস-নেত্ত্বের অভিযোগ ৷ এমন যে বিশ্ব-কবি রবীক্রনাথ তিনি পর্যন্ত বলিয়াছেন: 'দেশকে ভাল নাবাসিয়া দেশের স্বার্থে কোনও কাজ না করিয়া মুসলমানরা मुध् कमनाएक जिःरहत्र कांग वमाहेरज हात्र।' 'निःरहत्र कांग' कथाण অতিশয়োক্তি কিন্তু মোটের উপর কথাটা সত্য। ঐতিহাসিক যত কারণ ও পারিপাবিকতার যত বৃক্তিই থাকুক না কেন, এই যুগের বাস্তব অবস্থা हिन এই य गूजनमानदा जाधाद्रगन्जात उ निक्रिज जन्माद विराधकारक

নিজেদের মাতৃভূমিকে আপন দেশ মনে করিত না। তাদের নিতা-रेनिभिष्ठिक कारम-कार्ख बेहा भरन इंद्या सार्टिर जर्योकिक हिन ना रय মুদলমানরা নিজের দেশের চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুদলিম দেশগুলিকেই বেশী আপন মনে করে। প্রথমতঃ মুদলমানদের কোনও স্থশিই রাজনৈতিক ছিল না। যদি কিছু থাকিয়া থাকে দেটা ছিল প্যানইসলামিযম। 'মুসলিম হার হাম সারা জাহাঁ হামারা'ই যেন ছিল তাদের সত্যকার রাষ্ট্র-দর্শন। ১৯২০-২১ সালে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন যে ভারতীয় মুসলমানদের একটা অভূতপূর্ণ গণ-আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল, দেটা থিলাফত ও তুর্কী সায়াজ্যের জন্ম যতটা ছিল, ভারতের স্বরাজের জন্ম ততটা ছিল না। এটা হাতে-নাতে প্রমাণিত হইল দুই বছরের মধ্যে। ১৯২০ সালে কামাল পাশা যখন থলিফাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া থিলাফতের অবসান ঘোষণা করিলেন. তখনই ভারতের মুদলমানদের উৎসাহে ভাটা পড়িল ৷ খিলাফত কমিটি মরিরা গেল, মুসলমানরা কংগ্রেস ছাড়িয়া দিল। এতে তারা এটাই বুঝাইল যে খিলাফতই যথন শেষ হইরা গেল, তখন দেশের স্বাধীনতার তারা আর ইণ্টারেস্টেড নয়।

# (৭) মুসলিম রাজনীতির বিদেশ-মুখিতা

এটার না হয় রাজনৈতিক কারণ ছিল। কিন্ত জন-সেবার মধ্যে ত কোনও রাজনীতি আদিবার কথা নয়। সেখানেও মুদলমানদের মনোভাব ছিল বিদেশ-মুখী। মুদলমানদের মধ্যে ধনী ও দানশীল লোকের খুব বেশী অভাব ছিল না। কিন্ত সারা ভারতে মুদলমাদের বাজিগত দানে একটা হাসপাতাল বা কলেজ স্থাপনের নহির নাই। সমস্ত দানশীলতা এদের মসজিদ নির্মাণেই সীমাবদ্ধ। ওটাও নিশ্চয়ই মুদলিম জনতার স্থবিধার জন্ম ততটা ছিল না যতটা ছিল সওয়াব হাসিল করিয়া নিজে বেহেশতে যাইবার উদ্দেশ্যে। নৈস্পিক বিপদ-আপদেও তাঁরা অর্থ-সাহায়্য যো না করিতেন তা নয়। কিন্ত সেটাও দেশে নয় বিদেশে। আমার বাজি-গতে অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি। এই বাংলাতেই মুদলিম প্রধান এলা-কাতেও বদি বন্ধ-মহামারী হইত, তবে তার রিলিফের কাজেও ছিল্ক-

দাতাদের উপরই নির্ভর করিতে হইত; মুসলমান দাতারা থালর মুখ श्रीनर्जन ना ! टाक्नारः त्र मर्पा अक्षे । नियत एन्टे । উखत वालात अक् বিশাল এলাকার বক্তা হইরা প্রায় আশি লক্ষ লোক বিপন্ন হইল। ইহাদের বিপুল ১েজরিট ছিল মুসলমান। আচার্য প্রফুল চল্লের নেত্তে 'সংবট-ত্রাণ সমিতি' প্রায় কোট টাকা চাঁদা তুলিয়া বছদিন পর্যন্ত এই এলাকার রিলিফ চালাইল। এই সমিতির স্বেচ্ছাদেবক হিসাবে কাজ করিয়া আমরা কলিকাতার ধনী মুদলমানদের নিবট ইলেখযোগ্য কোনও চাঁদা পাই নাই। কিন্ত এর কিছদিন পরে তুরকের আনাতোলিয়ার ভূমিকম্পের দুর্গতদের রিলিফের জন্ত মোহামদ আলী পার্কের এক জন-সভাতেই তিন লাখ টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। ফলে হিন্দু প্রতিবেশী ত দূরের कथा कान निव्रत्भक्ष विदम्भी भर्यहेक्द्रव এर मध्यात मुमलमानामत ব্যবহারে মনে হইত এরা ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাল-अस्मत (हरत मया श्राहात मूमलिम काशास्त्र छाल-मस्मत्र कथारे বেশী চিষ্টা করে। এই ভাব-গতিক দেখিয়া হিন্দু নেছ-রন্দের এমন সন্দেহ ্হওয়াও বিচিত্র বা অযোজিক ছিল না যে মুসলমানদের দাবি-দাওয়া-মত চাকুরি-বাক্ররি দিলেও তারা ভারতের রাজনৈতিক অধিকারের জন্ম লড়িবার বদলে ইংরাজ সরকারকেই সমর্থন করিবে। এটা আরও বেশী সম্ভব মনে হইত এই জন্ম যে এই মুদ্দতে মুদলিম সমাজের নেতৃত্ব মোটের উপর ছিল নাইট-নবাব ও থান বাহাদুরদের হাতে। করিতেন এবং খোলাখুলি বন্ধুতা বিশ্বতিতে বলিতেনও যে যতদিন এদেশে ইংরাজ আছে ততদিনই আমরা বাঁচিয়া আছি। ষাওরার সাথে-সাথে হিন্দুরা আখাদেরে শেষ করিয়া ফেলিবে। হিন্দু নেতা সরকারী কর্মচারী ও উকিল মোথতারাদি ব্যবসায়ী এবং সর্বোপরি क्रिमात-प्रशाकनरपत व्यपुतपर्गी वावदारत मूजनमारनत धरे जल्लह व्यात्र अ দৃঢ় হইত। বান্তবে প্রমাণিত হইত। মোট বথা ভারতের মুসলমানরা এই যুগে ছিল কার্যতঃ একটা দেশহীন ধর্ম-সম্প্রদার মাত্র। দেশকে অবস্থা-বৈশুণ্যে এরা ছিন্দুর দেশ মনে করিত। কেউ-কেউ এই 'দারুল-হর্ব' ছাড়িরা পশ্চিমে 'দারুল ইসলামে' হিজরত করিবার কথাও

### কাল তামগ্ৰ

ভাবিতেন। কাজেই এই 'ছিপুর দেশ' হিলুন্তানের স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক উন্নতির কথা তাঁরাে ভাবিতে যাইবেন কেন ? এই দেশ যে
তাঁদের, এই দেশ শাসন করিবার অধিকার ও এই দেশের কলাাণ
সাধনের দায়ির যে তাঁদের, তাঁদেরই ভাইরেরা যে কৃষক-মযদুর
হিসাবে দেশের থােরাকি ও অক্যাক্ত সম্পদ স্টে করিতেছে মাথার ঘাম
পায় ফেলিয়া, একথা যেন তাঁদের মনেই পড়িত না। কাজেই দেশগত-প্রাণ, দেশের-জন্ত-যে-কোনও-ত্যাগ-সীকারে-প্রস্তুত, পরাধীনতার
জালায় দক্ষ এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে-লিপ্ত হিলুরা যদি মুসলমান নেতাদের দেশ-প্রেমে সন্দেহ করিয়াও থাকে, তবে তাদেরে দেশৰ দেওরা
যায় না।

# (৮) वाखववानी जिन्नाह,

এই সাবিক বিদ্রান্তি-বিরোধের অন্তকার যুগে যে একজন মাত্র লোক বাস্তববাদীর দৃষ্টি-কোণ হইতে দবল অবস্থায় হিন্দু মুদলিম আপোদের কথা বলিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন মিঃ মোহাম্মদ আলী জিলাহ। তাঁর মৈত্রী-প্রচেষ্টার যে বিশেষ দিকটা তংকালে আমরা ব্থিতে পারি নাই এবং পরবর্তী কালে পরিকার হইরা উঠিয়াছিল, তা এই যে তিনি শুধ্ মুনলমানদের অধিকারের বথা বলেন নাই, তাদের দায়িছের কথাও আরও শ্বষ্ট ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় তিনিই একমাত্র মুদলিম-নেতা যিনি মুদলমানদেরে বিদেশ-মুখিতা হইতে স্বদেশ-মুখী করিয়াছেন। কংগ্রেসের বাইরে তিনিই একমাত্র মুদলিম নেতা যিনি মুদলমানদেরে ইংরেজ-বিরোধিতার কংগ্রেদের পাশাপাশি রাখিদাছিলেন। নিজেদের অধিকারের জন্ম হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়িবার সংগে সংগে দেশের রাষীয় স্বাধীনতার জন্ম ইংরাজের সহিত সংগ্রামে তিনিই মুদলমানদেরে আগাইয়া নিয়াছেন। জিলা সাহেবের এই রাষ্ট্র দর্শনের সফটুকু হাজি-গতভাবৈ আমি তথনও বৃঝি নাই, একথা সরলভাবে স্বীকার করিতেছি। এই কারণে আমি কথনও-কখনও তারে ভক্ত সমর্থতে যেমন ছিলাম, আবার কথনও-কখনও তেমনি বঠোর সমালোচকও ছিলাম। যে সময়

এবং যে কাজে তাঁর সমর্থন করিরাছিলাম, তাও করিয়াছি তাঁর খাতিরে নর কংগ্রেসের খাতিরে। অর্থাৎ যে-যে কাব্দে কংগ্রেসের সাথে তাঁর भिल हिल, यथन-यथन তिनि कংগ্রেসের নীতির সমর্থন করিয়াছিলেন. কংগ্রেসের সাথে-সাথে সংগ্রাম করিয়াছেন, যখন-যখন তিনি মুদলিম নাইট-नवाव देळानि (थळावशात्रीत्क देशास्त्रत (भा-धता विनता गान निताहन, তখন-তখন আমি পরম উৎসাহে তারে সমর্থন করিয়াছি। পক্ষান্তরে যথন তিনি কংগ্রেসে বিরোধি তা করিয়াছেন, তখন আমিও তার বিরোধি তা করিয়াছি। লাখনো-পাকেট গ্রহণ হইতে শুরু করিয়া সাইমন কমিশন বয়কট ও ১৯৩৭ সালের সাধারণ নিবাচনে হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস-লীগ নিগাচনী মৈত্রী পর্যন্ত সব কাজই আমার আন্তরিক সমর্থন পাইরাছে। পক্ষান্তরে ১৯২১ সালে যখন তিনি কংগ্রেসের খিলাফত ও অসহযোগ নীতির প্রত্বাদে কংগ্রেস ত্যাগ করেন তথন আমি তাঁর উপত্র মনে মনে ক্রম হইয়া ৬ঠি। থিলাফত আন্দোলনকে যথন তিনি অবস্ত কেউরেন্টস্ট ধর্মীর গোড়ামি আখা দেন, আর রাজনীতিতে ধন আমনানির দোষারোপ করেন, তথন আমি তারে মুদলমানী ইমানেই দলেহ করিয়া বদি এবং তিনি যে শিয়া সে কথাও শ্বরণ কার। পক্ষান্তরে তিনি যখন গান্ধীজীর ছবিজন অম্প, শতা ও গো-রক্ষা নীতিকে অবস্ কিওরেন্টিন্ট ধর্মীয় গোড়ামি विश्वता निमा करतन थवः त्राक्रनी जिल्ल ४८ त आम तानित विक्रक्त कर्छात ছশিয়ারি উচ্চারণ করেন তথন আমার বিশাস ও মতবাদে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগে। জিলা সাহেবের অভিমতের একটা দাম আছে বলিয়াও আমার মনে হয়। কিন্তু এতাই যে সেকিউলারিযম বা ধ ,-নিরপেক্ষ রাজনীতি তখনও ৩া বুঝি নাই।

মোট কথা, এই যুগের রাজনীতির মধ্যে তেসরা দশকের আগের ও চৌথা দশকের শেষ দিকের করেক বছর ছাড়। জিন্না সাহেবের ব্যক্তিগত নেতৃত্ব দেখিতে কুরাসাছের থাকা সম্ভেগ্ত আসলে কিন্তু তা ছিল না। গান্তীজী ও আলী ভাইর চান-মুক্তজের মত প্রথর চাকচিক্যপূর্ণ স্বগ্রাসী ব্যক্তিশ্ব ও দৈভার মত দুঃসাহসিক নেতৃত্ব দেশবাসীর হংর এমনভাবে জর করিয়াছিল যে জিন্না সাহেবকে এই মুদ্ধতে কিছু দিনের জন্ম দেশে ও বিদেশে রাজ-

নৈতিক নির্বাসন যাপন বরিতে হইরাছিল। কিন্ত পরবর্তী কালের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে এই যুগেও তিনি তাঁর চির জীবনের স্বপ্ন-সাধ হিন্দু-মুসলিম আপোসের ভিত্তিতে ভারতীয় রাজনীতিতে একটা স্বস্থতা আনিবার চিস্তাতেই নিয়োজিত ছিলেন।

কিন্তু আমি তৎকালে অত গভীরে তলাইরা দেখি নাই। তার করেবটি কারণ ছিল। আমি বাংলার রাজনীতিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করিতাম, ভারতীয় রাজনীতির অবিচ্ছেন্ত অংশ মনে করিতাম না। ওটাকে বরং আমাদের আভান্তরীন বাগপারে হন্তক্ষেপ মমে করিতাম। বাংলায় মুদলিম মেজরিটি ছিল বলিরাই বোধ হয় আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধী ছিলাম। জমিদারি উচ্ছেদকে বাংলার গণ-মুভির বৃনিয়াদ ও কৃষক-প্রজা সমিতিকে বাংলার ভবিন্তৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান মনে করিতাম। জিনা সাহেব এই দুইটা মৌলিক ব্যাপারেই ভিন্নমত পোষণ করিতেন। তাঁর রাজনীতিও ছিল সভাবতঃই নিখিল ভারতীয়।

# বার্মই অধ্যায়

# কষক-প্রজা পার্টির ভূমিকা

# (১) হক মন্ত্রিসভায় অনাস্থা

হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজা-কর্মীদের অসংস্থাবের ফলে ক্রমে সকল শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোর দেখা দিল। মন্ত্রীদের অন্তরিরোধের বিভিন্ন খবর সংবাদ-পত্রে বাহির হইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত মোঃ সৈরদ নওশের আলী সাহেবের সহিত মন্ত্রিসভার বিরোধ বাধিল। কিন্তু নওশের আলী সাহেব পদত্যাগ করিতে অস্বীকার করার হক সাহেব নিজেই পদত্যাগ করিরা নওশের আলীকে বাদ দিরা পুনরার দশজন মন্ত্রীর মন্ত্রি-সভা গঠন করেন ১৯৩৭ সালে অক্টোবর মাসে। ফলে হক সাহেব ছাড়া তাঁর মন্ত্রিসভার কৃষক-প্রজা পার্টির কেউ রহিলেন না। এইভাবে বংসরাধিক কাল চলিরা গোল। কৃষক-প্রজার কোন কাজই হইল না। ক্রাউড ক্রমিশন গঠন বরিরা জমিদারি ইচ্ছেত্রে প্রস্রটা শিকার তুলা হইল। এমনকি ১৯৩৫ সালে পাশ-করা প্রাথমিক শিক্ষা আইন ও ১৯৩৬ সালের পাশ-করা কৃষি খাতক আইনটি পর্যন্ত প্রয়োগ করা হইল না।

ক্ষব-প্রজা পার্টির ও ক্ষক সমাজের পুঞ্জীভূত অভিযোগের সংগে কংগ্রেসের রাজনৈতিক বলী-মুক্তির প্রস্থটা যোগ দিল। শহরে-মফস্বলে রাজা-ঘাটে, হাটে-বাজারে হক মন্ত্রিসভার নিলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতে লাগিল। কৃষক-প্রজা-নেতা হক সাহেবের মন্ত্রিসভাকে জনিদার-মন্ত্রিসভা আখ্যা দেওরা হইল। কথাটা সত্যও বটে। কারণ দশজন মন্ত্রীর মধ্যে হয় জনই জনিদার। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে বাজেট সেশনেই হক মন্ত্রিসভার বিক্রছে অনাস্থা প্রস্তাব দেওরা হইল। আশা বরা গিরাছিল হক মন্ত্রিসভার পতন অবশ্বরাবী।

বিন্ত এই অনাস্থা প্রস্তাবই হক মন্ত্রিস্ভার শাপে বর হইল। ইহাতে

# কৃষক-প্ৰজা পাৰ্টি'র ভূমিকা

ম স্থিসভার অন্তবিরোধই যে শুধু দ্র হইল তা নর, অন্ততঃ মুদলিম জনমতের মোড় ঘুরিয়া গেল। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মরন্থম হাবিম মদিন্তর রহমান সাহেবের পুত্র হাকিম শামস্থম্ যমানের ধর্মতলান্থ ডিসপেনসারি আমাদের আজ্ঞা ছিল। এই খানে বিদিয়া আমরা হক মন্ত্রিসভার মুগুপাত করিতাম। হাবিম সাহেব স্বরং হক সাহেবের নিশারে সবচেয়ে বেশী গলাবায় ছিলেন! অনান্থা-প্রস্তাব দেওরার পর তার সাফলোর চেইার আমি কলিকাতার আদিরাছি। বরাবরের অভ্যাস-মত হাবিম সাহেবের ডিসপেনসারিতে গেলাম। হাবিম সাহেব আমাকে দেখামাত্র বলিলেন: হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনান্থা দিরা কৃষক-প্রজা পার্টি ঘোরতর অভ্যায় কাজ করিয়াছে। আমাকে অবিলম্থে এ কাজে পার্টি ঘোরতর অভ্যায় কাজ করিয়াছে। আমাকে অবিলম্বে এ কাজে পার্টি কে বিরত করিতে হইবে। আমি বিশ্বিত হইয়া বলিলাম: 'আপনে এটা কি কইতেছেন? হক মন্ত্রিসভার নিশায় আপনে ত আমার চেয়ে অনেক বেশী যান।' হাকিম সাহেব কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিলেন: 'ঠিক। এখনও তা করি। হক মন্ত্রিসভাকে আমি চাবুক মারতে চাই। কিন্তু আপনারা যে চাবুক ফেলে বন্দুক ধরেছেন।'

এই এবটি মাত্র কথার মধ্যে হক মন্ত্রিসভার প্রতি মুসলিম জনমত প্রতিবিশ্বিত হইয়াছে। টেন-বাসের যাত্রীরা চা-খানার আলাপীরা এই কথাই বলিয়াছে। হক সাহেবের মন্ত্রিসভা আদর্শ মন্ত্রিসভা নয়, এ কথা সতা। কিন্তু এটা ভাংগিলে এর চেয়ে ভাল মন্ত্রিসভা হইবে না। যা হইবে তা এর চেয়ে খারাপ হইবে। তা হইবে পুরাপুরি জমিদার মন্ত্রিসভা। এই ধারণা জনসাধারণের মধ্যে সার্বজনীন হইয়। পড়িয়াছিল। তর্ক করিলে বলা হইত: 'হক মন্ত্রিসভা কৃষক-প্রজার কোনও হিত করিতেছে না ঠিক, কিন্তু অহিতও কিছু করিতেছে না। এটাও কম কথা নয় ' এটাই ছিল সাধারণভাবে মুসলিম জনমত।

# (২) আচার্য প্রকৃত্ন চন্দ্রের ভবিষ্যদাণী

হিন্দু জনাতের এক অংশ যে হক মন্ত্রিসভার সমর্থক তার প্রমাণ পাইলাম আচার্য প্রফুল চল্লের দরবারে। আমি আচার্য রারের একজন

অনুরক্ত ভক্ত ছিলাম। বিজ্ঞানের এক হরফ না জানিয়াও আমি আচার্য রাহের একজন গেছের পাত্র ছিলাম 'ব লিকাতা ছাড়ার পরেও আমি স্রযোগ পাইলেই আচার্য রায়ের বিজ্ঞান কলেজম্ব আন্তানায় হাযির হইতাম ৷ ১২ নং আপার সাক'লার রোডন্থ বিজ্ঞান-কলেজের বিশাল ইমারতের পিছন দিককার একটি কামরাই ছিল এই বিখ-বিখ্যাত বিজ্ঞা-নীর বাসম্বান। একটি দড়ির খাটিয়াই ছিল তাঁর শয়ন-শ্যা। এতে তিনি অধ'শারিত থাকিয়া ভঙ্গণকৈ উপদেশ দিতেন ৷ খাটীয়ার সামনে মেবের পাতা থাকিত একটা বিশাল শতরঞ্জি। সর্ব্বোচ্চ ভিগ্নিপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ভক্তেরা এই শতরঞ্জিতে বসিয়াই তাঁর কথা শুনিতেন। আমিও তাঁদের মধ্যে বসিয়া গুরুদেবের উপদেশ শুনিতাম। আচার্য রায়ের কাজ ও চিন্তা-ধারার এবটা দিক আমাকে মোহাবিষ্ট করিয়াছিল। আচার্য রায় ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর মতই নিবিলাস 'প্লেইন লিভিং হাই থিংকিং' এর চিম্তা-নারক। তবু আচার্য রায়ের নৈকটা ও সারিধা আমার কাছে যেমন অনির্ব্জনীয় আকর্ষণীয় বস্তু ছিল, মহাত্মাজীর নৈবটা তেমন ছিল না। মহা হাজীর কঠোর বৈরাগোর দরবারের আবহাওয়ার মধ্যেও যেন একটা কৃত্রিম রাজকীরতা বোকার মত **আ**মার বুকে পীড়া দিত। রারের দরবারে এই কুত্রিমতা আমি অনুভব করিতাম না। তার বদলে আমি যেন কল্পনার প্রাচীন কালের মুনি-ঋষির তপে।বনের শান্ত-শীতলতায় ড়বিয়া যাইতাম। তাঁর মত লোকের ক্ষেত্র পাইবার কোনও যোগাতা বা অধিকার আমার ছিল না। তবু আমার প্রতি তাঁর অতিরিক্ত ক্ষেহাদর তাঁর অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বস্ত ছাত্রকেও বিশ্বিত করিয়া দিত। অশ্ব কেউ তাঁকে যে কাজে রাষী করাইতে পারেন নাই, আমি তাঁকে অনেকবার তেমন কাব্দে রাষী করাইরাছি। অস্কুতাহেতু িনিয়ে সব সভায় যাওয়া বাতিল করিয়াছেন, তার অনেক ওলিতে আমি গিয়া ত<sup>\*</sup>াকে ধরিয়া আনিয়াছি । ১১০ সালে আলবাট হলে ন্যক্তল-অভার্থনার সভা ছিল এমনি এইটি উপলক্ষা। ऐष्ट्राक्षादम्ब मक्स्म्य अवः विख्यान करनस्मत्र यथारभक्तत्व সমবেত চেষ্টা বার্থ হওয়ার পর আমি গিয়া আচার্য রায়কে ধরিয়া আনি। তিনি আমার কাঁথে ভর করিয়া সভায় যোগ দেন।

### কৃষক প্রজা-পার্টি'র ভূমিকা

১৯০৮ সালে এপ্রিল মাসে আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশনে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজা পার্টির পক্ষ হইতে অনাস্থা-প্রস্তাব পেশ করা হর। কংগ্রেস দল এক বাক্যে তা সমর্থন করে। শেশমর হৈ চৈ। কলিকাতা গরম। রেলে-ট্রামে হোটেল-চাখানার তুমুল বাদ-বিতত্তা। এই সময় আমি একদিন আচার্যরায়ের দরবারে হাবির। আমাকে দেখিরাই তিনি বলিলেন: 'শোন মনস্থর, আমি রাজনীতি বুঝি না। রাজনীতিক ব্যাপারে নাকও গলাই না। কিন্তু আমার অনুরোধ হক-মিনি স্টির বিরুদ্ধে তেনেনা যে অনাস্থা দিয়েছ, অবিলম্বে তা প্রত্যাহার কর।'

জবাবে আমি হক সাহেবের বিশ্বাস ভংগ ও হক মন্ত্রিসভার অকর্ম ও কুবর্মের লম্বা ফিরিস্তি দিলাম। আচার্য রায়ের মন জয় করিবার মতলবে হক সাহেবের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগও আনিলাম। আচার্য त्राय रेथर्यंत्र সাথে সব कथा **गुनित्लन । विশाल মোচের নিচে তি**নি মুচकि হাসিতে থাকিলেন। আমার কথা শেষ হইলে তিনি ত<sup>®</sup>ার শীর্ণ হাতটি উচা করিয়া বলিলেন ঃ ''তুমি যা বললে স্বই রাজ্বনীতির কথা। আমি রাজনীতির কথা বলছি না। আমি বলছি বাংগালী জাতির ভবিষাতের কথা। সমস্ত রাজনীতিক সত্যের উপর আরেকটা বড় সত্য আছে। সেটা বাংগালী জাতির অন্তিত্ব। বাংগালী জাতির ভবিষাৎ ৫ ন্তিত্ব নির্ভর করে হিন্দু:মুসলিম ঐক্যের উপর। ফ্যলুল হক এই ঐক্যের প্রতীক। আমি কংগ্রেসীদের ভারতীয় জাতীয়তা বুঝি না। আমি বুঝি বাংগালীর জাতীয়তা। এ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে একমাত্র ফ্যলুল হক। ফ্যলুল হক মাথার চুল থেকে পায়ের নথ পর্যন্ত খাঁটি বাংগালী। সেই সংগে ফ্যলুল হক মাথার চুল থেকে পায়ের নথ পর্যন্ত খাঁটি মুসলমান। খাঁটি বাংগালীত্বের সাথে খাঁটি মুসলমানত্বের এমন অপূর্ব সমন্বয় আমি আর দেখি নাই। ফ্যলুল হক আমার ছাত্র বলে এ কথা বলছি না। সত্য বলেই এ কথা বলছি। খাঁটি বাংগালীছ ও খাঁটি মুসক্মানছের সমবরই ভবিত্তৎ বাংগালীর জাতীরতা। ফ্যলুল হক ঐ সমব্যের প্রতীক। এ প্রতীক তোমরা ভেংগোনা। ফ্য**লুল হ**কের অর্থাদা তোমরা করো

না। শোন মনস্থর আমি বলছি, বাংগালী বদি ফযলুল হকের মর্বাদা না দের, তবে বাংগালীর বরাতে দুঃখ আছে।''

বথাওলি আচার্য রার আমার চেরে সমবেত অধ্যাপক ও ছাত্রদের উদ্দেশ করিয়াই বলিয়াছিলেন বেশী। তাঁর কথাওলি কোনও ব্যক্তির মুখ হইতে আসিতেছিল না। আমার মনে হইতেছিল কথাওলি ভবিষ্যং বালীর মতই বাহির হইতেছিল কোন গায়েবী 'অরেকলের' মুখ হইতে। আমি ভিতরে-ভিতরে একেবারে মুখ্ডাইয়া গেলাম। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কাম্ভ করিবার উৎসাহ-উপ্পম একেবারে হিম হইয়া গেল। আচার্য দেবকে কি একটা কৈফিয়ং দিয়া আমি ধীরে-ধীরে বাহিরে আসিলাম। সারা রাস্তায় আমার কানে ও মনে আচার্য রায়ের কথাওলি বংকৃত হইতে থাকিল। আম্ভও এই ত্রিশ বছর পরেও সেই সব কথা আমার মনে বংকৃত হইতেছে। এটা কি ছিল দার্শনিক মানব-প্রেমীর ভাবাবেগ? না, বিজ্ঞানীর বাস্তব-দর্শন? যখনই দেশ ও জ্ঞাতির কথা, জনগণের কথা, ভাবিতে চাই তখনই এই দুই মহাপুরুদ্ধের মুখ আমার চোথে ভাসিয়া উঠে। কি করিতে গিয়া কি করিয়াছিলাম! আচার্য রায়ের নির্দেশ পার্ট'-নেতাদের কাছে বলিয়াছিলাম বোধ হয়। কিন্ত কেউ বোধ হয় কানে তুলেন নাই।

# (৩) হক মন্ত্রিসন্তার ক্রতিত্ব

আচার্য রায়ের মত শ্রমের ও প্রভাবশালী বিজ্ঞানীর এই অভিমত আমার মত অনেক হিন্দু নেতাকেও নিশ্চরই প্রভাবিত করিয়াছিল। বা হোক, কলিকাতার মুদলিম-জনমত আমানের বিক্তমে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়াফাটয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য একথাও ঠিক তারা যে বতটা ক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ডিমনস্টেশন হইয়াছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। শহীদ সাহেবের মত সংগঠনী প্রভিভা মিছিল-প্রদেশন দিরা একেবারে কলিকাতা মাধার তুলিয়া লইয়াছিলেন। এমনি এক উত্তেজিত সংঘ্যম জনতা অধ্যাপক হমায়ুন কবির ও আমাকে আক্রমণ করিয়া আহত করিয়াছিল। আহত অবস্থার আমারা পার্শবর্তী বাড়িতে আগ্রের নিলাম। ক্ষিপ্ত জনতা

## কৃষক-প্ৰজা পাটি'র ভূমিকা

সে বাড়ি বেরাও করিল। অয়ক্ষণ পরেই হক সাহেব, নবাব হবিবুরাহ, ও সার নাঘিমুদ্দিন আসিয়া আমাদিগকে জনতার হাত হইতে রক্ষা করেন। আমাদের মধ্যে অকৃতজ্ঞ কেউ-কেউ বলিতে লাগিলেন ঃ উইবারাই আমাদেরে পিটাইবার জন্ম আগে লোক পাঠাইরা দিয়াছেন এবং পরে আমাদেরে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।' কৃষক প্রজা পার্টি'র মেম্বরদের পক্ষে কলিকাতার রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা বিপজ্জনক হইয়া পড়িল। অনাম্বা প্রস্তাব আলোচনার জন্ম আইন পরিষ্টেদের বৈঠকের একিন আগে হইতেই সমন্ত অপ্যাদন মেম্বরকে আইন পরিষ্টের দালানে স্থান দেওয়া হইল। এত করিয়াও আমরা হারিয়া গেলাম। হক মন্ত্রিসভা টিকিয়া গেলা।

অনাস্থা-প্রস্তাবের ফলে একটি লাভ ও দুইটি অনিই হইল। লাভ হইল এই ষে দেশের কিছু কাজ হইল। যে মারিসভা বিশেষ কিছু কাজ না করিয়া প্রায় বছর কাল সময় কাটাইয়াছিল, তারাই ঝট, পট, করিয়া কতকগুলি ভাল কাজ করিয়া ফেলিল। ১৯৩৮ সালের মধ্যেই সালিশী বোড স্থাপন শেষ হইল। ১৯৩৯ সালের মধ্যে কৃষক-প্রজার দাবি মত প্রজাম্ব আইন পাশ হইল ও মুসলিম লীগের দাবি মত কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন করিয়া কর্পোরেশনে পৃথক নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তন করা হইল। ১৯৪০ সালের মধ্যে মহাজনি আইন পাশ হইয়া গেল। সালিশী বোড প্রজাম্ব আইন ও মহাজনি আইনে বাংলার কৃষক-প্রজাও কৃষি-খাতকদের জীবনে এক শুভ স্থচনা হইল। তারা কার্যতঃ আসক মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া গেল। ফলে হক মারিসভার এই দুই-তিনটা বছরকে বাংলার মুসলমানদের জন্স সাধারণভাবে, কৃষক-প্রজা-খাতকদের জন্স বিশেষভাবে, একটা স্বর্ণ-ম্ব্যু বলা যাইতে পারে।

এই কৃতিছের বেশীর ভাগ প্রাপ্য সাধরণভাবে অপথিশনের বিশেষ-ভাবে কৃষক-প্রজা মেশ্বর ও কর্মীদের। মেশ্বররা ঐ অনাস্থা-প্রস্তাব না দিলে এবং কর্মীরা বাইরে আন্দোলন না করিলে এইসব কাজ অত সহজে হইত না। মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের মধ্যে এক শহীদ সাহেব ছাড়া আর

সবাই ছিলেন জমিদার। তাঁদের চেটার বা বড়বন্তে হক সাহেব প্রধানমন্ত্রী হইরাও অসহার। শামস্থাদিন সাহেব গোড়াতেই বাদ পড়ার এবং নওশের আলী সাহেব অরদিনের মধ্যে মন্ত্রিছ ত্যাগ করিতে বাধ্য হওরার. এবং অবশেষে হক সাহেব মুসলিম লীগে যোগ দেওরার বাংলার এই মন্ত্রিসভা সত্য-সতাই জমিশার-সমথিত মুদলিম লীগ মন্ত্রিসভা হইরা গিরাছিল। কু বক-প্রজার জন্ম সত্যিকার কোনও কাজ হওরা এই মন্ত্রিসভার বারা কার্যাতঃ অসম্ভব ছিল। তেমন অবখার এই অনাস্থা-প্রভাবই মন্ত্রিসভার টনক নড়াইরাছিল।

গণতম্বে অপষিশনের কর্তব্য ও অবদান এটাই। অপযিশনের চাপ ও সমালোচনাই হক মম্রিদভাকে এই সব ভাল কাজে বাধা করিয়াছিল। কিন্তু স্বট্টকু কৃতিত্ব হক মন্ত্রিসভাই পাইল। অপবিশন এক বিন্দু ধন্যবাদ পাইল না। 'হক মন্ত্রিসভা যিশাবাদে' দেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইল। পক্ষান্তরে অপযিশনের ভাগ্যে জুটিল নিন্দা। অমন ভাল মন্ত্রিসভার ষারা হিরোধিতা করে, তারা দেশ-হিতৈষী হইতেই পারে না। অপযিশনের এই পরোক্ষ লোকসান ছাড়া আরও দুইটা প্রত্যক্ষ লোকসান হইল। এক, কৃষক-প্রজা পার্টি দুই টুকরা হইয়া গেল । ৫৮জনমেমরের মধ্যে ২৮ জন মাত্র মেশ্বর লইরা আইন পরিষদের মধ্যে কৃষক-প্রজ্ঞা-পার্টি' গঠিত হুইল। বাকী ৩ জন হক সাহেবের সমর্থক রূপে কোয়ালিশন পাটীর মেম্বর রহিয়া গেলেন। পূই, হক সাহেব কৃষক-প্রক্রা সমিতির সভাপতিতে ইস্তাফা না দিয়াই প্রাদেশিক মুস লিম লীগের সভাপতিত গ্রহণ করায় হক সাহেবের সমর্থক কৃষক-প্রজা মেম্বররা তাঁদের স্বাতষ্ঠ্য রক্ষার বা নিজম্ব কৃষক-প্রজা সমিতি ঢালাইবার কাজে হক সাহেবের পদ-মর্যাদারকোনও প্রাণিষ্ঠানিক ख्विया भारेतन ना । मःगर्भतित वित्मय ८० दे व मार्ट्य क तिर्लन ना । অথ্য কৃষক প্রদ্রা সমিতির সভাপতিত্বও ছাড়িলেন না ৷ এত হন্দ-কলহের মধ্যেও হক সাহেবের সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালই ছিল। পাটি'র নেতাদের অনুরোধে একদিন আমি তাঁকে মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রস্থা সমিতি উভরটার সভাপতি থাকার মত স্ববিরোধী কাজ না করিয়া এবটা হইতে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি স্বস্পষ্ট আন্তরিক

## কৃষক-প্রজা পার্টি'র ভূমিকা

তার সাথে জবাব দিলেন যে মুদলিম বাংলাকে বাঁচাইতে হইলে মুদলিম লীগও করিতে হইবে, কৃষক প্রজা সমিতিও চালাইতে হইবে। তাঁর এই স্থাপ্ত অসংগত কথার সমর্থনে তিনি শক্তিশালী যুক্তিও দিলেন। তিনি বলিলেন: বাংলার ক্ষেত্রে প্রজা আন্দোলন ও মুদলিম আন্দোলন একই কথা। মুদলিম লীগ করা যেমন ভারতীর মুদলমানের জন্ম দরকার হিনি কৃষক-প্রজা সমিতি করা তেমনি বাংগালী মুদলমানের জন্ম দরকার। তিনি কৃষক-প্রজা সমিতির সভাপতিত্ব ছাড়িয়া দিয়া এটাকে কংগ্রেস-নেতাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না। তেমনি মুদলিম লীগের সভাপতিত্ব ছাড়িয়া দিয়া এটাকে পারেন না।

## (৪) ক্বযক-প্রজা আন্দোলনের ভূমিকা

সে সব যুক্তি অনুসারে যদি হক সাহেব কাজ করিতেন তবে হর ত একদিন তাঁর মত সতা বলিয়। প্রমাণিত হইত। কিন্তু তা হর নাই। তাঁর সমর্থক কৃষক-প্রজা-মেম্বরদের অন্তিত্ব আন্তে-আন্তে মুসলিম লীগের তলে চাপা পড়িয়া লেগ। স্বয়ং হক সাহেব মুসলিম লীগের সভাপতি হওয়ায় কৃষক-প্রজা সমিতির ঐ অংশ কার্যতঃ মুসলিম লীগের মধ্যে মার্জ হইয়া গেল। পক্ষান্তরে ঐ একই অবস্থা-গতিকে কৃষক-প্রজা সমিতির আমাদের অংশ আন্তে-আন্তে কার্যতঃ কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া গেল।

পরবর্তী দুই-তিন বছরের মধ্যেই বাংলার কৃষক-প্রজা পার্টার অন্তিষ্ব লোপ পাইল। এই জন্মই অনেক রাষ্ট্র বিজ্ঞানী হক সাহেবকে বাংলার ম্যাকডোনাল্ড বলিরা থাকেন। অনেকের মতে মিঃ রাম্যে ম্যাকডোনাল্ডই নিজ হাতে লেবার পার্টা গঠন করিরাছিলেন; তিনি নিজ হাতেই তা ভাংগিরা গিরাছেন হক সাহেবও বাংলার প্রজা-পার্টার যুগপংভাবে স্টেক্টা ও সংহার-কর্তা। বিলাতের লেবার পার্টা আবার পুনর্জন লাভ করিরাছে এবং অধিকতর শক্তিশালী হইরাই জন্মিরাছে। বাংলার কৃষক-প্রজা পার্টা এবারের মত চূড়াকভাবে মরিরাছে। লেবার পার্টার পুনর্জন্মের করেন তার উদ্দেশ্য এখনও সফল হর নাই; ইংলণ্ডে সমাজবাদ আজও

প্রতিষ্টিত হয় নাই ৷ বাংলার কৃষক-প্রজা পার্টির আদর্শ সমাজবাদের মত স্দূরপ্রসারী কর্মপন্থা ছিল না। এর আদর্শও খুব বিপ্রবাদ্মক হইলেও সেটা ছিল সীমাবন্ধ। 'লাংগল যার মাটি তার' এটা কুষক-প্রক্রা পার্টির বামপন্থী দলেরই দ্লোগান ছিল। নেতারা এতে বিশাস করিতেন না 'নেতাদের पृष्टि हिल अग्राप्तिक । वाश्लात अका-आत्मालन **करो। मृनलि**न आत्मानन বটে। আচার্য রায় ঠিকই বলিয়াছিলেন. কৃষক প্রক্লা নেতা হক সাহেব মাথার চুল হইতে পায়ের নথ পর্যন্ত মুদলমান। তাঁর নেতৃত্ব কাজেই নি**ভা**জ ক্ষক-নেত্ত ছিল না, ছিল মুদলিম-নেত্ত। প্রজা-পার্টির অভিযোগে শুধ্ অর্থ নৈতিক মুক্তির দাবি ছিল না, সামাজিক মর্যাদার দাবিও ছিল । আমার নিজের দেলা যেমন জমিলারের কাচাবিতে মুসলমান প্রজাদের বসিবার আসনের এবং স্বানজনক স্থোধ:নর দাবি হইতেই আলোলন শুরু ररेबाहिल, अधिकाः न क्राउटे अधिक ल जारे ररेबाहिल। कः रात्र वरः কিষাণ সভার ব্রুখা বাংলার প্রজা আন্দোলনকে মুদলনান জোতদারদের আলোলন বলিতেন। তাঁদেরএ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথা। ছিল না। কৃষক-প্রজা আলোলন যে সময়ে খুবই জনপ্রিয় আলোলন, কৃষক প্রসাসমিতি যথন খুবই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, সেদিনেও বর্গাদারদেরে দখলী সত্ব দেওয়ার প্রমে অনেক প্রজা-নেতাই ছাঁাং করিয়া জলিয়া উঠিতেন। সার আবদুর রহিম, মোলবী আবদুল করিম, খান বাহাদুর আবদুল মোমিন প্রভৃতি বড়-বড় মুদলিম নেতার প্রজা-সমিতির কর্মকর্তা থাকা হইতেই প্রজা-সমিতির মধ্যেকার রূপ বোঝা যায়। সোজা কথায় প্রজা আন্দোলন ছিল সামস্ত**ে**রের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন। সামস্ত-রাজদের বিপুল সংখ্যাধিক লোক হিন্দু হওরার মুদলমানদের মধ্যবিত্তেরা এই সামস্তত্ত্বের কোনও স্থবিধা না পাওরায় মুসলমানদের মধ্যে প্রজা-আন্দোলন এতটা জনপ্রির হুইরাছিল। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদারের कार्यत कारन बरे हरेए दिवाना बारेर य हिन्दू माम ख-ताखरन काक्रि-বাকুরি ত দুরের কথা, বে বরজন মুসলমান সামস ছিলেন ভীাের চাকুরি গুলিও মুদলমানর। পাইত না। চাকুরি-বাকুরি ছাড়াও দ'মত্ত-রাজের। ৰামলা-মোকদমা আমোদ-প্ৰয়েদ বিলাস-বাসনে যে অজত্ৰ টাকা বায়

## কৃষক-প্ৰজা পাৰ্টির ভূমিকা

করিতেন, তাও হিলুরাই পাইত। কাজেই বাংলার প্রজা-আন্দোলন মূলতঃ এবং প্রধানতঃ হিলু সামস্ব-তল্পে বিরুদ্ধে মুদলিম মধাবিত্তের আলোলন। এই আলোলনে সমাজবাদী ও সামাবাদী বামপদ্ধী এক দল কর্মী ছিলেন বটে, এবং তাঁদের চেটার প্রজা-আলোলন বাধ্য হইয়া কৃষক আলোলনের আকৃতি প্রকৃতিও কিছুটা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বাভাতিক ও ঐতিহাসিক কারণেই তাঁরো প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব পান নাই। মধাবিত্ত নেতৃত্বের মধ্যে হক সাহেবই ছিলেন একমাত্র গণ-নেতা ম্যান-অব-দি মাদেয়। তিনি বিপুল কর্মী স্বচতুর টেকনিশিয়ান রাজনৈতিক ম্যাজিশিয়ান ও কোশলী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি জনগণের ভাষায় জনগণের যুক্তি দিয়া জনগণকে নিজের কথা বৃধাইতে পারিতেন। তাঁর কথায় ও কাজে ইমোশন ছিল। তাঁর বুকে দরদ ছিল। কাজেই এই দর্মী ভাব প্রবণ নেতাকে ভাবালু জনসাধারণ অতি সহজেই বৃথিতে পারিত।

## (৫) হক-নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য

এমন নেতা যেদিন এক পকেটে কৃষক প্রজা পার্টি এবং আরেক পকেটে
মুসলিম লীগ লইরা মাঠে নামিলেন, এবং দুদিন আগে-কওরা কথার বিপরীত
কথা বলিতে লাগিলেন, জনসাধারণ সেদিনও তার সথা মানিরা লইল।
ডাল ভাতের বৃক্তি দিরা দুদিন আগে তিনি মুদলিম লীগের 'মুদলমান ভাই
ভাইর' যে কথাটাকে একটা হাস্তকর ভণ্ডামি বলিরা উড়াইরা দিরাছিলেন
এবং জনসাধারণও উহাকে বিজ্ঞপ করিরাছিল, দুই দিন পরে সেই হাস্তকর
কথাকেই তিনি জনপ্রির সত্যে পরিণত করিলেন। মুদলিম লীগ নেতাদের
মুথে যেটা শুনাইত অবিশাস্ত হাস্তকর উক্তি, হক সাহেবের মুথে সেটাই
শুনাইত ঘোরতর সত্য কথা রূপে। তিনি যেদিন মাঠে নামিরা
বলিলেন: প্রজা-সমিতিও দরকার, মুদলিম লীগও দরকার, তথন জনসাধারণও তাই বিশাস করিল। আমরা কৃষক-প্রজা পার্টির ফাণ্ডা খাড়া
রাখিবার চেটা করিরা হক সাহেবের স্বলে মওলানা আবদুলাহিল
বাকীকে সভাপতি করিলাম। কৃষক-প্রজা সমিতির সংগঠনে মনও
দিলাম। কিছ হক সাহেবের জনপ্রির তার সংগে সরকারী শক্তির যোগ

হওরার তার পূর্বার স্রোতের মুথে আমরা ভাসিয়া গেলাম।

আচার্য রায় ঠিকই বিলয়াছিলেন: হক সাহেব খাঁট মুসলমানও বটে, তিনি খাঁট বাংগালীও বটে। অনাস্বা প্রস্তাবে জিতিয়াও তিনি অয়দিনেই বৃঝিলেন একদিকে মুসলিম সংহতি প্রচারের ঘারা অপরদিকে কৃষক প্রজা পার্টিকে ধ্বংস করিয়া দুইদিক হইতেই তিনি বাংলার নেতৃত্ব অবাংগালীর হাতে তুলিয়া দিতেছেন। তিনি নিজে যাইতেছেন মুসলিম লীগের দিকে; আর তাঁর দৃংথের দিনের সহক্ষীদেরে ঠেলিয়া দিতেছেন তিনি কংগ্রেসের দিকে। এ দুইটার নেতৃত্বই বাংলার বাইরে। নিজে প্রধান মহী হইয়াও মল্লিসভার মধ্যে তিনি মাইনরিটি হইয়া পড়িয়াছেন এটা তিনি সহজেই বৃঝিতে পারিলেন।

এটা তিনি বৃথিতে পারিরাছিলেন বিশেষভাবে প্রজামত্ব আইন পাশ বরার সময়। কেরেলিশন পার্টিতে স্বচ্ছল মেজরিটি থাকার আইন পরিষদে বিলটি পাশ হইল বটে কিন্তু লাট সাহেব উক্ত আইনে দম্ভণত দিতে গডিমসি করিতে লাগিলেন। উক্ত আইনে বড় লাটের অনুমোদন লাগিবে विनया ७ नाए-नारव मे ७ अकाम कितिना । त्माना यात्र चत्रः महीत्तत काद्या-काद्या कथाय नाउँ माट्य ो क्रम कित्राश्टिन। जन्याय ट्रक সাহেব পদত্যাগের হুমকি দিলে লাট সাহেব প্রজাম্বর আইনে দস্তথত দেন। তাই হক সাহেব সাবধান হইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি প্রজা নেতাদের সংগে আপোস করিয়া মম্বিসভার ভিতরে অধিকতর শক্তিশালী হওয়া দরকার বোধ করিলেন। এ দরকার বরুরীহইরা পাড়িরাছিল। ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাদে মৌঃ তমিযুদ্দিনের নেতৃত্বে একদল সদস্য ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট প্রজা-পাট নামেদল করিয়া ইতিমধ্যে কোয়েলিশন পাট হইতে বাহির হইয়া আসিরাছিলেন। তাই হক সাহেব মোঃ শামস্থলিন ও মোঃ তমিযুদ্দিন উভরকে মন্ত্রী করির। কৃষক-প্রজা পার্টি ও ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট প্রজ। পার্টি উভর দলের সহিত মিটমাট করার প্রস্তাব দেন। উক্ত দুই পাটির যুক্ত বৈঠকে কতিপর শর্ত পেশ করা হর। প্রধান মন্ত্রী সব শর্ত মানিরানেন। ইতিমধ্যে কৃষক-প্রজা পার্টির দৈনিক মুখপত্ররূপে 'কৃষক' বাহির হইল। আমি তাঁর সন্দাদকতার ভার নিবাম। ফবে আমি কলিকাতার স্বারী

## কৃষক-প্ৰজা পাৰ্টী'র ভূমিকা

বাশেলা হইলাম। তাতে পাল'বেন্টারি পলিটিক্সে আরও ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়াইরা পড়িলাম। সকলের চেটার ১৯০৮ সালের নবেনর মাসে মৌঃ শামস্থাদ্দন আহমদ ও মৌঃ তমিযুদ্দিন খাঁ হক মরিসভার প্রবেশ করিলেন। কৃষক-প্রজা সমিতির বিনা অনুনতিতে মৌঃ শামস্থাদিন সাহেব মিজত্ব গ্রহণ করিরাছেন, এই অভিযোগে সমিতির কাউলিলের এক রিকুই-যিশন সভার অধিবেশন দেওরা হইল। ২৩ শে ডিসেন্বর হইতে তিন দিন ধরিরা এই সভার অধিবেশন চলিল। অবশেষে হক সাহেব এই সভার বোগদান করিলেন। হক সাহেবের মধ্যস্বতার শেষ পর্যস্ত কৃষক-প্রজা সমিতি ১২টি শর্তে গামস্থাদিন সাহেবের মধ্যস্বতার শেষ পর্যস্ত কৃষক-প্রজা সমিতি ১২টি শর্তে গামস্থাদিন সাহেবের মধ্যস্বতার হেল অনুমে'দন করিল। নিধারিত তারিখের মধ্যে ঐ সব শর্তে পূর্ণ করিতে না পারিলে হক সাহেব নিক্ষেই পদ্ত্যাগ করিবেন প্রতিশ্রুতি দেওরার বিক্ষুক্ত কৃষক-প্রজানত্ব কিন্তেই পদ্ত্যাগ করিবেন প্রতিশ্রুতি দেওরার বিক্ষুক্ত কৃষক-প্রজানত্বক্ষ ও এম এল এ গ্রাণ্ড হইলেন।

নিধারিত দিন আসিল, গেল। কিন্তু হক সাহেবের-দেওরা প্রতিশ্রুতি রাখা হইল না। ১২টি শর্তের একটিও পূর্ণ হইল না। ফলে কৃষক-প্রজা সমিতির ওয়াকিং কমিটি ও কৃষক-প্রজা পাটির যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল। শামস্থদিন সাহেবের বক্তব্য শুনিয়া ঐ ১২টি শর্তকে দুই ভাগে ভ গ করা হইল। তিনটিকে আশু প্রবের দাবি করা হইল এই আশু শর্ত তিনটি প্রবের জন্ম আরেও পনর দিন সময় দেওয়া হইল। প্রস্তাবে বলা হইল এটাই শেষ কথা: এর পর আর সময় দেওয়া হইবে না। এই প্রস্তাবকে চরম-পত্র হিদাবে প্রধান মন্ত্রীর হাতে দিবার জন্ম সমিতির প্রেলিডেন্ট মওলানা আবদুয়াহিল বাকী ও আমাকে লইয়া একটা ডিপ্টেশন গঠিত হইল।

তদন্দারে মওলানা সাহেব ও আমি হক সাহেবের ঝাটতলার বাড়িতে গেলাম। তিনি পরম সমাদরে আমাদেরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং শর্ত পূরণ করিতে না পারার অনেক গুলি যুক্তিপূর্ণ কারণ প্রদর্শন করিলেন। তার মধ্যে লাটের সাথে জনিদার মন্ত্রীদের গোপন ষড়মন্ত্রের কথাই বেশী। আমার ত বটেই স্বরং মওলানা সাহেবের দিলটাও নরম হইরা গেল। হক সাহেব দুচার দিনের মধ্যেই সবগুলি না হউক অভতঃ তিনটা

আশু শর্ত পূরণ করিতে পারিবেন বলিব্রা আশাস দিলেন। আমরা আশস্ত হুইরা বিদার হুইলার।

## (७) म्रास्क्रीय इक जारहर

কিছ হক সাহেব আমাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। আমি মধলানা সাহেবকে বিদার দিয়া একা তাঁর ঘরে গেলাম । হক সাহেব আমাকে বসাইয়া রাখিয়া সেকেটারিয়েটে যাইবার সাঞ্জ-:পাশাক পরিলেন। তার পর আমাকে লইয়া গাড়িতে উঠিলেন। সোজা গেলেন রাইটাস' বিল্ডিংএ। প্রধান মন্ত্রীর কামরার ঢুকিরাই দেখিলাম নবাব হবিবুলাহ সহ করেকজন মন্ত্রী বসিরা আছেন। আমার সংগ্রে যক্ত্রী কথা আছে বলিরা তিনি অন্ন কথার সব কয়জন মন্ত্রীকে বিদার করিলেন। একে-একে মন্ত্রীরা সব বাহির হইরা গেলে হক সাহেব নিম্পে চেরার ছাড়িরা উঠিলেন। প্রথমে সামনের বড় দরজাটা, তার পর অভাত দরজা এবং শেষ পর্যন্ত স্বত্তলি জানালা নিজ হাতে বন্ধ করিলেন। ঠিক মত বন্ধ হইরাছে কি না, ছিট কানিগুলি লাগিরাছে কি না, টিপিরা-টিপিরা দেখিলেন। আমি व्यवाक विश्वास वालात श्रथान मही विभाज-वन् मात-वाःल। क्षत्रनुत ছক সাহে বের কার্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম। আমার মত পার-মর্বাদাহীন নগণ্য একটা লোকের সাথে 'বরুরী আলাপ' করিবার জন্তই এত সাবধানতা অবলন্তন করিতেছেন. এটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তবে কেন, কি উদ্দেশ্যে তিনি এত পরিশ্রম করিতেছেন ? আমার কৌ হুহল সীমা ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে তিনি ফিরিরা টেবিলের দিকে আদিলেন। কিন্ত নিজের চেরারে না বসিরা আমার পাশের একটা চেরার টানির। আরও কাছে আনিরা তাতে বসিলেন। তার পরও অতিরিক্ত সাবধানতা হিসাবে আরেক বার ডাইনে-বারে তাকাইরা ছোট গলার বলিলেন: দেখ আবৃল মনস্থর, আজ বে কথা কইবার লাগি তোমারে এখানে লৈরা আসহি, সেটা এতই গোপনীর বে উপরে আলা ও নিচে তুমি আমি হাড়া আর কেউ জানতে পারবৈ না। আলার ওরাতে ওরালা কর তরি

## কৃষক প্রজা-পার্টি'র ভূমিকা

একথা কেটরে কইতে পারবা না।' মৃক্লকির কথা। আমি আর কি করিতে পারি। ওরাদা করিলাম। তিনি আরেক টানে চেরারটা আমার আরও কাছে আনিরা তাঁর বেলচার মত বিশাল হাতে আমার ডান হাতটা ধরিরা ফেলিলেন। তারপর দৃই হাতে আমার হাতটা চাপিরা ধবিরা বিললেন: 'শর্ত-টর্তের কথা ভইলা যাও। আমি ওর একটাও প্রশ্বকরতে পারব না। পাবে না মানে করব না। ঐ সব শর্ত যদি আমি পূরণ করি, তবে কৃষক-প্রজা পার্টি' স্থায়তঃ কোয়ালিশন পার্টি'র অংগ হৈয়া যাইতে বাধ্য। কিন্তু আমি তা চাই না। আমি চাই কৃষক-প্রজা পার্টি' অপ্যিশনেই থাকুক। মৃসলিম লীগওরালাদের সাথে আমার সম্পর্ক খুবই খারাপ। কখন কি হয় কওয়া যার না। হৈতে পারে শীগগির আমাকে রিয়াইন করতে হৈব। সে সিচুরেশনে আমার একটা জাম্পিং আইও থাকার দরকার। বুঝলা ত ?'

আমি আর কি ব্রিব ? বিশ্বরে আমার তালুঞ্জিভ লাগিরা গিরাছিল। গলা শুকাইরা গিরাছিল। পা অবশ হইরা আসিরাছিল। মাথা ভৌ ভৌ করিতেছিল। কাজেই জবাব দিতেছিলাম না। তিনি আমার হাতে একটা যবর চাপ দেওরার আমি চমবিরা উঠিলাম। তনেক কটে বলিলামঃ তবে যে শামস্থদিনের পদতাাগ করতেই হৈব।

আমার হাত হইতে নিজের ডান হাতটা আমার কাঁথে তুলিলেন। বলিলেন: 'না সে পদত্যাগ করতে পারে না; তারে কিছুতেই পদত্যাগ করারো না। আগল কথা কি জান, আমি কোলয়েশন পাট তে মাইনরিটি নই। কিছু ক্যাবিনেটে আমি মাইনরিটি। শাম মুদ্দিন মধী থাকলে আমার জার বাড়ে। তমিধুদ্দিনকে আমি পুরাপুরি বিশ্বাস করি না। তবু শাম স্থাদিন ক্যাবিনেটে থাবলে তমিধুদ্দিন আমার পক্ষে ভোট দিব। কিছু দে বার হৈরা গেলে তমিধুদ্দিন খাজাদের সাথে যোগ দিব।'

গোড়াতে হক সাহেবের এই অসাধু প্রস্তাবে আমি চটিরা গিয়াছিলাম।
কিন্তু ক্রমে তাঁর অস্থবিধা উপলব্ধি করিলাম। তার যুক্তির সারহন্তাও
আমি বুঝিলাম। তবু হন্ধুবর শামস্থদিনকে ওরাদা থেলাফের অপরাধে
অপরাধী করিতে এবং কৃষক-প্রজা পার্টবি নির্দেশ অমাত করার উদ্ধুদ্ধ

করিছে মন মানিল না। বলিলাম : 'সার, এটা হর না। শামস্থলিন পার্টি' ম্যাণ্ডেট অমাক্ত কৈরা যদি মহিত্ব আকড়াইরা থাকে, তবে তাঁর জুনাম নষ্ট হৈবে, তার রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটব।'

হক সাহেব ধান্ত। মারিরা আবার হাতটা ছাড়িরা দিরা গলিরা উঠিলেন। বলিলেন: 'ওসব বালে কথা আমার কাছে কইও না। আমি যদি শামস্থদিনের পিছনে দ'ড়োই তবে সে যাই করুক না কেন, তার রাজনৈতিক জীবন নষ্ট হবার পারে না। তুমি গিয়া তারে কও, আমি তার রাজনৈতিক ভবিষতের ভার নিলাম।'

আনি খুবই বিভ্রান্ত হইয়া হক সাহেবের নিকট হইতে বিদায় নিলাম। কিন্তু আসল কথ। কারও কাছে বলিলাম না। সমিতির সভাপতি মওলানা ৰাকী সাহেবের নিকট হইতে মেম্বররা আগেই রিপোর্ট পাইরাছিলেন, হক সাহেব শীঘ্রই শর্ত পুরণ করিতেছেন। কাজেই আমার আর নৃতন কি কথা থাকিতে পারে ? ফলে আমাকে কেউ বিশেষ-কিছু জিগ্পাস করিলেন না। মওলানা সাহেব পার্টি হাউদে থ।কিতেন না, নিজের বাসায থাকিতেন। কাজেই প্রদিন সভার আগে তার সাথে আমার দেখা হইল না। পরদিন সভার স্বয়ং সভাপতি সাহেবই হক-মোলাকাতের বর্ণনা দিলেন। তিনি ধলিলেন : হক সাহেব শীঘ্রই শর্ডগুলি অন্ততঃ তার বেশীর ভাগ, পূর্ণ করিবেন ওয়াদা করিয়াছেন। কিছ দোনও নির্দিষ্ট তারিখ দেন নাই। দীর্ঘ আলোচনার পর ঐদিন হইতে পনর দিন পরে পদতাাগ ক্রিতে শামস্থদিন সাহেবকে নির্দেশ দিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল। আমি পনর দিনের জারগার একমাস সমর দেওয়ার প্রভাব দিলাম। ইতিমধ্যে তিন মাসের বেশী সময় অভিবাহিত হইয়াছে এই যুক্তিতে আমার এক মানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। সভাশেষে মওলানা সাহেব একা আমার সাথে কথা বলিলেন। অকার বিনের তুলনার আঞ্চিকার সভার আমার অক্সাবিত। মঙ্গানা সাহেবকে চিতাবৃক্ত করিরাছে সে কথা তিনি বলিলেন। প্রসংগ তামে আগের দিন হক সাহেবের সাথে আমার আরু कि जामान रहेन जाउ किम् नाम कतिरनत। जामि जातक विथ-। मान काणेदिता भूव जावशात्न अब दशात रक जार्टरवत शकार्वत मून कथाणे

# কৃষক-প্ৰদা পাৰ্ট ব ভূমিকা

বলিলাম। ঐ সাথে তাঁর অমুবিধা ও বুজিটাও বলিলাম। মওলানা বাকী সাহেব ছিলেন তীক্ষুদ্ধি দ্রদলী রাজনীতিজ্ঞ। তিনি চট, করিয়া কথাটা ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেনঃ 'হক সাহেবের কথায় জোর আছে। এ কথা যদি সভায় আপনি বলিতেন তবে প্রস্তাব অস্ত রকম হইত। যাক এখন আর সময় নাই। যা হইবার ভালই হইয়াছে। হক সাহেব যদি কীগের সহিত ভাংগিয়া আসেন, তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার মত এই যেতাকে আমাদের গ্রহণ করা উচিং।'

হক সাহেবের সাথে মুসলিম লীগের বিরোধের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। পুনুর দিন চলিয়া গেল।

# (৭) শামস্থদিনের পদতাগ

হক সাহেব শেষ পর্যন্ত তাঁর কথা রাখিলেন, অর্থাৎ একটি শর্তও পূরণ করিলেন না। কিছু আমি হক সাহেবের কথামত কাজ করিতে পারিলাম না। শামস্থদিনের সাথে গোপন আলাপে আমি হয়ত তাঁকে আভাসে ইংগিতে হক সাহেবের মনের কথা বুঝিতে দিয়াছিলাম। তাই শামস্থদিন পদত্যাগ বরিতে প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মন্ত্রী থাকার স্থবিধার কথাও অনেক আলোচনা হইল। ক্বৰক-প্ৰজা পার্টি'র শর্তসমূহ নি শ্চিতরূপেই কৃষক-প্রজার স্বার্থের অনুকুল। প্রথমতঃ শামস্ক্রনিন সাহেব মন্ত্রী থাকিয়া গেলে ঐশুলি ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হইবার আশা থাকে। প্রভাগে করিয়া ফেলিলে দে আশা থাকে না। গিতীয়তঃ ইতিমধ্যে কৃষক-প্রজা পার্টি'র মুখণত্ররূপে দৈনিক 'কৃষক' বাহির করিয়াছিলাম। আমিই ওটার সম্পাদক। শামসুদিন মন্ত্ৰী থাকিলে কাগ্যটা চালান সহজ চইবে। মন্ত্ৰী না থাকিলে কাগ্য চালান খুণ্ট কঠিন, হয়তে অসম্ভব হইবে। হতীয়তঃ ইতিমধ্যে ময়মনসিংহ জিলার টাংগাইল মহকুমার ভেংগুলা গ্রামে নিখিলবংগ কৃষক-প্রজা-সন্মিলনীর আরোজন করা হইয়াচে। নবাব্যাদা হাসান আলী অভার্থনা সম্বিতির দেকেটারি ও আমি নিজে উহার চেয়ারমাান ! কৃষি-মন্ত্রী হিসাবে শামস্থ দিন সাহেব ঐ সন্মিলনী উৎোধন করিবেন। এসব কথা ঘোষণা ও প্রচার করা হইরাছে। এই সমর তিনি পদত্যাগ করিলে

#### রাজনীতির শ্রিপকাশ বছর

ক্ষীদের উৎসাহ-উদার দ্যিরা বাইবে। সন্মিলনীর সাফল্য ব্যাহত হইবে। ঐ সংগে মঞ্জিছ না ছাড়িবার প্রতিকুল প্রতিক্রিয়া ও কুফল্ডলির কথাও বিবেচনা করা হইল।

সমন্ত বিষয় ধারজাবে বিবেচনা করিয়া অবশেষে মোঃ শামস্থ দিন ১৯৩৯ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি এক স্থার্শ বিবৃতিতে আজোপান্ত সমন্ত বিষয় বর্ণনা করিয়া মন্ত্রিসভা হইতে প্রত্যাগ করেন। কোন ও পার্লা নেটারি দল স্থীয় মন্ত্রীকে 'কল ব্যাক' করা এবং কন্স্তির ভিত্তিতে কোনও মন্ত্রীর পদত্যাগ করা বাংলা ও ভারতের রাজনীতিতে ছিল উতাই প্রথম। সকলে মিলিয়া আমরা শামস্থদিন সাহেবের এই সাহ্দী পদত্যাগে ও স্বার্থত্যাগে তাঁকে শুগুষ্ম করিলাম।

## (৮) শেষ কৃষক-প্রজা সন্মিলনী

নিধারিত তারিখে (২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯) ময়মনিসংহ জিলার টাংগাইল মহকুমার অন্তর্গত ভে:ওলা গ্রামে নিখিল বংগ কৃষক-প্রজা স্থিলনার অবিবেশন বসিল। আশা হিল ক্ষিমন্ত্রী হিসাবে শামস্থদিন माध्यक नरेवा जामना एएखना निष्न वर्ग कृषक-श्रमा मध्यननी করিব। আমাদের বরাতে তা আর হুইল না। তবু সন্মিলনীর সোর্চব **७ সाফ্**लात्र (कान्छ शनि हरेन ना । नवावशामा श्रामान चानौ चड.र्थना সামতির জেনারেল দেকেটারি হিসাবে স্থিলনীর সাফলাের জন্ম শারীরিক পরিশ্রম ও অসংকোচে অর্থ বার করিতে কোনও কুপণতা করিলেন না। অজ পাড়াগুঁরে নিবিল বংগীর স্থিলনীর এমন স্থলর প্যাণ্ডাল স্মউচ্চ अश्व नृदे एखन लाउँ छ स्थिकात मर अकाधिक भादे एका दिका दिका । নেতৃরলের থাকা-খাওরার এমন প্রবাদাবন্ত ইভিপুরে, এবং দেখা গেল এর পরেও, আর কথনও হর নাই। ডেলিগেট ও দ্ব'কদই প্রার লক লোকের স্মাগম হইরাছিল বলিরা সকলে অনুমান করিরাছিল। সভাপতি हिमार्य यक्ष्माना आवनुत्राहिन वाकी मारहव पूर मानगर्छ प्रक्रिक অভিভাষণ দিরাছিলেন। ভূতপূর্ব মনী মৌঃ সৈরদ নওশের আলী ও মৌঃ শামস্থদিন স্মিলনীতে বিপুল ভাবে স্থাধিত হইয়াছিলেন। হক সাহেবের

## কৃষক পাষ্ট'র ভূমিকা

বিরুদ্ধে যাওয়ায় এবং মিয়েছা হইতে পদত্যাগ করায় উক্ত নেত্বয় ও
বক-প্রান্ধ সমিতি কিছুমাত্র জনপ্রিয়তা হারাইয়াছেন মনে হইল না।
বরঞ্জ দুইটি ঘটনা হইতে মনে হইয়াছিল যে গণ-মনে কথক-প্রজা সমিতির
প্রতি যথেষ্ট টান তথনও অটুট রহিয়াছে। একটি ঘটনা এই যে কলিকাতা
হইতে নেত্বল আসিবার কালে শিংনা ক্রিমার কেশনে স্থানীয় মাারেজ
রেজিফারের নেত্তে কতিপয় খায়েরখাহ ইউ বি-প্রেসিডেট নেত্রলকে
কালা নিশান দেখাইবার চেটা করিয়া বিফল হন। ছিতীয় ঘটনা এই যে
করটিয়ার জনাব মস্উদ আলী খান পরি (নবাব মিয়া) এক দল লোক
লইয়া আমাদের স্থিলনীতে গণ্ডগোল বাধাইতে আসিতেছিলেন। পথে
জনসঃধারণ তাঁদেরে বাধা দেওয়ায় তাঁরা মধ্য পথ হইতে ফ্রিয়া যান।

ইহাই ছিল নিখিল বংগ কৃষক-প্রজা সন্মিলনীর শেষ অধিবেশন। প্রকাশ্য অধিবেশন ত আর হয়ই নাই ৷ সমিতির কাউলিলের হৈঠকও এর পর হয় নাই। কৃষক-প্রজা পার্ট'ই পাল'মেন্টারি ব্যাপারাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিত। বড় জোর সমিতির ওয়াকিং কমিটি **ডাকা** হইত। প্রতিষ্ঠান হিসাবে কৃষক-প্রজা সমিতি নিজীব ও নিজিয় হইয়া পড়িবার ১ধান কারণ ছিল এই যে খোদ কৃষক-প্রজা আন্দোলনই তার शिक्षा ७ की बा शाहा देश किना किना किना कार हरेल अ হক মন্ত্রিসভা কৃষক-প্রজা ও মুদলমানদের জন্ম যথেই ভাল কাজ করিয়া हिल्लन এবং कतिए हिल्लन। ১৯৬৮ সালে সালिमी বোর্ড স্থাপন, ১৯৫৯ সালের প্রজামত আইন, ১৯৪০ সালের মহাজনি আইন, প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে স্কুসবোড গঠন, কলিকাতা কর্পোরেশন আইন সংশোধন করিয়া পুথক নির্বাচন প্রবর্তন, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আনরন ইত্যাদি কাজ করিয়া ও করিতে চাহিয়া মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে হক মঞ্জিসভা দোহে-ওবে সবচেয়ে ভাল মঞ্জিসভা বলিরা জন-প্রিয়তা লাভ করে। তাছাড়া হিন্দু সংবাদ-পত্র সমূহ ও নেতৃঃল হক মন্ত্রিস্ভার যে স্ব স্মালোচনা নিলা ও প্রতিবাদ করিতেন, তার প্রায় কোনটাই জনগণের স্বার্থে করা হইত না। প্রায় সবওলিই করা হুইত হিন্দু বা কারেমী স্বার্থের খাড়িরে। এই পরিবেশে কৃষক-প্রজা

#### রাজনীতির পঞাণ বছর

পার্টির প্রকৃত জনস্বার্থমূলক সরকার-বিরোধিতাও ভূল বুঝা হইত। কৃষক-প্রজা পার্টি কংগ্রেসীদের সাথে হাত মিলাইরা এই মরিসভারই পতন ঘটাইতে চার মুসলিম গণ-মনে এই সন্দেহ বন্ধমূল হওরার তাদের মুখে ভাল কথা শুনিতেও জনসাধারণ রাখী ছিল না। ইতিমধ্যে বিশ্ব-যুদ্ধ বাধার এবং জাপান প্রায় ভারত দখল করে-করে অবস্থা আসিরা পড়ার সভা সমিতির ও প্রচারণা প্রায় অসম্ভব হইরা পড়ে।

১৯৪০ সালের মার্চ' মাস ভারতবর্ধের ইতিহাসে একটা চিরশারণীর ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ মাস। এই মাসে মিঃ জিল্লার সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তান-প্রভাব' গৃহীত হয়। আর বিহারের অন্তর্গত রামগড় নামক শানে মাত্র আধ মাইলের ব্যবধানে মওলানা আবুল কালাম আ্যাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন এবং স্কভাষ বাবুর সভাপতিত্বে সাম্লাঞ্জাবান-বিরোধী কংগ্রেসের (ফরওরাড'রক) সন্মিলনী হয়। কংগ্রেস প্রভাবে বলা হয় চলতি যুদ্ধ রটিশ সাম্লাজ্যের শার্থে প্রতি নিত হইতেছে। ভারতের স্বাধীনতা খীকার না করা পর্যন্ত কংগ্রেস এ যুদ্ধে সহধ্যোগত: করিতে পারে না। স্কভাষ বাবুর সন্মিলনীতে সোজাস্থিজি সরকারের যুদ্ধ প্রতি রার বিরোধিতা বরিবার সিদ্ধান্ত করা হয়।

১৯৪০ সালের ২০ণে মার্চ হক সাহেবের প্রস্তাবে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিন্তান প্রস্তাব' গৃহীত হওয়ায় মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারাও নতুন দিগন্তের নিকে আকৃষ্ট হয়। এটাই মুসলিম লীগের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক পধিটিভ পদক্ষেপ। লাহোর প্রস্তাবই মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক আদর্শকে গোট ভারতের রাজনৈতিক দাবির সহত সামপ্রস্যপূর্ণ করিয়া তুলে। মুসলিম লীগ আর ভারতের বাধীনতার বিরোধী থাকে না। হইয়া উঠে স্বাধীনতার দাবিদার। এদিকে হক মিল্লিভার হারা সালিশী বোড প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ফলে বাংলার ক্ষক-খাতকের অর্থনৈতিক জীবনে একটা আধিক বিশ্বব সংঘটিত হয়। এইভাবে কৃষক-প্রজা সমিতির মূল দাবিভলি আন্তে-আন্তে মুসলিম লীগ কর্ত্বক গৃহীত হওয়ায় স্বতম্ব প্রেইবনভেটর বৃক্তি ছিল স্লোগান হিসাবে

## ক্ষক প্ৰজা-পাটি'র ভূমিকা

বিনা ক্ষতিপ্রৰে জনিদারি উচ্ছেদের দাবিটা। এ দাবির পিঃনে জন-মতের বে বিপুলতা দুইদিন আগে বিজ্ঞান ছিল, প্রজায়ত্ব আইন ও মহাজনি আইন পাশ হওয়ার এবং সালিলী বোড' স্থাপনের পর সে বিপুলতা অনেকথানি হাস পাইল স্বাভাবিক কারণেই। হক মন্ত্রিস্ভা এই সময় কার্যাতঃ মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা হইয়া বাওয়ায় এবং প্রজা-খাতকদের কল্যাণকর এই সব আইন-কানুন এই মন্ত্রিসভার ঘারাই সাধিত হওয়ায় মুসলিম জন-মত প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুসলিম লীগের পক্ষে চলিয়া গেল।

(৯) শেষ চেষ্টা

এইভাবে এই মৃদ্দ তটা হইরা গেল আমার জন্ম চরম বিভ্রান্তির যুগ। বস্তুতঃ আমার চিন্তারাজ্যে এমন গোলমাল আর কথনো ঘটে নাই। চিন্তার অম্পষ্টতাহেতু মতের দৃঢ়তা আর আমার থাকিল ন।। সব কথার এবং স্ব প্রতিষ্ঠানের মধোই আমি কিছু-বিছু ভাল এবং কিছু-কিছু মল দেখিতে লাগিলাম। বলিতে লাগিলাম, কৃষক-প্রদা পার্টি'র এইটুকু কংগ্রেসের দেইটুকু আর মুসলিম লীগের ঐটকু ভাল। ফলে আমার বন্ধরা এই সমর আমার নাম দিলেন : 'মি: এটাও স্ত্য ওটাও স্তা।' প্রকৃত অবস্থাও হইয়া উঠিয়াছিল তাই। তেজস্বী দৃঢ়তা ও স্থন্দাইতার জন্য 'কৃষবের' মৃম্পাদকীয় গুলির যে স্থনাম ছিল তা আর থাকিল না। অপপষ্টতা ও দুর্বলতা ঢাঙ্কিবার জন্য নাকি তাতে ফুটিতে লাগিল নাায়-শান্তের কচকটি । চিন্তায় দৃঢ়তা না থাকিলে লেখায় দৃঢ়তা আসিবে কোথা হইতে ? অথচ কৃষক-প্ৰদ্ৰা পাৰ্ট কৈ ব চাইয়া রাখিতে হইলে বিনা-ক্ষতিপুরণে জমিদারি উচ্ছেদের দাবিট।কে জোরদার করিতেই হইবে। এই উদ্দেশ্যে এই সময়ে আমরা তিন বন্ধু (থি-মাম্কিটীরাস'ই বলা যাইতে পারে) অধ্যাপক হমায়ুন কবির, নবাব্যাদা হাসান আলী ও আমি, কংগ্রেসী বামপন্তী, কিষাণ সভা ও কমিউনিস দের সাথে যোগাযোগ করিতে লাগি-লাম। এই উপলক্ষে মিঃ নীহারেশু দত্ত মজুমদার, কমরেড বংকিম মুখার্জী, কমরেড় ভ্রানী সেন, কমরেড এম এন রায়, এমনকি স্বয়ং স্থভাষ বাব্র সংগে দেন-দরবার চালাইলাম। ক্মিউনিস্ট ব্রুদের মধ্যে

একমাত্র কমরেড রার ছাড়। আর কারও সংগে অস্ততঃ আমার মতের মিল হইত না। বছুবর হমায়ুন কবির বোধ হয় আমার চেয়ে বেশী উতাক্ত হইরাছিলেন। এ ব্যাপারে একটা বড় মঙ্গার ঘটনা না বলিরা পারিতেছি না। আমরা উভরে কমিউনিন্ট বন্ধুদের সাথে এই সময় ঘনিষ্ঠভাবে মিলামিশা করিতেছি। কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি এই সময়ে আমরা উভরে আন্থা হারাহিরাছি। কমিউনিস্ট বন্ধদের সাথে আলোচনা করিয়া আমরা উভয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে কমিউনিন্ট পার্টি ছাড়া আর কোন পার্টি দিয়া ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধার হইবে না। আমাদের মনের গতিক যখন এই, এমনই একদিন আমরা ইডেন গাডে'নে ক্রিকেট খেলা দেখিতে-দেখিতে এবং চীনা-বাদাম খাইতে খাইতে এহ সিদ্ধন্তে করিলাম যে ভারতের স্বাধীনতার খাতিরে আমরা অগতাঃ ক্ষিটনিন্দ পাট'তে যোগ দিব। কিছ ক্ষিউনিন্ট নেতৃত্বে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর্দিনই আমরা ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। কার্ব কমিউনিস্ট শাসনের রেজিমেণ্টেড ইণ্টেলেক্রেশ জীবন আমরা সহ্য করিতে পারিক ন। কমিটনিশ্ত শাসন সম্পর্কে আমাদের তৎকাজীন এই ধারণ। ঠিক না হইতে পারে, কিন্ত দেশের স্বাধীনতার থাতিরে আমরা কতদুর তাাগ শীকারে প্রস্তুত ছিলাম এতে সেটা বুঝা ষাইবে। সংগে-সংগে এটাও व्या यादेर य कमिडेनिक, मः त कानिनी, गामन मन्नर्रक उरकारम আমাদের ধারণা খুব ভাল ছিল না।

## (১০) চিন্তার নজুন দিগন্ত

কংগ্রেস-লীগ আপোসের মাধ্যমে হিল্ল-মুসলিম-সমদ্যার সমাধান যতই পিছাইরা বাইতে লাগিল আমি ততই মুসলিম লীগের দিকে হেলিরা পড়িতে লাগিলাম। আমার কংগ্রেসী নেতারা যতই 'হিল্লু' হইতে লাগিলেন, আমি ততই 'মুসলিম' হইতে লাগিলাম। আমার এই 'মুসলিম'ছে অবঙ্গ ধর্মীর গোড় মি ছিল না; পর-ধর্ম-বিষেষও ছিল না। ছিল শুধু তীব্র অকীরতা ও আছ-মর্ধাদাবোধ। স্বাভিষ্ণ-চেতনা। হিল্পু ও মুসলমানের মত-পার্থকাটা এই সমর আমার কাছে বুনিরাদী মানস-পার্থকঃ

## কৃষক প্ৰজা-পাটি'র ভূমিকা

বিলিরা প্রতীরমান হইল। অবস্থা এমন হইল যে একদিন এক বন্ধু আমার ধর্মত শুনিরা বলিলেনঃ তুমি তা হৈলে নাস্তিক।

স্কবাবে আমি বলিলামঃ নান্তিক হৈলেও আমি মুসলমান নান্তিক। আরেকবার আমার আরেক বন্ধু আমার রাজ-নীতিক-অর্থ-নীতিক মত শুনিয়া বলিয়াছিলেনঃ তুমি ত কমিউনিস্ট।

জবাবে আমি বলিয়াছিলাম: তা কৈতে পার। তবে আমি মুসল-মান কমিউনিস্ট।

এই 'হিন্দু-মুসলিম কমিউনিযম' সহকে একটা মন্তার গল্প মনে পড়িতেছে । একবার বন্ধবর বমরেড ২ংকিম মুখার্জী আফসোস করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেনঃ 'অক্টাল'নি মনুমেণ্টের নিচে শ্রমিক জন-সভার চার ঘণ্টা ধর্ম-বিরোধা বক্ততো করি । করতালিও পাই । কিন্তু সভাশেষে মুসলিম শ্রমিকরা টিপু স্থলভানের মস'জদে এবং হিন্দু শ্রমিকরা কালী মান্দরে চুকে পড়ে। এর কি করি বলুন ত?'

আমি বলিলাম : 'এটাই আসল সতা । আমার মনে হয় চলিশ কোটি ভারতবাসীর সকলে এবং প্রত্যেকে থেদিন কমিউনিস্ট হৈয়। যাবে দেদিনও তারা হিন্দু কমিউনিস্ট ও মুসলিম কমিউনিস্ট এই দুই দলে বিভক্ত থাকবে।'

কংগ্রেস ও কমিউনিন্ট পার্টি সহদ্ধে এমন ধারণা লইরা আমরা বেশী দিন রাজনৈতিক অস্পষ্ট পরিবেশের মধ্যে থাকিতে পারিলাম না। ব্যক্তিগভভাবে আমি নিজের অজ্ঞাভসারে মুসলিম লীগের মতবাদে দীক্ষিত হইরা যাইতে লাগিলাম। হক সাহেবের মতবাদ এ বিষয়ে আমাকে অনেকখানি প্রভাবিত করিল। অথচ কিছুদিন আগেও আমি মনে করিতাম হক সাহেবের নিজস্ব কোনও রাজনৈতিক মতবাদ নাই। বাংলার মুসলিম সমাজের যাতে ভাল হয়, সেটাই তার মতবাদ, চাই সেটা যা-কিছু হউক। আমাকেও যেন ধীরে-ধীরে এই রোগে পাইরা বসিল। তাই বন্ধুরা বখন আমাকে বিদ্রুপ করিয়া 'মিঃ এটাও সত্য ওটাও সত্য' বলিতেন, তখন অন্তর দিয়া দুঃখিত হইতাম না। জবাবে শুধু হাসিয়া বলিতাম : 'ফ্যানাটিক বা ডগ্মেটক না হৈয়া র্যাশকালিস্ট হওয়ার ওটাই শান্তি।'

## তেরই অধ্যায়

## পাতি স্থান আন্দোলন

## (১) স্থভাষ বাবুর ঐক্য-ভেষ্টা

১৯৪০ সাল। এপ্রিল মাস। এক বিশায়কর ঘটনা। সাবেক কংগ্রেস প্রেসিডেন্টে ভ্রন্থার বাবু কলিকাতা কংগ্রেস ও কলিকাতা মুদলিম লীগের মধ্যে এক চুক্তি ঘটান। সেই চুক্তির ভিত্তিতে তাঁরো কলিকাতা কপোরে-শনের সাধারণ নির্বাচন করেন। প্রায় স্বগুলি আসনই তীরা দখল করেন। কিছুদিন আগে হক মন্ত্রিসন্তা কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন করিয়া কপে'ারেশনে পুথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। মোট ৯০টি নির্বাচিত সীটের মধ্যে ২২টি মুসলমানদের জন্য রিযার্ভ করা হইরাছিল ৷ মহাত্মাজীর সাথে বিরোধ করিয়া কংগ্রেস ত্যাগ করাতেও স্বভাষ বাবুর জনপ্রিয়তা মোটেই কমে নাই, বরঞ্চ বাড়িয়াছে। ব্রতঃ এই সমরে স্বভাষ বাবু বাংলার তরুলদের এক রকম চোথের পুতুলি। আর ওদিকে কলিকাতা মুসলিম লীগও মুসলিম ভোটারদের কাছে পুবই অনপ্রিয়। এই দুই পকের মৈত্রী ভোটারদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ স্টে করিল। নির্বাচনে জয়জংকার। মুদলিম লীগ নেতা আবদুর রহমান সিদ্দিকী মেরর হইলেন। স্বরং স্থভাষ বাবু ত°ার নাম প্রস্তাব করিলেন। মেরর হাড়া পাঁচজন অল্ডারমেনের মধ্যে দুইজন হন মুসলিম লীগের। এ ছাড়া শত' হইল যে পর্যায়ক্রমে প্রতি তিন বছরে মুদলিম মেন্তর হইবেন। মুস্লিম লীগের জন্য এটা অপ্পট বিজয় । কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে মুস্লিম লীগকে মুসলমানদের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান রূপে মানিয়া নেওয়ার এটা প্রথম भरक्ष्म । जभद्रितिक छाजीव्रजावामी मुनलमानत्मत्र बढी भत्रम भद्राव्यतः । কংগ্রেদ সাম্প্রদায়িকতার নাথে আপোদ করিলে জাতীরতার আশা থাকিল करें? कार्ट्य वामता बा जीवजावाना मुन्न मिन-विद्याधी मुन्नमानता স্ভাষবাবুর উপর খুব চটলাম। ডাঃ আর. আহমদ, অধ্যাপক হমায়,ন

#### পাকিন্তান আন্দোলন

কবির ও আমি স্বভাষ বাবুর এই কার্যের তীর নিন্দা করিলাম। খবরের কাগ্যে এক যুক্ত বিশ্বতি দিলাম। স্থভায বাবু এ বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে আমাদেরে চারের দাওরাত দিলেন। স্বভাষ বাবুর বাড়িতে চারের দাওয়াত রাখা আমাদে**র জ**ন্য ন**তু**ন নয়। অধ্যাপক কবির 'দৈনিক কৃষকে'র ম্যানেজিং ডিরেকটর, ডাঃ আরু আহমদ ডিরেকটর ও আমি তার এডিটর। স্থাষ বাবু 'ক্যকে'র একজন পৃষ্ঠপোষক। কংগ্রেদের মেবর না হইয়াও আমরা তিনজনই কংগ্রেসী রাজনীতিতে স্বভাষ বাবুর সমর্থক। এ অবস্থার উক্ত বিশ্বতির আলোচনার জন্য আমাদেরে চা খাইতে ডাকিয়া পাঠান স্থভাষ বাবুর পক্ষে নতুন বিছু ছিল না। অন্যায়ও ছিল না। তবু আমার বন্ধুষয় স্থভাষ বাবুর দাওয়াত রাখিলেন না। এই গোখা হইয়।ছিলেন তাঁরা। কাজেই আমাকে একাই যাইতে হইল। আমি যথাসমরে স্ভাষ বাবুর এলিন রোডস্থ বাস-ভবনে গেলাম। বন্ধুংয়ের না আসার বানাওট কৈফিয়ৎ দিলাম। স্থভাষ বাবু মুচ,কি হাসিলেন। তিনি আসল কারণ বুঝিলেন। আমরা দুইজনে আলাপে বসিলাম। স্থভাষবাবু পাকা মেহমানদার। আমরা কয়েক তশ্তরি মিঠাই ও বছ কাপ চা খাইলাম। আমার জন্য এক টিন সিগারেট আনাইলেন। নিজে তিনি সিগারেট খাইতেন না।

আলাপের গোড়াতেই তিনি দুঃখ করিলেনঃ তার সাথে আলাপ না করিয়া কাগ্যে বিঃতি দিলাম কেন? এটা কি বন্ধুর কাজ হইরাছে? জবাবে আমি বলিলামঃ আনাদেরে ঘুণাক্ষরে না জানাইয়া মুদলিম লীগের সংগে তিনি আপোস করিলেন কেন? এটা কি বন্ধুর কাজ হইন্নাছে? ঝগড়ার হুরে আরম্ভ করিলাম বটে, কিন্তু পর মুহতেই উভয়েই উক্তস্তরে হাসিয়া উঠিলাম। শেরানে-শেরানে কোলাকুলি। কারণ বিলাব এড়াইবার জনাই উভয়ে পরস্পরকে না জানাইয়া যার-ভার কাজ করিরাছিলাম। আছো বেশ। এখন কি করা যায়?

সুভাষবাব অকরের দরদ দিরা বা বলিলেন, তার মর্থ এই: হিন্দুমুদ্লিম ঐক্য ছাড়া ভারতের মুক্তি নাই। মুদলিম লীগ মুদলিম জনগণের
মন জয় করিরাছে। জাতীরতাবাদী মুদলমানদের হারা কোনও আশা নাই।

ফলে হিলু ও মুসলমানদের মধ্যে একটা চীনা দেওরাল উঠিরা পড়িরাছে।
দে দেওরালের জানালা নাই। একটা স্থরাখও নাই যার মধ্য দিরা
মুসমানদের সাথে কথা বলা যার। এখানে স্থভাষ বাবু আবেগপূর্ণ
ভাষার বলিকেন: 'আমি মুসলমানদের সাথে কথা বলতে চাই; তাদের
সাথে মিশতে চাই; তাদের একজন হতে চাই। বলুন মনস্থর সাব,
মুসলিম লীগ ছাড়া আর কার মারফত এটা করতে পারি? আর কোনও
রাস্তা আছে কি?'

আমি তাঁর সাথে একমত হইলাম। সতাই আর কোনও রান্ত। নাই। বিলিলাম: 'কিন্তু আপনে যে স্থরাশ বার করছেন ওটা ২ড়ই ছোট। বড় স্থরাথ করেন। জানালা, এমনকি দরজা, বার করেন। সিদ্দিকী-ইম্পাহানিরে না ধৈরা স্বরং জিলা সাহেবরে ধরেন। মুসলিম লীগই মুসলমানদের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান এটা মানলে জিলা সাহেবের সাথে কথা বলাই আপনের উচিং।'

স্থভাষ বাবু পরম আগ্রহে টেবিলের উপর দিরা গলা বাড়াইর। বিলিলেন: 'আমি কিছুদিন থেকে মনে-মনেই তাই ভাবছিলাম। কিছুদেন থেকে মনে-মনেই তাই ভাবছিলাম। কিছুদেন লাহেরে ঐ যে ধর্মীর রাষ্ট্রের কি একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে ফেলেছেন তিনি। এরপর নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে আপোদের আশা আমি প্রায় ত্যাগ করেছি।'

#### (২) লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা

আমি প্রতিবাদ করিলাম। বলিলাম: 'জিরা সায়েবের সাথে দেখ। না করার আপনের এক শ একটা কারণ থাকতে পারে। কিন্তু লাহোর প্রতাব তার একটা, এ কথা বলবেন হা। লাহোর প্রতাব আপনে পৈড়া দেখাছেন?'

স্থাষ বাব্ শীকার করিলেন তিনি পড়েন নাই, শুধু হেডিং ও রাইট-আপ দেখিরাছেন। পড়িবার কি আছে? পাকিস্তান চাহিরাছে। পাকিস্তান মানেই থিওকাাসি। আমি বলিলামঃ তাঁার ধারণা ভূল। পাকিস্তান শশ্টাও প্রস্তাংক কোথাও নাই। তিনি বিশাস করিতে

#### পাকিস্তান আন্দোলন

চাহিলেন না। আমি যথাসন্তব প্রস্তাবের ভাষা 'কোট' করিরা লাছেরে প্রস্তাবের এইরূপ ব্যাখ্যা দিলাম: প্রথমতঃ ভারতের বত'মান এগারটি প্রদেশকে রেসিভুরারি পাওরারসহ পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দিতে হইবে। বিতীয়তঃ মাত্র তিন-চারটি কেন্দ্রীয় বিষয় দিয়া একটি নিখিল ভারতীর ক্ষেডারেশন কারেম করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ এগারটির মধ্যে যে প'চিট মুসলিম-প্রধান প্রদেশ আছে, তাদের মেজনিটি অর্থাৎ ভিনটি প্রদেশ যদি দাবি করে তবে মুসলিম-প্রধান পাঁচটি প্রদেশকে নিখিল ভারতীয় ক্ষেডারেশন হইতে আলাদা হইয়া স্বতপ্র ফেডারেশন করিবার অধিকার দিতে হইবে।

আমার এই ব্যাখ্যা তিনি মানিলেন বলিয়া মনে হইল না। তিনি লাহোর প্রস্তাবের ফুল, টেক্সট, দেখিতে চাহিলেন। আমি তা দেখাইতে রাষী হইলাম। সোভিরেট ইউনিয়নের কন সিটিউশনে এফন একটা বিধান আছে বলিয়া তিনি এক কপি রুগ শাসনতয় যোগাড় করিবার দায়িত্ব নিলেন। আলোচনা পরের দিনের জন্য মূলতুবি হইলা। পরের দিন তিনি আমাকে তাঁর ফরওয়াড রক অফিসে নিয়া গেলেন। বোবাজারের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলের ত্রিতলে তিনি একটি হুঠ, পরিচ্ছন্ন অফিস ইতিমধ্যেই খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিজে তিনি রীতিমত নিয়মিতভাবে এই অফিসে হাযিরা দিতেন। তাঁর স্বস্বজ্জিত রুমে প্রবেশ করিয়া তিনি কয়েকখানি বই আনাইলেন। দেখিয়া পুলকিত হইলাম যে শুধু রুশ শাসনতয় নয়, ত্বইবারলাও, ইউ. এস. এ. কানাডা ইত্যাদি কয়েকটি ফেডারেশনের কন সিটিউশনও যোগাড় করিয়াছেন।

আমি লাহোর প্রস্তাবের খবরের-কাগ্যে-প্রকাশিত ফুল্টেরট্ লইরা গিরাছিলাম। সেটা উদ্বরে পড়িরা-পড়িরা আমার আগের দিনের বাাখার সাথে মিল ফেলাইলাম। তিনি সব শুনিরা বলিলেন: 'আপনার ব্যাখা। যদি ঠিক হয়, তবে তার সবটুকু আমি মেনে নিলাম। এমন কি আমি আরও বেশী যেতেও রাষী। যদি পাঁচটা মুসলিম প্রদেশের মেলরিটি আলাদা ইউনিরন করতে চার তবে তাতে আমি ত রাষী আছিই এমন কি একটা প্রদেশও যদি দিসিভ করতে চার, আমি তাতেও বাষী।'

এই কথা বলিয়া রুণ শাসন্তরের ঐ ধারাটা আমার সামনে মেলিরা ধরিলেন যাতে প্রত্যেক ইউনিয়ন ব্লিপাবলিককে সিসিড করিবার অধিকার দেওরা হইরাছে।

## (৩) জিল্লা-মুভাষ মোলাকাত

আমরা উভরে একমত হওয়ায় শ্বির হইল যে স্থভাষ বাবু জিল্লা সাহেব দেখা চাহিয়া শীঘ্রই তাঁর নিকট পত্র লিখিবেন। বিপুল আশা-উৎসাহের মধ্যে আমি স্থভাষ বাবুর নিকট হইতে বিদায় হইলাম। ভারতীয় রাজনৈতিক সংকটের অবসান ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের একটা গোলাবী খপ্রের মধ্যে হিচরণ করিতে-করিতে পরবর্তী কয়েকটা দিন কাটাইলাম। মাঝে-মাঝেই স্থভাষ বাবুকে টেলিফোন করিতে লাগিলাম: 'জিল্ল। সাহেবের নিকট চিটি লেখছেন?' সপ্তাহ খানেক বা তারও বেশী একই জবাব পাইলাম: 'লিখিনি আজে: তবে শীগ্ গিরই লিখব।'

আমি বিরক্ত ও নিরাশ হইরা এ ব্যাপারে খোঁজ করা ছাড়িরা দিলাম।
ভাবিলাম খুভাষ বাবুর নিজেরই মনের পরিবর্তন হইরাছে। এমন সময়
তিনি নিজেই একদিন ফোন করিয়া বলিলেন, তিনি জিরা সাহেবের নিকট
পত্র লিখিরাছেন, এবং নিশ্চিত ডেলিভারির আশায় ডাকে না দিয়া মেয়র
দিদ্দিকীর হাতে-হাতে দিয়াছেন। আমি সেইদিনই সকালের কাশ্যে
পড়িরাছিলাম, কলিকাও! কপোরেশনের মেয়র মিঃ আবদুর রহমান
সিদ্দিকী বোনাই কপোরেশনের কর্তপক্ষের সংগে কি বিষয়ে আলোচনার জন্ম বোনাই রওয়ানা হইলেন।

আমি নিকংসাহ হইলাম দি কথা স্থভাষ বাবুকে বলিলাম।
বাাপারটা ভগুল হইরা গেল। কারণ সিদ্দিনী জিলা সাহেবের স্থনবরে
নাই। স্থভাষ বাবুও একটু আতংকিত হইলেন। আগে জানিলে তিনি
এটা করিতেন না। কিন্তু একণে আর তার কোনও প্রতিকার নাই। দেখা
বাক কি হয়। আমিও তাঁর সাথে একমত হইলাম।

কাগবে পড়িলাম, সিদিকী সাহেব জিলা সাহেবের সহিত মোলাক।ত ক্রিলেন। পরে কলিকাতার ফিরিরাও আসিলেন। কিছ স্থাব বাবু জিলা

#### পাকিস্তান আন্দোলন

সাহেবের কোনও পত্র পাইলেন না। আমার জিগ্গাসার উত্তরে স্থভাষ বাবু জানাইলেন, মিঃ সিদ্ধিকীর মতে তিনি যে-কোনও দিন মিঃ জিল্লার পত্র পাইবেন। কিন্তু পনর দিনের বেশী সমর চলিরা গেল। স্থভাষ বাবু জিল্লা সাহেবের পত্র পাইলেন না। ইতিমধ্যে জিল্লা সাহেব যুদ্ধ-প্রচেটার সাহায্য-সহযোগিতা করা হইতে বিরত থাকার জন্ম মুসলিম লীগারদের উপর নিদেশ জারি করিলেন। স্থভাষ বাবু এ কাজের জন্ম জিল্লা সাহেবকে কংগ্রেছলেট করিলা খবরের কাগ্যে বিরতি দিলেন। আমি স্থভাষ বাবু ক ফোনে হাসিরা বলিলামঃ 'এবার জিল্লা সাহেবের পত্র না আইসা পারে না।' ভিনিও হাসিলেন। বলিলেনঃ 'কিন্তু কোন মতলবে তাঁকে কংগ্রেছলেট করিন। তাঁরে কাজ্যে সতাই প্রশংসার যোগা।'

এরও বোধ হয় সপ্তাই খানেক পরে স্থভাষ বাবু জিয়া সাহেবের পত্র পান। আমাকে ডাকিয়া পাঠান। লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যার বা-যা আগে আলোচনা করিয়াছিলাম, তাই আবার দুহরাইলাম। তিনি এবার সম্পূর্ণ প্রস্ত হ। নির্ধারিত দিনে স্থভাষ বাবুকে সি-অফ করিবার জন্ম শত-শত কর্মীর সাথে আমিও হাত্তড়া স্টেশনে গেলাম। স্থভাষ বাবু বোঘাই যাইতেছেন সত্য, কিন্ত তার আসল উদ্দেশ্যের কথা আমি ছাড়া বোধ হয় আর কেউ জানিত না। গাড়ি ছাড়িবার প্রাক্তালে আমি স্থভাষ বাবুর কাছ ঘেষিয়া কানে-কানে বলিলামঃ 'ওয়াধায় নাইয়া বুড়ায় দোওয়া নিরা যাবেন।'

স্থাব বাব্ চমিকিয়া উঠিলেন, মুখ বিষয় করিলেন। বোধ হয় বিরঞ্ছইলেন। বুড়া মানে মহাজাজী। তাঁর সাথে ছভাষ বাবুর সম্পর্ক ভাল নয়। মাত্র সম্প্রত তাঁর সমর্থক বলিয়া কথিত লোকেরা মহাজাজীকে হাওড়া বণ্ডেল ও লিলুয়া স্টেশনে অপমান করিয়াছে। আমি স্থভাষ বাব্র মনের কথা বুকিলাম। আমার শক্ত হাতে স্থভাষ বাব্র নরম হাতে চালিয়া ধরিলাম। 'আমার অনুরোধ রাখবেন।' শুধু এই ফার্থাটি বলিলাম। তাঁর হাত ছাড়িলাম না। গাড়ি ছাড়িয়া দেয় দেখিয়া তিনি শুধু বলিলেনঃ 'আচ্ছা ভেবে দেখব।'

70-

তাই যথেই। আমি বৌজিরা লাফাইরা টেন হইতে নামিলাম।
অক্সাক্তের সাথে হাত নাজিলাম। তিনিও জানালার মুখ বাড়াইরা
হাত ও ক্রমাল নাড়িতে থাকিলেন। বতক্ষণ দেখা গেল চাহিরা থাকিলাম।
তিনি দৃটির বাহিরে গেলে আমার মন বলিল ঃ ভারতের ভবিষাং,
হিন্দু-মুস্লিম ঐক্য, এ স্বেরই ক্ষীণ স্থতাটি ঐ টেনে ঝুলিতেছে।

পরদিন খবরের কাগযে পড়িলাম বোধাই যাওরায় পথে স্থভাষ বাবু ওরাধায় নামিয়া মহাস্মাজীর সাথে দেখা করিয়াছেন। তাঁদের মধ্যে আধ ঘটা কথা হইয়াছে। তার পর পর-পর করেক দিনের কাগযে পড়িলাম : তিনি বোঘাই পোঁছিয়া জিয়া সাহেবের সাথে দেখা করিয়াছেন। করেক দিন করেকবার দেখা হইয়াছে। প্রতিবার দুই-তিন ঘটা আলাপ হইয়াছে। এক রাত্রে স্থভাষ বাবু জিয়া সহেবের বাড়িতে ডিনার খাইয়াছেন। ইতিমধ্যে করেক বার স্থভাষ বাবু স্পার প্যাটেল ও মিঃ ভূলাভাই দেশাইর সাথে দেখা করিয়াছেন।

সাফলোর সন্তাবনার পূলকে আমার রোমাঞ্চ হইল। শীঘ্রই একটা ঘোষণা শূনিবার জক্ত কান খাড়া করিয়া রহিলাম। এতদিনের হিন্দু-মুসলিন সমস্যা আজ চুড়ান্তরূপে মীমাংসা হইয়া যাইতেছে। ভারতের খাধীনতা ইংরাজ আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। দেশবাসী জানে না এত বড় একটা শুভ ঘটনার মূলে রহিয়াছে আমার মত একজন নগলা বাজি। মালাহ কত হোট বছ দিয়া কত বড় কাজ করাইতে পারেন। স্তাই তিনি কাদেরে-কুদরত। অপূব্র তার মহিমা!

সোনার আবার সহাগা ! খবরের উপর যবর খবর ! গান্ধীকী ও কিলা সাহেব উভরকেই বড়লাট সিমলার দাওরাত করিরাছেন । বাস, আর কি ? কাম ফতে ! স্থভাষ বাবুর সাথে আলাপ হওয়ার পরই এ সব ঠিক হইরাছে নিশ্চরই।

করদিন হাওরার উড়িরা বেড়াইলাম। একটা ঘোষণা প্রতিদিন আশা করিতে থাকিলাম। লটারির টিকিট কার্টিরা বেডাবে মানুব পারের আংগুলে দ\*াড়াইরা থাকে।

#### পাকিন্তান আলোলন

গান্ধীজী ও জিলা সাহেব সিমলা গেলেন ' কোন ঘোষণা বাহির হইল না ৷ সুভাষ বাবুও ফিরিয়া আসিলেন না '

আমি পরম আগ্রহে স্ভাষ বাবুর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাকি-লাম। তিনি এত দেরি করিতেছেন কেন? তবে তিনিও গান্ধী-জিন্নার সাথে সিমলার গেলেন নাকি? শেষ খবরে পড়িয়াছিলাম জিলা সাহেবের নিকট হইতে বিদার লইয়া তিনি দিল্লীর পথে বোষাই ত্যাপ করিয়াছেন ' কিছ তাঁর সিমদা যাওয়ার খবর বাহির হইল না। তার বদলে খবরের কাগ্যে প ড়িলাম, স্থভাষ বাবু এলাহাবানে জওয়াহের লালের মেহমান হইয়াছেন। তারপর বেশ কয়েকদিন আর কোনও থবর নাই। ইতিমধ্যে গান্ধীজী ও জিল্লা সাহেব সিমলা হইতে ফিরিয়া আসিলেন, সে খবরও কাগ্যে পড়িলাম। হায় ! ঘোষণাটা হইতে-হইতে হইল না ব্ৰি! আমি ব্যাকুলভাবে রোয স্থভাষ বাব্র বাড়ি টেলিফোন করি। জবাব পাই, কোন খবর নাই ৷ রোষ টেলিফোন করায় তার বাড়ির কোনও লোক বোধ হয় তাক্ত হইয়াই বলিলেন: 'আপনি খবরের কাণ্যের এডিটর। তিনি কোলকাতা ফিরলে আপনি আমাদের আগেই জানতে পারবেন। সভাই ত! লচ্ছায় আর ফোন না করিয়া খবরের কাগ্যই পড়িতে লাগিলাম। বেশ কিছুদিন কাটিয়া গেল। বাঞ্চিত খবর আর বাহির হইল না। ইতিমধ্যে হুভাষ বাবু-সম্পাদিত 'ফ্রওরাড'' নামক ইংরাজী সাপ্তাহিকের যামিন তলব হইল। এই দ্নি জানিতে পারিলাম বেশ কয়েক দিন আগেই তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবার সাহস করিয়া টেলিফোন করিলাম। ফোন্ধরিলেন স্থভাষ বাব্ নিজে। সীকার করিলেন দুই দিন আগেই ফিরিয়াছেন 'ইচ্ছা করিয়াই খবরের কাগ্যে খবরটা ষাইতে দেন নাই । অন্ততঃ আমাকে খবরটা না-দেওয়ায় অভিমান করিলাম। তিনি হাসিরা বলিলেনঃ ,খবর দেবার মত কিছু নেই বলেই দেই নি। আছা আস্থন, এক কাপ চা খেয়ে যান।'

ক্ষতাষ বাবু যতই বলুন দেওয়ার মত খবর নাই আমি কিন্তু আমার আগ্রহ দমাইতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গেলাম। মুখ-ভাবে

কোনও নৈরাম্য ধরিতে পারিলাম না। আগের মতই হাসি মুখ। ও স্থলর মুখে হানি ছাড়া আর কিছু বড়-একটা দেখি নাই ত!

আমাকে চা-মিঠাই খাইতে দিয়া তিনি তাঁর জিঞ্গা-মোলাকাতের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। জিঞ্গা সাহেব তাঁর সাথে অত্যন্ত হুদাতা-পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। লাথোর প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা স্কুভাষ বাবু করিয়াছেন জিঞা সাহেবের ধরেণার সাথে তা হুবহু মিলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ স্কুভাষ বাবু জিঞ্গা সাহেবের ধারণা-মত লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিতে পারায় জিঞ্গা সাহেব বিশ্বিত হইয়াছিলেন। এইখানে স্কুভাষ বাবুহাসিয়া বাললেন: 'জিয়া সাহেব পুনঃপনঃ জিগ্গাস করা সন্ত্বেও আনম তাঁকে বলে।ছ এটা আন্যার নিজেরহ ব্যাখ্যা; অত্য কেউ আন্যাকে এ ব্যাখ্যা দেননি। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। নিজের বাহাণুরের জন্ম একাজ করিন। অপরের ধার-করা বুজি নিয়ে তাঁর কাছে গেয়েছি, এটা স্বীকার করলে জিয়া সাহেবের কাছে আমার দাম ক্যে যেত না? ।ক বলেন আপনি?'

আমে স্বাকার করিলাম। বলিলাম, তিনি ঠিক কাজহ করিয়াছেন। তারপর স্থভাষ বাবু বলিলেন, লাহোর প্রস্তাবের এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই হিন্দু-মুদালম সমস্তার সনাধান করিতে কিয়া সাহেব খুবই আগ্রহী। কিছু তার দৃঢ় মত এই যে আপোস কোনও বাজির মধ্যে হইবে না। কে বাজেরা যতই প্রভাবশালী হউন। আপোস হইতে হইবে কংগ্রেস ও লীগ এহ দুহ প্রতিষ্ঠানের মন্ধ্য। জিয়া সাহেব স্থভাষ বাবুকে স্পষ্টই বলিয়াছেন, স্রভাষ বাবু যতহ জনপ্রির ও প্রভাবশালী নেতা হউন, কংগ্রেসকে সাথে আনিতে না পারেলে জিয়া সাহেব তার সাথে আপোস করিতে পারেন না। এমন কি তার ফরওরার্ড রকের সাথেও না। তিনি স্থভাষ বাবুকে খোলাখুলি উপদেশ দিলেন, স্থভাষ বাবু খংগ্রেস ছাড়িয়া বুজির কাজ করেন নাই। তার আবার কংগ্রেসে ছাড়িয়া বুজির কাজ করেন নাই। তার আবার কংগ্রেসে ছাড়িয়া বুজির কাজ করেন নাই। তার আবার কংগ্রেসে স্বিরা বাওয়া উটিং। এই ব্যাাপরে জিয়া সাহেবের মধ্যে এতটা ব্যাকুল আগ্রহ ফুটিয়া উটিয়াছিল যে শেব বিদারের দিন জিয়া সাহেবে বাজির

#### পাকিস্তান আন্দোলন

গেট : পর্যন্ত স্থভাষ বাবুছে আগাইরা দিরা এই শেষ কথাটা বলিরা-ছিলেনঃ 'কলিকাতা ফিরার আগে তুমি এলাহাবাদে জওরাহের লালের কাছে যাও। তাঁকে তোমার মতে আন । তারপর তোমাদের বৃক্ত শক্তিতে তোমার বা গা-মত লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগে যেদিন আপোদ করিতে পারিবে সেটা হইবে ভারতের জন্ম 'লাল হরফের দিন।' প্রির স্থভাষ, আমার বিশ্বাস কর, আমি পরম আগ্রহে সেদিনের অপেক্ষা করিতে থাকিলাম।'

জিয়া সাহেবের ইংরাজী কথাগুলি হুবহু উদ্ধ ত করিবার সময় স্থভাষ বাবুর মুখে যে লান্তরিকতা ফাটিয়া পড়িতেছিল, তাঁর মধ্যে জিয়া সাহেবের আন্তরিকতাও প্রতিবিভিত হুইয়াছিল। উপসংহারে স্থভাষ বাবু বলিলেনঃ 'জওয়াহের লাল আমার মত গ্রহণ করবেন এ বিশাস আমার আদৌছিল না। তবু শুধু জিয়া সাহেবের অনুরোধ রক্ষার্থে আমি তাঁর কাছে গেলাম। একদিন এক রাত উভয়ে মত বিনিময় করলাম। আমি দেখে বিশিত ও আনশিত হলাম যে জওয়াহের লাল লাহোর প্রস্তাবের আমার ব্যাখ্যা মেনে নিলেন এবং তাতে কংগ্রেস-লীগে আপোস হতে পারে তাও স্বীকার করলেন। কিছু গান্ধীজীর মতের বিক্রে কোনও কাজ করতে তিনি রাহী নন। তাই নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম '

প্রফুলতা ও মনোবল নিয়াই কথা শুরু করিয়াছিলেন ' কিন্তু স্পষ্ট দেখিলাম, শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্য গোপন করিবার চেটায় ব্যর্থ হইলেন। অব্যাধ্যে
দীর্ঘ নিশাস, ফেলিয়া বলিলেন : 'নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিম
মিলন বোধ হয় আর সন্তব হল না। বাংলা-ভিত্তিতে এ আপোস করার
চেটা করা যায় নাকি ?'

## ় (৪) স্থভাষ বাবুর অন্তর্ধান

এর পর বাংলা-ভিত্তিতে মুসলমানদের সাথে কাজ করিবার বড় রকমের একটা চেঠা তিনি সত্য-সতাই করিয়াছিলেন। সেটা সিরাজুদ্দৌলাকে বাংগালী জাতায়তার প্রতীকরূপে জীবন্ত করা এবং তার প্রথম পদক্ষেপ-

ক্লপে হলওরেল মনুমেণ্ট ভাংগার অভিযান চালান। আমার বিবেচনায় এইবার স্থভাষ বাবু দেশবন্ধ ও আচার্য রাষের রাজনীতিক দশ'নে পুনরার বিখাসী হন।

সিরাজুদেশলার প্রতি আমার মমন্ব-বোধ ছিল অনেক দিনের।
ছেলেবেলা ছিল এটা বাংলার মুসলিম শাসনের শেষ প্রতীক হিসাবে।
পরবর্তীকালে কংগ্রেন কমী-হিসাবে বাংগালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী
ছওয়ার পর াসরাজুদেশলাকে বাংগালী জাতীয়তার প্রতীক রূপে গ্রহণ
করার জন্ম অনেক কংগ্রেসা সহকমীকে ক্যানভাস করিয়াছি। বাংলার
নাচ্যগুরু গৈরিশ ঘোষ ও খ্যাতনামা ঐতিহাসিক অক্ষর কুমার মৈত্রেয়
সিরাজুদেশলাকে এই হিসাবেই বিচার করিয়াছেন বলিয়াও বহু মন-গড়া
মুক্তি খাড়া করিয়াছি। কিছ হিন্দু কংগ্রেস-কর্মাদের কেউ এদিকে মন
দেন নাই। কাঞ্ছেই স্কভাষ বাবুর মত জনপ্রিয় ভরুণ হিন্দু নেতা এই
মতবানের উদ্যোজা হওয়ার আমার আনন্দ আর ধরে না। 'দৈনিক
কৃষকে'র সম্পান্কারতে এই মতবাদের সমর্থনে প্রচুর যুক্তি দিতে লাগিলাম।

শুভাষ বাবু হলওয়েল মনুমেও ভাংলার আন্দোলনে তার পরিচালিত প্রাবেশক কংগ্রেস ও ফরওয়াড রকের কমিলন সহ যোগ দিলেন।
মুসলিম ছাত্র সমাজের তংকালীন জনপ্রিয় নেতা মিঃ আবদুল ওয়াসেক, মি
নুকল হলা ও মিঃ আনওয়ার হোসেনের নেতৃত্বে এই আলোলন আলেই
শুক্র হইয়াছিল। স্বভাষ বাবু এতে যোগ দেওয়ায় সভ্যায়হের আকারে
এই আলোলন খুব জোরদার হইল। জনপ্রিয় তরুণ মুসলিম নেতা চৌধুরী
মোওয়ায়্যম হোসেন (লাল ময়া) অহাত্র মুসলিম নেতা চৌধুরী
মোওয়ায়্যম হোসেন (লাল ময়া) অহাত্র মুসলিম তরুণদেরেও এই
আলোলনে উর্ভ করিয়া তুলিলেন। প্রতি দিন দলে-দলে সভ্যায়হী
গেরেফভার হইতে লাগিল। আমার ক্ষক'-আফিস ৫নং ম্যাংগো লেন
ভালহৌসি স্বোয়ারের খুব কাছে। সময় পাইলেই সভ্যায়হ দেখার জভ
হাজার-হাজার দল কের শামিল হইতাম। সম্পাদকভার দায়িত্ব না থাকিলে
হয়ত আলোলনে জড়াইয়াই পড়িতাম।

আন্দোলনকে জাতীয় রূপ দিবার জন্ত স্ভাষ বাবু ৩রা জুলাইকে (২০৬)

#### পাৰিস্তান আন্দোলন

(১৯৪০) 'সিরাজ-শ্বৃতি দিবস' রূপে দেশ ব্যাপী পালন করা স্থির করিলেন।
১লা জুলাই আলবাট হলে জন-সভা হইল। লাল মিয়া এতে সভাপতিছ
করিলেন। ওয়াসেক ও নুরুল হলা এতে তেজঃদৃপ্ত বজ্তা করিলেন।
স্থভাষ বাবু ঐ সভায় ৩রা জুলাই দেশব্যাপী 'সিরাজ-শ্বৃতি দিবস' পালনের
আবেদন করিলেন। আরও ঘোষণা করিলেন যে ঐ দিন তিনি স্বরং
কুড়াল-হাতে হলওয়েল মনুমেন্ট ভাংগার সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব করিবেন।
স্থভাষ বাবুর এই বোষণার জবাবে প্রধান মন্ধী হক সাহেব ঐদিনের আইনপরিষদের সাদ্ধ্য অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে বাংলা সরকার শীঘ্রই
হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ করিবেন। অতএব সত্যাগ্রহ বন্ধ হওয়া
উচিং। পরদিন ২রা জুলাই সংবাদ-পত্রে এক বিরতি দিয়া স্থভাষ বাবু
বলেন যে প্রধান মন্ধীর প্রতিশ্রুতি অম্পত্ত। অতএব এ ঘোষণা সত্তেও
সত্যাগ্রহ অব্যাহত থাকিবে এবং তিনি পরদিন (৩য়া জুলাই) কুড়ালহাতে সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব করিবেন। কিন্ত ২রা জুলাই রাত্রিতেই শ্বভাষ
বাবু ভারতরক্ষা আইনে গেরেফতার হইয়া প্রেসিডেন্সি জেলে বশী
হইলেন।

স্থভাষ বাবুর গেরেফতারেও আন্দোলন দমিল না। মেয়র আবদুর রহমান সিদ্দিকী স্থভাষ বাবুর গেরেফতারের প্রতিবাদে বিশ্বতি দিলেন। কলিকাতা কপে'ারেশন মুলতবী হইয়া গেল। ইসলামিয়া কলেজ সহ বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা মিছিল করিতে লাগিল। সত্যাগ্রহ পূর্ণোশ্বমে চলিল। প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব ৮ই জুলাই আবার ঘোষণা করিলেন যে বাংলা সরকার হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের সিদ্ধান্তে অটল আছেন। ইউরোপীয় মেয়ররা হক ম'য়-সভাকে সমর্থন না করিলেও সরকার তাদের সিদ্ধান্ত পরিবত'ন করিবেন না। এর আগের দিন ইউরোপীয় দলের নেতা মিঃ পি জে গ্রিফিথ সত্যসত্যই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ করিলে ইউরোপীয় দল মঙ্গি-সভার প্রতিত তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করিবে।

কিন্ত সপ্তাহ কাল চলিয়া গেল সরকার মনুমেণ্ট অপসারণ করিলেন

না। কাজেই সত্যাশ্বহ খুব জোরেই চলিতে থাকিল। ওদিকে সরকার ১৭ই জুলাই হইতে সত্যাশ্বহ সম্পর্কিত সমস্ত থবরের উপর নিষেধাজ্ঞ। আরোপ করিলেন 'প্রচারের অভাবে সত্যাশ্বহ শ্বিমত হইরা পড়িল। মিঃ ওয়াসেক ও মিঃ ন্কুল হলা প্রভৃতি ছাত্র-নেতা তথন মিছিল বাহির করিলেন। এই মিছিল উপলক্ষে ইসলামিয়া কলেজে পুলিশ-মিলিটারি হামলা হইল। ওর্গা সৈম্বরা ছাত্রদের বেদম মারপিট করিয়াছে বলিয়া খবর রটিল। ছাত্র-নেতা মিঃ ওয়াসেক ও মিঃ আনওয়ার হোসেন আহত হইয়া হাদপাতালে গেলেন। মিঃ নৃকুল হলার নেতৃত্বে বহু ছাত্র প্রধান মন্ত্রী হক সাহেবের ঝাউতলার বাড়ি ঘেরাও করিল। হক সাহেব তাঁর স্বাভাবিক মিটি বথার ভর্শা দিরা ছাত্রদের হিরাইয়া দিলেন।

শুভাষ বাবুর অবত'মানে হলওরেল মনুমেন্ট সভ্যাগ্রছ আন্তে-আন্তে
ধিমাইয়া পঢ়িল। ছাত্র-নেত্রল বুঝিলেন শুভাষ বাবুকে খালাস করাই
সভ্যাগ্রহ ভালা বিশার এক মাত্র উপায়। তখন ছাত্র-তরুণরা ইসলামিয়া
কলেজ পূলিশী বুনুমের তদন্তের এবং শুভাষ বাবুর মুক্তির দাবিতে আন্দোলন
শুক্ত করিল। মুসলিম লীগ নেতারা ও কপোরেশনের মেয়র খবরের কাগয়ে
বিরতি দিরা শুভাষ বাবুর মুক্তি দাবি করিলেন। হক সাহেব ইসলামিয়া
কলেজে পূলিশী হামালার তদন্তের জন্ম হাই কোটের বিচারপতি মিঃ
তরিক আমির আলির পরিচালনায় একটি তদন্ত কমিশন গঠন করিয়া এবং
শুভাষ বাবুর মুক্তির আখাস দিয়া ছাত্রদেরে শান্ত করিলেন। কিন্তু
শুভাষ বাবু ভারত রক্ষা আইনে গেরেফ তার হওয়ায় প্রাদেশিক সরকারের
এতে কোন হাত ছিল না। তাই ভারত সরকারের সাথে দরবার করিয়া
অবশেষে ভিসেম্বর মাসে শুভাব বাবুকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু শুভাই
বাবু শুনুহে অন্তরীণ থাকিলেন। তার উপার একটি ফোজদারী মামলাও
মুলাইয়া রাখা হইল।

অন্তরীণ থাকিলেও স্থভাষ বাব্র সাথে দেখা-সাক্ষাতের খুব কড়া-কড়িছিল না। সুক্তির দুই-তিন দিন পরেই তার সাথে দেখা করিলাম। দেখিরা তাজ্বব হইলাম। মনে হইল সপ্তাহ কাল শেড করেন নাই।

#### পাকিন্তান আন্দোলন

ক্ষভাষ বাব্র দাড়ি-গোঁষ ও তাঁর ক্ষমর মুখ-শ্রীর উপযোগী চাপ দাড়ি শেভ না করার কারণ জিগ্গাসা করিলে তাঁর স্বাভাবিক মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেনঃ 'শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের সাথেই পলিটক্স, করব যথন ঠিক করেছি, তথন তাদের একজন হতে দোষ কি ?' ঐ একবারের বেশী তাঁর দেখা পাই নাই। শুনিলাম তিনি মৌন-রত গ্রহণ করিয়াছেন।

এটা ছিল বোধ হর ১৯৪১ সালের জানুয়ারির হিতীয় সপ্তাহ। পরে জানা গিয়াছিল ১৬ই জানুয়ারি হইতে তিনি নিজেও ঘর হইতে বাহির হইতেন না। কাউকৈ তার ঘরে চুকিতেও দেওয়া হইত না। নির্ধারিত সময়ে তাঁর খানা দরজার সামনে রাখিয়া কপাটে টুকা দিয়া ঠাকুর সরিয়া আসিত। স্থভাষ বাবু তাঁর স্থবিধা-মত খাবার ভিতরে নিতেন এবং খাওয়া শেষে ঝুটা বাসন-পত্র দরজার বাহিরে নির্ধারিত স্থানে রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিতেন। এইভাবে কিছুকাল চলার পর ২৫শে জানুয়ারি দেখা গেল ২৪শে তারিখের-দেওয়া খাবার অছোওয়া অবস্থায় পাড়য়া রহিয়াছে। ঠাকুরের মুখে এটা জানিয়া বাড়ির স্বাই স্থভাষ বাবুর ঘরের সামনে সমবেত হইলেন। দরজা খুলিয়া দেখিলেন ঘর শুলা। মূহতে সারা কলিকাতা ফাটিয়া পড়িল। যথাসময়ে দেশবাসী জানিতে পারিল তিনি ছলবেণে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন।

স্থভাষ বাবুর অন্তর্ধানে আমি সতাই খুব দুঃখিত হইয়াছিলাম। কারণ এর পরে হিন্দু নেতৃত্বের অথও ভারতীয় মনোরন্তির বন্থা রোধ করিবার মত শক্তিশালী নেতা হিন্দু-বাংলায় আর কেউ থাকিলেন না। একথা শরং বাবুর কাছেও আমি বলিয়াছি। তিনি আমার সাথে একমত ছিলেন। কিছ তাঁর সাথে অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া আমার আশা হইয়াছিল স্থভাষ বাবুর রাষ্ট্র-বশ্নের নিশান বহন করিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার বিশাসও হইয়াছিল। নিষ্ঠাবান সাত্তিক হিন্দু হইয়াও যে রাজনীতিতে উদার অসাত্ত্র-দারিক গণতন্ত্রী হওয়া যায় শরং বাবু ছিলেন তার জাজলামান প্রমাণ। তাঁর চরিত্রের এই দিকটা আমাকে এত মুদ্ধ করিয়াছিল যে স্থভাষ বাবুর

## রাজনীতির পশাশ বছর

অন্তর্ধ'ানের পর শরৎ বাব্র উডবন' পার্কের বাড়ি আমার প্রার প্রাত্যহিক আডোর পরিণত হইরাছিল।

স্থাৰ বাবুর উত্তরাধিকারী হিসাবে পরবর্তীকালে শরং বাবুই নিথিল ভারতীয় কংগ্রেস-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বাংগালীর স্বাতপ্তের সংগ্রাম চালাইয়া বান জীবনের শেষ পর্যন্ত। ১৯৪৭ সালে শহীদ সাহেব ও আবুল হাশিম সাহেবের সাথে মিলিয়া তিনি যে স্বাধীন সাবভৌম বাংলার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও শরং বাবুর এই বাংগালীর স্বাতপ্তের মনোভাব স্থাষ্ট ছিল। ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ কলিকাতা নিবাচক মণ্ডলীতে কংগ্রেসের সকল শক্তির বিরুদ্ধে একা লড়াই করিয়া তিনি কংগ্রেসকে পরাজিত করিয়া ছিলেন। এ সব ব্যাপারেই আমার প্রাণ ছিল শরং বাবুর সাথে। হিন্দু ভোটারণের উপর কোনও প্রভাব না থাকা সত্বেও আমার সম্পাদিত 'ইত্তেহাদ' পরাপুরি শরং বাবুর সমর্থক ছিল।

## (৫) কমরেড এম- এন- রাম্নের প্রভাব

্রান-স্থভাষ মোলাকাত ব্যথ হওয়া সংস্কৃত তার একটা ছাপ আমার
মনে স্বায়া ইইয়াছিল। আমি নয়া ধারায় চিন্তা করিতে শুরু করি। এই
াতন্তায় ধমরেড এম এন রায়ের সাহচর্য আমাকে অনেক দূর আগাইয়া
নিয়া যায়। ১৯৩৮ গালো দিল্লা কংগ্রেস কাউলিল অথিবেশন উপলক্ষে
কমরেড রায়ের গাথে আমার প্রথম পরিচর হয়। তার আগে কমরেড
রায়ের প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল নিতান্ত রোমান্টিক। বিশ্ব কমিউনিযমের
অক্তম নেতা ক্যালিনের সহকর্মী হিসাবে তিনি ছিলেন আমার ধরাছে'য়ায় বাইরে এক মনীধী। তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর আমার ভক্তির
রোমান্টিক দিকটার অবসান হইলেও শ্রদ্ধা-ভক্তি এডটুকু কমে নাই।
বর্জ বাড়িয়াছে। বান্তব রাজনীতিতে অবশ্য তাঁর মতবাদ ও উপদেশ
নির্ভরবোগ্য মনে করিতাম না। সক্রিয় রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর মতকৈর্য ছিল না। দুইান্ত শ্বরূপ বলা বার প্রথম দিকে তিনি আমাকে কৃষকপ্রজা পার্ট ভাংগিয়া সমন্ত ক্রীদেরে লইয়া সদলবলে কংগ্রেসে যোগ দিবার

## भाकिसान् आत्मानन

পরামশ' দেন। তাঁর উপদেশ অগ্রাহ্য করার পর তিনি নিভেই কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং আমরা কৃষক-প্রজা কর্মীরা কংগ্রেসে না যাওয়ার আমাদের প্রশংসা করেন। কলিকাতার মুসলিম ছাত্রদের উদ্যোগে আহত মুসলিম ইন সিটিউটের এক সভায় তিনি কংগ্রেসকে 'নিমজ্জমান নৌকা' বলেন এবং উহা হইতে সাঁতিরাইয়া পার হওয়ার জন্ত দেশ-প্রেমিকদেরে অনুরোধ করেন। কিছ আদশ'গত দিক হইতে রাজনৈতিক দুরদৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক পরিশ্বিতি সহত্তে তাঁর বিলেষণ ও সিদ্ধান্ত আমাকে বিশ্বিত ও মোহিত করিয়াছিল। কংগ্রেস-মুদ্রলিম লীগ-কমিউনিন্ট-পাটি' কৃষক প্রজা-পাটি'র প্রভাবে ভারতের স্কল গণ-প্রতিষ্ঠান যথন হিতীয় মহাযুদ্ধকে সামাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিতে-ছিলেন, তখন কমরেড রায় একাই ফ্যাস-নাথিবাদকে মানবতার শত্রু ও সামাজাবাদের চেয়ে বড় দুশমন প্রমাণ করেন এবং এই যুদ্ধকে গণ-যুদ্ধ বা 'পিপলস ওয়ার' আখ্যা দেন। বিষের একমাত্র সমাজবাদী রাষ্ট্র শ্লীয়া হিটলারের সমর্থন করায় আমরা কমতেও রায়ের কথায় তখন বিশ্বাস করি নাই । তাঁর উপদেশ মানি নাই । পরে ১৯৪১ সালের জুন মাসে যথন হিটলার রাশিয়া আক্রমন করেন এবং রাশিয়া জানানির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁডায়, তখন কমরেড রায়ের কথার সত্যতায় এবং তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় আমার শ্রদ্ধা আকাশ-চুখী হইরা গেল।

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্ষক-প্রজা সমিতির সেকেটারি ও আইন পরিষদে কৃষক-প্রজা-পার্টির লীডার বন্ধুবর শামস্থাদ্দন পদত্যাগ করার পর হক মন্ত্রিসভার সহিত কৃষক-প্রজা সমিতির সম্পর্ক আগের চেয়েও ভিজ হইয়া পড়িল। ফলে আমার পক্ষে হক সাহেবের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যাতায়াত রক্ষা করাও আর সম্ভব রহিল না।

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেরর ইউরোপে মহাধৃদ্ধ বাধিয়া গেল। ভারতবাসীর বিনা-অনুমতিতে ভারতবর্ষকে ইউরোপীয় ধৃদ্ধে জড়ানোর প্রতিবাদে সাভটি কংগ্রেসী প্রদেশ হইতেই কংগ্রেসী মন্তি-সম্ভারা ২২শে ডিসেরর পদত্যান করিলেন। ইতিপূর্বে ১৯৩৮ সালে মুসলিম লীন পীরপুর রিপোট নামে একটি রিপোটে কংগ্রেস মন্তিসভা সমূহের মুসলমানদের

উপর বৃদ্দের ফিরিন্তি প্রচার করিরাছিল কংগ্রেসী মদীদের পদত্যাগকে মুসলিম লীগ কংগ্রেসী যুলুম হইতে মুসলমানদের নাজাত ঘোষণা করিরা ২৩শে ডিসেহর সারা ভারতে 'নাজাত দিবস' পালন করে। এতে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে এবং হিন্দু-মুদলিম সম্পর্ক আরও তিক্ত হইরা পড়ে। এমন সাম্প্রদায়িক তিক্ততার মধ্যে কৃষক-প্রজা সমিতির অসাম্প্রদায়িক অর্থনীতিক রাজনীতি পরিচালন মুসলমান জনসাধারণ্যে খুবই কঠিন হইরা পড়িল ৷ তার উপর ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হওরার এবং স্বয়ং হক সাহেবই সেই প্রস্তাব উত্থাপন ও তার সমর্থনে মর্মশার্শী বক্তৃতা করায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যেও পাৰিস্তান দাবির ও মুসলিম লীগের শক্তি শতগুলে কাড়িয়া গেল । বৃদ্ধ-পরিস্থিতিতে সভা-সমিতি ও প্রচার-প্রচারণা অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়সাধ্য হইরা পড়ার কৃষক-প্রজা সমিতির মত গরিব প্রতিষ্ঠানের পত্নে সভা-সন্মিলন করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। ফলে কৃষক-প্রজা সমিধির দাবি পাওরা এবং হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণা কেবল মাত্র সমিতির দৈ নিক মুখপত্র 'হৃষকে'র পৃষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ হইল।

(৬) দৈনিক কৃষক

'কৃষকে'র সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছিলাম আনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে।
স্থতরাং 'কৃষকে'র কথাটাও আমার দেখা-খ্রাজনীতির এলাকায় পড়ে।
কাজেই এ সহত্তে দুচার কথা বলা এখানে অবাত্তর হইবে না।

সমিতির সেকেটারি শামস্থদিন সাহেবের মন্ত্রিরের আমলেই দৈনিক 'কৃষক' বাহির করা স্থির হয়। আমারই উপর উহার সম্পাদকতার ভার চাপান হয়। কোম্পানি রেজিস্টারি করা হয়। মোঃ শামস্থদিন সাহেব মোঃ সৈরদ নওশের আলি, অধ্যাপক হমার ন কবির, নবাংযাদা সৈরদ হাসান আলী, খান বাহাদুর মোহাম্মজান ও ডাঃ আর আহমদ সংহেবান লইরা বোড'-অব-ডিরেইর গঠিত হয়। অধ্যপক হমায়ুন কবির

#### পাকিন্তান আন্দোলন

হন ম্যানেজিং ডিরেটর। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে দৈনিক 'কৃষক' বাহির হয়। কিছ কাগবের বয়স দুইমাস পুরা হইবার আগেই মোঃ শামগুদিন মন্ত্রিস্ভা হইতে পদত্যাগ করেন। ফলে ম্ব্রিছের জোরে বিজ্ঞাপনাদি যোগাড় করিয়া কাগ্য চালাইবার আশা দূর হইল। অধ্যাপক কবির অতি কটে বছর খানেক কাগ্য চালাইয়া খান বাহাৰুর মোহা দ্রদ জানের কাধে এভার চাপ।ইলেন। খান বাহাদুও দাতা-দয়ালু কংগ্রেস-সমর্থক ব্যবস্থা পাশ্চমা লোক ছিলেন। বাংলার কৃষক-প্রজার সমস্যা তিনি বৃদ্ধিতেন না। কাজেই কংগ্রেসী মুসলমান হিসাবে যতটা পারেন 'কুষক'কে সাহায্য করিতেন। তিনিও বেশী দিন 'ঝুষকে'র বিপুল ছাট্,তি সইতে পাারলেন না। ডিরেইরদের সমবেত চেটার বিশেষতঃ অধ্যাপক কবিরের মধ্যস্থতার কলিক।তার অন্ততম বিখ্যাত ব্যাংকার শিরপাত ও ব্যবসারী মিঃ হেমেন্দ্র নাথ দত্ত 'কৃষকে'র ম্যানোজং ডিরেক্টর হইতে রাষী হহলেন। তিনি ময়মনাসংহ াজলার অ,ধবাসা এবং অব্যাপক কাবরের বিশেষ বন্ধ । কাজেই তিনি আমাদের হার। অভি । দিত হইলেন। তাঁরে পরিচালনার 'পুথক নেশ সচ্চলে চলিতে লাগল। কিছ রাজনৈতিক কারণে ১৯৪১ সালের পুলাই মাসে 'কৃষক' ছা।ড়ন্না দিতে আমি বাধ্য হইলাম। তংকালান রাজনৈতিক পরিশ্বিতি বুঝার স্থাবধার জন্ম সে কারণটাও এখানে সংক্ষেপে ৬মের ক্যিত।ছ।

এই সময় হক মান্ত্রসভা বেংগল সেকেণ্ডারি এডুকেশন বিল আইন পরিষদে পেশ করেন। এই বিলের মম এই যে মাধ্যমিক শিক্ষা (মাট্রক পরীকা) কালকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের হাত হইতে নিয়া সরকার গঠিত একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোডের হাতে দেওরা হইবে। উদ্দেশটি মহং এবং তংকালে সভ্য-জগতের সর্বত্র শিক্ষা-বাবস্বার্র এই পদ্বাহ চালু ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে ও পাকিস্তানে এই ব্যবস্থাই চালু হইরাহে। বর্তমানে পশ্চিম বাংলাতেও তথাকার মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ব বিদ্যালয়ের হাতে নাই। একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোডের হাতেই আছে।

কিৰ তথাকলে দল-মত-নিবিশেৰে সমন্ত ছিলু হক মন্ত্ৰি-সভার এই

#### রাজনীতির পকাশ বছর

বিলের প্রতিবাদ করেন। এমন কি. বিল আসিতেছে শুনিরাই প্রার বছর দিন ধরিরা বিভিন্ন সংবাদ-পত্তে এই বিলের আগাম প্রতিবাদ চলিতেছে। করেক মাস আগে (২৫ শে জানুরারি) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালরের সিনেটে এই বিলের তীর বিরোধিতা করা হইরাছে এবং সরকারী সাহাযা ব্যতিরেকেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জমকি দিয়াছে।

অমন সময়ে এই বিলের সমর্থনে 'কৃষকে' আমি পর-পর কয়েক্টা
সম্পাদকীয় লিখি। মিঃ দত্তের নয়রে পড়ে তা। তিনি আমার সাথে দেখা
করিয়া প্রতিবাদ করেন। বলেনঃ 'আপনি একটা সাম্পুদায়িক বিল
সমর্থন করিয়া 'কৃষকে'র অসাম্প্রদায়িক নীতির খেলাফ কাজ করিয়াছেন।'
আমি জবাবে তাঁকে ব্রাইবার চেটা করিঃ 'বিলটা সাম্প্রদায়িক নয়।
হিন্দুদের প্রতিবাদটাই সাম্প্রদায়িক।' সম্পাদকীয় গুলিতে উল্লেখিত
বিভিন্ন সভা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার নয়িরের দিকে তাঁব দৃষ্টি আকর্ষণ
করি। কিন্তু তিনি মানেন না। ঐ বিলের সমর্থনে আর লেখা হইলে,
তিনি মানেভিং ভিরেক্টর থাকিবেন না বলিয়া আমাকে হশিয়ার করিয়া
দিলেন। অক্সাক্ত ভিরেক্টরদেরেও জানাইলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁরা
সবাই আমার সমর্থক ছিলেন। তাঁরা আমাকে কিছু বলিলেন না!। আমি
এ বিষরে আরও দৃ'একটা সম্পাদকীয় লিখিলাম।

ফলে এই দীড়াইল যে আমি নীতি না বনলাইলে অথবা 'কৃষক' ত্যাগ না করিলে মিঃ দত্ত আর 'কৃষক' চালাইবেন না বলিয়া দিলেন।
মিঃ দত্ত সরিয়া পড়িলে 'কৃষক' বদ্ধ হইবে এটা নিশ্চিত। অতএব 'কৃষক' বাঁচাইয়া রাখিবার উদ্দেশে আমিই কৃষক ত্যাগ করিলাম। অঞ্যাগ ছিরেইররাও সকলেই পদত্যাগ করিলেন। স্টাফেরই একজন মুসলমানের নাম সম্পাদক রূপে ছাপিয়া 'কৃষক' চলিতে লাগিল।

কিছ আমি আথিক বিপদে পড়িলাম। মরমনসিংহে ওকালতি ভটাইরা বাসা ছাড়িরা টেবিল-চেরার বিলি করিরা সপরিবারে মরমনসিংহ ছাড়িরা ছিলাম। বাকে বলে 'নদী পার হইরা একেবারে নোকা পোড়ানো' আর কি?

#### পাকিস্তান আন্দোলন

এমন অবস্থার বিপদের বন্ধুরূপে দেখা দিলেন আমার সহোদর-তুল্য ছোট ভাই খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম ' তিনি তখন বাংলা সরকারের সহকারী জুডিশিরাল সেক্রেটারি! তার পরামশে আলিপুর কোর্টে এবং কলিকাতা স্থলক্য কোর্টে প্রাকটিস করা সাব্যন্ত করিলাম। তৎকালে উকিল-( প্লিডার ) দের ওকালতি ছাড়া অন্ত কাজ করিতে হাইকোর্টে দরখান্ত দিরা ওকালতি সসপেও করিতে হইত ' আমি 'কৃষকের' সম্পাদকতা নিবার সময় তাই করিয়াছিলাম ' এবার প্নরায় ওকালতি শুরু করিবার দরখান্ত দিয়া তার জবাবের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

### (৭) হক সাহেবের 'নবযুগে'

এমন সময় হক সা'হব ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি দৈনিক 'নব্যগ' বাহির করা স্থির করিয়াছেন। আমাকে তার সম্পাদনার ভার নিতে হইবে । দুইটা কাল্তে হক সাহেবের এই প্রস্তাবে আকৃষ্ট হইলাম। এক অর্থনৈতিক, দুই রাজনৈতিক। 'কৃষকে' দুইশত টাকা বেতন ও পঞ্চাশ টাকা এলাউন্স একুনে আড়াই শ টাকা পাইতাম। কলিকাতায় ওকালতি শুরু করিয়াই এত টাকা পাওঙার আশা ছিল না ৷ হক সাহেব আমার আর্থিক অবস্থার সব খবর জানিতেন ' তিনি পঞাশ টাকা বেশী করিয়া তিনশত টাকা বেতন-ভাতার কথা বলিলেন ৷ বন্ধুবর সৈয়দ বদক্ষদ্পুঞা সৈরদ আযিযুল হক (নারা মিরা) ও ওরাহিদ্যযুমান (ঠাণ্ডা মিরা)সকলেই এই প্রস্তাবে আমাকে রাষী করাইতে চেষ্টা করিলেন ' আমার আথিক আসর দুরবস্থার একটা প্রতিকার হয় এটা আমি স্পষ্টই ব্রিলাম । রাজ-নৈতিক কারণটা আরও স্থদ্র-প্রসারী। উক্ত তিন বন্ধু সেদিকে আরও বেশী জোর দিলেন । জিল্লা-নেতৃত্ব মুসলিম বাংলার স্বার্থ-বিরোধী তা হক সাহেব বুৰিতে পারিরাছেন। তাই তিনি সসন্মানে মুসলিম লীগ হইতে বাহির হইরা আসার উপায় উভাবন করিতেছেন ' 'নবযুগ' বাহির করা তারই প্রথম পদক্ষেপ। হক সাহেবের কথা-বার্তায় তা বৃধিলাম। উক্ত তিন বছু এ কাজকে অর্থাৎ হক সাহেবকে মুসলিম লীগের কবল

হইতে উদ্ধার করাকে মুসলিম-বাংলার স্বার্থে একটা বড় কাজ বলিয়া আমার দৃষ্টি সেদিক আকর্ষ করিলেন। আকৃষ্ট হইবার জন্ত আমি এক পার খাড়াই ছিলাম। অতি সহজেই তাঁদের এই যুক্তি মানিরা লইলাম। আমার সিদ্ধান্ত ক্রততর করিলেন বন্ধ্বর শামস্থদিন। হক সাহেবকে মুসলিম লীগের কবল-মুক্ত করিবার চেটা তিনি বেশ কিছুদিন আগে হইতেই করিতেছিলেন। তিনি আমাকে জ্বোর দিরাই বলিলেন, আমি 'নবযুগের' দারিছ না নিলে তাঁর এতদিনের চেটা সাফল্যের ভীরে আসিরা নোকাড়বি হইবে।

কথাবাত'। অনেক দিন ধরিয়া চলিল। বদ্ধবর সিরাজুল ইসলামের কানে কথাটা গেল। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম লীগের এবং ব্যক্তিগত ভাবে সার নাযিমুদ্দিনের সমর্থক। হক সাহেবের তিনি ছিলেন খুব বিরোধী। তিনি আমাকে হশিয়ার করিলেন আমার ওকালতি আবার সসপেও করিলে তার পক্ষে আমাকে সাহায্য করা সন্তব হইবে না। আমি সে কথাটা হক সহেবের সাথে পরিকার করিয়া লইলাম। কাগবের সম্পাদক রূপে নাম থাকিবে হক সাহেবের নিজের। কাজেই আমার নামও দিতে হইবে না, ওকালতিও সসপেও করিতে হইবে না। আমি বৃষিলাম নতুন কাগয় প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া আমি ওকালতির সময় পাইব খুব কমই। কিছু সেটা আমার চিন্তার কারণ ছিল না। দর্বস্বস্ত করিয়া ফরম্যালি ওকালতি সসপেও না করিলেই হইল।

শামস্থাদিন সাহেব নারা মিরা ঠাওা মিরা ও ছাত্র-নেতা ন্রুল হবা আমাকে সংগে লইরা দিনরাত দৌড়াবোড়ি করিরা বাড়িভাড়া করা হইতে মেশিন ও টাইপ আদি ছাপাখানার সাল-সরজাম কিনার সমন্ত বাবস্বা করিরা ফেলিলেন কাগ্যের ডিক্লারেশন লওরা হইরা গেল। তংকালে ডিক্লারেশন লইতে স্পাদকের নাম দিতে হইত না। শুধু প্রিন্টার-পাবলি-শারের নাম দিতে হইত।

কিছ সব ওলট-পালট করির। দিলেন একদিন হক সাহেব নিজে। তিনি আমাকে জানাইলেন, সম্পাদকের নাম আমারই দিতে হইবে।

#### পাকিন্তান আন্দোলন

কারণ প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তিনি কোনও কাগ্যের সম্পাদক হইতে পারেন না। লাট সাহেব স্বয়ং তাঁকে বারণ করিয়া দিয়াছেন। আমার সমস্ত পরিকণ্ণনা বার্থ হইয়া যায় দেখিরা আমি চটিয়া গেলাম ' সন্দেহ হইল, এটা হক সাহেবেরই চালাকি ৷ আগে হইতে আমাকে ভাডাইয়া আনিয়া 'একাদশ ঘটকায়' লাট সাহেবের দোহাই দিয়া আমাকে নান দিতে বাধ্য করিবেন, এটা তাঁর আগেরই ঠিক-করা ফলি ছিল। আমি তর্ক করিলাম । প্রধান মন্ত্রীর কাগ্যের সম্পাদক হওয়ায় কোন আইন-গত বাধা থাবিতে পারে না। আজকলে গণতম্বের যুগ। পার্টি গবন মেন্ট। পার্টি লিডাররাই প্রধান মন্ত্রী। কাজেই পার্ট'র মুখপত্রেব সম্পাদক হওয়ায় লিডারের কোনো বাধা থাকিতে পারে না। কথা-কার্তায় বেশ বুঝা গেল এটা হক সাহেবের চালাকি নয় লাট সাহেব সূত্য-সূতাই আপত্তি করিয়াছেন ৷ তবে আসলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সার নাথিমুদ্দিনই সেকেটারিদেরে पिया **लाउँ मार्ट्स्वत म्थ ट्रेर**ण थे जारमम वादित क्रियाहिन । इक সাহেবের ভাব-গতিক হইতে স্বরং লীগ মন্ত্রাব ব্রিয়াছিলেন, হক সাহেব কি উদ্দেশ্যে দৈনিক বাহির করিতেছেন। সম্পাদক হিসাবে হক সাহেবের নাম থাকিলে উহার ওজন ও জনপ্রিয়তা বাড়িবে, এটাও নিশ্চয় তারা বুঝিয়াছেন। তাই লাট সাহেবকে দিয়া তারা এই কাজ করাইয়াছেন। কিন্তু লাট সাহেবের আদেশে তিনি ভর পাইয়াছেন এমন মর্যাদাহানিকর ব্যাখ্যা হক সাহেব দিলেন ন'। তিনি আমার 'পাট'লিডার' 'পাট' মুখপত্ত' 'পাট' গবন'মেণ্ট' ইত্যাদি কথার জবাবে মুচ্কি দৃষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন: 'ওসব বথা কেন কও ? কি উদ্দেশে কাগ্য বাইর হৈতেছে তা ত জানই।'

আমি পরাজিত হইলাম। কিছ নিজের নাম দিতে বিছুতেই রাষী হইলাম না। সিরাজুল ইসলামও বলিলেন, আমিও বৃঞ্জিলাম, হক সাহেবের মতের স্থিরতা এবং কাগ্যেন স্থায়িত্ব সহদে কোনও ভরশা নাই। কাজেই এই কাজ করিতে গিয়া ওকালতি আধার সসপেও করিলে সেটা নিতান্তই রিভি হইবে। অতএব আমি রাষী হইলাম না। একটা

অচল অবস্থার স্টি হইল। কাগষ বাহির না হইলে সকলের চেরে বেশী লোকসান আমারই। স্থতরাং খুব-তেরেসে ভাবিতে লাগিলাম। একটা রেন-ওরেভ হইল। আমাদের সকলের প্রির কবি নজকল ইসলাম এই সমরে দারুল অর্থ-কষ্টে ভূগিতেছিলেন। ভিক্রিদাররা তাঁকে কোটে টানাটানি করিতেছিল। অতএব তাঁকে ভাল টাকা বেতন দিরা তাঁর নামটা সম্পাদক রূপে ছাপিলে আমাদের উদ্দেশ্ত সফল হয়; কবিরও অর্থ-কষ্টের লাঘ্য হয়। কথাটা বলা মাত্র বন্ধুবর নারা-ঠাণ্ডা মিরাও নুকুল হনা লুফিরা লইলেন। আমরা দল বাঁধিরা তাঁর বাড়ি গোলাম তিনি সানলে রাধী হইলেন। তাঁকে লইরা আমরা হক সাহেবের নিকট আসিলাম। এক দিনে সব ঠিক হইরা গোল। কবিকে বেতন দেওরা হইবে তিন শ, এলাউল পঞ্চাশ, একুনে সাড়ে তিন শ।

যথাসময়ের একট আগে-পিছে ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে ধুমধামের সাথে 'নবধুগ' বাহির হইল । জােরদার সম্পাদকীয় লিথিলাম।
সোজাস্থাজ মুসলিম লীগ বা সাম্প্রনায়কতার বিরুদ্ধে বিছু বলিলাম
না। মুসলিম বাংলার বাংলা দৈনিকের আধিকাের প্রয়াজনের উপরেই
জাের দিলাম। তােখড় সম্পাদকীয় হইল। অমনি জােরের সম্পাদকীয়
চলিতে লাগিল। সবাই বাহ্-বাহ্ করিতে লাগিলেন।

কিছ আমাদের আসল আশা পূর্ণ হওয়ার আশু কোন সভাবনা দেখা গেল না। আমাদের আসল আশা ছিল হক সাহেবকে মুদলিম লীগ হইতে বাহির হইরা আনা। আমরা যখন 'নববুগের' আয়োজন শুরু করি, তখনই হক-জিলা বিরোধ চরমে উঠিয়াছে। দুই-একদিনের মধোই শুভ কাজটা হইরা যাইবে, এটাই ছিল আমাদের দৃঢ় প্রতার। বিরোধটা ছিল ভারত সরকার-গঠিত জাতীয় সমর-পরিষদ (গ্রাশাসাল ওয়ার কাউলিল) হইতে হক সাহেবের পদত্যাগ উপলক্ষ করিয়া। ব্যাপারটা অনেকেরই খবরের কাগমে পড়া আছে নিশ্চরই। তবু পাঠকদের শ্বতি ঝালাইবার জন্ত সংক্ষেপে ব্যাপারটার পুনক্ষেথ করিতেছি। ১৯৪১ সালের জুন মাসেইউরোপীর বুদ্ধে হিটলারের জয়-জয়কার। অন্তত্তর প্রধান মিত্রলক্ষি ফাল

### পাকিন্তান আন্দোলন

যুক্তে হারিরা আত্ম-সমপ'ণ করিয়াছে। প্যারিসের আইফেল টাওরারে হিটলারের 'স্বন্তিকা' পতাকা উড়িতেছে। হিটলারের খ্যাতনামা সেনা-পতি ফিল্ড মার্শাল রোমেল মিসরের আল-আমিনের মুদ্ধে রটিশ বাহিনীকে পর্যুদ্ধ করিরা স্থরেজ খাল ধরে-ধরেন। সমগ্র ইউরোপ জরের উল্লাসে উন্মত্ত হইরা হিটলার এই জুন মানেই তার এত দিনের মিত্র এবং নিরপেক্ষ সোভিয়েট রাশিরা আক্রমণ করিয়াছেন। এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ জুলাই পার হইবার আগেই মজো দখল করিবেন বলিয়া সদত্তে ঘোষণা করিয়াছেন।

### (৮) হক সাছেব ও সমর-পরিষদ

আমরা ভারতবাসীরা ইংরেজের পরাজয় কামনাই করিতেছিলাম। হিটলারের পরিণাম জয় সম্পর্কেও আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না আলে হইতেই । জ্ন মাদে দেখা গেল ম্বরং ইংরাজরা ঘাবড়াইরা গিয়াছে। তার প্রমাণ স্বরূপ ভারতীয় নেতাদেরে, বিশেষতঃ কংগ্রেস ও লীগকে, খুশী করার জন্ম বড়লাট তৎপর হইয়া উঠিলেন। বড় লাটের শাসন-পরিষদকে বড় করিয়া বেশীর ভাগ ভারতীয় নিবার প্রস্তাব দিলেন। আর যুদ্ধ-পরিচালনা ব্যাপারেও ভারতবাসীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের পদা হিসাবে 'জাভীয় সমর-পরিষদ' এই গাল-ভরা নামে এক কাউলিল গঠন করিলেন। ঘোষণায় বলা হইল প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রীরা পদাধি-কারের বলে খতঃই কাউ দিলের মেঘার হইলেন। সে পদ গ্রহণ করিবার জন্ম বড় লাট ত'াদেরে পত্র দিলেন। সকলেই তা গ্রহণ করিলেন। সাতটি প্রদেশ হইতে কংগ্রেসীরা আগেই মন্ত্রিত্বে ইস্তাফা দিরাছিলেন ' সে সব প্রদেশে লাটের শাসন চলিতেছিল। শুধু বাংলা আসাম পাঞ্জাব ও সিদ্ধতে মন্ত্রিসভা চলিতেছিল ৷ কাজেই প্রধান মদী হিসাবে শুধু তাঁরাই সমর-পরিষদের মেখার হইলেন। এ রা সবাই মুসলিম লীগের লোক। কাজেই লীগ-সভাপতি জিলা সাহেব এ দৈরে নিদে দ দিলেন সমর-পরিষদ হইতে পদত্যাগ করিতে। জিলা সাহেবের যুক্তি এই যে রটশ

সরকার মুসলিম লীগের দাবির ভিত্তিতে আপোস না করা পর্যন্ত মুসলিম লাগ যুদ্ধ-প্রচেষ্টার কোনও সাহায্য করিবে না। মুদলিম লীগের এই সিদ্ধান্তটা ঠিক কংগ্রেসী সিদ্ধান্তের অনুরূপ। কংগ্রেস্ও ১৯৪০ সালের মার্চ' হইতে বিভিন্ন অধিবেশনে এই দাবি করিয়া আসিতেছিল যে র্টিশ সরকার ভারতের স্বাধানতার ভিত্তিতে কংগ্রেসের সহিত একটা রফা না করা পর্যন্ত কংগ্রেসের করিবে না।

# (৯) মিঃ জিল্লার যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরোধিতা

মুসলিম লীগেরও এটা নতুন কথা নয়। মুসলিম লীগের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুশারে জিরা সাহেব ১৯৪০ সালের ১০২ জুন তারিথে এক বিরতিতে সমস্ত মুসলিম লাগারণেরে, বিশেষতঃ মুদালম মন্তাদেরে, যুদ্ধ প্রচেটার কোনো সংযোগতা না কারবার ানদে শ দেন। কেও এ ানদে শের কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। শুধু পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী সার সেকালর হায়াত খাঁ ১৮ই জুন তারিখে এক বিধাত দিয়া বলেন যে মুসলিম লীগের এ অসহখোলের সিষ্ণাও বাংলা ও পাঞ্জাবের উপর প্রযোজ্য নহে। বাংলার প্রধান মধ্য হক সাহেব তথন দিল্লি ছিলেন। সম্বৰতঃ তাঁর সাথে পরামশ করিশ্বাহ দেকান্দর হায়াত ঐ ব্যাখ্যাসূলক বিশ্বাত দিয়াছিলেন। যুদ্ধে বাংলা 🖷 পাঞ্চাবের বিশেষ অবস্থা বণনা কারমাই তিনি ঐ বুক্তিপূণ বিশ্বতিটি দিয়া-ছিলেন। তাতে কংগ্রেস নেতাদের সাথে আপোস আলোচনা চালাইবার জন্ম সাহেবকে অনুরোধও কার্য়াছি লেন । কাজেই আশা করা গিয়া-হিল স্বয়ং।জন্মা সাহেবের তাতে সন্নাত আছে। কিন্তু প্রদিন ২৯শে জুন জিলা সাহেব সেকালর সাহেবের বিরতিকে শিশু-স্থলভ ও তার যুজিকে হাস।কর বলিয়া উড়াহরা দেন এবং সমস্ত মুসলিম লীগারকে যুদ্ধ প্রচেট। হইতে দুরে থাকিতে নিদে'শ দিয়া লাগ সিদ্ধান্তের পুনরারতি করেন।

জিরা সাহেবের এই কড়া বিরতির জবাবে হক সাহেব বা সেকাশর হারাত সংহেব কেউ কিছু বলিলেন না। কিছ জিরা সাহেবের আদেশ অমান্ত করিরা ত'রো উভরে দিলীতে ই জুলাই তারিখে কংগ্রেস

### পাকিন্তান আন্দোলন

সভাপতি মওলানা আযোদ সহ অস্থান্ত কংগ্রেমী নেতাদের সাথে সাম্প্রনারিক মিটমাটের আলোচনা করিলেন।

কিন্ত এবার জিলা সাহেব সোজান্মজি মুসলিম লীগ প্রধান মিরদেরে ওয়ার কাউলিল হইতে পদত্যাগ করিবার নিদেশ দিলেন। সে নিদেশ পালনে গড়িমিনি করিয়া সময় কাটাইলেন সকলেই। কিন্তু হক সাহেব ছাড়া আর কেউ প্রতিবাদ করিলেন না। এক দুই করিষা শেষ পর্যন্ত আর সকলেই পদত্যাগ করিলেন। কিন্তু হক সাহেব করিলেন না। ফলে ১৯৪১ সালে ২৫শে আগস্ট তারিখে মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটি হক সাহেবের বিরুদ্ধে কঠোর নিলা-স্চক ভাষা প্রয়োগ করিয়া দশ দিনেব নধ্যে 'ওয়ার কাউলিল' হইতে পদত্যাগের নিদেশ দিলেন। ঠিক এই সময়ে আমবা 'নবয়ুগ' প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেছি। সতরাং আমরা ধরিষা নিলাম 'নবয়ুগ' বাহির হইবার আগেই হক সাহেবকে মুসলিম লীগ ছাড়িতে হইবে।

কিন্তু 'নবযুগ' বাহির হইয়া বেশ কয়েক দিনের পুরান ইইয়া গল।

কিন্তু হক সাহেবের লীগ ইইতে বাহির হওয়ার নামটি নাই। হক
সাহেব লীগ ওয়াকিং কমিটির নিধ'ারিত মেয়াদ মধ্যে পদ্তাগ করিলেন
না ' কোন জবাবও দিলেন না ৷ আমাদের সাথে আলাপে তিনি দৃঢ়তা
দেখাইলেন ৷ তাতে আমাদের আশা বাড়িতে লাগিল ৷ ওদিকে কিন্তু
লীগ মন্ত্রীরা ও নেতারা হক সাহেবকে খুব চাপ দিতে থাকিলেন 'ওয়ার
কাউলিল' ইইতে পদত্যাগ করিয়া জিয়া সাহেবেব সাথে একটা আপোস
করিয়া ফেলিতে ৷ হক সাহেব শেষ পর্যন্ত কি করিবেন তা বোঝা
আমাদের পক্ষে খুব মুশকিল হইল ৷ আমি এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও
উভয় কুল ঠিক রাখিয়া সল্পাদকীয় লিখিয়া চলিলাম ৷

### (১০) হক-জিন্না অস্থায়ী আপোদ

বছ মুসলিম লীগ নেতার চেষ্টা ও মধ্যত্বতার হক সাহেব শেষ পর্যন্ত ১৯৪১ সালের ১৮ই অক্টোবর 'ওরার কাউলিল' হইতে পদত্যাগ করেন।

এই পদত্যাগে বিধা ও বিলবের কারণ এবং পদত্যাগের প্ররোজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি জিলা সাহেবের নামে লিখিত একটা খোলা চিঠির আকারে সংবাদ-পত্তে একটি বিশ্বতি দেন। এই পত্তে তিনি জিলা সাহেবের নেতৃত্বের এবং আন্দোলনের ধারা ও গতির কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন। প্রথমেং তিনি স্পষ্ট বালয়া দেন যে জিলা সাহেবের নিদে শৈ বা মুসলিম লীগের ধমকে ভয় পাইয়া তিনি 'ওয়ার কাউলিল' ছাডিতেছেন না। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের স্বার্থের দিক হইতে 'ওয়ার কাউলিলের' মেংরগিরির কোনও গুরুত্ব ও অবিশাকতা নাই বালয়াই তিনি পদত্যাপ করিতেছেন। ধ্বিন -নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে গিয়া হক সাহেব মুসলিম বাংলার ভাবষাং বিপদ সুবদ্ধে অভিজ্ঞ গণকের মতই এমন-সব কথা বলিয়াছিলেন, যার প্রায় স্বই আজ স্তা হইয়াছে। এই দিক দিয়া এই পত্র খানার ঐতহ। পিক মূল্য অসাধারণ। দুভাগাবশতঃ আমাদের দেশে এর কোনও কপি পাওর। যায় না । আমার বেশ মনে আছে, ঐ পত্তে তিনি বলিরাছিলেন, জেরা সাহেব ও মুসালম লাগ ওয়াকিং কমিটির শুধু এই সিছান্তটাই দ্রন্থে, তা নয়। তিনে পাকিস্তান প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা ও আলোলনের যে ধারা প্রচলন করিয়াছেন, তাও দ্রান্ত ও বিপদ্ধনক। তাতে মুসলিম ভারতের, বিশেষতঃ মুসলিম বাংলার, **খো**রতর অনিট হইবে। গোটা বাংলা ও আসাম পূর্ব পাকিস্তানে পড়িবে বলিয়া বাংলার মুসলমান-দিগকে ধোকা দেওয়া হইভেছে। মুসলিম লীগে ব্যক্তি-বিশেষের ভিক্টেটরি চলিতে থাকিলে মুদলিম ভারতের প্রাক্তনীতিতে মুদলিম বাংলার যে প্রভাব ও মর্বাদা আছে তাও আর থাকিবে না। পশ্চিমা রাজনীতিকদের ইচ্ছা-মত মুদলিম বাংলার ভাগা নিধ'ারিত ও পরিচালিত হইবে। দে অবকার আসাম ত পুর পাকিন্তানের অংশ হইবেই না, বাংলাও বিভক্ত इट्टेंद्र ।

হক সাহেবের কথিত পরের ভাষা এখন এতদিন পরে আমার মনে নাই। পরেট যোগাড়ের 6েটা সাধা-মত করিরাছি। পাই নাই। কিছ পর্যধানার মর্ম আমার মনে আছে। প্রাথানি আমাদের সকলের

### পাকিন্তান আন্দোলন

বিবেচনার অতিশর মূল্যবান ও দুর্দশিতামূলক ছিল। সেজন্ত 'নবযুগের' নিউয় ডিপার্ট মেন্টকে দিয়া উহার বাংলা তব্ধ'মা করাইরা আমি নিজে তা দেখিয়া দিয়া 'নবযুগে' ছাপাইরাছিলাম । পত্রটি এত বড় ছিল যে উহা সম্পূর্ণ ছাপিতে করেক দিন শাগিয়াছিল।

ফলে 'ওয়ার কাউলিল' হইতে হক সাহেব পদত্যাগ করিলেই লীগের সাথে, মানে জিলা সাহেবের সাথে, ত°ার আপোদ হইরা ঘাইবে বলিয়া আমরা যে আশংকা করিতেছিলাম সে আশংকা সত্যে পরিণত হইল না। আশা আমাদের অটুটই থাকিল। হক-জিল্লা বিরোধের মধ্যে শুধু রাজনৈতিক আদেশ'টাই আমাদের সকলের বিবেচ্য ছিল না। ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রমণ জড়িত ছিল। আমার স্বার্থটাই ধরা যাক। হক সাহেব লীগ না ছাড়িলে 'নবযুগে'র দরকার থাকে না। কাল্লেই আমারও চাকুরি থাকে না। 'নবযুগ' বাহির হওয়ার আমরা সাংবাদিকরা লাভবান হইয়াছি। কিৰ লীগ মন্ত্ৰীরা না থাকিলে যাঁরা মন্ত্ৰী হইবেন, তাদের ত আজও কিছ হইল না ' আসল কথ। এই যে লীগ মন্ত্রীদেরে তাড়াইরা য**াদে**রে লইরা নয়া হক মিষ্বসভা গঠিত হইবে, তাঁদের নাম ঠিক হইয়াই ছিল। কে কোন দফতর পাইবেন, তারও মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল। এই সব নিশ্চিত ভাবী মন্ত্রীরা আমাকে অস্থির করিয়া ফেলিলেন। যথেষ্ট জোরে সম্পাদকীয় লেখা হইতেছে না। হক-লীগ-বিরোধের আগুন দাই-দাউ করিয়া জলিয়া উঠিতেছে না। তবে আর আগে হইতে 'নবযুগ' বাংহর করিয়। কি ফল হইল ? একমাত্র আমার ছাড়া আরু কার কি লাভ হইল ? অতএব জিলা-হক বিরোধটা চরমে আনিবার সাধ্য-মত কলমের চেটা করিতে লাগিলাম।

কিছ মুসলিম লীগাররাও হক সাহেবের মত জনপ্রিয় প্রভাবশালী নেতাকে হাতছাড়া করিতে রাষী ছিলেন না। তাঁরাও জিলা-হক আপোনের অন্ত তাঁদের সমন্ত শক্তি ও প্রতিপত্তি খাটাইতে লাগিলেন। আপাততঃ তাঁরাই জয়ী হইলেন। হক সাহেবকে দিয়া তাঁর বিঃতির 'ব্যাখ্যা' করাইলেন। সেই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ১৬ই নবেষর (১৯৪১) মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির দিয়ী বৈঠকে হক সাহেবের সহিত

লীগের বিরোধের অবসান ঘটিল। এতে বাংলার লীগ মহল খুব উল্লসিত হইল। কিন্ত আমাদের কলিজা ও মুথ শুকাইয়া গেল। প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন তখন চলিতে ছিল। কাজেই হক সাহেবের দলীর মেররদের মধ্যে এবং হক সাহেবের সাথে আমাদের নেন-দরবার চলিতে থাকিল। মুদলিম লীগের সাথে তাঁর মিটগাট হইয়া যাওয়ার কথা তুলিলেই তিনি জবাবে মিচকি হাসিয়া আমাদেরে বলিতেনঃ 'ওয়েট এও সী'

### (১১) প্রব্রেসিভ কোয়েলিশন

এর কয়দিন পরেই হক সাহেব আমাকে ভাবিয়া পাঠাইলেন এবং 'নবযুগে' প্রচারের নতুন ধারা সম্পকে আমাকে নিদে'শ দিলেন। এই নিদে'শ দিতে গিয়াই তিনি সর্বপ্রথম আমাকে জানান যে শুধু কৃষক-প্রজা ও কংগ্রেদের সাথেই তিনি আপোস করিতেছেন না ' হিন্দু সভা-নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাবের সাথেও তাঁর আপোস হইতেছে। ডাঃ শ্যামান প্রসাদকেও তিনি তাঁর নয়া ম রুদভায় নিতেছেন। আমি শুধু আহা**শ** হইতে পড়িলাম না। অভা আসমানটাই আমার মাধার পড়িল। আমি জানিতাম হক সাহেব সময়-সময় খুবই বেপরোয়া হইতে পারেন। কিন্ত এতটা হইতে পারেন, এতকাল তাঁর শাগ্রেদি করিরাও আমি তা জানিতাম না কথাটা শুনিয়া আমি এমন শুন্তিত হইলাম যে সে-ভাব কাটিতে বোধ হর আমার পুরা মিনিট খানেবই লাগিয়াছিল। তিনি আমার মনোভাব বুকিলেন ৷ গন্তীর মুখে বলিলেন : 'শোন আবুল মনস্বর, তুমি শ্যামা-প্রসাদকে চিন না। আমি চিনি। সে সার আশুতোষের বেটা। বকক সে হিন্দু সভা! কিন্তু সাম্প্রবারিক ব্যাপারে তার মত উদার ও মুসল-মানদের হিতকামী হিন্দু কংগ্রেসেও একজনও পাবা ন'। আমার বধা বিবাস কর। আমি সব্দিক ভাইবা-চিন্তাই তারে নিতেছি। আমারে থদি বিখাস কর, তারেও বিখাস করতে হবে।

আমি খুবই চিন্তার পড়িলাম। কিছ মনে-মনে হাসিলাম ভাবিলাম.

### পাকিস্তান আন্দোলন

সামাপ্রসাদকে বিশাস-অবিশাসের প্রশ্নই উঠে না। কারণ শ্বরং হক সাহেবকেই বিশাস করা যার না। স্থামাপ্রসাদকে বিচার করিবার কি অমূল্য মাপকাঠিই না হক সাহেব আমাকে দিরাছেন! সব অবস্থারই হক সাহেব রসিক লোক ছিলেন। হক সাহেবের কথার ব্রিলাম, পরদিনই মিঃ জেন সিন্ ওণ্ডের বাড়িতে অপ্যিশন পার্টি সমূহের নেতাদের সংগে হক সাহেবের হৈঠক বসিতেছে। চাঁদ উঠিলে স্বাই দেখিবে। আগামী কালই স্বাই জানিয়া ফেলিবে কাজেই এই অশুভ সংবাদটা আমি কারও কাছে বলিলাম না। কিন্তু বিকালেই দেখিলাম স্বাই ব্যাপারটা জানেন। ভাবী মন্ত্রীরাই হাসিমুখে এই খবরটা আমাকে দিলেন।

পরদিন ২৮ শে নবেষর সত্য-সত্যই মিঃ গুপ্তের বাড়িতে ঐ বৈঠক বিদিল। দীর্ঘ আলোচনার পর প্রগ্রেসিভ কোরেলিশন পার্টি নামে নয়া কোয়েলিশন গঠিত হইল। হক সাহেব তার লিডার ও শরংবাব্ ডিপূটি লিডার নির্বাচিত হইলেন। হাসি-খুশির মধ্যে অনেক রাতে সভা ভংগ হইল। রাত্রেই সারা কলিকাতা, বিশেষতঃ খবরের কাগ্য আঞ্চিসগুলি, গরম হইয়া উঠিল। পরদিন সকালে লীগ-সমর্থক মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল। বিকালেই আইন পরিষদের বৈঠকে (২৯ শে নবেহর) লীগ মেরদের মধ্য হইতে এ ব্যাপারে সোজাস্থিকি প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। হক সাহেব খুব জোরের সাথে সোজাস্থিকি গুলন অধীকার বরিলেন।

লীগ মন্ত্রী ও মেরররা স্বভাবতঃই হক সাহেবের কথার আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাঁরা হক সাহেবের সহিত দেন-দরবার চালা-ইলেন। শোনা গেল, ইউরোপীয় দলের সংগেও তাঁরা বোগাযোগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পদ'ার আড়ালে কি হইল, আমরা পথের মানুষেরা তার খবর রাখিলাম না। দেখা গেল, ১লা ডিসেহর তারিখে মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা সকলে এক সাথে হক মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিলেন। মুসলিম লীগ পার্টিও আর হক মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করে না বলিয় ঘোষণা করিল। অগত্যা হক সাহেবও পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

পরদিন ৩রা ডিসেম্বর হক সাহেব খবরের কাগবে বিরতি দিরা নব-গঠিত প্রগ্রেসিভ কোরেলিশন পার্টির নেতৃত্ব 'কৃতজ্ঞতা ও ধ্যাবাদের সহিত' গ্রহণ করিলেন।

লীগ মন্ত্রীরা যে সাত তাড়াতাড়িতে হক মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তার আসল কারণ এতদিনে বোঝা গেল। তা এই যে ইউরোপীয় দল ও কোনো-কোনো শেতাংগ আই সি এস, সেক্রেটারির পরামশে नाउ সাহেব সার নাষিমৃদ্দিনকে ভরুসা দিয়াছিলেন, হক মিচসভার অবসানে লীগ দলকেই মিল্লিসভা গঠনের দায়িত্ব দেওয়া ररेत । नार्षे **मारहरवन्न कान्न-कर्धा**उ जा त्वाबा शना। रक मारहर প্রগ্রোসভ কোরোলশন পার্টি'র নেতৃত্ব গ্রহণ করির। বিরতি ও লাট সাহেবকে ত। बानारेक्रा एए छत्रा मर्बं धवर धरे परमत ज्रू जारे सम्बद्धि धाका मर्बं লাট সাহেব হক সাহেবকে নরা মন্ত্রসভা গঠনের দায়ির দিতে গড়িমসি করিতে থাকিলেন। মুসলিম মেবরদের অধিকাংশের রাজনৈতিক চরিত্র স দে সকলের তখন এই ধারণা হইরা গিরাছে যে ষে-দল মন্ত্রিসভা গঠন করিবে, শেষ পর্যন্ত তাঁদের বেশীর ভাগ সেই দলেই যোগ দিবেন। অভএব আপাতঃ-দৃষ্টিতে মুসলিম লীগ পাটি'তে মুসলমান মেইরদের মেনবিটি নাথাকা সম্বেও এই পার্টিকৈ মন্ত্রিসভা গঠনে আহ্বান করা हरेत, **এमन धक्रत क**निकाला महद्ग, वित्मश्रलः সংবাদ-পত আফিস, প্রতিমৃহতে মুখারত হইরা উঠিতে লাগিল। আমাদের বৃক্ত আশংকায় দুর-দুর করিতে থাকিল।

কিছ এই অবস্থার বেশীদিন গেল না। এই ডিসেম্বর জাপান জার্মানির পক্ষে যুছে অবতরণ করিল এবং বাটকা আক্রমণে পাল হাবার নামে বিখ্যাত মাকিন বন্দর বোমা-বিধ্বত করিল। পরদিন ৮ই ডিসেম্বর রটল ও মাকিন সরকার জাপানের বিক্লছে ব্রুম ঘোষণা করিলেন। ইউরোপীর ব্রুছ এতদিনে সত্য-সতাই বিশ্ব-বুছে রূপান্তরিত হইল। বোধহর বড় লাটের নিদে'লে বাংলার লাটের নীতির পরিবর্তন হইল। তিনি ১০ই ডিসেম্বর হক সাহেবকে নয়া মন্ত্রসভা গঠনে ক্ষিশন

#### পাকিস্তান আশোলন

कतिरमन। आमारनत मस्या विश्वन ऐक्राम रम्या मिल। लीश महरल বিষাদ! কিন্ত হরিষে-বিষাদ হইল আমাদের। লাট সাহেব ইচ্ছার বিরুদ্ধে হক সাহেবকে মন্ত্রিছ দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ডান হাতটি ভাংগিয়। দিলেন। প্রগ্রেনিভ কোয়েলিশনকে সত্য-সত্যই প্রগতিবাদী জাতীয় পার্টি হিসাবে রূপ দিতে পারিতেন যিনি তিনি ছিলেন মিঃ শরং চক্র বস্থা হক সাহেত্যের পরেই তাঁরে বিতীয় স্থান। নয়া মাত্রস্ভার তালিকাও সেই ভাবেই করা হইয়াছিল। শরং বাবুকে দেওয়া হইয়াছিল স্বরাট্র দফতর। কিন্তু ১১ই ডিসেখর বেলা ১০টায় মহিদভার শপথ গ্রহণ করিবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা অংগে শরং বাবুকে ভারত রক্ষা আহনে গ্রেরেফতার করিয়া প্রেসিডেন্সি জেলে নেওয়া হইল। আমরা ষার। ময়। হংতোছলাম না, তারা সবাই রাগে উন্ত হইয়া উঠিলাম এবং ছক সাহেবকে এই গেরেফতারির প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে অত্বীকার করিতে উপদেশ দিতে লাগিলাম। কিন্তু যাঁরো মন্ত্রী হইতে যাইতোহলেন তারা সকলেই আমাদের চেয়ে অনেক বিয়ান জ্ঞানী অভিজ্ঞ দুরদর্শী ধার চিতের লোক ছিলেন। তাঁরা উপদেশ দিলেন যে শরং বাবুর পোট'ফলিও থালি রাখিয়া অবণিট মন্ত্রীদের শপথ নেওয়া হইয়া যাক। শপথ নেওয়ার পর-পর**ই প্রধান মন্ত্রী হক সাহে**ব **লা**ট সাহেবের সহিত দরবার করিয়া শরৎ বাবুর মুক্তির বলোবন্ত করুন। হক সাহেব মান্ত্রসভা গঠনে অশ্বীকার করিলে লীগকেই মাহিছ দেওয়া हहेद, अ विश्वतं मकलारे अकमल हहेलान । लाहे हहेला नहा हक মন্ত্রিসভার শপথ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইল। শপথ শেষে প্রধান মন্ত্রী লাট সাহেবের সহিত দেখাও করিলেন ৷ লাট সাহেব বলিয়া দিলেন, ভারতরক্ষা আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের হকুমেই শরং বাবুকে গেরেফতার कता दृरेशाष्ट्र। शारिमांक मार्टिय वा मतकारत व वााभारत किंदूरे করণীয় নাই। সতাই তাঁদের কিছু করণীয় থাকিল না। অতএব শরং বাবুকে জেলে রাখিরাই মন্ত্রিসভার কাজ চলিতে থাকিল। শেষ পর্যন্ত শরৎ বাবুকে বাদ দিয়াই এগার জনের পূর্ণ মন্তিসভা গঠিত হইল।

হক সাহেব ছাড়া মুদলিম মন্ত্রী থাকিলেন পাঁচ জন। যথা: (১) নবাব হবিবুলা (২) মো: শামস্থাদিন (৩) খান বাহাবুর আবদুল করিম (৮) খান বাহাবুর হাশেম আলী (৫) খান বাহাবুর জালালুদিন। হিন্দু মন্ত্রী থাকিলেন পাঁচ জন। যথা: (১) সজোষ কুমার বস্থ (২) ডাঃ শ্যামা-প্রসাদ মুখাজী (৩) প্রমথ নাথ বানাজী (ম) হেম চক্র লক্ষর ও (৫) উপেক্র চক্র বর্মণ।

# (১২) মন্ত্রীদের প্রতি অযাচিত উপদেশ

মন্ত্রিসভার সাফল্য-নিক্ষলতা সন্থরে নিরাসক্ত থাকিবার যে সিদ্ধান্ত গোড়াতে করিয়াছিলাম, শরং বাধর গেরেফতারে সে সংকল্প আর ঠিক রাখিতে পারিলাম না। মেদর-মন্ত্রী না হওয়ার স্বভাবতঃই আমার পাল'া-মেন্টারি কোনও দাম ছিল না ৷ কিন্তু হক সাহেবের কাগ্য 'নব্য ুগের' সম্পাদকের দায়িছের জোরে এবং হক সাহেবের-দেওয়া গুরুছের বলে মন্ত্রীদিগকে চাওয়া-না-চাওয়া, বাঞ্চিত-অবাঞ্চিত উপদেশ দিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল প্রগ্রেসিভ কোরেলিশনকে সফল করার উপর শৃধু হস সাহেবের ব্যক্তিগত রাছনৈতিক ভবিষাৎ নয়, সারা বাংলার, বিশেষতঃ মুসলিম বাংলার, ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এটাকে সফল করার দায়িত্ব শরং বাবুর অভাবে যেন আমারই একার ঘাড়ে পড়িয়াছে। একদিকে দিনের-পর-দিন সম্পাদকীর লিখিরা প্রগ্রেসিভ কোরেলিশনের ওকত্ব বুৰাইতে লাগিলাম ' অপর দিকে তাকে সফল করিবার ফন্দি-ফিকির মন্ত্রীদেরে সমকাইতে লাগিলাম। সম্পাদকীরগুলি যে খবই যুক্তিপূর্ণ প্রাণম্পর্নী ও ব্দর্যাহী হইতেছিল তার প্রমাণ পাইলাম শ্রছের দৈয়দ নওশের আলী ও বন্ধুবর সৈরদ বদরুদ ক্লার মুখে। এরা দৃইজনেই প্রয়েসিভ কোরে লিশন গঠনে এবং 'নবযুগ' প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ খাটিয়াছেন বিষ্ক এরা কেউই মন্ত্রী হন নাই। নওগের আলী সাহেবকে পরে আইন পরিষদের ম্পিকার কর। হইয়াছিল এবং সৈরদ বদরুদ্ধেত क्रा रित्रमात्मत स्मान क्या एरेबाहिन । यह पूरे दबूरे जामात मुलापकी हु छन

### পাকিস্তান আন্দোলন

পড়িয়া-পড়িয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুক্তিতে বাঁর-তাঁর ভাষায় প্রায় একই কথা বলিয়াছিলেনঃ 'প্রগ্রেসিভ কোয়েলিশনটা যে দেশের জন্য এমন প্রয়োজনীয় ছিল, এটার প্রতিষ্ঠা করিয়া আমরা সে সভাই একটা মহং কাজ করিয়াছি, আপনার সম্পাদকীয় পড়িবার আগে আমরা নিজেরাই তা জানিতাম না।' আমি এই প্রশংসার জন্ম তাঁদেরে ধন্মবাদ দিয়াছিলাম। কিন্তু মনে-মনে হাসিয়া বলিয়াছিলামঃ 'লিখিবার আগে আমিই কি জানিতাম ?'

কিন্তু মন্ত্রীদের প্রতি আমার উপদেশ কার্যকরী হইল না। হক সাহেব হইতেই শুরু করা যাক। তিনি একটি বিংতিতে বলিলেনঃ শামাপ্রসাদ মুসলিম বাংলার স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব নিয়াছেন। আর আমি নিয়াছি হেন্দু-বাংলার স্বার্থরকার দায়িত্ব। রাজনৈতিক স্টাণ্টের রাজা হক সাহেব। তাঁর জন্মও ছিল এটা একটি অসাধারণ স্টাণ্ট। সত্য সতাই এটা ঘটাইতে পারিলে বাংলার সাবিক মুক্তি ছিল অবধ।রিত। তাতে শুধু বাংলার নয় ভারতের হিন্দু-মুস।লম সমস্যাও সম্পূর্ণ মিটিয়া যাইত। কাজেই ভাব-প্রবণতা-হেতু আমি হক সাহেবের এই দ্যাণ্টে সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত হইমা উঠিলাম। হক সাহেব ও ভামাপ্রসাদ বাবুকে মুখে বলিলাম এবং বহু যুক্তি দিয়া 'নবযুগে' লখা সম্পাদকীয় লিখিলাম ই হক সাহেবের পশ্চিম বাংলা ও ডাঃ শ্বামাপ্রসাদের পূব বাংলা সফরে বাহির হওয়া উচিৎ এবং কাল-বিলয়না করিয়াই এ সফর শুরু করা আব্সক। ডঃা ভাষাপ্রসাদকে আমি আমার নিজের জিলা মধ্রমনিংহ হইতেই সফর শুরু করিবার প্রস্তাব দিলাম। আমি বলিলাম : 'আমি আগেই দেখানে চলিয়া যাইব এবং সমস্ত অনসভা ও নেত্-সন্দিলনীর ব্যবস্থ। আমই করিব। জন-সভায় কোনও গণ্ডগোল না হওরার দায়িত্ব আমার। কিছ মুসলিম-জনতার মনে আস্বা স্টে করিবার দায়িত্ব ডাঃ णात्राधनापत्र ।

ডাঃ সামাপ্রসাদ ইচ্ছা করিলে তা পারেন সে বিখাস আমার হইয়াছিল। প্রথমতঃ তিনি অসাধারণ স্বক্তা ছিলেন। থিতীয়তঃ আমি

তার সাথে করেকদিন মিশিয়াই ব্রিয়াছিলাম, তার সহদে হক সাহেব যা বলিয়াছেন, তা ঠিক। সাম্প্রদারিক ব্যাপারে সত্য-সত্যই তিনি অনেক কংগ্রেনী নেতার চেরেও উদার। হিন্দু সভার নেতা হইয়াও কোনও ছিন্দু নেতার পক্ষে মুসলমানদের প্রতি এমন উদার মনোভাব পোষণ করা সন্তব, আমার এ অভিজ্ঞতা হইল প্রথমে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে দেখিয়া! অবশ্য পরবর্তী কালে তেমন মনোভাবের লোক আরও দেখিয়াছিলাম। আমার নিজের জিলাতেই এমন কয়জন হিন্দু-সভা নেতা দেখিয়াছি, যারা পাকিস্তান হওয়া মার অনেক কংগ্রেস নেতার মত দেছি মারিয়া সীমান্তে পার হন নাই। বরঞ্চ পাকিস্তানের অনুগত উৎসাহী নাগরিক হিসাবে সকল কাজে মুসলমানদের সহিত সহযোগিতায় ও বয়ুভাবে সপরিবারে বসবাস করিতেছেন। তবে এটা ঠিক যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের বেলা কিছুদিন পরেই ব্রিয়াছিলাম তাঁর উদারতা প্রধানতঃ ব্যক্তিগত মহত্ব, রাজনৈতিক সমস্যা ঘটিত দ্রণ্নষ্টি নয়।

যা হোক, আমার প্রতাব শেষ পর্যন্ত রিত হইল না । যতদুর বোঝা গেল, তাতে ডাঃ শামাপ্রসাদের চেয়ে হক সাহেবের দোষই এতে বেশী ছিল। এক দিকে হক সাহেব আমাকে বলিলেনঃ 'তোমার প্রভাব শুনিতে ভাল; কিন্ত ওটা কাজে কতদুর সফল করিতে পারিবা তা চিন্তা করিয়া দেখ ' অপর দিকে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলিতে থাকিলেনঃ 'অপিনার প্রভাবে আমি এখনি রাখী। প্রধান মন্ত্রীকে রাখী করান!'

শেষ পর্যন্ত হক সাহেব চলিলেন নোরাখালি। ডাঃ শ্যামাপ্রদাদ
সফরে বাহির হইরা গেলেন মেদিনীপুর। আমার উৎসাহের জোরারে
ভাটা পড়িল। শেষ পর্যন্ত প্রবেগধ মানিলাম, বোধ হয় হক সাহেবের
কথাই ঠিক। কিন্তু হিন্দু সভার সাথে হক সাহেবের মিলনের মত
একটা অন্তুত ও অচিন্তনীর ব্যাপারের 'ফলো-আপ' বা সম্পুরক হিসাবে
তেমন কোনও অভিনব চমকপ্রদ বম'-পদ্বা অথবা সফর-স্টি গৃহীত না
হওরার মুসলিম জনগণের মধ্যে কোথাও কোনও অনুকুল প্রতিকিরা
দেখা দিল না। পক্ষান্তরে শহীদ সাহেবের মত মন্তিক্বান সংগঠক ও

### পাকিন্তান অন্দোলন

অক্লান্ত পরিশ্রমী নেত। সারা পূর্ব বাংলার দীঘলি-পাথালি সকল শহর-নগরে সভা-সমিতি করিয়া বেড়ানোতে এবং অধিকাংশ মুসলিম ছাত্র মিঃ ওয়াসেকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগকে সক্রির সমর্থন দেওরার নয়া হক মন্ত্রিসভা এবং ব্যক্তিগতভাবে হক সাহেব পূর্ব বাংলার মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিরতা হারাইয়া ফেলিলেন। নাটেরে ও বালুর ঘাটে পর-পর দুইটা উপ-নির্বাচনে হক সাহেবের মনোনীত প্রার্থী ষয়ক্রক পরাজিত করিয়া মুসলিম লীগ-প্রার্থী জয়কুক্ত হইলেন।

### (১৩) নয়া হক মন্ত্রিসভায় স্বরূপ

মুদলিম বাংলার রাজনীতিতে এই পরিবর্তন আসিল এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে। হক সাহেব যখন মুদলিম লীগকে বাদ দিয়া কৃষক-প্রজা পার্টি স্কুভাষ-পদ্মী কংগ্রেদ ও হিন্দু সভার সহিত প্রগ্রেদিভ কোয়েলিশন মিরিসভা গঠন করেন (১৯৪১ সালের ১১ই ডিসেইর) তখন আইন পরিষদের মোট ২৫০ জন ও মুদলিম ১২৩ জন মেইরের মধ্যে মাত্র ৩৫ জন ও আইন সভার (লেজিসলেটিভ কাউলিল) মুদলিম সদস্য ৩৭ জনের মধ্যে মাত্র ৮ জন মুদলিম লীগ দলে থাকেন। বাকী সকলেই হক সাহেবের পক্ষে থাকেন। অথচ বছর না ঘুরিতেই অনেক মেম্বর ছাত্র-জনতার চাপে অনিছা সত্বেও হক সাহেবের পক্ষ ছাড়িয়া মুদলিম লীগ পক্ষে চলিয়া যান। অবশ্য তাতে হক মিরিসভার মুদলিম সমর্থকরা কোনদিনই আইন পরিষদে বা উচ পরিষদে কোথাও মাইনরিটি হন নাই।

এই নব পর্যায়ের হক মন্ত্রিসভা ১৯৪১ সালের ১১ ডিসেম্বর হইতে ১১৪০ সালের ২৯ মার্চ পর্যন্ত এক বছর রার মাসের অধিক কাল ক্ষমতায় অধিটিত ছিলেন। এই মুদ্ধতে হক সাহেব মুসলিম বাংলার ক্ষম্ম উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে না পারিলেও ইচ্ছাক্তভাবে কোনও অনিষ্টও করেন নাই। তথাপি মুসলিম লীগ তরফের প্রচার ফলে এবং অবস্থাগতিকে মুসলিম গণ-মনে এবং তার চেয়ে বেশা মুখে-মুখে এই মন্ত্রিসভার মুদ্ধতটা মুসলিম বাংলার অনকারে যুগ ও হক সাহেবের জীবনের কলংক্ষয়

অধাায়রূপে চিত্রিত হইয়াছে। প্রথমে নামটার কথাই ধরা যাক। মুসলিম লীগাররা এটাকে 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। শাসনতাম্বের দিক দিয়া এই বিশেষণ যেমন অসৌজন্তমূলক ছিল; বাস্তব ব্যাপারেও এটা তেমনই ভিত্তিহীন ছিল। হক সাহেব শ্যামাপ্রসাদ বা হিন্দু সভার সাথে কথায় কি কাজে প্রধান মন্তির বটোয়ারা করেন নাই তাঃ শ্যামাপ্রসাদ ছাড়। ঐ মন্ত্রিসভার হিন্দু সভার আর কোনও মন্ত্রী ছিলেন না। তিনি ধদিও অর্থ-দফতরের মন্ত্রী ছিলেন, তবু অক্সান্ত মন্ত্রীদের চেয়ে তাঁর কোনো বিশেষ অধিকারও ছিল না। হক দাহেবের উপর তাঁর প্রভাবও কংগ্রেসী মন্ত্রীদের চেয়ে বেশী ছিল না। তথাপি হক সাহেবের রাজনৈতিক দুশমনেরা বিশেষতঃ লীগ নেতারা এই মান্ত্রি ভাকে 'শ্যামা-হক-মিরসভা' নাম দিয়াছেলেন। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জন-সাধারণের চোথে প্রথম দৃষ্টিতেই মন্ত্রিসভাকে অপ্রিয় করা। কিন্তু এ কাজ অমন সোজা হইত না যদি নয়া মন্ত্রীসভা পর-পর কতকণ্ডলি ভুল না করিতেন। এই সব ভূল করিবার মূলে রহিয়াছে অবশ্য বাংলার হিন্দু নেতৃহন্দের অদূরদর্শী সংকীর্ণ पृष्टि-ভংগি । হক সাহেব জিলা সাহে<ের সাথে ব্যক্তিগতভাবে ও মুদালম লীগের সাথে প্রতিষ্ঠান হিসাবে যুদ্ধে নামিয়া দুক্র'য় সাহসের কাজ করিয়াছিলেন সারা বাংলার বিশেষতঃ মুসলিম বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যে। তাঁর গুরু সার প্রফুল চল্লের মত হক সাহেবও মনে করিতেন, পশ্চিমা নেত্ত শুধু বাংলার রাজনীতিতেই অন্ধিকার-চর্চা ও অক্যায় প্রভাব বিস্তার করে নাই, হিন্দু-মুসলিম মাড়ওয়ারীরা বাংলার অর্থনৈতিক জীবনেও চাপিয়া বসিয়াছে । এই উভয় বাছর কবল হইতে বাংলাকে মুক্ত করাই ছিল হক সাহেবের প্রগ্রেসিভ কোরেলিশন গঠনের অক্তম উদ্দেশ্য। অবশ্য এ কথা সহজেই বলা যায় যে এত মহং উদ্দেশ্যের কথা ভাবিয়া-চিত্তিয়া হক সাহেব ও-কাজ করেন নাই। অমন গঠনমূলক চিন্তা-ধারা হক সাহেবের স্বভাবের মধোই हिल ना । जिन श्राप्त भव काष्ट्र कतिराजन छाय-श्रर्थण वर्ष थयः সামরিক প্রয়োজনের তাঞ্চিদ। কিন্তু এটা ছক-মনীযার বিব্লাটামের

#### পাকিন্তান আন্দোলন

নিদর্শন যে তিনি ভাব-প্রবণতা বশে যা করিতেন বা বলিতেন, তার প্রায় সবগুলিই গুরুতর জাতীয় তাংপর্য বহন করিত। আপাতঃদৃষ্টিতে অনেকগুলি থারাপ লাগিত, আপাতঃ-শ্রবণে অনেকগুলি অশালীন
ও ক্রতি-কটু শুনাইত বটে, কিন্তু পরিণাম বিচারে দেগুলি বাস্তব সত্য বলিয়া
বুঝা যাইত। মুদলিম লীগের পাটনা অ ধবেশনে তিনি 'সেতানা'র অর্থাং
হিন্দু-প্রধান প্রদেশে মুদলিম-পীড়ন হইলে প্রতিশোধ স্বরূপ বাংলার
তিনি হিন্দু-পীড়ন করিবেন বলিয়া যে উক্তি করেন, যতই ক্রতিকটু
হউক, এটা ছিল এই ধরনের উক্তি এর মধ্যে তাঁরে সাধু উদ্দেশ্ত
ছাড়া আর কিছু ছিল না ছিল না বলিয়াই এমন বেয়াড়া অশোভন উক্তি
তিনি করিয়াছিলেন এমন এক সময়ে যথন তাঁর মন্ত্রিলার অর্ধেকই
হিন্দু এবং তাঁর সমর্থক কোয়েলিশন পার্টির এক-তৃতীয়াংশ মেম্বরও
হিন্দু। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এমন বহু দৃগতে আছে।

# (১৪) বাংলা-ভিত্তিক সমাধানের শেষ চেষ্টা

প্রয়েসিভ কোয়েলিশন গঠনও ছিল এমনি একটা ব্যাপার। আশু কারণ হয়ত ছিল তাঁর সামস্থিক প্রয়োজন। কিন্তু ভাব প্রবণ্ডা-বশে তিনি এমন এক কাজ করিয়াছিলেন, বাংলার রাজনৈতিক ভবিষাতের দিক হইতে যার সম্ভাবনা ছিল বিপুল। কিন্তু বরাবা যেমন, এ ারও তেমনি, হিন্দু নেতৃত্বের অদুরদর্শী সংখীণতা সে সম্ভাবনাকে নস্তাৎ করিয়া দিল। জিলা-হক হম্বকে তাঁরা নিজেদের অপুর স্থােগ মনে করিলেন। খাদে-পড়া বাংলার সিংহকে দিয়া তাঁরা এমন-সব কাজ করাইতে চাহিলেন। হক সাহেবকে দিয়া তাঁরা এমন-সব কাজ করাইতে চেটা করিলেন, একট তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুখা যাইত, সেওলি পরিণামে মুসলিম-সার্থ বিরোধী, স্বতরাং সে কাজ মুসলিম সমাজে হক সাহেবের স্পান্তির হওয়ার কারণ হইতে পারে। এই ধরনের কাজের মধ্যে নিমে মাজ করেব চিন্ত উল্লেখ করা যাইতেছে:

(১) আইন পরিবদের বিবেচনাধীন মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটির আলোচনা

# বাজনীতির পঞ্চাশ বছর

স্বারীভাবে স্থগিত হইল। ঘটনাচক্রে এই সময়েই আবিষ্প হকের ভাইস চ্যান্তেলারির অবসান হর। প্রথম হক মন্ত্রিসভার আমলে ১৯৪০ সালে তিনি ভাইস চ্যান্তেলার নিষ্ক্ত হন। লীগ নেতারা এই ঘটনার স্থাবহার করিলেন।

- (২) ১৯৪২ সালের ১২ই ফে জ্বরারি সিরাজ্বণঞ্জ প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কনফারেলে সভাপতিত্ব করিবার জন্ম জিলা সাহেব ১১ই ফে জ্বরারি কলিকাতা পৌছিলে তার উপর ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা জারির বাবস্থা হয়। কলিকাতার মুসলমানদের ফাটিয়া-পড়া রোষের মুখে তা পরিত্যজ্ঞ হয়। ফলে জিলা সাহেব আশাতীত ও বল্পনাতীত অভার্থনা পান এবং নলা হক মন্থিদভা অনাবশ্যক ভাবে একটা অপ্রিল্পতা অর্জন করেন।
- (e) জাপানী বোমার আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য যে এ আর পি প্রতিষ্ঠান আগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ১৯৪২ সালে ইহাকে সম্প্রসারিত করিয়া দিভিল ডিফেল নামে একটি স্বতম্ব বিভাগে রূপান্তরিত করা হইল। কলিকাতার অধিবাসীরা শতকরা আশি জনই হিন্দু, এই বৃজ্জিতে এক-ধারসে বহু হিন্দুকে এই প্রতিষ্ঠানে নৃতনভাবে নিযুক্ত করা হইতে লাগিল। মুসলিম লীগ-নেতারা এবং তাঁদের মুখপত্র 'আজান' এর বিরাট স্থযোগ গ্রহণ করিলেন। তাঁরা এই বাবন্ধার প্রতিবাদে দক্তরমত একটি প্রাদেশিক সন্মিলনী করিয়া বসিলেন। হক সাহেবের নয়া মন্ত্রিসভা মুস্লিম সমাজে আরও অপ্রের হইয়া পড়িলেন।
- (৪) ১১৪২ সালের ২৪শে অক্টোবর মরমনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ শহরের জামে মদজিদে পুলিশের গুলি বর্ষণ ও তার ফলে করেক জনের মৃত্যা। মদজিদের সামনে হিন্দুদের বাজনার অধিকার লইরা যোল বছর আগে ১৯২৬ সালে বরিশালের কুলকাঠি থানার পোনাবালিয়ার পর গুলি বর্ষণের মত ঘোরতর এটাই হিতীর ঘটনা। কিন্তু সেটা ছিল মসজিদের সামনে; আর এটা হইল মদজিদের ভিতরে। সেটা ছিল বৈত শাসনে ইংরাজ হোম মিনিস্টারের রাজদে শেতাক জিলা ম্যাজিস্টেট মিঃ রাজির আমলে, আর এটা হইল সারত শাসনে হক সাহেবের হোম মিনিস্টারের

#### भाविंखान चार्मानन

বাজদে হিন্দু জিলা ম্যাজিন্টেট মিঃ বানাজির আমলে। মুদলমানর।
স্বভাবতঃই খুংই উত্তেজিত হইল। বিচার বিভাগীর তদন্ত দাবি করিল
তারা। কিন্তু সরকার হকুম দিলেন জিলা ম্যাজিন্টেটকৈ দিয়া বিভাগীর
তদন্ত করিবার। জিলা ম্যাজিন্টেট ছিলেন মিঃ বানার্জী। তাঁর উপর
নানা কারণে জিলার মুদলমানরা অসন্তই ছিল। তার উপর তাদের
সন্দেহ ছিল মিঃ বানার্জীর জানামতেই ঐ গুলি চলিয়াছিল। স্বতরাং
প্রতিবাদে সারা জিলার এবং কমে সারা বাংলার মুদলমানরা ক্ষেপিয়া
গেল। কিশোরগজের মুদলমানরা সংগে-সংগে মদজিদের নামকরণ
করিল শহিদী মসজিদ। ঘটনাচক্রে এর কিছুদিন আগেই 'নংযুগ' হইতে
আমার চাকুরি গিয়াছিল। দে ব্যাপারেও আমি উপলব্ধি করিয়াছিলাম
যে মুদলিম মন্ত্রীরা, এমন কি ক্য়ং হক সাহেবও, ক্রমে অসহায় হইয়া
পড়িতেছেন। নয়া কোয়েলিশনের সাফলোর সন্তাবন। ক্রমেই তিরোহিত
হইতেছে।

এইভাবে হক সাহেবের প্রগ্রেসিভ কোয়েলিশন মুদলিম সমাজে চরম অপ্রিরতার পাত্র হইয়া উঠিল। ওিদকে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আলোলন জোরদার হওয়ার সাথে-সাথে ভারত সরকারের দমন-নীতিও কঠোরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। নেতাজী স্থভাষ চল্লের নেতৃত্বে 'আযাদ হিল্ল, ফোল্ল' বর্মা ছাড়াইয়া মনিপুরের কোহিমা শহর ধরে-ধরে। কাল্লেই বাংলার জনগণ সাধারণভাবে, এবং হিল্লুরা বিশেষ-ভাবে, ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবে উদ্দিপ্ত। প্রাদেশিক সরকার ভারত সরকারের হকুম-বরদার মাত্র। শাসনতল্লে যা কিছু স্বায়ত্ত শাসনাধিকারের বিধান ছিল, বুদ্ধের বিশেষ অংশ্বায় তার সবই আগাততঃ বাতিল। স্বতরাং হক মন্ত্রিসভাকেন, কোনও মন্ত্রিসভার পক্ষেই তথন জনপ্রিরতা রক্ষা সন্তর ছিল না। এই সমর মেদিনীপুরে কংগ্রেস আলোলনকারীদের উপর অমানুষিক পুলিশী যুগুম হইল। প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব গভর্গর জন হার্বাট'কে দুঃসাহসী কড়া চিঠি লিখিলেন। কিছ বিছু হইল না। ডাঃ শামাপ্রসাদ এই ফণ্ডকে পদত্যাপ করিরা

### রাজনীতির প্রকাশ বছর

হিন্দু স্মাজে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেন। কিন্ত কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বা আর কেউ পদত্যাগ করিলেন না।

এর পর আরও মাস ছরেক হক সাহেবের মন্ত্রি টিকিয়া থাকিল।
কিন্তু ওটা শুধু গদিতে টিকিয়া থাকা মাত্র। যুদ্ধাবস্থার রাজনৈতিক
ক্ষমতা থাটাইবার বিশেষ স্থযোগ ছিল না ধরিয়া নিলেও প্রগ্রেসিড
কোরেলিশনের আসল যে মহৎ উদ্দেশ্য দিল সাম্প্রনারিক সমস্পার
সমাধান করিয়া বাংলার হিন্দু-মুদলিমে একটা স্থায়ী ঐক্য-বন্ধন হাটি
করা, সে দিকেও নেতারা কিছু করিলেন না। মন্ত্রিম্ব রক্ষার কাজে
সবাই এত বাস্ত হইয়। পড়িয়াছিলেন যে দেশের রহত্তর সমস্পার কথা
ভাবিবার বােধ হয় তাঁদের সময়ই ছিল না।

# (১৬) নাথিম-মন্ত্রিসভা

এমনি অবস্থার ১৯৪০ সালের ২১ শেমার্চ তারিখে বি ীর হক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন। তিনি-চার দিন মধে ই ৩রা এপ্রিল নাযিমৃদ্দিন সাহেব মন্ত্রিসভা গঠন করেন। হক সাহেবের মত জনপ্রিয় নেতার নেতৃত্বের ও আইন পরিষদে নিশ্চিত মেজনিটির অভাব প্রণের আশার মুদলিম লীগ নেতারা হক সাহেবের আমলের মন্ত্রি-সংখ্যা ১১ হইতে বাড়াইয়া ১২ क्रितिलन बदर हिन्दू भन्नीत সংখ্যा ৫ इट्रेटि ७ क्रिलन । ट्रेटेस्त्राभीत মেম্বররা বরাবরের মতই মহিসভা সমর্থন করিয়া গেলেন। তবু নাযিম মম্বিসভা আইন পরিষদে কোনো কাজ করিতে পারিলেন না। কারণ নাধিম মন্ত্রিসভার আমলেই ১৯৪০ সালের আগস্ট সেপ্টেমরে (বাংলা ১১৫০ সালের ভার-আখিনে ) বাংলার ইতিহাসের স্বাপেকা ধ্বংস্কারী দৃভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। অনেকের মতে এই দৃভিক্ষ 'ছিয়ান্ত রের मचलतात्र' ( ) २१७ वारमा माम ) (हास वामक ७ पृतिवह हरेसा हम। দুভিক্ষের ব্যাপকতার ও বুছের প্রচণ্ডতার সময় আমরা প্রধানতঃ बान-वाहरनत खलारन कलिकालात वाहिरत यादेरल भावि बाहे। कारकरे मक्चरजत पृष्टिकत पृथ्विक विव व्याप्ति चहरक ए वि नारे मुध् মফবলে বাইতে পারি নাই, তাও নর। শহরের ভিতরেও আমরা

### পাকিন্তান আলোলন

পার হাটরাই কাজ-কর্ম করিতে বাধ্য হইরাছিলাম। তা করিতে 
গিরা কলিকাতা শহরের রাস্তা-ঘাটে সেদিন যা দেখিরাছিলাম তাই 
এতদিন পরেও বিষম যত্ত্বণাদারক দুঃস্বপ্নের মতই স্মৃতি-পথে উদিত হর 
এবং গা শিহরিরা উঠে। অভূক্ত নিরম্ন রুপ্ত অস্থি-চর্মসার উলংগ নর-নারীর 
মিছিল আমরা শুধু এই সমরেই দেখিরাছি। ডাস্টবিনে খাস্তের তালাশে 
মানুষে-কুত্তার কাড়াকাড়ি করিতে তখনই আমরা প্রথম দেখিরাছি। অভূক্ত 
উলংগ কংকাল সমূহের এই মিছিলের যেন আর শেষ নাই। কোথা 
হইতে এত লোক আদিতেছে? খবরের কাগ্যে পড়িলাম. শশ্ত-ভাণ্ডার 
পূর্ব বাংলার পল্পী-গ্রাম হইতেই এই মিছিল আদিতেছে বেশী।

(১৭) আকাল

বিশ্ব-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা হৃদয়-বিদারী এই দুভিক্ষের দায়িও ও অপরাধ বর্তে গিয়া নাঘিম মন্ত্রিসভার ঘাড়ে। পড়িবেই ত। তাঁদের আমলেই ত এই দুভিক্ষ হইয়াছে। এই দুভিক্ষে অনুমান পঞাশ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। বদনাম তাঁদের সইতেই হইবে।

কিছ সতা বথা এই যে দুভিক্ষের কারণ ঘটিয়াছিল এই মন্ত্রিসভার গদিতে বসার আগেই। এই যুক্তিতে পূর্বতা মন্ত্রিসভা মানে বিতীর পর্বারের হক-মন্ত্রিসভাকেই দুভিক্ষের জক্ত দারী করা হয়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে এই দুভিক্ষের দারিত্ব বন্ধনের আপ্রাণ চেষ্টা হয় উভয় পক্ষ হইতে। প্রাদেশিক মুদলিম লীগের প্রচার-সম্পাদক হিসাবে আমি নিজে 'আকাল আনিল কারা?' নামে পুন্তিকা লিংয়াছিলাম। তাতে মুদলিম লীগ মন্ত্রিসভাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ সাব্যস্ত বরিয়া হক-মন্ত্রিসভাবেই অপরাধী প্রমাণ করিরাছিলাম। কিছ সত্য কথা এই যে এসব ছিল নির্বাচনের প্রান্তালে পার্টি-প্রপাগেণ্ডা। প্রকৃতপক্ষে ঐ আকালের জক্ত এককভাবে দুই মন্ত্রিসভার কেইই দারী ছিলেন না। উভয় মন্ত্রিসভাই অংশতঃ দারী ছিলেন। আসলে আকালের কারণ ঘটাইয়াছিলেন ভারত-সরকার। যুক্ষ-প্রচেষ্টার অক্তত্ম পছা হিসাবে ভারা বাংলার চাউল যতটা পারিলেন 'সংগ্রহ' করিয়া বাংলার বাইরে স্ক্র জক্ত্রলপুরে ওদাম-জাত করিলেন।

জাপানীদের হাত হইতে দেশী যানবাহন সরাইবার মতলবে 'ভিনারেল পলিসি' হিসাবে নদী-মাতৃক পূর্ব-বাংলার সমস্ত নোঁকা ধ্বংস করিয়া জনসাধারণের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম ও বাবসা বাণিজা অচল করিয়া দিলেন। চরম প্রয়োজনের দিনেও ভারত সরকার বাংলা-হইতে-নেওয়া চাউল-ভূলিও ফেরত দিলেন না। বাংলা সরকার (নাযিম-মন্ত্রিসভা) বখন বিহার হইতে উদ্ভ চাউল খরিদ করিতে চাইলেন, তখন বাংলাসহ অস্থান্থ প্রদেশের হিন্দু-নেতারা চাউল সরবরাহের প্রতিবাদ করিলেন। কেউ-কেউ প্রাই বলিলেন, খান্ত-ঘাটতির বাংলা দেশ কেমন করিয়া পাকিস্তান দাবি করে, তা শিখাইতে হইবে। এগুলি আকালের বাইরের কারণ। এগুলির জন্ম হক-সরকার বা নাযিম-সরকার কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।

# ( ১৮ ) काकाटमत माग्निक

কিন্তু যে জন্য তাঁদেরে দোষ দেওরা বার, সেটা ছিল তাঁদের দারিত চাতি ও কর্তবা-ক্রটি। নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকার হিসাবে বা তাঁদের কর্তব্য ছিল তা তাঁরা করেন নাই। তাঁরা সম্পূর্ণ আমলাভারিক সরকারের মত কাজ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁরা অবস্থা জানিয়াও নিজেরা সাবধান হন নাই। বিভীরতঃ জনসাধারণকে সাবধান করেন নাই। বরঞ্চ প্রকৃত অবস্থা জনসাধারণ হইতে গোপন করিয়াছেন। খাজাভাব অনিবার্থ আসর, তবু বলিয়াছেন কোনও অভাব নাই। আনাহারে লোক মরিতে শুরু করিয়াছে, তবু বলিয়াছেন কেউ মরে নাই। বারা মরিয়াছে তারা খাজের অভাবে মরে নাই। অতি ভোজনের দক্ষন গেটের পীভার মরিয়াছে ইত্যাদি।

দারিছহীন আমলাতারিক সরকারের এটা চিরস্তন অভ্যাস। দেশবাসী এই সরকারী অভ্যাসের সাথে স্পরিচিত। পাকিস্তানেও আব্দো চলিতেছে। গশতমের অভাবই এর কারণ। এ অবস্থার জনসাধার্ণের প্রতি বেমন সরকারের দারিদ্ধ-বোধ নাই; সরকারের প্রতিও তেমনি জনসাধারণের

### পाक्छान जामानन

কোনও দায়িত্ব-বোধ নাই। পাঠবগণ সাম্প্রতিক এমন ঘটনার কথা জানেন। বক্সা বা বুণি-ঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ ঘোষণা করিতে গিয়া প্রথমে সরকার পক্ষ যেখানে বলিয়াছেন মাত্র চার জন মারা গিয়াছে, সেখানে জন-দাধারণের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে চলিশ হাজার মারা গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত অনেক হিসাব-কিতাব করিয়া সরকার স্বীকার করিয়াছেন চার হাজার মারা গিয়াছে। জনসাধারণও যেন সেই সংখ্যা মানিয়া লইয়াছে। এ যেন আগের দিনের চকবাজ্বারে জিনিস খরিদ করা। पाकानमात्र दाकित्वन औं ह है कि। थिन त्र विल्लन हात्र वाना। দামাদামিতে শেষ পর্যন্ত দশ আনায় খরিদ বিক্রি হইল। গণভষ্টীন আমাদের দেশের জনগণ ও সরকারের সম্বন্ধ আজও তাই। জনগণ যত বেশী ক্ষতি দেখাইয়া যত বেশী চাহিয়া যত বেশী আদায় করিতে পারে তাই লাভ। আর সরকারও ক্ষতি যত বমাইরা সাহায্য যত কম দিয়া পারেন ততই লাভ। যুদ্ধাবস্থার দক্ষন তৎকালীন সরকার দুইটি নিবাচিত মন্ত্রিসভা হইয়াও কার্যতঃ ছিলেন আমলাতান্দিক। মন্ত্রীদের অপরাধ ছিল এই যে জনগণের কোনো কাজে লাগেন নাই তবু তাঁরা গদি আকড়াইয়া পড়িয়া ছিলেন।

কথার আছে চরম দুদিনে মানুষের অজ্ঞাত প্রতিভার সন্ধান হয়।
পঞ্চাশ সালের ঐ নযিরহীন আকালে মুসলিম বাংলা নিজের মধ্যে
কিছু কিছু মানব-সেবীর সন্ধান পাইরাছিল। এঁদের মধ্যে শহীদ
হহরাওরাদীর নাম সকলের আগে নিতে হয়। অত অভাবের মধ্যেও
ধৈর্য ও সাহসে বুকে বাঁধিরা গ্রুয়েল কিচেন ও লংগরখানা খুনিরা তিনি
কি ভাবে আর্ত ও কু্ধার্তের সেবা করিরাছিলেন, সেওলি পরিদর্শনের
কল্প আহার-নিদ্রা ভুলিরা দিনরাত চড়কির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সেটা
ছিল দেখিবার মত দুশ্য।

### ১৯ পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রূপায়ণ

আরু পুরে ওকাজতি শুরু করিয়াছি। নৃতন জারণার বাবসা শুরু করিয়াছি। ত্তরাং মওকেল কুম, অবসর প্রহুর। বিকালটা একদম রি। বাসার কাছেই 'আজাদ' আফিস। 'আজাদের' স্পাদকীয় ও মানেকারীর

বিভাগের প্রায় সকলেই আমার বন্ধু-বাছব। কাজেই প্রায় সেখানেই चाष्टा। बृतिहात प्रमेख प्रमाता चारलाह्ना बदः चरनक करता प्रमाधानक হয় সংবাদ-পত্ৰ-আফিসে। 'আজ্ঞাদ' আফিসেও তাই হইত। আমি ছাড়া আরও লোক জুটীতেন। এই সব বৈঠকে আমি যেমন পারিলাম বন্ধদেরে ফ্যাসি-বিরোধী বরিতে। বন্ধুরাও তেমনি পারিলেন আমাকে পাবিস্তান-বাদী করিতে। বন্ধুদের যুক্তি-তর্ক ছাড়া ডাঃ আবেদকারের ইংরাজী 'পা'কস্তান' ও বন্ধবর মুক্তিবর রহমানের বাংলা 'পাকিস্তান' এই দুইখানা বই ভাষার মনে বিপুল ভাবান্তর আন্য়ন করিল । আমি পাকিস্তান-বাদী হইরা গেলাম। কিন্ত এ সম্পর্কে দুইটা বিচার্ষ বিষয় थाकिल। এक. भाकिन्तान मावित्क (मम वित्मान्त मकल हिन्द्रका कार्ष গ্রহণযোগ্য করিতে হইলে উহাকে একটা ইনটেলেকচুয়াল রূপ দিতে হইবে। ইতিহাস তৃগোলও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের বিচারে উহাকে যুক্তিসহ ও প্রাাবটিক্যাল क्तिर्ए रहेर्त । पृष्टे, गुथु धर्मत्र जारक भाकिसान जानिस्न साझारपत প্রাধাস হওয়ার সভাবনা আছে। মোলাদের প্রভাবে মুসলমানরা কেবল পিছন ফিরিরা রাস্তা চলে। তাই জীবন-পথে মুসলমানরা এত বেশী হোচট খাইছেছে। ধর্মীয় ভ্রাত্তের নামে রাষ্ট্র গঠিত হইলে তাতে কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থ বিপন্ন হইতে পারে। এই দুইটা সম্বাবনাকে ঠেকাইতে হইবে। এই আলোচনার ফলে প্রথম উদ্দেশ্যের জন্ম পূর্ব পাবিস্তান রেনেস্গী সোসাইটি গঠন করা সাবাস্ত হইল। বিতীয়টা সম্বন্ধে বন্ধুরা আমাকে আখাস मिरमन त्य किंद्रा मारहरवद्र में वाखेव-खानी में पान तिजात तिज्**र ये** ताहे গঠিত হইবে, তাতে মোলাদের প্রাধান্ত থাকিতে পারে না। এই প্রসংগে বন্ধুরা থবরের কাগয় খুজিয়া সাম্প্রতিক একটা ঘটনার দিকে আমার দৃষ্টি আবর্ষণ করিলেন। মুসলিম লীগের অক্ততম নেতা মাহমুদাবাদের তরুণ রাজা সাহেব এক বজ্ঞার বলিরাছিলেন বে পাকিস্তানে কোরআনের আইন অনুসারে শাসন-কার্ব চলিবে। জিলা সাহেব পরদিনই তার প্রতিবাদে খ্বরের কাগবে বিংতি দিরা রাজা সাহেবকে ধনকাইরা দ্রাছেন এবং বলিরাছেন, পাকিন্তান একট প্রগতিবাদী মন্তার্ম গণতামিক রাষ্ট্র ছইবে। আর অমিদার-ধনিকদের প্রাধান্ত সহত্রে বছুরা বলিলেন বে পাকিতান-

#### পাকিন্তান আন্দোলন

সংশ্লামেই যদি জনগণের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যার, তবে সে সভাবনা একেবারেই অংকুরে বিনষ্ট হইতে পারে। এ অথস্থার বাংলার কৃষক-প্রজা নেতা ক্মীরা যদি সদল-বলে মুদলিম লীগে, স্তরাং পাকিস্তান-সংগ্রামে, শামিল হইরা যান, তবে এদিককার বিপদ সম্পূর্ণরূপে দূর হইরা ঘাইবে।

# (২০) সহকর্মীদের সাথে শেষ আলোচনা

কথাটা আমার খুব পছল হইল। কৃষক প্রজা নেতাদের মধ্যে যাঁদেরে আমি কলিকাতার উপস্থিত পাইলাম, তাঁদের স্বলকে আমি আমার বাসায় দাওরাত করিলাম। মৌঃ আশরাফৃদ্দিন চৌধুরী, মৌঃ শামস্থদিন আছমদ, মিঃ আবু হোদেন সরকার, অধ্যাপক হমারুন কবির, নবাব্যাদা হাসান আলী, মোঃ গিয়াফুদিন আহমদ ও চৌধুবী নুরুল ইসলাম প্রভৃতি নেতৃরন্দ আমার বাসায় সমবেত হইলেন। অনেক আলাপ-আলোচন। হইল। কিন্তু আমার মতবাদও বিল্লেষণ তারা গ্রহণ ক রিলেন না। তবে আলোচনা ভাংগিরাও দিলেন না। পর-পর করেকদিন ধরিয়া আলোচনা চলিল। তৎকালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন খুবই জোরদার হইরাছে ' ইউরোপে হিটলারের জয়-জরকার। মিত্র পক্ষ সহ ইংরাজরা প্রায় ফতুর। এশিয়ায় জাপান ইংগ-মার্কিন শক্তিকে মারের পর মার দিতেছে। স্কাষ বাবুর নেহুছে 'আযাদ-হিল্-ফোজ' কোছিমায় পৌছিরাছে। এমন পরিবেশে মুসলিম লীগের সহিত মার্ক করার প্ররোজনীয়তা সকলের কাঙ্গেই খুব ক্ষীণ মনে হইল। আমাদের আলোচনা সভা ভাংগিয়া গেল ৷ আমার এদিককার চেষ্টা বার্থ হওয়ার আমি ধবরের কাগবে বিশ্বতি দিয়া কৃষক-প্রজা কর্মীদের কর্তব্য সম্বন্ধে আমার মতামত বাক্ত করিলাম। আমার এই সব বিরতি মুসলিম লীগের মুখপত্র 'আজাদ' ছাড়া আর কেউ ছাপিলেন না। ফলে বন্ধুরা প্রার সকলেই ধরিয়া নিলেন আমি মুসলিম লীগে বোগদান করিরা यिशिताहि । अठः शत कृषक-श्रका कर्मीत्मत कार्ट आभात उभरित्मत वडावजःरे काम मृना बाकिन मा।

# (২১) রেনেগা সোসাইটিতে মোগদান

ইতিমধ্যে আজাদ-দম্পাদক মোঃ আবুল কালাম শামস্থাদন প্রভৃতির উদ্বোগে প্রতিষ্ঠিত রেনেসাঁ সোসাইটির মতবাদে আমি আকৃষ্ট হইলাম। শামস্থাদন ও আমি একই ম্যানদনের পাশাপালি স্থাটে থাকিতাম। রাতদিন আমাদের মধ্যে রাজনীতিক বিবর্তনের ও যুদ্ধ-পরিস্থিতির আলোচনা হইত। আমাকে বুলাইবার জন্ম শামস্থাদিন প্রারই তাঁর সহক্ষী মুজিবুর রহমান খাঁ ও হাববুলাহ বাহারকে সংগে নিয়া আদিতেন। দীর্ঘক্ষণ ধ্রিয়া গরম আলোচনা হইত। ফলে আমি রেনেসাঁ সোসাইটিতে যোগদান করিলাম। এরা আমার প্রাপ্যাধিক মর্যাদা দিলেন। আমাকে মূল সভাপতি নির্বাচন করিয়া পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সন্মিলনীর আয়োজন করিলেন।

১৯৪৪ সালের ৫ই মে তারিখে ইসলামিরা কলেজের বিলনারতনে বিপুল উৎসাহ উদ্ধনের মধ্যে এই সন্মিলনী হইল। মওলানা মোহান্দ্রদ্ আকরম খাঁ সন্মিলনী উলোধন করিলেন। আমি হইলাম মূল সভাপতি। শামস্থাদিন হইলেন অভার্থনা সমিতির চেয়ারমাান। অধ্যাপক ডাঃ স্থানাছন সরকার, ডাঃ সাদেক, ডাঃ সৈরদ সাজ্বাদ হোসেন, অধ্যাপক আদমুদ্দিন, মৌঃ আবদুল মওদুদ, মৌঃ হবিবুলাহ বাহার, শ্রীবৃক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রভৃতি বহু মনীয়া বিভিন্ন শাখার সভাপতি হইলেন। কলিকাতার বহু লেখক সাহিত্যিক ছাড়াও মুসলিম বাংলার রাজনীতিক নেতাদের প্রায় সকলেই এই সন্মিলনীতে উপন্থিত ছিলেন। নেতাদের মধ্যে জনাব এ কেক্ষেপুল হক, তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী থাজা নাযিমুদ্দিন, শহীদ স্বহরাওরাদ্দিন, ডাঃ মেজর সার হাসান স্বহরাওরাদ্দিন, মোঃ আবুল হাশিম, মৌঃ তমিনুদ্দিন খা এবং নাবিমুদ্দিন মন্ত্রিগরানী, মৌঃ আবুল হাশিম, মৌঃ তমিনুদ্দিন খা এবং নাবিমুদ্দিন মন্ত্রিগরানী সকল মন্ত্রী উপন্থিত ছিলেন। ছাত্র-তর্মার বিশালাকার হলট একেৰারে জন-জন্মাট করিয়াছিল।

সামার অভিভাবণটা পুরই জন্প্রির হইরাছিল। উহার করের হাজার কপি বিজের হইরা গিরাছিল স্থিলনীতেই। জামার জডিজারণে দুইটা মূল কথা বলিরাছিলাম বা মুগলিম লীগ নেডুর্লের মতের সুংক্রে

### পাৰিস্তান আন্দোলন

বেমিল হইয়াছিল। বোধ হয় সেই জনাই নতুনও লাগিয়াছিল। প্রথমতঃ আমি বলিয়াছিলাম, পাকিস্তান দাবিটা প্রধানতঃ কালচারেল অটনমির দাবি। বলিয়াছিলাম, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেয়েও কালচারেল অটনমি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই দিক হইতে পাকিস্তান দাবি শুধু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাবি নয় এটা গোটা ভারতের কালচারেল মাইনরিটির জাতীয় দাবি। দিতীয় কথা আমি বলিয়াছিলাম যে ভারতীয় মুসলমানয়া হিন্দু হইতে আলাদা জাত ত বটেই বাংলার মুসলমানরাও পশ্চিমা মুসলমানদের হইতে পৃথক জাত। বলিয়াছিলাম, শুধুমাত্র ধর্ম জাতীয়তায় বুনিয়াদ হইতে পারে না। আমি আরব পারশ্র তুরকের মুসলমানদের ও ইউরোপীয় খ্টানদের দেশগত জাতীয়তার নিয়য় দিয়াছিলাম। কথাটা মুসলিম লীগের তৎকালীন মতবাদের সংগে বেয়য়া শুনাইলেও সমবেত মুসলিম লীগ নেত্রলের কেউ প্রতিবাদ বরেন নাই। কারণ কথাটা ছিল মূলতঃ সত্য।

মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি ধর্ম-ভিত্তিক জাতীরতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যে সব মুসলিম ও হিন্দু সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজ-নৈতিক কর্মী পাকিস্তান দাবির বিক্ষতা করিতেছিলেন আমার অভিভাষণ তাঁদের অনেকেরই দৃষ্টি ভংগিতে থানিকটা পরিবর্তন আনিতে সক্ষম হইল। আমার অনেক শ্রন্থের ও প্রবীণ কৃষক-প্রজা ও কংগ্রেস-কর্মীদের মধ্যে ধারা নিখিল ভারতীর জাতীরতার মোকাবিলায় বাংগালী জাতীরতার দাবি তোলার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরা এই মত প্রচারেও উল্লোগী হইলেন। বমরেড রায় বাতীত কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড বংকিম মুখার্জী, কমরেড পি. সি. বোলী প্রভৃতি অনেকেই পাকিস্তান দাবিকে ন্যাশনাল মাইনিরিটির আছা-নিরম্বণাধিকার বলিয়া মানিয়া নিলেন।

কৃষক-প্রজা নেতৃরশের সহিত আলাপ-আলোচনার স্বফল পাওরা না গেলেও আজাদে প্রকাশিত আমার আবেদনের স্বফল হইল। বিভিন্ন জিলার কৃষক-প্রজা কর্মীদের অনেকেই আমার মত স্মর্থন করিয়া এবং কেহ-বেহ আরো কৃতিপর প্রশ্ন সম্বদ্ধে আলোকপাত করিতে অনুরোধ ক্রিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। সবচেরে বেশী আন্শিত হইলাম সমিধিক

প্রেসিডেণ্ট মওলানা আবদুলাহিল বাকী সাহেবের পত্র পাইরা। তিনি আমার সাথে সম্পূর্ণ একমত। এমন কি আমার লেখা পড়িবার আগে হইতেই তিনি এই লাইনে চিন্তা করিতেছিলেন। আমাকে এ ব্যাপারে আরও অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহ দিলেন।

### (২২) শহীদ সাহেবের চেষ্টা

আমি কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ন্যাশনাল প্রাটফর্ম ও কৃষক-প্রজা সমিতিকে সে প্লাটফর্মের অন্যতম শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান বলিতাম। এই কথার স্থত্ত ধরিরা শহীদ সাহেব কৃষক-প্রজা সমিতিকে কংগ্রেসের বদলে মুদলিম লীগের শ্রেণী-শাখা হইতে উপদেশ প্রদান করেন। কিছুদিন আলোচনার পর তিনি লীগ-কৃষক-প্রজা-যুক্ত ব্রুট গঠনের প্রস্তাব দেন। আমি আনশের সাথে এই প্রস্তাব মলনীতি হিসাবে সমর্থন করি। কৃষক-প্রজা সমিতির অনাতম বিশিষ্ট সদস্য মিঃ নির্গল কুমার শোষ শহীদ সাহেবের বিশ্বন্ত লোক ছিলেন। তিনি আমার ও আমার সহকর্মীদেরও ঘনিট বন্ধ ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে শহীদ সাহেবের সহিত कृषक-शका निजादित वालाहिना हरत। तम भर्वत्र महीर मार्ट्यत প্রস্তাব এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল: প্রাদেশিক আইন পরিষদের ও আইন-সভার মোট মুসলিম আসনের শতকরা ৪০টি আসনে কৃষক-প্রজা পার্টির মনোনীত প্রার্থীকে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী বলিয়া গণা করা হইবে। কৃষক-প্রজা পার্টর এম এল এরা মুসলিম লীগ পাল মেণ্টারি পার্টির ভিতরে স্বতম গ্রুপ হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন; কিন্ত মুসলিম লীগ পার্টর ডিসিল্লিন মানিরা চলিতে হইবে।

প্রজাবট আমি হহণ করিলাম এবং আমার পূর্বোক্ত সহকর্মীদেরে দিরা ইহা হহণ করাইবার জন্য আবার আলোচনা সভার আরোজন করিলাম। নির্মল বাবু এ ব্যাপারে যথেই চেটা-চরিত্র করিলেন। কৃষক-প্রজার স্বার্থ এতে যথেই রক্ষিত হইবে বলিরা নিজেও বুবিলাম, শহীদ সাহেবও আমাকে বুখাইলেন। তিনি আমাকে দেখাইলেন, কৃষক-প্রজা পার্টির মনোনীত শতকরা ৪০টি সদস্য ছাড়াও মুসলিম লীগের মনোনীত

#### পাকিন্তান আন্দোলন

শতবরা ৬০ জনের মধ্যেও অধে কৈর বেশী কৃষক-প্রজা শ্রেণীর লোক थाकिर्दा कृषक-श्रकात शार्थत वााभारत छात्रा निक्तत्र कृषक-श्रका সমিতির কর্ম-পন্থার সমর্থক হইবেন। ফলে মুদলিম লীগ পাল'চেমন্টারি পার্টি'র মধ্যে কৃষক-প্রজা প্রতিনিধিদের বচ্ছল মেজ্বিটি হইবে। এইভাবে বাংলার আইন পরিষদের এলাকার কার্য্য-কলাপে কৃষক-প্রজাব স্বার্থ রক্ষিত ত ইইনেই, গোটা পাকিস্তান-আলোলনেও কৃষক-প্রজার দাবি প্রতিফলিত হইবে। শহীদ সাহেবের এই প্রতিশ্রুতিতে দলেহ করিবার কোনও কারণ ছিল না। বস্তুতঃ মুদলিম লীগকে মুদলিম জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করিবার পদক্ষেপ রূপে জমিদারি উচ্ছেদকে মুদলিম লীগের व्यापर्ण दिमार्व श्रद्धन कर्ता दरेशाहिल। প্রাদেশিক মুসলিম लीन কাউ সিলে এইপ্রস্তাব পাশ হইয়াছিল আমার উপদেশে এবং বন্ধুবর জনাব নুকুল আমিন ওজনাব গিয়াস্থদিন পাঠানের আন্তরিক ও অবিগ্রান্ত প্রধান 🤃 ময়মনসিংহ জেলার প্রতি নিবিদের দৃঢ় মনোভাবে ও সমবেত চেষ্টায় এটা সম্ভব হইয়াছিল। বিনা-ক্ষতিপুরণে জমিদারি উচ্ছেদের প্রস্তাবও কাউলিলে তুলা হইরাছিল। এটাও ময়মনসিংহের প্রতিনিধিরাই করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়-বড় কতিপয় নেতার প্রবল বিকদ্ধতার ফলে প্রস্তাবটি পরিতাক হয়।

# (২৩) মুসলিম লীগে যোগদান

বাহেকে শেষ পর্যন্ত আমার সহক্ষী বন্ধুরা এই প্রস্তঃবে রাষী হন
নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কৃষক-প্রজা সমিতির সভাপতি মওলানা
আবদুলাহিল বাকী শহীদ সাহেবেব প্রস্তাব মানিয়া লইতে বাজিগত
ভাবে সন্তঃ ইইয়াছিলেন। কিন্তু একথাও লিখিয়াছিলেন যে তিনি নিজে
আইন সভার মেষর না হওয়ায় এ বিষয়ে কোনও নির্দেশ দিবার
যোগ্যতা রাখেন না; এ ব্যাপারে চূড়ান্ত মত দিবার তারাই অধিকারী।
কৃষক-প্রজা-পার্টির এম-এল-এ গণতাদের চূড়ান্ত মতে শহীদ সাহেবের
প্রস্তাব অক্সাহ্য করিলেন। অপচ কৃষক-প্রজা সমিতির ওয়াকিং ক্ষিটির
বৈঠক দেওয়াও হইল না। অবশেষে অগত্যা আমি মুসলিম লীগে
যোগদান করিয়া খবরের ক্ষাগ্যের বিশ্বতি দিলাম। সমিতির সভাপতি

মওলানা আবদুলাহিল বাকী সাহেব এই সিদ্ধান্তের জন্ম আমাকে মোবারকবাদ দিয়া পত্র লিখিলেন। কয়েকদিন পরে তিনিও মুদলিদ শীগে যোগদান করিলেন। কৃষক-প্রজা সমিতির নেতা ও কর্মীদের মধ্যে অভাবত:ই বিদ্রান্তি ও বিশৃংখলা দেখা দিল। ব্যক্তিগত ভাবে বাঁর যেমন ও যখন স্থবিধা হইল, কৃষক-প্রজা নেতারা তেমন ও তখন মুসলিম লীগে যোগদান করিতে লাগিলেন। यै।রা কংগ্রেসের দিকে হেলিয়া ছিলেন, তাঁরা প্রাপুরি ও খোলাখুলি কংগ্রেসে চুকিয়া পড়িলেন। অবশেষে নবাব্যাদা হাসান আলী এবং আরও পরে সমিতির সেকেটারি মো: শামস্থাদন আহ্মদ, এসিন্টেন্ট সেকেটারি মো: নুরুল ইসলাম চৌধুরী এবং মোঃ গিয়াস্থদিন আহমদ এম এল এ ও মুদলিম লীগে যোগ দিলেন। এক নবাবযাদা হাসান আলী ছাড়া আর সকলে আসল নির্বাচনে মুদলিম লীগের টিকিট চাহিয়া এই বদনামের ভাগী হইলেন যে তারা টকিটের জভই মুসলিম লীগে যোগ দিয়াছেন। এক শামস্থদিন সাহেব ছাড়া আর কেউ লীগের টিকিট পান নাই। এইরপে বিচ্ছিন্ন ভাবে কৃষক-প্রজানতারা কেউ কংগ্রেসে এবং বেশীর ভাগ মুদলিম লীগে যোগদান করায় কৃষক-প্রজা সমিতি কার্যতঃ লোপ পাইল। অথচ কোন প্রতিষ্ঠানেই তারো নিজেদের অন্তিবের কোন স্ট্যাম্প বা ছাপ রাখিতে পারিলেন না।

এই কারণে আজও অনেক সময় আমার মনে হয়, যথাসময়ে সহরাওয়াদী-ফরমূলা গ্রহণ করিলে কৃষক-প্রজা সমিতির ভাল ত হইতই, মুসলিম লীগ রাজনীতিতে এবং পরবর্তী কালে পাকিস্তান রাজনীতিতেও অধিকতর স্বস্থতা দেখা যাইত।

# क्षिप्रहे अक्षाम

# পাকিন্তান হাসিল

### (১) পার্লামেন্টারিয়ান হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা

আমি কলেজ জীবন হইতেই সক্রিয় রাজনীতি করিতেছিলাম বটে কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা-প্রভাবে কতকটা এবং নিজের মেযাজ-মধির ফলে কতকটা, আমি কোনও নির্বাচনে প্রার্থী হই নাই। কিং মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ার পর তংকালীন দেকেটারি বন্ধুবর আবেল হাশিমের প্রভাবে আমি ১৯৪৬ সালে একবার প্রাদেশিক আইন পরিষদের এবং দুইবার কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ( গণ-পরিষদ ) মেম্বর হইবার চেটা করিয়াছিলাম। তিনবারই আমি নিরাশ হইরাছিলাম। (১) প্রাদেশিক মুসলিম লীগ আমাকে প্রাদেশিক আইন পরিষদের প্রার্থী হিদাবে মনোনরন দান করেন। কিছু কেন্দ্রীয় পাল'মেন্টারি বোড' আমার নাম বাতিল করিয়া আজাদ-সম্পাদক মৌঃ আবৃদ কালাম শামস্থদিনকে মনোনীত করেন। (২) আমি ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাদে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে গণ-পরিষদের মেম্বর নির্বাচিত হইলাম। গণ-পরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লী যাওয়ার জন্য তৈয়ারও হইরা ছিলাম। এমন সময় জিলা সাহেব গ্র-পরিষদ ব্যুক্ট করার নিদে'শ দিলেন। আমার মেম্বরগিরি করা আর হইল না। (৩) এর পরে পাকিস্তানের জন্য স্বতম্ব গণ-পরিষদ গঠনের সময় মুসলিম লীগ আবার আমাকে মনোনীত করিলেন। বংগীয় ব্যবস্থা-পরিষদের মুস্লিম মেবরদের ভোটে গণ-পরিষদের মুদলিম মেমর নির্বাচিত হওয়ার বিধান ছিল। সিংগল ট্রালফারেবল পদ্ধতিতে এই ভোট দিবার নিয়ম ছিল। যে তিনজন মুসলিম মেশর আমার ভাগে পড়িরাছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন মুদলিম লীগের 'হইপ' অমান্ত করিরা আমার স্থলে অন্য লোককে ভোট দিরাছিলেন। ফলে আমি নির্বাচিত হইতে পারি নাই। এইভাবে তিন-

# পাকিস্তান হাগিল

তিন বার চেটা করিরাও আমি মুদলিম লীগের সেবক হিসাবে কেন্দ্রীর অথবা প্রাদেশিক আইন পরিষদের মেধর হুইতে পারি নাই। বুঝিলাম মুদলিম লীগের লোক হিসাবে মেধর হওরা আমার বরাতেই ছিল না।

# (২) শীগের প্রচার সম্পাদক

বংগীয় আইন পরিষদের আসনে প্রাদেশিক লীগের-দেওয়া আমার নমিনেশন বে দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড বাতিল করিলেও আমি তাতে ষোটেই মনকুর হইলাম না। বরঞ মুবলিম-লীগের পাবলিসিট সেকেটারি হিসাবে আমার সমন্ত শক্তি লীগ প্রার্থীদের জয় লাভের জন্য নিয়োজিত করিল ম। এ ছাড়া আমি প্রচাবের ধারাই বদলাইয়া দিলাম। বন্ধুদের আখাস সত্ত্বেও আমার মনের এই সংশেহের ভাব দূব হয় নাই যে ধর্মীয় জাতিত্বের লোগানে যে রাই দাবি করা হইতেছে, তাতে কৃষক-শ্রমিকের অর্থনৈতিক স্বার্থ নিরাপদ নর। তাই আমি ইলেকশনী দ্লোগান ও ষিকিরকে বিশ্বতি-ইশতাহারে বধাসম্ভব গণমু নী করিতে লাগিলাম 🕛 আমার এখ**িরার এই পর্যন্তই ছিল। কারণ মুদলিম লী**গের ইলেকশন মে**িফে**স্টো লিখিবার ভার আমার উপর ছিল না; তাতে হস্তক্ষেপ করিবারও আমার কোনও ক্ষমতা হিলানা। প্রাদেশিক মুদলিম লীগের তিন বছর আগে-গৃহিত-জনিদারি-উচ্ছেদের প্রস্তাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া-ন'-দেওয়া সম্পর্কে কোনও কথা ছিল না। এই নীরবতার পূর্ণ হ্রোগ আমি গ্রহণ 'লাংগল যার মাটি তার' 'বিন। ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ চাই' 'কারেমী স্বার্থে। ধ্বংস চাই' 'গ্রমিক যে মালিক সে', 'জনগণের পাণি স্থান' 'কৃষক-শ্রমিকের পা কিস্তান' প্রভৃতি স্লোগান তৈরি করিরা পোস্টার প্লাক ড' ছাপাইরা বস্তায় বস্তায় ম দম্বলে প'ঠ ইতে লা গলাম । বিশেষ করিরা আমার নিজের জিলা মন্নথনিসংহে এটা করা অতি সহজ ছিল। এ জিলার-কৃষক-প্রজা আলোলন জোরদার ছিল। এথানকার ছাত্র-তরুণরা প্রায় সকলেই জমিবারি-ধনতম বিরোধী ছিল। এইসব ছাত্র-তক্ষণের বারা গঠিত ভলাটিরার বাহিনীর স্নোগান-বিকির ও পোস্টার-গ্লাকার্ডে বভাবতই এইসব দাবি সহকেই স্থান পাইল।

### পাকিন্তান হাসিল

# (৩) বিনা ক্ষতিপুরণে জমিদারি উচ্ছেদ

এ ছাড়া আরেকটা বড় স্থবোগ মিলিল । ময়মনিদি হ জিলার গড়বুগুঁত নির্বাচনী এলাকার আমাদের প্রার্থী ছিলেন খান বাহাদুর গিয়াসুদ্ধিন পাঠান। পাঠান সাহেব জিলা মুসলিম লীগের দেকেটারি। তাঁর সাফল্যের উপর মুসলিম লীগের মান ইষ্বত নিভ'র কংতেছিল। পাঠান সাহেব বিচক্ষৰ প্ৰগতিবাদী রাজনীতিজ্ঞ ও ভাল অর্গ্যানাইযার হওয়া সত্ত্বে নিজের এলাকায় তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন ন।। পক্ষান্তরে তার প্রতিক্ষা প্রাথা মওলানা শামস্থল হদা খুবই জনপ্রিয় প্রজা-নেতা ছিলেন। কৃৎক-প্রজা আন্দোলনে তাঁর দান ছিল অসামা। আগের সাধারণ নির্বাচনে তিনি কৃষক-প্রজা প্রার্থী হিসাবে তংকালীন মুসলিম লীগ প্রার্থীকে বিপুল ভোটে হারাইয়া নিবাচিত হইরাছিলেন । মাত্র করেক বছর আগে তিনি ছিলেন আমার সমানিও স্বক্রী। অথচ মুসলিম লীগের অর্থাৎ পাকিস্তান দাবির সাফলের খাতিরে তাঁকেই পরাজিত করা দরকার হইয়া পড়িল। পাঠান সাহেবের সাফল্য নিভিত করিবার জন্ম আমি শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেবের অনুমোদনক্রমে গফরগার এইট সন্মিলনীর আয়োজন করিলাম। জিলা মুসলিম লীগের স্ভাপতি মিঃ নুষ্ণল আমিন সাহেবকে চেয়ারমাান ও জিলার অস্তুতম জনপ্রিয় সুবক্তা ও শংগঠক গছরগাঁর বাশেশ। মিঃ আবদুর রহমান খাঁ সাহেবকে সেকেটারী করিয়া একটি শন্তিশালী অভার্থনা কমিটি গঠিত হইল। ১৯-৬ সালের ১২ই জানুরারী এই সাম্মলনীর তারিধ নিধারিত হইল জিলা মুদলিম লীগের ুভাপতি অভার্থনা সমিতির চেরা: মান নুরল আমিন সাহেব পাঠ'ন সাহেবের সাফল্যে তেমন আগ্রহী নন, পাঠান সাহেব আমার কাছে এই অভিযোগ করার আমি কনফারেপের পনর-বিশ দিন আগে হইতেই প্রাদে শিক লীগের প্রচার দফ্তর গফরগাঁয় হ নাম্ভরিত করিয়া সেখানেই বাসা বাধিলাম। গঠনতর অনুসারে এটা হুইল টে জিলা সম্মিলনী, কিন্ত এটাকে প্রাদেশিক রূপ দিবার সমন্ত আরোজন করিলাম বেছ-সংখ্যক ডেলিগেট ও বিপুল জনতা সন্মিলনীতে সমবেত হইলেন। এই সন্মিলনীতে জনাব লিয়াকত

আলী थी, जाद नायिमुक्ति, सनाव बरीन सूरदा एया मी, मखलाना आयाम সোবহানী, জনাব আবুল হাশিম, মোলবী তমিবৃদিন প্রভৃতি বছ খ্যাত-নামা নেতা যোগদান ও বজ্ভা করিলেন। জনাব লিয়াকত আলি খাঁ এই সন্মিলনীর সভাপতি হইলেন। বিনা-ক্ষতিপ্রৰে জমিলারি উচ্ছেদের প্রস্তাবটি আমি স্বরং উপস্থিত করিলাম। এই জিলার জনৈক খ্যাতনামা এম. এল. এ. ''বিনা-ক্ষতিপুরণে'' কথাটা বাদ দিবার জক্ত সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। ফলে কভিপ্রণের প্রস্তা সোজান্ত্রি স্থালনী র বিচার্ধ বিষয় হইরা পড়িল। মঞোপরি উপবিষ্ট দুই-এক জন নেতা বিনা-ক্ষতিপ্রণের আমার প্রস্তাবে এক ই অস্বস্তিঃ ভাব দেখাইতে ছিলেন ৷ এবার সংশোধনী প্রস্তাব আসায় তাঁদের মুখ উচ্ছল হইরা ইচিল সংশোধনী প্রস্তাব কেট সেকেও করিলেন না সংশোধনী প্রস্তাব সেকেও করা লাগে এই যুক্তিতে উক্ত প্রস্তাবককে বজ্তা করিতে দেওয়া হইল। কিছ সমবেত লক্ষাধিক লোকের 'না 'না'-ধব নিতে বভার গলার সুর তলাইয় গেল। আর কোনও বজা নাই দেখিয়া সভাপতি নবাবষাদ। **লিয়াকত আলি খ**া সাহেব মুচকি হাসিয়া প্রস্তাব ভোটে দিলেন। সংশোধনী প্রস্তাবের প্রস্তাবক ছড়ো আর কারো হাত উঠিল না। পক্ষান্তরে আমার মূল প্রভাবের পক্ষে সমন্ত প্রাণ্ডাল হাতের জংগল হইরা গেল। নবাব্যাদা সার নাযিমুদ্দিন প্রভৃতি নেত্রদের দিকে চাহিরা হাসিয়া বোষণা করিলেন: প্রস্তাব গৃহীত হইল। সভায় দীর্ঘকণস্থায়ী হ**র্থ**বনি ও করতালি চ**লিল।** আমার উদ্দেশ্য সফল হইল মুসলিন লীগের প্রত্যেদিভ গুরুপের **অ**য় হইল। মুসলিম লীগ নেত্রক হিন<sup>্</sup>-किंश्वर्व विभिन्नाति উচ্ছেদে कि एउंड इरेलन । बरे किंना अभिन्नित নিম্মতামিক ভিত্তি কি, তাতে পৃথীত প্রস্তাবের প্রাতিষ্ঠানিক মূল্য কি, এসৰ কথা কেউ তুলিতে পারিলেন ন।। মুখে-মুখে ভদানটরারদের মিছিলে, মুগলিম ভাশনাল গাড'দের কুচকাওরাকে, নির্বাচনী সভাসমূহের প্রস্তাবাদিতে বিনা-ক্ষতিপৃহণেঃ দাবি অন্ততঃ জনগণের বিচারে মুসলিম লীগের সরকারী দাবিতে পরিগণিত হইল। কোনও দিক হইতে ইহার প্রতিবাদে টু শব্ট হইল না। সকলে বুঝিরা নিল, এটা প্রতিটিত

## পাকিন্তান হাসিল

সত্য ' পাকিন্তান হানিলের পরে মুসলিম চীগ মন্ত্রীরা এই ওরাদা রক্ষা করেন নাই। দেটা ভিন্ন কথা। জমিদারি উচ্ছেদের বদলে ক্ষতি প্রণ দিয়া একোয়ার করার সময় লীগ নেতারা বলেন নাই যে তাঁরা বিনা-ক্ষতিপ্রণের ওয়াদা করেন নাই। তাঁরা বলিয়াছিলেন যে একদম ক্ষতিপ্রণ না দিলে জমিদারদের উপর অবিচার করা হয়। লীগ নেতারা যে শুধু জমিদারি উচ্ছেদের ব্যাপারেই সম্ভানে ক্লন-সাধারণের সাথে বিশাস ভংগ করিয়াছেন, তাও নম। লাহোর প্রস্তাতের ব্যাপারেও মুসলিম ঐক্য ও 'কীটে-খাওয়া' পাকিস্তানের মুক্তিতে এইরপ বিশাহভংগ করা হইয়াছে। নির্বাচনের আগের কথ' নির্বাচনের পরে ভ্লিয়া যাওয়া এবং সে ভুলার সমর্থনে উচ্চ বুলির মুক্তি দেওয়ার ইতিহাস আমাদের দেশে এটাই নত্ন নয়।

াই সময় হইতে পাকিস্তান হাসিলেন দিন পর্যন্ত গৃদ্ধতের ঘটনাবলী সকলেরই জানা। ঐ সব ঘটনার সাথে 'আমাং-দেখা রাজনীতির' দোজ স্থাজি কোনও সম্পর্ক নাই বলিষা সে সবের উল্লেখ বাদ দিরা গেলাম। শিল্প প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রসাং-সম্পাদক হিসাবে ঐ সব ঘটনার অনেকগুলির সাথে অন্ততঃ মনের দিক দিয়া এতটা জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম যে ঐ সব ঘটনার স্থাফল-কুফলের স্মৃতি আমার নিজের মন হইতে কিছুতেই মুছিয়া যাইতেছে না। এত-এতদিন পরেও ওওলি কাটার মতই আমার অন্তরে বিধিতেছে।

(৪) গ্রুপিং সিন্টেম

এই ধরনের ঘটনার একটি কেবিনেট মিশন প্রান বা গু, পিং সিসেম।
১৯৪৬ সালের ১৬ই মে কেবিনেট মিশন এই প্রান ঘোষণা করেন।
খবরের কাগ্যে ঐ প্রানটা পড়িরাই আমার অন্তর নাতিবা উঠে। মনেমনে ভাবি, এইটাই যেন আমি নিজে চিন্তা করিতেছিলাম। স্থভাষ
বাব্র কথা মনে পড়িল। তার মধ্র হাসি-মাখা মুখখানা চোখের
সামনে ভাসিরা উঠিল। হার! তিনি যদি আজ বাঁচিরা থাকিতেন!

কেলিলেও আমাদের নেতারা অত বাততা দেখাইলেন না। প্রায় এক মাস চিত্তা-ভাবনা করিরা জুন মাসের শেষদিকে এক সপ্তাহ আগে-পরে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভর দলই কেবিনেট প্ল্যান গ্রহণ করিলেন। তখন আমার আনন্দ দেখে কে? আমি দেখিরা আরও খুশী হইলাম বে আমার চেরে গোঁড়া পাকিস্তান-বাদী ও সনাতনী মুসলিম লীগাররা পর্যন্ত উল্লসিত হইরাছেন। যাক, এতদিনে একটা দুঃসাধ্য সমস্যার সমাধান হইরা গেল। চারনিকেই স্বস্তির নিশাদ।

কিন্ত দেশের আবহাওয়া ততদিনে এত বিষাক্ত হইরা গিরাছে যে
মুসলমানরা যাতে হয় খুশী হিন্দুরা হয় তাতে বেজার। বিষয়টা ভাল
কি মল তার বিচার করে না। কেবিনেট য়ান গ্রহণ নিয়া তাই
ঘটল। এমন যে বামপন্ধী বয়ুরা যারা এচদিন দিনরাত গান্ধী-জিয়া
বিলনের স্লোগান দিয়া কলিকাতার আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতেছিলেন
তাদের মুখেও বিষাদের কাল ছায়া পড়িল : য়াানটা নিশ্চয়হ মুসলমানের
পক্ষে গিয়াছে। নইলে মুসকিম লীগ ওটা গ্রহণ করিল কেন ? কংগ্রেস এত
দেরি করিল কেন ? মুদলমানরা এত উল্লাস করে কেন ?

দশ-পন্ম দিন না যাইতেই কংগ্রেসের নরা প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত নেহরু ১০ই জুলাহ এক প্রেস কনফারেশে ঘোষণা করিলেনঃ কংগ্রেস কেবিনেট প্রান গ্রহণ করিয়াছে বঢ়ে কিন্তু সার্বভৌম গণ-পরিষদ কংগ্রেসের মত মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়।

কারেদে- আষম স্থারতঃই এর প্রতিবাদে লীগের প্ল্যান গ্রহণ প্রত্যাহার ক্রিলেন। সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের মধ্যে হাহাকার প'ড়িয়া গেল।

কংগ্রেসের লুকাছুরিতে কেবিনেট মিশন বড়লাট ও রটশ সরকার ধুপ ক্রিরা তাম:শ। দেখিলেন। কারেদে-আযম ১৬ই আগস্ট তারিখে প্রতাক্ষ সংগ্রাম দিবস বোষণা করিলেন ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে।

ইংরাঞ্সহ আমাদের সমাজের নাইট-নবাবরাও চঞ্চল হইরা উঠিলেন।
এদের অনেকে অনিছা সত্ত্বে মুদলিম শীংগর আহ্বানে ইংরাজেরদেওরা উপাধি ত্যাগ করিলেন; বেশীর ভাগ টিলামিছি করিতে লাগিলেন।
কিন্ত ইংরাজের বিজ্ঞান্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রানের নানে সকলে বাবড়াইরা

## পাকিস্তান হাসিল

গেলেন। এই দলের নেতা সার নাযিমুদ্দিন কলিকাতা মুসলিম ইন সিটিটের এক সভার ঘোষণা করিলেন: 'আমাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরাজের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুর বিরুদ্ধে।' হিন্দুরা সম্ভন্ত এবং শেষ পর্যন্ত এগ্রেসিভ হইয়া উঠিল।

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগন্ট কলিকাতার কেরামত নামিয়া আসিল।
(৫) কলিকাতা দাংগা

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট ও পরবর্তী কয়েকদিন কলিকাতার যে হৃদয়বিদারক অভিন্তনীয় ও কল্পনাতীত সাম্প্রদায়িক দাংগা হইয়াছিল যুদ্ধ-ক্ষেত্র ছাড়া এমন দুশংসতা আর কোথাও দেখা যার না। কলিকাতার দুইটা মম'ান্তিক সাম্প্রকায়িক দাংগা হয় ।দৃভ'াগ্যবশতঃ দুইটার সময়েই আমি কলিকাতার উপস্থিত ছিলাম। একটা ১৯২৮ সালের এপ্রিলে। অপরটা ১৯৪৬ সালের আগসে। গভীরতা, ব্যাপকতা ও নির্চুরতা সকল দিক रहेरा ३५८५ मार्ला पार्ना ১৯२५ मारला कारनात **रहरा छरन**क বড় ছিল। চল্লিশ বছরের আনোর ঘটনা বলিয়া ছালিবশ সালের দাংগার ন,শংসতার খাঁটিনাটি মনে নাই। কিছু মাত্র বিশ বছরের আগের ঘটনা বলিয়া ছয়-চল্লিশ সালের চোথের-দেখা অমান্ষিক নৃশংসতা আজও বলমলা মনে আছে। মনে হইলেই সজীব চিত্তের মতই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। গা হঁটো দিয়া উঠে। স্বাভাবিক হৃদয়বান ব্যক্তির মস্তিভ বিকৃতি ঘটবার কথা। ঘটরাও ছিল অন্ততঃ একজনের। আমার নিতাস্ত ঘনিষ্ঠ আলীপুর কোটে'র এক ব্রাহ্মণ তরুণ মূনসেফ সত্য-সত্যই কিচুকালের জন্মনোবিকার রোগে আক্রান্ত হইরাছিলেন। রিটারাড' জজ ও বরন্ধ উকিল-বারিদ্যারের মত উচ্চশিক্ষিত কৃষ্টিবান ভদুলোকদিগকে খড়গ রামশা দিরা তাঁদের মহলার বন্তির মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধকৈ হত্যা করিতে দেখিয়াই ঐ তরুণ হাকিমের ভাবাল মনে অমন ধাকা লাগিয়াছিল। তিনি ছুট লইয়া বেশ কিছুদিন মেণ্টাল হাসপাতালে থাকিতে বাধা হইয়াছিলেন আমার অবস্থাও প্রায় ঐরপই হইরাছিল। আমার মহলার হয়ত একজন মুচি ফুটপাথে বসিয়া মুদলমানদেরই জুতা মেরামত করিতেছে। হরত

একজন হিন্দু নাপিত ফুটপাথে বসিয়া মুসলমানদের ক্ষোরকাজ করিতেছে। হঠাৎ কয়েরজন মুসলমান আততায়ী ধারাল রড বা বল্লম তার মাথায় গলায় বা পেটে এপার-ওপার চুকাইয়। দিল। মুহুতে র মধ্যে ধড়ফড় করিয়। লোকটি সেথানেই মরিয়া পড়িয়া রহিল। বীরেরা জয়ধ্বনি করিতে-করিতে চালিলেন অন্থ শিকারের তালাশে। এমন নুশংসতা দেখিলে কার না মন্তিক-বিকৃতি ঘটনে ? অথঃ এটাই হইয়া উঠিয়াছিল স্বাভাবিক মনোরন্তি। বিপরীতটাহ ছিল যেন অস্বাভাবিক। হদয়বান মানব-প্রেমিক বলিয়া পরিচিত আনার জানা এক বন্ধু এই সময়ে একদিন আমাকে কৈফিয়ৎ তলবের ভাষায় বলিয়াছিলেন ঃ 'কয়টা হিন্দু মারিয়াছেন আপনি ? শুধু মুখে-মুখেই মুসলিম-প্রাতি।'

সতাই এই সমা কলিকাতার বেশীর ভাগ মানুষ তাদের মনুষাছ-বোধ হারাইরা ফেলিয়াছল বলিয়া মনে হয়। একটা সংক্রামক জেন, যিতে যেন সবাই ২য়বেত ভাবে ওয়ত ত্রয়া উঠিয়াছল। কিন্তু এই সামগ্রিক উন্পত্তার মধ্যেও দুএকটা সাহসিক মানবিকতার দৃষ্টান্ত মহন্বের উজ্জ্জলতার কলমল করিতেছে। হেন্দু এলাকায় উন্পত্ত জনতা-বেটিত মুসলমান পরিবারকে রক্ষার জন্ম হিন্দু নারী-পুরুষের বীরছ এবং মুসলিম এলাকায় ঐ অবস্থায়-পাতিত হিন্দু পরিবার রক্ষায় মুসলিম নারী-পুরুষের বীরছ ইতিহাসে সানার হরফে লেখা থাকার যোগা।

এই সাম্প্রদারিক দাংগার প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। স্বাভাবিক কারণেই তার অধিকাংশই পক্ষপাত-দুই। প্রত্যক্ষরণী হিসাবে আমার নিজের বিবেচনায় এর প্রাথমিক দায়িত্ব মুসলিম লীগ-নেতৃত্বের। বড়লাট লড ওয়াভেলের পক্ষপাত-দুই কাজকে ভাবলক্রসিং আখা দিয়া যেদিন কায়েদে-আবম লীগ ওয়াকিং কমিটতে প্রতাক সংগ্রামের প্রতাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদিন আমি সর্বাপেক্ষা বেশী আনিক্ত হইয়াছিলাম। বছকাল কংগ্রেসের সেবা করিয়া আমি ও আমার মত অনেকেই নিরম তায়িক দেন-দরবারের রাজনীতি অপেক্ষা সংগ্রামের পদ্মর প্রতিই অধিকতর বিশানী হইয়াহিলাম। কংগ্রেস ছাড়িয়া মুপলিম লাগে বোগা দিবার সমন্ত্রও সংগ্রামা মনোভাব ফেলিয়ণ আসিতে পারি

## পাকিতান হাসিল

নাই। মুদলিম লীগ কোন দিন সংগ্রামের পথে যাইবে না, কংগ্রেমী বৃদ্ধনের এই ধরনের চ্যালেজের উপযুক্ত জবাব দিতে না পারিয়া অনেক সময় লজ্জা পাইতাম। এইবার তাঁদেরে বলিতে পারিলাম: 'কেমন, হইল ত ?' ধরিয়া দিলাম প্রত্যেক সংগ্রামে নবাগত মুসলিম লীগ নেতৃত্ব কিছুকাল ট্রেনিং লইবেন। আমরণ সাবেক কংগ্রেমীদের মর্যাদা একটু বাড়িবে। কিছুও মা! কাঙ্মেদে-আযম ১৩ই আগস্ট প্রতাক্ষ সংগ্রাম-দিবস ঘোষণা করিয়া দিলেন। কিছুকোনও কার্যক্রম ঘোষণা করিলেন না। তবে একথা তিনি বলিয়াছিলেন: আল হইতে মুসলিম লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ তাগে করিল। অন্যরা ধরিয়া নিলাম সভা-স্মিতিতে হুমকি দিয়া ট্রেনিংগুর্ব প্রতাবাদি পাশ হইবে। আমার অনেক হিন্দু বন্ধর সাথে আলাপ কারয়া বৃষিয়া ছলাম হিলুরাও তাই ধরিয়া নিয়াছিল

কিন্তু দুইটা ঘটনা হিন্দু-মনে অভাবতঃই চাঞ্চল্য হট্টি করিল। এক. খাজা নাহিনুদ্দন সাহেব ঘোহণা করিলেন : আনাদের সংগ্রাম ভারত সরকারের रिक्रक नहा, दिन्द्रदेश विक्रक े पूरे, श्रथान मधी महीन भारद्रदेश निर्दर्भ বাংলা সরকার ১৬ই আগ্যুত সরকারী চুটির দিন ঘোষণা করিলেন। প্রথমটি স্থাপট এন্ধ ঘোহণা। দিনীয়টির ব্যাখ্যা আনে। প্রধান মন্ত্রী হয়ত অশুভ আশংকা করিয়াই সরবাত্রী কর্মাচারীদের নিরাপতার জন্ত আফিস আদালত তুটি বিশ্বাহিলেন । পরবর্তী ঘটনার বোঝাও গিয়াছিল যে ঐ দিন ছুটি न। थाकित्न উভয় সম্প্রনায়ের অনেক সরকারী কর্মাসারির জীবন-হানি ঘটত । কিছু আগে এটা বুঝার উপায় দিল না। সরকারী ঘোষণার তা হলাও হয় নাই । ইইলেও হিন্দুর। বিশাস করিত না। নুসলিম লীগ মাজিস্ভা হংলেই লাগে: পার্টি'-প্রোত্তামকে সর্বারী ছুটির দিন গ্রা করা হইবে, এটাকোনও যুক্তির কথা নর: কংগ্রেদ মন্তিগভারা তা করেনও নাই। কাজেই ্লেলুরা খুব স্থার-ও যুক্তি-সংগত ভাবেই এই আশ্বাৰ্ত্তিল যে মুসলিম লীগ-ঘোষিত হরতাল পালনে হিল্পিকে ৰাধ্য করা হইবে। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে ই হিন্দুরা আগে হইতেই প্রস্তুত ছিল। এর প্রমাণ পাওরা গেল ঘটনার ৮নে।

গড়ের মাঠের অক্টারকনি মনুমেন্টের উত্তরে ও কার্যন পার্কের দক্ষিণে

विता । थलात भार्क मछात आसाखन कता हहेताए । भहीन मार्ट्य. হাশিম সাহেব প্রভৃতি নেতৃংক মঞোপরি উপবিষ্ট। আমরা একদল প্রোতা মঞ্জের নিচে চেরারে উপবিষ্ট। সভার কাজ শৃরু হর-হর। এমনি সমর খবর আসিল বেহালা, কালিঘাট, মেটিয়াবুরুজ, মানিকতলা ও খামবাজার ইত্যাদি স্থানে-স্থানে মুসলমানদিগের উপর হিন্দুরা আক্রমণ করিয়া অনেক খন-জথম করিয়াছে। অরক্ষণের মধ্যেই লহু-মাথা পোশাক-পরা জনতা রক্ত-রঞ্জিত পতাকা উড়াইয়া আহত ব্যক্তিদেরে কুণীধে করিয়া চার দিক হইতে মিছিল করিয়া আসিতে শুরু করিল। চারদিকেই মাতমের আহা-জারি ও প্রতিশোধের যিকির। তাদের মুখে শোনা গেল হিলুরা শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর বিনা-কারণে হামলা করিয়া হল। হিন্দুর। দোকানে ঘরে ও ছাদে ইট-পাটকেল ও লাচি-সোটা আগেই যোগাড় করিয়া রাথিয়াছিল। হিন্দুদের পক হইতে অবশুই বলা হইয়াছিল যে মিথিলের লোকেরা রাস্তার পাশের হিন্দু দোকানদারদেরে জোর করিয়া দোকান বহু করাইতে গিয়া ছিল। ফলে বিরোধ বাধে। এটা সভ্র। মুসলিম জনতার জোর করিল। বিন্দু দোকান বন্ধ করাইতে যাওয়ার দুই-একটা ন্যির আমার নিজেরই জানা আছে। তবে এসব ক্ষেত্রে সংযাত বাধে নাই। হিন্দু দোকানদাররা ডরে-ভয়ে দোকান বন্ধ করিয়াছিল। এসব কেত্রেও হিলুরা বাধা দিলে যে সংঘদ' হইত, তাতে সলেহ নাই।

কলিকাতার স্বভাবতঃই হিলুবে চেয়ে নুসলমানের জান-মালের ক্ষতি হইরাছিল অনেক বেশী। এই থবর অতিরঞ্জিত আকারে পূর্ব বাংলার পোঁছিলে নোরাখালি জিলার হিলুরা নির্চুরভাবে নিহত হর।তারই প্রতিক্রিরার বিহারের হিলুরা তথাকার মুসলমানদিগকে অধিকতর নংশংসতার সাথে পাইকারীভাবে হত্যা করে। ফলে সাম্প্রনায়িক দাংগার ব্যাপারে বাংলা-বিহার একই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই যুদ্ধ চলে প্রার চার মাস ধরিরা। উভার পক্ষে কত লোক যে হতাহত ও কত কোটি টাকার সম্পত্তি যে ধ্বংস হইরাছিল তার লেখা-জোখা নাই। পরবর্তী কালে দেশ ভাগের সময়ে অবশ্য আরও বহু প্রদেশে দানবীয় নংশংস হত্যাকাও বাইরাছিল। কিছ তার আণে পর্যন্ত বাংলা-বিহারের সাম্প্রদারিক দাংগাই

### পাকিন্তান হাসিল

নৃশংস অমানুষিকতার সর্বাপেকা লক্ষান্তর নিদর্শন। অনেক অতি-সাপ্রদায়িক মুসলমান আজও সগর্বে বলিয়া থাকে কলিকাত। দাংগাই
পাকিস্তান আনিয়াছিল। এ কথা নিতান্ত নিথা নয়। এই দাংগার
পরে ইংরাজ-হিল্দু-মুসলিম তিনপক্ষই বৃঝিতে পারেন, দেশ বিভাগ ছাড়া
উপায়ান্তর নাই।

## (৬) পার্ট'শনে অবিচার

১৯৭ সাল হইতে ১৯৫০ সাল এই তিনটি বছর সক্রির রাজনীতির সংগে আমার সংশ্রব বিশেষ ছিল না 'ইত্তেহাদে'র সম্পাদক হিসাবে আমার সাথে রাজনীতিকরা মাঝে-মাঝে যতটক পরামশ' করিতেন এবং আমি সম্পাদকীয় প্রবদ্ধানলীতে যতটক অভিমত প্রকাশ করিতাম. সেই টকুকেই আমার রাজনীতি বলা যাইতে পারে। তবে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে মশ্ভেদ না থাকার দক্রন এই মুহুতে দশ'ক ও বিচারক হিসাবে আমার যোগাতা অনেক বেশী করিয়া বাড়িয়াছিল. নিতান্ত বিনয়ের সাথে এ দাবি আমি করিতে পারি।

পরবর্তী কালে বিদেশী ও নিরপেক্ষ লোকদের অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন, পার্টিশনে পাকিস্তানের উপর অবিচার করা হইয়াছে। রেফারেওামে বিপুল মেজরিটি পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়া সত্ত্বেও সিলেটের করিমাঞ্চ ভারতের ভাগে ফেলা, সমস্ত গৃহীত মূলনীতির বরখেলাফে পাঞ্জাবের গুরুনাসপুর জিলা ভারতেব ভাগে ফেলা, স্থাপট্টতঃই ইচ্ছাক্ত পক্ষপাতমলক অবিচার। কাশ্মীর ও ত্রিপুরার সাথে ভারতের কটিনিউটি রক্ষার অসাধু উদ্দেশাই এ সব কাজ করা হইয়াছিল। কৈফিয়ং স্বরূপ বলা হয় কায়েদে-আয়ম লডা মাউটিয়াটেনকে পাকিস্তানের প্রথম বড়লাট না করিয়া নিজেই বড়লাট হইয়া পড়ায় পাকিস্তানের উপর রাগ করিয়াই মাউটবাাটেন রেডক্লিফেক দিয়া এসব অবিচার করাইয়াছেন। জিয়া সাহেব বড়লাট ছইবার বাজিগত লোভটা সংবরণ করিতে পারিলে পাকিস্তানের উপর মাউটবাাটেন অত অবিচার করিতেন না। চাই কি কিছু স্থযোগ-স্থবিধাও করিয়া দিতেন।

যে কারণেই হউক পাকিস্তানের উপর অবিচার যে ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হইয়াছিল, এটা আজ ত্বস্পাই এবং সাধারণ ভাবে স্বীকৃত। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান টিকিবে না, কাজেই এসব অবিচার কালের বিচারে মূল্যহান হইয়! যাইবে, এই ধারণা হইতেই ঐ সব পক্ষপাতমূলক অবিচার করা হইয়!ছিল। সেসব অবিচারের ধরন ও পরিমাণ এমন ছিল যে পাকিস্তানের পরিণাম বিলুপ্তি তয়াছিত করাই স্বাভাবিক ছিল। এ অবস্থার অত সব প্রতিকুলতা কাটাইয়া পাকিস্তান যে বাটিয়া আছে এটাই একটা বিত্যয়কর ব্যাপার। আমাদের বরাত গুণ।

তবে পাকিস্তান হাসিলের বিজয়োলাদের প্রাথমিক উচ্ছাসের মধ্যে উপরের তলার নেতারা কি নিচের তলার কর্মীরা ভাষুরা এ স্ব কথার তত ওরুত্ব দেই নাই আনশে বিল্ল হইবে ভয়ে। কিন্তু এত উলাদের মধ্যেও দুইটা ব্যাপারে আমি তাত্তিত না হইয়াপারি নাই। একট রাজনেতক আনশের কথা। অপরটি পূব বাংলার অর্থনৈতিক ভবিষাতের কথা। অবশা দুইটার জন্তই আনি মনে-মনে কায়েদে-আব্দক্তেই দায়ী ক্রিয়াছিলাম। কিন্তু আদশের ব্যাপারটা একক ভাবে কায়দে-আযমের নিজের কাজ। জিলা সাহেবের রাজনৈতিক বান্ধমতা ও গণতা এক জাতীয়তাবাদে আমার পূর্ণ আস্থা ছিল। তিনি कान्छ जनाय जनगणिहक दिकायमा कथा व लाल वा काम कतिरल আমি মনে খুবই ব্যথা পাইতাম 🕟 পাকিস্তান হওয়ার পরে-পরেই এমন কথা তিনি দুইট বলিয়াছিলেন । প্রথমটি এই: পাকিন্তানের প্রথম গবন র **ভে**নারেল হিসাবে দায়িত গ্রহণের জন্ম দিলী হইতে করাচি রৎয়ানা হওয়ার সময় তিনি বলিয়াছিলেন: 'আমি ভারতের নাগরিক হিসাবে পাকিস্তানে যাইতেছি। পাকিস্তানের জনগণ আমাকে তাদের সেবা করার স্থযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করায় আমি তাদের সেবা করিতে ষাইতেছি । লড' মাউন্টবাটেন ইটিশ নাগরিক হইয়াও যেমন ভারতবাসীর দেবা করিতেখেন, আমিও ঠিক তেমনি করিতে যাইতেছি :"

কথাট। শোনা মাত্র আমার মনে ব্যথার যে কাটা ফুটীরাছিল। সে টাটান আজো সারে নাই। প্রথমতঃ এটা কোনও যক্ষরী শাসনতাছিক

## পাকিন্তা ৰ হাসিল

কথা ছিল না। এ কথা বলার কোনও দরকারই ছিল না। দিতীয়তঃ বিদেশী হিসাবে আমাদের প্রবর্গর-জেনারেল হইয়া আমাদের সেবা করিতে আসিতেছেন এটা কোনও কোরবের কথা ছিল না, আমাদের দিক হইতেও না। লড মাইটব্যাটেনের সংগো নিজের তুলনা করিয়া তিনি কি আনন্দ পাইলেন তা আমি আজও বাঝ নাই। তিনি হিলেন নয়া রাই পাকিস্তানের প্রতঃও পাকিস্তানী জানির পিতা। পক্ষান্তরে লড মাউটব্যাটেন ছিলেন মুমূর্ রাটিশ সামাজ্যনবারের শেষ প্রতীক:

কারেদে আধনের আর ধে কথ টি আমাকে পীড়া দিরাছিল, তা বাংলাভাষা সম্পর্কে তাঁর চাকার বজ্ঞা। পাঁচিশ বছর ধরিয়া জিলা সাহেবকে চিনিতাম। এই পঁটিশ বছরের মধে মাত্র পাঁচ বছর তাঁর বিরোধী হিলাম বাকা কুড়ি বছরই তার সমথক ছিলাম। তাঁর মুখে এমন গুরুতর ব্যাপারে এমন অবিবেচকের কথা আশা করি নাই। তিনি বাংল বা উর্বু কোনও ভাষাই জানিতেন না। তবে এটা তিনি জানিতিন যে বাংলা আধকাংশ পাবিস্তানীর মান্তাষা। আর জানিতেন তিনি গণতরে মান্তাষার তাৎপর্ব। কাজেই কারেদে-আয়নের মুখে মাত্র এক বারের মত ঐ গণতর ব্রোধী বথার মানে এটা আত্র উপলান্ধি করি নাই।

পর-পর তিনটি ঘটনা আমাকে পূর্বংলার রাজনৈতিক ও তর্থনৈতিক ভবিষ্যং স্থাকে ভাবাহরা তুলিরাহিল। (১) ১৯৪৬ সালের অটোবর মাসে মুদলিম লীগ যথন কেন্দ্রীর সরকারে যোগদান করে, তথন জিল্লালহ্বে মুদলিম বাংলার কোনও প্রতিনিধিকে মন্ত্রা করেন নাই। জিল্লালহ্বে মুদলিম-বাংলার ভবিষ্যং সহছে তথন হইতেই আমার দুল্জ্যি দেখা দের। বন্ধুদের কাছে আমার দুল্ভিয়ার কথা বলিরাছিলাম। ১৯১১ সালে পূব বাংলা ও আসাম প্রদেশ সম্পর্কে নিখিল-ভারতীর মুদলিম নেত্ত্বের মুদোভাব ও ১৯১৬ সালের লাখনো প্যাকটে বাংলার মুদলিম মেকরিটকে চিরতরে কোরবানি করিবার ইতিহাদের ন্যিরও উল্লেখ করিরাছিলাম। কিছু অনেক বন্ধুই আমার ঐ সম্পেহকে ন্ব-নীক্ষিত্রের ইমানের ব্যক্তারি বলিরা। উড়াইরা দিয়াছিলেন।

### বাৰনীতির পঞ্চাশ বছর

- (২) ১৯৪৬ সালে লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে ইলেকশনে জয়ল।ভ করিবার পর লাহোর-প্রস্তাবকে বাঁকা পথে আমূল পরিবর্তন করিয়াছিলেন নির্বাচিত মেয়াররা দিল্লীর লেজিসলেটার্স'-কন্ডেনশনে। এই পরিবর্তনের চেরে পরিবর্ত:নর পছাটাই আমার চিন্তার কারণ হইয়াছিল বেশী।
- (৩) বাংলা বিভাগের সময় বাংলার মুসলমানের স্বার্থের চেয়ে 'গোটা পাকিস্তানের স্বার্থের' দিকে বেশী নহার রাখা হইয়াছিল। 'গোটা পাকিস্তান' অর্থ ছিল কার্যতঃ পশ্চিম পাকিস্তান।

এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে শেষ বিষয়টি সংশ্বেই আমার অভিজ্ঞত। প্রতাক্ষ ও বাজিগত। তাই আমি এখানে ঐ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। ভবিষয়তের ইতিহাস- লথকদের জন্ম এই সব ছোট-খাট ঘটনাও প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

## (৭) কলিকাভার দাবি

দেশ বিভাগে রেডক্রিফ পাকিন্তানের প্রতি যতই অশার করিয়া থাকুন কেন, কলিকাতার উপর পাকিন্তানের দাবি অগ্রাহ্য কর: ৮হজ হিল না: এটা সহন্ধ করিয়া দিলেন স্বয়ং লীগ-নেতৃত্ব ১৯৪২ সালের বরা জুন নোশশুল পাটিশন বা আশারী বিভাগ ঘোষণার সাত বিনের মধাই স্বয়ং স্বহরাওয়ার্দী গবন'মেন্টই ঢাকাকে পূর্ব-বাংলার রাভধানী ঘোষণা করিয়া ছিলেন। ঢাকা শহরের চার দিকের কুড়ি মাইল এলাকা রিকুইযিশন করিয়া কলিকাতা গেযেটে নোটিফিকেশনও জারি করিয়াছিলেন। তথাপি সার নাযিসুন্ধিনের দলের সলেহ তাতে বুচে নাই। তাদের নে তখনও সলেহ ছিল যে কলিকাতা পাকিস্তানের ভাগে পড়িলে পূর্ব-বাংলার রাজধানী কলিকাতাতেই থাকিয়া যাইবে। এটা প্রস্তিত্রই তাদের ভিত্তিহীন সলেহ। কারণ কলিকাতা পূর্ব-বাংলার ভাগে পড়িলেও উহাকে রাজধানী রাখা উচিং হইত না। পূর্ব-বাংলার গণ-প্রতিনিধিরা তা করিতেনও না। কিছ মুসলিম লীগের খাজা-নেতৃত্ব এ ব্যাপারে অভি মারায় বাহিবান্ত ছিলেন। সে জন্ম ৫ই আগস্ট ভ্রহরওয়ানী সাহেবকে হারাইয়া সার নাবিমুন্ধিন নেতা নির্বাচিত হইবার পরদিন

## পাকিন্তান হাসিল

हरेए किनका जा तकात यात्यानन अकनम मनी इं हरेशा शाना বংগীয় প্রাদেশিক মুদলিম লীগ ও মুদলিম ছাত্রলীগ যুক্তভাবে তথন 'किन् का नकारें।' बार्लानन हानारेरा हिन । नवश्वन मुम्निम मर्शान-পত্রই আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন ম্যাপ চাট'ও স্ট্যাটনটিকস দিয়া কলি-কাতা পূব বাংলার থাকার যুক্তি দিতেছিলাম। মুসলিম ছাত্র লীগ মিছিল ও জনগভা করিতেছিল। হক সাহেব পর্যন্ত এই আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলার শেষ প্রধান মন্ত্রী ও বেংগল পার্টি'লন কাউলিলের মেবর স্বহরাওয়াদী সাহেব দার্জিলিংএ গবন'র সার আরু জি ক্যাসি সাহেবের সহিত আলোচনা করিয়া আমাদেরে এইরূপ আভাস দেন ঃ চিপিশ পরগণার বারাকপুর, বারাসত, ভাংগর ও বশিরহাট পূব বাংলার ভাগে ফেলিয়া এবং কলিকাতা ও দার্জিলিং উভয় শহরকে উভয় বাংলার কমন শহর ঘোষণা করিয়া বাংলা বাটোয়ারা করিতে গবন'র রাষী হইয়াছেন এবং সেই মতে উধ'তন মহলে প্রভাব বিস্তার করিবার দায়িত্ব **গ্রহণ** করিয়াছেন। গবন'র কলিকাতাকে পূর্ব বাংলার অংশে ফেলিবার জোর আন্দোলন চালাইয়া যাইতেও প্রহরাওয়ানী সাহেবকে উপদেশ দিয়াছিলেন। স্বহরাওয়াদী সাহেবের নিকট হইতে এইরূপ আঘাদ পাইরা আমরা 'কলিকাতা রাথ' আন্দোলন আরও জোরনার করি। হক সাহেব পর্যন্ত এই আন্দেলেনে আমাদের সাথে নামিয়া আসেন। কিন্ত কিছুদিন যাইতে-না-যাইতেই আমরা লীগ-নেতাদের মধ্যে একটা পরিবতন লক্ষ্য করিলাম। হক সাহেব ও শহাদ সাহেব প্রকাশাভাবে কলিকাতা রাখার আন্দোলন সমধন করিতেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ বাউণ্ডারি কমিশনের সামনে হক সাহেব ও শহীদ সাহেবকে স্তরাল-জ্বরাব করিতে না দিয়া যুক্ত প্রদেশের মিঃ ওয়াসিমকে উকিল নিযুক্ত করিলেন এবং জনাব হামিপুল হককে তাঁর সহকারী করিলেন। মুসলিম লীগের অনেকে ও ছাত্র লীগের সকলেই এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিলেন। হক সাছেব খবরের কাগযে বিশ্বতি দিলেন। কিন্ত তাতে কোন কাজ হইল না। এমন সময়ে খাজা নাষিমুদ্দিন সাহেব নেতা নিযুক্ত হইবার পরদিন **হই**তেই প্রকাশা**ভা**বে ট**-ট**। বাতাস বহিতে

ला शिन । भूर्व वाश्मात वर शाका-ध्राप्तत्र जातक त्न ठा वका धिक निन 'ইত্তেহাদ' আফিসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতা রাথার আন্দোলন বন্ধ কবিতে অনুরোধ করিলেন। কলিকাতা ছাড়িয়া দেওয়ার অসংখ্য লাভ ও সুবিধা সম্পর্কে অনেক বৃদ্ধি-তর্ক দিলেন। তাঁদের যুক্তি-ভলির মধো একটি বড় যক্তি এই ছিল যে কলিকাতা ছাড়িয়া দিলে সমস্ত দায়শোধ করিয়াও পূর্ব বাংলা নগদ তেত্তিশ কোট টাকা পাইবে। এই টাকা দিয়া আমরা পুর্ণ বাংলার রাজধানী ঢাকা শহনকে নিউইয়র্ক শহর করিয়া ফেলিতে পারিব 'বহারা খাজা নাযিদদ্দিন ও চৌধরী হামিদল হক সাহেবের ব্যাত দিয়া এই হিসাপের তাংক আমার সামনে পেশ করিলেন। আঘি যদিও তাদের হজি মানিলাম না, তথাপি তাঁদের-দেওরা এই আথিক যভিট। আমার 'কলিকাতা রাখা'র উৎসাহে কিছুটা পানি ঢালিতে সমর্থ হইল। বারপর 'আজাদ' 'সার-অব-ইণ্ডিয়া' 'মনিংনিউষ' ইত্যাদি খাজা-সমর্থক কাগ্যভাল আত্তে-আত্তে 'কলিকাতা রাথ' আন্দোলন হইতে পুঠ প্রদর্শন করিলেন ৷ তাঁরে৷ এই রূপ উদার নীতি-কথা বলিতে লাগিলেন: ''আমরা যাই বলি না কেন এটা খীকার করিতেই হইবে যে কলিকাতা হিন্দু-প্রধান সান । আমরা ন্সলনানর এখানে মাইনরিট এ কথা ত আর অস্বীকার করা যায় না। মেজরি<sup>চ</sup>কে উৎথাত করিরা মাইনরিটি আমরা কলিকাতা রাখিতে চাই না এটা গণ্ডল-বিরোধী হইবে। তাছাড়া হিংস্র উপারে আমরা কলিকাতা রাখার পক্ষপাতীনই ' গত দুইমাস ধরিয়া বাঁদের কলমের মুখে কলিকাতার দাবিতে অৱিক ুলিংগ বিচ্ছু বিত হইতেছিল, খাজা নাযিগৃদ্দিন নেতা নির্বাঠিত হওয়ার তিন দিনের মধোই জাদের মুখেই অহিংসার বাণী ও মেজরিট-লাইনরিটর যুক্তি শোনা যাইতে লাগিল। এক 'ইত্তেহাদে'ই আমরা কলিকাতার কথা বলিরা যাইতে থাকিলাম ' খাজা-গ্রুপের কলিকাতার হিন্দু মেজরিটির যুক্তি মানিরা লইলে ঢাকা মরমনসিংহ কুমিয়া প্রভৃতি জিলা শহরের, বস্ততঃ পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জিলা-নগরের হিন্দু-মেজরিটর যুক্তিও স্বতঃই আসিয়া পড়ে। এসব কথাও विनिष्ठ माणिमाम। किन्न कि मूर्त कात्र कथा?

### পাকিন্তান হাসিল

## (৮) মাকে'ট ভ্যালু বনাম বুক ভ্যালু

আমি ব্রিলাম, সকলেই ব্রিলেন, কলিকাতা আমরা হারাইয়াছি। কােেই তথন বিজয়ী খাজা-গ্রুপের বদ্ধদেরে বলিলাম: 'আপনাদের কথা-মতই কলিকাতা ভাড়িয়া দিলাম। এইবার তেত্তিশ কোটি টাকাটা আদায়ের বাবস্থা করুন ' নেতানা ও-বিষয়ে নিশ্চিত্ত থালিতে আমাকে আশাস দিলেন। বঝা গেল, অভ্যপ্ত বাটোয়ারা কাইলিলের উপ্ত সব নির্ভর কবিতেছে ' প্রাদেশিক বাটোষাবা কাইলিলে তথন গবন'ব **रिज्ञा**दमान, अन्तिम वारनपत अरक निन्ती मरकात अभीरतम म्थाली ; পুর্ব-বাংলার পক্ষে খাজা নাযিমৃদিন ও শহীদ স্কহরাওয়ার্নী । কেলীয় পার্টি'শন কাউলিলের চেয়ারমানে ছিলেন স্বয়ং বডলাট লড' মাউন্ট্রাটের। ভারতের পক্ষে দর্দার পাটেল ও মিঃ এইচ. এম. পাটেল এবং পাতিস্তানের পক্ষে লিয়াকত আলি খাঁ ও চৌধুরী মোহাত্মদ আলি ৷ চারটি বাপোরে আদেশিক পাটিশিন কাউলিল একমত হইতে না পারায় নিয়ম অনুসারে ঐ চাবটি বিষয় কেন্দ্রীয় পার্টিশন কাউন্সিলে পাঠান হয়। ঐ চাবটি বিষয়ের ম'ধা সবকারী বাজি-নবের মলা-নিধ'ারণেব নীতিই ছিল প্রধান। পর্ব বংলার প্রতিনিধিক দাবি করেন যে বর্তমান শব্জার মূলের গোলকট ভালে ) সরকারী বাড়ি-ঘরের দাম হিসাব করিতে হইবে। পক্ষান্তরে পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিবা দাবি করেন যে আদি মলো (বৃক ভাল) ও-সনের দাম ধরিতে হইবে । প্রাদেশিক পার্টি'শন কাউন্সিলে পর্ব-বাংলার বিশেষজ্ঞ-উপদেষ্টা ছিলেন রেভিনিউ সেকেটারি ও পার্টিশন কাউলিলেব অক্সতম সেক্টোরি খান বাহাদ্ব মহবুবুদ্দিন আহমদ ও তংকালীন স্থপার ইঞ্জিনিয়ার (পরে চীফ ইঞ্জিনিষার) স্থাবদূল ভব্বার সাহেব ' 'ইত্তেহাদ' আফিসে আমার রুমে ই হাদের প্রায়ই বৈঠক হইত। ই হাদের উপদেশ মতই আমি এই ব্যাপারে সম্পাদকীয় লিখিতাম এবং সংবাদ প্রকাশ করিতাম। এ'দের সংগে আলোচনা করিরাই আমি সরকারী সম্পত্তি বন্টনে মার্কেট ভ্যালু ও বুক ভ্যালুর তাৎপর্ব বুক্তিতে পারি। মার্কেট ভ্যালুটা সকলেই বুঝেন। শহরে-বলরে বিশেষতঃ কলিকাতার

জ্বমি ও বাজি-ঘর ইত্যাদি স্বাবর সম্পত্তির দাম আগের চেয়ে শত-সহস্র গুণ যে বাজিয়া গিয়াছে এটা স্কুম্পন্ত। কিন্তু বুকভ্যালু বা আদি দাম যে খরিদ্দাম বা নির্মাণ-মূল্যও নয়, তারও কম, এ কথা সকলের বুঝিবার কথা নয়। উক্ত বিশেষজ্ঞবয়ের নিকট হইতে আমি জানিতে পারি যে সরকারী হিসাব-মতে প্রথম শ্রেণীর ইমারত সমূহের দাম প্রতি বছর শতকরা একটাকা করিয়া কমিয়া যায়; আর হিতীয় শ্রেণীর ইমারত সমূহ কমে প্রতিবছর শতকরা দুইটাকা। মেশিনাদি-সরঙ্গামের ডিপ্রি-সিয়েশন ও উয়ার এও টিয়ার যে নীতিতে ধরা হয়, বাড়ি-ঘরের ডিপ্রি-সিয়েশনও দেই নীতিতেই ধরা হয়। ফলে কলিকাতার সরকারী বাড়িশ্বর ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির কোনটা এক শ বছরে আর কোনটা পঞ্চাশ বছরে মূলাহীন যিরোতে পরিণত হইয়াছে। এ কথার অর্থ এই যে কলিকাতার সরকারী বাড়িশ্বর ভারত ও পশ্চম বাংলা 'যিরো' মূলো পাইবে। এইজন্ম পশ্চম বাংলা ও ভারতের প্রতিনিধিরা 'বুক ভ্যালুর' উপর অত জ্বোর দিতেছিলেন। পক্ষান্তরে পূব বাংলার প্রতিনিধিরা মার্কেট ভ্যালু দাবি করিতেছিলেন।

# (১) পাটি শন কাউলিলের ভূমিক৷

খাজ। নাষিমুদ্দিন শহীদ সাহেবকে পরাজিত করিরা মুসলিম লীগ পার্ট'র লীডার হন এই আগস্ট তারিখে। তার মানে তিনিই পূর্ব বাংলার প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন। পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী হইরাই অঞ্চোবর মাসের শেষ দিকে তিনি স্কহরাওয়ার্দী সাহেবের স্বলে হামিদূল হক চৌধুরী সাহেবকে পার্ট'শন কাউপিলের মেম্বর করেন। কাজেই ঐ সমর হইতে এ ব্যাপোরের দেন-বর্ধবার ও পরামশ' আমি শহীদ সাহেবের বদলে হামিদূল হক চৌধুরী সাহেবের সহিতই করিতাম। আমার জ্ঞান-বৃদ্ধিমত পরামশ'ও তাঁকেই দিতাম। আমি দেহিয়া গুলী ও নিশ্চিম্ব হইলাম যে শহীদ সাহেবের ম হই চৌধুরী সাহেবের বৃক্ত ভালের ও মার্কেট ভালের তাৎপর্য বৃষ্ণেন এবং পূর্ব বাংলার আধিক জীবনে এই প্রনের ওক্তর উপলব্ধি করেন। ইতিপূর্বে জিনি তেনিশ কোটি টাকা পাওয়ার যে আশার কলিকাতা ত্যাগে

## পাৰিস্তান হাসিল

আমাদেরে রাষী করিরাছিলেন, মার্কেট স্ত্যালু ছাড়া সে টাকা বে পাওরা যাইবে না, সেটাও তিনি বৃথিতেছিলেন। স্থতরাং এণিক হইতে আমি আবন্ত হইলাম। কিন্ত কেন্দ্রীয় পার্ট শন কাউলিলে বাংলার কোন প্রতিনিধি না থাকার এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকিবার পরামর্শ আমরা ও অফিসাররা স্কলেই এক বাব্দো দিতে থাকিলাম। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সাবধানতার দরকার এইজন্স যে শুধু পশ্চিম বাংলা ও ভারত বে কলিকাতার সম্পত্তির বুক ভাালু দেওয়ার পক্ষপাতী, তা নয়। কেন্দ্রীয় পশ্চিম পাকিস্তানীরাও বুক ভাালুর পক্ষপাতী। কারণ লাহোর করাচি পেশওরার কোরেটা ইত্যাদি चान्तर मत्रकाती नालान रेमात्रच ७ चान्तर मणखित वाकात मुना करनक হইবে এবং সে মূল্য পশ্চিম পাঞ্জাব সরকার ও কেন্দ্রীর পাকিস্তান সরকার ভারত সরকার ও পূর্ব পাঞ্জাব সরকারকে দিতে বাধ্য থাকিবেন। অথচ চুক্তি অনুসারে কলিকাতার সম্পত্তির দামটা পাইবে পূর্ব বাংলা সরকার। কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার এর এক পয়সাও পাইবেন না। মুদলিম বাংলার স্বার্থ দম্পর্কে অতীতের নিখিল ভারতীয় মুদলিম নেতৃত্ব যেরপ বাবহার করিয়াছেন, তাতে কলিকাতা ভারতকে বিনামূল্যে দিয়া ভার বদলা লাহোরটা বিনামূল্যে পাইতে তাঁদের বিবেকে এচটুকুও বাধিবে না। এ সব কথা উক্ত অফিসার্গর ও আমরা অনেকেই নেত্রলকে হিশেষতঃ চৌধুরী হামিবুল হক সাহেবকে ব্ৰাইলাম। তিনি আমাদিশকে নিশ্চিত থাকিতে আখাস দিলেন।

কিন্তু আমরা আখাস পাইলাম না। অতঃপর পার্টিশন কাউলিলের পরবর্তী সভা ঢাকার হইল। আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। সরকারী দলের মুখপত্র 'আজাদে' (২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭) এর খবরটা ছিল এইলেও: ''গত কাল (২৪।৯।৪৭) পার্টিশন কাউলিলের সভা ঢাকার হইরাছে। পূর্ব বাংলার গবনর (সার ক্রেডারিক বোন') সভাপতিছ করিরাছেন। সম্পত্তি দার বিভাগ সম্পর্কে ওক্রম্পূর্ণ সিছাত্ত গৃহীত হইরাছে।' পরবর্তী সভা হয় কলিকাতার ৮ই নবেষর।

এই 'ওক্সবপূর্ণ সিদ্ধান্ত' বে কি, তা আমরা জানিতে পারি এক মাস পরে ৯ই ভিসেম্বর তারিশে। ঐ তারিশে কেন্দ্রীর পার্ট'শন কাউলিলের ভারতীর

প্রতিনিধি সর্ধার পায়টেল ভারতীর গণ-পরিষদে ঘোষণা করিলেন :
"সম্পত্তির মূল্য নিধারণের নীতি সম্পর্কে পাকিস্তানের সাথে আমাদের
মে বিরোধ ছিল আপোসে তা মিট্রা গিরাছে। বুক ভ্যালুতে সম্পত্তির
মূল্য নিধারণ শ্বির হইরাছে।" ছাত্র-নেতা রাজনৈতিক নেতা ও আমরা
সকলে চঞ্চল হইরা উঠিলাম। হামিদুল হক চৌধুরী সাহেবের বেনিরাপুকুর
রোডের বাড়িতে তাঁদের ভিড় হইল। কেমন করিয়া এটা হইল !
আমাদের পক্ষে বুক ভ্যালুতে কে রায়ী হইলেন ? এখন আমাদের তেত্রিশ
কোটি টাকা পাওয়ার কি হইবে? তিনিও আমাদের মতই অজ্ঞাতা
প্রকাশ ও হার-আফসোদ করিলেন। তিনি শীঘুই প্রধান মন্ত্রী খাজা
নাবিমুদ্দিন, কেন্দ্রীর পার্টিশিন কাউলিলে আমাদের প্রতিনিধি চৌধুরী
মোহাম্মদ আলী ও প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলীর সাথে যোগাযোগ স্বাপন
করিয়া যা-হয় একটা ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া সকলকে আশ্বাস দিয়া
বিদার করিলেন।

বেশ কিছুদিন পরে হামিদ্ল হক সাহেব এক বিরতিতে ঘোষণা করিলেন: 'হিসাবের হেরফেরে আমরা তেত্রিশ কোটি পাইলাম না বটে তবে ওজেবাদ করিয়াই আমরা পশ্চিম বাংলা ও ভারত সরকারের নিকট হইতে নেট নয় কোটি পাইব।' সকলে ছাতি পিটয়া হায়-হায় করিলাম। কোথায় তেত্রিশ কোটি? আর কোথায় নয় কোটি? কিন্তু আমাদের ছাতি পেটায় বেদনায় উপশম হইবায় আগেই আবায় মাথায় হাত মারিবায় দরকার হইল। কারণ মিঃ হামিদুল হক চৌধুয়ীয় কথাটা মাটতে পড়িবায় আগেই মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকায় এক বিরতি দিলেন। তিনি হিসাবনিকাশ করিয়া দেখাইলেন বে সব হিসাব করিয়া ভারত ও পশ্চিম বাংলায় কাছে পূর্ব বাংলায় পাওনা হইয়াছে মোট তিন কোটি, আয় পূর্ব বাংলায় কাছে ভারত ও পশ্চিম বাংলায় কাওনা হইয়াছে মোট তিন কোটি, আয় পূর্ব বাংলায় কাপে পশ্চিম বাংলা ও ভারতের নয় কোটি শোধ করিয়ো শেব পর্বত্ত পূর্ব বাংলার, পাওনা নয় বেনা, থাকিল ছয় কোটি। হায় কপাল। তেত্রিশ কোটী কোনের কালে কাটি

### পাকিস্তান হাসিল

হক চৌধুরী কেন মূচ্ছ'। গেলেন না, আমরাই বা বাঁচিরা থাকিলাম কিরূপে, আমি আজিও তা বৃথি নাই। বোধ হর এই সাখনার যে শুধু রেডক্লিফ একা আমাদেরে ঠকাইতে পারেন নাই; আমরা সকলে মিলিয়াই আমাদেরে ঠকাইয়াছি। তার উপর সত্য ধূগ কলি বৃগ হইয়াছে। সত্য মূগে ছিলঃ 'শুভংকরের ফাঁকি, তেত্রিশ থনে তিন শ গেলে তিরিশ থাকে বাকী'; আর কলিমুগেঃ 'শুভংকরের ফাঁকি, তেত্রিশ থনে শুন্য গেলে দেনা থাকে বাকী'।

## भनत्र व्याग्र

## কলিকাতায় শেষ দিনগুলি

## (১) আলীপুরের বন্ধুরা

১৯৪৭ সালের শেষ নিক হইতে ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত পোনে তিন বছর রাজনীতির সাথে আমার কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। 'ইত্তেহাদের' সম্পাদনা উপ**লক্ষে আ**মাকে কলিকাতার থাকিতে হইরাছিল । শহীদ সাহেবের উপর নাষিমুন্দিন মন্ত্রিসভার বিরূপ ভাব ছিল। তাঁরা নানা অজুহাতে 'ইত্তেহাদ' ঢাকায় আনার প্রতিবন্ধকতা স্ষষ্টি করিলেন। অধিকন্ত একাধিকবার 'বাান' করিয়া 'ইত্তেহাদ'কে আধিক ক্ষতিগ্রস্ত করিলেন। পক্ষান্তরে শহীদ সাহেব বহু মুসলিম-লীগ কর্মী, ছাত্র-নেতা ও এম- এল- এর পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও ঢাকার আসিলেন না। ওদিকে কারেদে-আযম ও লিয়াকত খার পুন:-পুন: অনুরোধেও তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও মন্ত্রিত্ব গ্রহণে রাষী হইলেন না । কাজেই আমাদের নেতা শহীদ সাহেবের মতই এবং সাথেই আমরা কোনমতেকলিকাতার দিন কটোইতে লাগিলাম। কোনমতে বলিলে ঠিক বলা হইবে ন।। পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করিয়া পাকিস্তান হাসিল করিয়া তার পরেও পাকিস্তানী হিদাবেহিলুম্বানেথাকা-টাকে নিতান্ত বিবেচনার কাজ দাবি করা বাইতে পারে না। তবু এই সময়ে পশ্চিম বাংলা সরকার ও পশ্চিম বাংলার স্থী-সমাজ সাধারণ ভাবে এবং সাংবাদিকর৷ বিশেষভাবে আমাদের সাথে যে ভর ব্যবহার করিয়াছিলেন তার দৃটান্ত বিরল। মুসলিম লীগের প্রচার-সম্পাদক হিসাবে আমার লিখিত ও সম্পানিত প্রচার-পুত্তিকার অন্যান্য স্থানের মতই আলীপুর কোট' এলাকা ভরিরা গিরাছিল। এই কারণে বাজিগত ভাবে আমার প্রতি আলীপুরের উবিল-বার্ত্রিস্টাররা খুবই বিকুম থাকার কথা। বগড়া-গোছের গরম তর্ক-বিভৰ্কও উল্দের সাথে আমার অনেক হইরাছে। এ অবস্থার পাকিবান ছাসি লের পর আমাকে আলীপুরে ওকালতি করিতে দেশিরা তাঁরা অনেকেই

### কলিকাতার শেব দিনওলি

নিশ্বই বিশ্বিত হইরাছিলেন। কেউ-কেউ নিশ্বই চটরাও গিরাছিলেন। তা সত্তেও বন্ধুদের সাথে বন্ধুদ্ধ নই হর নাই। তারা আগের মতই হানিমুখে একদিন বলিলেন: 'এখনও এখানে আছ যে? পাবিস্তান চেরেছিলে, পাবিস্তান পেরেছ। তবে আর এখানে বসে আছ বেন?' আমিও বরাবরের মতহাসিমুখে বলিলাম: 'তোমরাছিলুরা বড় চালাক। আমিন বাধ্য কৈরা বাটোরারার ছাহামে আমাদেরে ঠকাইছ। বাংগালেরে তোমরা ছাইকোট দেখাইছ। ফলে আমাদের ভাগে জমি কম পড়ছে। কাজেই আরো কিছু জমি খসাবার মতলবে আমরা জনকতক এখানে বিছুদিন থাকব ঠিক করছি।' সকলে হো-হো করিরা উচ্বরে হাসিরা উঠিলেন। রসিকতা করিবার ও বুবিবার সমর ওটা ছিল না। তবু আমি রসিকতা করিলাম। হিলু বন্ধুরা তার রস গ্রহণও করিলোন। এসব ব্যাপারে ছিলু-মনের উদারতার ত্লনা নাই।

## (২) 'আজাদে'র উপর হামলা

কিন্ত ওটা ব্যক্তিগত কথা। পাকিন্তানী প্রচারকদের মধ্যে 'আজাদ' পত্রিকা অগ্রগণা। হিন্দুরা স্বভাবতঃই 'আজাদের' উপরই সবচেয়ে থেশী বিকুক। পাকিন্তান প্রতিষ্ঠার সংগে-সংগেই কলিকাতার সাম্প্রদারিক দাংগা বাধিল। পনর দিন যাইতে-না-যাইতেই ২রা সেপ্টেম্বর রাত্রে 'আজাদ' আফিস গুণ্ডাদের হারাআজান্তহইল। ফলে ৩রা সেপ্টেম্বর 'আজাদ' বাহির হইতে পারিল না। হিন্দু সাংবাদিকরাই উল্পোগী হইনা সভা ডাকিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকার' চিন্তরপ্রন এভিনিউন্থ সিটি আফিসে সম্পাদকদের এক বৈঠক হইল। প্রায় পঁচিশ জন সম্পাদক গৈঠকে যোগ দিলাম। সর্ব-সম্বতিক্রমে গুণ্ডাদের নিলা করা হইল। নিবিবাদে 'আজাদ' প্রকাশের সর্ব প্রকার বাবন্ধা করার জন্তু একটি সাব-ক্রিটি গঠিত হইল। 'অমৃতবাজারের' গ্রিং তুমারকান্তি ঘোষ, 'স্টেটস্মানে'র মিং অংরান স্টিফেন, 'স্বরাজের' শ্রীবৃক্ত সতোন মন্ত্রমান্ধার, 'আনলবাজারের' শ্রীবৃক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য ও 'ইন্তেহাদে'র আমি সহু সকল সম্পাদকের স্বাক্ররে এক আবেদন প্রচার করা হইল। ফলে 'আজাদ' নির্মিত প্রকাশিত হইতে থাকিল। ইন্ডিমধ্যে

মহাজাজী অনশন-রত গ্রহণ করার দাংগা প্রশমিত হইল। ৪ঠা সেপ্টেবর সহরাওরাদী সাহেবেরহাতে কমলার রদখাইর। তিনি অনশন ভাংগিলেন। মোটামুটি শান্তি স্থাপিত হইল। ঈর্ও দুর্গাপুরা আসর বলিরা উভর পর্ব বাতে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা হয়, তার জন্ত লেখক-সাহিত্যিকদের পক্ষ হইতে মিঃ তারাশংকর বানাজি, মিঃ পংকজ কুমার মলিক ও আমি একটি বৃক্ত আবেদন প্রচার করিলাম।

স্থরাওয়াদী সাহেবের পাকিস্তানে না যাওয়াটা আমার ভাল লাগিতেছিল না। আমার বিশাস ছিল, কেন্দ্রীর মনী হিসাবে স্থরাওয়াদী সাহেব
করাচি গেলে 'ইত্তেহাদ' ঢাকার নেওয়া শুধু সন্তব হইত না ত্বানিতও
হইত। 'আজাদ' 'মনিং নিউয' ইত্যাদি সরকার-সমর্থক কাগযগুলি ঢাকার
নেওয়ার সব ব্যবস্থাই হইয়া গিয়াছে সরকারী সমর্থনে। অথচ 'ইত্তেহাদ'
ঢাকার জমি-বাড়ি যোগাড় করিয়াও শুধু বিজ্ঞলি সরবরাহ ও টেলিপ্রিক্টার
স্থাপনাদি ব্যাপারে সরকারী কোন ও স্থায়তা পাইতেছিল না। বরঞ
'ব্যান' করিয়া তাকে ক্ষতিগ্রন্থ করা হইতেছিল। আমার ও আমার
সহক্ষী সকলের বিশাস ছিল স্থ্যাওয়াদী সাহেব পাকিস্তানে গেলেই
এর একটা স্বরাহা হইত।

## (৩) সুহরাওয়ার্লীর সংগত অভিমান

কিন্ত তিনি কেন্দ্রের মন্ত্রিছ নিলেন না। কারেদে-আযম ও প্রধান মন্ত্রী লিরাকত থার অনুরোধের জবাবে তিনি জানাইলেন: ভারতীর মুসলমান-দের একটা হিলা না করিরা তিনি ভারত ছাড়িতে পারেন না। তিনি এ ব্যাপারে কারেদে-আযমের কাছে যেসব তার ও িটি দিরাছিলেন, আমি তা দেখিরাছিলাম। তাতে তিনি বলিয়াছিলেন: 'আপনার স্থলক পরি-চালনার পাক্তিনের হেকাযত করিবার যোগা লোকের অভাব নাই। কারণ মুসলিম লীগের প্রায় সব নেতাই পাক্তিনেন চলিরা দিরাছেন। কিছু পিছনে-ফেলিরা-যাওরা বেচারা ভারতীর মুসলমানদের হেকাযত করিবার কেউ নাই। আনাকে এদের সেবা করিতে দিন।' কথাটা খুবই মহং। কিছু অনেকেই বলিতেন, এটা স্থহরাওরাণীর মনের হথা ছিল না।

### কলিকাতার শেষ দিনগুলি

তিনি রাগ করিরাই পাঞ্চিন্তানের মন্ত্রী হইতে অসলত হইয়াছিলেন। অগরের মত আমার নিজেরও এই সলেহই ছিল। কারেদে-আযম ও লিরাকত খার উপর রাগ করিবার, অন্ততঃ অভিমান করিবার, অধিকার স্মহরাওয়াদীর ছিল। স্বহরাওয়াদীর প্রতি বিরুদ্ধভাব নবাব্যাদা লিয়াকতের বরাবরই ছিল। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুহরাগুরাদীর বদলে বাধা-অনুগত ভাল মানুষ খাজা নাযিমৃদ্দিনকেই তিনি বেশী সমর্থন করিতেন। এসব কথা স্মহরাওরাদীর অজানা ছিল না। কিন্তু কারেদে-আযমও এসব ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করিবেন, এটা স্থহরাওয়ার্দী কিছুতেই বিশাস করিতেন না। কিন্ত দেখা গেল, কামেদে-আযম মুহরাওয়াদীর হক প্রাপ্য সমর্থনটুকুও তাঁকে দেন না। পাঞ্জাব ও বাংলা দুইটা প্রদেশই ভাগ হইয়াছিল। কিন্তু ভাগ হওয়ার কলাফল দুই প্রদেশে এক হয় নাই। প্রদেশ ভাগের যুক্তিতে বাংলার মুদ্রলম লীগ ভাংগিয়া দেওয়া হইল এবং বিভক্ত মুদ্রলম লীগ পার্টর ছারা নয়া লীডার তথা প্রধান মন্ত্রী নিয়োগের বাবস্থা হইল। পাঞ্জাবের মুসলিম দীগও অখণ্ড রহিল। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রীও বজার থাকিলেন। এই এক যাত্রায় ভিন্ন ফলের কারণ সোজাস্থলি এই যে বাংলার প্রধান মন্ত্রী ও মুসলিম লীগ লিরাকত খাঁর 'বাধ্য-অনুগত' ছিলেন না। লিয়াকত আলী খাঁ পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী। স্বাই তার বাধা-অনুগত। এতে কিঙ তিনি সম্ভষ্ট থাকিলেন না। পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী ও মুসলিম লীগকেও তাঁর 'জি হযুর তাবেদার' করিতে চাহিলেন। করিলেনও তিনি। হুহ্রাওরাদীকে বাদ দিয়া প্রধান মন্ত্রী পূর্ব বাংলায় যে 'তাবেদার জি হুষুর' প্রধান মন্ত্রী ও মুদলিম লীগ পার্টি খাড়া করিলেন, তাঁদের 'তাবেদারি' পূর্ব বাংলাকে এবং পরিণামে পাকিস্তানকে কোথার নিরাছে, আজকার ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিতেছে এবং ভবিশ্বতেও দিবে।

তারপর স্বহরাওয়াদীকে ভিংগাইয়া মিঃ ফষলুর রহমান, ডাঃ মালেক প্রভৃতি যাঁ দেরে কেন্দ্রীয় মধিদভায় নেওয়া হইতে লাগিল, ভাতেই প্রধান-মন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁ ও তাঁর সমর্থক কায়েদে-সাযমের মনোভাব প্রহরাওয়াদীর কাছে স্প্রস্ট হইয়া গেল। এ অবস্থায় স্বহরাওয়াদী বদি অভিমান করিয়,ও থাকেন, তবু তাঁকে দোষ দেওয়া বায় না। বরক তাঁকে

উক্ত প্রশংসা করিতে হর এই জন্ম বে তিনি কোনও অভিবোগ করিয়া ভার অসমতি জানান নাই। বৃক্তি হিসাবে একটা মহৎ আদর্শের কথাই বিলয়াছিলেন। অভিবোগ করাটা তাঁর আত্মসম্মানে বাধিত বিলয়াই তা তিনি করেন নাই।

## (৩) সুহরাওয়ার্দীর মিশন

গোড়াতে 'ভারতীয় মুদলমানদের হেফাযত' করাটা তাঁর অজুহাত সাত্র ছিল এটা ধরির। নিলেও পরে এটাই হইরা উঠে স্বহরাওরার্দী সাহেবের নিশা। তিনি শুধু নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ব লিকাতার हिन्द्र पाः गावाजी दाव उष्ठेष थए अत नामत्तरे भना वाषारेया पन नारे, তিনি উভয় রাষ্ট্রের মাইনরিটির রক্ষার জন্ম 'মাইনরিটি চার্ট'ারও' রচনা করিরাছিলেন। উহাতে উভর রা*ইের* নেতাদের দন্তথত লইবার জন্স দিলী করাচি দৌড়াদৌড়িও করিয়াছিলেন। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সাহস ও অধিকাব-বোধ জিয়াইয়া তুলার জন্ম ১৯৪৭ সালের ৯ই ও ১•ই নবেম্বর তিনি ৪৬নং থিয়েটার রোডম্ম নিজের বাসভবনে নিখিল ভারতীর মুসলিম কনভোশন নামে এক প্রতিনিধিত্বমূলক স্থিলনীব অনুষ্ঠান করেন। ঐ সন্মিলমীতে মওলানা হদরত মোহানী প্রভৃতি मुमानिम नीरगत्र मार्टिक स्निष्कृत विर चत्र चत्र स्ट्रिवाध्वामी मार्टिक शहि-বতিত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভংগির পরিবর্তনের জন্ম হৃদয়স্পর্নী আবেদন করেন। মাইনরিটির অধিবার রক্ষার দাহি-দাওয়া করিয়া এবং অহরাওরাদী-রচিত মাইনভিটি-চাটার মানিরা লওরার জন্ম উভা রাষ্ট্রের সরক রকে অনুরোধ করিরা প্রস্তাব গৃহীত হর।

সুহরাওরাদী সাহেব শুধু সভা-সন্মিলনী করিরাই ক্ষান্ত থাকেন নাই।
তিনি নিজে যেমন উভর রাষ্ট্রের সমকোতার ব্যাপার লইরা িলী-করাচি
দৌড়া নিড় করেন, ডেমনি পশ্চিম বাংলার প্রধান ময়ী ডাঃ প্রভুল চক্র ঘোষ
ও গবর্ণর ডাঃ কৈলাস নাথ কাট,জুকে পূর্ণ বাংলার সফরে উদুদ্ধ করেন।
ফলে পশ্চিম বাংলার উভর নেত। ঢাকা আগনন করেন। উভরেই বিরাটবিরাট জনসভার বক্ত,তা করেন। কলিকাতা বিরিয়া আমরা সংবাদ পাই

### কলিকাতার শেব দিনওলি

এবং সে সব সংবাদ 'ইয়েছাদে' প্রকাশ করি বে লক্ষ-লক্ষ পাকিস্তানী জনতা পশ্চিম বাংলার ঐ দুই নেতাকে অভিনলন দেন এবং সোলাসে তাঁদের বজ্বতা শুনেন। ডাঃ প্রফুল চল্ল ঘোষ নিজে ঢাকার লোক। নিজের শ্ববি-তুলা মহং জীবনের জন্ম তিনি মুসলমানদের কাছেও সমভাবে সম্মানিত ও জনপ্রির ছিলেন। আর ডাঃ কাট্,জু বুজপ্রদেশের মুসলিম কালচারে-পূষ্ট আরবী-কারসী-উদ্পতে পশ্তিত উদারনৈতিক অসাম্প্রদারিক হিন্দু। উভরে পূর্ব বাংলার জনতার কাছে আন্তরিক অভিনলন পাইরাছিলেন এতে অসাভাবিক কিছু ছিল না।

এই দুই উদার নেতার শাসনাধীনে পশ্চিম বাংলার মুসলমানরা আশা-তিরিক্ত শান্তি ওনিরাপত্তার বাস করিতেছিল। এটা আমি নিক্তেকে দিরাই বৃক্তিছিলাম। আমি কাল শিরওরানীপরিরা বিক্ষুক হিন্দু জনতার সাথে ও মধ্যে ট্রামে চড়িরা আলীপুর কোটে যাইতাম আসিতাম নিরাপদে ও নির্ভরে। পাশে-বসা হিন্দু বন্ধুদের সাথে সাম্প্রদারিক পরিন্থিতি ও হিন্দুস্থান-পাকিস্তান সম্পর্ক আলোচনা করিতাম মুক্তকঠে।

প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বোষের অনুরোধে ও শহীদ সাহেবের উৎসাহে আমি
নিজে কলিকাতা ও হাওড়ার মুসলিম 'পকেট'গুলিতে যাইতাম বজ্ঞতা
করিয়া তাদেরে সাহস দিতে এবং দেশ ছাড়িয়া না যাইতে। যতদিন
ডাঃ ঘোষ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, ততদিন কলিকাতার মুসলমানদের মধ্যে
একটা স্বন্ধির ভাব আমি সর্বত্র লক্ষ্য করিয়াছি। কালাবাজারী ও মুনাফাথোরদেরে শান্তি দিতে গিয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি কংগ্রেস পার্টির মেন্তরিটির
সমর্থন হারান। ১৯৪৮ সালের ১৫ই জানুয়ারি তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে
ইন্তাফা দেন। মুসলমানদের মধ্যে আবার ত্রাসের সকার হয়। ইতিমধ্যে
সর্দার প্যাটেলের নির্দেশে পাকিস্তানকে নগদ টাকার অংশ প্রাথমিক
৫৫ কোটি টাকা দিতে ভারতীর রিষার্ভ ব্যাংক অস্বীকার করে। ইহার
এবং দিল্লীর সাম্প্রদারিক দাংগার প্রতিবাদে মহাম্বাজী আমরণ অনশন গ্রহণ
করেন। তাতে আমরা কলিকাতার মুসলমানরা ভরানক উৎক্তিত হইরা
পড়ি। এ সমরে ডাঃ ঘোষের মত লোক প্রধান মন্ত্রিক ইন্তাফা দেওরা
মুসলমানদের জন্ম সকল দিকেই অশুভ ঘটনা বলিয়া মনে হইল।

### ব্যক্তনীতির পঞ্চাশ বছর

কিন্ত ২০শে জানুরারি ডাঃ বিধান চন্দ্র রার পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী হইরাই কঠোর হন্তে সাম্প্রদারিকতা দমন করেন এবং ডাঃ ঘোষের নীতি পুরা-পুরি অনুসরণ করিয়া চলেন। তিনি আমাকে রাইটাস বিচ্ছিংএ তাঁর চেষারে ডাকিয়া সকল প্রকার সাহাষ্য ও সহারতার আখাস দেন এবং সরকারের সাথে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করেন। ডাঃ ঘোষের সমন্ত্র যেভাবে মুসলিম মহলার সভা-সমিতি করিয়া বেড়াইতাম, পরিত্যক্ত মদজিদ মেরামত ও পুনর্বহাল করাইতাম, ডাঃ রায়ের আমলেও তাই করিতে লাগিলাম। বরঞ্চ ডাঃ রায়ের কাছে যেন আরও বেশী দরদ ও সহানুভৃতি পাইলাম।

### (৪) বাস্তভ্যাগ-সমস্তা

এই সময়ে উভন্ন রাষ্ট্রের ভিতরকার সম্পর্কের মধ্যে বাস্তত্যাগ-সমস্যাটাই ছিল সংচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অংকশান্তের দিক দিরা হিন্দুস্থানের চেয়ে পাকিস্তানের জন্মই ছিল এটা অধিকতর সমস্তা-সংকুল। আদম-এওয়াজের ক্ষিন বাটোয়ারার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিছু যে মনোভাবও প্রচার-প্রচারণার মধ্যে দেশ ভাগ হইরাছে, সে পরিবেশে বাস্তত্যাগ দুনিবার হইয়া উঠিবে, এটা নেতাদের ভাল করিয়া ভাবা উচিৎ ছিল। এক দিকে জিলা সাহেব অপরদিকে গাম্বী-নেহরুর মত উার ও উ'চ্স্তরের লোকদের পক্ষে অমন বলা বা চিন্তা করা সম্ভব নাও হইতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষের কথাটাই বলিয়াছিলেন সদার প্যাটেল। তিনি বলিয়াছিলেন: 'যারা পাকিস্তান চাহিয়াছিল পাকিস্তান পাওরার পর তাদের কারও হিন্দুস্থানে থাকার অধিকার নাই।' কথাটা অক্সায় নয়, অসংগত নয়, অযোজিকও নয়। কিছ পার্ট শনের সমরেই সদ ারের এ কথা বলা উচিং ছিল। আর ভাবা উচিং हिल পाकिसातित तिलापित । जा यथन हत्र नाहे, ज्यन वक्साब कर्जवा হটল বলাঃ 'বে বেখানে আছ, দেখানেই থাক'। গাছী জিলা তাই বলিরাছিলেন। দুই সরকারও সেই নীতির কথাই বোষণা করিয়াছিলেন। किंद चामात्र के नमत्त्र बदन हरेताहिन, के चनत नीजिगेरक कार्य-कर्म পালন করিতেছিলেন সরকার হিসাবে একমাত্র পশ্চিম বাংলা সরকার, আর ব্যক্তি হিসাবে একমাত্র শহীদ স্বহরাওরাদী।

### ব লিকাতার শেষ দিনগুলি

এই বয়াপারে এবং এই সময়ে পাকিস্তানের নেতৃত্বল দুইটা গুরুতর পরীক্ষার সন্মুখীন হইয়াছিলেন। দুইটা ব্যাপারেই শহীদ সাহেবের স্থাপট অভিমত ছিল এবং তিনি তা সংবাদ-পত্রে বিশ্বতি মারফং প্রকাশও করিয়াছিলেন। এক. পাকিস্তান হাসিল হওযার পর পাকিস্তানের জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নাম আর মুদলিম লীগ থাকা উচিং নয়। দুই, পাকিস্তানের হিলুদের রাজনৈতিক আনুগত্য বিচারে উদার বাস্তব দৃষ্টি অবলম্বন করা উচিং।

## (৫) মুসলিম লীগ বনাম ন্যাশনাল লীগ

প্রথম : । নিখিল ভারত মুদলিম লীগই পাকিন্তান হাসিল করিয়াছে। পতা, কিন্তু পাকিস্তান হাগিলের পর ইহা বিভাষান থাকা উচিৎ নয়। এখন ইহা ভাংগিয়া দিয়া পাকিস্তান নাশনাল লীগ স্থাপন করা দরকার। সে ভীগে অবুদলমান পাকিস্তানীদের প্রবেশাধিকার থাকা আবভক। ইহা কায়েদে-অযেমের মত বলিয়া তংকালে পাকিস্তানী নেত্রশের জানা ছিল। অনেকের মতও তাই ছিল বলিয়। শোনা যাইত। কিও স্বহরাওয়ার্নী সাহেবই প্রথম সংবাদ-পত্রে বিরতি দিরা এই মত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। কথাটা স্পষ্টতঃই যুক্তিসংগত। স্নতরাং তাঁর বির্তিতে সেই স্থাপট যুক্তিটারই উপর জোর দেন। পাকিন্তান হাসিল করিয়াছে মুদলিন লীগ ঠিকই; মুদলমানদের দাবিতেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাও ঠিক। কিন্ত আদম এওয়াজ না হওয়ায় এবং দাবিটাও **দেরপ** না থাকায় পাকিস্তানে যেমন অনেক হিন্দু আছে, ভারতে ও তেমনি অনেক মুদলমান রহিয়াছে ৷ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিদাবে উভয় রাষ্ট্রেই জাতি-ধন-নিবিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকার করিতে গেলেই জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে অদাম্প্রদায়িক হইতেই হইবে। ভারতের যেমন ভাশনাল কংগ্রেস আছে, পাকিস্তানেরও তেমনি श्रामनाम मीग कतिरु इहेर्दा । कथाणे युक्ति-मःगठ এवः कारतरन-आयरमत মতও তাই; এই ধারণার আরো অনেক মুদলিম নেতা শহীদ সাহেবের এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু সকলকে বিশ্বিত করিরা আমি শহীদ

সাহেবের এই মতের প্রতিবাদ করি শহীদ সাহেবের কাগব 'ইভেছাদেই'। 'ইख्डाम' त्र मानक दिमारवरे। 'देख्डाम' महीन मारहरवत्र ममर्थन कतिरव এটা ত জানা কথা। কিন্ত এইবারই পাঠবরা প্রথম জানিতে পারিলেন যে 'ইত্তেহাদে'র সম্পাদকের সতাই স্বাধীনতা ছিল। এর আগে আমি কত-বারই না কতজনকে বলিয়াছিলাম শহীদ সাহেবের কাগায়ের আমি মাইনা-করা সম্পাদক হইলেও তিনি কোনও দিন আমার লেখার হন্তকেপ করেন নাই; আমার মতামত প্রভাবিত করিবার চেষ্টাও কোনো দিন করেন নাই। কিন্ত বন্ধুরা দেউ আমার কথা বিখাস করেন নাই। বন্ধুবর আবল হাশিমের মত তীক্ষ বৃদ্ধির লোকও আমার 'স্বাধীনতার' আসা স্থাপন করেন নাই। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে মওলানা আকরম খী মুসলিম লীগের সভাপতিত্বে ইস্তাফা দেন। হক সাহেব ও হাশিম সাহেৰের মধ্যে প্রতিশ্বন্ধতা হয়। 'ইত্তেহাদে' আমি হক সাহেবকে সমর্থন করি। হাশিম সাহেব তখন শহীদ সাহেবের রাজনৈতিক জুড়ী এবং দোদ'ও-প্রতাপ লীগ নেতা। তাঁকে ফেলিয়া হক সাহেবকে সমর্থন বরার হাশিম সাহেব মনে করিলেন, শহীদ সাহেবই আমাকে দিয়া হক সাহেবকে সমর্থন করাইতেছেন। আমি এই যে ব্যাইলাম, শহীদ সাহেব কোনও দিন আমার সম্পাদকীয় কর্তব্যে হস্তক্ষেপ করেন না, ইশারা-ইংগিতেও আমার মতামত প্রস্তাবিত করেন না; কোনও বথাই হাশিম সাহেব বিশাস করিলেন না। হাশিম সাহেবের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্ম শহীদ সাহেব নিজে চেটা করিলেন। তাও তিনি বিশাস করিলেন না।

১৯৪৭ সালের শেষের দিকে যথন 'ইতেহাদে' শহীদ সাহেবের বিরতি ছাপিরা সেই সংখ্যাতেই এবং পরবর্তী করেক সংখ্যার শহীদ সাহেবের প্রতিবাদে সম্পাদকীর লেখা হর মাত্র তথনই হাশিম সাহেব সহ বন্ধুরা বীকার করেন ঃ হাঁ, শহীদ সাহেবের 'ইতেহাদে' সম্পাদকের স্বাধীনতা আছে। শহীদ সাহেব নিজে তাতে দুঃখিত হন নাই। কিন্তু হাশিম সাহেব হইরাছিলেন। বছরের গোড়ার দিকে তিনি আমার নিশা করিরা ছিলেন শহীদ সাহেবকে মানার অপরাধে; এখন তিনি আমার নিশা করিবো

## কলিকাতার শেষ দিনগুলি

মুসলিম লীগের বদলে ভাশনাল লীগ করার তিনিও পক্ষপাতী ছিলেন : মুসলিম লীগ ভাংগিরা দিরা স্থাশনাল লীগ করার পক্ষে যত যুক্তি আছে, তার একটারও বিরুদ্ধতা আমি করি নাই। বরঞ্জ স্ব যুক্তির আমি পূর্ণ সমর্থক। আমার যুক্তিটা ছিল সমরের ব্যাপারে সীমাবদ। আমার বজব্য ছিল: মুসলিম লীগ ভাংগিবার সময় এখনও আসে নাই। পাকিস্তান হাসিল করাতেই মুসলিম লীগের কার্য শেষ হয় নাই। পাকিন্তানের কর্না স্টটিউশন না হওয়া পর্যন্ত দে কর্তব্য শেষ হইবে না। আমার বৃত্তি ছিল এই: পাকিন্তান-সংগ্রামে মুসলিম লীগ পাকিন্তানের রাষীয় রূপের কোনো নিদিট কাঠামো দেয় নাই। এটা না করিয়াই यिन मूनलिम लीत वाच-विरलाभ करत जरव रनि हरेर युक्त कर करिया শান্তি প্রতিষ্ঠার আগেই সৈন।বাহিনী ডিমবিলাইয় করার মত। আমি ওটাকে 'পলিটকালে এদকেপিয়ম' বলিয়াছিলাম। রাষ্ট্রীয় রূপ দেওরার আগে পাকিন্তান ছিল মাৰ একটি ভূখও। এই ভূখও পাইয়াই মুদলিম লীগ সরিয়া পাড়তে পারে না। জনগণকে পাকিস্তানের কত ভাবাবেগপূর্ণ রংগিন চেহারা দেখাইয়া পাকিস্তানের পক্ষে ভোট লওয়া হইয়াছে। সে রাষ্ট্রের রূপ দিয়। জনগণের অধিকারকে শাসনতত্ত্ব বিধিবদ্ধ না করিয়া মুসলিম লীগ ধদি সরিয়া পড়ে তবে সেটা হইবে বিটেয়াল। সেজন্ত আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম: পাকিস্তানের একটি গণতাম্বিক শাসনতম্ব রচনার সংগে-সংগে গণ-পরিষদ এবং মুদলিম দীগ এক সাথে আত্ম-বিলোপ कांद्रव। তात्र जारम नम्र। जामात मन्नास्कीत मुनिया महीन मारहव অসম্ভট ত হনই নাই, বর্ঞ বলিয়াছিলেন: তোমার কথায় জোর আছে।

## (৬) মাইনরিটির আমুগত্য

দুই, পাকিস্তানের অনুসলমানদের আনুগত্য সহকে শহীদ সাহেব দুরদর্শী জাতীর নেতার যোগ্য কথাই বলিয়াছিলেন। সকল এলাকা ও অঞ্চলের হিন্দুরা পাকিস্তানের বিক্ষতা করিয়াছিল নীতি হিসাবে। পাকিস্তান স্থাপিত হওয়ার পর কাজেই হিন্দুরা সাধারণভাবে সলেহের পাত্র হইয়া পড়ে। ওরা কি পাকিস্তানের প্রতি অনুগত থাকিবে?

### রাজনীতির পঞ্চাল বছর

এমন সন্দেহ স্বাভাবিক। প্যাটেলপদ্বীদের বৃক্তি পাকিস্তানী হিন্দুদের প্রতিও প্রবোক্য একথা মনে করাও অস্বাভাবিক নয়। বারা পাকিস্তান **हा**हिदाहिल, जारात यपि हिन्दुचारन थाकात अधिकात ना थारक, जरव যারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধতা করিয়াছিল, তাদেরও পাকিস্তানে থাকা উচিত নয়। এটা সাধারণ লজিক। কিছ স্বহরাওরার্দী বিশ্বতি দিরা বলিলেন : পা কিন্তানের হিন্দুদের বেলা এ যুক্তি চলিবে না । তিনি বলিলেন, হিন্দুন্তানের মুসলমান ও পাকিন্তানের হিন্দুর মধ্যে মৌলিক পার্থ 🕫 রহিয়াছে। প্রদেশ ও মাল্লাজ ইত্যাদি ছিল্প-প্রধান অঞ্জের মুসলমানরা পাকিন্তান দাবি করিয়াছিল, তখন তারা জানিয়া-বৃধিয়াই করিয়াছিল ষে তাদের বাসন্থান পাহিস্তানে পড়িবে না। কাজেই তারা মনের দিক দিয়া প্রস্তুত ছিল: হয় তারা বাস্তুত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে চলিয়া যাইবে, নয় ত হিন্দুস্থানের বাশেশা হিসাবে নিজ-নিজ বাসস্থানে थाकिया यारेरव। किन्न भाकिन्यात्मत्र हिन्दूरमत्र दिना जा वना हरन ना। পূর্ণ বাংলার বা পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দুরা মনের দিক দিয়া প্রস্তুতির সমর পার নাই ৷ শেষ গর্যন্ত তারা আশা করিয়াছিল, দেশ ভাগ হইবে না। কাজেই তাদের বাস্তত্যাগ বা আনুগত্য পরিবর্তনের কোনও প্রশ্নই উঠে নাই। এখন বধন দেশ ভাগ হইয়া হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হইয়া গিরাছে, তথন হিন্দুদিগকে মনের দিক দিরা প্রস্তুত হইবার উপযুক্ত সময় দিতে হইবে। যে সব ছিন্দু দেশ ভাগ হওয়ার সংগে-সংগে পাকিস্তান ভাগে করে নাই, ধরিরা নিতে হইবে তারা পাকিস্তানী হইতে চার; দেশ ভাগের মানসিক ধাকা সামলাইয়া মনের দিক দিয়া পাকিস্তানী হওরার অন্ত তাদেরে সময় দিতে হইবে। এখনই এই মুহুর্তে তাদের আনুগত্য লইরা খোঁচার্ব, চি ঝাকাঝাকি করা অভার হইবে। হিন্দুরা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী হইবে কি না, এটা শুধু তাদের মনের উপর निर्श्य करत ना ; मुनलमानरात्र वावशास्त्रत উপরও অনেকথানি নির্ভর करत । পाकिन्छानरक मूनलमानता मुध् मूनलमानत एतम मरन करत कि ना, হিনুৱা পাকিন্তানে সমান অধিকার লইরা সসন্মানে থাকিতে পারিবে কি না, এ সব বিচার করিতে সমরের দরকার। হিসুদেরে সে দমর দিতে হইবে

### কলিকাতার শেষ দিনগুলি

এবং ইতিমধ্যে মুদলমানদেরও নিজের কর্তব্য পালন করিতে হইবে।

## (৭) বাস্তভ্যাগে পাকিন্তানের বিপদ

স্বহরাওরাদীর এই সব যুক্তি সাধারণ মানবতার দিক দিয়া অকাট্য স্থায়-ও বৃক্তি-সংগত ত ছিলই, রাজনৈতিক দ্রদ্শিত। হিসাবেও অবশ্য-পালনীয় ছিল। পাকিস্তানের জন্ম আরও বেশী ছিল। উভয় রাট্রই **থিওরেটক্যালি নরা রাষ্ট্র হইলেও** পাকিন্তান ছিল বান্তবিকই নরা। শাসনতম, অর্থনীতি, শান্তি বৃক্ষা ও দেশ বৃক্ষা সব দিক হইতেই পাকি-স্তানকে গড়িতে হইতেছিল একদম অ আ ক খ হইতে ; ইংরাজীতে যাকে বলা হর 'ক্রম দি জ্ঞাচ'। এই সমর তার জটিল সমস্থাকে আরও **জটিল ক**রিয়া তুলিতেছিল লক্ষ-লক্ষ লোকের বাস্তত্যাগ। বাস্তত্যাগীদের পুনর্বাসন উভয় রাষ্ট্রের জন্মই ছিল একটা বিরাট ও বিপূল সমস্যা । কিছ পাকিস্তানের জন্ম ছিল এটা অনেক বেশী জটিল। তার উপর যদি সব মুসলমান বা তাদের অধিকাংশ ভারত ছাড়িরা পাকিস্তানে আসা শুরু করে, তবে তাদেরে সামলানো পাকিস্তানের পক্ষে কার্যতঃ অদন্তব হইয়া পড়িবে। বস্ততঃ চরম সাম্প্রদারিকতাবাদী একদল হিন্দু সর্বার প্যাটেলের আশকারা পাইয়া সব মুসলমানকে এক-সংগে তাড়া করিয়া পাকিস্তানে ঠেলিরা দিরা পাকিস্তান ডুবাইরা দিবার কথাও তুলিয়াছিল। 'ট্রাংকেটেড' 'মথইটেন' ছাটাই-করা পোকার-খাওরা পাকিস্তানের ক্ষুদ্রার-তনের ভূথণকে এরা জলে-ভাসা যাত্রীভতি ছোট নৌকার সাথে তুলনা করি-তেছিল। তারা বিশাস করিত এই যাত্রীভতি তল-তলারমান নোকার জোর করিয়া আরও কিছু যাত্রী তুলিরা দিলেই ঐ নৌক। ভূবিয়া ঘাইবে। কথাটা নিতাভ বাজে কথা ছিল না। দশ কোটি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে মাত্র ছর কোট লইরা পাকিন্তান হইরাছিল। বাকী চার কোটই **হিন্দুত্বানে ছিল। কাজেই বাস্ত**্যাগীর চাপে পাকিস্তান খ্তম করার আশা একদল পাকিস্তান-বিরোধীর মাধার আসিয়াছিল। গাছী-নেহরু-আঘাদের দ্রদশিতার এবং তাঁদের সত্যিকার অনুসারীদের সহারতার এ বিপর্বর ঘটতে পারে নাই। পাকিন্তানের পক হইতে পরিপ্রক নীতি

অনুসত না হইলে এ বিপর্বর ঠেকানো বাইত না। নেহর-লিরাকত ছিল এই স্থান্ত দ্বদশা নীতির দলিল। কিন্ত স্থরাজ্যাদার দৃঃখ ছিল. পাকিন্তান সরকার অনেক দেরিতে এই নীতির মূল্য ও তাৎপর্ব উপলব্ধি করিরাছিলেন। স্থরাওরাদার ৪৭-৪৮ সালের শান্তি মিশন ও শান্তি-সেনা পরিকরনা ছিল মূলতঃ এবং প্রধানতঃ পাকিন্তানের কল্যাণের ছিম। দুই বাংলার মধ্যে শান্তি রক্ষা করিয়া বান্তত্যাগ বদ্ধ করা ছিল পূর্ব পাকিন্তানের জীবন-মরণের প্রশ্ন। নাধিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার অদ্রন্দা ক্ষুত্রা স্থরাওরাদার ঐ দ্রদদা নীতি কার্যকরী করিতে দের নাই। তার জ্বের আমরা আজ্ঞ টানিতেছি।

মহাত্মান্তীর হত্যায় ভারতীয় মুসলমানদের মনে অংরেকটা আন্তমকা সাংঘাতিক ধাকা লাগে। পাকিস্তানী নেতাদের জন্ত ছিল এটা একটা ছশিরারি। তবু তাঁরা ছশিরার হন নাই।

## (৮) মহায়াজীর নিধন

১৯৪৮ সালের ০০শা জানুরারি বিকাল চারটার চৌরংগির মোড়ে বেড়াইতেছিলাম। বেড়াইতেছিলাম মানে পুত্তকের দোকান হইতে দোকানান্তরে বই হাতাইয়া ফিরিতেছিলাম। বিভিন্ন বইএ-ভরা এই সব বুক স্টলে পুত্তক দেখিয়া বেড়ানো ছিল আমার চিরকালের অভ্যাস। বেশীর ভাগ সময় অবত্য আমি ফুটপাথের পুরান পুত্তকের দোকানে ঘুরিভাম। ফুটপাথের দোকানদারয়া প্রায় সবাই ছিল মুসলমান। সাম্প্রতিক দাংগা-হাংগামায় এদের দোকান আর তেমন বসে না। সেজত চৌরংগির নয়া পুত্তকের দোকানগুলিই এখন আমার প্রধান হামলা হল। কিনার চেরে অবত্য হাতাইতামই বেশী। কিছ তাতে কোনও অস্থবিধা হইত না। দোকানদারয়া আমাকে কিছু বলিত না। একটানা বার বছর ধরিয়া এই সব দোকানের লোকেরা কালা-শেরওয়ানী-পয়া এই লোকটাকে তাদের দোকানে দেখিয়া আসিতেছে। কিছু-কিছু লোক আমাকে 'উবিল ছাব' বা 'এডিটর ছাব' বিলিয়া লানিত। নাম কেউ জানিত না। তবু তাদের নিজব পছার আমার সন্ধান করিও অর্থাৎ

### বলকাতায় শেব দিনগুলি

দেখিতে চাহিলে যে-কোন বই দেখাইত যদিও জানিত শেষ পর্যন্ত আমি ঐ বইটা কিনিব না। একেবারে যে কিনিতাম না, তাও নর। শ টাকার বই ঘাটরা শেষ পর্যন্ত আনা-এক টাকার একথানা অবস্থই কিনিতাম। তাও আবার সব দিন নর। এ অভ্যাস আমার তাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। আমাকে দেখিলেই তারা মুচকি হাসিয়া এ-ওর দিকে চাহিত। আমাকে দেখিয়া তারা যে হাসিতেছে, তা আমিও বুঝিতাম। কিন্তু গায় মাখিতাম না। আমিও হাসিতাম। কারণ তারা বলিত: 'আইএ ছাব'। মনে-মনে বোধ হয় বলিতঃ দু' চারঠো দেখ্কে চলে যাইএ ছাব।'

এমনি এক পুন্তকের দোকানে ঐদিনও পুন্তক ঘাটতৈছিলাম। পিছনের কুঠরি হইতে একজন বাহির হইয়া আমাকে দেখিরা হাত তুলিয়া সালাম করিল এবং বলিল:ছোনা সাব, গান্ধীজীকো ত ওলি মারা।

আমি একরপ চিংকার করিয়া বলিলাম : ক্যা কাহা ?

দোকানদার তার কথা রিপিট করিল।

'কাহাঁ ছোনা, কোন কাহা ?' আমি জিগ্গাস করিলাম।

'আবহি রেডিও মে বোলা'। দোকাননার বলিল।

'বিশা হ্যায় ইয়া মারা গ্যারে ?' শেষ আশা লইয়া জিজ্ঞাসাকরিল। ।।

(माकानमात्र विष्णा: श्रिष्ठिं का वर्षा नारे।

আমি বেহুশের মত এসপ্ল্যানেডে ফিরিয়া আসিলাম।

ট্রামে উঠিলাম। পার্ক সার্কাস ট্রামে চড়িয়া বুঞ্জিলাম, ট্রাম-যাত্রীরাকেউ কিছে, জানে না। বলিলাম না কিছু। যদি উত্তেজনা দেখা দেয়। বলিয়া যদি ভূল ব্যাব্থির ভাগী হই।

আ।ফরে ফিরিয়া আগে নিউৰভিপাটে গেলাম। টেনিপ্রিকারে নিউয তথনও আসে নাই। নিজেই খবরটা ঘোষণা করিলাম। কোনও আলোচনায় যোগ না দিয়া নিজের কামরায় আসিলাম। টেবিলের উপর মাথায় হাত রাথিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম।

অৱকণ মধ্যেই টেলিফোন আশা শুরু হইল। কিছুক্ষণ পরেই লোকের ভিড় হইতে লাগিল। লোক মানে মুসলমান। পার্ক সার্কাস মুসলমান

প্রবিরা। এখানকার নেতৃত্বানীর লোকেরা ত বটেই, দ্র-দ্রান্তের মুসলিম নেতারাও আসিরা 'ইত্তেহাদ' আফিসে ভিড় জমাইলেন। আমার সহকর্মী বহুরা যথাসন্তব লোক-জনকে নিচে হইতেই বিদার করিতে লাগিলেন। কিছ কলুটোলা-যাকারিয়া সিটুটের একদল বড় লোক নেতাকে আমার কামরার আসিতে না দিরা পাবিলেন না। এইরা সকলেই মোটরে চড়িরা আসিরাছেন। কুড়ি পচিশ জনের কম হইবে না। অত চেরাব আমাব কামবার ছিল না। প্রায় আধাজাধি লোক দাঁডাইয়া থাকিলেন। আমি চেয়াব আনাইতে চাহিলে তাঁরা দৃড়ভাবে সানা কবিলেন। কাজেই অধেক বসা-অধেক-খাডা অবস্থায় আলোচনা শ্রু হইল।

এঁদের নেতা নাথোদা মদজিদের পেশ্-ইমাম সাহেব। বড আলেম। তেমনি বড় পাগড়ি। ইতিমধ্যে টেলিপ্রিন্টাবে বিস্তারিত বিবরণ আসিষা পড়িরাছিল। সব তাঁদেরে শুনাইলাম। সব শ্নিরা পেশ-ইমাম সাহেব বলিলেন: 'গান্ধীজী ত মাবা গাারে. আব মুসলমানে কা কা হোলা?'

প্রন্থা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মুসলমানরা গান্ধীজ্ঞীকে এতটা বিশ্বাস করিত। এমনি স্মান্তর স্থল মনে কবিত তাঁকে। এই মার পনা দিন আগে আমরণ অনশনরত করিরা তিনি দিল্লী ও উপকঠের ম্দলমানদের জীবন রক্ষা করিরাছেন। হিন্দুদেব-হাতে-ভাংগা মসজিদগুলি তাদেবে দিরাই মেরামত করাইষাছেন। পাকিস্তানের প্রাপা পঞ্চার কোটি টাকা দেওরা-ইরাছেন। সেই মহাত্মাজীই আজ আততারীর গুলিতে নিহত হইলেন মুসলমানদের পক্ষ নেওরার অপরাধে। কাজেই স্বাভাবিক প্রশ্ন: 'আব মুসলমানেশীকা কাা হোগা?'

আমার অজ্ঞাতে বিনা চিন্তার আমার মুথ হইতে বাহির হইয়া পড়িলঃ 'মহাত্মাজী মারা গ্যারে ছহি, লেকেন আলা ত নেহী মরা।'

সবাই শুপ্তিত হইলেন। আমি নিজেও। অক্ত সবার মত, তাঁদেরই সাথে, আমার মুখে আমিও ঐ কথাটা শুনিলাম। তার আগে আমিও আনিতাম না, ঐ কথাটাই আমি বলিতেছি। বাত্তবতার কেত্রে ও-কথার কোনও অর্থ হর না। কাজেই পেশ-ইমামের প্রশ্নের জবাব ওটা নর।

### কলিকাতার শেষ দিনগুলি

তবু ওটা ছাড়া বলিবার ছিলই বা কি? চরম বিপদে মুদলমানের মুখে ও-কথা ছাড়া আর কি আসিতে পারে?

তবু পেশ-ইমাম সাহেবের মনেই কথাটা আছর করিল বেশী। অত
বড় ভারত-বিখ্যাত আলেম। অত বড় পাগড়ি! অত লমা দাড়ি।
তিনি ভাবিতেও বোধ হয় পারেন নাই, এই দাড়ি-মোচ-মুড়ানো নাংগা-ছের
ইংরাজী-দাঁ খুব-সন্তব-বেনমায়ী একটা লোকের মুখে অমন কথা
শুনিবেন। কিন্তু বিশ্বিত হওয়ার চেয়ে তিনি লজ্জা পাইলেন বেশী। তাঁর
চোখে-মুখে তা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। তিনি নিজের সংগীদেরে উদ্দেশ্য
করিয়া বলিলেনঃ এডিটর সাহেব ছহি বাংলাইয়াছেনঃ মুদিবত দিয়াই
আল্লা মোমিনের ঈমানের জাের পরখ বরেন। এর পর যা কথাবার্তা
হইল, তার প্রতিক্রিয়া খুবই ভাল হইল। চিম্বাকুল ভীতিরস্ত বিষয় মুখে
যারা আদিয়াছিলেন, আশা-পূর্ণ আশ্বস্ত হাদিমুখে তাঁরা ফিরিয়া গেলেন।

## (১) আমার নযরে গান্ধী

মহাত্মাজীকৈ আমি কতটা ভালবাসিতাম, ঐদিনের আগে আমি
নিজেও তা বৃথিতে পারি নাই। মহাত্মাজীর জীবন-দর্শন এবং তাঁর
রাজনৈতিক মতবাদও আমাকে অনেকখানি প্রভাবিত করিয়াছিল। এতটা
করিয়াছিল যে ১৯৪২ সালে কোনো এক সময়ে আমার কমিউনিস্ট বন্ধুদের
সাথে তর্কে-তর্কে বলিয়া ফেলিয়াছিলাম; 'গান্ধীযম ইয এয়ন ইমপ্রভাবেন্ট
আপ-অন মার্কসিয়ম।' অনেকখানি কনভিকশন লইয়াই ও-কথা বিলয়া
ছিলাম। আজও তাঁর য়তুয়ে বিশ বছর পরেও তাঁর প্রতি প্রদ্ধা আমার
অট্ট আছে। কিন্ধ সেদিন তাঁর অমন য়তুয়তে আমি যেন নেতৃয়লসহ
সমগ্র ভারতবাসীর উপর সাধারণভাবে এবং হিন্দুদের উপর বিশেষভাবে
ক্রেপিয়া গিয়াছিলাম। আমার এই ক্রেপামি কতদ্র গিয়াছিল, তা
প্রকাশ করিয়াছিলাম এক প্রবন্ধ। সে প্রবন্ধ 'ইতেহাদের' সম্পাদকীয়
নয়, পশ্চিম বাংলা সরকারের প্রকাশিত এক পুত্রকে। মহাত্মাজীর হত্যার
আরক্ষম্মপ পশ্চিম বাংলা সরকারে একথানা পুত্রক প্রকাশ করেন।
বর্তমান প্রধান মন্ত্রী তৎকালীন সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল সেনের

উল্তোগে ও সম্পাদনায় এই পুন্তক লেখা হয়। চৌদ্দ-পনর জন সাহিত্যিকেই সংগে আমারও একটি লেখা নেওরা হয়। আমার লেখাটকেই তিনি প্রাপাধিক সন্মানের স্থান দেন। ঐ প্রবন্ধে আমি গোটা হিন্দু জাতিকে ক্ষিয়া গাল দিরাছিলাম। বলিরাছিলামঃ হিন্দু জাতির নীচতাই মহাত্মাজীর উচ্চতার প্রমাণ। রোগ যত কঠিন হয়, তত বড় ডাজার দরকার হয়। মহাত্মা গাছী এমন মুনি-ঋষি-তুলা মহৎ ব্যক্তি ছিলেন যে আজিকার জংগলে যদি তিনি খাল গায় খালি পায় খালি হাতে ক্ষেত্রন, তবে সেখান গার বাখ-ভাল, ক ও সাপ-বিচ্ছু,ও তাঁকে আঘাত ক্রিত না। তেমন মহাপুরুবের গায় হাত দিবার, তাঁকে খুন করিবার, লোক হিন্দু সমাজ ছাড়া আর কোনো মানব-গোগ্রতে পাওয়া যাইত না। এতে প্রমাণত হলে যে হিন্দু জাতি মানব-জাত্রির মধ্যে স্বাপেক্ষা নিকৃট। সেই সংগে এটাও প্রমাণিত হংল যে মহাত্মাজী বতমান বিশের মহন্তম ও উচ্চতম মহাপুরুষ। কারণ আলা নিকৃটতন অধ্যপতিত জাতির চিকিৎসার জন্ম নিক্রই স্বপ্রেট মহাপুরুষই পাঠাইরাছিলেন।

এই কঠোর গালাগালির জন্মই নাকি আমার প্রবছকে সন্তানের স্থান দেওরা হংরাছিল। প্রফুল বাবু নিজে ও আরও বহু হিন্দু নেত। ওলেখক-সাংবাকি মুখে ও টেলিফোনে আমাকে মোবারকবাদ দিয়াছিলেন। রাগটঃ কিছু কমিলে আমি বুঝিরাছিলান, হিন্দুছানে বিসিয়া হিন্দু জাতিকে এমন গাল দিয়া সন্তান ও তারিফ পাইলান। মুসলমানদের বিফদ্ধে এমন কথা বিলিলে তা পাকিভানেই হোক, আর হিন্দুছানেই হোক, মহাম্বাজীর পিছে-পিছেই আমাকে দুনিয়া ত্যাগ করিতেই হইত। কাজেই শেষ পর্যন্ত বুকিলামঃ হিন্দু সমাজ নীচ বটে কিন্তু সে নীচতা বুঝিবার মত উচ্চতাও তাদের আছে।

গাঙী-ভাজ দেখাইতে গিরা কারেদে-আবমকেও আমি ছাড়িরা কথা কই নাই। মহাআজীর মৃত্যু উপলক্ষে শোক-বাণীতে কারেদে-আবম বালরাছিলেন: 'ভারত একজন মহান হিন্দু হারাইল।' আমি 'ইত্তেহা-দের' সম্পানকীয় প্রবহে বলিলামঃ কারেদে-আব্যের বলা উচিৎ ছিল: মহাআজীর হত্যার পানিভান হারাইল একজন ফেও, দুনিরা হারাইল একজন ফিলোস্ফার আর ভারত হারাইল একজন গাইড'। তিনি

### কলিকাতার শেষ দিনগুলি

শতাসতাই এদের একজন ক্রেণ্ড, ফিলোসফার ও গাইড ছিলেন। ইতিহাস বরাবরই এ সাক্ষ্য বহন করিবে।

(১০) আহত সিংহ

'ইত্তেহাদ' আফিসের খুবই কাছে একই পার্ক িট্রটের অপর পাশে হক मार्टर्वत वामा । भूवं वाश्लात त्राख्यानी ज्ञाकार्ड ममश्च त्राखरेनिक कार्य-কলাপ ও রাষ্ট্র-নেতারাও চলিয়া আসিয়াছেন। হক সাহেব আমাদের মতই তথনও কলিকাতায় পড়িরা আছেন। পাকিস্তান-প্রস্তাবের প্রস্তাবক হইয়াও তিনি শেষ পর্যায়ে জিল্পা সাহেকের সাজে ঝগড়া করিরা মুসলিমলীগ হইতে বাহির হইরা যান । পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী আখ্যায়িত হন। জিলা সাহেব বলেনঃ 'ফঘলুল হকের কপালে ওয়াটারলু (চরম পরাজর ও রাজনৈতিক মৃত্যু ) ঘটিরাছে '' যারা ফ্যল্ল হককে জানিত তারা এটাও জানিত যে শেরে-বাংলার মৃত্যু ঘটে নাই ৷ বাংলার সিংহ আদলে সাংঘাতিক আহত হইয়া তখন নিজের ঘা চাটতেছিলেন। ইংরাজীতে বলা হয়: লায়ন লিকিং হিষ্টেণ্ডস্। সিংহ চাটিয়াই নিজের ঘা শুকায়। ১১৬ নং পার্ক সিট্রটে বসিয়া-বসিগা বাংলাব সিংহ তথন তাই করিতেছিলেন। অবসর কাটাইবার জন্স তিনি প্রায়ই বিকালে আমার রুমে আসিয়া গল্প-গোযারি করিতেন। একদিন কথা-প্রসংগে বলিলাম: 'আপনের মত জনপ্রিয় নেতা বাংলায় আর এরজনও ছিলেন না। এমন একদিন ছিল যেদিন আপনে এস্তেকাল করলে আপনের জানাযায় লক্ষ লোক হৈত। আজ খোদা-না খান্তা আপনে এন্তেকাল করলে পাঁচ শ লোকও হৈব কি না সন্দেহ '

হক সাহেব তাঁর স্বাভাবিক ছাত-ফাটা হাসি হাসিয়া বলিলেন:

- 'তোমরা আমার রাজনৈতিক দুশমনরা নিশ্চিত থাকতে পার, তোমাদেরে পুশী করবার লাগি এথনই আমি মরতেছি না। আমার সময় মতই আমি মরব। আমার জনপ্রিয়তা কমছে কি বাড়ছে, সেদিনই তোমরা তা বুষতে পারবা।'

বাপের তুলা বুড়া মুক্কবির মরার কথা মুখের উপর বলিয়া বেআদবি

করিরাছি। মনে অনুতাপ হইল। শোধরাইবার আশার দরদের স্থরে তাঁর বিভিন্ন ভূল-ভ্রান্তির কথা তুলিলাম। ঐ সব ভূল না করি:ল তিনি আন-পপুলার হইতেন না। তিনি স্বীকার করিলেন না। তাঁর কোনও ভূল হয় নাই। তাঁরদুশমনেরা পশ্চিমাদের পর্মরে পড়িয়া তাঁরে মিথাা বদনাম দিরা সাময়িকভাবে তাঁকে বেকায়দায় ফেলিয়াছে। আমি প্রতিবাদে বলিলাম: 'অক্টায় না করলে মিথাা বদনাম কেট দিতে পারে না। কই আমার বদনাম ত কেট করে না।'

তিনি আবার ছাত-ফাটা হাসি হাসিলেন। বলিলেন ঃ 'তোমার বদনাম লোকে কেন করব ? তুমি কোন, ভাল কাজটা করছ ? লোকের কোন্ উপকারটা করছ ? আগে লোকের উপকার কর। দু-চারটা ভাল কাজ কর। তখন দেখবা লোকে তোমার বদনাম শুরু করছে। আম গাছেই লোকে ঢিল মারে। শেওড়া গাছে কেউ মারে না। ফযলী আমের গাছে আরও বেশী মারে।'

ফ্যলুল হকের এ কথার সভাতা বুঝিতে আমার দশ-পনর বছর লাগিয়াছিল।

# स्थालंड व्यथाय

### কালতামামি

(১) বাংলার ভুল

১৯০৮ সাল হইতে ১৯৪৮ সাল তক এই দশটা বছর শুধু একটা যুগ নয়, একটা মহাযুগ। এই উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ওক্ষপূর্ণ বিপ্রবী যুগ। বিপ্রবটা শুধু দেশের সামাজিক ও রায়ার কাঠামোর জক্তই নয়, আমার ও আমার মত হাজার-হাজার কমীর চিন্তার কাঠামোর জক্তও। কোথা হইতে কেমন করিয়া কিসের জক্ত কি হইয়া গেল, কিছুই বোঝা গেল না। এক কাজ ছাড়িয়া আরেক কাজ ধরিতে-নাধরিতেই পরেরটাও বাতিল হইয়া গেল। এক চিন্তা ছাড়িয়া আরেক চিন্তা ধরিতে-না-ধরিতেই পরের চিন্তাও লান্ত প্রমাণিত হইয়া গেল। যেন সব ম্যাজিক!

কিন্ত এটা ম্যাজিক ছিল না মোটেই। এতদিন পরে পিছনের দিকে এক ন্যর তাকাইলে দেখা যাইবে সতাই যেন কোনও অদৃশ্য হাতের বন্ধ-মৃষ্টিতে-ধরা অসহায় প্রাণীর মতই আমরা অংগ চালনা করিরাছি। কিন্ত পুতুল নাচ নয়। সত্য-সতাই -ঘোরতর জীবন-নাটোর অভিনেতা-অভিনেতার সিরিয়াস ভূমিকা। এতদিন পরে মনে হইবে, কতই না ভূল হইয়াছে! আমরা বালিব ওরা করিয়াছে; ওরা বলিবে আমরা করিয়াছি। কারও না কারও ভূল হইয়াছে নিশ্চয়ই। অথবা সত্য কথা এই যে এক ব্যাপারে তুমি ভূল করিয়া থাকিলে আরেক ব্যাপারে আমিও ভূল করিয়াছি নিশ্চয়ই। এটাই দেখা যাইবে আলোচ্য যুগের ঘটনা-পর্পরার বিশ্লেষণে।

পলাশির যুদ্ধের মত এ যুগের ভূলটাও শুরু হয় বাংলার মার্ট হইতেই। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে কংগ্রেস যুক্ত প্রদেশ-বোষাই ইত্যাদি প্রদেশে মুসলিম লীগের সাথে কোরালিশন মহিসভা

### রাজনীতির পঞাশ বংসর

গঠনে অসম্রত হইরা যে মারাত্বক ভূল করিরাছিল, তাও শুরু হইরাছিল কার্যতঃ বাংলাতেই। এখানে হক সাহেবের নেত্ত্বে কৃষক-প্রজা-পার্টি কংগ্রেসের সাথে কোরালিশন মত্তিসভা গঠনের যে প্রস্তাব চূড়ান্ত করিয়াছিল তা ভাংগিরা যায় তুচ্ছ বিষ<del>য়ে কংগ্রেসের</del> মারাত্মক ভূ*লে*র দরুন। ভারপর হক মরিসভার প্রতি গোটা বাংলার এটিছড আচার্য প্রফুল চল্লের উপদেশ-মত না হওয়াটা গোটা বাংলার জন্মই চরম দুর্ভাগ্যের ৰিষর হইয়াছিল। দেশবস্কু চিতরঞ্জন ও আনচার্য প্রফুল চল্ল প্যাটানে'র বাংগালী জাতির স্বপ্ন দেখিরাছিলেন। এই স্বপ্নের সাফল্যের জন্স রাষ্ট্র নায়কদের মনে যে অন্তমু'খী দৃষ্টির ( ইন্এরাড' লুকিং ) প্রয়োজন ছিল, দেটা ছিল তৎকালে একমাত্র হক সাহেবের মধোই। কিন্ত সিরাজ্ঞােলাকে কেন্দ্র কহিয়া যে বাংগালী জ্বাতিখের পরিকল্পনা করিয়া-ছিল বাংলার হিন্দুরাই, িশ শতকের তৃতীয় দশকের নয়া চিস্তা ভারতীয় জাতিবের বক্সার সেই বাংগালী হিন্দুই ভাসিরা যার। তারা পশ্চিম-**মুখী হ**ইয়া পড়ে। প্রাদেশি**ক স্বায়ত্ত শাসনকে** তারাএকণিকে অথও ভারতের বিরোধী এবং অপর দিকে বাংলায় মুসলিম-রাজ মনে করিতে শুরু করে। এর স্বাভাবিক প্রতিত্তিরার বাংলার মুসলমানরা, এমন কি স্বরং হক সাহেবও, কাজে-কর্মে পশ্চিম মুখী হইয়া পড়েন। বাংলা 'অথও ভারতের' ব্রাজনৈতিক দাবা-থেলার 'বড়িয়া'য় পরিণত হয়। হক মিরসভা প্রজা-স্বন্ধ আইন, মহাজনী আইন ও সালিশী বোডের মার্ফত ধর্ম-সম্প্রনায়-নিবিশেষে শোষিত জনগণের এত উপকার করিলেন, তবু হিন্দু রাষ্ট্র-নেতা ও কংগ্রেসের মুথে এই মম্বিসভার তারিফে এবটি কথাও উচ্চারিত হইল না। বরং হক মিষসভার বিরুদ্ধে তাদের রাগ ও দুশমনি বাড়িতেই লাগিল। ফলে হক সাহেব ও হক-পদ্ম মুসলিম নেতারাও নিতাস্ত উপার শ্বরূপ নিখিল-ভারতীর মুসলিম-নেড্ডের আগ্রয় লইলেন। কিন্ত হক সাহেব বাজিগত অভিজ্ঞতা হইতেই জানিজেন, নিশিল-ভারতীর মুসলিম নেতৃত বাংগালী মুসলিম স্বার্থ বলিরা কোনও কিছুর অভিছ শীকার করিতেন না। বাংলার মুস্লিম শার্থ**ও তারা** ক্যার করিতেন নিখিল-ভারতীর মুসলিম স্বার্থের মাপকাঠি দিয়া।

পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামক নব-স্ট মুসলিম-প্রদেশটকে 'প্রতিষ্টিত সতা' বলিয়া ঘোষণা করিয়া প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যে বাতিল করা হইলে এই কারণেই নিখিল-ভারতীয় মুসলিম-নেতৃত্ব হইতে এই বিশাস-ভংগের কোনও সিরিয়াস প্রতিবাদ উঠে নাই। বিহার-যুক্ত-প্রদেশ-বোষাই-মান্রাজে কতিপয় মুসলিম আসন আদার করিতে গিয়া মেজরিটি বাংগালী মুসলমানকে চিরস্বায়ী মাইনরিটি করিয়া লাখনো-প্যাবটে দত্তখত করিতে পারিয়াছিলেন তাঁরা এই কারণেই। এসব ঘটনা হক সাহেবের চোখের সামনেই ঘটয়াছিল। 'ভারতীয় রাজনীভিতে আমি সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগার, বাংলার রাজনীভিতে আমি অসাম্প্রদায়িক প্রজা-নেতা' কথাটা হক সাহেব বলিতে পারিয়াছিলেন এই জন্মই। আমরা তখন তাঁকে বুঝি নাই। মানি ত নাইই। কিন্তু হক সাহেব নিজেই কি বুঝিয়াছিলেন তাঁর কথার ঐতিহাসিক ভরক্ত্ব?

পরে যথন তিনি বৃধিয়াছিলেন, তখন তাঁরে বাহির হওয়ার পথ বন্ধ। তা সত্ত্বেও তিনি যথন বাহির হইয়াছিলেন, তথন তিনি একা। মুদলিম-বাংলা আর তাঁর পিছনে নাই। মুদলিম লীগ নেতৃত্ব ও পাকিস্তান আন্দোলনের মোবাবিলায় হক নেতৃত্বের কৃষক-প্রজা-পার্টি ও হক মম্রিসভার ভূমিকার অন্তনিহিত বাণী ও শিক্ষা এই। এই কারণেই এই সময়কার অজানা ঘটনাবলী আমি অতি বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিয়াছি। ১৯৩৮ সালে হক সাহেবের মুসলিম লীগে যোগদান ও প্রাদেশিক লীগের সভাপতিছ গ্রহণ, আমাদের সকলের অত অনুরোধেও কৃষক-প্রজা-সমিতির সভা-পতিতে ইস্তাফা না দেওয়া, বাংলার ক্ষেত্রে মুসলিম-আশোলন ও প্রজা-व्यात्माननत्कं धकरे व्यात्मानन वना, श्रशः লাহোর প্রস্তাব পেশ করা এবং শেষ পর্যন্ত জিল্লা সাহেবের সহিত মুদলিম-বাংলার ভবিত্তৎ লইরা কলত করাও ১৯৪১ সালের ১০ই অক্টোবরের ঐতিহাদিক পত্র লেখা ও প্রয়েসিভ কোরেলিশন মহিসভা গঠন করা ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপার বেন বৃগ-ও ভাগ্য-বিবর্তনের অচ্ছেম্ব অংশ হিসাবেই ঘটরা গিরাছে। এতে বাধা দিবার বা এর গতি পরিবর্তনের ক্ষমতা যেন কারুরই

### রাজনীতির পঞাশ বছর

ছিল না। হক সাহেবের মনে কি বিপুল চাঞ্চল্যের ঝড় বহিতেছিল, তা এই সময়কার ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে।

## (২) কংগ্রেসের আত্মঘাতী-নীতি

১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যে মারাত্মক ভুল করিয়াছিল ১৯৪৭ সালে সে ভুলেরই পুনরারতি করে তার:। কেবিনেট মিশন গ্লান সাবটাশ করাই এই ছিতীর ভুল। পূর্ণস্বায়ন্তশাসিত প্রদেশের সমবায়ে তিন বিষয়ের ক্ষেত্রীয় সরকার সহ একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যে স্বন্ধ আমরা বামপন্থী কর্মীরা দেখিতেছিলাম, কেবিনেট মিশনের গ্রুপিং সিন্টেম কোশলে সাবটাশ করিয়া কংগ্রেস আমাদের সে স্বন্ধ চুরমার করিয়া দিয়াছিল।

কংগ্রেসের তৎকালীন প্রেসিডেই পণ্ডিত নেহক নিজ মুখে ও হাতে এই সাবটাশ ক: ভটি করিরাছিলেন। সেজস্ত মুসলিম লীগ-পদ্মী মুসলমানরা ত বটেই এমন কি কংগ্রেস-নেতা শ্বরং মওলানা আবুল কালাম আযাদ পর্যন্ত পণ্ডিত নেহকর নিলা করিরাছেন। হিন্দু-মুসলিম-নিবিশেষে অনেক ছোট- ২ড় নেতা-কর্মীও করিরাছেন। আমিও করিরাছি। কারণ এটা স্থাপ্ত সত্য যে পণ্ডিত নেহক ঐ কথা না বলিলে মুসলিম লীগ গ্রুপিং সিস্টেম প্রহণ প্রত্যাহার করিত না। ফলে একটা আপোস হইয়ং যাইত। মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে ও কেন্দ্রীয় সরকারে প্রবেশ করিত।

কিন্তু এর আরও একটা নিক আছে। পণ্ডিত নেহরু যে কথাটা বিলরাছিলেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের কথা ছিল না; অধিকাংশ কংগ্রেসী ছিল্ম নেতার মনের কথা ছিল। নেহরুজী সরলভাবে আগেই সে কথা বিলয়া দিরা মুসলিম-লীগারদেরে হুলিয়ার করিয়া দিয়াছিলেন মাত্র। সার্বভৌম গণ-পরিষদ কারও কোনও ছুলি মানিতে বাধা নর, এই কথাটাই তিনি গণ-পরিষদের বাইরে বিলয়া ফেলিয়াছিলেন। ধরুন, ঐ সময়ে ও কথা না বলিয়া মুসলিম লীগা সহ গণ-পরিষদ বসিবার পরে শাসনতর রচনাকালে পরিষদ-ক্ষে দাঁড়াইয়া ভিনি বদি তা বলিভেন, ভবে কেমন হুইত? মুসলিম লীগকে নিশ্চয়

বেকারদার ফেলা হইত। গণ-পরিষদ ও কেন্দ্রীর সরকার হইতে মুসলিম লীগকে বাহির হইরা আসিতে হইত। নতুন করিরা আন্দোলন শুরু করিতে হইত। তাতে সাম্প্রদারিক সম্পর্ক আরও তিজ হইত। 'কেবিনেট মিশন গ্র্যান সফল হইয়াছে, কংগ্রেস-লীগ উভয়ে তা কার্যকরী করিতে শুরু করিয়াছে', এই কথা ঘোষণা করিয়া ভতদিনে কেবিনেট মিশন নিশ্চিত্তে দেশে ফিরিয়া যাইতেন। কাজেই গণ-পরিষদের ভিতরকার ঐ গওগোলে নতুন করিয়া দেন-দরবার আলাপ-আলোচনা মিশন-কমিশন শুরু হইত। পণ্ডিত নেহরুর ১০ই জুলাইর ঘোষণার ফলে এটা ঘটিতে পারে নাই। মুসলিম লীগ তংক্ষণাং প্লান অগ্রাহ্য করিয়াছিল ৷ ফলে রটিশ সরকার ১৯s৭ সালের ৩রা জুন দেশ-বাটোরারার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। নেহকর ঘোষণা ঐ সময় না হইয়া পরে হইলে ৩রা জুনের ঘোষণাও আরও পিছাইয়া যাইত। এতে আরও রক্তক্ষয় হইত। মুসলমানরা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইত। এটা না হইয়া যে তখনই একটা এস্পার-ওস্পার হইয়া গিয়াছিল, এর জন্ম দায়ী পণ্ডিত নেহরু। আমার এখানকার বিবেচনায় ঐ বিশ্বতি দিয়া পণ্ডিতজী মুদলমানদের উপকারই কবৈয়।ছিলেন ।

দেশ ভাগটা হাতে-কলমে হওয়ার সময় বভাবতঃই আমার মত নিচের ভলার মুসলিম লীগ-কর্মীর কোনো সক্রির ভূমিকা ছিল না। অক্সান্ত লক্ষ-লক্ষ কর্মীর মতই আমারও ভূমিকা ছিল অজ্ঞ দর্শকের। উপরের ভলায় ও ভিতরে-ভিতরে সব ঘটয়া যাইত। ঘটনার পরে আমরণ শুনিতাম। কোনটার খুলী হইতাম; কোনটার চটয়া যাইতাম। কিন্ত তাতে ঘটনার কোনও এদিক-ওদিক হইত না। তবু প্রধানমন্ত্রী সহরা-ওয়াদী সাহেবের দৈনিক কাগবের সম্পাদক হিসাবে আমার একটু স্ববিধা ছিল। কোনও-কোনও ঘটনা ঘটবার আগে অভাচ ও আভাস পাইতাম। নেতাদের কেউ-কেউ কিছু-কিছু আভাসে-ইংগিতে বলিতেনও। আবার সাংবাদিকের বিশেষ অধিকার বে 'ভৌতিক সোস' তারাও কিছু-কিছু সংবাদ অর্থে ওজব সরবরাহ করিত।

#### রাজনীতির পঞাশ বছর

## (৩) প্রবঞ্চিত মুসলিম-বাংলা

ঐ সব ঘটনা হইতে আমার তথনই সন্দেহ হইতেছিল যে বাটোয়ারার ব্যাপারে মুসলিম-বাংলার উপর স্থবিচার হইতেছে না । বতই দিন যাইতেছিল ততই আমার সলেহ দৃঢ়তর হইতেছিল। পরে তা বিশ্বাসে পরিণত হইরাছিল। ব্যাপারটা আমাকে খুবই পীড়া দিত। যে মুসলিম-বাংলার ভোটে পাকিস্তান আসিল, ভাগ-বাটোরারার সময়ে তাদেরই প্রতি এ বঞ্চনা কেন? কোনও যুক্তি নাই। কিন্তু অবিচার চলিল निविवादम । निजादम्ब चर्चार क्रनगराव जागा-निव्रक्षात्मव हारायत्र नामतन তাঁদের সম্মতিক্রমে, বাটোয়ারার মুসলিম বাংলাকে তার প্রাপ্য মর্ঘাদা ও ক্সাষ্য **হক হই**তে বঞ্চিত করা হইয়াছে। অপরের স্বার্থের যুপকার্ষ্টে মুদ**লিম**-বাংলার মানে পর্ব-বাংলার, স্বার্থ বলি দেওয়া হইরাছে। 'কলিকাতা চাই' আলোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, বেংগল পার্টিশন কাউন্সিল ও কেন্দ্রীর পার্টিশন কাউলিলের দুই নীতি, দার ও সম্পত্তি হিসাব-নিকাশে শৃভংকরের ফাঁকি ইত্যাদি ব্যাপারে এই জন্মই আমি অত বিস্তাধিত আলোচনা করিরাছি। ও-সব বধাই রেকর্ডের কথা বটে, তার অধিকাংশই খনরের কাগবে প্রকাশিত তথাও বটে, কিঃ ইতিমধ্যেই অনেকে তা ভূলিয়া যাওয়া শুরু করিরাছেন। পাকিস্তান সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী নেতা-কর্মীদের অবর্তমানে আমাদের নরা পৃত্তের তরুণরা এ সব কথা জানিবে না। প্রাচীন কাগ্য-পত্র ঘাটরা এ সব কথা জানিবার কোতৃহলের কোনও অঙ্গুহাতও তাদের থাকিবে না। তাই এ সব কথা একত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের ভবিষাৎ তরুণদের চিম্বার খোরাক ও জ্ঞানের মাল-মশলা हिসादि दाशिया यादेवाद ऐस्मरणेरे व मरदद ऐस्मर्थ कदिनाम । परमद ভবিষাৎ রাজনীতিক ইতিহাস-কারদের কাজে লাগিবে।

এইসব বিষরণ হইতে স্পটই বুঝা বাইবে যে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এই 'কাটা-ছে'ড়া পোকার খাওরা' অবস্থার অন্ত রেডভিয়ের চেরে আমাদের নিজের প্রতিনিধি নেতাদের দারিশ্ব কম ছিল না। সুহরাওরাদী সাহেব প্রধান মন্ত্রী ও বেংগল

পার্টি'শন কাউলিলের মেম্বর থাকাকালের এবং তার পরবর্তী কালের পার্থকা হইতেই এটা বুঝা যাইবে। স্বহরাওয়ার্লী সাহেব গবন'র ক্যাসি সাহেবের মত ও সিদ্ধান্ত বলিয়া আমাদেরে যা জানাইরাছিলেন, পাঠক-গণের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিতেছি। সার নাথিমের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটাইয়াছিলেন কারা ? স্বহরাওয়ার্দী-হীন পার্টি'শন কাউ লিল শুধু কলেকাতা ছাড়িলেন না; কলিকাতার দামে লাহোর কিনিয়া মুখের হাসি হাসিয়া বাড়ি ফিরিলেন। আর কোথার বারাকপুর বারাসত ভাংগর বশিরহাট? কোথায় গেল দাজিলিং? যেখানে যাইবার সেখানেই গিয়াছে। কারণ পূর্ব-বাংলার স্বার্থ দেখার কেট ছিল না। য<sup>\*</sup>ারা তংকালে আমাদের নেতা ছিলেন ত<sup>\*</sup>ারা পশ্চিমা নেত্রশের বিশেষতঃ স্বয়ং কায়েদে-আযমের মুখাপেক্ষী পদমর্যাদা-লোভী ভিথারী মাত্র। পূর্ব-বাংলার স্থার্থের কথা বলিয়া পাকিস্তানী নেতৃত্বের বিরাগভাজন হইতে কেউ প্রস্তত ছিলেন না। হক সাহেব ও স্বহরাওয়ার্দী সাহেবকে কেন্দ্রীয় নেত্ত্বের হাতে নাস্তা-নাবৃদ হইতে দেখিয়া এ<sup>®</sup>দের কেউ আর টু শব্দটি করিতে সাহস করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। এই স্থযোগে পাকিস্তানের গোড়ার দিকে পূব বাংলার সীমা সরহন্দ সহন্ধে বাউত্তারি কমিশনের সামনে সওয়াল-জবাব করিবার জন্ম হক সাছেব ও সুহরাওয়াদী সাহেবের মত দেশবিখ্যাত প্রতিভাবান দেশী উকিল-ব্যারিস্টার বাদ দিয়া যুক্ত প্রদেশ হইতে অখ্যাতনাম। মিঃ ওয়াদিমকে আমাদের উকিল নিষ্ক করা হইয়াছিল। এ ধরনের বাবস্থার ফল যে আমাদের স্বার্থের প্রতিকুল হইবে, এটা একরূপ জ্ঞানাই ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি এই উদাসীয় শুধু জারগা-জমি টাকা-প্রসার বাাপারেই সীমাবর ছিল না। রাজনৈতিক মর্যাদাদানে কুপ্ণতাতেও তা প্রসারিত হইয়াছিল। তাই জাতির পিতা, স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্র-পতি কায়েদে-আযম মোহাম্মদ আলী জিয়া পাকিস্তান স্ক্টের দিন হইতে আটমাস পরে দেশের বহত্তর অংশ পূর্ব-বাংলায় তশ্রেফ আনিবার সমর পাইয়াছিলেন। স্বয়ং জাতির পিতাই যথন এই ভাব পোষণ করিতেন, তখন আর নিচের স্বরের নেতা ও সরকারী কর্রচারিদের কথা বলিরা লাভ কি ?

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

## (৪) কেন্দ্রের ওদাসীগ্র

পূর্য পাকিন্তানের প্রতি কেন্দ্রীর নেতৃত্বের এই নিদারুণ ঔদাসীয় ও উপেক্ষার মৌলিক কারণ ছিল এই যে, পূর্ব বাংলাটা ছিল ভীদের 'ফাউ' এর প্রাপ্ত। বাংলা তাঁদের বিবেচনা ও প্লানের মধ্যে ছিল না। भाकिछान कथा। यष्टि इरेशाधिल वालातक वाम मिशा। उठा छिल পশ্চিম-পাকিস্তান অঞ্জের মুসলিম-প্রদেশসমূহের নামের হরফের-সমষ্টি, একথা আৰু স্বাই জানেন। সে নামের হরফে বাংলা তখনও ছিল এথনও নাই। এটা শুধু চৌধুরী রহমত আলীর মত ছাত্র-তব্দবের-দেওরা নাম মাত্র নয় ৷ পাকিস্তান আদর্শের 'স্বাপ্লিক ও রূপকার' বলিরা প্রশংসিত মনীয়ী দার্গনিক ও কবি সার মোহাম্ম ইকবালের **হিম।** তিনি ১৯৩॰ সালের এলাহাবাদ মুদলিম লীগ অধিবেশনে ত'রে ইতিহাস-বিখ্যাত সভাপতির ভাষণে এই পাকিস্তানের ভৌগোলিক আকার, আকৃতি ও সীমারেখাও বর্ণনা করিয়াছিলেন। ঐ আকার-আকৃতির মধ্যে বাংলার নামগন্ধও ছিল না ' পাজাব, কাশ্মির, সিন্ধু, বেল্ডিন্তান ও সীমান্ত প্রদেশ লইয়াই তিনি ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র তৈরার করিয়াছিলেন। ঐ ভারতীয় মুসলিম রাথ্রের দাবিকে তিনি ভারতীয় মুদলিমদের 'জাতীয় দাবি ও চূড়ান্ত আদর্শ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। বাংলাকে, মুদলিম বাংলাকে, তিনি শুধু 👌 চূড়াত কাঠামোর মধ্যে ধরেন নাই তা নর, তার ঐ মৃলাবান অভিভাবণে বাংলার বা বাংলার মুসলমানদের কোনও উল্লেখ ও নাই। অথচ সার ইকবাল কথা ৰ্লিতেছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে, সভাপতির অভিভাষৰ দিতেছিলেন তিনি নিঞ্চি ভারত মুসলিম লীগ কন্ফারেলে এবং ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশ তখনও বাস করিতেছিল বাংলাতে। এই ब्रात्मानावरे रेकवान जारहरवद वह जारा ১৯०७ जारन भूव वाहना उ আসাম স্বাপনের এবং ১৯১১ সালে পূর্ব-বাংলা ও আসাম বাতিলের বেলা নিশিল ভারতীর মুসলিম নেত্ত্বের অমার্জনীর ওপাসীতে প্রকট হ**ইরাছিল। নিশিল ভারত মুসলিম লীগে**র উচ্ছোক্তা-প্রতিষ্ঠাতা নবাৰ

সার সলিমুলার প্রস্তাব ও অনুরোধ সত্ত্তে মুসলিম লীগ নেত্রল ১৯০৬ সালের প্রতিষ্ঠা-অধিবেশনে পূর্ব-বাংলা ও সাসাম প্রদেশ সমর্থন করেন ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে হিন্দু সম্বাসবাদীদের বোমার ভয়ে রটিশ সরকার তাঁদের সে 'সেটেল,ড, ফ্যার্ট'কে আন্সেটেল্ড ও বাতিল করেন। এর পর মুসলিম লীগের ১৯১২ সালের কলিকাতা অধিবেশনে নবাব সলিমুলা হাষার চেটা করিয়াও মুদলিম লীগ প্রতিষ্ঠানকে দিয়া মুণলিম বাংলার প্রতি এই বেইমানির প্রতিবাদ করাইতে পারেন নাই। পূর্ব-পাকিস্তানের আজিকার কীট-দট বিকলাংগ চেহারা দেখিয়া আজ স্বভাবতঃই বাংগালী गृमलमान मार्वे वर्षे मरन পড़ে ১৯•৫ मारलद प्रां-वाश्ला ७ पानाम প্রদেশের কথা। বর্তমান আকারের পূর্ব পাকিস্তানের ৫২ হাজার বর্গ-মাইলের আয়তনের তুলনায় পূর্ব-বাংলা-আসামের আয়তন ছিল ১ লক ৬ হাজার মাইল। ৩ কোটি ১০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৮৫ লক ও হিন্দু আসামী ওপার্বতা জাতিসমূহ মিলিয়াছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ। মুসলমানদের সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃদের দরুন বিপ্র অমুসলমানের বিপুল সংখ্যাধিক লোক ছিল হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের ঘনিষ্ঠ। এবং দিকে মুসলিম-বাংলা আসামের খনিজ-বনজ সম্পদের অংশীদার হইত। অপর বিকে আসামী ও পার্বতা জাতিরা বর্তমানের ল্যাওলক্ড্ ও বলরহীন দুরবস্থার বদলে চাটগাঁর মত বিশাল বলারের অংশীদার হইত। মুগলিম-বাংলার এত স্থুখ যেন নিখিল ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্বের কাম্য ছিল না। তারপর ১৯১৬ সালে লাখনো-প্যাক্টের ব্যাপারে এই মনোভাবই ফুর্টিয়াছিল। এ সবই ডাঃ ইকবালের এসাহাবাদী ঘোষণার আগের ঘটনা। তারপর ইকবাল সাহেবের পরে ১৯৪৭ সালে পাজাব ও বাংলার দায় জায়দাদ বন্টনের আগা-গোড়া ঐ একই মনোভাব কাজ করিয়াছিল। এই জন্মই পূর্ব-বাংলা 'ফাউ'এর ধান। 'ফাউ'এর ধান **টিরার থাইলে গৃহস্থের আপত্তি হ**য় না। পাকিস্তান হাসিলের **আগে এদের** দরকার ছিল ভোটের। পাকিস্তান হাসিলের পর এদের দরকার পাটের। একটা শেষ **হইয়াছে। আরেকটা শেষ হ**ইতে দেরি নাই। 'কাজের বেলা কা**জী, কাজ ফুরা'লে পাজী'। পূর্ব** পাকিবানের বরুতে তাই আছে।

### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

পাকিস্তান হওরার পর পৌনে তিনটা বছর আমাকে কলিকাতা থাকিতে হইরাছিল অবস্থা-গতিকে। কিন্তু ঐ সমরকার অভিজ্ঞতাটা আমার অনেক কাজে লাগিরাছে। সে সব্ অভিজ্ঞতার অত খুঁটনাট বিবরণ দিরাছি আমি একটা কথা বৃশাইবার জন্ম। সেটা এই যে শশ্চিম-বাংলা সরকার ও তথাকার ইন্টেলিজেনশিয়ার উল্লেখযোগ্য অংশ গোড়ার দিকে শ্লিরিট-অব-পার্টিশন রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন অনেক দিন পর্যন্ত। একজন পাকিস্তানী মুসলিম লাগ-কমীর মুখ হইতেই এই সত্য কথাটা বাহির হওয়া উচিৎ বলিয়াই আমি তা বলিতেছি। না বলিলে সত্য গোপনের পাপ হইত।

## (৫) স্পিরিট-অব-পার্টি'শন

তবেই এখানে বলিতে হয় স্পিরিট-সব-পার্ট শন বলিতে আমি কি বুঝাইতেছি ? কথাটা খোলাস। করিয়া বলা দরকার শুধু মুসলিম জন-भाषात्रक, मुमानम मीक-कर्मी ७ व्यत्नक मुमानम मीक-त्नजात मण्डे नहा, বড়-বড় প্রবীন হিন্দু কংগ্রেস-নেতার জন্মও। কারণ অত বড়-বড় বৃদ্ধিমান লোক হইয়াও পার্ট শনের শোরিটটা তাঁরাও ধরিতে পারেন নাই। এ রা भारतन नार वामतारे मराजाकीरक वास्त-वास्त अनमन ও শেষ পর্যন্ত मुक्रावद्रभ कांद्र व्हें शाहिल। এই कांद्र भनीत भारिटला में দায়িত্বীল নেতা বলিতে পারিয়াছিলেন: 'মুসলমানেরা পাকিন্তান চাহিয়াছল, তা তারা পাইয়াছে: এখন তারা সব সেখানে চলিয়া याक'। आली भूरतत रिन् ऐकिल रहुता आमारक अरे कथारे रिनता-ছিলেন। কিন্ত দুইটি কথার মধ্যে পার্থকা ছিল মৌলিক। আলীপুরের दक्क्या विन्ताहित्नन दिनक्छ। कवित्रा । भूभाद भारहेन विन्ताहित्नन সিরিয়াসলি। আজীপুরের বন্ধুরা বলিরাছিলেন প্রাইভেটলি। সর্দারজী বলিয়াছিলেন পাবলিকলি। আলীপুরের বন্ধুদের কথায় কোনে। बाब्देनिकि जारभर्वे हिन ना, यनायम्ब हिन ना। प्रभावकीत কথার রাজনৈতিক তাংপর্যও ছিল গুরুতর, ফলাফলও ছিল ছোরতর। শুধু সদার্জী নন। পণ্ডিত নেহকর মত অসাতালারিক নেতা পর্বত

পার্টি'শনের প্রতিক্রিরার ধাক্তার মানসিক ব্যালেশ হারাইয়াছিলেন। তিনি বলিরাছিলেনঃ 'মাথার বিষ নামাইতে আমরা মাথা কাটীয়া ফেলিরাছি।' এটা তাঁর ভুল। রাগের ইথা। আসলে তিনি মাথা কাটেন নাই। মন্তকটিকে দুই হেমিসফেয়ারে ভাগ করিয়া রাখিয়াছিলেন স্বয়ং স্টীকর্তাই।

এতেই দেখা যাইবে যে উপরের শুরের নেতাদের মধেও একমাত্র মহাত্রা গান্ধী ও কারেদে-আযম জিলা ছাড়া আর কেউ গোড়ার দিকে ম্পিরিট-অব-পার্টিশন হৃদয়ংগম করিতে পারেন নাই। ঐ দুই মহান নেতা ছাড়া আরেক জন এই ম্পিরিটটা বুঝিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন শহীদ স্বহরাওয়াদী।

এখন বিচার করা যাক স্পিরিট-অব-পার্ট শন কি ? একদিকে যাঁরা বলেন, আদম-এওরাজ ছাড়। দেশবিভাগ মানিরা লইরা মুদলিম লীগ ফিলাতি-তত্ত্বই বজ'ন করিয়াছিল, তাঁরাও স্পিরিট-অব-পার্ট শন বুঝেন নাই। অপরদিকে যাঁরা বলেন, শরিয়ত-শাসিত ইসলামী রাই ছিসাবেই পাকিস্তান হাসিল হইয়াছে, তাঁরাও স্পিরিট-অব-পার্ট শন বুঝেন নাই। এই না বুঝার দক্ষন কত রকমে কি কি জনিই হইরাহে, সে সব কথা যথাবোন বলা হইবে। মোট কথা, ইসলাম বন্ধার জন্ম পাবিস্তান প্রতিষ্ঠার দরকার ছিল না। ভারতীয় মুসলমানদের রুকার জন্মই এর দরকার ছিল। এথানে ইসলাম ধন ও মুসলিম জাতির স্বার্থের পাধকা বুঝিতে ছইবে।

ইসলাম ধর্মকে দুনিয়ায় টিকাইয়। রাখিতে রাট্র-শক্তির দরকার, একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা ইসলামকে ধর্ম হিসাবে ছোট করিয়া দেখেন। ইসলাম ধন-হিসাবে নিজের জোরেই বিশ্ব-জগতে প্রচারিত হইয়াছে এবং আজও হইতেছে। নিজের জোরেই চিরকাল বাঁচিয়াও থাকিবে। অতএব ইসলাম ধন নয়, ভারতীয় মুসলমানদেরে রক্ষার জন্মই পাকিস্তানের হাই। একাজ করিতে গিয়া আসলে মুসলিম লীগ ছিলাতিতত্ত্বও বিসজান দেয় নাই, পাকিস্তানও শরিয়তী শাসনের ইসলামী রাইয়পে হাই হয় নাই। 'দুই জাতির ভিত্তিতে এই উপমহাদেশ দুইটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে মাত্র। তার একটি হিন্দু-প্রধান, অপরটি মুসলিম-প্রধান। এই বা পার্থক্য।

# রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

শিরিট-অব-পার্টিশন এই দুই রাই স্টের বুনিয়াদী মূলকথা। সেটা বৃথিতে হইলে আগে বৃথিতে হইবে: এই দুই রাই স্টেই হিন্দু-মুদলিম আপোদের বার্থতার পরিণাম নয়, তাদের আপোদের ফল। হিন্দু-মুদলিম একতাবদ্ধ হইতে পারে নাই বলিয়া দেশ ভাগ হইয়াছে, এটা সত্য নয়। সত্য কথা এই যে দুই জাতি একাবদ্ধ হইয়াই আপোদে দুই রাই স্টেই করিয়াছে। এও বৃথিতে হইবে যে হিন্দু-মুদলিমে যুদ্ধ করিয়া দেশ ভাগ করে নাই। বিজ্ঞাে কোনও বিদেশী শক্তিও দেশ দুই করা করে নাই। জামানি, পোলাাও, তুরক, কোরিয়া, ভিয়েংনাম ইত্যাদি বহু দেশকে আমরা দুই করা হইতে দেখিয়াছে। কিন্তু ও-দবই করিয়াছে বিজ্য়ী বিদেশীরা। আমাদের দেশ ভাগ করিয়াহেন স্বয়ং আমাদের নেতারা, আলোচনার টেবিলে বিদিয়া, একই রেডিওতে তা বোষণা করিয়া।

নহাত্মা গান্ধী ও কারেন-আযম জিরা উভরেই হিন্দু-মুসলিম একা-কেই ভারতের রাত্রীর আযাদির অপরিহার্য শর্তরূপে, 'সাইন কোরা নন' হিসাবে পেশ করিয়াহিলেন। শেষ পর্যন্ত ঐক্যের বলেই তাঁরা সে আযাদি হাসিল করিয়াছেন। পার্থকা শুধু এই যে গোড়াতে উভরে এক খাষার রাষ্ট্রীয় সৌধের স্বন্ন দেখিয়াছিলেন। নানা কারণে সেটা না হওরায় শেষ পর্যন্ত তাঁরা দুই খাঘার সৌধ করিয়া গিয়াছেন।

অমনভাবে সমাধান করা ছাড়। উপায়ান্তর ছিল না। কারণ সমসা থত বড় হয়, সমাধানও তত বড় হইতেই হয়। ভারতের হিলু-মুসলিম-সমসার সমাধানের অয়-বিশুর 662। সব নেতাই করিয়াছেন। ঐ সমসার মূল-গত গভীরতা ও আকারের পরিবাান্তি বুঝিয়াছিলেন মাত্র তিনজন নেতা। দেশবদ্ধ চিন্তরঞ্জন, কায়েদে-আযম জিয়া ও মহাত্মা গান্ধী। এ তিন জনের প্রথম দুইজন সমস্যাটার প্রকৃতি বুঝিয়া ছিলেন কতকটা উৎশ্রেরণা থাইন সিংই বলে। তাঁদের কুশাগ্র বুজির কাছে সমস্যাটার জক্তি সহজাত মনীবার জোরেই ধরা পড়ে। গভীর ভাবে তলাইয়া এবং নীর্ষদিন গবেবণা করিয়া বুজিতে হয় নাই। তাই ১৯১৬ সালের লাখনো প্যাত্রের মাধ্যমে কায়দে-আবম সমস্যাটার সমাধান করিতেচাহিলাছিলেন। ১৯১৭ সালের কংরেসের কলিকাতা অধিবেশন হইতেই দেশবদ্ধ চিন্তর্থন

### কালতামা ম

ও কাষেদে-আযম জিলা সমবেত ভাবে ও একই ধরনে প্রাদেশিক স্বায়ন্ত শাসনের পদায় সাম্প্রদায়িক সমস্যাতীরে সমধ্যেন করিবার চেঠা চালাইয়া যান। কিন্তু ১৯২১ সালে মহাত্মাঞী তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-বলে কংগ্রেসী রাজনীতিতে আধ্যাত্মিকতার আমদানি বরার প্রতিবাদে নিরেট যুক্তিবাদী সেকিটলারিট জিলা কংগ্রেসের রাজনীতির সহিত সমস্ত সম্পর্ক বজ'ন করেন। অতঃপর দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন এশকভাবে উভয়ের অনুসত নীতি চালাইয়া যাইতে থাকেন। নিথিল ভ'রতীষ কেশনো তেতার সহযোগিতা না পাইয়া দেশবন্ধ বাংল'-দেশ-ভিত্তিক সমাধানের সিদ্ধান্ত করেন ' বেংগল প্যার্ক তার ফল। নিথিল ভারত কংগ্রেদ দেশবন্ধুর মত গ্রহণ করে নাই। মহাহত দেশবন্ধ অকালে ১৯২৫ সালে পরলোক গমন করেন। তিনি মারা গেলেও তাঁর প্রদশিত মূলনীতি মরে নাই ' দেশবন্ধ্ব বেংগল পাাক্টেব মলনীতি ছিল হিন্দু-মুনলিম-সমস্যার সমাধান হিন্দু-মুসলিম সমাদে নর সন্ধিতে, সংযোগে नत जामार्ग, थेरका नय मरथा, बिजान नय यार्ग, बिजान नय बिला, ফিউশনে নয় ফেডারেশনে। দেশবন্ধ তাঁব বিভিন্ন বন্ধতা-বিশ্বতিতে একথা প্রাই ক্রিয়া বলিয়াছেন। এত প্রাই করিষা বলিয়াছেন যে তংকালে অনেক নেতাই তাতে চমৰিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন: 'হিন্দু-মুদ্দিম মিলন অর্থে যদি আমি বুঝিতাম দুই সমাজের মিশ্রণ, তবে আমি কোনও দিন মিলনের কথা বলিতাম না ৷ কারেণ দুই সমাল এক করা আমার কল্পনাতীত। আমার মতে হিন্দু-মুসলিম মিলন অর্থ বাজনৈতিক ফেডাবে**শন**।'

কথাটা শুধু রাজনৈতিক নর আধাাত্মিকও বটে। এই জন্মই দেশবন্ধু
চিত্তরঞ্জন যেটা বৃথিরাছিলেন বিশের দশকে, মহাত্ম গান্ধীও কারেদেআযম জিলা তাই বৃথিরাছিলেন চল্লিশের দশকে। মহাত্মজী সাধক পূরুষ
হওরা সত্ত্বেও এটা বৃথিতে তাঁর কুড়ি-পচিশ বছরের বেশী লাগিলাছিল
এই জন্ম যে তাঁর সাধনা ছিল এক-রোখা হিন্দুর সাধনা। শেষ পর্বত্ত
তিনি বৃথিরাছিলেন এই কারণে যে তাঁর সাধনা ছিল অহিংসার সাধনা,
প্রেমের সাধনা। কারেদে-আযমের এত সমর লাগিলাছিল এই জন্ম যে
কুশার-বৃত্তি হইরাও তিনি বিলেন নির্ভেজ্যল সেকিউলারিট। রাজনীতিতে

## ধুরাজনীতির পঞ্চাশ বছর

ধর্ম-কৃষ্টির আমরানির তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। তবু শেষ পর্যস্ত তিনি বুঝিয়াছিলেন এই জন্ত যে তাঁর সেকিউসারিষমের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ছিল। কারণ তিনি ছিলেন সত্যবাদী সত্যের পূজারী হক-পদ্ধী। পরের হক্তের প্রতি তিনি ছিলেন নিজের হক্তের মতই সচেতন। গণতান্ত্রিক স্থাধীন ভারতে হিন্দুর প্রাধান্ত তার ভার-সংগত অধিকার। সাম্পুদারিক নিবাচন-প্রথা বা অন্ত কোনো সংরক্ষণ-ব্যবস্থা ঘারা হিন্দুর সে গণতান্ত্রিক অধিকারকে সংকৃতিত কারবার অধিকার কারও নাই; এই সত্যের স্থীকৃতির মধ্যেই জিল্লার সত্য-প্রিয়তার প্রমাণ বিশ্বনান।

নখন বিচার করন, হিন্দু-মুদালম সমসাার বুনিয়াদী যে প্রশ্নটা দেশবন্ধু বিশের দশকে এবং মহাআজী ও কারেদে-আযম আরও বিশ বছর পরে চাল্লশের দশকে ব্যুক্তে পারিয়াছিলেন, তা কি ছিল? কত গভীরছিল? কেনন বিপুল ছিল? তার সমাধানের সর্বোভম পদাই বা কিছিল? এইটা বুংমতে পারিলেই শিপরিউ-এব-পাটিশন বোঝা যাইবে। এই শিপরিউটা ধরিতে পারিলেই হিন্দু-মুসলমানের ভবিষ্যাৎ বংশধরগণ চিরকাল মহাআজী ও কারেদে-মাযমের প্রাত কৃত্ত্র থাকিবে। দেশ ভাগে করার অপবাদে তাদেরে আভশাপ দিবে না।

কারণ ভারতের হিন্দু ও মুসলিম দুইটাই মহান মানব-গে, গ্রাটা উভয়ের ঐতহা গমীয়ান। উভয়ের হাতহাস কাতি ও কৃতি হৈ প্রোজ্ঞান। উভয়ের হাতহাস কাতি ও কৃতি হৈ প্রোজ্ঞান। উভয়ের অতাত গোরবের বস্তা। এক দিকে দেশের তিন-চতুর্থাংশ আধবাসী ঝিশ কোটি হিন্দু। স্প্রাচান সভা আর্যজাতির অংশ তারা। মাত্র আট শ বছর আগেও এরা দীর্ঘ দুইটি হাজার হছর ধরিয়া এই তপমহাদেশের বেদীর ভাগের উপর সগোরবৈ অথও প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছে। এই মুদতে তারা বেদ-বেদাগে উপনিষদ-বড়দশ'নের মত মননশাল সাহিত্য, রামায়ণ-মহাভারতের মত মহাকাবা, শকুষলার মত রম্যকাবা, মনু-দংহতার মত আইন শান্ত্র, চরক-স্কুত্রতের মত চিকিৎসা-বিজ্ঞান রচনা এবং গণিতশাল্প ও জ্যোতিষী-বিদ্ধা আবিদ্ধার করিয়া তৎকালীন বিশের চিন্তা-নায়ক জপে বীকৃত ছিল। গোতম বুজের মত ধর্ম-প্রবর্তকের জন্ম তারাই দিয়াছিল। অশোক-চছগ্রতক্তিক কিছে বিজ্ঞানিতের মত সামাজ্য-নির্মাতা স্থশাসক ক্ষে

তারাই করিরাছিল। এদের সভ্যতা পশ্চিমে কাব্ল-কালাহার ও পূর্বে নালয়-জাব:-জুমাত্রা পর্বন্ত বিন্ত,ত ছিল। এমনি গৌরব-মণ্ডিত এদের প্রাচীন ইতিহাস।

অপর দিকে, দেশের এক-চতুর্থাংশ ভাষিবাসী দশ কোটি মুসলমান।
সংখ্যার তুলনার কম হইলেও ধর্মীর ও সামাজিক সাম্যো-গ্রথিত ঐক্যে
শক্তিমান। মাত্র দেড় শ বছর আগে দীর্ঘ সাড়ে চর শ বছর ধরিরা
এরা গোটা উপমহাদেশে সগৌরবে প্রবল প্রতাপে শাসন করিরাছে বিদেশী
দখলকারী শক্তি হিসাবে নর, দেশবাসী হিসাবে। এটা করিরাছে তারা
বিপ্রবাজক সামা-ভিত্তিক মানবাধিকারে নরা জীবন-বাণীর পতাকাবাহী
এক নবজাগ্রত বিশ্ব-মুদলিমের অবিচ্ছেদা অংশ হিসাবে। নরা-থিলেগির
এই পতাকাবাহীরা পূব্য এক হাজার বছর ধরিষা গেটা এশিসা-মাকিকা
ও ইউবোপের উপর অথও প্রতাপে বাজত করিয়াছে। বিজ্ঞান-দর্শনসাহিলো শিল্লে-স্থাতিতে এবা সাবা নিশ্ব সন্ভালাব শিল্ককতা বরিয়াছে।
এই উপমহাদেশকে এবা কটি-শিল্লে, আটে বজত করিয়াছে। গিলাক্তিন বলল বন, আলাউদ্দিন খিলজী, শেরশাহে, আক্রর শাহজাহানন আওবংয়ের হুদেন
শাহে, ইলিরাস শাহের মত হুশাসকের ও আমির খদক-তানসেনের মত

এবা উভরে আজ ইংরেজের পদানত সত্যা, কিছু পনকলীবনের স্বপ্নে পূনর্জাগরণের উদ্ধান উভরেই তদর ও উদ্দাপ । এক দিকে ভিদ্দর উনিশা শতকের ইউরোপের নব-জাগবণের আলোকচ্চটার জ্বাল্যন রাম্বান্ধ বিবেকানল দরানলের অনুপ্রেবণার ধর্মীর বিভাইভাগলের উদ্দীপনার উদ্দীপ্ত, বংকিম-রবীক্রনাথের প্রেরণায় ইউবোপীয় আর্ট-সাহিত্যে নব-দীক্ষিত, নওরোজী-গোখেল-ভিলক-মুরেক্রনাথ-ভিত্তরজন-গান্ধী-নেতৃত্বে গণতান্তিক স্বাধীনভার বাণীতে উর্জ্ব ; স্বাধিকার প্রভিন্নার প্রাণ বিস্কান দিতে এদের হাজার-হাজার তক্ষণ প্রস্তত। যে-কোনও প্রতিবন্ধক নির্মান্ধ করিতে ভারা দৃঢ়-প্রতিক্ষা।

মুসলমানরাও আৰু জাল্লত। শাহ উরালি উনা-সৈয়দ আহমদ শহীদ-

### রাজনীতির পঞাশ বছর

সার সৈরদের শিক্ষার তারা অনুপ্রাণিত। ওহাবী বিপ্লব সিপাহী যুব ও শিলাফত-আন্দোলনের মধ্যে তাদের আদ্ব-প্রভিষ্ঠার দৃঢ়সংকল্প পরিকটে।

এই নব জাগ্ৰত, নয়া জীবন-বাণীতে প্রবৃদ্ধ, দুই মহাজাতি স্বভাবতঃই যার-তার পূব'-গৌরবের **মর্ণ-শ্ব**তির দিকেই তাকাইয়া আছে। যার-তার সেই ঐতিহোর রেনেস াতেই তাদের ভবিষ্যৎ মুক্তি ও উন্নতি নিহিত, এই সতা বভাৰতঃই তারা উপলব্ধি করিয়াছে। এ উপলব্ধি লঙ্গার নয় গোরবের। কাজেই তাতে প্র:তবন্ধকতা করা সম্ভবও ছিল না, উচিতও হইত না। বিজ্ঞানোগত বিশা শতকের বিশ্ব-ব্যাপী নব-চেতনায় উদ্বন্ধ নব্য-শহন্দুত্ব স্বাধীন ভারতের মানস-সরোবরে একটি ক্ষুটনোশুখ প্রত্তন ঐ এবই চেতনায় প্রবৃদ্ধ বিশ্ব-মুসলিমের অবিক্রেম্ব অংশ রেনেসীর আখানে উদীপিত ভারতীয় ইস্লামী জাগরণ মুসলিম-ভারতের গুলবাগিচায় একটি ক্ষুটনোমুখ গোলাপ। উভয়টাই গণওছের শুভ বাণী। বিশ্ব-মভাতার নবীন রূপে এবদান করিবার মত সম্ভাবনা উভয়ের মধ্যেই প্রচুর। অতএব একাদকে অথও ভারতের মাথা-শুনতির একঢালা গণতাঞ্জিক মেজবিটি শাস-নের বিহ-ভারতীর নামে এই কর্ডনোমুর গোলাপ ফুল, অপর দিকে পান-ইসলামক বিশ্ব-মুসলিম হেগিমনির নামে ঐ ক্ষুটনোগা্ম পল্লকুল, নিশেষিত করার চেটা সফলও হইত না; বিশ্ব-সান্বের জন্ম সাধারণভাবে, ভারতবাসীর জন্ম িশেষভাবে, কল্যাণকরও ছইত না।

তাই মানব-বল্যাণের স্থগীয় ইংগিতে-অনুপ্রেরিত মহান নেত্রয় মহাত্রা গান্ধী ও কারেনে-আয়ন জিলা তাঁদের স্ববোগ্য দ্রদদী সহবর্মীদের সহযোগিতায় এই মহাভারতে দুইটি মহান অদেশকৈই স্বাধীনভাবে মানব-কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করিবার স্থান করিয়া দিয়াছেন। ইহাই দেশ-বিভাগের মূল কথা। এটাই নয়া দুনিয়ায় 'পিদফুল কো-এক্ষিটেন্সেয়' শাত্তিপূর্ণ সহ-এবস্থানের জীবন-বাণী। এটাই ম্পিরিট-অব-পাটিশন।

এইভাবে একটা হিল্প-প্রধান ও একটা মুসলিম-প্রধান রাই কারেম হইল বটে, কিছ উভর পক্ষ হইতে একতা এবং পৃথকভাবে ছোষণ। করা হইল: 'হিল্প-মুসলমান কংগ্রেসী-মুসলিম লীগায় বে-বেখানে আছ. সেইবানেই থাকিয়া যাও।' এ কথার সোলা অর্থ এই বে দুইটা রাই

#### কালভামামি

হইল বটে, কিন্তু উভয়টাতে হিন্দু-মুসলমানের সমান অধিকার। আরও সোজা কথার, দুইটার একটাও শুধু হিন্দুর দেশও নয়, শুধু মুসলমানের দেশও নয়। দুইটাই আধুনিক গণতাদ্বিক দেশ।

# (৬) সম্বাধান হিসাবে

এইভাবে নেতারা যে দুইটা রাষ্ট্র হাষ্ট্র করিয়াছিলেন, স্পটতঃই তা ছিল হিন্দু-মুসলিম সমস্যার মীমাংসা ছিসাতেই। হিন্দু-মুসলিম সমস্যার মীমাংসা ছিসাতেই। হিন্দু-মুসলিম সমস্যার মাধানের একশ-একটা উপায় ছিল। সে সব প্রায় সম্যধানের ১টাও বছরের পর বছর শরিয়া চলিয়াছিল। অবশেষে 'দুই রাষ্ট্র' প্রণটাই নেতাদের কাতে উভা জাতির কাছে, গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল। তাই তাঁরা টেবিলে নিয়া এই সম্যধান গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্যধানটা বাস্তবানুগ্য যেমন হইয়াছিল, অভিজ্ঞতার শ্বরা তেমনি ইহা সম্বিতিও হইয়াছিল। এটা যেন রাষ্ট্র-নেতাদের জন্ম ছিল প্রাবেশিক স্থান্তশাসনের সম্পূসারণ। প্রাতেশিক স্বায়ন্তশাসনের সম্পূসারণ। প্রাতেশিক স্বায়ন্তশাসনের সম্পূসারণ। প্রাতেশিক স্বায়ন্তশাসনের মানুদ্রায়াছিল। তাই নলিরা বাংলার ছিল্বা ও বিহারের মুখ্যমানরা যারতালইয়াছে। তাই নলিরা বাংলার হিল্বা ও বিহারের মুখ্যমানরা যারতার অধিকার হারায় নাই। এই ন্যারে স্বায়ন্তশাসন প্রস্থিত ব্রিয়া ভারতে একটা হিন্দুন্তান একটা পানিস্তান নামে দুইটা স্বাধীন রাষ্ট্র বারেম করিনে চলিবে নিশ্বয়ই ব

বংপ্রেণের মতই মুণলিম লীগও দেশের বাধীনতা ও গণতারিক শাসন
চাহিলাছে। কিন্তু গণতারিক স্বাধীন ভারতে স্বভাবতঃ এবং লায়তঃ যে
হিন্দু-মেজরিটি শাসন হইলে, এতে মুসলমানরা নিজেদেরে নিরাপদ মনে
করিতে পারে নাই। তাই বলিয়া দেশপ্রেমিক স্বাধীনতাকানী মুসলমানরা
হিন্দু-মেজরিটি-শাসন এড়াইবার উদ্দেশ্যে ভারতের স্বাধীনতা ঠেকাইয়া
রাহিতে ইংরাজকে সাহালার রিতেও রাষী হয় নাই এটাই জিয়া-নেত্ত্বের
বৈশিটা। তিনিই প্রথম হিন্দু ভাইকে বলিলেনঃ 'চলা পৃথকভাবে তুমিও
শাসন কর, আমিও শাসন করি।' ইংরাজকে তিনি বলিলেনঃ 'ডিভাইড
এও কুইট।' হিন্দু-নেত্ব এতে রাষী হইলেন। ইংরাজ-স্বার তা মানিতে
বাধা হইলেন। এরই ফলে বিনা-আদম-এওয়াজে দেশ ভাগ ও দুই

### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

রাষ্ট্র হইরাছে। এটাই স্পিরিট-অব-পার্টি'শন। আপোসে দুই রাষ্ট্র স্কষ্টতে আসলে হিন্দু-ও মুসলিম উভর নেতৃত্বের জ্বরই স্কৃতিত হইরাছে।

কিছ জনতার হৈ-চৈএর কানতালা-লাগা আবহাওরার দুই পক্ষই পরে এটাকে বার-তার পরাজয় মনে করিলেন। হিন্দু-নেতৃত্ব তা করিলেন ভারত-মাতা হিখণ্ডিত হওয়া মানিয়া নিতে হইল বলিয়া; মুসলিম-নেতৃত্ব তা করিলেন 'পোকায়-খাওয়া কাটা-ছি ড়া' পাকিস্তান নিতে হইল বলিয়া। দুই পক্ষের চোখেই সেই বে ছানি পড়িল সেটা ভাল হওয়ার বদলে দিন-নিন বাড়িয়াই চলিল। মহান দুই জাতির পিতৃহয়ের অকাল-মৃত্যুতে সে স্পিরিটের কথা নেতারা ভূলিয়া গেলেন। ফলে এই স্পিরিট কোথায় কিছাবে লংঘিত হইয়াছে এবং তার কি কি কুফল হইয়াছে, সে সবক্ষা যথাস্থানে বলা হইবে।

## (৭) পশ্চিম-বাংলা সরকারের স্থবৃদ্ধি

এখানে স্পিনিট-অব-পার্টিশনের এত নিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজন হইয়।ছে এই জন্ত যে আলোচ। ৃদতে আমার জ্ঞানের মধা শুধু পদিম-বাংলা সরকারই কাজে-কর্মে এই স্পিরিট বজার রাখিরা চলিয়াছিলেন। এই স্পিরিটর সব'পেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দিক বাস্ত-ত্যাগ রোধ করা। অক্তান্ত জারগার মত দুই বাংলাতেও বাস্ত-ত্যাগের হিড়িক চলিয়াছিল। ছর-সাত বছর ধরিয়া যে প্রচার-প্রচারণা চলিয়াছিল, যেয়প বিষাক্ত আবহাওরা তাতে স্টে হইয়াছিল সাম্পুদারিক দাংগায় সে মনোভাবের যে বাস্তবরূপ দেখা দিরাছিল, তার পরে শেষের ছয় মাসেই এই মহান স্পিরিট নেতৃর্ক গ্রহণ করেন। কিছু গণ-মন এই স্পিরিট গ্রহণ করিতে পারে নাই স্বাভাবিক কারণেই। গণ-মনে এই উপলব্ধি ঘটাইবার জন্ত প্রত্বে ও আগক প্রচার-প্রপাগাতার দরকার ছিল। পশ্চিম-বাংলা সরকার ও জনাব শহীদ স্বহরাওরার্দি এই মহান কাজটিই শুকু করিয়াছিল। ভাঃ প্রসূর্দি ঘোষ ও ভাঃ বিধান রায়ের প্রধান মন্তিম্বর আমলে তাঁদের সহক্র্মী মন্তীদের সমবেত চেটার এই নীতিই চলিরাছিল। আমাকে এবং অক্তান্ত মুসলিম লীগ নেতৃত্বশকে তারা সরকারী সাহােষা

সরকারী জিপ গাড়িতে পুলিশের সহযোগিতার মুসলিম এলাকাসমূহে
সফর বরাইরাছেন। কোনও-কোনও স্থানে হিন্দু মন্ত্রী ও নেতারা
আমাদের সাথে গিরাছেন। সব'ত্র একই কথা বলা হইরাছে : 'এ দেশ
আপনাদের। বাস্ত্র ত্যাগ করিবেন না। আপনাদের নিবাপতার
সব'প্রকার ব্যবস্থা করা হইরাছে।'

শহীদ সাহেবও ঠিক এই কাজটিই করিতেছিলেন। তিনি শ্ব অল-ইতিয়া মুসলিম কন ভেনশন ডাকিয়া এই বাণীই প্রচার করেন নাই। তিনি শুধু মাইনরিটি চার্টার রচনা করিয়া উভয় সরকারের তাতে দক্তথত লইবার চেষ্টাই করেন নাই। িনি শান্তি-দেনা গঠন করিয়া উভয় বাংলায ব্যাপক সফরের আয়োজনও করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে পূর্গ-বাংলা সফরে আসেন। এর অপরিহার্য আশু কারণ ছিল। পূর্ব-বাংলার চিল্পদের মধোই বান্ত-ত্যাগের হিড়িক পড়িয়াছিল বেশী । এটা ঠেক ইন্তে না পারিলে এই সব বাস্তত্যাগীর চাপে পশ্চিম বাংলার মুদলমানদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া পড়িবার সন্থাবনা ছিল ৷ এই হিডিক বন্ধাইবাৰ জন্মই পূর্ব-বাংলার হিন্দুদের ত্রাসের ভাব দূর করার ও নিরাপত্তা-বোধ স্কট্ট করার দরকার ছিল। অবস্থা-গতিকে পূর্ব-বাংলার হিন্দুরা কেবল হিন্দু নেতৃর**ে**শর মুখের কথাতেই তেমন সাখনা পাইতে পারিত। সেজ শহীদ সাহেব তার শান্তি-সেনায় দেবতোষ দাশগুপ্ত, দেব নাথ দেন, অন্তত রায় প্রভতির মুঠ জনপ্রির হিন্দু নেতাদেরে লইয়াই শান্তি-বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। একটু ধীরভাবে তলাইয়া বিচার করিলেই দেখা যাইনে, এটা পশ্চিম-বাংলা বা ভারতের চেয়ে পূব'-বাংলা বা পাকিস্তানের জন্মই বেশী আবস্থক ও উপকারী ছিল। মোহোজের-সমাসণটা শুধু আশ্রয়দাতা রাষ্ট্রের জন্ম একটা অর্থনৈতিক বোঝা এবং পনবাসনের বিপুল দায়িছই নয়। মোহাজের মোহালের বাড়ার। এক দেশ হইতে বাস্ত-ভ্যাগী আসিয়া অপর দেশে বাছ-ভাগী বানায়। বাজ-ত্যাগীদের সত্য-সত্যই অনেক অভিযোগ থাকে বটে, কিছ নিজেদের বাছ-ত্যাগ ভা সিফাই করিবার উছেতে তারা অনেক মিথাা গুৰুব ও গালগন্তও তৈয়ার করে। ফলে মোহাজের-অধ্যবিত অঞ্লেই সাম্পুদারিক তিজ্ঞতা চরমে উঠে। সাম্পুদারিক দাংগা অনুষ্ঠিত হর।

#### রাজনীতির পঞাশ বছর

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব দাংগা উদ্ধানি-মূলক একতরফা হয়।
মোহাজেররাই উভর বাংলায় সাম্পুদায়িক দাংগার বেশীর ভাগ ঘটাইয়াছিল- এটা আজ সাধারণ অভিজ্ঞ চা।

মোহাজের-পুনর্বাসন-সমস্যা পশ্চিম বাংলা বা ভারতের চেয়ে পূর্ব-বাংলা বা পাকিস্তানের জন্ম অধিকতর বিপজ্জনক গুরুতর সমস্যা, এটা সাধার কাণ্ডজ্ঞানের কথা। পাকিস্তান নয়া রাষ্ট্র। অর্থনীতি ও শাসন্যয় मकल वााभारतरे जारक এरकवारत मुक रहेरज मुक कतिराज रहेरजिएल। তার উপর পূর্ব-বাংলা ঘন-বসতি-পূর্ণ ক্ষুদ্র ছোগোলিক ইউনিট। পূর্ব-বাংলার এক কোটি হিন্দুর সব তাড়াইয়াও পশ্চিম বাংলা, আসাম, ত্রিপ্রাও বিহারের আড়াই কোটী মুদলমানের স্থান হইবে না। আর এদের পুনর্বাসনের ত কথাই উঠে না । সাত কোটি ( তৎকালে ) লোকের দেশ পাকিন্তান ভারতে-ফেলিয়া-আদা চারকোটি মুদলমানকে জায়গা দিতে পারিবে না। অথচ পাবিতানের দেড্কোট হিন্দুর স্থান করা বিশাল ভারতের জন্ম মেটেই কঠিন ছিল না। বাস্ত-ত্যানের আনুবংগিক ভমানুহিক দুরবস্থা ছাড়াই এটা তার বাস্তা ভরাবহ দিক। পাকিন্তানের পক্ষে বাস্ত্র-ত্যাগ এড়ানো ছিল বেশা প্রয়োজন। এ কাজটিতেই শহীদ সাহেব তাই আগে হাত দিয়াছিলেন: তিনি পশ্চিম-বাংলার গবন'র ডাঃ কাট্জুও প্রধানমন্ত্রী ডাঃ প্রফল্ল চন্দ্র ঘোষকে এই কারণেই পূর্ব-বাংলা সফরে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। পূর্ব-বাংলার প্রধান মন্ত্রী খালা নাযিমুদ্দিন ও অভাত নেত্রেদকে দিয়া পশ্চিম-বাংলা সফরের আয়োজনও তিনি করিছেছিলেন।

# (৮) পূর্ব-বাংলা সরকারের কুযুক্তি

কিছ পূর্ব-বাংলা সরকার শহীদ সাহেবকে ভূল ব্ঝিরাছিলেন। শহীদ সাহেবের মৃত জনপ্রির নেতা প্-বাংলা সফর করিলে তংকালীন রাষ্ট্র-লারকদের অস্থবিধা হইবে, এটা ছিল তাঁদের মনের ভিতরের কথা। কিছ তাঁরো প্রকাশাভাবে যে কথাটা বলিলেন, সেটাও ছিল ভূল। তাঁরা হলিলেনঃ শান্তি-সেচা লইরা শহীদ সাহেবের পূর্ব-বাংলা সফরের

তাৎপয' হইবে এই যে পূর্ব-বাংলাতেই সাম্পুদায়িক অশান্তি ও দাংগা চলিতেছে বেশী। এতে পূর্ণ-বাংলা সরকারের তথা পাকিস্তান সরকারের বদনাম হইবে । কথাটা ধূল দ্টিতে এবং আপাতঃ দ্টিতেই আসলে সতা নয়। এটাঐতিহাসিক সতা যে পূর্ব-বাংলায় অক্তাক্ত স্থানের তুলনার সাম্পুদায়িক দাংলা খুবই কম হইয়াছিল: এবরূপ হর নাই বলিলেও চলে। কিন্তু একটু তলাইরা দেখিলেই বোঝা যাইবে যে পূর্ব-বাংলার হিন্দুদের মধ্যে বাস্ত-ত্যাগের হিড়িক পড়িয়াছিল সাম্পুদারিক দাংগার ভয়ে নর। অভ কারণে। পাকিস্তানের রাই-নায়ক ও মুসলিম লীগ নেত্রেনের অন্তঃসারশুন্ত 'ইস্লামী दार्हे ७ मदिवर्ग मामत्वत स्तानात हिम्मूता महारे पार्डारेशाहिल জানের ভয়ে নয় মানের ভয়ে। ধা ও কালচার হারাইবার ভয়ে। অধ'শ তাকী ধরিয়া যে হিন্দুর দেশের আযাদির জন্ম জান,-মাল কোরবানি করিয়াছে, স্বাধান হওয়ার পর তারাই নিজের ধন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি লইয়া শস্থানে দেশে বাস করিতে পারিবে না, এটা মনের দিক হইতে ছিল তাবের জন্ম দুঃসহ। হিন্দু সভাও জন-সংঘের 'হিন্দুরাজ'ও শুদ্ধির মোগান ভারতীয় মুসলমানদের মনে যে স্বাভাবিক ত্রাসের স্বাষ্ট করিয়া-ছিল পাণ্ডভানের হিন্দুদের মনেও গোড়ার দিকে এমনি আদের সঞ্চার হুইয়াছিল। এটা দুর করিয়া তাদের মধ্যে নিরাপতা-বোধ স্টি করাই ছিল তংকালীন আশু কতবা । পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা শুধুমত্র দাংগ'-হাংগামাহীন শান্তি স্থাপন করিয়াই মনে করিয়াছিলেন তাঁদের কওবা শেষ হইল। ছিলু-মনে নৈতিক শান্তি আনিবার কোনও চেটাই ত্ত্রে করেন নাই। এক্দিকে তাঁদের এই কান্ড, অপর দিকে ভারতে পাটেলা মনোভাব ও নীতি উভয় দেশের সাম্প্রনায়িক পরিস্থিতিকে ভটল এর করিয়া কি ভাবে শিরিট-অব-পার্টি'শনকে বার্থ করিয়া দিয়াছে এটা পরবভী কালের ইতিহাস। এইভাবে ম্পিরিট-অব-পার্টি'শনকে বার্থ করিয়া প্রকারান্তরে সাম্প্রধায়িক সমদ্যাটকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া জিয়াইয়া না রাখিলে শিল্প-বানিজ্য কৃষি-দেচ যোগাযোগ ও বাতায়াত বাবস্থায় উভয় দেশকে অর্থ-নৈতিক দিকে কত

### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

উন্নত করা বাইত, এই বিশ-বছরে সে কথা দুই দেশের বর্তমান নেতারা বুকিতে না পারিলেও তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বুকিতে পারিবে নিশ্চরই।

# (৯) আওয়ামী লীংশর আবিভাব

এই মুদ্দতের অপর দুইটি বিশেষ ঘটনার একটি পূ-বাংলার 'জনগণের মুসলিম লীগ' অর্থাং আওরামী মুসলিম লীগের পত্তন। বিতীরটি বাংলাকে রাষ্ট্র-ভাষা করার দাবির উল্লেষ। দুই টাই রাষ্ট্র-নারকদের ভাষ নীতির ফলে স্বরান্ধিত হইরাছিল। বংগীর প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউলিল ভাংগিরা দিরা সরকার-সমর্থকদেরে দিরা এড-হক কমিটি গঠন করা হয়। এইভাবে জাতীর প্রতিষ্ঠানের দরজা জনসাধারণের মুখের উপর বন্ধ করির' দেওরার মুসলিম লীগ-কর্মীদের সামনে আর কোনও পথ খোলা থাকে নাই। তাই তারা জনগণের মুসলিম লীগ গঠন ক্রিরাছিল ওটা অবক্ত পরিণামে ভালই হইরাছিল। ছাত্র-ক্রমীও জনগণের সাহা্যাপুই মুসলিম লীগ দেশ শাসনের স্থ্রিধা পাইলে পাকিস্তানে একদলীর শাদন কারেম হইরা যাইত। সাত বছবের মধ্যে ১৯৪৪ সালে যেভাবে মুসলিম লীগের পতন ঘটরাছিল, সে অবস্থার ওটা হইতে পারিত না।

# (১০) त्राष्ट्र-डाया मावि

হিতীর ঘটনা রাষ্ট্র-ভাষার দাবি উত্থাপন। এটা লক্ষণীর যে গোড়াতে বাংলার দাবি পাকিন্তানের রাষ্ট্র-ভাষা হওয়ার দাবি ছিল না। সে দাবি ছিল বাংলাকে পূর্ব-পাকিন্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধাম করার দাবি। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কারেদে-আহম পাকিন্তানের গবর্ন'র-জেনারেল হিসাবে পূর্ব'-বাংলার সর্বপ্রথম সফরেই বলিরা বসেন ঃ 'কেবল একমাত্র উদুই পাকিন্তানের রাষ্ট্র-ভাষা হইবে'। এতেই ব্যাপারটা ভট্টল আকার ধারণ করে। পূর্ব'-বাংলার প্রধান মন্ত্রী থাজা নাবিমুদ্দিন একটা আপোস করেন। কিছ কারেদে-আবমের মৃত্যুর পর তিনিই গবন'র-জেনারেল হইরা উন্টা মারেন। এটা না ঘটলে কি হইত গবংলাকে পূর্ব'-বাংলার সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধাম করিলে এবং

সন্তব-মত উদু কৈও পশ্চিম পাকিন্তানে ঐ স্থান দেওয়ার চেটা করিলে ইংরাজী যথাস্থানে বর্তমানের মতই আদল রাষ্ট্র-ভাষা এবং দুই পাকিন্তানের যোগাযোগের ভাষা থাকিয়া যাইত। বাংলা ও উদু ভাষা দুই অঞ্চলের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধাম হিসাবে প্রভুত উর্নতি করিয়া জাতীয় ভাষার পরিণত হইত। 'রাষ্ট্র-ভাষা' কথাটা চাপাই পড়িয়া থাকিত। রাষ্ট্র-নায়কদের ভুলে অকালে রাষ্ট্র-ভাষার কথাটা উঠিয়া নাহক মারামারি খুনাখুনি হইয়াছে। এটাও অবশ্য একদিকে ভালই হইয়াছে। রাষ্ট্র-ভাষার প্রমালা হইয়াছে। এখন অতি ধীরে-ধীরে বাংলা ও উদু কৈ সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধাম করার যে শঙ্ক-গতির নীতি চলিতেছে, এটাও আর বেশী দিন চলিবে না বিলয়া আশা করা যায়।

# সতরই অধ্যায়

# আওয়ামা লাগ প্রতিষ্ঠা

(১) ময়মনসিংহে সংগঠন

১৯৫০ সংশের এপ্রিল মাসে আমি কলিকাতা ছাড়িয়া নিজ জিলা ময়ননসিংহে আসি। শেশ কিছুদিন ধরিয়া দূবন্ত আমাশরে ভূগিতেছিলাম। শরীরটা খুই খারাপ যাইতেছিল। নিজের জন্মভূমি হইলেও মোহাজের। কাজেই রোযগারের জন্মই ওকালতিতে মনোযোগ দেওয়া দরকাব। এ অবস্বায় স্থির করিয়াছিলাম সক্রিয় রাজনীতি হইতে কিছুদিন দূরে থাকিয়া অথও মনোযোগে ওকালতি করিব। শুরুও করিয়াছিলাম দেইভাবেই। কিছু কপাল-বোষে তা হইয়া উঠিল না। তেকি স্বংগ গেলেও বাড়া বানে। আমারও হইল তাই। মওলানা ভাগানীও শহীদ সাহেব কয়েক দিনের মধ্যেই ময়মনসিংহে আসিয়া আওয়ামী লীগ সংগঠন কমিট করিলেন। আমাকে তার সভাপতিত্বের দায়িত্ব গছাইলেন। বগা ফীদে পড়িল।

আওরামী লীগ বা বে-কোন সরকার-বিরেধী (অপ্যিশন) দল গঠন করা তংকালে সহক্ষ ছিল না। তার কারণ গণ-মন অপ্যিশন দলের অন্ত প্রস্ত ছিল নাতা নর। বরঞ্চ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একাধিক পার্টি থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পকে গণ-মন বিশেষতঃ পূর্ব-বাংলার জনসাধারণ খুবই সচেতন ছিল। নরা রাষ্ট্রে অহেতুক সরকার-বিরোধিতা করিরা ফর্মেটিভ মুন্দতে কেউ পাকিন্তানের অনিষ্ট করিরা না বসে, সেদিকেও জনগণের সজাগ নবর ছিল। সেজক্য পাকিন্তান-আন্দোলনের যারা বিরোধিতা করিরাছিলেন, তাদের কেউ অপ্যিশন পার্টি করিলে জনগণে অবশাই সন্দেহের চোথে দেখিত এবং সরকার তাতে বাধা দিলে জনগণের সমর্থন পাইতেন। কিন্ত ব্যাপারটা তেরন ছিল না। পার্লামেন্টারি গণতানের আবিশিক প্ররোজনে লছীদ অহরাধ্যাদী ও মওলানা ভাসানীর

### আওরামী লীগ প্রতিষ্ঠা

মত পাকিস্তান-সংগ্রামের প্রধান-প্রধান নেতারা যথন অপ্রিশন পার্টি গঠন করিতে চান, তথনও সরকার পক্ষ তাঁদের কাজে আইনী-বেআইনী বাধা দান করেন। হিন্দুদের হারা গঠিত অপ্রিশন পার্টির বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ অতি সহজেই জনসাধারণের মনকে সন্দিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিতেন। ফলতঃ অনেক হিন্দু নেতার নিতান্ত স্বিচ্ছা-প্রণোদিত সমালোচনাকেও সরকার ও সরকারী দলের লোকেরা দ্বভিস্থিমূলক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এ সম্পর্কে সরকারী দলের কার্যকলাপ শুধু গণতন্ত্ব-বিরোধীই ছিল না; পরিগামে পাকিস্তানের স্থার্থ-বিবোধীও ছিল।

# (২) মুসলিম লীগের অদুরেদর্শিতা

প্রথমতঃ, অদ্রদ্ধিতার ফলেই মুসলিম লীগের দরজা জনস্পারণের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আমার নেতা ও তংকালীন মনিব শহীদ সাহেবের মতের বিরুদ্ধে 'ইতেহাদে' আমি যে মুদলিম লীগ বন্ধায় রাখিবার স্থপারিশ করিয়াছিলাম, সেটা ছিল বিভাগ-পূর্ব কালের মতই প্রতিনিধিত্বমূলক মুদলিম লীগ। পাকিস্তানের আগে ও পরে একাধিক বার কায়েদে-আযম বলিয়াছিলেনঃ পাকিস্তানের রবীর কাঠাম ও রূপ পাকিস্তানের জনগণই নিজ হাতে গঠন করিবে। মুসলিম লীগ সরকারই পাকিন্তানের কন্ সিটিউশন ওচনা করিবেন এ কথার মানেই জনগণ করিবে। স্থতরাং পকিন্তান হাসিলের সংগে-সংগ্রেই মুস্লিম লীগের দরজা জনগণের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দেওয়া শ্ধু রা**জ**নৈতিক অপরাধ ছিল না, নৈতিক মর্ব্যাল ও এথিক্যাল অপরাধও ছিল। তবু নেতারা শুধুমাত্র কোটারি-স্বার্থ রক্ষার জন্ম মুসলিম লীগকে পকেটর করিলেন। এই কালে তারা প্রথম অসাধৃতার আশ্রর নিলেন বাংলা বাটোরারা হইরাছে এই অজুহাতে বাংলার মুগলিম লীগ ভাংগিরা দিলা। কাজটা করিলেন তারা এমন বেহারা-বেশরমের মত বে পাজাব ভাগ হওয়া সভেও পাঞ্চাবের মুসলিম লীগ ভাংগিলেন না। পক্ষপাতিত্ব-দোবে বামাল গেরেফতার হইলেন। তিতীর অসাধুতা করিলেন ভারা নিজেবের বাধ্য-অনুসত লোক দিয়া এড-হক কমিট গঠন করিরা।

### রাজনাতির পঞ্চাশ বছর

তৃতীয় অসাধুকাল করিলেন নয়। মুসলিম লীগ গঠনের লভ প্রাইমারি মেঘরশিপের রশিদ বই বগল-দাবা করিয়া। মুসলিম লীগ কর্মীদের পক্ষে জনাব আতাউর রহমান খাঁ ও বেগম আনোয়ারা খাতুন প্রথমে মওলানা আকরম খাঁ ও পরে চৌধুরী খালিকুযযামানের কাছে দরবার করিরাও त्रशिष यह भाग नाए। जाँदा नाकि लप्टेर विलग्नाहित्लन, अथन जाँदा আর লীগের বেশা মেম্ব করিতে চান না। তাঁদের যুক্তি ছিল, এখন শুধু গঠনমূলক কাজ দরকার । হৈ হৈ করিলে তাতে কাজের বিঘ স্টি হইবে। এসব কথা আমি কলিকাতা বসিয়া খবরের কাগ্যে পড়িয়াছিলাম। নিজের কাগ্য 'ইতেহাদে' এই অদুরদ্দিতার কঠোর নিলা করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, যে-সব দেশে একদলীয় শাসন চালু আছে, সেখানেও রুলিং পার্টির দরজা এমন করিয়া বন্ধ করা হয় নাই। লীগ-নেতৃত্বের এই মনোভাব ।ছল অযোজিক ও অবৈজ্ঞানিক। কারেদে-আযমের জাবনানেই শাদক-গোটা ও তাঁদের সমর্থকরা এই নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমার মনে কম ধান্ধা লাগে নাই। তবে কি মুসলিন লীগ-নেতারা কমিউনিণ্ট পার্টীর নেত্রদের পদা অনুসর্ব করিতেছেন ? কমিউনিফ বা ফ্যাসিফ ইত্যাদি বিপ্লবী পার্টার সাংগঠনিক **क्या** जेका ७ गाँकत ज्ञ वर त्नश्रद्धत निवाभरात शाहित चातक ममञ्ज भावधान्य अवन्यत्तव भवकाव श्वा भाष्टि-आनत्म'त विद्वार्धी লোকেরা নিতাও গণতামিক উপায়ে পার্ট'তে চুকিয়া বিভাষণ বা প্রুম বাহিনীর কাজ করিতে পারে। সেজ্য পাটিব এক্লেসিভ গ্রোথের 'অতি-রিক্ত বৃদ্ধির' বিরুদ্ধে ঐ সব পাট' হুশিয়ার থাকে। কিন্তু মুদলিক্ষ লীপ তেমন ফ্যাসিন্ট পার্টি' ছিল না। কাল্ডেই ঐ সাবধানতার কোনও দরকারও তার ছিল না। অগতা। মুসলিম লীগ কর্মীরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রথমে নারারণগঞ্জে ও পরে টাঙ্গাইলে কর্মী-সন্মিলনী করিয়া নেতাদের কাজের তীর প্রতিবাদ করেন এবং মুসলিম লীগের দরজা খুলিরা দিবার দাবি করেন। নেতারা কর্পণাত না করার ১৯৪৯ সালে स्त्रीया निल्यारे मुत्रनिम जीश श्रेन करवन । अवकाती मुत्रनिम जीश হইতে পার্থকা নেখাইবার জন্ম তাঁদের প্রতিভানের নাম রাখিলেন:

### वारदायीं जीन शरिका

জনগণের (আওয়ামী) মুসলিম লীগ। আমি কলিকাত। থাকিতেই এসব ঘটিয়াছিল এবং 'ইতেহাদের' পুরা সমর্থন পাইয়াছিল। কাজেই ময়মনিসিংহে যথন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের কাজ হাতে নিলাম, তথন মতের ও মনের দিক বিয়া নয়া কোনও কাজ করিলাম না।

# (৩) মুসলিম লীধের ভ্রান্ত নীতি

মুদলিম-লীগ নেতারা বিতীয় ভূল করিলেন পাকিস্তানে সাম্প্রবায়িক রাজনীতি বন্ধ করিবার উল্পোগ না নিরা। শুধু উল্পোগ নিলেন না, তা নর। পাকিন্তানী জাতীয়তা ক্ষুব্রণে বাধাও দিলেন । ঐতিহাদিক কারণেই ভারতে মুসলিম লীগ ও পাবি স্তানে বংগ্রেস বন্ধ করিয়া েওয়া উচিৎ ছিল: রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্মও, সাম্প্রদায়িক প্রীতির জন্ত । বোষাই ও মালাবার ছাড়া ভারতের স্ক্র ম্বলিম লীগ ভাংগিয়া দেওরা হইয়াছিল। পুর্ব-বাংলার কংগ্রেস নেতারাও কংগ্রেস ভালিয়া নিতে প্রস্তুত হুইয়া-ছিলেন। মুদলিম লীগ ভাংগিয়া স্থাশনাল লীগ করা হইলে তাঁরো তাতেই বোগ দিতেন। মুদলিম লীগ স্জায় রাখা দ্বির হওয়ার আগে পূর্ব-বাংলার শাসক-গোটাৰ মনে সভাই ভয় সান্ধাইরাছিল ৷ কারে কারেদে-আযমও ঐ মতের বলিয়া তারা জানিতে পারিয়াছিলেন। হিন্দুরা কংগ্রেস ভাং িরা দিলে কারেদে-আযম ও শহীদ স্থহরাওরাদীর নীতি আরও জোরদার হইরা পড়ে। তাই পূর্ব-বাংলার মন্ত্রীরা, বিশেষতঃ প্রধান মন্ত্রী খালা নাযিমৃদ্দিন, কংগ্রেস-নেতাদেরে একরপ ধমকাইরা কংগ্রেদ ভাংগা ছইতে িরত রাখেন। থাজা নাবিমৃদ্দিনের কথার রাষী হওয়ায় মিঃ শ্রীশ চল্ল চাটাজীর সাথে মিঃ কামিনী কুমার দত্ত ও মিঃ ধীরেল্ল নাথ দত্তের নেতৃত্বে অনেক কংগ্রেস-নেতার, বিশেষতঃ কুরিলা গু,পের, মনোমালিভ ষ্ট্রা বার। এসব কথাই তৎকালে খবরের কাগবে প্রকাশিত হইরাছিল। আঞ্চ এসব ঘটনা শারণ করাইবার কারণ এই যে আন্ধি দেখাইতে চাই মুসলিম লীগ-নেতারা নিজেরা পাকিস্তানে সাজ্ঞদায়িক রাজনীতি করিবেন विकास शारिकानी रिकूरमस क्याक्यासिक त्राक्नीकि विदेख सन नाई। चथर मना बहे त्व 'नाक्चिम-विताधी खेरिय-ज्यामा करप्रान'

### दावनी जिन्न नकाम वहत

চালাইবার 'অপরাধে' পরে হিন্দুদেরে নিশাও করিরাছেন মুসলিম লীগ-নেতারাই। যে মনোভাবের দক্ষন মুসলিম লীগ-নেতারা হিন্দু নেতৃরশক্ষে কংগ্রেস চালাইরা যাওরার তাকিদ দেন, ঠক সেই মনোভাবের দক্ষনই তারা হিন্দু-নেতৃরশকে পৃথক নির্বাচন-প্রথা দাবি করার উন্ধানি দেন। দেশের বিপুল মেজরিট হইরাও নিজেরা পৃথক নির্বাচন-প্রথা দাবি করাটা ভাল দেখার না; অথচ মুসসিম লীগ-নেতারা পৃথক নির্বাচনের জন্ম একেবারে উন্মাদ। কাজেই মাইনরিটি সম্প্রদার হিন্দুদেরে দিরা পৃথক নির্বাচন-প্রথা দাবি করাইতে পারিলে কাজটা সহজ হর। এই কারণেই মুসলিম লীগ-নেতাদের এই অপচেটা। হিন্দু নেতৃরশ্ব অসংখ্য ধন্মবাদের পাত্র এই জন্ম যে নিজেরা ক্ষুদ্র মাইনরিটি হইরাও এবং রুলিং পার্টির হারা উৎসাহ প্ররোচনা এমন কি ওয়ানিং পাইরাও তারা পৃথক নির্বাচন-প্রথা দাবি করিতে রাষী হন নাই।

## (৪) কায়্বেদে-আযমের নীতি

এই ধরনের মনোভাব জাইয়াই মুসলিম লীগ-নেতারা পাকিন্তান শাসন পরিচালন শুরু করেন। কাজেই যতই অযৌজিক হোক, নিধিলভারত মুসলিম লীগের নাম গোরব তার মর্যাদা ও তার জনপ্রিরতাকে সম্বল করিয়া চলাই তারা ছির করেন। গণতম্ব মনা কায়েদে-আয়ম স্পটতঃই এই মতের পরিপোষক ছিলেন না। গণ-পরিষদের উরোধনী বজ্বতার তিনি তার আদর্শ মতবাদ ও কার্যক্রম স্পট করিয়াই বোষণা করিলেন। শাসক-গোপ্তর তাগাদার তিনি অবশেষে হয় মাস পরে ১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মুসলিম লীগের বৈঠক দেন। বৈঠকটা গোপনীর হয়। খবরের কাগবের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। বৈঠক শেষে ২৮শে ফেব্রুয়ারি গবন'র-জেনারেল-ভবন হইতে প্রচারিত পাকিন্তান সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হয়: "২১শে ফেব্রুয়ারি ও পরবর্তী করেকদিন করাচিতে মুসলিম লীগ কাউলিলের যে গোপন বৈঠক হইয়াহে, সে সম্বন্ধে ভুল সংবাদ প্রচারিত হইতেহে। প্রকৃত অবস্থা এই যে পাকিন্তান প্রতিষ্ঠাই ছিল নিধিল-ভারত মুসলিম লীকের

### আওয়ামী লীগ প্রতিঠা

উদ্দেশ্য। তথন মুস্পিম লীগ ভারতের সমস্ত মুস্পমানের প্রতিনিধিষ করিয়াছে। দেশ ভাগ হওয়ার পর মুস্পিম লীগ এখন একটি পাটি হিসাবে কাজ করিবে, আগের মত গোটা মুস্পিম জাতির প্রতিনিধিষ করিবে না। তদনু,ারে মুস্পিম লীগের গঠনবছ ও নিরমাবলী রচিত হইয়াছে।"

প্রেসনোটে যে 'ভূল সংবাদের' কথা বলা হইরাছে, সত্য-স্তাই লীগনেত্রল তেমন 'ভূল সংবাদ' প্রচার করিতেছিলেন। ঐ সময ২৫শে
ফেব্রুয়ারি হইতে পাকিস্তান গণ-পরিষদের বৈঠক চলিতেছিল। সেই
সমাবেশের স্থযোগ লইরা মুসলিম লীগ নেত্রল দাবি করিতেছিলেন যে
কারেদে-আযম মুসলিম লীগ বজার রাখিতে রাষী হইরাছেন। কাজেই
মুসলিম লীগ তখনও মুসলমানদের একমাত্র জাতীর প্রতিষ্ঠান। এই দাবির
রাজনৈতিক তাৎপর্গ গুরুতর। পরিণামে এক দলীর ফ্যাসিষম আসিতে
পারে। তাই স্বয়ং কারেদে-আযম, মুসলিম লীগ আফিস হইতে নর,
গবনার জেনারেলের দফতর হইতে, সরকারী ভাবে ই ইশ্ভোহার জারি
করেন।

## (৫) কায়েদের নীতি পরিত্যক্ত

কারেদে-আয়ম কর্তৃক প্রচারিত এই সরকারী প্রেসনোটে সকল বিতর্কের অবসান হওরা উচিৎ ছিল। কিন্তু হর নাই। শাসক গোষ্ঠি মুদলিন লীগ নেতৃরল এবং সরকার-সমর্থার সংবাদ-পত্র সমূহ সকলেই এর পরেও মুদলিম লীগবেই পাবিস্তানের মুদলমানদের একমাত্র জাতীর প্রতিষ্ঠান বলিয়া দাবি করিতে থাবেন। কাল্লেই মুসলিম লীগের বিক্ষতা মানে পাকিস্তানেরই বিক্ষতা, এ কথা বলিতে শুরু করেন। ক্রমে তারা দাবি করিতে থালেন, ই সলামের হেফাযতের জন্মই পাকিস্তানের আনির্ভাব। স্মতরাং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধতা মানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধতা, পাকিস্তানের বিরুদ্ধতা মানে ইসলামের বিরুদ্ধতা। বিরুদ্ধতা মানে ও শৃংখলাই ইসলাম। কারেদে-আযমেরও বালী। কাজেই পাকিস্তানে অপ্রিশন পার্টি মানেই পাকিস্তান ও ইসলামের দুশমনি। কথাটা এমন জ্বমাইয়া তোলা হইল যে শহীদ সাহেব কন ভিটিউশ্ভাল অপ্রিশনের কথা তোলায় এক ছুতার

### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

গর্পবিষদ হইতে তার নাম কার্টিরা দেওরা হর এবং প্রধান মন্ত্রী লিরাকত জালী বাঁ সাহেব স্বহরাওরাণী সাহেবকে 'হিন্দুলানের লেলাইরা-দেওরা পাগলা কৃত্রা' বলিয়া গাল দেন। পাকিন্তানের তৎকালীন নেতৃত্বের মগজ কতটা খারাপ হইরাছিল শহীদ সাহেবের মত পাকিন্তান-সংগ্রামের এক-জন দেন:পতিকে 'পাগলা কৃত্রা' বলা হইতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গণতম্বে বিশ্বাস, জনগণে আত্মা, রাজনৈতিক সাহস ও দুরা শিতা একই আত্মবিশাসের বিভিন্ন দিক। একটার প্রতি জনাত্ম। ও সন্দেহ আসিলে বাকীওলির প্রতিও দন্দেহ-অবিশাস আসিবেই। এ সবের প্রতি সন্দেহ একটা সাংঘাতিক পিছলা ঢাল 'সে ঢালে একবার বা পড়িলে সর্বনিমন্তরে যাইতেই হইবে। মুসলিম লীগ-নেতারা ক্রমে এবং ক্রত এই ঢালের জ্লেদেশে চলিয়া গেলেন। দেশবাসীকে ত বটেই খোদ মুদলিম লীগক্মীদেরেই জবিশাস করিতে লাগিলেন। ১৯৪৮ সালে টাংগাইল উপনির্যাচনে তরুণ মুসলিম লীগক্মী শামস্থল হক্ষের হাতে পরাজিত হইয়া প্রতিবালের সরকার ও সরকারী মুদলিম লীগ ঘরের কোনে আহার লইলেন। একে-একে প্রতিশটি বাই-ইলেকশন ভ্রণিত রাখিলেন।

### (৬) আওয়ামী লীগ গঠনে বাধা

বাজেই ১৯৫০ সালে মওলানা ভাসানী ও জনাব শহীদ সাহেব আংরামী লীগ সংগঠনে যখন ময়মনসিংহে আসিলেন, তখন প্রধান ময়ী নুফল আমিনেব 'লাঠি' জনাব আবদুল মোনেম খাঁর নেতৃত্বে এ শহরের মুসলিম লীগ বর্মীরা এবেবারে ক্ষিপ্ত। ময়মনসিংহে নেতৃত্বর আসিতেছেন শুনিরা অবধি স্থানীর মুসলিম লীগ কর্মীরা স্বরং মোনেম খাঁ সাহেবের বাজিগত নেতৃত্বে মাইকে পোন্টারে এই দুই বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রজের নেতার বিক্লমে অলীল ক্ট্-কাটবা শুরু করিলেন। শেষ পর্বন্ত ওগ্রামি ক্রিয়া আমাদের সভা ভাংগিরা দিলেন। গুগ্রামিটা করিলেন অতিশর ভদ্রতাবে। টাউনহল ময়দানে সভা। ময়দানের একপাশে টাউন হল। অপর পাশে জিলা তুল বোডের বিল্ জিং। টাউন হল মিউনিসিল্যালিটির স্পাতি। মুসলিম লীগ-নেতা জনাব গিরাস্থিন পাটান ফিটনিসিল্যালিটির স্পাতি। মুসলিম লীগ-নেতা জনাব গিরাস্থিন পাটান ফিটনিসিল্যালিটির

### আওৱালী লীগ প্রতিটা

**टियात्रबाान । बिज्ञा मृत्रश्रिम भीत्रित द्राटकोात्रि खनाव आवन्त्र सारमब** খাঁ 🔻 ল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। এই দুইটি বিলডিংএ একাধিক মাইক হইতে একাধিক লাউডস্পিকার ফিট করা হইল। সবগুলি লাউডস্পিকারের মুখ সভামুথী করা হইল। মুদলিম লীগ-কর্মীরা দুই দালানের ভিতরে বসিলেন। ভিতর হইতে দরজা-জানালা বহু করিয়া দিলেন। 'কর্ম' শুরু করিলেন। সভার কাজ শুরু হইতেই তাঁরা উভয় দালানের ভিতর হইতে শিয়াল কুতা, গাধা গরু ও হাঁস-মুবগীর ডাক শুরু করিলেন। চারগুণ মাইক ও লাউডিম্পিকার এবং দশগুণ 'বক্তার' মোকাবেলার আমাদের বন্ধুতা কেউ শুনিতে পাইলেন না। জিলা ম্যাজিনেটুট ও পুলিশ স্থপার সভান্থলে উপন্থিত ছিলেন। আমি নিজে তাঁদেরে বারবার অনুরোধ করিলাম সভায় শান্তি স্থাপন করিতে ৷ আমি বর্থ হওয়ার শেষ পর্যন্ত স্বরং শহীদ সাহেবও তাঁদেরে অনুরোধ করিলেন। তাঁরো 'নন-এলাইনমেণ্ট'-নীতি ঘোষণা ব রিলেন। সভাস্থ লোকের এলদল দেওয়াল বাহিরা উপরে উঠিয়া দৃষ্ক,তিকারীদের লাউডিম্পিকার খলিতে গেল। অপর দল দরজা-জানালা ভাংগিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দৃষ্,তিকারীদেরে নিরস্ত করিতে চাহিল। এই সময় ডি এম ও এস পি তাঁদের निরপেক্ষ-নীতি বিদর্জন দিরা দৃষ্কৃতি-নিরন্তকাবীদেরে নিরন্ত করিলেন। আমরা সভার আশা ত্যাগ করিলাম। নেতাহর সারা শহর পার হাটিরা জিলা বোর্ডের ডাকবাংলার গেলেন। সভার বিরাট অংশ তাদের পিছনে-পিছনে হাটরা তথার জমারেত হইল। নেতাহর म्रारक्ता वक्र हा कतिरलन। बिला जाख्यामी मुनलिम लीग मश्तर्यन কমিটি গঠিত হইল।

## (१) अक्नमीम माजन

পূর্ব-বাংলার তৎকালীন রাজনৈত্তিক আচরণের দৃষ্টাডের হাজারের মধ্যে এটি একটি। সে সন কারণে পাকিস্তান স্বষ্টার দৃষ্টতিন কারের মধ্যে মুদলির লীবা ও সরকার জনগধের কাছে অপ্রির হইরা উঠেন, এটি ভার জভতর। আমি অতঃপর মুদলির লীবের কারুণেরে অবেক্স বৃধাইবার চেষ্টা করি।

### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

গণতন্ত্র সম্পর্কে বন্ধুতা দেই। তারো হাসেন। বোধহর আমার সরলতার ও নিবৃদ্ধিতার। তাদের 'কর্মা'দের 'কর্ম'-তংপরতা বাড়ে। আমার গণতদ্বের বৃলিকে আমারের দুর্বলতা মনে করেন জিলার নেতারা। নেতা ও মন্ত্রীদের সাথে আলাপ করিয়া আমি একটা ব্যাপারে বিশ্বিত হইলাম। বৃশিলাম, ১৯৪৮ সালের ২৮শো ফেব্রুলারি গবন'র-জেনারেল কারেদে-আযম জিরা পাকিস্তানের মুসলিম লীগের স্ট্যাটাস ও মর্যাদা সম্পর্কে যে সরকারী প্রেদ-নোট জারি করিয়া গিয়াছেন, এবা হল্লা করিয়া চাপিয়া হাইতেছেন।

এই প্রেস-নোটের দিকে বন্ধদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। ইহার মধ্যে কারেদে-আযমের দ্রদৃষ্টি ও উইযডম নিহিত আছে, এটা অনুসরণ না করিলে মুদলিম-লীগ নেতাদের নিজেদের এবং পরিণামে পাকিস্তানের ক্ষতি হইবে, কত যুক্তি দিলাম। ক্ষমতাসীনরা কখনও নিজেরা না ঠকিয়া শিখেন না। আমাদের নেতারাও শিখিলেন না। মুদলিম সীগকেই একমাত্র পার্টি দাবি করিয়া চলিলেন।

১৯৫০ সালের স্বাধীনতা দিবস-উৎসবে ইন্তেষাম কমিটিতে ডি. এমমুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সভাপতিব্রকে দাওয়াত করিলেন যাঁর-তাঁর
প্রতিষ্ঠানের সভাপতি রূপে। আমাকে করিলেন ব্যক্তিগত ভাবে। আমি
প্রতিবাদ করিলাম। ডি. এম- মুসলিম লীগ-নেতাদের দোহাই দিলেন।
নেতারা বলিলেন: তাঁরা আওয়ামী লীগের অন্তিত্ব স্বীকার করেন না।
ফলে আমি ইন্তেযাম কমিটিতে যোগ দিলাম না।

পর্বর্তী স্বাধীনতা দিবসের ইন্তেয়াম কমিটতে আমাকে আওরামী লীগের সভাপতিরূপেই ডাকা হইল। আমি গেলাম। অস্তান্ত প্রস্তাবের পর আমি প্রস্তাব করিলাম: আ্যাদি দিবসের জনসভায় জিলা ম্যাজিস্টেট্ট সভাপতিত্ব বরিবেন। বরাবর জিলা মুদলিন লীগের সভাপতি জনসভার সভাপতি হন। আমার বৃক্তি এই যে আ্বাদি-দিবসের উৎস্ব সরকারী অনুর্হান, মুদলিম লীগ-অনুষ্ঠান নর। সরকারী অনুষ্ঠানকে পার্টি-অনুষ্ঠানে পরিণত করিলে জাতীর অনুষ্ঠানেরই অম্বালা করা হর।

### वाक्तामी नीन शिष्ठि।

षुक्तिभूर्व द्वात प्रकार दाक, अथवा अबकाती कर्मना विद्याल स्विधात শাতিরেই হোক, অধিকাংশ সরকারী কর্মচারি আমার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। বলা আবশ্যক, সরকারী-অনুষ্ঠান বলিয়া ইস্তেযাম কমিটতে সরকারী কর্মচারিরাই মেম্বরিট থাকিতেন। পুলিশ স্থপার নিঃ মহিউদ্দিন আচমদ আনুষ্ঠানিক ভাবে আমার প্রস্তাব সেকেও করিলেন। উপস্থিত লীগ-নেতারা গজিয়া উঠিলেন। টেলিগ্রামে বদলি করাইবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। তাঁদের কেউ-কেউ ঘাবড়াইলেনও। আমি অতঃপর ঢাকা ও করাচির অনুষ্ঠানে যথাক্রমে সাট ও বড়লাট সভাপতিত্ব করেন, এই নিষর দিয়া ব্যাপারটা গবন'মেণ্টের কাছে রেফার করিবার স্থপারিশ क्रिलाम । ज्ञला बर्ड दायी इरेलन । প्रतिनरे ज्ञलादी निर्दर्भ আসিল। আমার মতই ঠিক প্রমাণিত হইয়াছে। স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান এইভাবে মুসলিম লীগের করল মুক্ত হুইল। জিলা মুসলিম লীগ-সভাপতির বদলে জিলা ম্যাজিস্টেটের সভাপতিত্বে স্বাধীনত। দিবসের জনসভা অনুষ্ঠিত হইল। আওয়ানী লীগ নেতারা বজ্তা করিবার স্থােগ পাইলেন। এটাকে স্থানীয় জনগণ আওরামী লীগের क्षय दिल्या भानिया निल्।

# (৮) द्राष्ट्रे-छाया चाटमानन

এই অবস্থার আদিল রাট্র-ভাষা আন্দোলন। ক্ষমতাসীন দলের অক্সাক্ত মারাখ্যক ভূলের মত এটাও ছিল এবটা মারাখ্যক ভূল। সম্ভবতঃ সব চাইতে মারাখ্যক। গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের মুখের ভাষা রাট্র-ভাষা হইবে, এটা বৃধিতে প্রতিভার দরকার হয় না। সবাই এটা বৃধিরাছিলেন। আমাদের মত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কর্মীরা মুখ ফুট্টরা তা বহু আগেই বলিয়াছিলামও। কলিকাতাম্ম পূর্ব-পাকিস্তান রেনেশা সোসাইটি পাকিস্তান স্প্রের তিন বহুর আগে বাংলার জনগণকে বলিয়াছিল পূর্ব-পাকিস্তানের ন্থান্ত্র-ভাষা হইবে বাংলা। তখন অবস্থ লাহোর-প্রভাব-মত পূর্ব-পাকিস্তানকে বামীন সার্বভাম রাট্র হিসাবেই ধরা হইরাছিল। পাকিস্তান হওরার পদ্ধ চাকার শিক্ষক-ছাত্র, ব্ব-ডক্সন্তা নিলিরা তমক্ষ্যন মঞ্জিনের পক্ষ

### वाषनी किंद अकाम बहर

হইতে রাষ্ট্র-ভাষা সম্পর্কে যে পুর্তিকা বাহির করেন, তাতে অক্যান্তের সাথে আমারও এব টা লেখা ছিল। তাতে বাংলাকে সরকারী ভাষা করার দাবি করা হইরাছিল। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুরারি মাদে যথন পূর্ব-বাংলার তংকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিমের মারাত্মক ভূলে রাষ্ট্র-ভাষার ব্যাপারটা বিত্তর্কের বিষয় হইরা পড়ে, তথনও আমার সভাপতিত্বে কলিকাতান্ত্র বংগীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির এক অধিবেশনে বাংলাকে সরকারী ভাষা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রধান মন্ত্রী খাজা নাযিমুন্দিনের প্রতিবাদে ঢাকা শহরে হরতাল হয়। ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এতেও নেতাদের চোথ খুলে না। পাকিন্তানের মেজরিটির ভাষা বাংলাকে অগ্রাহ্য করিয়া উপুর ডবল মার্চ চলিতে থাকে। ক্ষমতাসীন দলের পূর্ব-বাংগালী মন্ত্রীও প্রতিনিধিরা এর প্রতিবাদে বা বাংলার সমর্থনে টু শক্ট করেন না। এতেই ১৯৫২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারির বিক্ষোভ ফার্টিরা পড়ে। একমাত্র জাজাদ'-সম্পাদক ও মুনলিম লীগ দলীর এম-এল, এ জনাব আবুল কাগাম শামস্থদিন সরকারী নীতির প্রতিবাদে মেররগিরিতে ইন্তাফা দিয়া ছাত্র-তরুগদের প্রশংসা অর্জন করেন।

মরমনসিংহ জিলার আন্দোলনকে সম্পূর্ণ অহিংস ও শাতিপূর্ণ রাখা আমি কর্তব্য মনে করিলাম। আওরামী লীগের সেকেটারি জনাব হাশিমুন্দিন আহ্মদ, আনন্দ মোহন কলেজের তংকালীন ভাইস্পিলিগাল সৈরদ বদক্ষদিন হোসেন ও আমি এই তিন জনের এইট কমিটি-অব-এয়াকশন গঠন করিরা সমন্ত কমতা এই কমিটির হাতে কেন্দ্রীকৃত করিলাম। এই কমিটির নিদেশ ও অনুমোদন বাতীত কেউ কিছু করিতেগারিবেনা, নিদেশপথেরা হইল। শাতিপূর্ণ ভাবে হরতাল-মিছিল ও সভা-মলিভি চলিতে লাগিল। আমলাতম উভানি দিরা শাতিপূর্ণ আন্দোলনকে অশাভ করিরা ভোলারউভাদ। আমার জিলা-কর্ত্ পক্ত মেউলালি কেন্দ্রইলেন। আমি বাবে করিট-অব-এয়াক্সনের কুইলেন মেবর্মেই জারা লিরাপন্তা আইনে বন্দী করিলেন। আমার কুই হৈলে মহবুব আনাম ও কলেন স্থানার সহ ২৭ জন কলেন-হারতেও ও'জো সংগে জেজে

### আওরামী লীগ প্রতিষ্ঠা

করিতে লাগিলাম। কিন্ত মফস্, সলে এই সংবাদ পোছা মাত্র চারদিক হইতে হাজারে-হাজার জোক শহরে জমারেত হইল। এই মারমুখী জনতা কোর্ট-আদালত খিরিয়া ফেলিল। কত্পক্ষ ঘাবড়াইলেন। শান্তি-রক্ষার জন্ম এবং জনতাকে নিরন্ত করিবার জন্ম আমাকে ধরিলেন। আমি দালানের ছাদে দাঁড়াইয়া মেগাফোন মুখে জনতার উদ্দেশ্যে গলাকাটা বক্ত্তা করিলাম। নিজের পরিচয় দিলাম। শান্তি রক্ষার প্রেরাজনীয়ভা ও অশান্তির বিপদের কথা বলিলাম। ধ্তে নেতা-ছাত্রদেরে খালাদ করিবার ওয়াদা করিলাম। অংলার মেহেরবানিতে জনতার অমতি হইল। প্রায় তিন-চার ঘণ্টা-স্থায়ী বিক্ষোভের পরে জনতা শহর ছাডিয়া চলিয়া গেল।

সরকার ও মুদলিম লীগের বিরুদ্ধে গণ-মন বিক্ষুক্ত হইল। আরও দুই-বছরে গণ-মনের তিজ্ঞা চরমে নিয়া অবশেষে ১৯৫৪ সালে লীগ-নেতারা সাধারণ নির্বাচন দিলেন। গণ-মন তিজ্ঞ হইলেও এটা তিজ যে হইয়াছে, তা আমি বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয় মুদলিম লীগ-নেতারাও পারেন নাই। কাজেই কেল্লেও প্রদেশে ক্ষমতাদীন দলের সাথে নির্বাচন যুদ্ধে জিতা কঠিন বিবেচিত হইল। সরকার-বিরোধী প্রগতিবাদী সমন্ত শক্তির সম্মিলত চেষ্টার প্রয়োজন অনুভূত হইল।

# व्याठां त्रंष्टे व्यथाः म

# যুক্তফুন্টের ভূমিকা

(১) যুক্তজ্ঞণ্ট গঠন

এই সময় জনাব ফ্যালুল হক সাহেব পূর্ব-বাংলা সরকারের এডভোকেট জেনারেলের চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়া রাজনীতিতে প্রবেশ করিলেন। মওলানা ভাসানী ও জনাব শহীদ স্বহরাওয়াদীর নেতৃত্বে এবং ছাত্র-তরুণদের সক্রিয় সমর্থনে ইতিমধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ খুবই জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কাজেই সকলেই আশা করিল হক সাহেব আওয়ামী লীগেই যোগ দিবেন। দু-এয়টা জনসভায় বক্তৃতায় এবং বিশ্বতিতে তিনি তেমন কথা বলিলেনও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কৃষক-শ্রমিক-পার্টি নামে একটি পার্টি গঠন করিলেন। স্বতরাং হক সাহেবের সহযোগিতার খাতিরে একাধিক পার্টির সমন্বরে একটি যুক্তকেন গঠন করা ছাড়া উপায় থাকিল না। যতই দিন যাইতে লাগিল, ছাত্র-তরুল প্রভৃতি প্রগতিবাদী চিন্তাশীল-দের মধ্যে এবং শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে এইজপ যুক্তকেন গঠন করার দাবি সার্বজনীন হইয়া উঠিল।

আওয়ানী লীগ কর্মী হিসাবে এ বিষয়ে আমাদের ফর্তব্য নিধারণের অন্ত আওয়ানী লীগ কাউলিলের আধবেশন ডাকা অত্যাবক্ষক হইরা উঠিল ১৯৫০ সালের মে মাসে ময়মনসিংহ শহরে পূর্ব-পাকিন্তান আওয়ানী মুসলিম লীগের কাউলিলের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান কয়া হইল। অত্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে আমি যুক্তরুকী গঠন করার পক্ষে যুক্তি দেই। আবেদন করি। শেষ পর্যন্ত কাউলিল কৃষক-শ্রমিক পার্টির সাথে যুক্তরুকী গঠন করার অনুষতি দের। অতঃপর হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব যুক্তবিহিতিতে যুক্তরুকী গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যুক্তরুকীর নির্মাচনী ইশ্বেছার রচনার ভারে আমার উপরই পড়ে। আমি ইতিপূর্বেই আওয়ামী লীগের ৪২ দফার এবটি নির্বাচনী ইশ্বেছার রচনা করিয়াছিলার।

## বৃক্তক্রণ্টের ভূমিকা

উহাকেই বুজফণ্টেঃ নির্বাহনী ইশ্ তাছার করিবার কথ। মওলানা সাহেব বলিলেন। কৃষক-প্রজা-পার্টির নেতারা বলিলেন তাঁদের একমাত্র আপস্তি এই যে ই ইশ্ তাছারে দফার সংখ্যা বড় বেশী। উহাকে কাটিয়া-ছাটিয়া পঁচিশ-ত্রিশের মধ্যে আনিতে হইবে। তাঁদের সংগে আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে ৪২ দফাকে কমাইয়া ২৮ দফা করিলেই তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। এর পর বিনা-বাধায় রচনা শেষ করার জন্ম আমাকে একলা এক ঘরে বন্দী করা হইল।

#### (২) ২১ দকা রচনা

আ নি মুণাবিদায় হাত দিলাম। মুদাবিদা করিতে-করিতে হঠাৎ এবটা ফলি আমার মথেরে ঢুকিল। এটাকে ইন্দ্, সিরেশন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না বাই ভাষা আন্দোলনকে চিরস্থায়ী করিবার জন্ম শহীৰ মি নার নিমাণ, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে স্বকারী ছুটির দিন ঘোষণা এবং তৎকালীন প্রাণন মন্ত্রীর বাসস্থান বর্ধ মান হাউসচে বাংলা ভাষার সেবা-কেন্দ্র করার তিনটি দফা আওরামী-লাগের ৪২ দফারও ছিল। এই তিনটি দফাকে বুজফুন্টের ইশ্বতাহারের অন্তর্ভুক্ত করিতে কৃষক-শ্রমিক পার্ট'র নেতারা রাঘী হইরাছেন। স্বতরাং তা হইবে। ৫। ২ইলে যুক্তকের মতেও ২১শে ফে अशाबि পूर्व-वाः नात देखिहारम अकरो। चात्रनीय दिन । कार अरे २১ ফিগারটাকে চিন্নশারণীয় করিবার অভিরিক্ত উপায় হিসাবে যুক্তফটের कर्य-श्वितिक २५ मकात कर्य-श्विति कतितल क्यान द्या ? ४२ म्या काष्टिया २४ प्रका कदा (शत्म २५ प्रकारक कार्षिता २५ प्रका कदा याहेरा ना रकन ? निक्स করা যাইবে। তাই করিলাম। অতঃপর আমার কাজ সহজ হইয়া গেল। ইতিহাস বিখ্যাত ২১ দফা রচনা হইরা গেল। এই একুশ দফা মেনিফেস্টো পরবতীকালে পূর্ব-বাংলার ছাত্র-জনতার জীবন-বানী হইরা দাঁড়াইরাছিল । निराहत्न युक्यके २०१६ मृत्रलिय जात्रत्तत्र मर्या २२५६ जात्रन प्रका করিয়াছিল। শতকরা সাভে ১৭টি ভোট পাইরাছিল। এত বড় ছয়ের প্রধান কারণ ছিল এই ২১ দফা। আমি নিজে ছাত্র-তঞ্চণ ও জনগণের সাথে पनिकंडार मिनिया वृष्टियाहि २५ पका जला-जलाहे लास्स मर्था नव-

### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

জীরনের একটা সাম শৃষ্ট করিরাছিল। বুজ্জুন্টের নেতৃত্ব-দোবে কিভাবে এই বিশ্লবাস্থক পালামেন্টারি জয়টা নতাৎ হইরাছিল, সে কথা আমি একটু পরে বলিতেছি। বুজ্জুন্টের ঐ বিজয় নস্যাৎ হওরার পর জনগণের দুশমনরা কি ভাবে ২১ দফাকেও নদ্যাৎ করিতে চাছিয়াছে এবং অনে শ্থানি সফল হইয়াছে, সে কথাটাই প্রদংগক্তমে ও সংক্ষেপে আমি এখানে বলিতেছি।

# (৩) ২১ দফার যৌক্তিকভা

২১ দফাকে জনগণের শত্রুরা প্রথমতঃ 'ইউটো পিয়া' ও মিথাা স্তোক বিলিরা অভিহিত করিয়াছেন। তাঁদের মতে ২১ দফার বেশীর ভাগ ওয়াদাই ইম প্রাবেটকেব্ল। যুক্ত টের নেতারা জানিয়া-শুনিয়াই এইসব মিথা **ওরাদা ক**রিরাছেন। ভোটারগণকে মিথাা স্তোক দিয়া ভোট নেওয়া হুইরাছে। ঐসর ওরাদা প্রশের ইচ্ছা যুক্তফণ্ট-নেতাদের ছিল না। बि नेत्रछः অনেকে বলিয়াছেন যে কি যুক্তফণ্টের নেতারা, কি প্রার্থীরা, কি ভোটাররা কেউ ২১ দফার বিষয় নিরিয়াসলি চিন্তাও করেন নাই। ঐপব ওয়াদার মর্ম বৃষিদ্ধা ভোটাররাও ভোট দের নাই। প্রার্থীরাও ভোট চাছেন নাই। শুধু মুসলিম লীগ-নেতাদেরে গাল দিয়া এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ডাহা-ডাহা মিথাা অভিযোগ করিয়া ভোটারগণকে ভূল বৃঝানো ও ক্ষেপানো হইয়াছে। মুদলিম লীগের উপর রাগ কবিয়া ভোটাররা এই 'নিগেটিভ' ভোট দিরাছে। এই দুই শ্রেণীর বিরোধী •ল ছাড়া বৃক্তক্রণ্টের ভিতরেও ২১ দফার বিরোধী चात्रक हिल्ला । विपन्न क्टि-क्ट २५ मकान वक हालान होता बन्नि-বেড্নের দফাটাকে অবান্তব এবং সাধারণ নির্বাচনের ছর মাস আগে ৰশ্বি-সভার পদত্যাগের দফাটাকে 'অতিরিক্ত সাধুতা' বলির) **অভিক্রিক করেন। ২১** দকার ১৮রিতা বলিয়। আমাকেই এ'দের নিশা সহিতে হুইছে। বিশেষতঃ এক হাজার টাবা মন্তি-বেড়লে কি করিরা ভলিতে পাৰে ? দেখাৰে সৰকারী কৰ্মচাৰিরা তিন হাকার, হাইকোটের न्यात्रक्षा हाल मानाव हाका विका विका भाग, मिनात ज्वा कर्य हाति उ क्रिग्रहरूत कर्जा क्वीया शाचान छाचा (वरुटन मान-वर्षाना व मान-मध्यर ংকার রামিরা রচিতত পাতেন না। অংকার রাখার এই সিধা সক্ষ কথাটা

# যুক্ততের ভূষিকা

না ঢুকার তারো নিজেদের মধ্যে আমাকৈ হর নির্বোধ নয় একরোখা (সোজা কথার পাগল) বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিন্ত প্রকাশভাবে কিছু বলিতেন না। তথাপি তাঁদের মতামত আমার কানে আসিত r আমি তাঁদের অভিমত মন দিরা বিচার করিয়াছি। কিন্তু আমার মত পরিবর্তনের কোনও কারণ আজও খুঁজিয়া পাই নাই। পূর্ণ-আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন রাই ভাষা বর্ধমান হাউণ শহীদ মিনার ইত্যাদি স্ব-বিষয়ের দাবি যে নি গান্ত বাস্তাও যুক্তি সংগত ছিল, কাজের মধ্যে দিরা 😮 জনগণের পূর্ণ সমর্থনে আজে তা প্রমাণিত হইয়াছে। শুধুবাকী আছে হাজার টাকা মন্ত্র-বেতনের দফাটা। জন-গণের নির্বাচিত প্রতিনিধি মন্ত্রীদের বেতন কি হইবে, তা বিচার করিবার মাপকাঠি আমার মতে দুইটিঃ (১) জনগণের মাথা-পিছু আয়ের অনুপাত; (২) দেশে জীবন-যাত্রার সাধারণ শানের অনুপাত । অমার ব্যক্তিগত মত এই যে চালে-চলনে এবং খোরাকে-পোশাকে জাতায় নেতারা জনগণ হইতে খুব বেশী দুরে থাকিবেন না। আমার এই অভিমত কোনও অম্পট অনিদিট ও অবাস্তব আই ডিয়েলিয়ম নয়। এর বুনিয়াদ গণিতিক ও স্ট্যাট্টস্টিক্যাল। ভারতের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা এবং চীনের ও ভিরেৎনামের জাতীর নেতা মাও-সেতুং ও ছে। চিমিনের জীবন-মান ও বেতনই এ ব্যাপারের আদর্শ নযির। আমার দেশবাসীর গড়-পড়তা মথো-পিছু আয় কত এবং তাদের সাধারণ জীবন-মান ি, এ সম্পর্কে দুইমত হওয়ার উপায় নাই। সরকারী কর্মচারি ও নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি প্ৰভৃতি দেশ-শাসকগণ জনগণের জীবন-মান হইতে কতদুরে যাইতে পানেন, তারও একটা স্বপ্রতিষ্ঠিত <del>আন্তর্জা</del>তি**ক রেও**য়া**জ** আছে। এই তিন্টি ফ্যাট্টর একত্র করিয়া বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে ২১ দফার মন্তি-বেতনের ধারাটা অব।গুর পাগলামি নর।

# (৫) জনগণ ও শাসক-ভোণী

অফিসারদের বেডনের সংগে তুলনার বে মন্ধি-বেতন দৃষ্টকটু মর্বাদা-হানিকর রূপে কম হইয়া পড়ে, সেটাও আমার বিবেচনার মধ্যে ছিল। আইন ও শাসনভাষিক বাধা হেতু ২১ দফার তার উল্লেখ করা হয়

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

নাই। আমানের দেশের শাসন-খরচা বেশী। এ সম্বন্ধে দুইমত নাই। এটাকে বছ বিশেষজ্ঞ মাধা-ভারি শাসন-ষম বলিয়াছেন। রাষ্ট্রের ক্লপ অবাধ অর্থনীতি বা রাষ্ট্রায়ন্ত সমাজবাদ, এ সব গুরুতর বিষয়ে তর্ক कुलात चान्छ वर्षा नत् । जात मत्रात्र नारे । सन्गापत कल्यानरे সকল মতের চরম বথা। তা যদি হয় তবে শেষ পর্যন্ত জনগণের हैका अनुवाही जब वादचा हहेत्व ब्हांख काना वथा। जाहाकावान ख উপনিবেশবাদ খতম হইবেই ৷ রাষ্ট্র-নারকরা যদি বিদেশী হন তবে এই মিলেনিয়াম বা সভাবুগ লাভের প্রতিবন্ধব তা হয়। তাই স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ এ যুগের বাণী ৷ রাষ্ট্র-নায়করা দুই রক্ষে বিদেশী হইতে পারেনঃ (১) ভিন্ন দেশ হইতে আগত বিদেশী; (২) দেশজাত বিদেশী। আমরা ১৯৪৭ সালে প্রথম শ্রেণীর বিদেশীদের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। কিছ ছিতীয় দেশীর বিদেশীদের ছাত হইতে রক্ষা পাই নাই। পাওরার ভরসাও দেখিতেছি না। বেশী লম্বা না করিয়া এক **কথায় আন্নি আমার মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি। পোশাক পরিচ্ছদে এবং** কথাবার্তার আমাদের রাষ্ট্র-নারকরা আজও বিদেশী। আমাদের প্রেসিডেন্ট প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রিসভা জল ম্যান্ত্রিটে প্রত্যেকে, আফিস-আদালত সেকেটারিয়েট স্থল-কল্ডেজ সমস্ত িভাগের এবং ব্যবসায়ী মহলের প্রায় সকলে, এখনও ইংরেজী পোশাক সগোরবে পরিতেছেন। দেখিলে কে বৃক্তিবন এটা পূর্ব-বা পদ্দিম-পাকিস্তান ? জাতীয় পোশাকই জাতির স্বাত্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে লক্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এ কথা স্বাই যেন বেমাল্ম ভূলিয়া গিরাছেন। যেমন পোশাকে, তেমনি ভাষার। আমরা কেউ পারতপক্ষে ইংরেজী ছাড়া বথা বলি না। চিঠি-পত্র किथि ना। देशदृक्षीत्वदे यामना एत्रात्वत कारा मत्न विता ৰারা বাংলার কথা বলি, তারাও পূর্ব-বাংলার ভাষা বলি না। পশ্চিম वारमात्र क्या ভाষाक्टरे आमत्रा ভप्तलाक्तर वारमा मत्त कतिया थाकि। এই অবস্থার দৃইটা প্রধান কুফল: (১) আমরা দেশের জনসাধারণ रहेरा अमन मृत्र थाकिरा दि कार्या वामापिशरक विरामी वना কলে। (২) আমরা নিজেরা আত্মসন্মান-বোধ হারাইতেছি এবং জন-

## **বৃতত্ত**েইর ভূষিকা

সংশর মধ্যে আছ-মর্যাদা-বোধ স্টের প্রতিবছকতা করিতেছি। এ সব কথা ২১ দফার মরি-বেতনের ধারার আলোচনার প্রাসংগিক এই জন্ত বে যদি দেশের শাসকরা বিদেশীদ ত্যাগ করিয়া দেশী হন তবে ঐ বেতনেই যথেষ্ট মনে হইবে। আমার এখনও দৃঢ় বিশ্বাস, যতই দিন বাইবে ততই এটা সত্য প্রমাণিত হইবে যে ২১ দফা পূর্ব-বাংলার জন-গণের মুক্তির সনদ। যুক্তক্রণ্টের এম এল এ অক্তরে শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ অধ্যাপক আবৃদ্দ বাসেম ( বর্তমানে বাংলা কলেজের প্রিলিপাল) 'একুশ দফার রূপায়ন' নামক যে স্কৃতিন্তিত যুক্তি-পূর্ণ বই লিখিয়াছেন, তা পড়িলেই এ বিষয়ে অনেক দ্রান্ত ও অস্পষ্ট ধারণা দূর হইবে।

## (৬) যুক্তফ্রণ্টের প্রচারে বিলম্ব

যুক্ত গঠনে গোড়ার দিকে দুই দলের কোনও-কোনও উপ-নেতার মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে মন-ক্যাক্ষি হইল। সে মন-ক্ষাক্ষি मुद्दे क्षधान न्वा हक जारहत ७ **जाजानी जारहर**दत मर्या जःक्रिक হইল। ফলে যুক্তফণ্টের ভিত্তি পাকা হইতে অযথা বিলয় হইল। যুক্ত-জ্রুণ্ট ভাংগিয়া যায়-যায় আর কি ? হক সাহেবের সমর্থক ও ভাসানী সাহেবের সমর্থকদের মধ্যে ঢাকা শহরে বেশ-বিভুটা বিক্ষোভ-প্রতি-বিক্ষোভও হইয়া গেল। খোদা-খোদা করিয়া শেষ রক্ষা পাইল। শহীদ সাহেবের দূরদর্শী আছ-ত্যানের ফলেই এটা সত্তব হইল। হক সাহেব ভাসানী সাহেব ও শহীদ সাহেবের বারা স্থপ্রিয় নমিনেটং বোড গঠিত হইবে এটা স্পষ্টই বোকা গেল। এতে আওয়ামী-নেত্ৰ ভারি হইরা যাইবে, নমিনেশনে কৃষক-শ্রমিক পার্টর প্রতি অবিচার হইবে, প্রধানতঃ এই ধারণার বশেই এই ভূল ব্ঝাব্থির শুরু। এই ভূল বুঝাবুঝি দৃর করিলেন স্বয়ং শহীদ সাহেব। তিনি বলিলেনঃ স্থপ্রিম পাল'মেণ্টারি বোড' হইবেন মাত্র পুইজনঃ হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব। তিনি নিজে হইবেন মাত্র 'গ্লরিফাইড হেডঞার্ক।' নমিনেশনের ব্যাপারে তিনি হক-ভাসানীর যুক্ত সিদ্ধান্ত মানিরা লইবেন। শহীদ সাহেবের এ ঘোষণার সমত ভুল বুকাবৃথি দৃর হইল।

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

 मत्त्र प्रक्रम युक्कस्कित क्षानिकार्य विकाशिक स्टेल । किन्न युक्कस्कित সহায় হইলেন আলা। মুসলিম লীগের স্ববিধার জন্ম বোধ হর কতু, পিক নিৰ্বাচন এক মাস পিছাইরা দিরা ফেব্রুরারি চুইতে ৮ই মাচ নিরা গেলেন ' এই মূলতবিটা যুক্তকটের বরাতে শাপে বর এবং মুদলিম শীগের বরাতে বরে শাপ হইল। যুক্তক্রন্টের সেকেটারিছর ঃ জনাব আতাউর রহমান খাঁ ও চৌধুরী কফিলুন্দিন যার-তার নির্বাচনী এলাকার মনোযোগ দিতে বাধ্য হইলেন। হক সাহেব ও ভাগানী সাহেব প্রচার উপলক্ষে মফদ্ সলেই থাকিলেন। আফিস সেকেটারি জনাব কমক দিন আহমদের সাহায্যে শহীদ সাহেব একাই যুক্তরণের 'প্লরিফাইড হেড-স্থার্ক'রপে যুক্তরণ্ট মাফিস জীবন্ত রাখিলেন · প্রার্থীগণের ভিড় তাঁর কাছেই হইতে থাবিল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি সত্য-স্তাই চব্বিশ ঘণ্টা প্রার্থীদের দাবি-দাওয়া শুনিতে লাগিলেন । দুই শ সাইত্রিশটি मुमलिम जामत्नत क्या बगात गत दिगी मत्नानत्तन-शार्थी प्रवशास कतित्ता। এ দের প্রত্যেকের এবং তাঁদের সমর্থকদের স্বলের সাথে দেখা করা ও ठाएन कथा (गाना हिन बक्दो जमान्धिक मानवीस वालात । महीम नार्ट्य এই দানবীয় काष्ट्रिटे कदिरलन टानि मूर्य। দিতে হইল ' মোলাকাতীদের সামনেই তিনি গো-গ্রাসে মুরগীর আধার ঠোকরাইয়া খাইয়া-খাইয়া দিনের-পর-রাত ও রাতের-পর-দিন কাটাইতে লাগিলেন। তথাকথিত স্থপ্রিম পাল'মেণ্টারি বোড' ম্বানে হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব প্রার্থী মনোনয়নের ধারে-কাছেও আসিলেন না। সব দায়িত্ব বর্তাইল শহীদ সাহেবের কাঁধে। তিনি আওরামী লীগ-কৃষক-শ্রমিক দলের প্রায় বিশব্দন নেতা লইরা একট সিলেকশন বোড করিলেন। বাছাইর কাম্ব এ রাই করিলেন। প্রার সব গুলি বাছাই উত্তর পক্ষের সম্বতিক্রমে হওরার নিবিরোধে শহীদ সাহেব ब काम कतिराज भातिरामन। बक खरत शार्थी ७ जीरमत ममर्बकरमत छिए এডাইবার জন্ত শহীদ সাহেব সিলেকশন বোডের আমাদের সকলকে লইরা ' প্লাইরা চৌধুরী হামিদুল হক সাহেবের আশার বাড়িতে আশ্রর লইলেন। मिथात नन-ग्रेथ देवेतक निमानियान काम एव करा होन। नवहि

# APPLANT.

ভাষতী ভালর হইন। প্রাচন , ক্রিক হক্ লাচুহব ও ক্লাসানী সাহেক্
বক্ষানেসে বিদ্যাই এখানে-ওখানে দুই-একটা নমিনেশনের ব্যাপারে হতকেপ করিরা কিছু-কিছু বিদ্যাতি হাই করিরাছিলেন কিছ তাতে বিশেষ
কিছু ক্ষতি হর নাই। দুই-এক জারগার বৃত্তকটের অফিশিরাল ন'রনি
হারিরা গেলেও তাতে খাট জন-প্রতিনিধিরাই নির্বাচিত হইরাছিলেন।

### (৭) প্রচার-কার্য শুকু

বুক্তমণ্টের প্রচারে গোড়ার দিকে কোনও সিস্টেম ছিল না। হক্
সাহেব ও ভাসানী সাহেবের ব্যক্তিগত সফর-স্টিই ছিল বুক্তমণ্টের
একমাত্র ভরসা। এই উভর নেভার জনপ্রিরতা ছিল এই সমর আকাশছুরী। ফলে তাতেই আমাদের কাজ একরূপ চলিয়া যাইত। কিছ
নিশ্চিন্ত হইবার উপার ছিল না। তার কারণ ছিল দুইটি। প্রথমতঃ
জনমত তখনও তেমন স্থাপ্ট রূপ ধারণ করে নাই। বিতীয়তঃ পাকিন্তানের
প্রধান মন্ত্রী বন্ধড়ার মোহাত্মদ আলী ও প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী নৃত্তল আমিন
সাহেব মুসলিম লীগ কর্মী-বাহিনী ও 'গ্রীন শার্ট' নামক স্বেছা-সেবকবাহিনী লইরা প্রচারে নামিরাছেন। তার উপর আই-জি, ডি আই-জি,
জিলা মার্জিন্টে ত কমিশনাররাও তাঁদের কর্মী-বাহিনীর অভভূকে। প্রধান
মন্ত্রী মোহাত্মদ আলী শোলিয়াল টেনে দেশ-ভ্রমণ ও প্রচার শুরু
করিরাছেন। কারেদে-আবমের ভাগনী মোহতারেমা মিস ফাতেমা
জিলাহ্ন, মওলানা এহতেশামূল হক থানবীর নেভ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের
বড়-বড় আলেম পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলামের নামে প্রচারে বাহির
হইরাছেন। এ অবস্থার চুপ করিরা বসিয়া থাকা যার না।

শহীদ সাহেব সিসে মেটক প্রচারের কর্ম-পদ্ম নিধারণ করিলেন।
পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সীমান্ত-গাদ্ধী খান আবদূল গফ্ফার খাঁ,
নবাববাদা নসকলা, শেখ হিসামুদ্দিন, গোলাম মোহারদ খাঁ লুক্তথার
মাহ্মুদূল হক ওসমানী, মিরা ইফতেখারুদ্দিন প্রভৃতি বহু নেতা আনিলেন।
ভীদের সকলের অনিদিট্ট সক্তর-তালিকা করিলেন। সেই তালিকা ঠিক-ঠিক:
মত পালন করিরা শহীদ সাহেব এই নেতাদেরে লইরা প্রচারে বাহিছ।

## रायमानि निर्मे कर

वर्षेट्रान । व्योगाव विका महेबेनीमध्य छेखेंब द्वान वर्षीके विलेब छेटनके दिका वर्णियो मेहीम नारहराई व विकास देखि निरमय मन निरमन । नव नाकारवरक नहें बो जिन वे किनात जानितन । जानात श्रीवशानात सहमान हहेतन है वर्षनाष्टि विस्मवकार्य छेटान कतिराजिक गृहेक कात्ररन । श्रवमलः, नीवाक-नाडी शरू कात भी ६ वा ब्यामी निर्णा शानाम भारायन नुन्तर्थातत शहान ধারীর তারিক করিতে হর। উভর নেতা বিশেষতঃ গৃহকার খার পাঠানী 'অদ্ভ' উদু' বাংগাদী ভোতাদের খুবই সহজবোধ্য হইরাছিল। তার ভাংগা উদু আমাদের পাড়াগাঁরের মুসলিম জনতার ববানের প্রার কাছাকাছি ছিল। সে ভাষার তিনি বে সব কথা বলিয়াছিলেন, পূব'-বাংলার শোষিত জনগণের প্রতি দরদে-ভরা ছিল সে সব উল্লি। এই কারণে তাঁর বক্ত,তার জনগণের প্রতি অমন আবেদন ছিল। অক্সাক্ত উদ্বিক্তাদের সাধে সীমাত-গাদীর পার্থক্য ছিল এই খানে । বিতীরতঃ এই উপলক্ষে আওরামী লীনাররা বিশেষতঃ আমি নিজে সীমান্ত-গান্ধীর পাথ, তুনিস্তান আন্দোলন সলার্কে বিস্তারিত ও পুট-নাট প্রশ্ন করি ' উত্তরে তিনি স্পট্ট বলেন বে ভার দাবি, সীমান্ত প্রদেশের জাতি-গোত্রহীন ও অপমানকর নাম বদলাইরা তার একটা জাতি-ভাষা-গত নাম দেওরা। বথা: বেলুচিস্তান, সিদ্ধ, পাঞ্জাব ও বাংলা। এই প্রদেশের লোক পূশ্তু বা পাখতুন ভাষা-ভাষী বলিক্সা তার নাম হওমা উচিৎ পাখ্ তুনিস্তান। তাঁর বিতীয় দাবি, ঐ প্রদেশ স্বায়ত্ত-শাসিত হইবে। পাকিস্তানের প্রদেশ হিসাবেই সে পাখতুনিস্তান थाकित। भाकिषात्नद्र वारेद्र याथीन द्राष्ट्रे वा आफ्शानिखात्नद्र ज्रान হিসাবে পাণতুনিভানের কলনা তিনি কোনও দিন করেন নাই। কথাটা আমরা বিবাস করিয়াছিলাম। ১৯৪৮ সালে করাচিতে পাকিস্তান ল্প-পরিষদে দাঁড়াইরা তিনি এই কথাই বলিরাছিলেন। আলার মনে পড়িল। আমি কলিকা ার বসিরা 'ইত্তেহাদে'র স্পাদ্ধীর প্রবত্তে তার এই দাবি সমর্থন করিরাছিলাম, সে কথাও আমার স্মৃতি-পট্টে छेपिछ दहेन। भववर्धीकाल मदीव मारद्य शक्षात वात बहे वाति अवर्षन कविद्राक्षित्नन। ১৯৫৫ नात्म बाहित्छ विजीत शन-शिवसानतः প্রথম বৈঠক উপলক্ষে খান আবদুল গফ্ফার খী তংকালীন আইন

# TOURSE PROFIT

सकी ेषांभारमञ्ज्ञ लिंदा वैद्दीय मिरियमं मिरियं वार्मारमंत्र छेमीपिटिए दिः प्राणामं विद्वासिटियेनं छोटिछ और मारियर छिनि भूनंत्रावर्षि क्षित्रहिटियमः । और मीवित मधर्यन ५५६७ मार्क्स मामन्यक विरम व्यक्ति भौगेषः श्रदम्यक नामः मार्गानिकान कित्रवातः मर्श्यायनी मित्रपरिकातः । भक्तम्बद्धाः मूम्रजिम सीम मिराजा भय्याय सीत विक्रास कि विद्याविका श्रामाणागिर ना क्षित्राहित्यन अवर व्याव्यक क्षित्रहरूम ।

এইভাবে সীমান্ত পাথীর রাজনীতি স্বন্ধে আমাদের কর্মীদের জনেক প্রাথ ধারণা দূর হইরাছিল। তার কলে তার প্রচার-কার্য যুক্তকের খুবই কাজে লাগিয়াছিল।

### (৭) জনগণের সাড়া

यारहाक हक-छामानी-यहता एता मित्र प्रमान स्व वा न-हाक्ष्ताक বস্থা আসিল, তাতে মুসলিম লীগের মত ক্ষমতাশীন দল ভাসিয়া গেল। ফল যে এমন হইবে, পনর দিন আগেও আমি তা ব্রিতে পারি নাই। জনপণের উৎসাহ পল্লীগ্রামের নারীজাতির মধ্যেও ছডাইরা পড়িল। আমার নিজের এলাকায় দেখিয়াছি পর্দ। রক্ষা করিয়াও দলে-দলে মেরেরা ভোট-কেন্দ্রে অাসিয়াহে। পর্দারক্ষার জন্ম তারা এইরূপ অভিনব বাবছা অবলহন করিয়াছে: চার জন যবক একটা মশারির চার কোনা ধরিয়াছে । পুনর বিশক্তন মেয়ে-ভোটার এই মশারির নিচে ঘিচি-ঘিচি করিয়া চুকিয়াছে। তারপর মশারি চলিয়াছে। মশারির মধ্যে মেয়েরা তলিয়াছে। প্রতি গ্রাম হইতে মিছিল করিয়া ভোটাররা ভোট-কেক্সে আসিরাছে। কাগ্য ও বাঁশের খাবাসি দিয়া যুক্তজ্বটের নির্বাচন-প্রতীক বিশাল আকারের নোকা বানাইরা লইরাছে জনসাধারণ নিজেরাই ৷ সেই নোকা ক্রাথে করিয়া 'বুজত্রত বিলাবাদ' 'হক-ভাসানী বিলাবাদ বিকির দিতে-দিতে তারা ভোট-কেক্সে আসিরাছে। এতে ভোটের ফলাফল আগেই বুঝা গিরাছিল। ভোটাররা এই ভোট-যুদ্ধকে একটা পবিত্র **(करा**न ब्रान कतिहारण। कारबरे मकलारे बढ़ेरक निरम्न काल ब्रान क्वित्राहि । भन्नमा नित्रा, क्वत्र वा ल्लाक त्रथादेवा क्वावेट इत्र नारे ।

### शामनीवितः शबानः सुक्र

भूष मुक्ककेंद्रक क्वांचे दरव्यादे काता नित्य कर्मना मान करत कारे क् ष्या शत्क (कारे त्वश्वादक कात्र) बनवरवतः कृष्यनि वटन कवित्रहरू । जाबात नित्यत्र-राया बक्टो मठा बहेना बन्नि । ' जाबात श्राध्यनी मून-निम सीम-शार्वी हिरानन जात्रात लागत-श्राप्ति वहु ७ जाचीस 'जाकान'-সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামস্থদিন। ভোটার ও জনগণের এই মতি-পতি দেখির৷ আমরা উভরেই বুবিলাম, শামন্থবিন সাহেবের বারিক ৰাখেরাফত হইরা বাইতেছে। উভরে একত্রে তারে যামিনের টাকা বাচাইবার চেষ্টা করিলাম। উভয়ে এক পাড়িতে উঠিলাম। ভোটায় ও ওয়।কারদেরে বুবাইলাম। কিছু ভোট শামস্থদিন সাহেবকে দিয়া তাঁক ষাাননের টাকা ব'াচানো দরকার। শামস্থান্দন সাহেবের টাকা ড আমাদেরই টাকা। শামস্থিন সাহেবের টাকা বাঁচাইতে কারও আপস্তি ছিল না। কিছ প্রান্ন হহল, মুসলিম লীগাকে ভোট দিতে হর বে। এ-কাজ করিতে ৩ কেউ রাষী না। কাজেই শামস্থাদন সাহেবের বাহিন ্বেরাফত হইল। মোট একত্রিশ হাজার রেকর্ডেড ভোটের মধ্যে ाठांने भारेतन भाज (यान म। वहा मुर् आयात वनाकात कथा नता। পূर्व'-वाश्मात मर्व खरे बरे खरचा। युक्त क्षा बरे खराक त्मा-वित्र एक श्रात्रक्रे 'वानिवे-वात्त्र-विश्वव' व्याधाक्षिक कित्रवारहन । एएएत वनन्त्र বেচ্ছার, নিজেদের ঢাকার, বাজি পোড়াইরা আনল উৎসব করিয়া মিছিল বাহির করিয়া স্বতঃক্ত উলাস করিয়াছে। নুরুল আমিন-বিজয়ী খালেক নেওয়াযকে লংয়া ঢাকা শহরবাদী বে অভাবনার অভ্তপূর্ব মিছিল করিয়াছিল, তার গৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। যুক্তকণ্টের তিন-নেতার बक निष्ठा नहान माह्यस्य क्याहिष्ठ व बाक्कीय मध्यंना विषया ত্ইয়াছিল, মুনলিম লীগের মুখপত তনের' ভাষার ইলা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিনে কারেদে-আযমের সংধ'নার চেয়ে কোনও অংশ কম ছিল ना । क्यां वित्र नागिविकत्वत्र अदे अवर्थना मूर् भूरं-वारमात चार्थ त्व अत्रा दक्ष नाइ। कत्राहिवामी भूव'-वाश्मात धनगरमत बरे विध्वतक निम्हबरे गम-छात्रत क्य मान क्यिताहिल। जनमानत करे जात्रत श्रेष्ठीक हिमार्स्ट. नहीत नार्एवरक क्वाहिशानी और नव्यंना निवादिन । नदेशन क्वाहिक

# पूजवरका वृत्रिका

স্থারী বাজেলা শহীদ সাহেবকে নিজের বরে এই সংব'না দেওরার কোনও বৃক্তি ছিল না।

# (৮) পূৰ্বলতার বীজ

কিছ ভোটারদের এই আশা ও আছার মর্বাদা নেতারা দিতে পারি-লেন না। লিভার নিব'লেনের দিন হইতেই, বরুঞ্চ আগে হইতেই, আমাদের প্রথা ফাউল দেখা দের। এই ফাউল রোধ লরার চেটা এলমাত্র শহীদ লাহেব ছাড়া ছারু কেউ করেন নাই। সে ব্থাটাই এখানে বলিতেছি।

কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও আওংমৌ লীগের মধ্যে, আরও নিদিষ্ট করিরা विलाल एक जाएरत ও महीम जाएरतित माथा. मत्तव खिमल खारन इटेए हे किन । यह बर्फेंद्र शार्थी बरनानहरन मिरदाय जिहा करियाकिन আরও প্রসায়িত রূপে। কারণ এই দুই মহান নেতার নিচে উভর मरनव यावर जातक तारा हिस्ता। निज-निज मलीव वार्थ-राव छीएप्य बावहारत ७ कार्ष-कर्र्य निकत প्रिकिनिज हरेताहिन। येठी नाना वैगर লিভার নিব'াচন উপলক করিরা। বৃত্তরুকের মনোনীত প্রার্থী নিব'াচিত हरेताहित्यम बार्ड २२४ जन। बादा जकत्वर मुजलबान। युक्तवार्ड मप् मुजनिव चाजनरे कनएंग्डे कदिताहिन। २०१५ मुजलिव जिएनेत वर्षा **२२४ हैरे** मथन कविद्यादिन। बहे २२४ हैन मर्था व्याध्तामी नीम ১१७, कृतक-अधिक ८৮, तिबाद्य-रेजनाम २२, शब्रुधी ५० ७ थिलाक्छ-बच्चानी २ जन शाहेबाहिन। निवास-हेशनाम पन कार्यए: इक शाहरवर প্রই-পোষিত দল বলিরা তাকেও কে এস পি দল বলা যাইতে পারিত। कारबरे एक जारहरवन निकच स्वयंत हिस्तन १० जन। शबरती उ মুকানী পার্ট'র সদস্যরা প্রোগ্রামের ভিত্তিতে উভর দলের মধ্যে ব্যালাভ बाबिरका बड़ी वृका बाहेरर हिन ।

১৯৫৪ সালের হরা এপ্রিল জিভার নির্বাচনের দিন নির্বারিত হইল জানের রাজে আজারী লীপ বলীর রেবরদের একটি ইন, কর্বাল বৈঠক হইল সিমসন রোভক মুক্তকট অভিনে ৮ ঐ সভার ভরণ বেবরদের অনেকেই প্রার আক্ষাকে বহীক সামেবিকে বুইরাল প্রার্কি দেন র লিভার নির্বাচনের আক্ষে

# बाबजी जिन अपनाण वहत

মুক সাহেবকে মন্ত্রিক জারিকা প্রস্তুত ও পোট্ট ফুলিও ভাগ ক্রিতে ছইবে। গ্রন'রের নিকট একটি চিটির আকারে ঐক্সপ তালিকা করির। ভাতে হক সাহেবের দত্তখত দিতে হইবে। তার তিনটি কপি হইবে: একটি ইক সাহেবের ও অপরট ভাসানী সাহেবের নিকট থাকিবে। তৃতীরট গৰন রের নিকট দাখিল করিবার অন্ত শহীদ সাহেবের ছাতে থাকিতে ছইবে। এই দলিলে দত্তখত না হওরা পর্বাও হক সাহেবকে লিডার निर्वाहम करा ट्रेटर ना। दथाछिल खरण अकम्रार्श रहा हरू मार्ट, बक्जन वर्जन नारे। अक्टल बिनिया विनयाहिर्जन, कथाय-कथाय **উঠি**রাছিল। কিন্ত শহীদ সাহেব এক কথার ও'দে**র সকলের সকল প্র**ন্তাব উদ্ধাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন : জনগণ হক সাহেবকে আগেই লিডার নিব'চিন করিয়া রাখিয়াছে। **মেঘররাও সেই ও**য়াদা করিয়া **জো**ট আনিয়াছেন। এখন আর তাঁর উপর কোনও শর্ত আরোপ করা চলে না। ক্রিলে এটা হইবে হন্দ বেইমানি। প্রস্তাবকরা অবশ্যই বলিলেন ঃ তারা সভাসতাই হক সাহেবকৈ ছাড়া অন্ত কাউকে নিডার নির্বাচন করিতে চান না। শুধু চাপ দিয়া একটা সব'দলীয় উচ্তারের মহিসভা নঠন করিতে हाम। जाता विलालन : विना-गार्च एक मार्ट्य वाशीनचार बाफिन দিলে লিডার নিব'াচিত হওয়ার সংগে-সংগে তিনি তার পার্য-চরহদর বারা বিপথে পরিচালিত হংবেন। শহীদ সাহেব ভাসানী সাহেব একতে চেটা করিয়াও হক সাহেবকে আর ওদের খার হইতে বাঁচাইতে পারিবেন না। ছক সাহেবের বাজনীতিক জীরনের ইতিহাস ইইতে তারা একাধিক नियत पिलान। जारनत युक्ति महीर जारहरवत मनः पुछ हरेन ना। তিনি এসব বৃত্তিকে স্লেছ-পরায়ণ কৃষ্ট মনের পরিচায়ক বলিলেন। ভিনি আশাস নিলেন, অতীতে বাই হইয়া থাকুক, জীবন-সন্ধায় হক मारहर जात कुन कतिरात ना । ये तो महीन मारहरते जापान मानिरानन, क्कांत्र हुन कृदिलान । यात्रा कविदलन ना, महीन नाटरव सक्कारेता क्राप्तव हुन क्यादेरलम् । स्थिन झाङ्गक वनिरमम्, स्थानक स्थाहर असिक्टा कंडर विकास कार के किया है। के किया कार के विकास है। (१,००० कार ) नक्षात्वा कामता काम वास्त्राति । केंद्र काची अधिकरमा नामा चार

# **ब्रह्मस्ट के क्रिक्र**

রক্ষার দাংগা ব্টরা স্থাপ্রার গ্রনর তেরিটা থালিকুবব্যান হক লাহেক্তে ভাড়াডাড়ি মুরিসভা গরনের তাক্সির দিতেহেন। ভাস্নী সাহেক এ ব্যাপারে ভিছু বলিলেন না। তর্মধনের প্রভাব গৃহীত হইল না। ভাদের প্রায় সাব জনীন অসভোষের মধ্যে জনেক রাত্রে সভা ভংগ হইল।

### (১) ভাংগন শুক্ল

পর্দিন হরা এপ্রিল মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে বৃত্তক্রণী পার্টির প্রথম অধিবেশন হইল। সব'সন্মতিক্রমে হক সাহেব লিডার নির্বাচিত হইলেন। শহীদ সাহেব তাঁকে মোবারকদবাদ দিলেন। মওলানা সাহেব মোনাজাত করিলেন। ডিপ্টি-লিডার, সেকেটারি, হইপ প্রভৃতি আর কোনও কর্মকর্তা নির্বাচন না করিয়া শুধু গণ-পরিষদ সম্পর্কে একটি প্রভাব পাশ করিয়াই সভা ভংগ হইল।

আওরামী লীগের তরুণ এম এল এরা যা আশংকা করিয়াছিলেন, তাই হুইল। মন্ত্রিদ্ভা গঠন লইয়া হক সাহেতে র সাথে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের মতা তার হইল । এই মতা তার শুধু দুর্ভাগাজনক ছিল না, লজা-জনকও থিল ৷ কারণ এ মতান্তর পলিসি লইয়া হয় নাই, হইয়াছিল মার্ছিছ লইয়া। সে মতভেবও মাত্র দুইদলের দুইজন তরু<mark>ণের মঞ্জিছ লইয়া। ষে</mark> দ্শ-এগার জন সিনিয়র পলিটিশিয়েন লইয়া হক মন্ত্রিস্ভা গঠিত হইবে. হক সাহেবের নেতৃরশের ও এম এল এ দের, এম কি জনসাধারণের, তা একরপ জানাই ছিল। যে দুইজন তরুণের মন্ত্রি লইয়া মতভের শক্ষ হয়. তার এবজন কৃংক-শ্রমিক পার্টি'র, অপর জন আওয়ামী জীগের। একজন হক সাহেশের প্রিয়পাত্র, অপরজন শহীদ সাহেবের। হক সাহেব পার্ট'-লিডার নিব'াচিত হওয়ার পরেই তার শাড়িতে তিন-নেতার যে বৈঠক হয়. এতেই এই বিরোধ দেখা দের ৷ হক সাহেব তাঁর লোকটির নাম প্রস্তাব করায় শহীদ সাহেবও তাঁর লোব টর নাম করেন। এটা ছিল নিছক যিদা-विनित्र वंगभात । नरेल महीन जार्टरात लाविहरू मही कतात हैका महीप जारश्रदेश निरम्बर्ध हिम ना । यचलः धे पिन्धे नकारमञ्जलि किन्न সংখ্যক 'আওয়ালী লী<del>গ-কৰ্মী ঐ লো</del>ৰকে এত্ৰী করার লাবি করাতে *শ্ব*টিদ

### बार्वनीकि गर्वाम स्टब

সাহেব স্থাঁদেরে ত স্বার্থ ইয়া দেনই, উন্মন্ত তার প্রিরপারটকেও স্বাঞ্ধান ইয়া দেন। তাঁকে ধলেল বে তিনিই ঐ সব হেলে-হোক্যা বোগাড় ক্ষরিয়া আনিরাছেন। তিনি অবস্থই প্রতিধাদ ক্ষরেন। কিছ শহীদ সাহেব সেপ্রতিবাদে বিবাস ক্ষরেন নাই। বা হোক শহীদ সাহেব তাঁকে এই বর্জিরা স্থাবনা দিয়া বিদার ক্ষরেন যে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পালাঁ মেউনির সেক্রেটারি ক্ষরা তিনি আগে হইতেই ঠিক ক্ষরিয়া রাখিয়াছেন ' শহীদ সাহেব উপন্থিত সকলের সামনেই তাঁকে ভাজরূপে বুবাইয়া দেন যে ঐ কাজে তাঁর দুইটা উল্লেখ রহিয়াছে। প্রথমতঃ হক সাহেবের মত অভিজ্ঞ পালাঁ মেন্টারিয়ান, ও এডমিনিস্টে ট্রেরসাথে কাজ ক্ষরিয়া তিনি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ ক্ষরিতে পারিবেন। বিতীয়তঃ হক সাহেবকে দিয়া আওয়ামী লীগ সংগঠনের এবং নির্বাচন-প্রতিক্ষতি পালনের তাতে অধিকতর স্থাবিধা হইবে। শহীদ সাহেবের এই সায়বান বৃক্তিতে আময়া সকলেই খুলী হইয়াছিলাম। তিনিও শহীদ সাহেবের উপদেশ মানিরা লইয়াছিলেন।

পরে হক সাহেবের বাড়ীতে হক সাহেবের প্রিরপাত্তের মোকাবিলা
ক্ষণ শহীদ সাহেবই ঐ নাম করার এটা শাইই বোকা গিরাছিল, হক
সাহেবক দিরা ভার প্রভাবিত নাম প্রত্যাহার করাইবার জকই শহীদ
সাহেব এটা করিরাছিলেন। ভাসানী সাহেবও এটাই বুকিরাছিলেন। হক
সাহেব ভার প্রভাবিত নামটি প্রত্যাহার করেন নাই। বরঞ্চ নিজের
ব্যক্তিগত প্ররোজনেই ভার ঐ লোকটি দরকার বলিয়া নেত্ররের কাছে
আপিল করেন। ভাসানী সাহেব কোনও-এক পক্ষে শভ্ত হইলেই ব্যাপারটা
রিটিরা বাইত। কিছ তিনি তা হন নাই। ফলে এই ছোট কথার উপর
বে বিরোধ দেখা দিল তাকে কেন্দ্র করিরাই অয়দিন মধ্যেই বৃত্তরুকে ভাংগন
কথা দিরাছিল।

হক সাহেব আওরামী লীগকে বাদ দিরা তিনজন মনী লইরা ধরিগভা পাঁচন করিরা কেলিলেন। এ বিরোধ মিটাইবার জভ অনেক বস্থু-বাছবসহ আরি বৃতিরালি ও বৈঠক করিলার। স্ব বার্থ হইল। ভব বাখা লইরা পারীদ, লারবে করার্ড গেলেন। এবং বিশ্বুদিন পরেই চিকিৎসার জভ বিশেশে গেলেন। ঐ একই বিনানে প্রধান মনী হক সাহেব তার নত্রী ও

### नुष्यदंतेत पृथिका

অনেতৃ কৃষক-শ্বনিক নেষর কাইরা কেন্দ্রীর সম্নকারের আম্মনে করাচি গেলেন। বঙ্গামা ভাসানী কুর মনে মকস, সলের বাড়িতে দিরা বসিলেন। বুড়াইটে বড় মন্দ্রীর কাটল ধরিল। আওরামী লীগের পক্ষ হইতে বাতে কাই ফাটল স্বন্ধির কোনও কাল নাহর সে কন্স আওরামী লীগ ওরাবিং ক্রিটির সভা ভাকিরা আমরা সর্ব অবস্বার হক মন্ত্রিকভাকে সমর্বন করিবার প্রভাব গ্রহণ করিলার। আওরামী লীগ হইতে মন্ত্রী নিবার সমন্ত দেন-স্ববাদ্রের একক ক্ষাত্রা মওলানা ভাসানীর উপর ভন্ত করিলাম।

মাসাধিককাল মাজ্য করিবার পর হক সাহেব আওরামী লীপ হইতে আত্রী প্রহণ করিরা মাজিসভা সম্প্রদারণের প্রভাব দিলেন। মাওলানা সাহেবকে এই সংবাদ দিলে তিনি স্বরং না আসিয়া আমাদের করেকজনকে ক্ষমতা দিলেন। আমরা আপোস করিলাম। অবশেষে ১৫ই মে তারিবে আরও দশজন মন্ত্রী লইরা হক মাজিসভা সম্প্রসারিত হইল। আরিও তার মধ্যে একজন ছিলাম।

কিছ শপথ প্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই গবন মেন্ট হাউস হইতেই
আমরা খবর পাইলাম আদমলী লুট মিলের প্রমিকদের মধ্যে দাংগা
হইরাছে। হক সাহেবের নেছদে আমরা সব মরীরাই ঘটনাম্বলে গেলাম।
ভাত্তিত হইলাম। শত-শত রুতদেহ ডিংগাইরা আমাদের পথ চলিতে হইল।
বারা মরিরাছে তাদের কথা ভাবিবার সমর নাই। আরও বে মরিতেহে,
তাদের রুত্যু ঠেকাইবার জন্ম ছুটলাম। উভর পক্ষ সশন্ত অবস্থার তথনও
নতুন করিরা প্রতিশোধ নিবার জন্ম পারতারা করিতেছে। আমরা মনীরা
বিভিন্ন কন্টে শাবি স্থাপনের চেইা করিতে লাগিলাম আমি নিজে বে
কন্টে পড়িলাম সেখানেই বিনা-মাইকে চিংকার করিরা গলা কাটাইলাম।
সভাা হইরা আসার দক্ষনই হোক আর আমাদের চেটারই হোক,
শেষ পর্যন্ত উত্তেজিত জনতা কতকটা শান্ত হইল। বিবন্ধ মনে ফিরিরা
আসিলাম। এমন সুশংস হত্যাকাও ১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৫০ সাল
পর্যন্ত ফলিকাভার বিভিন্ন দাংগারও দেখি নাই। পর্যন্তী করেক রাভ
আমি সুনাইতে পারি নাই।

### রা**লটা**ভিক্ত**াল** বছর

(১০) श्राबद्भन श्रिक्शिक

निश्चाहत स्वयन क्षास्तीय अतालरास शिव्याप्य स्वयेतात क्षेत्र मुन्तिम और त्नावा कर शाकिश्वरे हिलत। कामारान नामक अक्नन प्रास्तिन সাংখ্যাদিক হক সাহেবের বিক্লাভে প্রচার করিয়া বেড়াইডেছিলের। আদমলী মিলের এই দাংগার মুসলিম লীগ নেতারা নতুন অলুহাত পাইলেন। কোনও-কোনও বিষয়ে পৃব'-বাংলা সরকারের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এক নিদেশ জারি করিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের बहै निर्त्त भावनी चालाहमात्र अन्य किवित्तरहेत्र विस्थित भिष्टिः एए अहा ছইল। চিফ সেকেটারি হাফিয় মোহাত্মদ ইসহাক সাহেব আমাদিগরক ■শিরার হইতে উপদেশ দিলেন। তিনি আভাসে-ইংগিতে জানাইলেন বে এই সব নিদেশ অমাস্থ করিলে অধিকতর বিপদের আশংক। আছে। আমবা মহীবা কেন্দ্রীর সরকারের এই অযোজিক ও অগণতাত্ত্রিক নিদে'শ মানিতে রাষী হইলাম না হিপদ যত বড়ই আহক। মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার হক সাহেবকে করাচিতে তলব করিলেন। মিঃ আবু হোদেন সরকার ও আমি ছাড়া আর সব মন্ত্রী করাচি বাত্রায় इक সাহেবের সংগী इইলেন । সেখানে হক সাহেবের বিরুদ্ধে পাকিস্তান-বিরোধিতার অভিযোগ আনা হইল। মিঃ কালাহানের পর্যন্ত সাক্ষা লওয়া हरेल। পृब-वारलात श्रधान मधोत आनुगठा याहारे कता हरेल अकछन বিদেশী রিপোট'ারের উভির হারা। এমন অপমানও হক সাহেবকৈ সহ্য ৰুবিতে হইল। হক সাহেব ও তাঁর মিনিফাররা সকলে মাথা নত করিরাই সব মানিরা নিলেন। ওঁরো অনুগত পাকিতানী, পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতা তারো চান না, এই মর্মে সকলে এক বুঞ বিরতি দিলেন। কিছু এততেও কিছু হইল না। হক সাহেব ও তাঁর সহকর্মী মন্ত্রীরা করাচি ছুইতে ঢাকার ফিরিবার সাগেই ১২-ক ধারা-বলে গবন রের শাসন প্রবর্তন ু জুরা হইল। গর্নের চোধুরী খালিকুব বমান ও চিফ সেকেটারি হাফিয क्रूज्रह्याद्वत करता मुक्ल्म्यूजी भवन'त ऋता हेनकान्तत जिवादक ख.मिक्ल्माजी हिक म्हिल्लोडि ऋरण मिः अने अमे भौकि शाकृति हरेल । अही त हर्हेक

# कुक्रा के क्रिक

তা আমি আর্ডার দির্ট্ আনিতে প্রারিয়া দ্বিনাম। কার্পাঞ্জিন লক্ষার थानिकृय्यमान मारद्व आबारक छाकिता शोठे दिवा हितन । ः कर्वकित चर्णेनावनी जन्मर्क् जात्राद में क कानिए हाहिएनन। हुक-आरह्म छ তাঁর সংগী মধীদের বৃক্ত বিশ্বতিতে, ব্যাপারটা মিটিরা পিরাছে কলিরা আমার ধারণার কথা গবন'রতে বলিলাম। গবন'র তথন আমহকে থোলাখুলি বলিলেন: 'ঝামার বিখাস ভোমাদের মন্ত্রিত্বও শেষ, আম্লার গবন'রিও শেষ ' এ বিশ্বাসের কারণ কি জিগ্নগাসা করায় ভিনি আমাকে জানাইলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা প্রয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁর অবাবে গান'র ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন। তঁরে ধারণা কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের মতে অটল থাকিবেন। গবন'র হাউস হইতে বাসায় ফিরিয়া বন্ধুবর আবু হোসেন সরকারকে ব্যাপার জানাইলাম। তিনি জবাব দিলেন: যে-কোনও পরিস্থিতির জন্ম তিনি প্রস্তুত। রাত্রিবেলাই ১২-ক ধারা **প্র**বর্তনের কথা **জাম**রা জানিতে পারিলাম। কিন্তু তার আগেই হক সাহেব ও তাঁর মন্ত্রীরা যে অবস্থার ঢাকা আদিলেন তাতেই আমর) ব্রিরাহিলাম ব্যাপার ভাল নয়।

খুব বিশ্রী ও অভপ্রভাবে ৯২-ক ধারা জারি হইয়াছিল। একথা না বলিয়া উপার নাই। ৯২-ক ধারা জারি করিবার সংগে-সংগে অক্তথম মন্ত্রী আওয়ামী লীগের সেকেটারি শেখ মুজিবুর ংহমানকে সরকারী মন্ত্রিভবন হইতে গেরেফতার করা হইল। আমাদের বাড়ি হইতে সরকারী গাড়ি টেলিফোন নিয়ন চাপরাশী গাড় সবই তুলিয়া নেওয়া হইল। স্প্রতিষ্টিত রেওয়াজ এই যে মন্ত্রি যাওয়ার পরও পনর দিন মন্ত্রীরা সরকারী বাড়িতে থাকিতে এবং সমন্ত স্থবিধা ও অধিকার ভোগ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের বেলা তা করা হইল না। পরদিন সকালে উঠিয়া আমরা একেবারে মাঠে মারা যাইবার উপক্রম হইলাম। আগ্রের দিন মারা সরকারী উলি-পরা সরকারী প্রহরি-বেটিত অরয়ায় সরকারী গাড়িতে ক্রাক্রের। ক্রিভেডিলাম, তারাই পরদিন ইদের মাঠে কেল্যুম্ব ক্রেক্রের মাঠে ক্রেল্যুম্ব ক্রিভেডিলাম, তারাই প্রদিন ইদের মাঠে ক্রেল্যুম্ব ক্রিভেডিলাম, তারাই প্রদিন ইদের মাঠে ক্রেল্যুম্ব

### রাজনীতির পদার্থ বছর

ৰুলাকার রিখুলা পাঞ্জার্ন উপার্ন নাই। এজত আমি কোনও দুঃখ ব্দরিলাম না। কেন্দ্রীর সরকার বেরূপ ভীত-চকিত অবস্থার এই ৯২-ক শারা প্রবর্তন করিরাছিলেন ভাতে তারা বে রাতের বেলাই আর্মা-निगरक मतकाती क्यन हरेए याकारेता वाहित कतिता एन नारे, অথবা আনাদের পিঠের নিচে হইতে সরকারী খাট-পালং এবং আমাদের পাহার নিচে হইতে চেরার-সোফা টানিরা নেন নাই. এজভ আমি ৰনে-মনে কেন্দ্ৰীর সরকারকে ধন্তবাদ দিলাম ' চৌধুরী থালিকুব ্যমানকে প্রক'রি হইতে এবং হাষ্ট্রিব ইস্হাক্কে চিষ্ণ সেত্রেটারিগিরি হইতে বেভাবে বক্তরী তারের আগার বরতর্ত্ত করিলেন এবং গবন'র রূপে বেজর জেনারেল ইসকালর মির্বা এবং চিফ সেকেটারি রূপে মিঃ এন এম- খাঁ বেরপ তলোরার ল্রাইতে-ল্রাইতে ভাংতের আকাশ-বাতাস কশিত করিরা 'ধর-ধর-মার-মার' বলিতে-বলিতে পূব'-বাংলার দিকে ৰাভাসের আগে ছুটিরা আসিতেছিলেন, তাতে সকলেরই বোধ হর মনে হইরাছিল তারে। পূর্ব-বাংলার বিল্লোহ দমন করিতেই আসিতেছেন। নব-নিষ্ঞ গবন'র ইসকাম্ব মির্বা ভারতের বৃক্তে দোড়াইতে-দোড়াইতেই বোষণা করিলেনঃ 'ভাসানীকে আমি ভলি করিরা হতা। করিব।' बना वावष्ठक बदलाना कालानी ज्यन शूर्व-वारलात हिल्लन ना। जिनि বৃত্তিত হক মন্ত্রিসভার শপথের পরেই বিশ-শাত্তি সন্মিলনে বোগ দিবার अत्र चरेराज्यत्व वाच्यानी केक्ट्राम ठिल्हा शिवा िट्लन ।

(১১) নেতৃদ্বের পুর্ব লভা

পর্বিন বেলা দুইটার সিমসন রোডর বৃক্তকট আফিসে বৃক্তকট পার্ট'র এক সভা ভাকা হইল। উক্ত সভার বাইবার জল আমরা জনাব আবৃ হোসেন সরকারের সরকারী বাড়িতে সমবেত হইলাম। পদচ্যত মরীদের মধ্যে শেব মুজিবুর রহমান ছাড়া আর সকলে এবং প্রার শ-দেড়ের এম এস এ ঐ সভার সমবেত হইলাম। সমবেত মেবরণের 'মধ্যে কেউ-কেউ জানাইলেন বে বৃক্তকট আফিস পুলিশে ছৈরাও করি-রাছে। পার্টার লিভার হক সাহেবকে সভার জাসিতে কেওবা হইতেহে

# বুক্তরটের-ভূমিকা

না। ব্যাপার জানিবার জন্ধ কিং আবদুস সালাম খাঁও জারি একটি বেসরকারী জিপে চড়িরা সিমসন রোডে গেলাম। গেটে পুলিশ আরা-পের পথরোধ করিরা দাঁড়াইল। একজন অফিসার আসিয়া আমাদিগকে জানাইলেন: বুকুক্ত আফিস তালাবম করা হইরামে। এখানে কোনও সন্তা করিতে দেওরা হইবে না। বতদুর মনে পড়ে, ঐ অফিসারটি হোম ডিপার্ট মেন্টের একটি আদেশনামাও আমাদিগকে দেখইরাছিলেন।

আমরা ফিরিয়া আসিয়া অবস্থা রিপোর্ট' করিলাম ৷ তথন স্বসম্বতিক্রম थे देनस्त्रवाल (बिहिटकरे वृष्टकरित स्त्रवाल विहे: व्यायना कदा रहेन। লিডার ডপম্বিত না থাকায় এবং পার্ট'র কোনও ডিপুট লিডার না থাকাছ স্ব-সন্মতিক্ষে চৌধুরী আশরাফৃদিন আহম্ব স্ভাপতি নির্বাচিত হইলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই অনিয়মতাঞ্চিক ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের নিলা করিয়া, পার্টি'-লিডারকে ন্যরবন্দী ও অক্তম মন্ত্রী শেখ মুক্তিবুর রংমানকে গেরেছ-তার করার তীর প্রতিবাদ করিয়া সর্ব-দম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল। অতঃপর ক্র-পদ্বা হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই আদেশ অমান্ত করিরা ভূতপূর্ব ম,ষ্বগণের এবং এম- এল- এ- গণের স্মধ্বেও ভাবে কারাবরণ করার প্রস্ন আলোচত হইল। এই ক্ম-পন্থায় অধি গংশের দ্মর্থন দেখা গেল। এই সংগ্রামে পার্ট'-লিডারের নেতৃত্বের আশার তার সাথে সাকাৎ করা স্বিরু হইল। প্রস্তাবিত সংগ্রামে পাটি'কে নিয়ায়ত করিবার জন্স মৌঃ আ গাউর রহমান খাঁ। মোঃ কফিলান্দন চৌধুমী ও মোঃ আবৰ্ল লতিফ বিশাসকে লইয়া একটি কন্ভেনর বোড পঠন করা হইল। সভা চলিতে থাক: অব-স্বায় এখানেও পুলিশের হামলা ২ইল পুলিশ অফিদাররা আমাদিগকে তংশণাং ঐ স্থান ত্যাগ করিতে ানদেশ দিলেন।

সভা ভাংগিয়া গেল। আমরা বেশ কয়েকজন তথন হক সাহেবেরসংগে দেখা করিয়া সমস্ত অবস্থা ও আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাংলাক্ষএবং আইন অমাজে আমাদের নেতৃঃ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম।
আমরা তাঁকে বুঝাইবার চেটা করিলাম যে তাঁর নেতৃত্বে যদি আমরা মন্ত্রীরা
এবং সমবেত শ দেভ্নেক এম- এল- এ- এেলে যাই, তবে কেন্দ্রীর সরকারএক সপ্তাহ কালও ১২-ক ধারা চালু রাখিতে পারিবেন না। সপ্তাহ

### बाजनीरियं नर्जीनियंदें

পার্ক্টনা হাইভেই কেন্দ্রীর সর্বাধান হার মারিসভাঁকৈ প্নর্বহাল করিবন। আর ক্ষেন্সশাদাসকে জেন-পেটে মাণ্য-ভূবিত করিরা মিছিল করিরা সেজেন্টারিয়েটে লইরা আসিবে।

হক সাহেব আমাদের এই গোলাবী চিত্রে টলিলেন না। বরক আইাদিশকে মক্ষস্তলে যার ভারে এলাকার গিরা জনগণকে বিপ্লবী বেঝাইনী কাসোত্মক কাজে নিরোগ করিবার অবাত্তব ইমপ্রাটিকাল ও অনিষ্টকর উপদেশ ও পরামশ দিলেন। আমরা নিরাশ হইরা ফিরিরা আসিলাম। বুকিরা আসিলাম শেরে-বাংলা হক সাহেব বেশ একট্ট ভর পাইরাছেন। তিনি কেন্দ্রীর সরকারের সংগে একটা আপোস করিবার চেটা ভলে-তলে করিভেছেন।

কাজেই আমরা কেউ কিছু করিলাম না। কিন্তু হক সাহেব ও
বৃত্তরকটের এই দ্ব'লতার পূর্ণ স্বযোগ কেন্দ্রীর সরকার গ্রহণ করিলেন।
প্রধান মন্ত্রী মোহাম্মর আলী ১৬ই জুন তারিখে এক বেতার বজাতায় হক
সাহেবকে 'বীকারোজিকারী শেশদ্রোহী' বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হক
সাহেব নিজ ঘরে নযর-কলী হইলেন। অতঃপর তাঁর সাথে দেখা-শোনায়
পূব কড়াকড়ি করা হইল। গেটে পুলিশের কাছে নাম দন্তথত দিয়া আমি
করেকবার হক সাহেবের সাথে দেখা করিলাম। শেরে-বাংলাকে খুবই
উবিয় দেখিলাম। অনেক জেরা করিয়াও তাঁর কথিত স্বীকারোজি
সম্বন্ধে হ'া-না স্পষ্ট কিছু আরায় করিতে পারিলাম না। তিনি ঘূবাইয়াপ্যাচাইয়া এমন ধরনের সব শিশু-শুলভ কথা বলিলেন, যাতে আমি বৃথিনাম
তিনি ঐ গোছের কিছু-একটা করিয়া ফেলিয়াছেন।

হক সাহেব নযর-বন্দী, মওলানা ভাসানী দেশে নাই, শহীদ সাহেবও গ্রক্তর অমুথ অবস্থার বিদেশে। চারিদিকেই অন্ধকার। স্বর্ছ, সাহদী নেতৃদ্বের অভ্যবে ছাত্র-তক্ষণরা বিদ্রান্ত। শেথ মুজিবুর রহমান সং প্রায় পূই হাজার আওরামী লীগ বর্মী. ইউনিভাদিটির ছাত্র সহ প্রায় পূই শ ছাত্র গেরেকতার হইল। তার মধ্যে আমার হিতীর পূত্র সলিমুলা হলের জেনারেল সেকেটারী মহবুব আনামও ছিল। এমনি করিয়া দেশের আকাশে-বাতানে নৈরুদ্বের ও অদ্ধুট জোধের গুনরানো ত্রন্দন ক্রত হইতে থাকিল।

### বৃতক্রকের ভূমিকা

वुक्करकेत विकास भूव वारशालीत ताड्डीत कीवान त्व लोकाशा-पूर्व উদিত হইরাছিল, প্রভাতেই এমনি করিরা তাতে গ্রহণ লাগিল। পরবর্তী **কালের ইতিহাস প্রমাণ করিরাক্তে সে গ্রন্থ আলও হাড়ে** নাই। পিছনের দিকে তাকাইয়া এত দিন পরেও আব্দ মনে হয়, যদি তিন প্রধানের ৰিরোধ না হইত, বদি যুক্তজ্বতের সর্ব-সন্মত মন্ত্রিসন্তা গঠিত হইতে পারিত, বৰি হক সাহেব ও শহীদ সাহেব স্ব স্ব প্রিয়পাত্রের জন্ম বিদ না করিতেন, বদি মওলানা ভাসানী নিরপেক দৃঢ়তা অবলংন করিতেন, বদি হক সাহেব লিডার নিযুক্ত হইয়াই গণ-পরিম্দের মেমরগিরি নিজে ছাড়িতেন এবং অস্তান্তদেরে ছাড়িবার নিদে'শ িতেন, যদি তিনি ২১ দফা কর্মস্টি ক্মপায়নে ধীরে ও দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতেন, যদি হক সাহেব কলিকাতা সফরে গিয়া রাজনৈতিক দৃশমনদেরে অজ্হাত না দিতেন, তং পূর্ব বাংলার ভাগে কি কি কল্যাণ হইতে পারিত, সারা পাকিস্তানের ভাগে কি कि শৃভ পরিবাম হইত, তা আজ সহজেই অনুমেয়। পূর্ব-বাংলার সরকারের জনপ্রিয়তার সংগে তাঁর ঐক্য ও স্থায়িত্বের মুখে নির্বাচনে-পরাজিত সরকারী দল আমাদের দাবি মানিয়া লইতেন। গণ-পরিষদে নয়া নির্বাচন নয়া নির্বাচিত সদসাদের ঘারা অবিলয়ে পূর্ব-বাংলার গ্রহণযোগ্য শাসনতম্ব রচিত হইত; পাকিস্তানে গণতম্ব শাসনতাম্বিক কাঠানেতে ন্ধপায়িত হত পরবর্তী কালের ক্রমবর্ধমান চরম দুর্ভাগ্য সমৃহের একটাও ঘটিতে পারিত না।

# उनिमा जशाम

### পাপ ও শান্তি

(১) भवन ब- (जना दिला बाजनी कि

সাধারণ নির্বাচনে শোচনীর পরাজর বরণ করিরা মুস্লিম লীগ-নেতারা পূর্ব-বাংলার জনপ্রতিনিধিদের জনপ্রির সরকারের বিরুদ্ধে এই জনিরনতারিক প্রতিশোধ নির। বেশী দিন অ্থের ভাত খাইতে পারিলেন ना। शीह मात्र वारेएल-ना-वारेएलरे गवन'त-स्मनादत्रम २०१म अरहे।वस তারিখে গণ-পরিষদ ভাংগির। দিলেন। গবনার-জেনারেলের এই কাজের আইনগত প্রস্নের দিক পরে পাকিস্তানের ফেডারেল কোর্টে বিস্তারিত আলোচনা হইরাছিল। গণ-পরিষদের খেসিডেণ্ট মৌঃ তমিযুদ্দিন খ°। সাছেব গবন ব্র- জেনারেলের এখতিয়ার চ্যালেঞ্জ করিয়া সিদ্ধু চিফ কোটে রীটের মামলা দারের করেন। চিফ কোট' তমিযুদ্দিন খ°া সাহেবের পক্ষে রায় দেন। গ্রন'মেট এই রায়ের বিরুদ্ধে ফেডারেছ কোর্টে আপিল করেন। সেই সংগে গবন'র-জেনারেলও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ২১০ ধারার বিধান মতে ফেডারেল কোটে'র নিকট কটি রেফারেল করেন। ফেভারেল কোর্টে দীর্বদিন স্ওয়াল-জবাব হইয়া-ছিল। দেসৰ কথা এবং তার ফলাফল সবাই জানেন। এটাও জানা क्या त्र भवन त्र-त्यनाद्यत्त्वत्र वरे कात्य शू-वर्लात सनमाधात्र এবং তাদের নেতাদের বেশার ভাগ আনন্দিত হইয়াছিলেন। অবশা এই আনশের মধ্যে কোনও সচেতন বৃদ্ধি বা আদশ'বাদ ছিল না। এটা ছিল বালেন শত্রুকে নাজেহাল হইতে দেখার স্বাভাবিক অথচ নীচ জন্মর অধচ তীর আনন্দ। প্রন'র-জেনারেলের এই কাজ অনিয়মতান্ত্রিক ভিটের হইরাছিল। একথ। স্বাই বু।বরাছিলেন। তবু আনন্তি হইরাছিলেন ৷ কারণ স্বরং মুদলিম লীগ নেতারাই এই অনিরমতা ছিক ব্যক্তিনর শুরু করিয়াছিলেন। খাজা নাবিমুখিনের সম্পূর্ণ বেআইনী

#### পাপ ও শান্তি

ভাবে গবন'র-জেনারেল হইতে প্রধান মন্ত্রী হওরা, অনিরমতান্ত্রিক ভাবেই প্রধানমন্ত্রিত হটতে তার বরখান্ত, বঞ্জার মোহান্দর আলীর অসংগত ভাবে প্রধান মান্তির দথল, পূর্ব-বাংলার ৯২-ক ধারার প্রবর্তন, ইত্যাদি সব অনিরম-তামিক কুকর্ম হয় মুগলিম লীগ-নেতারা নিজেরাই করিয়াছিলেন, নয় ত বুরোক্যাসির এ সব কাজে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। কাজেই মুদলিম লীগ-নেতারা যথন পরের-জন্ম-নিজেদের-খুঁদা কুঁরার নিজেরাই পড়িলেন, তখন তাঁদের জন্ম অত্যপাত করিবার কেউ রহিল না। তাদের বারা উৎপীড়িত পূর্ব-বাংলার জনগণ ও তাদের নেতারা স্বভাবতঃই এটাকে শত্র-পক্ষের গৃহ-যুদ্ধ এবং এক শত্রু কভ্র কারেক শত্রুর নিধন মনে করিয়াছিলেন। আমার মানসিক প্রতিক্রিয়াও অবিকল ব্রুপ হইয়াছিল। কিন্ত বন্ধুবর আতাউর রহমান সাহেব যথন গবন'র-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদকে অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব করিলেন, তথন আমি তাঁকে সমর্থন করিতে পারিলাম না। যুক্তত্রণ্টের আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা আতাউর রহমান দাহেবের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। ইতিমধ্যে পর্ব-বাংলার ৯২-ক ধারা তুলিয়া পার্লামেণ্টারি সরকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার আলোচনা শুরু হওয়ায় প্রাধনমন্ত্রিত্ব লইয়া কৃষক-শ্রনিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেশ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। হক সাহেবকে কেন্দ্রীয় সরকার দেশদ্রোহী ঘোষণা করায় এবং তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে খুব স্বাভাবিক-ভাবেই আশা হইঃ।ছিল যে প্রধান মদ্রিত্ব তাঁদের হাতেই আসিবে । মদ্রিত্ব প্নঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গ্রন'র-জেনাথেল গোলাম মোহাল্রনই স্মিয় বর্তা, এটা ছিল জানা বথা। অতএব যুক্তত্রণ্টের পক্ষ হইতে যিনি গবন র-জেনারেলের গলায় মালা দিবেন, কার্যতঃ যুক্তফটের নেতা হিসাবে তিনিই মন্ধি-সভ। গঠনে আছত হইবেন। এ ধারণায় নেতাদেরে পাইরা বসিল।

কিন্ত আওয়ামী-নেতাদের এই আশা পূর্ণ হইল না। গবন র-জেনারেল ঢাকা আদিবার আগেই কাগমে বিয়তি দিলেন যে হক সাহেবকৈ তিনি রাষ্ট্রের দুশমন মনে করেন না, বরফ একজন বন্ধু মনে করেন। এটা ছিল ধুর্ত গোলাম মোহাম্মদের একটা চাল। এই চালে স্বরং হক

#### রাজনীতিঃ পঞাশ বছর

সাহেবও পড়িলেন। ঐ ঘোষণার পরে গবন'র-জেনারেলের গলার মালা দিতে হক সাহেবও প্রভত হইলেন। অবলেবে ১৪ই নভেষয় বঁড়লাট ঢাকা আসিলে হক সাহেব ও আতাউর রহমান সাহেব উভরেই তার গলার মালা দিলেন। কার্যন হলে অভিনশন হইল। আমার মনটা এইসব ব্যাপারে এতটা তিজ হইরাছিল যে আমি ঢাকা উপস্থিত থাকা সত্তেও বিমান বন্দরে গেলাম না। এই সব ফাংশনেও বোক্ষ দিলাম না। আমার কেবলই মনে হইতেছিল যে গবন'র-জেনারেলকে লইরা এইরূপ লাফালাফি করা ঠিক হইতেছে না।

কিঙ এই মাল্যদানের আশু কোনও ফল হইল না। পূর্ব-বাংলার পার্লামেন্টারি সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল না।

### (২) শহীদ সাহেবের ভূল

১৯৫৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর স্বহরাওরাদী সাহেব করাচি ফিরিরা আদিলেন। তিনি ইতিপূর্বেই করাচিতে ঐ তারিথে কেন্দ্রীর আওরামী লীগের একটি বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই বৈঠকে যোগদান করিবার জন্ম অন্তান্ত বন্ধুদের সাথে আমিও করাচি গেলাম। যথা সময়ে আমরা শহীদ সাহেবকে বিমান-বন্দরে অভার্থনা করিনাম। বিপুল সম্বর্ধনা হইল। আওরামী লীগের সমর্থক ছাড়াও বিমান-বন্দরে বহু নেতার সমাগম হইল। কারণ ইতিমধ্যেই এই ওজব খুব জ্বোরদার হইরা উঠিয়াছিল যে শহীদ সাহেবকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন বছলাট একরণ ঠিক করিয়াই ফেলিয়াছেন।

শহীদ সাহেবের কাচারি রোডের বাড়িতে যথাসময়ে আওরামী লীগের বধিত ওরাকিং কমিটির বৈঠক বসিল। শহীদ সাহেব পরিছিতি বিল্লেষণ করিরা মূল্যবান বস্তুতা করিলেন। তিনি মন্ত্রিছ গ্রহণ করিবেন কি না, সে সহতে মেহরদের পরামর্শ জিগ্রাসা করিলেন। উভর পাকিস্তান হইতে যারা বস্তুতা করিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই বলিলেন ঃ শহীদ সাহেব এক্সার প্রধানমনী রূপেই মন্ত্রিছ গ্রহণ করিবেন, অক্সধার নয়। তাছাড়া এক্সার কেউ-কেউ বলিলেন সে মোঃ তমিবৃছিন সাহেবের রীট দক্ষণাত্ত

#### পাগ ও শাভি

তখনও সিদ্ধ চিফ কোর্টের বিচারাধীল রহিরাছে। কাজেই অনিশ্চিত পরিবেশে শহীদ সাহেবের প্রধান মন্তিত্ব গ্রহণ করা বৃদ্ধিনানের কাজ হইবে না। এই ভাবে শহীদ সাহেব আওরামী-নেতাদের মতামত জ্ঞাত হইরা তিনি গবন'র-জেনারেলের সাথে দেখা করিতে গেলেন। সাড়ে চারি ঘণ্টা কাল তাদের মধ্যে আলোচনা হইল। পরদিনের আওরামী লীগের বৈঠকে শহীদ সাহেব ঐ আলোচনার সারমর্ম প্রকাশ করিলেন। তাতে বোঝা গেল, বড়লাটের মতে শহীদ সাহেবকে গোড়াতেই প্রধানমন্ত্রী করার অন্ধবিধা আছে। প্রথমে তাকে সাধারণ মন্ত্রী হিসাবেই মোহাম্মদ আলী-কেবিনেটে চুকিতে হইবে। তারপর অন্ধদিন মধ্যেই শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া মন্ত্রিলভা পুনর্গঠিত হইবে। শহীদ সাহেব মন্ত্রিলভার ভুকামাত্রই তার উপর শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেওরা হইবে। শহীদ সাহেব আমাদিগকে বুঝাইতে চাহিলেন যে প্রধান মন্ত্রিছটা হড় কথা নর, বড় কথা শাসনতন্ত্র রচনা।

কিন্ত মেশ্বররা শহীদ সাহেবের সহিত একমত হইলেন না। তথন তিনি প্রন্তাব দিলেন যে পূর্য ও পশ্চিম পাকিন্তানের পক্ষ হইতে ৪ জন করিয়া নেতৃশ্বানীয় আওয়ামী-নেতা লইয়া গোপন পরামর্শ করিবেন। আমরা তাতেই রাথী হইলাম। হোটেল মেট্রোপোলের শহীদ সাহেবের কামরায় আটজন নেতাকে লইয়া তিনি গোপন পরামর্শ বৈঠক করিলেন। যতদূর মনে হয় পূর্ব-পাকিস্তানের পক্ষ হইতে জনাব আতাইর রহমান খাঁ, মানিক মিয়া, কোরবান আলী ও আমি ঐ বৈঠক উপস্থিত থাকিলাম। এই বৈঠকে শহীদ সাহেব যে দব কথা বলিলেন তার সারম্য এই: (১) বড়লাট গোলাম থোহাম্মদ তাঁকে কদম খাইয়া বলিয়াছেন যে শহীদ সাহেবের কেবিনেটে চুকার তিনদিন (কারও মতে তিন সপ্রাহ্) মধ্যে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া মন্থিসভা পুনর্গঠন করিবেন; (২) ঐ সময়ে আও-য়ামী লীগ হইতে আরও দুইজন মন্ত্রী নেওয়া হইবে; (৩) শাসনভন্ত রচনার ভার শহীদ সাহেবকে দেওয়া হইবে; (৪) ছয় মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শেষ করিয়া একটি অভিন্তাল বলে উহাকে ইন্টারিম কনিন্টিটিশন রূপে প্রয়োগ করা হইবে; (৫) ঐ শাসনভন্ত অনুসারে এক

#### বাজনীতির পঞাশ বছর

বছরের মধ্যে দেশমর সাধারণ নির্বাচন শেষ করা হইবে; (৬) ঐ ভাবে নির্বাচিত পাল'ামেন্টের শাসনতম যে কোনও রূপে সংশোধন করার পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

শহীদ সাহেব আমাদিগকে আরও জানাইলেন যে বড় লাট এই সব कथा अबः श्रथानमधी अ श्रक्षावणानी व स्मक्षन महीत जामत्नरे विनवारहन এবং তাঁদের সম্বতি সহকারেই বলিরাছেন। এই কুদ্র সভারও প্রার সকলেই আমরা গবন'র-জেনারেলের সরলতা ও আন্তরিকতার সলেহ প্রকাশ করিলাম। কাজেই আমরা সকলে যদিও এই সব শর্ত গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিলাম তবু এই সব শর্ড প্রতিপালিত হওয়ার ব্যাপারে আমরা ছোর সন্দিহান থাকিলাম। শহীদ সাহেব এই বৈঠকে আমাদের দেশ-প্রেম আবেগপূর্ণ আবেদন কবিলেন। বলিলেনঃ দেশের শাসনতত্ত্ব ও গণ্ড স্থা ; কোনও এক ব্যক্তির প্রধানগন্ধিরটা বড় কথা নয়। আমবা শহীদ সাহেবের সহিত এ ব্যাপারে একমত হইষাই বলিলমেঃ (১) প্রধানমন্ত্রিকর জন্মই শহীর সাহেবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দরকার নাই। বিশ্ব িনি প্রধানমন্ত্রী হইলেই এই সব শর্ত কার্যকরী হইবে; অনাথায় হইবে না ; (২) এই স্ব শর্ত যে বড়লাট প্রতিপালন করিবেন, তার স্বচেয়ে বড় প্রমাণ শহীদ সাহেদকে প্রধানমন্ত্রী করা; (৩) আল্ল করেক দিন পারই যথন শহীদ সাহেবকে প্রধানমনী করাই হইবে এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীরও হখন তাতে অপেত্তি নাই, সে অবস্থায় সেটা এখনই কার্যে পরিণত না করার কেনেও কারণ নাই।

আমাদের এই বৈঠা দীর্ঘকা ধনির। চনির। এই নিঠা চলিতে থাকা কালেই ডাঃ খান সাহেব, জেনারেল আইউব ও মেঙ্গব-প্রেনাবেল ইন্থালর মির্যা তিনজন মন্ত্রী পৃথক-পৃথক ভাবে শহীদ সাহেবের সংগ্রে দেখা করিতে আসিলেন। কি কথা তাঁদেব মধ্যে হইল তার খুটনাটি আমেরা জানিলাম না। তবে শহীদ সাহেবকে মন্ত্রিদভায় নিবার প্রাল আগ্রহ যে দর্ভমান মন্ত্রিসভার আছে, এটা বোঝা গেল। কিন্তু আমাদের সলেহ দূর হইল না। আমরা শহীদ সাহেবকে বুঝাইবার চেটা বলিমাম যে আমরা প্রধানমন্ত্রিছের জন্ম তাঁর প্রধানমন্ত্রিছের উপর জ্যের দিতেছি

#### পাপ ও শাব্তি

না, বড়লাটের আন্তরিকতার পরখ হিসাবেই এর উপর জোর দিতেছি।

আমাদের বৈঠক চলিল। কিছু আমার একটি বাবসাগত অনিবার্ব কারণে ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল। বড় भाभना । मुनानी इटेरवरे । आत जातिय भाउता वाटेरव ना । छिनिधाम আদিয়াছে। শহীদ সাহেবকে টেলিগ্রাম দেখাইলাম। ছুট চাহিলাম। নিজে তিনি উকিল মানুষ। উকিলের অস্থবিধা তিনি ভাল বৃথিলেন। ছটি দিলেন। কিন্ত হকুম দিলেন ঃ 'তোমার মতামতটা সংক্রেপে লিখিয়া রাখিয়া যাও।' আমি তাই করিলাম। শহীদ সাহেবের হাতে আমার-লিখিত নোটটা দিয়া ১৬ই ডিসেম্বর আমি করাচি ভাগে করিলাম। শহীদ সাহেব সাধারণতঃ কাগ্য-পত্র ফেলেন না। অমার নোটটাও ফেলেন নাই। অনেকদিন পরেও আমার হাতের-লেখা ঐ নোটটা শহীদ সাহেবের ফাইলে দেখিয়াছি। তাতে ৮টি দফা ছিল। ব্যবিত সর্ব-সম্মূত এটি দফা আগে লিখিয়াপতে নিম্নলিখিত এটি দফা আমার ব্যক্তিগত দায়িতে লিখিয়াছিলাম: (৪) যুক্তফণ্টের একুশ দফার নির্বা-চনী ওয়াদার ১৯নং দফা অনুসাবে ৩ বিষয়ের কেন্দ্রীয় সরকাবেব বিধান শাসনতম্বে লিপিবদ্ধ করার ব্যাপাবে বড়ুলাট ও মন্ত্রিসভার সংগে এখনই বোৰাপড়া করিতে হইবে; (৫) ইন্টাবিম কনস্টিটিশন অনুসারে নির্বাচিত গণ-পরিষদের সিম্পল-মেজরিট ভোটে শাসনতম সংশোধনের অধিকার থাকিবে; (৬) পূর্ব-বাংলার অবিলয়ে ৯২-ক ধাবার তবসান করিয়া পাল'মেন্টারি শাসন প্রবর্তন করিতে হইবে; (৭) শহীদ সাহেবের মষ্ট্রিম্ভায় প্রবেশের আগে বড়লাটের নিকট হইতে এইসব শর্তাবদী লিখিতভাবে আদায় করিতে হইবে: (৮) মন্ত্রিসভায় প্রবেশের আগেই সাহেবকে একবার পূর্ব-বাংলা সফর করিতে এবং যুক্তফ্র-ট ও আওয়ামী লীগ পাল'মেন্টারি পার্টি'র সাথে আলোচনা করিতে হইবে।

বে-কোন অবস্থায় ও পরিশ্বিতিতে শহীদ সাহেবের একবার পূর্ব-বাংলায় আসা আমার বিবেচনার খুব যক্ষরী হইয়া পড়িয়াছিল। কৃষ্ক-শুমিদ পার্টির নেতাদের অনেকের প্রতি কোনও-কোনও আওয়ামী নেতার মনোভাব ভাল ছিল না স্বাভাবিক কারণেই। তবুও শহীদ সাহেবকে

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

করাচি বিমান বন্দরে অভার্থনা করিবার জন্ম অনেক কে এস পি
নেতা উপন্থিত ছিলেন। তাঁরা সেইদিন ও পরের দিন শহীদ সাহেবের
বাড়িতেও উপন্থিত ছিলেন। কিছু আওয়ামী লীগের বৈঠক হইতেছে এই
টেকনিকালে প্রাইণ্ডে তাঁদেরে সভায় উপন্থিত থাকিতে বা শহীদ সাহেবের
সাথে বথা বলিতে দেওয়া হয় নাই। এটা আমার কাছে আশোভন
মনে হইয়াছিল। তারপর করাচি তাাগের সময় আমি জানিতে পারিলাম,
হক সাহেব প্রধানমন্ত্রীর ভাকে করাচি আসিয়াছেন। এটা যুক্তফট
ভাংগার জন্ম প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর আরেবটা চেটা, সে কথা
করাচিতে সমাগত দুচারজন কে এস পি নেতাও বলিলেন। আমিও
তাঁদের সাথে একমত হইলাম। তাঁরা আরও বলিলেন এবং আমি
একমত হইলান যে করাচিতেই হক সাহেব ও শহীদ সাহেবের মোলাকাত হওয়া দরকার। এ সম্পর্কে আতাইর রহমান সহ আওয়ামীনেতারেও আমার সাথে একমত হইলেন। এই ব্যবস্থা করিবার জন্ম
সকলকে অনুরোধ করিয়া আমি আশংকা-ভরা মন লইয়া ক্রাচি ত্যাগ
করিলাম শহীল সাহেবের সাথে দেখা করিবার আমার সময় হইলানা।

২০শে ডিচেরর বাসায় বিসিয়াই রেডিও শুনিলাম, শহীদ নাহেব মিরিলভার প্রবেশ করিয়াছেন। আমার আশংকা দৃঢ় হইল। মনটা খাবাপ হইল শহীদ সাহেবকে মোবারকবাদ পাঠাইতে মন উলিনা। কাজেই কিলম বিলাম। বন্ধু-বাহবের পীড়াপীড়িতে অবশেবে বাও একটি টেলিলাম করিলাম, তাতে লিখিলামঃ 'কনগ্রেছলেশন্দ। হোপ ইউ হায়ত আক্টেড ওয়াইষলি।' শহীদ সাহেব পরে বলিয়াভিলেন আমার টেলিলামে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন। জবাবে আমিবলিয়াছিলামঃ 'আমি তারে চেয়ে বেশী দুঃখিত হইয়াছিলাম।'

विश्व (गय भर्य ह पृष्टि कात्रां व्यामात्र मन नाचना भावेता। धक, स्मिथ मूक्षित्र त्र हमान गदीन नाद्दर्वत छैट्छारा मूक्षि भादेत्वत। पृष्टे, विश्व मश्कानी नाद्दर्वक प्रताम हित्रिष्ठ प्रथमा हेर्द्र विश्व नाद्या नाद्य हित्र हित्स हित्र हित्स हित्र हित्र हित्स हित

#### পাপ ও শান্তি

## (৩) ভুলের মাণ্ডল

অৱদিন মধ্যেই প্রমাণিত হইল যে শহীদ সাহেবকে ধাপা দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র মুঞ্জিব্ব রহমান সাহেবকে মুক্তি দেওরা ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে বড়লাট বা তাঁর সহ-মন্ত্রীরা শহীদ সাহেবের কথা রাখিতেছেন না, এটা স্পষ্ট হইযা গেল। মওলানা ভাসানীকে দেশে ফিরিবার আদেশ ক্রমেই বিলম্বিত হইতে লাগিল। আওয়ামী লীগ হইতে আরও দুইজন মন্ত্রী গ্রহণ করা ত দুরের কথা, শহীদ সাহেবের অমতে হক সাহেবের দলের বন্ধাব আব হোসেন সরকাবকে ৪ঠা জানুষারি মন্বিসভায় গ্রহণ করা হইল । খনরের কাগযে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদে এবং হক সাছেব ও শহীদ সাহেবের বিরভিতে বোঝা গেল, যুক্তমণ্টে বেশ বড় রকমের ভাংগন ধরিয়াছে। আমার বরাবর ধারণা ছিল যে গবন'র-জেনাবেল গোলাম মোহালদ নিজে এবং তাঁব প্রকাশ প্রধানত নি মোহালে আলী হক সাহেব ও শহীদ সাহেবেৰ মধ্যে বিখোধ বাঁধাইলা যুক্তমণ্ট ভাংগিৰাৰ যড়যন্ত্ৰ করিতেছেন। মওলানা ভাসানী দেশ াকিলে এই চেষ্টায় তাঁরো সফল হইতে পাবিদেন না এই আশংকাতেই তাঁবা মওলানা সাহেতকে দেশে ফিরিতে দিতেছিলেন না। এই ব্যাপাবে কি শহীদ সাহেব, কি হক সাহেব, দুই জনেব একজনও দেশকে উপয়ক্ত নেতৃত্ব দিতে পারিতেছেন না বলিয়া আমার মনটা খুবই খারাপ হইষাছিল। দুই নেতাই শাসন-নিমন্ত্রে টর্ধে। একজনের কথায় নির্ভর কবা যায় ন।; আবেকজন কারও প্রামর্শ মানেন না। এ অবস্থায় এই টি মাত্র লোক যিনি উভয়তে শাসন করিতে পারি, ল, তিনি ছিলেন মওলানা ভাসানী। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি ঠিক এই সময়েই দেশে নাই। আজ আমার মনে হইতেছে, মওলানা সাহেবের ঐ সময়ে বিদেশে যাওয়াটা ঠিক হয় নাই। তিনি থাকিলে বোধ হয় হক সাহেব ও শহীদ সাহেবের ঐ বা জিগত িরোধ এ শ পরিণামে বুজঅ তের ভাগেন রোধ করিতে পারিতেন। িছে আমার মনে হইলে কি হইবে ? भार्षि वा प्रतम्ब नवरहस्य एवं मश्के मुद्रार्ख मश्लामा भारहस्वत्र श्राक्रम हरेशाह्य नवरहत्य दानी, ठिक भिट्ट मृद्राउँ जिनि मृत्याभा हरेशाह्य ।

#### রাশনীতির পঞাশ বছর

### (৪) হক নেভূছে অনাস্থা

বুজক্রণের অন্তরিরোধ সারও বাজিল। আওয়ামী লীগের জেনারেল সেকেটারি মুজিবুর রহমান সাহেব হক সাহেবের বিক্তম এক অনামা প্রস্তাব আনিলেন। এই প্রতাবের পক্ষে দন্তথত অভিযান শুরু হইল। অভিযানের গোড়ার মুজিবুর রহমান সাহেব বলিলেন: 'এ অনামা-প্রভাব আওয়ামী লীগের তরফ হইতে নর যুক্তরণের তরফ হইতে।' এতে কিছু-সংখ্যক আওয়ামী মেম্বর ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার স্বাধীনতা দাবি করিলেন। শেষ পর্যন্ত জাওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিট ভাকিয়া আওয়ামী মেম্বরদের উপর ম্যান্ডেট দেওয়া হহল।

এই ধরনের সভায় কোনওদিনই শান্তিপূর্ণ সর্ব-জনগ্রান্থ দিদ্ধান্ত হয় না।
গণ্ডগোলেই সভা শেষ হয়। এই অভিজ্ঞতা আমার সনেক দিনের ছিল।
কান্তেই 'ইন্তেফাক'-সম্পাদক মানিক মিয়া সাহেব ও আমি এই অনাস্থা
প্রস্তাবের তীর বিরোধিতা করিলাম। কিন্ত আমাদিকে এই বলিয়া চুপ
করা হইল যে এটা শহীব সাহেবের নির্দেশ এবং মওলানা সাহেবেরও
এতে মত লওয়া হইরাছে। কিন্ত ব্যাপারটা আমার মনঃপুত হইল না।

এ শাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্ম আমি শেষ পর্যন্ত শহীদ সাহেবের ও মওলানা সাহেবের সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ করিবার চেটা করিলাম। শহীদ সাহেবকে পাওয়া গেল না । মওলানা সাহেবকে পাইলাম। অনাস্থা-প্রস্তাবে তাঁর অনুমোদনের কথা তিনি অসীকার করিলেন। বলিলেন এ কাজে বিরত থাকিবার জন্ম তিনি আমাদের করেক-জনের নশ্মে পত্র দিরাছেন। আমার চিঠি ময়মনসিংহের ঠিকানার দিয়াছেন বলিয়া তথনও আমার হাতে পৌছে নাই। বাহোক তিনি অনাস্থা-প্রস্তাব বিবেচনার সভা স্থগিত রাধিবার জ্যের পরামর্গ দিলেন।

আমি তারে অন্রোধ রক্ষার কোনও উশার দেখিলাম না। কালেই সে চেষ্টা করিলাম না। বরফ আওরামী লীগ ওরাকিং কমিটির ম্যান্ডেটের আেরে জিতিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্ত শহীদ সাহেব ঢাকা না আসার ও মওসানা সাহেবের বিক্সতার কথা জানাজানি হইরা যাওরার

#### পাপ ও শান্তি

আবেদ্ধ সন্তাবনা কমিরা গেল। আমি আপোদের চেটা করিলাম। বছুবর আবিদ্ধ দালাম খাঁ। সাহেবই এ আপোদ করাইরা দিতে পারিতেন। করেপ তিনি পঁটিশন্ধনের মত আওয়ামী মেশ্বর লইরা হক সাহেবের সমর্থন করিতে ছিলেন। আমি তাঁকে এই আপোদ-ফরমূলা দিলাম: পার্টির সন্তার একই প্রস্তাবে প্রাদেশিক নেতা হিসাবে হক সাহেবের উপর ও কেন্দ্রীর নেতা হিসাবে শহীদ সাহেবের উপর আশ্বা জ্ঞাপন করা হইবে। সালাম সাহেব আমার ফরমূলা খুবই পদল্প করিলেন। কিন্তু বলিলেন: বড়ই দেরি হইরা গিয়াছে। ইট ইয় লৈইট আমি তাঁকে পরামর্শ দিলাম : কিন্তু দেরি হর নাই। সালাম দাহেবের আর কিছু করিতে হইবে না। তিনি দোলা হক সাহেবের কাছে গিয়া বলিবেন: আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবের পর তাঁর আর স্বাধীনতা নাই। তিনি ইতিপূর্বে হক সাহেবকে সমর্থনের বেয় ওয়াদা করিয়াছিলেন তা হইতে তিনি মুক্তি চান। সত্যা-সত্যই সালাম সাহেবের ঐ ওয়াদা থেলাফ করিতে হইবে না। কারণ এ বথা শোনা মাত্র হক সাহেব সালাম সাহেবকে আপোদের জন্ম ধরিবেন। সালাম সাহেবক আপোদের জন্ম ধরিবেন। সালাম সাহেবক আমার ফরমূলায় আপোদ করাইবার স্বযোগ পাইবেন।

সালাম সাহেব আমার অনুরোধ বাখিতে পারেন নাই। ফলে নিধারিত দিনে ১৯৫৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি এসেমার হলের বিক্রেশমেন্ট ক্রমে যুক্তরুণ্টর এই ঐতিহাসিক বৈঠক বসিল। সভার প্রাক্তরেণতে উভর পক্ষের আপোস-কামী কতিপর সদস্যের সহযোগিতার আপোস্যের একটা কিন্তু উভর পক্ষের চরমপদ্বীদেরই জয় হইল। সভার ক্রান্ত্র পক্ষের হইল। বিল্তু উভর পক্ষের চরমপদ্বীদেরই জয় হইল। সভার ক্রান্ত্র পুরু গুইল। এ ধরনের সভায় বরাবর ষা হইয়া থাকে তাই হইল। উভর পক্ষের প্রস্তাব 'পাশ' হইল। উভর পক্ষই জিতিল। উভর পক্ষের খবরের কাগ্যে যার তার প্রস্তাবের সমর্থকদের যে সংখ্যা বাহির হইল তার যোগফল মোট মেম্বরের চেয়ে বেশী। উভর পক্ষই জয় দাবি করিলেন। আওয়ামী লীগওরালারা বলিলেন: আওয়ামী লীগের জয়। কৃষক-শ্রমিক ওয়ালারা বলিলেন: কৃষক-শ্রমিক পার্টার জয়। দুই দলের কেউ তথন বুনিলেন না যে জয় তাদের কারও হয় নাই। আসল জয় হইয়াছে গ্র-দৃশমন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তর।

#### রাজনীতির পঞাশ বছর

### (৫) আশার আলো নিভিন্স

এই ভাবে যুক্তকট ভাংগিয়া গেল। কিন্তু যুক্তকটের বড় শরিক আওয়ামী লীগ এই ভাংগনের কোনও স্থবিধা উপভোগ করিতে পারিল না 🕨 বয়ঞ্ছোট শরিক কৃষক-শ্রমিক পার্টি'ই দুশ্যতঃএবং স্পাঠতঃ সব স্থবিধা লটিতে শাগিল। আওয়ামী লীগেরনেতা শহীদ সাহেব কেন্দ্রীয় মধী থাকার দক্তন আওয়ামী লীগের কোনও স্থবিধা ত হইলই না, বরঞ প্রতিপদে বেকায়দা হইতে লাগিল। গবন র-জেনারেল এই সময়ে কতকণ্ডলি বেঅইনী ও **অগণ**তাম্বিক অডিস্থান্স জারি করিলেন। কুমিন-শ্রমিক-পার্টি' ও তার নেতা হক সাহেন জনদভা করিয়া এবং বিশ্বতি দিয়া সে সবের প্রতিবাদ করিতে ল'গিলেন ৷ তাঁদের দলের প্রতিনিধি মিঃ আব্ হোসেন সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকা সর্বেও এই সব অগণতাদিক কালের জন্য শৃধু শহীদ সাহেবকেই দেখী করিতে লাগিলেন। আওসামী লীগ আঅপক্ষ সমর্থনে কোনও সাফাই দিতে পারিল না। কারণ শহীদ সাহেবের মুখ চাহিয়া ঐ সব অগণতা দ্রিক অভিকাশের প্রতিবাদও তাঁরা করিলেন না। আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীকে দেশে ফিরাইয়া আনার ভালোলন ও জনসভা আগুয়ামী লীগের বদলে কুষক-শ্রমিক পার্টি ই করিতে লাগিল। এতে আওরামী লীগের মর্যাদা জত হাস পাইতে লাগিল। এই সময় গবন'র-ছেনারেল একটি গ্র-পরিষদের বদলে এইটি শাসনভম্ব কনভেনশন গঠনের জন্ম এক অভিন্যান্স জারি করিলেন। এটা স্পষ্টতঃই অগণতান্ত্রিক হুইল। কৃষক শ্রমিক পার্টি এই অগণতা দ্বিশ পদার তীর প্রতিবাদ বরিল। তাছাড়া কনভেনশনের সদশ্য-সংখ্যায় দুই পাকিস্তানের প্যারিটি-প্রবর্তন করায় পূর্ব-বাংলার সর্বত্র ইহার প্রতিবাদ উঠিল। কিন্ত আওয়ামী লীগ শহীদ সাহেবের খাণিরে এ সব অক্সায়েরও প্রতিবাদ হইতে বিরত রহিল। আমরা অত্রামী লীগের বর্মারা শরমে মরমে মরিতে লাগিলাম। মওলান ভাসানী কলিকাতা হইতে কনভেনশনের প্রতিবাদে বিগতি দিয়া আওরামী লীগের মৃণ রক্ষা করিলেন। এই সময়ে কনভেনশনের পক্ষে ক্যানভাস করিবার জন্ম শহীদ সাহেব ও ইকাশর মিণা ঢাকার

#### পাপ ও শাবি

चात्रिलन। छेल्च : महीन जारहर जाउतामी नौजरक उ मिर्वा जारहर কুষক অন্নিক পার্ট কে কনভেদদন গ্রহণ করাইবেন । একই সমরে গবন মেন্ট हाऐरमत बक चारम महीन मारहत जाउतामी नीगरक नदेशा बदा अनक অংশে মির্যা সাহেব কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে লইয়া দরবারে বসিলেন। শহীদ मार्ट्यत भवामार्ग चा ध्वाभी लीग राम भर्य कन एनमान मण्यर्क **এ**ই मज প্রকাশ করিল যে যদি মওলানা ভাসানী ঢাকার আসিয়া আওয়ামী দীগের সভায় কনভেনশন সমর্থন করেন, তবে আওয়ামী লীগ তাতেই রাষী আছে। পক্ষান্তরে গবন'মেণ্ট হাউদের অপর অংশে ইস্কালর মির্বা কৃষক-শ্রমিক পার্টি'কে যা ব্যাইলেন, তার ফল এই হইল যে প্রদিনই হক সাহেব নিজ বাড়িতে কৃষক-শ্রমিক পাটির আনুষ্ঠানিক সভা ভাকিয়া কনভেন্দন ও প্যারিটির তীর প্রতিবাদ করিলেন এবং সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন গণ-পরিষদ দাবি করিলেন। <u>ব</u>ি সংগে প্রস্তাতিত কনভেনশন বয়তট করার প্রস্থাব ও গৃহীত হইল। বংগ্রেস ও মুদলিম লীগও বয়কটের প্রস্থাব করিল। আর সব পার্টি'ই গণতম্ব ও পু:-বাংলার স্বার্থে সংগ্রামে অবতীর্ণ শ্ধ আওয়ামী লীগ চুপ ব রিয়া থাতিল। কনভেন শনের নিবাচনের নমিনেশন পেপার দাখিলের দিন তারিথ পিছাইয়া দিয়া মিহা সাহেব ও শহী । সাহেব করাচি ফি: য়া গেলেন। দিন সাতেক পরে ২ংশে এপ্রিল ভারিথে কলিকাতা হইতে মওলানা ভাসানীকে সংগে লইশা শহীদ সাহেব আবার ঢাকায় আসিলেন। আমাদের মধ্যে বিপুল অনন্দ ও দাশা জাগিল। আওয়ামী লীগেব সভা বদিল। শহীন সাহেতের প্রাণম্পর্শী বন্ধৃতা শুনিয়া আওযামী লীগ কন্তেনশন সম্পর্কে চিন্তা করিবার এবং আরও আলোচনা করিবার সময় চাহিল। শহীদ সাহেব এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যুক্তি দিলেন। মণ্ডসানা সাহেব অগত্যা নমিনেশন পেপার দাখিলের পক্ষে মত দিলেন। পর্বিন আমরা নমিনেশন পেপার সাথিল করিলাম। আর কোনও পার্ট নমিনেশন ফাইল করিল না। আমরা অনেকেই বিনা প্রতিখলিতার নির্বাচিত হইবার আশার মনে-মনে শুশী হইলাম। কিন্তু বড়লাট নমিনেশন পেপার দাখিলের তারিথ আবার পিছাইয়া দিলেন। আমরা নিরাশ হইলাম। মওলানা ভাসানীর

#### রাজনীতির পঞাশ বছর

গাল থাইলাম। কিছ এর পরেও আমাদের কপালে আরও অপমান ছিল। ১০ই এপ্রিল কেডারেল কোট কনভেন্দান গঠনে বজুলাটের ক্ষমতা নাই, সাধারণ গণ-পরিষদ গঠন করিতে হইবে, বলিরা রাম দিলেন। ১৯৫৫ সালের ২৮শে মে বড়লাট ফেডারেল কোটের রায়-মোডাবেক নরা গণ-পরিষদ গঠনের অভিক্রাল জারি করিলেন। গণতন্তের নিশ্চিত জর হইল। কিছ এ জয়ে আওরামী লীগ শরিক হইতে পারিল না। গণতন্তের জয়ও যে কোনও দিন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পরাজর ও লক্ষার কারণ হইতে পারে, ঐ দিনই প্রথম আমার সে কথা মনে পড়িয়াছিল। কিছ এখানেই আমাদের পরাজরের শেষ হয় নাই। দুর্দশা আরও ছিল বরাতে।

### (৬) বিভেদের শান্তি

ষ্তক্তকের মধ্যে আওয়ামী লীগই বিপুল মেজরিটি পার্টি'। স্থতরাং ৯২-ক ধারা উঠিলে মন্ত্রিছ আওয়ামী লীগেরই প্রাপ্য। তাছাড়া বড়লাট **गरी** मार्टियक कथा निवाहित विवाध जिनि आभारम् द कानारेवा-ছেন। চিফ সেকেটারি মি: এন এম খাঁও নিজ-মুখে আমাদেরে সে কথা বলিয়াছেন। তব শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মোহাত্মদ আলী স্বরং ঢাকার উপস্থিত থাবিরা কৃষক-শুমিক পার্টিকৈ মন্ত্রিত্ব দিলেন। অস্বায়ী গবন'র বিচারপতি শাহাবদিনের অমতেই তিনি এটা করিলেন। গবন'র-জেনারেল গোলাম মোহালদ তখন লওনে। শহীদ সাহেবও তীর সাথে। তবু তিনি এটা ঠেকাইতে পারিলেন না। প্রধান মন্ত্রীর নিজ্পাধে-কওয়া 'দেশদ্রোহী' হক সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করা যায় না বলিয়া তার নমিনি মি: আব্লোসেন সরকারকে প্রধানমন্ত্রী করা হইল। তব মেজব্রিট পার্ট আওরামী লীগকে মন্তিম দেওরা হইল না। কৃষক-শ্রমিক পার্টির মহিসভা হওরার কুড়ি অন আওরামী সদস্য সহ দৃই জন আওরামী-নেতা মন্ত্রির গ্রহণ করিলেন। নেবামে-ইসলাম পার্টি, কংগ্রেস नाह उन्निजी हिन्द्रा अधिक शहर कदितन। भगएशी मल अर्दे প্রতি-সভাকে সমর্থন দিল। স্থতরাং কার্যতঃ এবং নামতঃও এই মত্রি-সভা

#### পাপ ও শান্তি

বুজ অপ্ট মির সভা হইল। শুধু আওরামী দীগ পার্টি বাদ পড়িল। আওরামী দীগ পার্টির কুড়ি জন সদত্ত আওরামী মুসলিম লীগ পার্টি নামে কোরেলিশন পার্টির অন্তর্ভুক্ত হওরার এবং ১৯ জন আওরামী সদস্য শেষ্টিপ্র ক্ষক-শ্রমিক পার্টিতে যোগ দেওরার আওরামী লীগের সদস্য-সংখ্যাধ্ব ১৪ জনে আসিরা দাঁড়াইল।

এটা অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল না। আমাদের দেশে বিশেষতঃ
মুসলমানদের মধ্যে পার্টি-চৈত্র ও পার্টি-আনুগতা আজও দানা বাঁধে নাই
বেশ কিছু-সংখ্যক লোক আজও ব্যাপ্তরাগেন'-নীতি,দেশী কথায় 'মামাক
জয়'-নীতির অনুসারী। তাছাড়া আওয়ামী লীগের আনুগতা দাবির মধ্যে
প্রাচিন্ত জার ছিল সতা, কিন্তু নৈতিক জাের ছিল না। নির্বাচনে
আওয়ামী লীগ স্বাধীন ও স্বান্ত্র পার্টি হিসাবে নিজস্ব নমিনি দাঁড় করায়
নাই। যুকজন্টের অংগ দল হিসাবেই নির্বাচন করিয়াছিল। নির্বাচনী
ওয়াদা একুশ দফাও মাওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো ছিল না। যুকজন্টের
মেনিফেস্টো ছিল। কাজেই নিবাচিত সদস্যদের নৈতিক ও রাজনৈতিক
আনুগতা ছিল যুকজন্টের কাছে। এ অবস্থায় ৩৯ জন আওয়ামী মেবরের
যুকজন্টের নামে আওয়ামী লীগ তাাগ করাটা আশ্চর্বের বিষয় ছিল না।
বরয় আরও বেশা-সংখ্যক মেম্বর যে বিদ্রোহ করেন নাই, এটা আওয়ামী
লীগের প্রাভিন্তানিক শক্তিও আওয়ামী মেবরের দুছেলা-বোধের পরিচায়ক।

এই ভাবে আওয়ামী লীগ পাটি আইন-পরিবদের মুবলিম আংশও
মাইনরিটি প:টি'তে পরিণত হইল। অতঃপর আইন-পরিষদের মেম্বরের
ভোটে যে ৩১ জন মুদলমান গণ-পরিষদের মেম্বর নির্বাচিত হইলেন, ভাতে
আওয়ামী লীগ পাইল মাত্র ১২টি। পক্ষাস্তরে কৃষক-শ্রমিক ও নেয়ামেইসলাম-গণতথী কোথেলিশন পাইল ১৬টি। মুদলিম লীগ ১টি ও স্বতম্ব
২টি। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীই এই একমাত্র মুদলিম লীগ সদস্য।

এই ভাবে অনমাদের ভূল ও প্রধানমন্ত্রী মোহাত্রদ আলীর অপচেটার আওয়ামী লীগ পার্টি পর-পর তিন-তিনটা মার খাইল । যুক্তফণ্ট ভাংগিল। মেজরিটি-পার্টি আওয়ামী লীগ মাইনিরিট হইল। কেন্দ্রীর নেত্রে মোহাত্রদ আলীর একমাত্র প্রতিশ্বশী শহীদ সাহেব মাইনিরিট-নেতা হইলেন।

# বিশা অধ্যায়

# ঐতিহাসিক মারি-প্যাক্ট্

(১) নয়া গণ-পরিষদ

मिक्क चामास्त्र अवः পরিণামে नয়। গণ-পরিষদের নির্বাচনে কৃষক-শ্রমিক পার্টি মুদলিম লীগের ও প্রধানমন্ত্রী মোহাত্মণ আলীর সাথে খুব ঘনিষ্ঠ হইরা পড়িরাছিল। এতে আমাদের মধ্যে অনেকেই যুক্তক্রণ্টের ১৬ জন মুবলিম গণ-পরিষদ মেগঃকে কার্যতঃ মোহাম্মদ আলীর দলের লোক বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। আমি কিছু অতটা নিরাশ হইলাম না। আমার মনে হইল, হক সাহেব শহীদ সাহেবের সহিত ব্যক্তিগত বিরোধের দক্তন এবং নিজের দলকে ক্ষমতায় বসাইবার উদ্দেশ্যে. প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর সাথে া 'সুবিধার বিবাহ' ম্যারেজ-অব-বনভিনিয়েল করিয়াছেন। সে আবশাকতা এখন ফুরাইয়াছে। তিনি পূর্ব-বাংলার গণিতে নিজের পার্টিকে বদাইয়াছেন। তাঁর দওলতে গণ-শরিষদের নির্বাচনেও তার দল মেজনিটি হইয়াছে এইবার আওয়ামী লীগের সহিত একধোণে কাম করায় তাঁর কোনও আপত্তি হইবে না। কারণ তিনটি: প্রথমতঃ একুশ দফা নির্বাচনী ওয়াদা পুরণে প্রাদেশিক সরকার হিসাবে তাঁর পার্ট'র দায়িছই বেশী বিত্তীরতঃ একুশ দফার ও আঞ্চলিক পূর্ণ স্বায়ন্তশাসনের সমর্থক মেবররাই তাঁর দলে বেশী প্রভাবশালী। ভূতীয়তঃ তিন-তিনটা সম্মুখ-যুদ্ধে অভিয়ামী লীগকে পরাজিত করিয়া হক সাহেব নিশ্চর এখন বিজয়ীর উদার মনোভাব অবলম্বন করিবেন। এই দব কারতে এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় শাসক-গোঞ্জর মোকাবেলায় পূর্ব-বাংলার ঐরের चनिवार्य श्राबात तक बन नि-वादशानी कीरात बनदारा काब করার আশার বুক বাঁধিরা আমি পশ্চিমের তীর্থকেত্রে রওয়ানা হইলাম। श्य-প्रतिवास्त भन्नना देवठेक परे जुनारे मानिएड डाका हरेग्राहिन।

## केरिदानिक माविन्धाक्रे,

এই খুলাই আমরা পূর্ব বাংলার অনেক মেখর ঢাকা বিশ্বান বলর ছইতে পশ্চিম-মুখী রওয়ানা হইলাম। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের ওয়াকিং ক্ৰিটির বৈঠক আগে হইড়েই লাহোরে ডাক। হইরাছিল। আতাউর রহমান, মৃত্তিবুর রহমান ও আমি সে সভায় যোগ দিবার জন্ত একরে লাহোর উপন্থিত হইলাম। পশ্চিম পাঞ্জাব আইন-পরিষদের সদস্য ভবন 'পিপল হাউসে' আমাদের থাকার ও ওয়াকিং কমিটর গৈঠকের भान क्या इहेशा हिल। जनगा खरान्य क्यनग्रा हो विठेक इहेल। जन-পরিষদের মেম্বর ছাড়া আরও অনেক নেতা 📑 বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে নবাবযাদা নসকলা খাঁ ও মানকি শরিফের পীর সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। ভবিষাত শাদনতত্ত্বের কাঠাম ও মোহাল্মদ আলী-মন্ত্রিসভায় শহীদ সাহেবের অবস্থিতি এই দুইটাই সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। এ বিষয়ে কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করিরা প্রথম দিনের বৈঠক সমাপ্ত হইল। মারিতে গণ-পরিষদের বৈঠক শুরু হইবার আগেই ওরুত্বপূর্ণ পরামর্শ-সভার সম্ভাবনার কথা বলিয়া শহীৰ সাহেব আমাদের তিনজন ও মানকি শরিফের পীর সাহেবকে লইরা মোটর-বেষাগে মারি রওয়ানা হইলেন। নবাব্যাদা নস্কল্পার সভাপতিত্বে ওয়াকিং ক্মিটির বৈঠক চলিতে থাকিল। অন্যান্য মেম্বরদেরে সভাশেষে ট্রেন আসিতে উপদেশ দেওয়া হইল। লাহোয় হইতে পিণ্ডি টেনের রাস্তা। পিণ্ডি হুইতে মারি পর্যন্ত বাস সাভিস। সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফ্ ফার খার 👌 সময় আলোচনার জন্ম মারিতে আসিবার বথা ছিল বলিয়া মানকির পীর সাহেবকে সংগে নেওয়া খৃংই আবশ্যক ছিল। দীর্ঘক্ষণের মোটর-পথেও আমরা দেশের এবং সীমান্তের িভিন্ন সমদ্যা ও ভবিষ্যত লইয়া অনেক-অনেক শিক্ষাপ্রদ আলোচনা করিল ম। বস্তুতঃ মানকির পীর সাহেবের সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার এটাই ছিল আমার স্বচেরে বড় স্থবোগ। পীর সাহেব মাত্র ত্রিশ বছরের তরুণ যুবক হইলেও দাড়ি-মোচে আরও বেশী বয়সের মনে হুইত। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা পাণ্ডিতা তীক্ষবৃদ্ধি ও দুরদ্শিতায় তিনি অনেক গ্রোচ-রছের চেয়েও জ্ঞানীছিলেন। তার দেশ-প্রেম ও রাজনীতি-আন আমাকে অলকণের মধ্যেই তারে অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

#### রাজনীতির পদার বছর

মারিতে পৌছিরা আমরা ছোটেল সিসিল ও প্রাইটপ্যাও হোটেলে হড়াইরা পড়িলাম। আতাউর রহমান ও আমি হোটেল সিসিলে একতলার এবই কামরার থাকিলাম। মূজিবুর রহমান ও অভাভ আওরামী লীগ মেম্বররা হোটেল সিদিলের দুতলা দখল করিলেন r इक मारहरकः वल बाहेरेना १७ पथन क्रियन । महीप मारहर आशारपद प्य कार्ट्ड मन्नी टिमार जिन हात्र कामतात्र अवही स्ट्रेड पथण कतिराम P **१६ जुला**रे हरेएठ ১৪ই जुलाहे পर्यत्व शब-পরিষদের বৈঠক চলিল। আমরা দিন-দশেক মারিতে ছিলাম। এই দশদিনে আমরা মারির দর্শনীর সকল স্থান দেখিয়া ফেলিলাম। লোয়ার টুপাস্থ ক্যাডেট **ত্রের বাংগালী ছাত্ররা আমাদেরে** দাওয়াত করিয়াছি**ল। সেথানেও** গেলাম। মন্ত্রীদের অভার্থনা-অভিনন্দনের সব পার্ট্র তেও গেলাম। প্রতি সন্ধ্যার 'মলে' বেড়।ইতাম। এহাড়া স্থযোগ পাইলেই আমি পারে হাটীরা বেড়াইতাম ' এটা আমার চিরকালের অভ্যাস। পাহাড়ের খাড়া দানু জায়গায় রাস্তা হাট। সহজ নয় । তবু আমি নিরুৎসাহ হই নাই । কারণ প্র-ঘাটের মনেরেম প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাকে খে<sup>®</sup> চিয়া লইয়া যাইত। নয় হাজার ফুট উটা পর্বতের মাথায় এই স্থান্য শহরটি । স্বার উপবে পানির বিশাল রিয়ার্ডার। পার্যবর্তী পর্বত হইতে বড়-বড় পাইপের সাহায়ে এখানে পানি জানা ও পরিশোধিত করিয়া সর্বত্র সরবরাহ করা হয়। আমার কাছে হোটেল সিমিলটাই সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছিল। এটি একটি অত্যক খাড়া ঠেসের উপর অবস্থিত। রে'লং-বেরা বাগ-বাগিচাওয়ালা স্থ্য বিভার বাংলিনার বিদিয়া সামরা গভীর খাদ দেখিতাম। আন্তের অনেক নিচে দিয়া মেঘ ও রষ্ট হইতে থাকিত। মেঘের উপরে বসিয়া উপরে ভূর্যাকিরণ ও নিচে মেঘের চলাচল ও ্টিপাত দেখা দে কি অপুর্ব !

বাহোক, গণ-পরিষদ শুরু হইবার আগের দিন আমরা মারি পৌছিলার সাথে-সাথেই শহীদ সাহো আমাকে জানাইলেন যে রাত্রে গবন মেণ্ট হাউদে ডিনারের দাওয়াত আছে। নবাব মুশতাক আহমদ ভরমানী তথন নব-গঠিত পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশের গবন র। তাঁরই মারিস্থ বাসভ্যনে এই দাওয়াত। তিনি গণ-পরিষদের একজন মেষর।

## ঐতিহাদিক মারি-পাাক্ট

গ্রহর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত গণ-পরিষদের প্রথম চেরারম্যানও বটে তিনি। ত্তরাং এটা শুধু ভন্ততার ডিনার নর বৃঞ্জিম। শহীদ সাহেব ঈশারার বলিলেনও ধে এতে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা হইতে পারে।

## (২) পূর্ব-পাকিন্তানের প্রতিরক্ষা

যথাসময়ের বেশ খানিকক্ষণ আগেই শগীদ সাহেব তাঁর গাড়িতে করিয়া আতাউর রহমান ও আমাকে লইযা গবন'মেণ্ট হাউদে গেলেন। গবন'মেণ্ট হাউদের লাউজে দর্বপ্রথমেই লাল মোদওয়ালা ছয় ফটের বেশী লখা বিশাল আকাবের এক ভদলোকের সাথে দেখা। শহীদ সাহেব পরিচয় করাইয়া িলেন ঃ ইনিই আম দের প্রধান সেনাপতি ও বর্তমানে এই সংগে দেশরকা মন্ত্রী জেনারেল মোহামাদ আইযুর খাঁ। স্কোরে করমর্দন করিলাম। সংগে-সংগেই সল - টিত একটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। গবন র-জেনাবেল গোলাম মোহালদের 'মিনিস্টি, অব-ট্যালেউ:ের' উনি ষেদিন দেশরক্ষা মন্ত্রী হন. ত'রে ক্যদিন পবে লাহেত্র কর্পোরেশন তাঁকে একটি মানপত্র দিয়াছিল ' এই মানপত্রের জাবাবে অক্যান্য ভাল কথার মধ্যে তিনি বলিভাছিলেনঃ 'ইট্ট পালিস্তান ইয ইনডিফেনসিব্ল। ডিযেনদ্ অব ইস্ট পাকি সান লাইয ইন ওয়েস্ট পার্নিন্তান।" সরকারী দায়িত্বশীল লোকের মুখে বিধানের তথা শ্নিয়া আমি যারপর নাই।টিয়া গিয়াছিলাম। এই ধরনের বিপজ্জনক কথা দায়িত্ব-ীল নেতার মুখের উপযোগী নয়। কলিকাতার ওঁতি বাগান রেশভে প্রাকাকালে প্রতিদেশী বস্তিওয়ালা মুখলবানভাইদের মুখে এই ধরনের কথা শুনিতাম। পরে পাকিস্তানে আসিয়া মে হাজের ভাইনের **স্থান**ের মুখেও শুনিসাছি। তারা বলিতঃ হিন্দুস্থান প্র-প্যাকস্তান আক্রমণ ক্রিলে আমাদের সেনাবাহিনী হিন্দুস্থান আত্রমা ক্রিয়া কয়েক ঘণীর মধ্যে দিলি দখল করিবে হিন্দুস্থান বাহিনী পূর্-পাকিস্তান হইতে লেজ গুটাইয়া চলিয়া যাইবে। এই ধঃনের গাল গল্পক আমি চা-স্টল কাফিখানা বা তাড়ির আভ্রেরে ব্যাপার মনে করিতাম। এ-কথার

### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

ভাংশর্ম ছিল এই যে বাংগালী অসামরিক কাপুরুবের ছাত। বৃদ্ধী ভাষা জানে না। পূর্ণ-বাংলা ভারা রক্ষা করিতে পারিবে না। পশ্চিম পাকিন্তানীরাই এদেশ রক্ষা করিবে। এই তাংপর্বের জর্মই বাধ হর আমার মেধাজ গরম হইত। আজ আমাদের প্রধান সেনাপতি-দেশরক্ষা মন্ত্রীর মুখে এবথা শুনিরা অভাবতঃই আমি তাঁর উপরও রাগ করিরা ছিলাম। অতএব, প্রাথমিক আলাপ-পরিচর শেষ হওরামাত্র আমি ঐ কথাটা তুলিলাম এবং খুব সন্তব অভদ্রভাবেই তুলিলাম। কারণ আগেই বলিরাছি ঐ ধরনের কথা শুনিলে আমার মেধাজ ঠিক থাকিত না। কাজেই বলিলাম: 'আপনি ঐ ধরনের কথা কিরূপে বলিলেন? দেশের প্রধান সেনাপতি দেশরক্ষা মন্ত্রী হিসাবে ঐ কথা বলিরা আপনি সম্পূর্ণ দারিছহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। নিজের দেশের বেশীর ভাগই অবক্ষণীয়, একথা কোনও দেশের প্রধান সেনাপতি ঘরের চালে দাঁড়াইর। তিংকার করিরা বোষণা করিতে পারেন না।'

প্রথম পরিচয়ের বিশ্রন্থালাপের মধ্যে আমি নাহক সিরিয়াস আলোচনার আমদানি করিছে। রসালাপ আর জমিবে না। শহাদ সাহেব এই ধরনের মন্তব্য করিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরের িকে নিতে চাইলেন। কিন্তু জেনাকে আইযুব আমাকে ছাড়িলেন না। তিনি আমার অপর হাত টানিয়া ধরিয়া বলিলেনঃ 'আপনি খুব যকরী বর্থাই তুলিয়াছেন। আমি আপনাকে আমার কথার তাৎপর্য না বুমাইয়া ছাড়িব না।' তিনি আমাকে টানিয়া নিয়া একটি দেওয়ানে বসাইলেন। নিজেও পাশে বসিলেন। আগত্যা শহীদ সাহেব আহাউর রহমান সাহেবকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। প্রধান সেনাপতি-দেশরক্ষা মন্ত্রী নিজের ঐ উক্তির সমর্থনে যা-যা বলিলেন তা শুনিয়া আমার চক্ষু চড়বলাছ! আমাদের প্রধান সেনাপতির মুখেও অবিবল কলিকাতার মুসলিম বন্তিওয়ালার কথাই শুনিলাম। ভারত যদি পুয় বাংলা আক্রমণ করে, তবে পাকিস্তান বাহিনী দিল্লির লালবেল্লা ও লোবসভার শিথরে পালিন্তানা পতাকা উদ্ভৌন করিবে। হিশুস্থান অতঃপর পূর্ব-পাকিস্তান ফিরাইয়া দিয়া আপেগ্য করিবে।

### के विद्यानिक मानि नागक, हे

খুব গরম তক' বাধিরা গেল। অতি কটে আমি মনের রাগ সামলাইরা বলিলামঃ 'তবে কি যতদিন পশ্চিম পাকিতানী ভাইরা হিন্দুখানের রাজধানী দখল করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার না করিবেন, ততদিন আমাদিগকে হিন্দুখানের মিলিটারি অকুপেশনে থাকিতে হইবে? আমাদের সহায়-সম্পত্তি, ধর্ম-কৃষ্টি ও মা-বোনের ইয্যং-হরমতের ততদিন কি হাল হইবে?'

আমাদের প্রধান সেনাপতি-দেশরকা মন্ত্রী নিরুরেগে জবাব দিলেন, সামরিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি সভ্য কথাই বলিরাছেন। সভ্য গোপন করিয়া তিনি নিজের কর্তব্যে ক্রটি করিতে পারেন না।

আমি তখন বলিলাম: আপনার বথা সত্য ধরিরা নিলেও ওটা কেবল সম্ভব হিন্দুম্বান পূর্ব-পাকিস্তান আক্রমণ করিলে। কিন্ধ পূর্ব দক্ষিণ বা উত্তর দিক হইতে কেউ পূর্ব-পাকিস্তান আক্রমণ করিলে আপনারা আমাদেরে কিভাবে রক্ষা করিবেন ? নিরপেক্ষ হিন্দুম্বান তার উপর দিরা দৈয়া চালনা করিতে দিবে কেন ?

আমাদের প্রধান সেনাপতি এ কথার জবাবে শুধু বলিলেন। হিন্দুদ্ধান ছাড়া আর কোনও দেশ পূর্ব-পাকিস্তান আক্রমণ করিবে না।

এমন এব-পা-ওবালা থিওরির উপর তর্ক চলে না। আমি তথন তর্কের মোড় ঘুরাইর। আফমণা যক তর্ক শুক করিলাম। তিনি যথন একবার আমাকে বলিলেন, এদা সামবিক বাপোর আমাব মত ইতি লোকের (লেনানের) পক্ষে বোঝা সভা নয়, তথন আমি জবাবে বলিলানঃ আমি উলি নটে, কিন্তু একাধিক সামরিক বিশেষজ্ঞ আমাকে বলিয়াছেনঃ ওয়েন্ট পার্তি ন ইয় ইনডিফেনসিব্ল। ডিফেন্স অব-ওয়েন্ট পাকিস্তান লাইয় ইন ইন্ট পার্কিস্তান । পশ্চিম পাকিস্তান অবক্ষণীয়; পূল্পাকিস্তানে দাঁড়েইয়াই পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা করিতে হইবে।

জেনারেল হাদিরা আমার কথা উড়াইরা দিতে গেলেন কিন্ত আমি তাঁর বাধা ঠেলিয়া আমার কথিত সামরিক বিশেজদেব যুক্তিটাও জেনা-রেলকে শুনাইলাম। আমি বলিলাম: সৈব সামরিক বিশেষজ্ঞের অভিমত এই: চুরি যেমন সহজে কেক ভেদ করিয়া যার, হিন্দুস্থানের সাজোরা

## वाजनी जित्र शकाम वहत्

ট্যাংক বাহিনী তেমনি সহজে পশ্চিম পাবি ভান ভেদ করিবে। পক্ষান্তরে নদী-নালা-ভংগল-বহল পূর্ব-পাকি ভানে হিন্দুস্থান বাহিনীকে পূর্ব-পাকি স্থানের গেরিকা বাহিনীর হাতে নাজেহাল হইতে হইবে। অধিক ছিন্দুস্থানের অধিকাংশ সামরিক টার্গেট পূর্ব-পাবি ভানের বিমং রেজের মধ্যে হওয়ায় দূল'ংঘা পূর্ব-পাকি ভান ভাসমান এয়ার-ক্র্যাফ্ট-ক্যারিয়ারের কাজ করিবে।

জেনারেল আমার এইদব যুক্তির কোনও জবাব নিলেন না। শুধু যুদু হাসিলেন। আমার অজ্ঞতার জন্মই বোধ হয় এই হাসি। শিল্প আমি শেষে বলিলাম: সভা কথা যেটাই হোক পাকিস্তানের মেজরিটি বাশিলার রক্ষার জন্ম অন্তঃ অর্ধেক সৈন্মবাহিনী ও অর্ধেক অন্ত তৈরির কার্যানা পূর্ব-পাকিস্তানে মোভায়েন ও বায়েম করা দরকার। এবার জেনারেল হোশহো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন: 'এটা সামরিল ব্যাপারে আপনার অজ্ঞতার আরেকটা প্রমান। আমাদের সৈন্মবাহিনী দুইভাগে বিভক্ত হইলে আমাদের যুদ্ধ-ক্ষমতা (স্ট্রাইকিং পাওসার) অর্ধেক হুইয়া যাইবে।

ভিতর হইতে খানার তাবিদ পুনঃ পুনঃ আহিতে থালার আমরা শেষ পর্যন্ত উলিম। বিভ পু-িপাকিড'ন রক্ষার জন্ত আমাদের দেশরক্ষা বত্'পক্ষ এব চেয়ে কোনও ভাল রাভার চিডা করেন না দেখিয়া আমার মনটা আরও বেশী খারাপ হইয়া গেল।

## (৩) ত্বই অঞ্চলের আপোস চেপ্তাং

ডিনার টেনিলে গুপুনে খোশ-আনাপের আকারে এবং ডিনারের পরে গ্রন্থ গুরুমানীর চেম্বারে বিসিয়া উভয় পাকিন্ত নের সংখ্যাতার ভিত্তিতে শাসনতর রচনার কথা দিরিয়াসলি আলোচিত হইল। এই আলোচনা চলিল ধারাবাহিত দুই-তিন দিন ধরিয়া অনেকণ্ডলি থৈঠকে। পশ্চিম পানিন্তানের নেতারা স্পাই ও দুঢ়ার সাথে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে পুর্ব পাকিন্তানে একছ ও সংখ্যা-গুকুহকে তাঁরা ভ্য় পান। মেজ ডিক লোরে পুর্ব পাকিন্তান পানি ভানের বেন্দ্রীয় সরকারে প্রধান্ত করিবে। বেক্লক দুরকার দুই পাকিন্তানে প্রতিনিধিছের বংখ্যা-সাম্য। শুধু সংখ্যা-সাম্য

## ोटि**रा**निक मानिनााक्षे

হইলেও চলিবে না। পূৰ্ব-পাকিস্তান একদম জোট বাঁধা এক-বংগা একট ভূথতের এইট প্রদেশ। আর পশ্চিম পাকিস্তান পাঁচ ভাগে বিভক্ত পাঁচ-রংগা পাঁচটি প্রদেশ। পুর্ব পাকিন্তানীরা পশ্চিম পাকিন্তানীদের এই অনৈকোর স্থাযোগ লইরা তাদের মধ্যে অনবরত ভেদাভেদ স্পষ্ট করিবে এবং 'ডিভাইড এণ্ড রুল'-নীতি অবলম্বন করিয়া সারা পাকিস্তানে স্পারি করিবে। অতএব, প্রথমতঃ পুর্ণাবিস্তানের সংখ্যা গুরুষ ক্মাইয়া সংখ্যা-সামা পাািটি আনিতে হইবে ; দিতীয়তঃ পশ্চিম পাকিস্তানের স্বভলি প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য একত্রিত করিয়া একটি মত্রে প্রদেশ করা মানিতে হইবে। এই দুইটা কাজই ইতিপূর্বেই গবন র-জেনারেলের অভিযাকা বলে সমাধা হইয়াই গিয়াছিল নয়া গণ-পরিঘদে গবনরি-জেনারেলের আদেশ-বলে ৮০ জন মেয়র করা হইয়াছিল ৪০ঃ২০ কবিয়া। পুর্বিশ্লার ক্লক-শ্রমিক প টি'বিশেষতঃ তার নেতা হক সাহেব এই বাংস্থার প্রতিবাদ ক িয়াছিলেন । আওয়ানী লীগের সভাপতি মওলানা ভাষানীও এই পাাংটি-শবস্থা মানিয়া লইতে অসলত হন। এই লইয়া আওয়ানী লীগ ওরণিক্র কিটি ও আওয়ানী লীগ-ভুত এম এল এ দের যুক্ত সভার একাধিক ঠৈক বসিযাছিল। খুব জোরদার আলোচনা হইয়াছিল। শহীদ সাহেবের কথায় শেষ পর্যন্ত এটা জ্ঞানা গিয়াছিল যে পূর্ব-বাংলার প্রতি নিধিছের প্রাতিটি-ব্যবন্থা ম্যানিয়া না নিলে নয়া পরিষদ গঠনে গবন'র-জেনারেল ও পশ্চিম পাকিন্তানী নেতারা রাঘী হইবেন না। অগত্যা আওয়ামী লীগ এই প্রতিনিধিছের প্যাভিটি মানিয়া লইয়াভিল। কিছ এটা পরিকার বোধান হইয়াছিল যে শুধু নয়া গণ-পরিষদের বেলাই এই भःथाा-भाषा बानिया लख्या इटेल । बढी जन्नावी वावना इटेरव । द्रवादस्तर জন্য এটা হইবে না। এ সুত্রই নয়া গণ-পরিষদ গঠনের আগের কথা।

কিন্ত মারিতে গবন'রের ডিনার টেবিলে বদিয়াই আমরা বুঝিলাম, এই সংখ্যা-সামোর দাবি পশ্চিম পাকিস্তানদের স্থায়ী দাবি। গশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা পাকে-গুকারে মোলায়েম ভাষায় আমাদেরে বুঝাইয়া দিলেন, বেজীয় আইন-পরিষদে বরাবরের জন্ম এই সংখ্যা-সামোর বাবস্থানা হইলে পশ্চিম পাকিস্তানবাসী কোনও শাসনতন্ত্রগ্রহণ করিবেনা।

## बाजनी किंद्र शकान वहत्र

আক ইউনিট ক্যাপারেও তারা এই আটিছত গ্রহণ করিলেন। কথাবার্তার আমাদেরে সমবাইরা দিলেন, ওটা পশ্চিম পাকিন্তানীদের নিজস্ব ঘরোরা ব্যাপার। আমরা পূর্ব-পাকিন্তানীদের ও-ব্যাপারে কথা না বলাই ভাল। আমরা অবশেষে নিম্নলিখিত শর্তে পশ্চিম পাকিন্তানী নেতাদের এই দুইটি দাবি মানিয়া লইতে রাষী হইলাম। (১) শুধ্ প্রতিনিধিছে নয়, চাকরিবাকরি শিল্পনানিজ্ঞা, অর্থ বন্টন, সেনাবাহিনী ইত্যাদি স্ব-তাতেই সংখ্যা-সাম্য হইবে; (২) পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন দিতে হইবে; (৩) যুক্ত-নির্বাচন প্রথাপ্রবর্তন করিতে হইবে; (৪) বাংলা ও উদুক্র পাকিন্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে।

(৪) মারি-চুক্তি

আলোচনা দুই দিন ব্যাপী চাব-পাঁটে বৈঠকে সমাপ্ত হইল। নবগঠিত পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশের গবনর ও গণ-পরিসদের অস্থায়ী
চেরারমান জনাব শুরমানীর চেরারেই এই আলোচনা সভার বৈঠক
চলিতে থাকিল। প্রতিদিন দুই-এক ঘণ্টা করিয়া গণ-পরিষদের বৈঠক
চলিত। বৈঠক শেষে নেতারা চেয়ারম্যানের চেম্বারে সম্বেত হইতেন।
আন্কেক্ষণ ধরিয়াই এই আলোচনা চলিত। নবাব শুরমানী সাহেব
ঠাণ্ডা থেযানে ও মিঠা য্বানের রাশভারী, ভদ্র ও পণ্ডিত লোক। বুদ্দি
ভার চানকোর মত ভীক। তারে তর্কের ধারা ও আলোচনার এপ্রোচ
হাদরগ্রাহী। প্রধানতঃ তারই মধ্যক্ষতায় অবশেষে পাঁচ দফার এবটি চুক্তিপ্রের মৃদাবিদা চুড়ান্ত হইল। এই পাঁচটি দফা এই ঃ

- (১) পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট
- (২) পূৰ্ণ সাঞ্চলিক স্বায়তশাসন
- (०) সকল ব্যাপারে দুই অঞ্লের মধ্যে সংখ্যা-সাম্য
- (৪) যুক্ত নিৰ্বাচন
- (d) वारल-डेप्' दाष्ट्र जावा

প্রথমে বির হইয়াছিল প্রধান মন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ও নবাব ওরমানী মুসলিন লীগের, প্রকারান্তরে পশ্চিম পাকিন্তানের, পক্ষ হইতে এবং জনাব

### के विद्यामिक बादि-भाक् है

হৃক সাহেব ও জনাব সুহরাওয়াদী সাহেব অবিভক্ত যুক্তফন্টের, প্রকারান্তরে পূর্ব পাকিন্তানের, পক্ষ হইতে উক্ত চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করিবেন। উক্ত निजाप्तत मर्था अधानमन्नी सादान्त्रम जानी, नवाव अत्रमानी ও बनाव महीप অংহরাওয়ার্সীর দন্তথত হওয়ার পর নবাব গুরমানী আমাদের জানান যে হক সাহেব দম্ভথত করিতে অম্বীকার করিয়াছেন। আমরা বিশ্বিত দুঃখিত ও চিত্তাযুক হইলাম। আঞ্চলিক পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের ও যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে পূর্ব-পশ্চিম পাকিন্তানের মধ্যে এই আপোদ হওয়ায় সকলেই খুশা হইয়াছিলেন। সারা দেশে এবটা নতুন উৎসহে উদ্দীপনার ম্পন্দন ও আশার আলো দেখা দিয়াছিল। হক সাহেবের মত প্রতীন ও দুরদর্শী নেতা এনন একটি চুভিতে স্বাক্ষর করিলেন না কেন তা আমরা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। ও মানী সাহেব তঁরে স্বাভাবিক রসিব তা পূর্ণ ভাষায় আমাদেরে হক সংহোহের আগপতির ক **র**ণ বুগাইয়া দি**লেন।** দে কারণ এই বে হাচ সাহেব শহীত সাংগ্রেবনে পুরিশংলার প্রতিনিধি মনে করেন না। কাজেই তঁর সাথে চিনি প্রান্য পক্ষে সম্ভাত করিতে রাধী নন। পুলবাংশার প্রতিনিধিকারে তথার আতাইর রহমান ও **আবুল ম**নমুর দন্তথত বিলে হক সাহেব কড়াত দিতের হী আছেন। হক সাহোর শহীদ সাহেবকে অপায়ে বরি রে ম লেবেই এ কথা লিলাছেন এতে আমাদের কোনও দলেহ রহিল না ৷ ফলে আনাট্র রহনান ও আমি দম্ভথত দিতে অস্বীকার বরিলাম এম হাম্সাহের ও এই নাহেবের দস্তবতেই চুক্তি-পত্র সম্পাদনের জন্য যিব করিলাম । বি ও শহীদ সাহেব আত্মাদের এই মনোভাবের প্রতিবাদ করিলেন এবং দন্তবত নিতে জ মাদেরে রামী করিলেন । কাজেই দুই অঞ্লের পক্ষ হইতে গুইজন করিয়া চারজনের বদলে চারজন করিয়া আট জনের দন্ত।তের ব্যবস্থা হইল। পুর পাবি স্তানের পক্ষ হইতে আতাউর রহমান ও আমার দস্ত৴ত হওয়ায় পশ্চিন পাকিস্ত নের পক্ষে চৌধুনী মোহাম্মদ আলী ও ডাঃ খান সাহেবের দন্তখত লওয়া হইল। ৮ই জুলাই পারিখে নবাব গুরমানী সংবাদ পরে এক বিঃিতে 'এক স্থসংবাদ' **রূপে এই চুক্তিনামার কথা ঘোষণা করিলেন** । এই বিশ্বতিতে তিনি ব**লিলেন एव ऐक्स जकत्वत्र मरदायबनक द्वाल बरे इक्तिमामा मन्ना**निक स्टेशाह्य ।

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

### (৫) প্রধান মল্লিছের সমবোডা

এই চুক্তি সম্পাদন দেশের সর্বত্র একটা নতুন আশার সঞ্চার করিল বলিয়া আমি অনুভব করিলাম। য'।দের সাথেই আমার আলাপ হইল তাঁদের সকলেই ो মতের বলিয়া মনে হইল। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস হইল যে বাস্ত বিকপক্ষে এই দিন হইতেই পাকিস্তানের ভিত্তি স্থাপিত হইল। এই বিশাদের আঁরেকটি কারণ ছিল এই যে পাঁত দ্ফার বাস্ত-বায়নের এই টা গ্যার নিও আম্রা পাইয়াছিলাম। দে গ্যারাটি ছিল এই ষে পাঁচ দফার অভিরিক্ত একটি অলিখিত শর্ত ছিল শহী সাহেবের প্রধান ম প্রিয়। শহীদ সাহেবের প্রধান মন্ত্রির লোন্ড হাজিগত দাতি ছিলানা। পীচ দফার রূপায়নের জন্ই জিল হৈ। অপ্রিক্ষে 🕆 👌 গাঁচ দফা ছিল পাবিস্তানী জাণীয়দার বনিয়াদী মদলা । এবটু গুলীভোরে চিম্বা করিলেই বোঝা যাইবে যে 🤰 পাঁচটি দুফাই পরম্পরের সহিত জ্ঞাগংগিদাবে জড়িত। পশ্চিম পাকিত নের নে রারা দুই অঞ্লের মধ্যে প্রতিনিধি ছর প্যারিট দাবি করিলেন পুর্ন পানি স্থান সংখ্যা- ওকস্করেক তাঁরে। ভার করেন বলিয়া। পশ্চিম भावि खानी जारेक्त मन रहेए जा मुक्त र तिवाब ऐक्स एण यपि भावि हैं। মানিতে হয়, তবে পূর্ব পালি স্তানীরা পুথক নির্বাচনের মাধ্যমে মাইনরিট না হইয়া যায় দে ভয়টা দুর কবিবার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বস্তুতঃ পৃথক নির্বাচনে হিন্দুদের আসন (পূর্ব-প্রাকেন্তানের ক্রোটার এক-চতুর্থাংশ) পর্ব-পাকিস্তানের কেটা হইতেই যাইবে। পৃথক-নির্বতনে মুদলিম ভোটারদের কাছে হিন্দু প্রতিনিধিদের কোনও দারিত্ব থাচিবে না ' তারা পৃথক দল कदिता। तन अवश्वास मृत्र लिंग लीग यपि आवात एम मान्यत्व जात शास, ভবে দে পাটি'তে পশ্চিম পাণি ভানের মুদলিন মেম্বাদের মোকাবিলায় পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম মেরওরা সংখ্যালঘু হইয়া পড়িবেন। স্থতরাং পূর্ব-পাকিন্তানী প্রতিনিধিরা যাতে সাম্প্রদায়িক দলে বিভক্ত না হইয়া 🔄 চাবছ थाकिएड भारत रमखन युक्त-निर्वाहन অভ্যাবস্থক। पुरेष्टि অঞ্চলের মধ্যে সাধারণ গণতত্ত্বের ব্যতিক্রমে হদি প্রতিনিধিত্বের ভার-সামা আনিতে হর, তবে সেটা করা বৃজ্ঞিসংগত হইবে কেবলমাত্র দুইটি অঞ্চলকে লাহোর-প্রভাব-ভিত্তিক দুইটি 'অটনমাস ও সভারেন' স্বতন্ত রাষ্ট্রীর সর্বা করনা করিরা।

# ঐতিহাসিক মারি-পাাক্ট

সেই অবস্থার পাকিন্তান ইইবে সত্যিকার ফেডারেল রাষ্ট্র। তা যদি হর তবে চেডারেশনের সকল ক্ষেত্রে: চাকরি-বাকরিতে, শিল্প-বাণিজ্যে, কেন্দ্রীর ও বিদেশী সাহায্য বন্টনে, এবং দুই অঞ্চলের ভৌগোলিক দুরম্ব বিবেচনা ক্রিরা দৈছবাহিনিতেও, ভার-সামা আনিতে হইবে। প্র-পাকিন্তানীরা বাতে পশ্চিম-পাকিন্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভেদ-নীতি চালানোর স্বযোগ না পার সে জন্ম के সব প্রদেশ ভাংগির। পশ্চিম পাকিস্তানকৈ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায় এক প্রদেশ করিতে হইরে। এটা ঘদি উটিৎ বিবেচিত হয়, তবে পশ্চিম পাকিস্তানীরা যাতে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ভেদ-নীতি চালানোর স্থযোগ না পায় যুক্তনি গাঁচনের মাধ্যমে দেটাও স্থানিশ্চিত বরিতে হইবে। তাছাড়া আরেক কারণে পশ্চিম পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্রীয় সত্তা হইতে হইবে। প্র-িশাবিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ন্ত শাসনের দাবি-মোতাবেক রেলওয়ে, ডাক ও তাব, টেলফেনে, রডকাস্টিং সেচ এবং গাাস ও পানি-বিশ্বাৎ সর্বরাহ প্রভৃতি বড়-বড় বিষয় আঞ্চলিক সরকারের হাতে দিতে হইবে। সে কারণেও পশ্চিম পানি স্থানকে একটিমাত্র প্রদেশে রূপা স্থরিত করা দরকার। বস্ততঃ প্রধানতঃ এই যুক্তিতেই পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতারা পুথ-পাকিস্তানী নেতাদেরে এক ইউনিটের নীতি গ্রহণ করাইতে পারিয়াছিলেন। বাংলা ও উদুকে দুইট সম-মর্য্যায় রাইভাষা করার দাবিকে পশ্চিম পাবিস্তানী নেতারা নিজেরা প্যারিটি দাবি করার পরে আর ঠে হাইয়া রাখিতে পারিলেন না।

বত্তঃ পশ্চিম পাকিন্তানের প্রতি পূর্ব পাকিন্তানের হিল এটা নয়া এপ্রাচ্ । শহীদ নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পার্টি নীতি-হিসাবেই এটা গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে গণ-পরিষদের প্রথম বৈঠবেই এই নয়া-নীতি ঘোষণা করা হয়। শহীদ সাহেব তথন মন্ত্রিসভার মেম্বর ছিলেন বিলয়া নিজের মুথে এই নীতি ঘোষণা না করিয়া আমার মুথ দিয়া কওয়াইয়াছিলেন। আমার বক্ত,তায় আমি বলিয়াছিলামঃ পূর্ব-বাংলায় মুসলিম লীগ নেতৃত্ব মনে করিতেন পশ্চিম পাকিন্তান চায়টি প্রদেশে বিভক্ত থাকাই পূর্ব পাকিন্তানের স্বার্থের অনুকুল। তাঁরা বিশাস করিতেন, এই বিভেদের স্ব্রোগ লইয়া পূর্ব পাকিন্তানীয়া করাচি বিদ্য়াই গোটা

## রাজনীতির প্রকাশ্ বছর

পাকিন্তান শাসন করিবে। ঢাকার সায়ন্তশাসন নিবার দরকার নাই।
আমরা আওয়ামী লীগাররা এই নীতিতে বিশ্বাসী নই। আমরা চাই
পশ্চিম পাকিন্তানের সবগুলি প্রদেশ ঐক্যবদ্ধ হইয়া পূর্ব-বাংলার সমান
সায়ন্ত-শাসিত হউক। সমান ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী স্বায়ন্তশাসিত পূইটি
অঞ্চলের বুঝা-পড়া ও আদান-প্রনানের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী
পাকিন্তান গড়িরা উঠুক, এটাই আওয়ামী লীগের নীতি ও আদর্শ।"
সমবেত পশ্চিম পাকিন্তানী মেম্বরা তুমুল হর্ব-ধ্বনি ও করতালিতে এই
নীতিকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে আদান-প্রবানের বেলা
ভারাই 'বাংগালকে হাইকোট' দেখাইয়াছিলেন।

## (৬) ক্বধক-শ্রমিক পার্টি'র দলীয় সংকীর্ণতা

किन महीन मारहरतत्र श्रवानमधिरङ्ग नाविषे। श्रां-शाकिन्छारतत मकरनत দাবি ছিল না। বরঞ বু রুফ ু নেটর অক্সতম প্রধান অংশ কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও তার নেতা হক সাহেব শহীদ সাহেতের প্রধান মন্ত্রিছেব বিরোধীই ছিলেন। এর কোনও নীতিগত কারণ ছিল না। বাজিগতই ছিল বেশী। মাত্র পাঁচ-ছয় মাদ আগে ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অভিযামী লীগ পার্টি যুক্তটে নেতা হক সাহেবের বিরুদ্ধে যথন অনাস্থা-প্রস্তাব দের এং যার ফলে যুক্তফণ্ট ভাংগিরা যায়, দেই সময় আমি উভর দলের কাছে একটি আপোস-প্রস্তাব দিয়াছিলাম। দেটি ছিল এই: যুক্তফ্রণ্টের প্রাথে শিক নেতা হক সাহেব এবং কেন্দ্রীয় নেতা শহীদ সাহেব, এটা যুত্তকট পাট' ফর্মাল প্রস্তাবাকারে মানিয়া নিতে ছইবে। কৃষক-শ্রমিক-পাটির অনেকে এবং আওয়ানী লীগ পাটির কেছ-**दिह बर्डे कम्'ला भा**निया लरेट दायी हिल्लन। कि**ड म**रीन मार्ट्य শ্বরং এই আপোসে বাজিগতভাবে স্কিয় সাপোটা না দেওয়ায় শেষ প্য'ত এই ফম'লা গৃহীত হয় নাই। ফলে যুক্তফট ভংগিয়া যায়। হক সাহেবের দল প্রধান-মন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর সাথে মিশিয়া তর-তদবির করিয়া পূর্ব-বাংলার মধিছ দখল করেন।

এই পরিবেশে কেল্রের প্রধান মন্ত্রিরে জন্ম শহীদ সাহেবকে কৃষক-শ্রমিক

## वेष्ट्रामिक मावि-भगक्षे

পার্ট্ট সমর্থন করিবে, এটা আশা করা বাতুলতা। পশ্চিম পাকিল্পানী নেতারা এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মোহাত্ম আলীও এটা জানিতেন। তব্ মোহাত্মদ আদীর, সম্ভবতঃ, আড়ালে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা আমাদের সাঞ্চে এই অলিখিত চুক্তি করিয়াছিলেন এবং আমরা তাঁতের ওয়াদায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম। পূর্ব-পাকিন্তানের প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার সাহেব গণ-পরিষদের মেম্বর না হইয়াও মারিতে হাফির হইলেন এবং মোহাত্রৰ আলীর প্রধান মন্ত্রির বহলে রাথিবার চেটা-তদবির করিলেন। আবু হোমেন সরকার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাজনৈতিক বর্তমান মতভেদ আমাদের দে বন্ধুর নষ্ট করিতে পারে নাই। তঁরে সাথে দেখা করিলাম। অনেক তর্ব-বিওর্ক করিলাম। বোঝা গেল, তিনি হক সাহেবের নির্দেশেই মোহালদ আলীর সমর্থন তথা শহীদ সাহেবের িরোধিতা করিতেছেন। পু ,-বাংলার গণ-প্রতিনিধি ইতিহাসিক নি নচন-বিজয়ী যুক্তজ্ঞতিব দুই অংশ আজ ক্ষমতা দথলের আশার পরাজিত কেন্দ্রীয় সরকারেই দুইটি মুরুবিব ধরিয়াছিঃ তাঁরো ধরিয়াছেন মুদলিম লীগ নেতা মোহালদ আলীকে: আমরা ধরিয়াছি স্বকারী ক চারি বছুবাট গোলাম মে হাত্মকে: অনুষ্টের কি পরিহাদ ! উভয় বন্ধুই দুঃখেব হাসি হাসিলাম ৷ কিছ তথন বুঞি নংই, পরে বুঞ্য়িছিলাম, ব্যূবর 🐧 দুঃখের হাসির নিত্তে এলটি মিত্রিক হাসিও হাসিয়াহিলেন। তার কারণ ছিল। প্রােশেক মন্ত্রি লখলের বেলা খাখাদের মুক্তির ভাঁকি দিয়াছিলেন। তাঁদের মুক্তির বথা ঠিক রাখ্যাছিলেন। এচলের প্রধান মান্ত্রিরের বেলাও আমাদের মুকব্বি আবার ফাঁকি দিতে পারেন, বন্ধুবরের নিচ্কি হাসির তাই ছিল তাৎপর্য।

আমার নিজের এবং আমাদের দলের আরও দুই-একজনের সে আশংকা ছিল। কিন্ত শহীদ সাহেব আমাদের সন্দেহকে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিতেন। প্রচলিত কনভেনশন অনুসারে এবার প্রধান মন্ত্রীকে পূর্ব-পাথি স্তানী ছইতেই হাইবে। কারণ বড়লাট গোলাম মোহাত্মদ পশ্চিম পাকিস্তানী। সে হিসাবে ভূতপূর্ব যুক্তফণ্ট অর্থাৎ আওয়ামী লীগ বা কেন এদ, পি-র একজনকে প্রধানমন্ত্রী করিতেই হাইবে। পূর্ব সম্পোতা মতে এমং হক

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

সাহেব প্রধান মহিত্বের প্রার্থী না থাকার সকলেই ধরিয়া লইজেন শহীদ সাহেবই একমাত্র প্রার্থী এবং বোগাতাম তিনি অপ্রতিশ্দী এ অবস্থার কে এস পি র কেউ-কেউ বিশেষতঃ বন্ধুবর আবু হোসেন তলে-তলে বগুড়ার প্রধান মদ্ভিত্ব বহাল রাখিবার চেটা করিতেছেন, এ ওজবে আলাদের অনেকেই বিশেষ আমল দিলেন না। কারণ কৃষক-শ্রমিক সদস্তরা মুসলিম দ্দীগারকে প্রধান-মন্ত্রী করিবেন, এটা অবিধাস্ত। কিন্তু পর-পর দুইটা আক্রিক ঘটনায় বা ঘোষণার আমরা আওয়ামীরা নিরাশ হইলাম; কোনও কোনও কে এদ পি নেতা দাঁত বাহির করিলেন ; মুসলিম লীগ-নেতারা আস্তিনের নিচে মুচ্ কি হাসিলেন । चरेना वा (चायना न्दे के वह : कनाव अत्रवानी आवारनर कानारेरणन, বোরতর অমুহতা হেতু গবন র জেনাড়েল করাচি হইতে নড়িতে পারেন না। কাঙেই তাঁর মারি আদা ও মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন উভয়টাই স্থাপিত। পররাষ্ট্র-মন্ত্রী ইস্কালর মির্ঘ: আমাদেবে একটা টেলিগ্রাম দেখাইয়া বলিলেন. আফগানিস্তান আমাদের সীমান্তে বিপুল দৈরবাহিনী স্নাবেশ করিয়াছে । সম্ভবতঃ আমাদের দীনাত্তে প্রবেশ করিয়াছে। কাজেই এটা মধিসভা भूनर्गरेतन्त्र ङना भागास्त्रतः म्बर नहाः।

কটন কাল শেষ করিয়া গ্র-পরিষদ ১২ই জুলাই মূলতুবি হইয়া গেল। ৮ই আগস্ট বরাচিতে পরবর্তী অধিবেশন হওয়া স্বির ইইল। আমরা কভিপর বন্ধু মারি হইতে আধাদ কাশ্মির সরকারের রাজধানী মোষাফ্ফরাবাদ গেলাম। যুল্ধ-বিরতি সীমারেশা পর্যন্ত জ্ঞান বভিলাম। পাকিস্তান সরকারের কাশ্মির দফভরের দেকেটারি মিঃ আযকার দিং এসং পি ও আযাদ কাশ্মির সরকারের চিফ্ থেকেটারি মিঃ আযকার দিং এসং পি ও আযাদ কাশ্মির সরকারের চিফ্ থেকেটারি মিঃ আযক্ষার হাসান দিং এসং পিং আমাদের সংগে-সংগে থাকিয়া সকল প্রকার স্থা-মবিধার বাবস্থা করিলেন। আযাদ কাশ্মির হইতে ফিরিরার পথে আমি ও বন্ধুবর আতাউর রহমান এবোটাবাদে কাশ্মিরী নেতা জনাব চৌধুরী গোলাম আক্রাদের সংগে সাক্ষাং ও অনেক্ষণ আলাপ-আলোচনা করিলাম। তথা হইতে রাজলপিতি ও লাহেরে ঘুরিয়া আমরা ১৭ জুলাই তারিশে

# একইশা অধ্যায়

## আত্মঘাতী ওয়াদা (থলাফ

### (১) আওয়ামী লীগের বিপর্যর

৫ই আগস্ট তাথিখে পূর্ব-বাংলা আইন পরিষদের ম্পিবার-ডিপুট ম্পিকার নির্বাচন হইবে, এটা আগেই ঘোষণা করা হইরাছিল। আমি আগের দিন ৪ঠা আগস্ট তারিখে ঢাকা পৌছিলাম। ঐদিনই খবরের কাগবে পাড়িলাম, স্বহরাওয়ার্লী সাহেব ১০ই আগস্ট তারিখে করাচিতে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির বিশেষ বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। স্বহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রধান মন্তিত্ব সম্বন্ধ অধিকতর নিঃসম্পেহ হইলাম। ধরিয়া লইলাম প্রধান মন্ত্রিত্বের প্রাতিষ্ঠানিক অনুমোদন লাভের জন্মই এই সন্তা ভাকা।

শিকার-ডিপুট-শিকার নির্বাচনে আমরা হারিরা গেলাম। সরকার পদ্দ পাইলেন ১৭০-১৭৭ ভোট, আর আগুরামী লীগ পাইল ৯২-১৯ ভোট। আমি এতে নিরাশ হইলান না কারণ মন্তিং লাভে অসমর্থ হওয়ার পর আইন-পরিষদে মেজ রটি করার আশা সহজ ব্যাপার নয়। শুধু মাত্র মুসলিম-ভেটে গণ-পরিষদের নিবাচনেই দেখা গিয়াহিল মুসলিম মেখরদের মধ্যেও আগুরামী লীগ মেজরিটি নয়। তার উপর শিশার-ডিপ্টি-শিকার নির্বাচনে হিন্দু মেখররা হক সাহেবের দলের পক্ষে ভোট দিবেন, এটা জানাই ছিল। এর একাধিক কারণও ছিল। আমাদের দেশে পার্টি-আনুগতা এখনও দানাবাধে নাই। তাছাড়া সরকারী দলে থাকিলে নিজ-নিজ নির্বাচনী এলাকার জন্ম শৌ কাজ করা যায়, এটাও বাস্তব সতা। কাজেই প্রাদেশিক আইন-পবিষদের এই পরাজয় মানিয়াই লইয়াছিলাম। কিছ প্রাদেশিক পরিষদের এই পরাজয় মানিয়াই লইয়াছিলাম। কিছ প্রাদেশিক পরিষদের এই পরাজয় মানিয়াই লইয়াছিলাম। কিছ প্রাদেশিক পরিষদের এই পরাজয়

#### রাজনীতির পঞাশ বছর

এই প্রার্থনা করিতে-করিতে আমরা পরদিনই করাচি রওয়ানা হইলাম। কিছ করাচি রওয়ানার আগেই আর একটি খবর পাইলাম। সেটি এই যে অস্থ্রতা-হেতু বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ ছুটি নিরাছেন; তার জায়গায় ইছালর মির্বা অস্থায়ী বড়লাট হইয়াছেন। সংবাদটিকে আমি শুভ মনে করিলাম না। কারণ আমাদের নেতা স্থ্র্রাওয়াদীর সাথে যা-কিছু ওয়াদা-সওগল ও কিরা-কুরুক করিয়াছেন সবই গোলাম মোহাম্মদ সাছেব; মির্বা সাছেব তেমন কোনও ওয়াদার বাধ্য নন। নিজের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি হইতে গলা ফসকাইবার মতলবেই গোলাম মোহাম্মদ অস্থ্রতার অসুহাতে সাময়িকভাবে গা-ঢাকা দিলেন কিনা, তাই বাকে জানে?

করাচি গিয়াই পড়িলাম একদম ত্যেপের মুথে। গিয়া দেখিলাম মুসলিম লীগ পাট'র লিড'র নিবাচনে বিষম প্রতিযোগিতা ও তদুপযোগী প্রচারণা চলিতেছে। প্রতিব্লিতা বওড়ার মোহামদ আলী ও চৌধুরী মোহাত্মদ অ লীর মধ্যে। বগুড়া যদি লিডার নির্বাচিত হন, তবে মেঞ্জিটি পার্ট'-লিডার হিদানে তিনিই প্রধানমন্ত্রী থাকিয়া যান। কারণ তিনি বাংগালী। পক্ষণতারে চৌরী মোহাত্মদ আলী যদি লিডার নির্নাচিত হন, তবে যেহে তু তিনি পশ্চিম পাকিন্তানী, সেই হেতু তিনি প্রধানমন্ত্রী হইবেন না, তিনি হুহুরাওয়াদীকে প্রধানমন্ত্রী করিবার সুপারিশ করিবেন। এ অবস্থায় বওড়ার বদলে চৌধুরী মোহালেদ আলীর লিডার নির্বাচিত হওয়াই আমাদের স্বার্থেব অনুকুল। কাজেই আমরা অর্থাৎ জনাব অতোউর রহমনে, মুজিব্র রহমনে ও আনি চৌধুরী মোহামেদ আলীর পক্ষে ক্যানভাসে লাগিয়া গেলাম। আসলে ক্যানভাস করিবার কিছুই व्यामात्मत हिल ना। পुर्द-भावि द्यात्मत कानख (मदतरे गुमलिय लीता ছিলেন না। মুদ্লিম লীগ পার্টির সব বয়জন মেবংই পশ্চিম পাকি-স্থানী। তাঁদের কারও উপর আমাদের কোনও প্রভাব ছিল না। কাজেই আমাদের ক্যানভাসের কানাকড়ি মূল্য ছিল না। সেক্থা আমরা সরলভাবে স্বীকার করিলাম চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সহ মুদলিম শীগ বন্ধদের কাছে। তবু তাঁরা আমাদেরে রেহাই দিলেন না। যুক্তি

## অথিবাতী ওঠাদা খেলাফ

দিলেন যে পশ্চিম পাকিন্তানী মুসলিম লীগারদের উপর আমাদের কোনও প্রভাব না থাকিলেও পশ্চিম পাকিন্তানী আওয়ামী নেতাদের ত আছে। তাঁদের মারফতেই আমাদের কাজ করা উচিত। কতকটা এই যুক্তিতে এবং কতকটা চৌধুরী মোহাত্মদ আলীকে খুশী রাখিবার জন্ত আমরা ক্যানভাসে নামিয়া পড়িলাম। কে এস পি নেতাদের কেউ-কেউ আমাদের এই অবাংগালী-প্রীতির কঠোর নিশা করিলেন। বাংগালী বগুড়ার নেতৃত্ব ও প্রধান মান্তত্ব খসাইবার মত অশুভ ও অন্তায় কাজ করিয়া পূর্য-বংলার স্বার্থ-িরোধী কাজ করিতেছি বলিয়াও শুধু মুসলিম লীগাবেরা নয়, অনেক কে এস পি নেতাও আমাদের কাজেব প্রতিবাদ করিলেন। আমরা তাঁদের বিকপ সমালোচনা অগ্রাহ্ম বরিয়া চলিলাম। আমাদের বৃক্তি সোজা। মুসলিম লীগাপাটির নেতা বাংগালী বগুড়া হইলে তিনিই প্রধানমন্ত্রী হইবেন। আর অবাংগালী চৌধুবী মোহাত্মদ আলী হইলে চুক্তি ও প্রথা-মত শহীদ সাহেব প্রধানমন্ত্রী হইবেন।

### (২) বিশ্বাস ভংগ

প্রবিদ্যার থাকে। বিকালেই মুসলিম লীগ পার্টির লিডার নিয়াচন।
আসহা আগ্রহাতিশয়ে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশনাল
এসেমরি বিল্ডিং এ গিয়া লাইবেরির বই-পুসুক ঘাটিয়া সমর কাটাইতে
লাগিলাম। বস্ততঃ আশনাল এসেম্রির লাইবেরিটি দেখিয়া আমি প্রথম
দিনেই এত মুদ্দ হইলাছিলাম যে পরবর্তীবালে করারি থালাকালে
অধিকাশে সময় আমি এই লাইবেরিতে কাটাইতাম। যা হতক, লাইবেরিতে
বিসিয়া নবব পাইলাম, মুসলিম লীগ পাটির সভা হইলা গিলাছে। চৌধুরী
মোহাল্প আনী লিডার নির্বাচিত হইলাছেন এ। অর্থ শহীদ সাহেব
প্রধানমন্ত্রী হইলা গিয়াছেন। কাজেই আমার আনল আর ধরে না।
শহীদ সাহেবক এই শুভ সংবাদ দিবার জন্ম ছুটিয়া লাইবেরি হইতে
বাহির হইলাম। শহীদ সাহেব তখনও আইন মন্ত্রী। তার বিসবার
ঘর আমার জানা। ওটা এসেমেরি বিল্ডিং এর দক্ষিণ অংশে। লাইবেরিটা

### রাজনীতির পঞ্চাল বছর

বিল, ডিং এর উত্তর-পূর্ব অংশে। কাজেই বিল, ডিং এর পূব দিককার দীর্ম, বারালার সবটুকু মাড়াইরা আমাকে শহীদ সাহেবের কামরার বাইতে হইবে। সি ডি্ঘর পার হইরা খানিকদ্র আসিতেই খোদ চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেবের সাথে দেখা। হানিমুখে সালামালেকু । দিরাই বলিলাম : কংগ্রেছ্লেশন্ব, '। চৌ ুরী সাহেবও হাসিমুখে বলিলেন : 'ওয়ালেকুম সালাম : মেনি থাাংক্স'। বলিয়া অতিরিক্ত নুইরা সালামের জ্বাব দিলেন ও মুসাফেহা করিলেন। আর কোনও কথা না বলিয়া বাস্ততার সংগে সামনের দিকে অগ্রসর হইলেন। আরিও শহীদ সাহেবের তালাশে আগ বাড়িলাম। দেখিলাম, তিনি অপর দিক হইতে আসিতেছেন। মুখ-ভরা হাসি লইরা দুরু হইতেই দ্রায গলায় বলিলাম : শুনছেন ত ? চৌধুবী মোহাম্মদ আলী লিডার ইলেকটেড হৈয়া গেছেন।

শহীদ সাহেব কোনও ভাবাস্তর না দেখাইয়া সহস্থভাবে বলিলেন ঃ হাঁ শুনেছি।

গতি না থামাইরা আমার হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

আমি বাললাম: এইমাত্র চৌধুনী সাহেবের সাথে আমার দেখা ছইছে।

শহীদ সাহেব বিশ্বর প্রকাশ করিয়া বলিলেন ঃ এরই মধ্যে ? বেশ তারপর ?

আমি: তার শর আমি তাঁকে কংগ্রেছলেট করলাম

শহীদ সাহেব: বেশ করেছ। বিস্কৃতিনিও কি তোমাকে কংগ্রেচুলেট করেলেন?

'একথার অর্থ কি ? তিনি আমাকে কংগ্রেচুলেট করবেন কেন ?' — আহি বলিলাম।

শহীদ সাহেব গন্ধীর হইরা উঠিলেন। ব**লিলেনঃ** তবে তিনি ভোমাকে কংগ্রেচ্লেট করেন নাই ? অশুভ লক্ষণ।

অ'মি: এতে আপনি অশুত কি দেখলেন?

শহীদ সাহেব ঃ বোকারাম ! কিছুই বৃঞ্তেছ না? তার গুয়াদা রক্ষার ইক্ষা থাকলে তিনি ভোষাকেই কংগ্রেছলেট করতেন।

#### আৰহাতী ওয়াদা খেলাফ

এতক্ষণে শহীদ সাহেবের কথার ভাংপর্য বৃথিলাম। কিন্ত তাঁর এই সক্ষেত্রক আমি অমূলক বলিয়া উদ্ধাইয়া দিলাম।

বাসায় কিরিলাম।

গর্থের দিন। লখা বিকাল। তবু বিকালের চা খাইতে প্রার সন্ধা হয়-হয়। এয়ন সময় খবর পাইলাম: বওড়া প্রধান মন্তিছে পদত্যাগ করিয়াছেন। নয়া মন্তিসভা গঠনের জভ শহীদ সাহেব কমিশন পাইয়াছেন। লওনের বি∙ বি∙ দি∙ হইতে এই ঘোষণা করা হইয়াছে। পাকিস্তান রেডিও হইতে না হইয়া বি∙ বি∙ সি• হইতে ঘোষণা? হইতে পারে। আমরা এখনও য়টশ ডমিনিয়ন ত!

চৌধুবী মোহাম্মদ আলী তবে নিজের ওয়াদা স্থকা করিয়াছেন।
শুক্ব আলহামদুলিলাহ। ধলবাদ চৌধুরী সাহেবকে। এলন ধার্মিক
সভাবাদী লোকটির প্রতি কি অক্যায় সলেহই না করিভেছিলাম। আমরা
সবাই ছুটিলাম ক্লিফটনে শহীদ সাহেবের বাড়িতে। গিয়া দেখি
এলাহি কারবার। কি ভিড়। সি\*ড়িতে পর্যন্ত লোক ভতি। হইবে
না ভিড়। প্রধান মন্ত্রীর বাড়িত।

অতি কটে ভিড় ঠেলিয়া উপরে উঠিলাম। ভিতরে শেলাম। কামরা ভিতি লোক। সাহেবের সাথে ৫দখা হইল। দেখা হইল মানে আমরা তাঁকে দেখিলাম। তিনি আমাদেরে দেখিলেন কিনা সেটা জানিবার উপার নাই। কির আমরা ধরিয়া নিলাম তিনি আমাদিগকে দেখিয়াছেন। লিডারের বেলা অধিকাংশ সময়ই অমন ধরিয়াই নিতে হইও। তাই আমরা ওজবের কথা বলিলাম। কমিশন আসিয়াছে কিনা জিগ্রাস করিলাম। উপস্থিত সকলেই প্রায় সমস্বরেই বলিলেনঃ ওটা ওজব নয়, সতা। অনেকেই নিজ কানে বি বি সি শুনিয়াছেন বলিলেন। কমিশন আসিল বলিয়া। সব ঠিক আছে। স্বয়ং বড়লাটের বাড়ির খবর। টাইপ-টুইপ হইতে একটু সময় কি আর লাগে না? শহীদ সাহেব মৃদু হাসিয়া বুঝাইলেন বজাদের কথা সতা। কম্পিত বুকে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অনেকে আসিলেন; তার মধ্যে অভিসার চেহারার লোকও ছিলেন অনেক। তারা স্বাই আসিলেন শহীদ সাহেবকে কংগ্রেছলেট

#### रक्षाचारी चित्र लक्ष्मण वस्त

শীৰিতে। বড়লাটের ক্ষমিলন জাইরা কেউ আসিলেন না। ইডিমধ্যে বন-ঘন বরুরী টেলিকোন আসিডে লাগিল। টেলিফোন হাতে নিরাই করেকবারই শহীদ সাহেব আমাদের সবাইকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। শোপনীর কথা! হইবে না গোপনীর? সম্ভবতঃ বড়লাটের সাথেই প্রধান মন্ত্রীর কথা! প্রতিবারই বেশ অনেককণ কথা বলার পর আমাদেরে ভিতরে ডাকিলেন। ইতিমধ্যে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীও তাঁর সংগে দেখা করিরা গেলেন। কিন্ত উভরের মধ্যে কি কলা হইল আমরা ক্ষানিলাম না। সন্থার পর শহীদ সাহেব আতাউর রহমান, মৃত্তিবুর রহমান ও আমি এই তিনকনকে তাঁর গাড়িতে লইরা বাহির হইলেন। সোলা গিরা হাবির হইলেন অস্থায়ী বড়লাট ইস্থানর মির্যার বাড়িতে।

### (৩) ষড়যন্ত্ৰ

মির্বা সাহেব বড়লাট হইয়াছেন বটে কিন্তু তখনও বড়লাট ভবনে উঠিয়া ঘান নাই। ভিক্টোরিরা বোডের অদ্রে যে বাড়িতে তিনি আগে হইতে থাকিতেন সেখানেই রহিষাছেন। বোঝা গেল, টেলিফোনে বথ। হইরাই ছিল। কারণ দেখিলাম মির্বা সাহেব দরকায় দিড়াইরা আমাতের জন্তু অপেকা কবিতেছেন। শহীদ সাহেব ভিতরে গেলেন না। আমবা থি, মান্থিটিয়া দ'কে মির্বার হাতে সমর্পণ করিয়া তিনি খানিক পরে আসিতেছেন বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মির্ধা সাহেব অ'মাদেরে লইরা ছাইংক্সমে চুকিলেন। আলোচনা
তিনি একতরফা ভাবেই শৃরু কবিলেন। তিনি যা বলিলেন তার
সারমর্ম এই যে শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করার ইচ্ছা তাঁর নিজের
এবং পশ্চিম পাকিস্তানী নেছাদের সকলেরই আছে। কিছ আমরা
নিজেরাই শহীদ সাহেবের কেসটা খারাপ করিতেছি কড়া-কড়া শর্ত দাবি
করিয়া। আমরা যদি একই নরম না হই, তবে শহীদ সাহেবের
প্রধানমন্ত্রিছ বিপর হইতে পারে। আমরা জবাবে বলিলাম যে নুতন
কোনও শর্ত-টর্ত ত আমরা দেই নাই; মারিতে যে পাঁচদফা চুক্তিনামা
সাক্ষরিত হইরাছিল তাতেই ত আমরা অটল আছি। মির্যা সাহেব

## वास्वाकी अग्रामा रहेगांक

শ্রাধা নাড়িয়া বৃদ্ধিলেন: শ্রাধি চুড়ির চুটের বেলী আমরা দাবি করিছেছে। প্রমাণ স্থরপ ভিনি বলিলেন যে তফসিলী হিন্দু নেতারা তাঁর সাথে দেখা করিয়। বলিয়াছেন যে আওয়ামী লীগ নাকি তাঁদের লগু নিদিট করেক বছরের জনাও রিষার্ভেগন দিতে রাষী না। এটা নাকি তাঁদের সংগে চুক্তির খেলাফ। বর্ণহিন্দু নেতাদের অনেকে মির্ধা সাহেবের সাথে দেখা করিয়া নাকি ভফসিলীদের এই দাবি সমর্থন করিয়াছেন। মির্ধা সাহেব আরও বলিলেন যে আমরা প্যারিটির ব্যাপার নিয়া বাড়াবাড়ি করিতেছি।

আমরা তিনজনেই মির্বা সাহেবের এইসব কথা অস্থীকার করিলাম। প্রমাণ স্বরূপ মারি-চুক্তি-পত্র দেখিতে তাঁকে অনুবোধ করিলাম। তিনি বলিলেন: 'হাতে পাঁজি মংগল বারের' দরকার কি ? তাঁর কাছে ঐ চুক্তিনামার এক কপি আছে। এখনই তা দেখা যাইতে পারে। মির্বা সাহেব ঘন্টা বাজাইয়া তাঁর সেক্টোরিকে মারি-চুক্তি-নামা আনিতে বলিলেন। সেক্টোরি সাহেব অলক্ষণেই এক টুকরা টাইপ-করা কাগ্য হাবির করিলেন।

এবটা দন্তখন্তহীন কাগবের টুকরা। আমাদের মুথের ভাব লক্ষ্য করিয়াই মির্যা সাহেব বলিলেনঃ ওটা অবশ্য অরিজিনাল নয়, টুকুপি। আমরা তিন বন্ধুতে এক সংক্ষে ঝুকিয়া পড়িয়া কাগবটি পড়িয়া ফেলিলাম। কাগবটিতে পাচ-দফা এইভাবে ইংরাজীতে লেখা আছেঃ

- (১) ওয়ান ইউনিট
- (২) রিজিওগাল অটনমি
- (৩) প্রানিটি ইন রিপ্রেযেণ্টেশন
- (৪) জ্বেণ্ট ইলেকটরেট উইথ রিষার্ভেশন ফর শিভিউল্ভ কাস্ট্ হিন্দুয় ফর টেন ইয়াদ'
- (৫) ट्रे (में हे नार् अरहत्वय- हे मूं ७७ दिश् नि ।

আমরা অবাক হইলাম। প্রতিবাদ করিলাম। এটা মারি-চ্জির উ কেপি নির, বলিলাম। দুই নম্বর দফার 'রিজিওস্থালা অটনমির' আংগে 'ফুল' কথা ছিল, সেটা বাদ দেওয়া হইয়াছে। তিন নম্বর দফার প্যারিটির পরে ''ইন অল

#### রাজনীতির পঞাশ বছর

রেস্পেক্টসের' স্থলে ''ইন রিপ্রে:হণ্টেশন''লেখা হইয়াছে। চার নমর দফায় 'উইথ রিষার্ভেশন ইত্যাদি'' কথা নৃতন যোগ করা হইয়াছে।

এইসব পরিবর্তন কে করিল ? কবে করিল ? স্বাক্ষরিত চুক্তি-নামার কোনও পরিবর্তন করার অধিকার কারও নাই। আমরা অরিজিনাল চুক্তি-নামা দেখিতে এবং দেখাইতে বড়গাটকে অনুরোধ করিলাম। খুব জোরের সংগেই বলিলাম, দুরভিদন্ধিমূলে কেহ বড়লাটকে ঐ বিকৃত নকল দিয়াছেন।

বড়লাট মির্যা সাহেব উক্ত নকলের খাটির লইয়া আমাদের সাথে তর্ক করিছেন না। বর্ঞ তিনি প্রথমে তফসিলী হিন্দুদের জন্ম রিযার্ডেশনের প্রয়োজনীরতার উপর বক্ত,তা করিলেন। দশ বছর নাই হোক, অন্ততঃ পীচ বছর দিতে আমাদের আপত্তি করা উচিৎ নয়, এই উপদেশ আমাদেরে দিলেন। আমরা মির্যা সাহেবের মূল্যবান বক্ত,তার সারমর্ম হ্যম করিতে-করিতে বিদার হইলাম। কারণ ইতিমধ্যে শহীদ সাহেব বয়ং আমাদেরে নিতে আসিলেন। আমনা তিন বয়ুই মির্যার বথা একই রক্ম বুঝিলাম। তা এই যে (১) মির্যাসাহেব এবং সন্তবেদ্ধা মূদলিম লীগ-নেতারা কংগ্রেম ও তফসিলা হিন্দুদের সাথে এবটা পৃথক সমঝোভার চেটা করিতেছেন বা করিয়া ফেলিয়াছেন; (২) মুসলিম লীগ-নেতারা শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করার ওয়াদা হইতে গলা ফদ্কাইবার সাধ্যমত চেটা করিতেছেন।

বজ্লাটের নিকট হইতে ফিরিবার পথেই গাড়িতে শহীর সাহেবকে সব কথা বলিলাম এবং আমাদের আশংকার কথাও তাঁকে জানাইলাম। সব শুনিরা শহার সাহেব বলিলেনঃ 'কোনও চিন্তার কারণ নাই। সব ঠিক আছে। হয়ত আগামাকালই একটা স্থাবর পাইবে।'

আমরা আশ -নিরাশার মধ্যে রাত কাটাইলাম বটে, কিন্তু পর্যদিন
৮ই আগস্ট সঙাই স্থবর পাইলাম। মুদলিম লাগ পাটির তরফ হইতে
একটা ধোগণা খবরের কাগবে বাহির হইবাছে। তাতে বলা হইয়াছে,
মুদলিম লাগের বৈঠকে মুদলিম লাগ-আভ্যামী লীগ কোয়েলিশনের
দিদ্ধান্ত হব করা হইয়াছে। শহীদ সাহেবকে কোয়েলিশনের নেতা
হিদাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। ঐ সংবাদে আরও বলা হইয়াছে বে

#### আত্মতাতী ওয়াদা খেলাফ

শহীদ সাহেব তাঁর ময়িসভার নামের তালিকাও প্রস্তুত করিরা ফেলিয়াছেন। পরদিনই শপথ-গ্রহণ কায' সম্পন্ন হইবে।

বৃজিলাম আমাদের সন্দেহ অমূলক। শহীদ সাহেবের কথাই ঠিক।
যতই হউক, তিনি আমাদের চেরে বেশী খবর রাখেন ত। ঐ সংখাদটির
সংগে-সংগে আরেকটি খবরও ঐদিনকার কাগ্যে বাহির হইয়াছে। তাতে
চৌধুকী মোহাম্মদ আলী বলিয়াছেন যে মুদলিম লীগ পাটি চৌধুরী
সাহেববেই মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষমতা দিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিরাছে। আমরা
চৌধুরী সাহেবের ঘোষণা ভাল অর্থেই গ্রহণ করিলাম। মুসলিম লীগ
পাটি তাদের লিডারকে মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষমতা ত দিবেই। সেই
ক্ষমতা-বলেই ত তিনি শহীদ সাহেবকে মন্ত্রিসভা গঠনের অনুরোধ করিবিন এবং শহীদ সাহেবকে কমিশন করিবার জন্ত বড়লাটকৈ মুপারিশ
তিনিই করিবেন। পালামেন্টারি পদ্ধতি অনুসারে মুল্লাটের উপর
মেজকিটি পাটির লিডারের সে স্থপারিশ বাধাকর হইবে।

সেদিন ৮ই আগস্ট ছিল গণ-পরিষদের বৈঠক শুরু হওরার কথা।
আমরা সে বৈঠকে গেলাম। জনাব গুংমানীর সভাপতিছে-পরিষদের
বৈঠক বদিল। কিন্তু তথনও মন্ত্রিসভা গঠিত না হওরার গণ পরিষদের কাজ
হইতে পারিল না। পরবর্তী ১২ই আগস্ট তারিখে স্পিকার ডিপুটি
স্পিকার নির্বাচন হইবে ঘোষণা করিরা ঐ তারিখ পর্যন্ত পরিষদের
বৈঠক মুলতবি হইল। গণ-পরিষদ মুলতবি হওরার মন্ত্রিসভা লইরা ভরনা
করা ছাড়া আমাদের আরে কাজ থাকিল না। এমন অবসর পাইলে
আমি সাধারণতঃ সিনেমা দেখিরাই সময় কাটাইতাম। কিন্তু আজ ভ
সিনেমা দেখা মার না। আজ আমাদের নেতা শহীর সাহেবের প্রধানমন্ত্রী হওরার কথা। তার প্রধানমন্ত্রিছে পাঁচ-দফা ছুক্তির সাফল্যে
পূর্ব-বাংলার ভাগ্য তথা সারা পাকিস্তানের ভবিষাৎ নির্ভর করিতেছে
সরল আত্তরিকতার সংগেই তথন এ কথা বিশাস করিতাম। কাজেই
এতবড় গুরুতর দারিছ ফেলিরা সিনেমা দেখা ত যার না। দেশের

কৈছ সারাদিনটা অমনি-অমনি গেল । কিছুই ঘটল না। শহীদ সাহেব (৩৮১)

#### রাজনী ির পঞান বছর

কমিশন প'ইলেন না। পর্বদিন ৯ই আগস্ট ও কমিশন আদিল না। লাভের
মধ্যে খবর পাইলাম যে মুসলিম লীগ-নেতারা কে এস্ পি ও তফ দিলী
সহ কতিপর হিন্দু নেতার সাথে দেন-দর্মার চালাইয়াছেন। এমনও
খবর পাইলাম যে ১৩ জন কে এস পি ও ও জন হিন্দু মেম্ব বিনা-শর্তে
চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর প্রখানমন্ত্রি মাানয়া লইবার ইচ্ছা প্রকাশ
করিয়য়াছেন। কে এস পি র বন্ধুদের সংলে সাক্ষাৎ করিয়া কভাতা অস্বীকার
ফরিলেন, তবু আমরা তাদের কাছে আমাদের অভিমত বাজ করিয়া
বলিলাম : 'যদি শহীদ সাহেশকে প্রধানমন্ত্রী মানিতে আপনাদের আপত্তি
খাকে, ততে হক সাহেবকেই প্রধানমন্ত্রী মানিতে আপনাদের আপত্তি
খাকে, ততে হক সাহেবকেই প্রধানমন্ত্রী করুন, আমরা আওয়ামী লীগ তা
মানিয়া লইব। তবু পূর্ব-বাংলার প্রতিনেধিদেরে দুই ভাগ হইতে দিব
না।' আমদের কথা দুই চার জন কে এস পি নেভা উৎসাহের সংগে
প্রহণ করিলেন এবং পার্টিতে আলোচনা করিবেন বলিখা কথা দিলেন।
এইবা পরে দুঃখের সংলে জানাইলেন যে ব্যাপার অনেকদুর অগ্রসর হইরা
গিরাছে, এখন আর পিছাইবার উপার নাই।

সারাদিনই শহীদ সাহেবের বাসায় যাতারাত করিয়। বাটাইলাম। জানিতে পারিলাম, চৌধুরী মোহাম্মদ হাল্পী ঐদিন একাধিকবার শহীদ সাহেবের সহিত মোলাকাত করিয়। তঁপেক ডিপুটি-প্রধানমান্ত্র অফাব করিয়াছেন। নামে মাত্র চৌধুনী সাহেব প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন। আগলে ডিপুটি-প্রধানমন্ত্রী শহীদ সাহেবই প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন। এই ধরনে বথা চৌধুরী সাহেব তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ মিষ্ট ও বিনয়-নম্ব ভাষায় বলিয়া প্রতাবিক লোভনীয় করিবার চেই করিয়াছেন। শহীদ সাহেব নিজে এবং আমরা সকলে এই প্রভাব প্রত্যাথান কারলাম।

সন্ধার দিকে শহীদ সাহেব তাঁর 'থি মানিটিরাস' আতাউর বহমান,
মুদ্ধিবুর রহমান ও আমাকে এক কোণে ডাবিরা নিরা বলিলেন:
তোমরা একুণি পালাব হাউসে গুরমানী সাহেবের সংগে দেখা
কর।'

আমরা তখন পশ্চিম পাঁকিতানী নৈতাদের প্রতি আছা হারাইরাছি।

#### আত্মতাতী ওক্লাদা খেলাফ

কাজেই বলিলামঃ 'গুরুমানী সাহেবের সাথে দেখা করিয়া কোনও লাভ আছে ?'

শহীদ সাহেব বলিলেনঃ 'লাভ-লোকসানের কথা নয়। গুরুষানী সাহেব তোরাদের তিন জনের নাম কনিয়াই তাঁর সাথে দেখা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তোরাদেরে পাঠাইব বলিয়া আমি ওয়াদা করিয়াছি।'

### (৪) আশা কুছকিনী

নেতার গুরাদা রক্ষার জন্য কতকটা, আর মানুষের আশার শেষ
নাই বলিরাও কতকটা, আমরা গুরমানী সাহেবের সাথে দেখা করিতে
পাঞ্জাব হাউদে গেলাম। শহীদ সাহেবের গাড়িতেই গেলাম গলোকজন
আমাদের জন্য সিঁড়িতেই দাঁড়াইরা অপেকা করিতেছিলেন। বোঝা গেল,
জামাদের পাঠাইরা শহীদ সাহেব গুরমানী সাহেবকে ফোন করিরা
দিরাছেন। লোকজনের মধ্যে অফিসার-গোছের একজন আমাদের পথ
দেখাইরা গুরমানী সাহেবের গুইংরুমে নিরা গোলেন। চুকিরাই দেখিলাম
একদম 'হাউস ফুল।' এক চৌধুবী মোহাত্মদ আলী বাদে পাঁচ্ম
পাকিস্তানের সকল প্রদেশের নেজারা সেখানে জমায়েত হইরাছেন।
জনাব গুরমানী ছাড়া দওলতানা, চুক্রিগড়, দন্তা, খুবো, রাশদী, ভালপুর ও
হারুনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যোগা। সকলে উঠিলা অতিবিক্ত
তাথিমের সাথে আমাদেরে অভার্থনা করিলেন। আমরা না বদা পর্যন্ত কেউ
বিনিলেন না। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ! আমরা তিন বন্ধুতে চাওয়া—
চাওয়ি কবিলাম। সব ফতেহ! কোনও আশা নাই।

গুবমানী সাহেবই পথমে কথা বলিলেন। তিনি প্রথমে আমাদেরে জানাইলেন বে চোধুৰী মোহাত্মদ আলী একটা যক্ষণী কাজে আটকিয়া বাওয়ায় তাঁরে আসিতে একটু দেরি হইবে। ইতিমধ্যে আমাদের আলোচনা চলিতে থাকুক। আলোচনার বিষয় কি আমরা জানিতাম না বলিয়া আমরা চুপ করিয়া রহিলাম। গুরুমানী সাহেব তাঁর অভাব-সিদ্ধ মিঠা ববানে ডিপ্লমাটিক ল্যাংগুরেজে অনেক আকাশ-পাতাল ভ্রমণ করিয়া বা বলিলেন তার সার্ম্বর্ম এই: শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করিবার

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছয়

পথে বিপুল বাধা স্চষ্ট হইয়াছে। সেদৰ বাধার মধ্যে মাত্র দুইটির কথাই তিনি বলিতেছেন। প্রথমতঃ আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিল্তানের মেজরিটি পার্টি' নয় । তবু তাঁরো প্রধানমন্ত্রিছ এবং তার সাথে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বারত-শাসন ও সর্ব-বিষয়ে প্যারিটি দাবি করিতেছেন। নিরংকুশ যুক্ত-নির্বা-চন দাবি করার দূরণ হিন্দু দ্দস্যরাও আওয়ামী লীগকে সমর্থন কবিতেছেন না। পক্ষান্তরে হক সাহেবের যুক্তক্রট পার্টি পুর্ব-পাবিস্তানের মেজরিটিপার্টি হইযাও প্রধানমন্ত্রির দাবি করিতেছে না। চৌধুরী মোহাত্মদ আলীবেই তাঁরা প্রধানমন্ত্রী করিতে রাষী আছেন। প্যারিটি ও আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধেও তাঁদের কোন দাবি নাই। এর উপর হিন্দু মেম্বররাও হক সাহেবের পার্টি'কেই সমর্থন করিলেছন। এ অবস্থায় শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করিতে মুসলিম লীগ পার্টিকৈ আর নিচুপ্রেই রাষী করান যাইতৈছে না। বিভীয়তঃ শহীদ সাহেব পশ্চিন পাকিস্তানের অনাতম বিশিষ্ট ও সম্মানিত মুবালম লীগ নেতা জনাব খুরোর বিরুদ্ধে বিযোদ-গার করিয়া অবস্থা এমন তিজ করিয়া ফেলিয়াছেন যে গুরুমানী সাহেব সহ উপস্থিত স¢ল নেতার সমবেত চেটা সংস্থে মুসলিম লীগ পাটি'-মেম্বরগণকে শহীদ সাহেবের প্রতি নংম করা ঘাইতেছে না। সেজ্ঞ খ্যমানী সাহেৰ সহ উপত্তিত স্বল লীগ-নেতাই খুব দুঃখিত। শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করিবার যে ওয়ানা তাঁরা করিয়াছিলেন, সে ওরাদা রক্ষা করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁরা নির্ভিশর লক্ষিত।

বলিলেন বটে লচ্ছিত কিন্তু কারও মুখে লচ্ছার কোনও লক্ষণ দেখিলাম না। তাছাড়া নবাব শুরমানী সাহেবের মেহমানদারিও নবাবের মন্টে। তাঁর এক তরকা মিষ্টি বক্ত,তার সাথে-সাথে আমাদের মধ্যে প্রচুর মিষ্টিকেক-পেটিদ্ ও চা-কাফি বিতরণ করা হইতেছিল। উপস্থিত সকলে সে সব গলাধঃকরণে বান্ত থাকার তাঁদের চোখে-মুখে লচ্ছার ভাষ থাকিলেও তা ধরা সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে গুরমানী সাহেবের মিঠা বক্ত,তার আমরা এমন আমুদা হইরা গিরাছিলাম যে তাঁর চা-বিকুটের মিটতা আমাদের তেমন মুখরোচক হইল না। আমরা গুরমানী সাহেবের এই ভয়তার অভার ভাকার হাজার হাজার বছবাদ দিয়া বিদার হইলাম।

#### আৰ্ঘাতী গ্ৰাদা খেলাফ

## (৫) চৌধুরী মন্ত্রিসভা

প্রদিন ১০ই আগস্ট চৌধুরী মোহালদ আলী মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করিলেন। যুক্তফ্রন্ট নামে ফ্রন্ধন-শ্রমিন পার্টি', কংগ্রেস ও তফ্রসিলী সকলেই মন্ত্রিস লইরা সে মন্ত্রিসভায় থোগ দিলেন। স্বরং হক সাহেব চৌধুরী মোহালদ আলীর অধীনে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হইলেন। আওয়ামী লীগার ও কে এস পি রা একই সোমারসেট হাউসে অধবা নিকটবর্ত্তী বেলুচ মেসে থাকিতাম বলিয়া আগের রাত্রেও কৃষক-শ্রমিক-পার্টি কে পার-দ্যা ছজি সাদাশর আমাদের সহখোগিতা অক্লার করিরাছিলাম। কিছ তারা তথন মন্ত্রিস লইর ই বাস্ত। আমাদের কথাকে তারা বোধ হয় ভাংগানির মত্রব মনে করিলেন। তাদের মধ্যে একমাত্র হামিন্ল হক চৌধুরী ও মোহন মিনা সাহেবই আমাদের প্রস্তাবের আত্রিকতার বিশাস করিলেন বলিয়া মনে হইল। কিছ তাদের উপদেশও অগ্রাহ্য করিয়া হক সাহেব বখন প্রদিন বিনাশর্তে নিক্রেম ম্বাছা-হানিকর মন্ত্রিস্থ গ্রহণ কছিলেন তখন মোহন মিরা দুঃখিত হইলেন এরং হামিদুল হক মন্ত্রিছ লমতে অস্থাকার করিলেন।

পরদিন ১১ই আগস্ট আতাউর রহমান, মুদ্ধিবুর রহমান ও আরি এক বুজ বিশ্বতি দিলাম। তাতে পাঁচ-দফা-চ্জির উল্লেখ করিলাম। যুক্ত-অল্ট একটু শাক্ত হইলে বে আমরা ঐ সব শর্ত আদার করিতে পারি-ভাম, সে কথাও বলিলাম। আমাদের অন্তবিরোধের কলে ১১৫৪ সালের অতবড় জরটা এমনি করিরা বার্থ হইরা গেল।

এরপর আমাদের অপ্যিশনের পালা শুরু। প্রথমেই আসিল দাবেক গ্রন'র-জেনারেল কর্তৃক রচিত ৩৯টি বেআইনী অভিকাল দূরত করার বিল। ফেডারেল কোটের রায়ে নির্দেশ দেওরা হইরাছিল যে ঐ আইনওলি নরা গণ-পরিষদকে দিরা ভ্যালিভেট করিতে হইবে। এইওলি হইরা যাইবার পর আসিল পশ্চিম-পাকিতান এক্ত্রীকরণ বিল। অভিকালরপে এ ব্যবদা ইভিপ্রেই প্রযুক্ত হইরা গিরাছিল। ব্যাপাটাকে আইন-সন্মন্ত করা মাত্র। তব্ আমরা ইহার জাের বিরোধিত। করিলাম। ভিন কারণে ঃ (১) পশ্চিম পাকিতানের এক্ত্রীকরণের সাথে অবিক্রেভচাবে জড়িত

#### রাজনীতির প্রাশ বছর

পূর্ব-বাংলার স্বার্থ-সম্পর্কিন্ত পাঁচ-দফা-চুক্তির অন্ত'ভুক্ত অক্সান্ত বিষয় বাদ দিয়া একত্তরফা-ভাবে এই বিল আনা হইয়াছে। (২) পদিম পাকিন্তানের স্থায়ন্ত-শাসিত প্রদেশ সমূহের গণভোট বাতিরেকে শুধু মুসলিম লীক্ষ পার্টির দলীর চাপে প্রদেশগুলি ভাংগিয়া দেওয়া হইতেছে। (৩) প্রদেশ-গুলির অন্তিত্ব বজার রাথিয়া আঞ্চলিক স্থায়ন্ত-শাসিত ধোনাল ফেডারেশমরূপে চারটি প্রদেশ ও দেশীর রাজ্যগুলি একত্র করার বদলে উইাদের অন্তিত্ব বিলোপ করির গোটা পশ্চিম পাকিন্তানকে একটি প্রদেশ কর্মা হইয়ছে। বিরোধী দলের পক্ষ হইতে আমিই প্রথম বজ্তা করিলাম। আমার স্থদীর্ঘ বজ্তার মূলকথা ছিল দুইটিঃ (১) পূর্ধ-বাংলার দাবি মন পাঁচ-ক্ষা-চুক্তি কার্যকরী করাঃ (২) পশ্চিম পাকিন্তানের প্রদেশ সমূহের স্থায়ন্ত কার্যকরী করাঃ (২) পশ্চিম পাকিন্তানের প্রদেশ সমূহের স্থায়ন্ত লাম্বন্ত ত্বেশন করা। লাহোরের পাকিন্তান টাইমস্ব, আমার এই প্রস্তাবকে 'মনস্কর প্লান' নামে যথেই পাবলিসিটি দিয়।ছিলেন।

মুণলিম লীগের দলীর শৃংখলার খাতিরে বিভিন্ন প্রাদেশিক নেতৃরশ্ব সকলেই সরকারী বিল সমর্থন কবিলেও ডলে-তলে অনেকেই এবং গণ-প্রিক্ষের বাইরের প্রায় সকল নেতৃরশই এই প্রান সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু মুণলম লীগ-পার্টি বৃজ্জেণ্টের সমর্থনে মেজরিটির স্টিম-রোলার চালাইয়া এক ইউনিট আইন পাশ করাইয়া ফেলিলেন। এটা ১৯৫৫ সালেক ৩০শে সেপ্টেম্বরের ঘটনা। দুই দিন পরেই ৩রা অক্টোবর গবন র-জেনারেলের অনুমোদন সহ উক্ত আইন গেবেট হইয়া গেল। ৬ই অক্টোবর নয়া প্রদেশের গবন র হইলেন নখাব মুশতাক আহমদ গুরমানী। অভিগালের-বলে-প্রতিষ্টিত পশ্চিম পাকিন্তানের গবনের তিনি আগে হইডেই ছিলেন এবার ডাং খান সাহেবের প্রধান মন্ত্রিকে নয়া মহিদভাক গঠিত হইয়া গেল। সম্বই রেডিই ছিল। ১৪ই অক্টোবর জাবেতা ভাবে

(৬) শাসনতম্ভ রচনা অতঃপর ১৯৬৬ সালেন ৯ই জানুনারি হইছে: শাসনতম রচনার- হাজ

#### আত্মৰাতী ওরাদা খেলাক

দেওরা হইল। সর্ব-সম্মত শাসনতঃ রচনার জন্ত আমরা সকল 2 করি চেটা করিলা**ল। পাকিন্তানের** বয়স আট বছর হইয়া ঘাওয়ার পরেও শাসনতম রচিত নাহওয়া একটা পরম লচ্ছার ও দুর্ভাগ্যের বিষয় ছিল। এ সম্বন্ধে প্রিশন দল ও অপ্রিশন দলের স্বাই এবমত হইলাম। সেজকু শাসন্যন্ত্র রচনার কাজে সহযোগিতা করিতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত 😉 আগ্রহনীল ছিলাম। অপ্যিশন বলিতে তথ্ন কার্হতঃ এক আভ্যামী লীগ গোড়াতে কিছুদিন অপ্যিশনে ব্সিয়া অবশেষে হামিদ্ল হক চৌধুরী সাহেবও মন্ত্রিসভায় যোগ বেওগার আৎরামী লীগ ব্যভিত আর য<sup>\*</sup>ারা অপ্যিশনে র**হি**লেন, তাঁদের মধ্যে জনাব ফিরোম থ<sup>\*</sup>া নূন ও নবাব মোষাফফর আলী কিযিলবাস ও আযাদ পাকিস্তান পাটির এবমাত্র প্রতিনিধি মিয়া ইফতিথারুদিন এবং 'স্বামান' মুগলিম লীগ-মেম্বর জনাব ফ্যলুর রহমানের নাম উল্লেখযোগ্য। পূব-বাংলার স্বায়ত্ত শাসনের वराभारत बैता कि आखहाभी मोरात ममर्थन ना कतात मामनकत्रक ना-মুখী কবিবার ব্যাপারে এরা কোনও কাজে লাগিলেন না। ফলে পাঁচ দফা মারি চুক্তি কার্যাকরী করিবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ বার্থ হইলাম। যুক্ত-নিরাচন প্রথাও গ্রহণ করা হইল না। আফালিক স্বায়ত শাসন ত দ্রেই থাকিল। 'প্রাদেশিক' সায়ত্ত শাসনকে অধিকতর সংকৃতিত বরা হইল। আমাদের সকল চেটা বার্থ হওয়ায় আমরা 'জীবন-মরণ শংগ্রাথেব পথ' বাছিয়া লইলাম এবারও আমি অপ্যিশনের 'ও প্রিং ব্যাট্স্ম্যান' হইলাম। এর অণ্রেই আমি ১৬৭টি সংশোধনী দাখিল করিয়া রাখিরাছিলাম। সাধারণ আলোচনার বিত্তে প্রথম বজা হিসাবে আমি এক নাগাড়ে দুই দিনে সাভ ঘন্টা সময় সইয়াছিলাম। অবশ্য এই সাত ঘন্টার মধ্যে ডিপুটি-ম্পিকারের বাধা দানে অনেক সময় নই হইয়াছিল। তবু আমার বজ্জার (১) প্র-বাংলার পূর্ণ আঞ্চলক স্বায়ত্ত শাসনের অ বশ্যকতা; (২) ভৌগোলিক অবস্থাৰ হেতু অৰ্ধনৈতিক বিভিন্নতা ; (৩) ঐতিহ্নিক ও কৃষ্টক পাৰ্থকা ; (২) পূর্ব-বাংলার প্রতি ক্রিমিন্যাল ওলাসীন্ত; (৫) রাষ্ট্রের আয়ের প্রার সবচুকু পশ্চিম পাৰি**তানে ৰা**য়ের ভন্নাৰহ পরিণাম, ( ৬ ) অ**ৰ্থনৈতিক অ**সাম্য, (৭) हाकृतिरुकः भूर-वारमानीत स्वाहनीत व्यवचा ; (b) खिन नावव्यद्धका

#### রাজনীতির পঞাশ বছর

কেন্দ্রীর সরকার গঠনের খোজিকতা ও সন্তাব্যতা ইত্যাদি বিষরে বিস্তারিত আলোচনা করিতে পারিয়াছিলাম। ১৯৫৬ সালের ১৬ই ও ১৭ই আনুরাবির গণ-পরিষদের 'ডিবেট' বা প্রসিডিং এর সরকার-প্রকাশিত বিবরণী হইতে দেখা বাইবে যে বিনা-বাধার আমি অগ্রসর হইতে পারি নাই। কিন্তু অত বাধা দিয়াও ডিঃ ম্পিকার মিঃগিবন আমাকে কান্ত, বিরক্ত ও রাাগান্বিত করিতে পারেন নাই। আমি হাসিমুখে তাঁর বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। আমার ধৈর্য দেখিয়া আমার নেতা অপ্যিশন লিডার মিঃ প্রহরাতরাদী পর্যন্ত তাচ্ছাব হইয়াছিলেন। মিঃ গিবনের পূনঃ-পূনঃ বাধা দানে আপত্তি করিয়া তিনি বলিয়াছিলেনঃ মিঃ ডিপুটি ম্পিকার, বক্তাই অপ্যিশন দলের প্রথম বক্তা; তাঁকে বিনা বাধায় বক্ত,তা করিতে দিন। আপনি তাঁর বক্ত,তার ধারা প্রশ্ন নাও করিতে পারেন কিন্তু এটা তাঁর নিজস্ব ধারা।'

ডিপ্ট-স্পিকার মিঃ গিবন মিঃ অহরাওয়াদী কে বাধা দিরা বলেন ঃ
'কে বলিয়াছে আমি তাঁর বজু ভার ধারা পদল করি না? আমি তাঁর
ধারা খুবই পদল করি। আপনি এ ব হজু তার গোড়ার দিকে এথানে
ছিলেন না বলিয়াই আপনি শুনেন নাই, আমি এ র দলকে কি বলিয়াছি।
আমি বলিয়াছি: মিঃ আবুল মনস্বর একজন 'লাভেব্ল্ল্ল ইয়ার
(প্রিয়ভাষী উকিল)।'

ভনাব অহরাওয়ালী: 'সে কলা সতা। কিন্তু তবু আমি বলিতেছি যে আপনি বখন এর বন্ধৃতায় ঘনঘন বাধা দিতেছিলেন তখন আমি উন্দ্র পালে বিদিয়া এই কখাটাই ভাবিতেছিলাম: আমি নিজে অভ বাধা পাইলে একবিন্দু অগ্নসর হইতে পারিতাম না এবং বন্ধৃতার থেই হারাইয়া ফেলিতাম।'

( ৭ ) শাসনৱের বাঞ্ছিত মুলনীতি

আরি নাম-করা বাক্ষী নই। কিন্ত দেওয়ানী উকিল। এডকণ ধরিরা বক্ত,তা করিতে পারিয়াছিলাম আমার কাছে বিষর-বন্ত তথা-পরিসংখ্যা প্রচুর ছিল বলিরা। আমি অনেক বই-পুতক পড়ির। ঐ বক্তার কর তৈরার হইরাছিলাম। আমি কানিতাম, আমি মাঠে-

### আশ্বহাতী ওরাহা খেলাফ

মরদানে জনসভার বক্তৃতা করিতে যাইতেছি না, গণ-পরিষদে শাসন-তত্ত্বের কাঠামোর উপরে বজ্তা করিতে ধাইতেছি। আমার বজ্জার শাসন্তম্ন সম্পর্কে এই কয়টি মূলনীতির তপ্রিহার্যতা উল্লেখ করিয়া-ছিলাম: (১) পাকিস্তানের শাসনতম লংহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত হইতে হইবে। কারণ (ব) লাহোর প্রস্তাব একটি নির্বাচনী এরাদা। উহারই ভিত্তিতে ভারতের মুসলমান ভোটারবা ১৯৪৬ मारलत माधावन निर्वाहरन भाकिखात्नव भरक (छ। हे नियाहिल। (४) লাহোর প্রস্তাব তদানীস্তন ভারতের স্বায়স্ত শাসিত প্রদেশ সমূহের মধে। একটা পবিত্র চুক্তি। এই চুক্তির পক্ষগণের সকলের সম্রতি ব্যতিও কোনও এক পক্ষের ইচ্ছায় এই চুক্তির রুব-বদল হ'ইতে পারে না। (গ) লাহোর প্রস্তাব একটি দুংদর্লী, বান্তবধর্মী, স্থাচিন্তিত পরিকল্পনা। পাকিস্তানের ভোগোলিক অবস্থান, দুই অঞ্লের ভাষিক, কৃষ্টিক ও ঐতিহ্নিক পার্থ-কোর উপর ভিত্তি করিয়াই উহা রচিত হইয়াছে; (ঘ) মুদলিম লীগের পরবর্তী অধিবেশনের কোনও প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাব সংশোধিত বা পরবটিত হয় নাই; হইবার কে'নও কারণ ও অধিকার ছিল না: (৬) পা পাকিন্তানের ১৯৫৪ সালের সাধারণ নিবাচনে যুক্তকটের ২১ দ্রুণ নিবাচনী ওয়াদা লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত। পূর্ব-পাকিস্তানের উছা জাতীয় দাবি এবং পু। পাকিস্ত'ন' প্রতিনিধিধের উহা পবিত্র ওয়াদা। (চ) উক্ত ২১ দকা ওয়াদার ১১ ফায় থে তিন বিষয়ের কেন্দ্রীয় সরকারর কথা বলা হইয়াছে, উহা অবাস্ত:-অন্ধোলাবি নয়। স্বাধান-তার প্রাক্তালে টিশ সরকাবেব কেবিনেট মিশন যে গ্রাপিং সিস্টেম ও ফেড বেল কেন্দ্রীর সরকারের প্রস্তাব দিয়াছিল তাতেও তিন-বিষয়ের বেন্দ্রীয় সরকারের বাবস্থা ছিল। (ছ) লাহোর প্রস্তাবের ভিতিতে শাসন্ত রচিত না হইলে তা পরিণামে যে টিকিবেও না, দেশবাসী তা গ্রহণও করিবে না, সে কথা লাহোর প্রস্তাবের মধেই স্কুম্পষ্ট ছশিয়ারি স্বরূপ উচ্চারিত হইয়াছে।

লাহোর প্রস্তাব বাতিত অন্ত কোনও বুনিয়ানে যে পাকিস্তানের শাসনংম্ব রচিত হইতে পারে না, তা দেখাইতে গিয়া আমি বলিয়া

### AND FORMAL PROPERTY

- হিলাম : (২) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান আসলে পুইটি দেশ, (৩)
  উহাদের নামেশারা আসলে দুইটি লাতি; (৪) দুই পাকিস্তানের আসল
  সমশা রাজনৈতিকের চেরে বেশী অর্থনৈতিক; কারণ অর্থনৈতিক স্বার্থ
  দুইএর এক ও অভিন্ন নয়; (৫) সরকারী আর জনগণের ব্যর, সরকারী ব্যর
  জনগণের আয়, এই নীভিতে সরকারী ব্যর হইতে পূর্ব বাংলার কোনও
  লাভ হয় নাই; (৬) পূর্ববাংলা হইতে যে টাকা পশ্চিমে আদে,
  তা আর ফিরিয়া যায় না ' এটা কার্যতঃ একরোথা অর্থনীতি; (৭)
  এই একরোথা অর্থনীতিয় বিষম্য় পরিণাম কি ভাবে দেশের জনিট সাধন
  করিতেছে তা শেখাইতে গিলা আমি সরকারী স্টেটিস্টিক্স, হইতে
  বিস্তারিতভাবে 'ফ্যাক্ট,স্, এও ফিগাস' কোট' করিয়া দেখাইয়াছিলাম ঃ
- (ক) দেশের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবন্ধিত হওরার এবং 
  শুই অঞ্চলের মধ্যে মবিলিটি অব লেবার ও ক্যাপিটেল না থাকার
  সরকারী সমস্ত বায়ের, সরকারী গৃহ-নির্মাণাদি সাকুলা খরচের, সবটুকু
  স্থবিধা পশ্চিম পাকিস্তান পাইতেছে। পূর্ব-পাকিস্তান এর একবিশু
  স্থবিধা পাইতেছে না।
- (খ) শিল্প ও বৈদেশিক বানিজ্যের সব প্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাণিস্তানে স্থাপিত ও এখান হইতে পরিচালিত হওয়ায় এই সবের সকল স্থবিধাই আঞ্চলিকভাবে পশ্চিম পাশিস্তানের উন্নতি সাধন করিতেছে।
- (গ) দেশের রাজধানী পশ্মি পাকিস্তানে হওয়ায় ব্যাংকিং ইনশি-ওরেন্স ইত্যাদি সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস এবং নিদেশী মিশন সমূহের অফিস ও ক্রিয়া-কলাপ পশ্চিম পাকিস্তানে সীমাবছ পাকিতেছে। এ সবের আর্থিক স্থবিধা শুধু পশ্চিম পাকিস্তান পাইতেছে।
- (ঘ) সরকারী চাকুরিতে দেশের মোট রাজ্যের শতকরা পচিশ টাকার বেশী (তংকালে এনশ পঞাশ কোটির মধ্যে সাড়ে বর্ত্তিশ কোটি) বার হই-তেছে। কেন্দ্রীর সরকারের উপরের চাকুরির শতকরা একশটি এবং মধ্য ও নিয়-মধ্য চাকুরির শতকরা আশি-নকাইটি পশ্চিম পাকিস্তানীবা অধিকার করিয়া থাকার এই হইতে যে বিপুল আয় হয় তার সবইকু পশ্চিম পাকিস্তানীরাই পার। বারও হয় পশ্চিম পাকিস্তানেই। প্রতি বছর

## ज्यार की असर रे स्थापन

-পশ্চিদ পাবিভান-এই হারে এনী এও পূর্ব-সাবিভান এই হারে পরিব হুইতেছে।

(৩) দেশরক্ষা বাহিনীর পিছনে দেশের মোট রাজ্যের শতকরা ৬২ ভাগ (তংকালে এক শ পঞ্চাশ কোটির মধ্যে এক শ দশ কোটি) বার হর। দেশরক্ষা বাহিনীর কোনও বিভাগে পূর্ব-পাকিস্তানী অফিসার একরপ না থাকার এই বিপুল আর হইতে তারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। চাকুবি-বাকুরি ছাড়াও সরবরাহ বা নির্মাণকার্ষের কট্যাকটারি হইতেও তারা বঞ্চিত। ইহার ফল স্বরূপ প্রতি বছর এই বিপুল প্রিমাণ অর্থ পশ্চিম পাকিস্তান্তে ধনী ও তুলনার পূর্ব-পাকিস্তানকে গরিব করিতেছে।

এই ব্যাপারটাই পরিভার হইযাছিল নবাব গুরমানীর সাথে আমার কথা কাটাকাটিতে। আমি আমার বজ্তায় যথন উভন্ন পাকিস্তানের সমান অধিকার দাবি করিতেছিলাম, তথন আমার বজ্তায় বাধা দিয়া নবাব গুরমানী বলিলেনঃ বন্ধুবর গুলিয়া যাইতেছেন যে পাকিস্তান সর-কারের রাজ্পে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আসে শতকরা চৌরাশি টাকা; পূর্ব-পাকিস্তান দের মাত্র শতকরা ধোল টাকা।

জবাবে সরকারী হিসাবের খাতা দেখাইরা আমি বলিরাছিলাম: নবাব সাহেব একটু ভূল করিয়াছেন। পূর্ব-পাকিস্তানের দান শতকরা বোল নয়। আরও কম। মাত্র চৌদ্দ টাকা।

নিজের বিরুদ্ধে যুক্তি দিতেছি দেখিরা নবাব গুরমানী সহ পশ্চিমা নেতারা কৌতুহলে আমার দিকে চাহিরা ছিলেন। আমি তাঁদের আরও বিশ্বিত করিয়া বলিয়াছিলাম: 'বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান দের শতকরা চৌদ্ধ। কিছ পাকিস্তান হওয়ার বছর দিয়াছিল শতকরা ত্রিশ। আট বছরে শতকরা যোল কমিয়া হইয়াছে চৌদ্ধ। বছরে দূই কমিয়াছে। বাকী চৌদ্ধ কমিয়া শুল্ফে আসিতে লাগিবে আর মাত্র সাত্ত বছর। ১৯৬০ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের জমার খাতায় যথন শুন্থ হইবে, তথন আপনারা স্থায়তঃই বলিতে পারিবেন: পূর্ব-পাকিস্তান লোকসানের কারবার। ওটা লিকুইডেট করা বাইতে পারে।'

প্রকৃত ব্যাপার এই যে ব্যাংকিং ইনশিওরেলসহ সমন্ত শিল্প-বাণিকা
( ৩৯১ )

### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস করাচিতে হওরার পূর্ব-পাকিস্তানে অজিত সকল আর পশ্চিম প্যক্ষিতানের হিসাবে জমা করার স্থবিধা ছিল।

আমি বজ্তার উপসংহারে বলিরাছিলাম: 'আপনারা ভূগোলকে অগ্নাহা করিবেন না। মনে রাখিবেন ভূগোল ও ইতিহাস যমজ সহোদর। যদি ভূগোলকে আপনারা অস্বীকার কবেন, তবে ইতিহাস আপনাদেরে ক্ষমাকরিবে না। মনে রাখিবেন ইতিহাসের পুনরাবর্তন অবশ্বস্তাবী।'

গংলাকৈ পার্টি আমার এইসব আওনাদে বর্ণপাত করিলেন না।
মাথে হইতে পশ্চিম পাকিন্তানের বিশেষতঃ করাচির উদু কাগ্যসমূহ
আম র বিরুদ্ধে 'ধর্মদ্রেহ', 'দেশদ্রেহের' বিক্ষোভ তুলিলেন। আমার
বিচারের দাবি করিলেন। কেউ কেউ বিনা-বিচারে চৌদ্দ বছর জেলের
বা সংগেদার করিয়া গর্দান লইবার ফর্মায়েশ দিলেন। গণ-পরিষদে
'প্রিভিলেজ মোশন' আদিল। যথারীতি প্রিভিলেজ কমিটিও বিদল এবং
সম্পান্ধ দের তলবের ব্যবস্থাও হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হইল না।
কারণ সরকারী-দল তাদের পক্ষে।

পাশ্চম পাকিস্তান হইতে এই ধরনের প্রায় সার্বজনীন নিশা ও কঠোর-কর্কণ প্রতিবাশের ঝড়-তুফানের মধ্যেও আমার বুকে বল, অন্তরে সাখনা ও মনে আছা-বিশাস জাগরুক রাখিয়াছিল ঢাকা ও চাটগাঁও ছইতে প্রায় এবই সংগে অজানা বন্ধুণের কয়েকখানা মোবারকবাদের টেলিগ্রাম। ঐ সবগুলিতে বিভিন্ন উপাধিতে আমাকে তাঁরা ইঙিহাস-বিখ্যাত অমর বালা এড্মও বার্কের সাথে এবং আমার বজ্তাকে বার্কের ইটিশ পালামেন্টের বজ্তার সাথে তুলনা করিয়া প্রাপাত্তিক গোরব ও সম্মান দান করিয়াছিলেন। তার কোনটাতে আমাকে বার্ক-অব বেংগল, কোনটাতে বার্ক-অব-ইস্ট বেশলা, আর কোন কোনটাতে বার্ক-অব-পাকিস্তান বলিয়া আখ্যারিত করা হইয়াছিল। স্বত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্র গণ-মনের উল্লাসের প্রতীক হিসাবে ঐ সবের স্কৃতি আজও আমাকে আনশ্য শের বলিয়াই ওদের উল্লেখ করিলাম।

সরকার-পক্ষ স্টিম-রোলার চালাইলেন। আমগ্রাও দম্বর মত 'ফিলিবাস্টাকিং' শুরু করিলাম: বিনাযুদ্ধে নাহি দিব স্চাগ্র মেদিনী'।

### वाचवाठी अहामा व्यकाय

সংশোধনী, মূলতবি ও অধিকার প্রভাব এবং 'ধারাবাহিকতার নৃক্তা' (পরেষ্টদ্র- মব-অর্জার) ইত্যাদিতে সরকার পক্ষকে বাতিব্যস্ত রাখিলাম। আমরা আওরামী লীগের মেম্বররা বেশীর ভাগই ছিলাম আমাদের পাল'মেণ্টারি বর্তন্য সহস্কে সদা-সচেতন নিরলস কঠোর পরিশ্রমী ও কর্মবান্ত । দিনরাত অধারন মুদাবিদা ও পরামর্শ করিয়া শত-শত-সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করিলাম এংং পাহারা কুতা'র মত স্ব্দা ছাষির পাকিয়া চব্বিশ ঘণ্টা ঘেউ-ঘেউ করিতে থাকিলাম। আমি একাই আগেই ১৬৭টি সংশোধনী দিয়া রাখিরাছিলাম ! তারপর আরও বাড়াইয়া দুইশর উপর সংশোধনী প্রস্তাব পেশ বরিলাম। এব টিও বাদ না দিয়া প্রতি সংশোধনী পেশ ও তার সমর্থনে দুই-তিন বার পাঁচ-সাত মিনিট করিয়া বক্তৃতা করিয়া যাইতে লাগিলাম। সরকার পক্ষও নিশ্চরই আমাদের চেরে কম বৃদ্ধি রাখিতেন না। কর্মোস্তমও छारमञ्ज जामारम्य (हरत कम हिल ना। जामारमञ्ज कोगला अवाद তারা ঠিক করিলেন দিনরাত 'ননস্টপ' এদেম ব্রির অধিবেশন চালাইবেন ; এইখানে আমরা চালে হারিরা গেলাম। আমরা প্রতিবাদে ওরাক-चाउँ कतिलाम। जामात्र धकात्रदे मः भाषती माता शिल धव म তেতালিশটা ৷

এই বয়কটটা নিশ্চিতই আমাদের বোকামি হইয়াছিল। কারণ আমরা যে প্রতিপদে সরকার পক্ষকে বাধা দিয়া সময় নট করিতেছিলাম সেটা শুধু বিরোধিতার সময় নট করিবার জয় নয়। আমাদের আন্তরিক আশা ছিল ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলার সবকে না হউক মেজরিটিকে আমরা ঐক্যমতে আনিতে পারিব। পূর্ব-বাংলার দূই এক জন বাদে সবাই যুক্তর্রুণ্টের লোক। এইয়া যাদের ভোটে নির্বাচিত হইয়া আসিয়াছেন তারা সবাই যুক্তরুণ্টের এম. এল. এ.। পূর্ব-বাংলা-আইন-পরিষদে যুক্তরুণ্টি সরকারী দল। তারা পার্ট-মিটিংএ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কেলীয় মেয়রদেরে ম্যানভেট দিয়াছেন। এই ম্যানভেট অনুসারে কাজ করাইবার জয় একদল প্রতিনিধিও করাচি আসিয়াছেন। তাদের সাবে এক্ষেবাণে আমরা অনেক লাবি-ওয়ার্ক করিলাম। কিছ কিছুতেই কিছু

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

হইল না। বাংলাকে অনাতর রাইভাষা করিরা নির্বাচন-প্রথা স্থাপিত রাখিরা 'শন্তিশালী কেন্দ্রে'র নামে ফেডারেশনের পোশাকে একটি ছন্ম-ইউনিটরি শাসনতম্ব রচনা হইরা গোল। নাম হইল তার 'ইসলামিক রিপাবলিক'। হক সাহেবের নেতৃত্বে যুক্তক্রটের পূর্ব-বাংলার মুদলিম মেখররা একুশ দফার নির্বাচনী ওরাদা খেলাফ করিরা এই 'শন্তিশালী কেন্দ্রে'র পক্ষে ভোট দিলেন। ১৯৫৪ সালের বিয়বী নির্বাচন বিজয়টা এইভাবে সমাধিশ্ব হইরা গোল। আমরা আওরামী লীগাররা আর কি করিব? এ শাসনতম্ব সম্বন্ধে পূর্ব বাংলার জনমত যাচাই করিবার চাংলেঞ্জ দিয়া আমরা শাসনতম্বে দন্তখত দিতে অশ্বীকার করিলাম।

তবুও একটা শাসনতম্ব হইরা গেল। ভালই হোক আর মশই হোক। এই ঘটনার এই সভ্যও প্রমাণিত হইল যে দেশের শাসনতম্ব রচনা এমন অসাধারণ ব্যাপার নয়, যা রচনার জন্য নয়টি বছর লাগিতে পারে। বছতঃ বর্তমান গণ-পরিষণ কিছু-বেশী দেড় মাদের মধ্যে এই শাসনতত্ত্ব রচনার কাজ শেষ করিয়াছে। এটা অনেকেরই সাখনার কথা। শৃতবৃদ্ধির কথা। শাভিপ্রির নগেরিকের কথা। শান্তিপূর্ণ পথে গণতম বিকাশের কথা। আমার নিজেরাও অনেকে শেষ পর্বন্ত এই কথাই বলিলাম। এইভাবে वर्षभागत्क श्रष्ट्रण कत्रिलाभ । किन्त गुण वृष्टिरे श्यष्ट कथ! नरा । गान्ति-প্রিয়তাই সমস্যা সমাধানের অন্ত নর। এই শাসনতন্ত্রের বলে কেল্লে সর্বশক্তি বেল্লীভূত হইল এবং পূর্ব-বাংলা প্রবঞ্চিত হইল ৷ এটাই যদি শেষ क्या हरेज, जत वााभावते। त्यम किन हरेज मा। चामन कथा बरे त्य এই শাসনতম্ব সমস্তার সমাধান করে নাই, আরও সমস্তা হটে করিয়াছে। य ठरे देमलायी वित्ययन प्रविद्या रहेक, त्य मामन उम्र मूरे भाकियातन ভৌগোলিক পূথক সভা ও আৰিক বিভিন্নতার স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইবে, তা পাকিভানের সভিাকার বাস্তবানুগ শাসনতম হইতে পারে না। সে শাসনতঃ সামী হইতে পারে না। মুট্রায় ও অর্থ-मिकिक व्यक्तित ও व्यमाम्यक देनमाथी वाष्ट्रक श्रामिश निक्षा हाला দিবার চেটা স্বরিলে তাতে ইসলামেরই অপমান করা হয়। যতদিন

#### আত্মহাতী ওরাদা খেলাফ

আমরা এই অসাধু চেষ্টা চালাইব, তছদিন আমাদের জাতীয় জীবনে বড়-বঞ্চা চলিতেই থাকিবে।

এই শাসনতন্ত্র দুইটা বড় রব মের সংস্থার এবর্তন করিল। পূর্নবাংলা পূর্ব পাকিস্তান হইল; আর পশ্চিম অঞ্জলের চার-চারটা স্বায়ত্ত-শাসিত প্রদেশ নিজ-নিজ অভিছ লোপ করিয়া এক পশ্চিম পাকিস্তান হইল। নামে কিছু আসে যায় না যদি পরিবর্তনের সাথে স্বকীয়তার বিলোপ না হয়। বৈচিত্রহান ইউনিকরামটির চেয়ে জাভির শঙ্গল রূপ অনেক বেশী বান্য। দেশের ক্ষমতাশালী নেতারা, শুধু ক্ষমতাহীন ভিত্তরা নয়, যত ভাড়াভাড়ি এই সত্য বুকিবেন, ভাই মাগল।

# বাইশা অধ্যায়

# ওয়ারতি প্রাপ্তি

## (১) শিক্ষা সম্পকে' পূর্ব ধারণা

১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর জনাব আতাউর রহমান খার নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানে আওরামী লীগ-কোরেলিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কংগ্রেস পার্টি, প্রত্যেসিভ পার্টি ও তফ সিলী ফেডারেশন এই তিনটি হিন্দু দলও এই মন্ত্রিসভার যোগ দেন। আমিও একজন মন্ত্রী হই। শিক্ষা-দফতরের ভার নেই।

মন্ত্রী হইলে শিক্ষা-দফতরের ভার নিব, এটা আমার অনেক দিনের শধ।
এ শধের বিশেষ কারণ এই যে প্রাইমারি শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার দাবি বাংলার জনগণের অনেক দিনের পুরান দাবি।
প্রাক-স্বাধীনতা ধুগে প্রজা সমিতির স্টে হইতেই আমরা প্রতিটি সভা
সন্ত্রিলনীতে এই দাবি করিরা আসিতেছিলাম। প্রজা-নেতা হক সাহেবের
প্রধান মন্ত্রিমের আমলে আমরা বহুবার এ প্রশ্ন তুলিরাছি। পাকিস্তান
হাসিলের পরও বহু সভা-সন্ত্রিলনে এগব কথা বলা হইরাছে। মন্ত্রীরাও
ওয়াদা ব রিয়াছেন। বিস্ত আশ্চর্য, খুব কম করিরা হইলেও ত্রিশটা
বছর ধ্রিয়া আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। প্রাইমারি শিক্ষা
আজও বাধ্যতাসূলক হয় নাই।

তাছাড়া আমাদের শিক্ষা সহদ্ধে আমার নিজস কতকওলি মতবাদ ছিল। সার আশৃতোষ মুখাজীর মতবাদ ও মাকিন শিক্ষা-পদ্ধতিই বোধ হয় আমার মত প্রভাবিত করিয়াছিল। আমি কোনও শিক্ষাবিদ বা বিশেষজ্ঞ নই। সামাশু শিক্ষকতা যা করিয়াছি তাকে অভিজ্ঞাঠা বলিয়া বড়াই বরা বার না। শিক্ষা সহদ্ধে বিশেষ পড়াশোনা বা পরীকা-নিরীকা করিয়াছি, তাও বলা যার না। তবু শিক্ষার মত ওচ্নতর বাাপারে আমি কতকওলি মত পোষণ করি, এটা বিশ্বরের ব্যাপার। কিছ

#### ধ্যারতি প্রাপ্তি

माहि जिक् ७ मः वा पिकट एवं मेर वा भारत है कि हु वि हु मेर था कि। বিশেষতঃ সাংবাদিকদের। সম্পাদকীয় লিখিতে হইলে সম্পাদকদিগকে স্ব বিষয়ে 'পণ্ডিত' হইতে হয়। এ°রা সব-ব্যাপারে সকলের স্বনিয়োজিত উপদেষ্টা। এ রা জিলা সাহেবকে রাজনীতি সময়ে গামীজীকে অহিংদা সম্বন্ধে, আচার্য প্রফুল চক্রকে রসায়ন স্বন্ধে, ডাঃ আনসারীকে চিকিৎসা সম্বন্ধে, হক সাহেবকে ওয়ারতি সম্বন্ধে, শহীদ সাহেবকে দলীর वाक्नोि मश्रक, प्रश्नाना आयामरक धर्म प्रश्रक, अपनिक छनारवन ভাগলকে যুদ্ধ-নীতি ও স্ট্যালিনকে কমিউনিয়ম স্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন। সে উপদেশ না মানিলে ক্ষিয়া গালও তাঁদেৱে দিয়া থাকেন। উপদেশ দেওরা এ দের বর্তব্য ও ডিউটি। 👌 জনাই তারা সম্পাদক। ঐ **জম্ম ও দৈরে বেতন দেওরা হ**র। মাস্টারদেরে যেমন বেতন দেওয়া হয়। বেতনের বদলে এ রা ছাত্রদেরে পাঠ দেন। সম্পাদকরাও দেশের ताष्ट्र-नामक ७ **क्रिया-नामक एनदि भाठे एन्न** । जम्मामुबद्रा माग्नाद, त्नरामा ছাতা। কিন্তু পাঠশালার মাস্টার ছাত্র এ রা নন। কলেভের বা বিশ-বিষ্যালয়ের মাস্টার-ছাত্র। প্রতিদিন সকালে ক্লাস হয়। কলেজের অধ্যাপকরা যেমন পরের বই পৃস্তক পড়িয়া নিজেরা তৈয়ার হইয়। ক্রানে লেকচার দেন, সম্পাদকরাও বই-পুস্তক ঘ\*াটিয়া ঐ-ঐবিহয়ে ওয়াকিফহাল হইয়া সম্পাদকীয় ফ । দিয়া থাকেন। আমিও প্রার ত্রিশ বছরকাল ঐ কাল ব রিয়াছি। কাজেই কোনো-বিষয়ে-কিছু না-জানিয়া স্ব-বিষয়ে 'পণ্ডিত' হইয়াছি। যাকে বলা যায়: 'জ্যাক অব-অল ট্রেডস্মাস্টার-অব নান।

শিক্ষা সম্বন্ধেও কাজেই আমি অনেক কথা লি থিয়াছি। আগে না থাবি লেও লিখিতে-লিখিতেই বোধ হয় পরে এবটা মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মতবাদটা আমার অনেক দিনের। স্বতরাং যত দিন যাইতেছে, আমি যত বুড়া হইতেছি, আমার মত তত পাকা হইতেছে। অনেকে বলিবেন: 'মুঢ়ের মতবাদ ও-রূপ দৃঢ় বা গোড়া হইয়াই থাকে।' তা যাই হোক, আমার দৃঢ় মতবাদটা এই ঃ

সাধার**ণ শিক্ষাকে সহজ ও** মৃত্তা করিয়া আর সমরের নিদিট মৃদতের (৩৯৭)

মধ্যে দেশের নিরক্ষরতা দূর করার স্বপ্ন আমার অনেক দিনের। প্রাইনারি শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কথা আমি আমার কলেজ-জীবন হইতে ভাবিরা আসিতেছি। প্রথম স্বযোগেই রাজ্বনৈত্তিক সভার ( প্রজাসমিতির ) গ্রন্থাব রূপে গ্রহণ করাইয়াছি ৷ এটাত গেল প্রাইমারি ও এডাল্ট এড,কেশনের কথা। শুধু প্রাইশারি সম্বন্ধেই নয়, মধ্য ও উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধেও আমার দৃঢ় ও এক ও য়ে মত ছিল এবং এখনও আছে। আমার মতে এ দেশে শিক্ষার চেয়ে পরীক্ষায় বেশী কড়াকড়ি করা হয়। ষথেট্ট স্থুল কলেজ নাই। যা আছে তাতেও শিক্ষক নাই। সময় মত বই-পুত্তক পাওয়া যায় না । যা পাওয়া যায়, তাও খরিদ করিবার সাধা খুব ৰম অভিতাৰকেরই আছে। ফলে পড়াশোনা হয় না। কিন্তু পরীক্ষার সময় প্রন্নকর্তা ও পরীক্ষকদের উন্তাদি দেখে কে? প্রন্ন-বর্তা ও প্রীক্ষকদের উন্তাদি ও পাণ্ডিতা যাহির করিবার এইটাই সম্য। ইয়া-ইরা উন্তাদি প্রস্তু! যা পড়ান হয় নাই, তার উপরও প্রস্তু! এমন ক্ষিন যে প্রশ্নকর্তারাই তার উত্তর দিতে পারিতেন না খুঁজিয়া-খুঁজিয়া প্রস্ন করার আগে। তর্ক করিয়া দেখিয়াছি, অনেক শিক্ষক-অধ্যাপকই এ বিহরে আমার সাথে একমত। কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন করিবার বা খাতা দেখিবার সময় ও-সব কথাই ও রা ভূলিরা যান। তখন বলেন শিক্ষার উন্নত মানের কথা। যেমন শিক্ষক-অধ্যাপক তেমনি গবন'মেণ্ট। এক ব্যাপারে শিক্ষক-সরকারের সম্বন্ধ একেবারে অহি-নকুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষকরা সরকারী ও আধা-সরকারী দফতরের কেরা-नीव मारिकाना थ भान ना । छाट्य मारेना । वाष्ट्रां वाष्ट्रां विवाद कथा विलाल है मद्रकाद रामन, उद्दिश्ल है। निक्कदा कछ मारि-माल्या ७ धर्मचे कि दिला, जनमाधादन के जाल्यानन कि दिला, महराह কান পাতিলেন না। এইখানে শিক্ষক-সরকারের সম্বন্ধটা শোষিত-শোষ-কের তিক্ত সম্পর্ক। কিন্ত ছাত্র ফেল করাইবার বেলা এই শোষিত-শোষবদের মধোই দেখা বার ঐকামত ও সংহতি।

শিক্ষার মানের দোহাই দিরা এই যে পরীকা-নীতি চলিতেছে, তার শুরাবহ পরিণামের কথা যেন কেট ভাবিতেছেন না। প্রতি বছর শিক্ষাবোর্ড

#### ওযারতি প্রাপ্তি

ঘোরতর অনিষ্ট করিতে ছেন, সেজনা যেন কারও মাথাবাথা নাই। শিক্ষকের মান ও মর্যাদার জন্ম, শিক্ষকতাকে আকর্যণীয় করিবার জন্ম শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াও সরকার তাঁদের মাইনা বাড়ান না টাকার অভাবের যুক্তিতে। কিন্তু পরীক্ষা সহজ ও বাস্থাবাদী করিতে অর্থাৎ বেশী ছাত্র পাশ করাইতে টাকার অভাবের প্রশ্ন উঠে না। তবু বেন ফেল করান হয় ? পরীক্ষকরা করান উন্তাদি-পাণ্ডিতা দেখাই-বার জন্ম। কিন্তু সরকার করান কেন? দুই-এক জন উচ্চপদ্য ক্ষমতাসীন লোকের সাথে আলোচনা করিয়া বুকিয়াছি: তাঁরা ছাত্র ফেল করান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে। তাঁরো বলেন, অত লোক মাট্রিক-গ্রাক্তেট হইলে তাদেরে চাকুরি দেওরা মন্তব হইবে না। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। দেশে িপ্লব ও এনাকি আদিবে। কমিউনিদ্রোও আসিরা পড়িতে পারে। সত্এব শিক্ষা কনটোল হওয়। দরকার। বুঞ্জাম, ছিতীয় বিষযুদ্ধের অবংনে থাপ্ত কনটোল হইতেই আসিয়াছে শিক্ষা কনটোল। কনটোলড, ডেনোকেসিও ওটারই পরিবাম। কিন্তু তখনও দেশে তা আসে নাই।

এমত আমি সমর্থন করিতাম না। বরঞ্চ আমি দেশ মাটিক, এমনকি প্রাাজুয়েট, দিরা ভরিরা ফেলিবার পক্পাতী ছিলাম। এ বিরে সার আশুতোষের মত আমাকে উদ্বন্ধ করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ 'আমি বাংলার প্রতিটি হালের পিছনে একজন করিয়া গ্রাজুয়েট দেখিতে চাই।' স্পটই দেখা যায়, গ্রাজুয়েটের আতিশ্যাকে সার আশুতোষ ভর করিতেন না। অতি-গ্রাজুয়েটে যদি দেশে কোনও বিপ্রব আসেই, তবে সে বিপ্রবে দেশের কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ হইবে না।

শিক্ষক-অধ্যাপকদেরে জিল্পাসা করিতাম টোরা কি জানেন না, পরীকা পাশের সার্টি ফিবেটটা আসলে জীবন-সংগ্রামে প্রবেশের পাসপোট মাত্র? চাকুরির নিয়োগ-পত্র হর ? তবে তারা ইংরাজী আরবী ফার্সী সংখ্যতের জন্ম এমনকি ইউরোপের ইতিহাস ইংলতের ভূগোলের জন্মই বা ছেলেদেরে ফেল করান কেন ? তারা কি জানেন না ঐ সব বিষয়

আমাদের দেশের সাধারণ নাগরিকদের বৈষ্ট্রিক জীবনের জন্য কত অনাবক্ষক । তাঁরা কি জানেন না, একটি ছেলেকে পরীক্ষায় ফেল করাইয়া প্রকারান্তরে তাঁরা কতজন ছেলের লেখা-পড়ার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন ? তাঁরা কি ভূলিয়া গিয়াছেন, অতঃপর আমাদের শিক্ষার মিডিয়ম হইবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ? উত্তরে অনেকেই বলিয়াছেন ঃ ও-সব শিক্ষা-দফতর ও শিক্ষা-বিভাগের আইন-কানুন । শিক্ষার মিডিয়ম বাংলা করা সরকারের কাজ । শিক্ষা-কত্পক্ষ ও শিক্ষা দফতর, এক কথার মন্ত্রীয়া, ওসব আইন-কানুনে শিক্ষার মিডিময় না বদলানো পর্যন্ত তাঁদের শিতৃই করণীয় নাই।

### (২) ছয়দিনের শিকা-মঞ্জিম

কাজেই দির করিরাই রাখিরাছিলাম, মন্তা হইবার স্থযোগ পাইলে শিক্ষা-মন্ত্রীই হইব। নিজে শিক্ষা মন্ত্রী হইবার আগে কি তবে বিছুই করণীর নাই? নিশ্চরই আছে। তাই আমাদের নেতা হক সাহেব যেদিন বাংলার প্রধান মন্ত্রী ও শিক্ষা-মন্ত্রী হইলেন, দেদিন হইতেই তাঁর পিছনে লাগিলাম। শিক্ষাকে সহজ ও সন্তা করিবার, প্রাইমারি শিক্ষাকে অবৈত্রিক ও বাধ্যতামূলক করিবার এবং এডাণ্ট এডুকেশনকে নৈশ শিক্ষার পরিণত করিবার, প্রস্তাব দিতে লাগিলাম। অধ্যাপক হুমায়ুন করির ও আমি চার বছরে বাংলার নিরক্ষরতা দূর করিবার একটি দ্বিম পর্যন্ত হৈরার করিয়া ফেলিলাম। মাত্র ছর কোটি টাকায় এই বাজ হুইরা যাইত। ১৯৪১ সালে বাংলার আদ্মশুমারিতে 'অশিকিতের' ঘরে 'শুক্র' পণ্ডিত। এ সব আমার অনভিক্ত 'তক্ষণের মন্ত্র' হুইতে পারে। ছিলও বোধ হয় তাই। নইলে আমাদের দ্বিম কার্যকরী হুইল না কেন?

কিন্দ্র আশা ছাড়ি নাই। ভাবনা-চিন্তাও কমে নাই। তাই বিতর্ক-আলোচনা ও পড়াশোনা করিতেই থাকিলাম। এই কাজে মাকিন শিক্ষা-পছতি ও ইউরোপীর শিক্ষা পছতির তুলনা করিয়া কিছুটা জ্ঞান লাভ করিলাম। সেই সামান্ত জ্ঞান হইতে এটা বুঝিলাম, ইউরোপ বিশেষতঃ ইংলও জ্ঞাল জার্মানি গ্রীস ও ইটালীতে শিক্ষার প্রধান

#### ধ্যারতি প্রাপ্তি

উদ্বেশ্য একটা শিক্ষিত কৃষ্টবান শ্রেণী গড়িরা তোলা। গোটা জনসাধান রণকে শিক্ষিত করিরা তোলা নর। তথার জনসাধারণের শিক্ষিত হওরার কোনো বাধা নাই। বরঞ্জ অ্যোগ-অবিধা আছে। ঐ সব দেশে নিরক্ষর লোক নাই বলিলেই চলে। তবু ঐ সব দেশে জনসাধারণকে শিক্ষার তালাশে শিক্ষাকেলে যাইতে হর। স্বয়ং শিক্ষা জনসাধারণের প্রারে অনে না। ফলে ঐ সব দেশে শিক্ষার মান সত্য-স্তাই উরত। কারণ উচ্চ শিক্ষা দেখানে সকলের জন্ত নর। বিশেষ অধিকারভোগী বিত্তশালী শ্রেণীর জন্ত। এই কারণে কালিকুলাম ও সিলেবাসের হারা দেখানে শিক্ষাকেও উঁচা করা হইরাছে। প্রীক্ষাও করা হইরাছে তেমনি কড়া।

কিন্ত মার্কিন মুল্লুকের শিক্ষা-নীতি তা নর। সেখানে বংশাভিঙ্গাত্য নাই; আছে ধনাভিজাত্য। সেজনা শিক্ষা দেখানে জনসাধারণের জন্ত, শ্রেণীর জন্ত নর। এই কারণেই তথার সাধারণ শিক্ষার মান উচ্চ নর। শূধু উচ্চ শিক্ষার মানই উচ্চ। শিক্ষা সেখানে বান্তববাদী। শিক্ষ কারিগরি ও অর্থকরী বিস্তার প্রাধান্ত দেখানে বেশী। এই কারণেই প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারি শিক্ষা ইউরোপের চেয়ে আমেরিকায় অনেক সহজ। ইংলও সহ ইউরোপের এবটি ছুলের পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষার বে সব প্রশ্ন করা হইবে আমেরিকায় দশম শ্রেণীতেও সে সব প্রশ্ন কঠিন বিবেচিত হইবে। ইউরোপে প্রশ্ন করা হয় শিক্ষার্থী বাদ দিবার উদ্দেশ্তে। মার্কিন মুল্লুকে করা হয় শিক্ষার্থী বাড়াইবার উদ্দেশ্তে।

কিন্ত আমরা আমাদের দেশে ইংরেজের শিক্ষা-নীতিই আজও মানিয়া চলিতেছি। কাজেই আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি প্রাইমারি ও মাধ্যালিক গুর হইতেই কঠিন করা হয়। মানিন জাতির প্রভাবে এবং যুগের প্রয়োজনে ইউরোপীর জাতিসমূহও ইদানিং তাদের শিক্ষা-পদ্ধতিতে আনেক পরিবর্তন আনিয়াছে। সেখানেও শিক্ষাকে এখন অনেক বাস্তববাদী ও গণমুখী করা হইরাছে। বিশেষত সোভিয়েট রাশিয়া শিক্ষাকে আরো অধিক গণমুখী বাস্তববাদী ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক করায় সব সভা রাষ্ট্রেই শিক্ষাকে যুগোপবোগী করা হইতেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগা দেশেই

আকো মাদ্বাতার আমলের শিক্ষা-নীতি চলিতেছে। শিক্ষার বিষরবন্ত, শিক্ষার মিডিয়াম, বাধ্যতামূলক তিন ভাষা শিক্ষার বাবস্থা আজো লক্ষাকর তাবেই আমাদের শিক্ষার পথকে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছে।

শিক্ষা-মন্ত্রী হইবার সমর এ সব কথাই আমার মনে ছিল। কাজেই
শিক্ষা বিষয়ে একটা-কিছু করিবার সংকল্প নিলাম। দুই-এক দিনের
মধ্যেই শিক্ষাবিদদেরে লইরা একটি পরামর্থ সভার বাবস্থা করিতে শিক্ষাদক্তবের দেকেটারিকে নির্দেশ দিলাম।

# (৩) রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি

মন্ত্রিসভার হলফ নেওয়ার পর আমরা প্রথম কাজ করিলাম রাজনৈতিক বন্দীদেরে মুক্তি দেওয়া। আওয়ামী লীগাররা এ বিষয়ে ২১ দফা স্বাক্ষর-কারী চুক্তিবদ্ধ পার্টি'। অন্তেরাও সবাই এ বিষয়ে একমত। কাজেই প্রধান प्रश्नी उश्कनार कि वित्न एवेंद्र अक वित्मय मञ्जूद्र विठेक जिल्लन । मर्व-সম্বতিক্রমে সক্তর রাজনৈতিক বন্দীদেরে মুক্তি দেওয়ার এবং সমস্ত নিরাপত্তা আইন-কানুন বাতিল করিবার প্রস্তাব পাশ হইল। আইন বাতিলের ষধা-নিরম ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিয়া বন্দী মুক্তির ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ ক্রিবার জন্ম প্রধান মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র বিভাগকে নিদেশে দিলেন। ভড়িতে সে আনে সন তার পার হইয়াও গেল। আমরা মন্ত্রীরা প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্ব জেলখানার গেলাম। বলীরা নিজেদের ধরচার ও উল্পোগ-আরোজনে জেল কত'পকের সহারতায় আমাদেরে আপ্যায়নের জন্ত জেলখানার ভিতরে মণ্ডপ রচনা করিয়াছিলেন। তাতে চা-নাশ্তার বাবস্থাও তাঁরো कतिता हिल्लन । प्रतीपत भाष्य ताक्रवणी एतः तम भिल्ला कि चानण ! **কত উলাস!** কি কোলাকুলি! প্রধান মন্ত্রী সমরোপযোগী ছোট বজ্ঞা **क्रिलिन। एक म्यानात मध्या भावनिक मिक्टैः আ**त कि ? नियत्रविहीन ? নিশ্চয় ! রাজবশীদেরে মুক্তি দিনার অস্ত প্রধান মন্ত্রী তাঁর গোটা মন্ত্রিসভা আইরা জেলখানার পিরাছেন এর নধির ইতিহাসে আর নাই। সাধীনতা मरवाम कतिता यात्रा एम जावाम कतिताएन ( विमन छात्र ह), दिया বিরুব করিরা বাঁরা রাজত্বের বদলে প্রকাত্ত্ব করিরাছেন (বেমন রাশিরা),

#### ওমারতি প্রাপ্তি

তারাও শাসন-ভার পাইয়াই পূর্বতী শাসকদের আমলের রাজবন্দীদেরে পাহকারী-ভাবে খালাদ দিয়াছেন। কিন্তু কেউ জেলখানার গিয়া বাজ-বলীদেরে অভার্থনা করেন নাই। আওয়ামী লীগ সরকারের এ কাজ ইভিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকিবে। এটাকে সেন্টিনেউলে বলিবেন ? সেন্টিমেটাল ত বটেই। কিন্ত উত্বাদেরের সেন্টিমেট। প্রতীকে রূপায়িত সেন্টিনেট। প্রেম-ভালবাদা হইতে শুরু করিয়া মে ভে শহীদ দিবদ স্বাধীনতা দেশ-প্রেম ইত্যাদি ভাবালুতা যে ধরনের মেন্টিমেন্ট এটাও তাই। রাজনৈতিক অজ্বাতে কাউকে বিনা বিচারে বন্দী করার নিরোধী আওয়ামী লীগ। একুশ দ্কার ওয়াদা এটা। এটা যে সভাই ওয়ারা ছিল, ধাপ্লা ছিল না, তা দেখাইবার জন্ম দফতরে বিদিয়া প্রধান মন্ত্রী মুক্তির আবেশ দিলেই ওয়াদা পুরণ হইত। কিন্তু আওর মী লীগ যে সভাই বিশাস করে বিনা-বিচারে কাউকে বন্দী বরা অক্সায়, তা দেখান হইত না। ম্ব্রিসভার জেল্থানায় যাওয়া এরই প্রতীক। এই প্রতীকের দরকার ছিল এবং আছেও এ দেশে। বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মী-নেতাদেরে বিনা-বিচারে বন্দী করা আমাদের দেশের রাজনৈতিক ঐতিহা। পর-পর যত দল র' বুক্ষম তার অধিকারী হইয়াছেন, স্বাই এই কাজ করিয়াছেন। বিরোধী দলের লোকের দেশ-প্রেমে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বিদেশীর ইংগিতে ও সাহাযো দেশ ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমনি-স্ব অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। বছরের পর বছর ধরিয়া লোকজনকে বলী রাথিয়াছেন। তাঁদের শুধু স্বাধীনতা হইতে, দেশ সেবার ক্ষিকার হইতেই বঞ্চিত রাখেন নাই. পারিবারিক জীবন হইতে, স্ত্রী-পুত্র-ক্ষার প্রতি ফর্য দারিত্ব পালন হইতেও বঞ্চিত করিয়াছেন। ব্যক্তিগত ভাবে স্বাস্থতংগ করা ছাড়াও তাঁদের সংসার ও পরিবার ধ্বংস করিয়াছেন। এটা যে কত হড নৈতিক পাপ, রাজনৈতিক অপরাধ, সে কথা জোরের সংগে বলার ও দৃঢ়ভার সংগে গুভিকার বরার দরকার ছিল। আওরামী লীপ সরবার তাই করিয়া ছিলেন। ফলে দেশে রাজনৈতিক নিরাপতার ভাব প্রতিটিত হইরাছিল। বিরোধী দলের মধ্যে বিশেষভাবে এবং জনসাধারণের মধ্যে সাধারণভাবে পবির নিশাস ফেলিবার আৰহাওরা স্টে হইরাছিল।

#### হাজনীতির সঞ্চাল বছর

আরও বিশেষভাবে মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে এ আশন্তি আসিরাছিল বে অতীতে আওরামী লীগের নেতা ও কর্মীদের প্রতি তাঁরা বে অভার বুসুম করিরাছিলেন, আওরামী লীগ মম্লিসভা তার প্রতিশোধ লইবেন না।

বম্বতঃ কথাটা উঠিয়াছিলও। আমরা কেবিনেট-দুভায় যখন রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি ও নিরাপত্তা আইন বাতিলের প্রস্তাব আলোচনা করি, তখন কোনো কোনো বাস্তববাদী মন্ত্রী মাত্র করেক মাসের জন্ম নিরাপতা আইন বলবং রাখিতে বলিয়াছিলেন। তাঁরোও নীতি হিসাবে বিনা-বিচারে আটক রাশারসম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে যীরা অতীতে এইরপ অটেকাদেশ দিয়াছিলেন, তাঁদেরে কিছুদিন জেলের ভাত থাওয়াইরা নিরাপত্তা আটকের মজা চাখান দরকার। তাঁরা খুব জোরের সংগেই বলিরাছিলেন যেওঁ দেরেমজা চাখাইলে ভবিষাতে তাঁরা আর ও রূপ কাল করিবেন না। আর যদি ঐরপে মজা না চাখাইরা অমনি-অমনি ছাড়িরা দেওয়া হয়, তবে তাঁরোভবিষ্যতে আবার মন্ত্রীর পদিতে বসিয়াই বিরোধী-দলের লোককে আটক বরা শৃক ক্রিবেন। বাস্তব্বাদী বিষয়ীর দিক হইতে তাঁরে যুক্তিতে জোর ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ মহিদভা তাঁদের ঐ যুক্তি গ্রহণ করেন নাই। অধিকাংশেই বলিলেনঃ রাজনৈতিক প্রতিশোধ নীতির কোনো শেষ নাই। ঐ নীতিতে গণতাম্বিক আবহাওয়া কোনো দিনই আসিবে না। তাতে গণতম বিকাশের পথ রুদ্ধ হইবে।

পরবর্তী কালের শাসকদের হাতে সতা-সতাই আওরামী লীগ নেতৃরশই বেশী মার খাইরাছেন। এবারের যুলুম আরে। বেশী। আটক ছাড়াও দুর্নীতির অভিযোগ। মামলা-মোকদ্দা খানা-তালাশি। সম্পত্তি কোক। মার সংবাদ-পত্র আফিসে তালা লাগান ও প্রেস বাষেরাফতি পর্যন্ত। কিছ আওরামী লীগ নেতৃরশের মতামত তাতেও বদলায় নাই। এর পরেও তারো যদি কোনো দিন ক্ষমতায় যান তখনও আজিকার যালেম-দেরেও বিনা-বিচারে আটকের আদেশ দিবেন না।

#### ওবারতি প্রাপ্তি

# (৪) শিক্ষা মল্লিখের উদ্যোগ

ওযারতি পাওরার দুএকদিন পরেই শিক্ষাবিদদের সাথে আমার পরামর্শ সভা বসিল। শিক্ষা পরীক্ষা পাশের হার ইত্যাদি সম্বন্ধে মে টামূটি উপরে বণিত-মতই আমার অভিমত প্রকাশ করিয়া বক্ত,তা দিলাম। উপসংহারে নীতিনির্ধারণের ভাষায় বলিলাম: 'আময়া পরিণামে পরীক্ষা বাবস্থা উঠাইয়া দিব। তারই পরথ স্বন্ধপ আপনারা এবার শতকরা আশি জন, আগামী বহর শতকরা নক্ষই জন এবং তৃতীয় বছরে শতকরা এক শ জনই পাশ করাইবেন।'

োধ হয় সমবেত সুধীরুল ভান্তিত হইলেন। কেউ-কেউ বলিলেন: 'কেমন করিয়া তা হইবে ? প্রস্নের সঠিক উত্তর না দিলেও পাশ করাইতে হইবে ?'

আমি জোরের সাথেই বলিলাম: 'জি হাঁ! প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলেও পাশ করাইতে হইবে।'

অনেক যুক্তি-তর্ক ও কথা-কাটাকাটি হইল। অবশেষে একজন বলিলেন: তাতে শিক্ষার মান যে নিচু হইরা পড়িবে।

আনি হাসিয়া বলিলাম: 'হোক না এক নিছ। আমাদের দেশের সবলিছুরই ত মান নিছ হইয়াছে। ম স্ত্রিবের মান নিছ না হইলে আমি কি শিক্ষামন্ত্রী হইতে পারিতাম? আমার বেআদবি মাফ করিবেন। শিক্ষকতার মান নিছ না হইলে আপনারাই কি সকলে অধ্যাপক ও বিভাগীয় হেড হইতে পারিতেন? কেরানী প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। দারোগা এস পি হইয়াছেন। মুনসেফ জাস্টিস হইয়াছেন। পাকিন্তান হওয়ার ফলেই। এই পাকিন্তান আনিয়াছে ছাত্ররা। তারাও পাকিন্তানের এব-আধই স্ববিধা ভোগ করুক না।

শিক্ষাবিদরা বেজার হইলেন। আমি শিক্ষা-সমস্থার কথা না বলিরা রাজনৈতিক কথা বলিতেছি, একথা মুখ ফুটরা বলিলেন না বটে, কিন্ত ভাবেগতিকে তা বুমাইলেন। আমি সাধানত বুঝাবার চেটা করিলাম যে শিক্ষার মান নিচু করা আমার উদ্দেশ্য নার। তার দরকারও নাই। কারণ শিক্ষার মান এখন নিচুই আহে। আমার উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষার

#### वाकनी एत . भक्षाम वहत

সমক্তে চেটার যেদিন শিক্ষার মান উরত করিতে পারিব, সেইদিন পরীক্ষার মানও তদনুপাতে উন্নত করিব। পরীক্ষার উদ্দেশ্য ত আদলে এই যে আম্মা বছর দীয়ালি ছাত্রদেরে যা পড়াইলাম, তা তারা পড়িয়াছে ৰুক্তিয়াছে কি নাতারুই টেস্টকরা? তার বদকে আমরাযদি ছাত্রদেরে না পড়াইয়াই, শুধু কতকগুলি পুস্তক পাঠ্যতা লিকাভূজ করিয়াই, দেই সব পুত্তক হইতে, অনেক সময় দেইসৰ পুত্তকের বাইরে হইতেও, প্রশ্ন করিয়া ছাত্রদের বিস্তা পর্থ কবিতে চাই, তবে সেটা পরীক্ষা হয় না, হয় অবিচার। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় তা নিষ্ঠুবতা, যুলুম। এর ফলে শিকার গতি ব্যাহত হইতেছে, কত শিক্ষাথী ও তাদের পরিবারের সর্বনাশ হইতেছে গ্রাম্য জীবনের বান্তব অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দিয়া তা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। শিক্ষার মান সম্পর্কে আমি বলিলাম যে শিক্ষার মানের তুলনামূলক বিচার হয় বিদেশী শিক্ষা-প্রাপ্তদের সাথে আমাদের শিক্ষাপ্রাপ্তদের মোকাবিলা ইওয়ার সেলাতেই । আমাদের শিক্ষিতদের কয়জন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিদেশীদের মোকাবেলা করিবার স্থযোগ পার ? দেশী-বিশেশী রতি পাইরা যে সন ছাত্র শিক্ষা ও ট্রেনিং লাভের জন্ম নিদেশে ধার, শুবু তাদের বিস্তাই আতর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডের কটিপাপরে পর্থ বরা হর। আমাদের দেশীয় িভিন্ন পরীক্ষায় শতকরা এক শ জনই পাশ করাই আর শতকরা ত্রিশ জনই পাশ বরাই উপদের দশটি ছেলে ভাল হইকেই। এরাই বিদেশে যাওরার চাল পার। স্বাই এই উপরের দশট প্রতিভাবান ছেলের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হয়। বাকী শতকরা নকাই জ্ঞনই দেশের অভ্যন্তরে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরি-বাকুরি, ব্যবসা-বানি**জা করিয়া জীবন যাপন** করে। বিদেশী শিক্ষার মানের সাথে মোকাবিলা করার কোনে কারণ বা श्रूरेवान अस्त्र वर्षे ना। वर्षेट्रिय ना। अविनय वामार्मत मक्त उत्त শিক্ষার মিভিরম হইবে বাংলা। তবে ইংরাজীতে কাণেলিয়ত না শাকিলে আমাদের ছেলেদেরে ফেল বরান হইবে কেন? কাঞেই **আর্রাটেন্র শিক্ষাবি**টরা ও শিক্ষাকর্ত্**পক এক করিত আকাশচ্যী** শিক্ষার

#### ওবারতি প্রাপ্তি

মানের নিরিখ দিরা আমাদের ছাত্র-জনতাকে বিচার করিবার চেটা করিয়া শুধু জুল নয় অবিচার ও জন্মায়ও করিতেছেন। আমর্জাতি উচ্চ মান দিয়া বিচার করিলে স্বয়ং আমাদের অধ্যাপক-শিক্ষকর। শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং দেশী অনেকে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে বিদেশীদের মোকাবিলায় পাতা পাইবেন না, সে ব্রা বলিতেও ছাড়িলাম না।

আমার শিক্ষা-নীতির কথা শুনিয়া অনেকেই বিপদ গণিয়াছিলেন।
প্রধান মন্ত্রীর কানে কেউ-কেউ কথাটা তুলিয়াও ছিলেন । কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খাঁ সাহেব এবব ব্যাপারে মূলতঃ আমার সহিত্র
একমত ছিলেন। কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষাবিদদের বিশেষ কোনও
স্থবিধা হইল না। আমি এ বিষয়ে স্ক্রিয় প্যা গ্রহণের ডিন্তার
আলোচনা করিতে লাগিলাম।

### (৫) শিক্ষা-মন্ত্রিত্বের অবসাম

কিন্ত আমাদের লিভার শহীদ সাহেব সব ওলট-পালট করিয়া দিলেন।
তিনি কেন্দ্রের প্রধান মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। আমাকে বেল্পীর
মন্ত্রী বানাইলেন। শিক্ষা প্রাবেশিক বিষয়। কেল্পে ও-বিষয়ে বিশেষ
কিছু করণীয় নাই। অতথব আমার ঘাড়ে চাপাইলেন কেল্পের স্বাপেক্ষা
বড় দুইটি বিষয়ঃ শিল্প ও বাণিজ্য। ৬ই সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক মন্ত্রী
হইয়াছিলাম। ১২ই সেপ্টেম্বর কেল্পীয় মন্ত্রী হইলাম। চাদনের
শিক্ষামন্ত্রিত্ব হারাইয়। খুই দুঃখিত ও নিরাশ হইয়াছিলাম। শিক্ষা
পরিকল্পনার বিরাট সৌধ আমার তাসের ঘরের মতই ভাংগিয়া পড়িল।
প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান স্বয়ং শিক্ষা-দফত্বের ভার নিলেন বলিয়া
অনেক্থানি সাত্রনা লইয়া বরাচি গেলাম।

কিন্তু অরদিনেই আমি শিক্ষা-দফতর হারাইবার দুঃথ ভূলিয়া গেলাম। শিল্প-বাণিজ্ঞা দফতরের বিশাল ও অসীম সাগরে ডুবিয়া গেলাম। শৃধু কথার কথা নয়। সভাই ষেন এক-একটা মহাসাগর। কত বিভাগ, আর কত অফিসার! শিক্ষা দফতর ও বাণিজ্ঞা দফতর দুইটি পৃথক এবং খানিকটা দূরে অবশ্বিত। বাণিজ্ঞা দফতর ছিল সাবেক সিদ্ধু

চিফকোট' বিচ্ছিংএ। আর শিল্পক্ষতর ছিল মূল পাক সেকেটারিরেট বিচ্ছিংএ। আমি সাধারণতঃ বাণিজ্য-দফতরে অবস্থিত মন্ত্রীর চেষারেই বসিতাম। এটাই নাকি ছিল তৎকালের প্রথা। দুই দফতরের দুই মন্ত্রী থাকিলে অবস্থ তারা-যারা-তার দফতরেই বসিতেন। কিন্তু দুই দফতরের এক মন্ত্রী থাকিলে তিনি বাণিজ্য দফতরেই বসিতেন। আমার নিকটতম-পূর্ববর্তী মিঃ ইরাছিম রহিমতুলা আমার মতই দুই দফতরের মন্ত্রী ছিলেন। তিনিও বাণিজ্য দফতরের চেম্বারেই বসিতেন। আমাকেও সেখানে বসান হইল। শিল্প দফতরের সেক্টোরি মিঃ আক্রাস থলিলী ও বাণিজ্য দফতরের সেকেটারি মিঃ কেরামতুলাহ উভরেই জাদরেল আই সি-এস । উভরেই আমাকে ঘুরাইয়া-ঘুরাইয়া সারা আফিস দেখাইলেন

# তেইশা অধ্যায়

## ওযাৱতি শুক্ত

(১) दमदक्रहे। ब्रिटनब दमाकादबना

বেল্টীর শির-বাণিজ্ঞা মন্ত্রী হইয়াই আমি দুই দফতরের সেকেটারি জয়েন্ট সেকেটারি, ডিপুট সেকেটারিদের এবং এটাচ্ড্ ডিপার্টমেন্ট-সমূহের বিভাগীয় প্রধানদের এক স্ত্রিলিত কনফারেল ভাকিলাম। কোনো দিন ম স্থিত্ব করি নাই। কাজেই পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার কিছুই ছিল না। শুধু উপন্থিত-বৃদ্ধি খাটাইয়া সাধারণ বৃদ্ধির কাণ্ডজ্ঞানের ৰজ্তা করিলাম। আমি জানিতাম, 'আমার বৃদ্ধি-শৃদ্ধি নাই' একথা ৰলার মত বৃদ্ধিমানের কাজ আর হইতে পারে না। কাজেই আমি সেই পদাই ধরিলাম। বজ্তায় বলিলাম: 'যে কাজের ভার আমার উপর পড়িয়াছে, তার বিছুই আমি জানি ন।। আপনারাই আপনাদের অভিজ্ঞতা দিয়া আমাকে ঠিক পথে চাল।ইবেন।' তাঁরা যে শুধু অভিজ্ঞ তাই নয়। লেথাপড়া ও বিষ্ণা-বৃদ্ধিতেও তাঁরা সকলে বিশ্ববিষ্ণালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। ছিলেন বলিয়াই ঐ সব শরকারী চাকুরি পাইয়াছেন ৷ আমি নিচু মানের ছাত্র ছিলাম বলিয়াই চেটা क्रिव्राफ সরকারী চাক্রি পাই নাই। চাক্রি পাই নাই বলিরাই ওকালতি ধরিয়া ছিলাম। বাংলার প্রবচন 'যার নাই অন্ত গতি সেই श्रात अकालाख 'अ मुनारेलाम। धे अकालाख करिएए-करिए क्रनगरगत দাবি-দাওরা লইরা রাজনৈতিক সংগ্রাম করিরাছি। তাদের ভোটে নির্বাচিত হইয়া আইন-সভার মেখর ও মন্ত্রী হইয়াছি। মন্ত্রীরূপে আৰু তাঁদের উপরে বসিয়াছি বটে কিন্তু তাতেই জ্ঞান-বৃদ্ধিও আমার তাঁদের क्रांत विभी हरेशा बात नारे। आशास नाशिष ७ व्यक्तित सनगरनत মংগলের অভ নীতি নিধারণ করা। আরু অফিসারদের কর্তবা সে নীতি নিধ'ারণে আমাকে উপদেশ দেওৱা ও সহারতা করা। উপদেশ

দিরাই তাঁদের কর্তব্য শেষ। তাঁদের উপদেশ অপ্নার করার অধিকার মন্ত্রীর আছে। তাঁদের পসন্দ না হইলেও মন্ত্রীর আদেশ তাঁদের পালন করিতে হইবে।

(২) অবন্ধা পর্যবেক্ষণ

মাত্র বার জন আওরামী লীগ মেম্বর সইরা লিডার প্রার পঞ্চাশ জনের কোরেলিশনের মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। কোরেলিশনের অধি-কাংশই পশ্চিম পাকিন্তানী।

স্তরাং ইঁহাদের দরার উপরেই আমাদের মন্ত্রিদভা একান্তভাবে নির্ভূরণীল। এঁদের প্রায় সকলেই অন্নদিন আগে পর্যন্ত মুসলিম লীগার ছিলেন। প্রেসিডেট ইস্কালর মির্বার প্ররোচনায় এঁরা মুসলিম লীগাছাড়িয়া 'রিপাবলিকান পার্টি'' গঠন করিয়াছেন। স্পটতঃই প্রেসিডেট মির্বার প্রভাব এঁদের উপর অসীমা। ইস্কালর মির্বার কুনবরে পজিলেই আমাদের মন্তির ওতম। তেমন দুর্ঘটনা বে-কোন সময়ে ঘটতে পারে। সে সম্বন্ধে আমরা গোড়া হইতেই সচেতন ছিলাম। প্রধানতঃ যুক্তনির্বাচনের ভিত্তিতে ব্যাসন্তব সম্বন্ধ সাধারণ নির্বাচন করাইবার উদ্দেশ্যেই লিডার মন্তির্ছ গঠনের দায়ির নিয়াছিলেন। আমি লিডারের সহিত এক্ষত হইয়াও বলিরাছিলাম যে এ ভাবে নির্বাচন অনুর্গ্তান করাইতে হইবে ঠিকই, কিন্তু বিভূ-কিছু কাজ না করিলে জনগণ আমাদেরে ভোট দিবে কেন? লিডারের নীর্ষ সমর্থন লাভ করিয়া আমি কাল-বিলম্ব না করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিন্তানের শিল্প-এলাকা সফর করিললমা। শিল্প-বৈষ্থ্যের মোটামুট একটা ধারণা হইল।

দেখিলাৰ, পূর্ব পাকিতানে শুধু বে প্ররোজনীর শিল্প প্রতিষ্ঠাই হর নাই, তা নর। পশ্চিম পাকিতানে প্ররোজনের অতিরিক্ত শিল্প স্থাপিত হইরাছে। এমন বহু শিল্প সেখানে তাপিত হইরাছে, কাচামালের জড় বাদের প্রার স্বাংশেই আমদানির উপর নির্ভর করিতে হর। পক্ষাতরে পূর্ব পাকিতানে কভ কাচামাল পড়িরা রহিরাছে; তাদের ব্যবহারের জড় কোনও শিল্প তালিত হর নাই। পশ্চিম পাকিতানের এই শিক্ষ চালু রাখিতেই আমাদের অনেক বিদ্রোশী মুদ্রা খরচ হইরা বাইতেছে।

## ওৰারতি শুরু

## (৩) হাই লেভেল কনফারেক

শাসনতন্ত্র অনুসারে বিশেষ ধরনের কতিপর শিল্প ছাড়া সব শিল্পই প্রাদেশিক বিষয়। কিন্তু শাসনতন্ত্র প্রয়োগের আট মাস পরেও সমস্ত শিল্প কার্যতঃ আগের মতই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই আছে। বাণিজ্য কেন্দ্রীয় বিষয়। কাঞ্চেই আমদানি-রফতানির ব্যাপারে পূর্ব-পাকিস্তানীদের ক্ষরাচির দিকেই চাছিরা থাকিতে হইতেছে। সফর শেষ করিয়া লিডারের নীরব অনুমোদন ধরিয়া লইয়া ঘোষণা করিলামঃ 'অতপর আমাদের শিল্পায়ন পূর্ব-পাকিস্তানমূবী হইবে। নয়া সব শিল্প পূর্ব-পাকিস্তানে স্থাপিত হইবে না।' এর পর প্রথম সাক্ষাতেই লিডার আমাকে বলিলেনঃ এসব কি

এর পর প্রথম সাক্ষাতেই লিডার আমাকে বলিলেন: এসব 奪 পাগলামি শুরু করিয়াছ তুমি ?

লিডারের সামনেই দু-চারজন পশ্চিম পাকিন্তানী মন্ত্রী ও অফিসার বসা ছিলেন। আমি ঈষং হাসিয়া জবাব দিলাম: 'ইলেকশনের অন্ত প্রস্তুত হইতেছি, সার।' যেন মাটর নিচে হইতে স্বড়ুং বাহিয়া একটা আ ওয়ায হইল : हम् म. । এই বিশাল আওয়াযকে আমার কালে প্রধান এম্বীর প্রতিবাদ মনে ব্রিয়া ও°রা সবাই খুশী হইলেন। আমি কিছ আমার নেতার মুথে কোনও বিরঞ্জি আবিকার করিতে পারিলাম না। মুথে তিনি ও-সহদে বিছু বলিলেনও না আমাকে। অতএব আমি নির্ভয়ে নিজের কাল্প করিয়া চলিলাম। শিল্প-দফতরের তৎকানীন সেক্রেটারি মিঃ আকাস খলিলীর পরামার্গ উৎসাহে ও সহযোগিতার আমি শিল্প-বাণিজা বিষয়ে একটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সন্মিলনী ডাকিলাম আমাদের মন্তিছ গুহুণের ৰুই মাদের মধ্যে। কেন্দ্রীর শিল্প-বাণিকা দফতরের সেকেটারিংয়সহ অঞার অভিসাররা, প্রাদেশিক শিল্প-বাণিকা দফতরের মন্ত্রিরসহ অফিসাররা এই সন্মিলনীতে যোগ দিলেন। কেন্দ্ৰীর বাণিজ্য দফতৰে এই সন্মিলনীর देकं क विज्ञा । दक्की स भिन्न-वाशिका मधी हिमादव का बिरे अदे मिलानी स সভাপতিত্ব করিলাম। পরে হাততা ও পারস্পরিক সহযোগিতার আত্তরিক আপ্রহের আক্রাওমার মধ্যে সন্মিলনীর কাজ চলিল। অনেক ভূল বুবা-मुचित्र-व्यवज्ञान ब्रोन ? व्यविकाद स्थ्या-स्न्यताद व्यकावण्य क्रेनावजाद

#### ৰাজনীতির পঞ্চাদ বছর

ৰার খুলিরা গোল। শাসন্যায়িক অনেক দৃষ্টতঃ দুঃসাধ্য সমন্তার স্থাক্র স্বাধান বাহির হইরা পড়িল। সন্মিলনীতে বে করটি প্রভাব গৃহীত হইল, ভার মধ্যে এই করটা প্রধান :

- (১) শাসনতম্বে স্বস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ শিল্প ছাড়া আর সব শিল্পের পূর্ণ ও একক কড় ত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেওরা হইল।
- (২) আমদানি-রফতানির ব্যাপারে ক্রাচিম্ব চিফ কট্রোলার আফিসের কত্ত্বের অবসান করা হইল। পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম চাটগাঁর, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্ম লাহোরে এবং ফেডারেল অঞ্জের জন্ম করাচিতে তিনটি স্বাধীন ও অন্ধ-নিরপেক্ষ আমদানি-রফতানি ক্ট্রোলার-অফিস্পাপিত হইল।
- (৩) পূর্ব পাকিন্তানের উন্নয়ন ও সরবরাহের স্থবিধার জন্ম কেন্দ্রীর সাল্লাই এও ডিভেন্সপমেন্ট ডিপার্ট'মেন্টের চাটগাঁ শাখা আপ্তেড করিয়া একজন এডিশনাল ডাইরেক্টর-জেনারেলের পরিচালনাধীনে পূর্ব পাকি-ন্তানের প্রয়োজন মিটাইবার চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইল।
- (৪) বাদস্থা হইল, বৈদেশিক মুদ্রার দুই প্রাদেশের ও করাচির অংশ পূর্বাকে ভাগ করিরা দেওরা হইবে এবং চাটগাঁর কণ্টোলার পূর্ব পাকিন্তান সরকারের, লাহোরের কণ্ট্রোলার পশ্চিম পাকিন্তান সরকারের এবং ক্রাচির কণ্ট্রোলার কেন্দ্রীর বাণিজ্য দফতরের সহিত পরামর্শ করিরা লাইসেল বিতরণ করিবেন।

### (৪) স্পেশাল কেবিলেট মিটিং

এই সব সিদ্ধান্তের সব করটাই নীভি-নিধারক বিধার এবং ওসবে কেন্দ্রীর সরকারের অধিকার ও এলাকা সংকৃতিত হইতেছে বলিরা নিরমানু-সারে ওতে কেবিনেটের অনুমোদন দরকার; আমি সে অনুমোদন চাছি-লাম। কেবিনেটের বিশেব বৈঠকে আমার প্রভাব পেশ করা হইল। সে কেবিনেট মিটিংএর কথা আমি জীবনে ভূলিভে পারিব না।

श्रधान महीत बाज क्यान्त क्विन्ति करम और देवेक । निर्देश मूक हरेवाक बार्लर बावना करमरू बाविन हरेताबि । शन्ति शाकिवानी जहकरीरहरू

## ওৰারতি শুক

আনেককেই দেখিলাম গন্তীর। সেদিনকার অলোচ্য বিষর লইরা আমাকে কেউ-কেউ ঠাট্রা করিয়া বলিলেন: 'আপনি কেন্দ্রীর মন্ত্রী না প্রাদেশিক মন্ত্রী তা আমরা বৃথিতে পারিতেছি না।' বৃথিলাম, ঝড় উঠিবার পূর্ব লক্ষণ। আমাকে প্রবল বাধার সন্মুখীন হইতে হইবে। এ'দের সাথে এক হাত লাড়িবার অন্ত হইলাম।

কিন্তু কেবিনেট মিটিংএ আমার উপর হামলা হইল সম্পূর্ণ আশংকাতীত দিক হইতে। কেউ বিছু বলিবার আগে প্রধান মন্ত্রীই আমাকে হামলা করিলেন । বৃথিলাম, শত্রুপক্ষের সেনাপতিত্ব নিয়াছেন স্বয়ং আমার নেতা। **এজন্ত আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। হামলাও কি বেমন-তেমন** ? দক্ষ তীরন্দাযের ক্ষিপ্রতায় ও কৌশলে লিডার আমাকে প্রশ্নবাণে জৰু'রিত করিতে লাগিলেন। বড়ই বেকারদার পড়িলাম। তিন ঘটাব্যাপী কেবিনেট মিটিং ত নর, দম্ভর-মত সেশন আদালত। আমি যেন আসামীর কাঠগড়ার। চার্ক ধেন নরহতা। বা হত্যার চেটা। স্বহরাওয়াদীর মত কুশাগ্র-বৃদ্ধি অদক্ষ বাারিস্টার মার্কিন বা ফরাসী আইন মোতাবেক আসামীকে জেরা করিতেছেন। সে জেরার আমার প্রন্তাবের যৌজিকতা, শাসনতান্ত্রিক বাধা-নিষেধ, পাকিন্তানের অথওতা, শক্তিশালী ঐকিক কেন্ত্র বনাম ফেডারেল কেলের তুলনামূলক গুণাগুণ, কিছুই বাদ গেল না। এমন কি আমার অথও পাকিডানী দেশ-প্রেমের প্রতি কটাক্ষ পর্যন্ত হইরা গেল। আমি সাধামত সব কথার জবাব দিতে লাগিলাম। কিৰ অ্তরাওয়াদীর জেরার সমেনে সবিং রাখা চলে কভক্ষণ ? আমার জিড ও গলা শুকাইরা আসিতে লাগিল। প্রথমে অপমানে, তার পরে অভিমানে, আরও পরে রাগে আমি ফুলিতে লাগিলাম। কিছ তবু লিভারের দরা হইল না। মাঝে-মাঝে জেরার ফাঁকে-ফ াকে আমি কেবিনেট কলিগদের দিকে নবর ফিরাইতে লাগিলাম। পূর্ব পাবিভানী সকলের শুৰ্থেই দরদ ও সহানুভূতি দেখিলাম। আমার বিপদে তাদের মুখ শুকনা। পকারতে পশ্চিমা ভাইদের মুখ হাসিতে উচ্ছল। তারা সবাই শক্তিশালী কেলের পক্ষণাতী; স্বতরাং **শক্তি বিকেন্দ্রীকরণে**র বিরোধী। আমার লিভারের মতও তাই বলিরা আমাদের, বিশাস। প্রধান মন্ত্রীর হাতে

উদের স্বার্থ নিরাপদ বলিরা তারা নিশ্চিত। কাজেই আসার নিজের লিডারের হাতে আমি নাকানি-চুমানি থাইতেছি দেখিরা তারা নিশ্চরই ব্যাপারটা উপভোগ করিতেছেন।

# (৫) শহীদ সাহেবের অপূর্ব কৌশক

विक्किकर्तित विक्रा जीएनत या या विकास किल, य जब कथा जरबर जात्तत्र मृत्य मृनिज्ञा कि, त्म जब कथारे अधान सजी जात्मत्ररे माउ করিরা তাঁদেরই ভাষার, তাঁদের চেরেও অনেক লোরালোভাবে, বলিতে লাগিলেন। এমনকি বে সব কথা তারা কোনও দিন বলেন নাই, হয়ত ভাবেনও নাই, সেই ধরনের কথাও তিনি অনেক বলিলেন। কত ৰখা তুলিরা-তুলিরা তিনি আমাকে প্রস্ন করিলেন: 'এ সখছে তোমার কি বলিবার আছে ?' 'এ সমসার তোমার সমাধান কি ?' 'এ আপত্তি তুৰি খণ্ডাও কি করিরা ?' ইত্যাদি ইত্যাদি। যে সব বেকারদার আতেতা প্রশ্নের জবাব আমি তাড়াড়াড়ি দিতে পারি নাই, সে সব ক্লেত্রে তিনি ধনকের স্থারে 'তুমি কি বলিতে চাও ?'--বলিরা আমার মুখে উত্তর ৰোগাইরা দিলেন। আমি তাতে সাহায্য পাইলাম বটে কিন্ত বিষশ্ অপমানও বোধ করিলাম। আমার প্রতাব অগ্নাব হইবে, বছক্ষণ আগেই ভা वृक्तिता क्रिनिहादिनाम । এडकर न जनान हेकू ७ शन । मरन मरन क्रिक ক্রিলাম, কেবিনেট মিটাএর পর গোপনে প্রধান মন্ত্রীর সাথে দেখা করিরা পদত্যাণ করিরা চুপে-চুপে দেশে ফিরিরা বাইব। মাত্র দুই মাস মিছি করিরাই মহীগিরির সাধ আমার মিটরাছে । কালেই অতঃপর বেপরোরা-**ভাবে कथा विनारत भूक कविनाय। शिक्तमा वक्त्रा ज्यामात त्राग मिथितन ।** কিছ কোনও কথা বলিলেন না। আমাকে তারা একট প্রমণ করিলেন না। जार प्रकारहे दिल ना। जाएक गर क्यारे ज श्यान मही पतः विकार एक । इन् यनि छीत्रव बर्धा त्ये करता-मध्या कान्य कथा बनिए वा जावादक दबान श्रप्त करिए हादिवाद्यन, उरक्तनार श्रयान यही मूहिक হাসিয়া হাতের ইশারার জাঁকে নিরত ক্ষিয়াছেন। ভাষটা এই : ভোষয়া बाद कि क्रिंटर? बाहिरे अप क्रिनिय क्रिंटिश क्रिंट (क्षे क्रिंट

## ধ্বারতি শুক

শ্বলিলেন না। তিন ঘণ্টাশ্বাপী কেবিনেট মিটিং কার্যতঃ হইরা গেল প্রধান মন্ত্রী ও আমার মধ্যে কথা কাটাকাটর বৈঠক। তার পরিণামও সকলেরই একরপ জানা। কাজেই স্বাই নীরব। আমাকে এমনভাবে নান্তা-নাবুদ করিরা নাকানি-চুবানি খাওরাইরা হঠাৎ প্রধান মন্ত্রী চেরারটা পিছনে ঠেলিরা দাঁড়াইরা উঠিলেন। আমরাও সকলে দাঁড়াইলাম। হাতের ইশারার আমাদিগকে বসিতে বলিরা তিনি কেবিনেট ক্ষমের এটাচ্ছ বাধক্রমের দিকে অগ্নসর হইলেন। বাধক্রমের দরজার ভাতেল শুরাইরা দরজাটা ঈষৎ ফ'াক করিরা তিনি আমাদের দিকে ফিরিরা ভাকাইলেন। বলিলেনঃ 'আবুল মনস্থর, তুমি আমাকে কনভিন্স,ড্ করিতে পারিরাছ। এইবার তুমি তোমার কলিগদেরে কনভিন্স, করিবার চেটা কর।' বলিরাই তিনি বাধক্রমে ঢুকিরা পড়িলেন।

লাম ভাতিত হইলাম। প্রধান মন্ত্রী কনভিন্দ, ড্ ইইরাছেন? লামার লিডারকে আমি কনভিন্দ, ড্ করিতে পারিরাছি? বিশাস হইল না। আমাকে বিজ্ঞপ করিলেন না ত? হিধার পড়িলাম। লিডারের বভাব তত। নর। তবে এটা কি? কলিগদেরে কনভিন্দ, করিতে তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন কেন? কাদের কথা বলিরাছেন, বুকিলাম। কিছ কনভিন্দ, করিব কি? আমি মাথা তুলিরা কারোর দিকে চাহিতেই পারিলাম না। ঘাড় সোজা না করিরা চোখ যতটা কপালের দিকে তুলা বার তা তুলিরা কলিগদের মুখ-ভাব দেখিবার চেটা করিলাম। সবাই পাঁশের লোকের সাথে কানাকানি ফিসফাস করিতেছেন। কেউ কোনও কথা বলিলেন না। আমাকে কোন প্রশ্নও করিলেন না। প্রশ্ন আর কিক করিবেন? করিবেন? পশ্চিমা বন্ধরা? তাঁরা ত জিভিরাই গিরাছেন? আমার মত পরাজিত পর্শদন্ত ভুলুঠিত আহত সৈনিকের গার 'মড়ার উপর খাড়ার ঘা' মারিরা লাভ কি? কাজেই তাঁরা কানাকানি করিরাই চলিলেন! আমার দিকে জককেপও করিলেন না।

এমনিভাবে দশ-পনর মিনিট কাটরা গেল। বাধরুমের দরকা খোলার আহট পাইলার। সকলে সে দিকে চাহিলাম। প্রধান মন্ত্রী তোরালিরার তোশ-মূপ মুমিডে-মুক্তিডে বাহির বইলেন। ঐ অবস্থার প্রয় করিলেনঃ

'আবৃদ্ধ মনত্মর, তুমি কি তোমার কলিগদেরে কনভিন্স্ করিছে পারিরাছ ?' এ প্রন্নের আমি কি অবাব দিব ? কনভিন্স্ করিব কি আমি বে ইতিমধ্যে একট কথাও বলি নাই। কাজেই নিরুপার সহারহীনের একট্থানি জ্যোর-করা শুক্ক হাসি হাসিলাম মাত্র। প্রধান মন্ত্রী চোখ-মুখ ও হাত মুছা শেষ করিরা ঈষং পিছন হেলিরা হাতের তোরালিরাটা বোধ হর বাধক্রমের টাওরেল স্ট্যাণ্ডে রাখিলেন এবং বেন কতই চিন্তা করিতেছেন এমনিভাবে ধীরে-ধীরে আসিরা নিজের আসনে বসিলেন। আমরা স্বাই দিছেইরাছিলাম। আমরাও বসিলাম। প্রধান মন্ত্রী আমার দিকে আক্রি, আবৃল মনত্মর বদি এই-এই করেকটা সংশোধনী গ্রহণ করে, ভবে আমরা তার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারি।' এই বলিরা তিনি নিতান্ত মামুলি ভাষিক ও ব্যাকরণিক করেকটা সংশোধনী পেশ করিলেন এবং পশ্চিমা বন্ধুদের দিকে চাহিরা বলিলেন আপনারা ?

তাঁরা আর কি বলিবেন ? প্রধান মন্ত্রী এতক্ষণ তাঁদেরে সমর্থন করিরাছেন, এখন তাঁদের কর্তব্য প্রধান মন্ত্রীকে সমর্থন করা। প্রধান মন্ত্রী আমাকে বিকিয়া তাঁদেরে খুশী করিয়াছেন। এইবার তাঁদের উচিত প্রধান মন্ত্রীকে খুশী করা। সকলে এক বাকো বলিলেন: 'আপনি যা ভাল বুকেন।'

প্রধান মন্ত্রী এতক্ষণে ঘাড় ফিরাইরা আমার দিকে চাহিরা বলিলেন ঃ
'দেখ, যদি তুমি এই-এই সংশোধনী গ্রহণ কর তবে কেবিনেট তোমার
প্রভাব গ্রহণ করিবে। বৃঞ্জি আমার কথা? তুমি এতে রাষী?'
এতক্ষণে আমি বেন লিডারকে কিছু-কিছু বৃষিতে পারিতেছিলাম। তার
চোখ যেন আমাকে ইশারা করিল: 'সহজে রাষী হইও না।' আমি সে
ইশারা মানিলাম। মাথা নাড়িলাম। আপত্তি করিলাম। ও-সব
সংশোধনী গ্রহণ করিলে আমার ভিমণ্ডলিই অর্থহীন বেকার হইরা পড়ে,
এমনি ভাব প্রকাশ করিলাম। বাঁলাবাঁকি করিলাম। নৈরাত্ত দেখাইলাম।
আমার ভিমণ্ডলি অবিকৃত গ্রহণ করিবার অনুরোধও করিলাম। কিছ
ইয়ান মন্ত্রী অউল-অনড়। ভাবটা বেন হির গ্রহণ, নর বর্জন।' অগভাা
শেশ পর্বন্ড আমি হার রামিলাম। আমার প্রভাব সুহীত হইল। আমার

## ত্যারতি শুরু

আৰ দিরা অর ছাড়িল। লিডার আমাকে কংগ্রেছলেট করিলেন। দেখা-দেখি স্কলেই করিলেন। এতক্ষণে আমি বৃথিলাম, তেমন কড়া দীতের
-মওস্মেও আমার জামা-কাপড় ঘামে ভিজিয়া গিরাছে।

প্রধান মন্ত্রী কেবিনেট রন্ধ হইতে বাহির হইরা সোজা পৃত্লার
উঠিবার লিফটে চড়িলেন। আমাদের কাউকে কিছু বলিবার প্রয়োগ
পিলেন না। তাঁর সাথে লিফটে উঠিবার জকু আমাদের কাউকে
ভাকিলেন না। লিফট এক লাফে পৃতালার উঠিরা গেল। আমরা
সকলে গাড়ি বারালার দিকে চলিলাম। আশাতীত জরের পূলকানশে
ভামি একরূপ বাহাজ্ঞানহীন। হঠাং কার হাত আমার কাঁথে পড়িল।
আমার চমক ভাংগিল। দেখিলাম, অর্থ-মন্ত্রী সৈরদ আমজাদ আলী।
ভার স্থলর মুখের স্বাভাবিক মিন্ট হাসি ক্র জ্ল-ভংগিতে বিকৃত করিরা
কুটামিপূর্ণ ভাষার বলিলেন: 'অভিনরটা পারফেক্ট, হইরাছে। সারা
রাত ধরিরা রিহাসেল দিরাছিলেন বুবি ?'

# (७) वक्कारेष्ठे ?

আমি বরাবরই অল্পন্ধ লোক। বন্ধুবরের রসিকতাটা ভাল বুবিতে পারিলাম না। কিন্তু আশাষ করিলাম। তবু বোকার মত তাঁর দিকে ভাহিরা রহিলাম। এবার তিনি সহজ স্থলর আভাবিক মিটি হাসিটা ফিরাইরা আনিরা বলিলেন: 'প্রাইম মিনিস্টার ও আপনি যে মক ফাইটটা ক্রিলেন, তার কথাই আমি বলিতেছি। কাজ ত হইরাই গিরাছে। এখনও অভিনর চালাইরা বাওরার দরকার কি?'

লিভারের তিন-তিন ঘণ্টাব্যাপী পার্ফরমেন্সের আগাগোড়া ছবিটা নৃতন হ্রপের চাকচিকো আমার চোখের সামনে ভাসিরা উঠিল। সভাই তাই নাকি? তাই ত কত জারগার তার কত প্রমের জবাব তিনি নিজেই আমার মুখে তুলিরা দিরাছেন। পুলক-আনল গর্ব-জহংকার তারনির-কৃতজ্ঞতার ভেউএর নিচে আমি তলাইরা গেলাম। হে বহান নেতা, এমন করিরা তুমি আমাকে জিতাইরা দিরাছ? আমাকে নীক্ষা নেপেরা বন্ধবর আমার হাত ধরিরা টানির। নিতে-নিতে বলিলেন: 'ভর

নাই, আমি কাউকে বলিয়া দিব না। কেউ বৃবেন নাই। প্রধান নাই। স্বাইকৈ বিপলোটাইব,ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

একটু খামিরা আবার তিনি বলিলেন ঃ 'আপনি বাই মনে করেল' ভাই সাহেব, প্রধান মন্ত্রী অমন না করিলে আপনার প্রভাব প্রশের' কিছুমাত্র সম্ভাবনা হিল না।'

কথার-কথার আমরা বিশাল লাউপ্পটা পার হইরা গাড়িবারাশারু লামনে আসিরা পড়িরাছিলাম। আমার পাড়িটা আগে আসিরা গাড়ি-বারাশাটা আটকাইরা রাখার দক্ষণ আমঞ্জাদ আলীর গাড়িটা গুল্লে বাঁড়াইরা আছে। তিনি হাত উঠাইরা আমাকে লালাম করিরা হাসি মুখে হন-হন করিয়া নিজের গাড়ির দিকে চুটলেন।

একদৃষ্টে অথবা দৃষ্টহীনভাবে তাঁর দিকে চাহিরা-চাহিরা আবার আমি বাহাজ্ঞান হারাইলাম। প্রাইভেট সেক্টোরি অথবা বভিগার্ডের ডাকে আমার চমক ভাংগিল। আমি গাড়িতে চড়িবার জন্ত সিঁড়িতে পা দিবার আগে একবার ছাদের দিকে ভভিভরে তাকাইলাম। ঠিক উপরেই প্রধান মনীর বেডকম।

# (৭) বিদেশী বুদ্ধার অভাক

क्वित्तरहे जानात किम जन्दामिल इस्तात मरण-मरणहे जामि नाहेनाण मिनिम्होत जनाव जामकाम जानीत शिह्न नाशिनाम ह हिनाम छात काट जामात श्वामनीत विद्याणी मूहा। जिनि छात्र वालाविक मिन्हा-मध्त हानि हानित्रा विन्तान: 'विद्याणी मूहा। जिनि छात्र माहादिक मिन्हा-मध्त हानि हानित्रा विन्तान: 'विद्याणी मूहा नाहे छाहे माहहूव, तम कथा जालाहे विन्ताहि।' ब कथा मला। क्वित्तरहे जामात्र किम जालाहना हस्तात ममत्र बहे यद्भाव कथा जिन विन्ताहितन। जामता भूव भाविकानीता छोत् जामात्र किम कथिवात बक्ष सामा मद्भा क्विताहिनाम। काट्यहे छथन अ-कथात्र जामि क्विताय अक्ष पहि नाहे। क्विताबत विन्ताहिनाम। जानित्र त्राणित। क्विताम। विन्ताम । विन्ताम

## ওবারতি শুরু

পারেন। আমার রাগ দেখিরা বন্ধুবর হাসিলেন। বলিলেন: 'ভাইসাব, বেদিন খুণী আপনি আমার দকতরে আহ্নন। সব কাগব-পত্ত দেখুন। অফিসারদের সাথে নিজে আলোচনা করুন। সব অফিসারকে আপনার সামনে হাবির করিয়া আমি সরিয়া পড়িব। আপনি ইছামত সব কাগব-পত্ত পেখিয়া এবং অফিসারদেরে জেরা করিয়া সব খবর নিবেন। তাভে হদি আমার কথা সতা প্রমাণিত হয়, তবে আপনি বিহাস করিবেন ত ?

বড় কঠিন কাজ। কঠিন ফরমারেশ। আমি অর্থনীতির কিছে জানি না। অর্থ দফতরের কাগয-পত্র কি বুকিব? কাজেই প্রথমে অসম্বতি জানাইলাম। বলিলাম: 'আমি কাগ্য-পত্র চাই না, চাই টাকা। আপনি অর্থনাটী। বেখান হইতে পারেন টাকা আনিয়া দেন।'

কিছ মিটভাষী বন্ধবরের টানে শেষ পর্যন্ত রাষী হইলাম। ভার চেষারে ৰসিয়া সেকেটারি-জয়েউ সেকেটারি সহ অনেক অফিয়ারের সাথে পুরা দুইদিন আলোচনা করিলাম। তারা কাগষ-পত্র দেখাইলেন। আমি বুবিলাম, সভাই বিদেশী মুদ্রা নাই। শুধু যে বর্তমানে নাই, তাও নম। আগামী প্রায় দুই বহরের আনুষানিক আয়ও অগ্রিম বায় হইয়া দিয়াছে। এমন সব খরচের খাতে বিদেশী পক্ষের সাথে এ রকম পাকা-পাকি চুক্তি হইয়া দিয়াছে যে একতরফা তার একটা চুক্তিও বাতিল করিবার উপার নাই।

আরি শুকনা মুখে অর্থ মন্ত্রীর নিকট হইতে বিদার হইলাম। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সব বিভারিত রিপোট করিরা তার উপদেশ চাইলাম। তিনি গজীর ও চিভারুক্ত হইলেন। বলিলেন: 'আমি ত আগেই তোমাকে হশিরার করিরাছিলাম, তোমার এই লক্ষ-কশেশ কোন কাজ হইবে না। এখন লাভটা কি হইল ? পূর্ব-পাকিভানীদের মধ্যে জাগাইলে রখা আশা। আরু পশ্চিম পাকিভানীদের মধ্যে ক্ষিত্রীলে নাহক দুশমনি।'

আমি বিশেষভাবে চাপিরা ধরিলাম। বলিলাম <sup>3</sup> 'আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা ভাবিবেন না। একটা-বিছু উপার বাহির করন। প্রধাননত্তী হওরার পর আপনি থালি হাতে পূর্ব পাকিভানী ভোটারবের কাছে বাইতে পারেন না। কি জবাব বিবেন ভাবের কাছে ?°

আগামী ১৯৫৮ সালের ফেব্রুরারি-রার্চে সাধারণ নির্বাচন করাইব,

ব বিষরে আমরা তখন দৃঢ়সংকয়। প্রধান মন্ত্রীই এ বিবরে সবচেরে
কেশী অনড়। স্বতরাং আমার এই কথাটার বোধহর আগামী নির্বাচনের
কথাটা তার মনে পড়িল। তাঁকে চিন্তাবৃক্ত দেখা গেল। লিভারের
চিন্তার সাহাষ্য করিবার আশার আমি বলিলাম : মান্তিন বন্ধুরা আগনার
শাতিরে পূর্ব পাকিস্তানের জন্ত কিছু করিবেন না?

অন্ত সমর হইলে কিখা অন্ত কেউ একথা বলিলে লিডার বোধ হর চটনা বাইতেন। কারণ এই সমর আওরামী লীগের ভিডরের একদল সহ বামপদীরা সহরাওয়াদী সাহেবকে গোপনে 'মাকিন দালাল' বলিয়া গাল দিতেছিলেন। এ অবস্থায় এটাকে বক্যোক্তি মনে করা অসম্ভব ছিল না।

কিছ আৰু আমার ব্যাকুল আগ্রহাতিশব্য দেখিরাই বোধ হর ঐ ধরনের কোন সন্দেহই তার মনে আসিল না। মৃহর্তমাত্র ভাবিরা তিনি ফোন উঠাইরা মাকিন রাষ্ট্রপৃত মিঃ ল্যাংলিকে ঐদিন বিকালে চারটার সমর চারের দাওরাত দিলেন। আমাকে ঐ সমর হাবির বাকিতে বলিলেন।

# (৮) মার্কিন রাষ্ট্র-দূতের সাহাষ্য প্রার্থনা

চারের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সোজা বিষয়ী কথা পাড়িলেন। পূর্ববাংলার শিল্লারনের জন্ত সাহাব্য দিতে হইবে। মিঃ ল্যাংলি সহজেই
রাষী হইলেন স্পারিশ পাঠাইতে। জানাইলেন, পূর্ববর্তী সরকারের আমলেই মাকিন সরকার পাকিতানকে দশ মিলিরন ডলার (পাঁচ কোট
টাকা) কমডিট এইড স্থপে দেওরা স্থির করিরাছিলেন। কিছ পাকিতান
সরকার তা না আনার ঐ সাহাব্য অব্যবহৃত অবস্থার পড়িরা আছে।
ইহাকেই ইতাস্টিরাল এইডে স্থপাতরিত করিরা দেওরা বাইতে পারে।
ক্ষেত্রত আইন পাশ করিতে হইবে। মাকিন রাট্রে উহাই নিরব।
সাইন্ত তা করাইবার ভার নিজেন। প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করিলেন
সরেক্ষানকে ব্যক্তিগত পর লিখিতে।

## ওবারতি শৃক

নিঃ ল্যাংলির ভরশার এবং প্রধান মন্ত্রীর ডংপরতার আমি আশস্ত ও নিশ্চিত হইরা অস্তাস বিষয়ে মন দিলাম।

## (১) আন্ত-মাঞ্চলিক বৈষ্ম্য

বাণিজ্য-দফতরের বিষরাদি অধ্যয়ন করিতে গিয়া আমার ধারণা ছইল बामारमत वार्का जिंक वानिका पृदेष्टि किंहि रमानत विराध कि कि विद्राल । একটি, ভারতের সংগে আমাদের ব্যবস্থানিকা প্রয়েজন ও সম্ভবমত ব্যাড়িতেছে না। বিতীয়ট, কমিউনিস্ট দেশ সমূহেৰ সাথে আমানের কোনও बावमा-वाशिकारे हरेराज्य ना। बरे पृरेष्टिरे बार्कानिजिक कावनप्रभुछ। কাশিরের অধিকার লইয়া ভারতের সাথে আমাদের রাজ?নতিক স<del>লার্</del>ক অতিশর তিক্ত। কাজেই তার সাথে বাণিজ্ঞাক সম্পর্ক বাড়াইবার ८ हो। इत नारे । या जामाप्तत पृरेष्ठि वर् लाकमान रहेएएए। এক, আমরা পাটের একটা বড় ও ভাল খরিদার হারাইভেছি। দুই, ভারত হইতে সন্তাদরে অর ভাড়ায় যে কয়লা পাইতে পারিতার তা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। এ ছাড়া আরও একটি ব্যাপারে আমরা ভারতের সহিত সভাবের আযোগ নিতে পারি। ধরুন, নোয়াখালি কুমিলা ও সিলেটের সীমান্তবাসী বহু পাকিন্তানী নাগরিক পুরুষানুক্রমে পার্খবর্তী ভারতীর জমি চাষাবার করিয়া ধান এদেশে আনে। ইহার। 'ঞ্জিরাতিয়া' বলির। পরিচিত। ভারতের সহিত কোনো চুজি না পাকার ইহাদের প্রতি নানারপ যুলুম করা হইতেছে। এদের সংখ্যা অনেক। এদের জন্ত একট। চুক্তি করা আশু প্রয়োজন। তাছাড়। আমাদের পূর্ব-পাকিস্তানে এইট মাত্র সিমেন্ট কারখানা। কলিকাতা তার হেড অফিন। তার কাচামাল চুনাপাথর আনা হয় ভারতীয় এলাকা হইতে ৰোপওরে বা দড়ির ঝোলানো স\*াকুর সাহাযো। যদিও কারখানাটর ক্যাপানিট এক লক্টনের উপর, কিন্ত তাতে উৎপন্ন হর মাত্র ৪৭-ছাজার টন। পূর্ব পাকিন্তান সরকারের চিফ ইঞ্জিনিরার আবদুল জব্বার। जारहर जाबादक जानादेवारहन, वर्धमारनदे जाबारमव जिरमत्केत ठाहिमात शतिवान म्हण्यक हेत्तव हैनत । जानावी महनदे अब शतिवान माँ जादेरक

আড়াই লক টন। কাজেই বর্তমানেই আমাদের একলক টন বাছির হুইতে আমদানি করা দরকার। পশ্চিম পাকিতানই এই ঘাটতি মিটাইতে পারে। কিন্ত জাহাজের অভাবে ঐ সিমেন্ট আমদানির পরিমাণও মথেই নর; জাহাজ-ভাড়ার দরুন দামও অনেক বেণী। সময় মত সরবরাহও হয় না। এতে পূর্ব-পাকিতানের সরকারী ও বেসরকারী সমন্ত নির্মাণ-কাজ ও উর্রন-মূলক কাজ সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হুইতেছে।

আমি এই সব সমগা লইরা শিল্প-দফতরের দেকেটারি মিঃ আকাষ প্রলিনী ও বাণিজ্য দফতরের দেকেটারি মিঃ কেরামতুলার সাথে এবং তাদের সহকারীদের সাথেও বিস্তারিত আলোচনা করিলাম। মিঃ থলিলী এসব খ্যাপারে খুব উৎসাহ ও উল্পন্ন দেখাইলেন। কিন্তু মিঃ কেরামতুলাকে তেমন উৎসাহী দেখিলাম না। আমার মনে হইল, তিনি নিজেই ক্লান্ত ও নিরুৎসাহ হইরা পড়িয়াছেন। উভরেই প্রবীণ আইন সি. এসং। অনেকদিন ধরিয়া যার ভারে ডিপার্টামেন্টের হেড আছেন। কিন্তু নিঃ কেরামতুলাহ যেন প্রাণহীন হইরা পড়িয়াছেন। আমি প্রধান ক্লান্ত্রীর সংগ্রে আমার দ্বিমাও সে সম্পকে দেকেটারিদের ভার-গতিকের ভ্যালোচনা করিলাম।

## (১॰) (मट्किकोत्रिद्युटि अन्वि-भानके

করেকদিনের মধাই প্রধান মন্ত্রী অবস্থার প্রতিকার করিলেন। তিনি
নিঃ কেরামত্রার বদলে মিঃ আঘিব আহমদকে বাণিজঃ দফতরের
সেকেটারি নিযুক্ত করিলেন। এই নিয়োগের পিছনে একটা ইতিহাস
আছে। আমি অন্নদিনেই বৃত্তিরাছিলাম যে চাকুরি-বাকুরির ব্যাপারে
পূর্ব পাকিস্তানীদের স্থবিধা করিতে গেলে সেকেটারি-জেনারেলের অফিনের যিলোপ সাধন করিতে হইবে। শাসনতত্রে চাকুরি-বাকুরির ব্যাপারে
ক্যারিট আনরনের বিধান আকা সত্ত্বেও সেকেটারি-জেনারেলের দক্তর
সক্ষা চেটা ব্যাহত করিরা দিতেছিল। এই দফতর থাকা পর্যন্ত এর
অনুনাদন হাড়া চাকুরি-বাকুরিতে কিছু করিবার উপার ছিল না।
ক্রিটি লোক্টি ক্রান মনীকে আমার মনোভাব জানাইলনি। দেবিলার,

## ওবারতি শুরু

তিনিও সেই চিন্তাই করিতেহেন। বলিলেন: 'আমার ইছাও তাই।
কিন্তু প্রশ্ন এই বে ঐ দফতর ভাংগিরা দিলে আযিব আহমদকে কোথার
বসাইবে?' আমি বলিলাম: 'কেন, তাঁকে কোথাও এখেসেডর করিরা
পাঠাইরা দিন। তাঁর ভাই মিঃ গোলাম আহমদ ত এখেসেডর
আহেনই।' প্রধান মন্ত্রী বলিলেন: 'সরকারী কর্মচারিরা এখেসেডরিতে
যাউক, এটা আমি পসল্ল করি না। আমার মনে হয় আমাদের
কুটনৈতিক দফতরকে সজীব ও সক্রিয় করিতে হইলে রাজনৈতিকদের
মধ্যেই ঐ সব পদ সীমাধের করা দরকার। সরকারী কর্মচারিদের
মন ধরা-বাঁধা নিয়মের কাঠামোতে গড়া। তাঁরা কুটনীতিক ব্যাপারে
দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন না। কাজেই আমি নৃতন করিয়া
সরকারী কর্মচারিদেরে কুটনৈতিক চাকুরিতে পাঠাইব ত নাই, বরঞ্জ বাঁরা
আছেন, তাঁদেরেও উঠাইয়া আনিব। অতএব সেকেটারিয়েটের মধ্যেই
কোথাও আবিয় আহমদের ব্যবস্থানা করা পর্যন্ত আমি তাঁকে সেকেটারিল

এর কয়েকদিন পরেই বাণিজ্ঞা দফতরে আমার নৃতন স্বিম নয়ানীতি ও এর কার্যকারিতার খাতিরেই সেকেটারি বদলের কথা উঠিল।

খানিক থামিরা একটু চিন্তা করিরা প্রধান মন্ত্রী নাটকীর ভংগিতে আমার দিকে শাহাদত আংগুলের একটা তীর নিক্ষেপ করিরা বলিলেন:
'ইউ! ইউ টেক হিম আগম্ ইওর কমার্স সেকেটারি।'

আমি ঘাবড়াইরা গেলাম। মিঃ আবিব আহমদ শুধু সর্বজ্ঞান্ত আইন সি- এস-ই নন! 'মোস্ট স্টিফনেকেড বুরোক্রাট' বলিরা তাঁর বদনাম বা স্থনাম আছে। মরীদের কোনও কথা তিনি শুনেন না। মরীদেরেই তিনি কালি আংওলের চার পাশে খুরান। কথাটার আমার বিবাসও হইরাছিল। পূর্ব বাংলার চিক সেকেটারি থাকা অবস্থার জনাব নৃকল আমিলের আমতে একবার তিনি হাইকোর্টের কাঠগড়ার দাঁড়াইরা বজিলাছিলেনঃ 'আমি প্রধান মরীসহ সমন্ত মনীদের বিক্রছে সিকেট-ভাইল রাখি এবং তা কেন্দ্রীর সরকারের কাছে পাঠাই।' পূর্ব বাংলার প্রধান মনী বা কেবিনেট এই কাজের ছক্ত চিক সেকেটারির বিক্রছে

কোনও স্টেপ নিরাছিলেন বলির। শোনা বার নাই। বর্ফ লোকে কোবলি করিত আসলে চিফ সেকেটারিই পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী।

আমি প্রধান মন্ত্রীকে আমার আশংকার কথা বলিলাম। তিনি অভয় দিরা বলিলেন: 'ভর পাইও না। আধিব আহমদের আর যত দোবই পাকুক, তিনি খুব বোগা ও দক্ষ অফিসার। তুরি তাঁকে নেও। আমি ত আছিই।কোনও অম্ববিধা হইলে পরে দেখা যাইবে।' এইভাবে পাকিস্তান সরকারের স্বাপেক্ষা দোর্দও-প্রতাপ 'আড়েই-গ্রীব বুরোক্র্যাট' জনাব আবিক্ষ আহমদ আমার মত সাদাসিধা 'লেদাভ্যা' মন্ত্রীর সেকেটারি নিযুক্ত হইলেন।

# (১১) একটি গুরুতর লোকসাল

এই সংগে আমার আরেকট গুরুতর লোকসান হইল। বাণিজ্ঞান্দতরের সেক্টোরি বদলাইবার সময় প্রধান মন্ত্রী শিল্প-দফতরের সেক্টোরিও বদলাইলেন। মিঃ আক্বাস থলিলীর জারগায় মিঃ মোহাম্মদ পুরশিদকে শিল্প-দফতরের সেক্টোরি করা হইল। আমি প্রধান মন্ত্রীর নিকট নালিশের ভাষায় কথাটা বলিতে গেলে তিনি বিশ্বয় প্রকাশ করিলেন। বলিলেনঃ তোমার কথা মতই ত আমি খলিলীকে সরাইয়াছি।

প্রকৃত ঘটনা এই যে আমি সতাই একদিন মিঃ থলিঙ্গীর বিরুদ্ধে এবং অপরদিন শিন্ন-বাণিজ্ঞা উভর দফতরের বিরুদ্ধে বজিয়াছিলাম। উভরের বিরুদ্ধে অভিযোগটা করি অপযিশনে থাকিতে। সেটা ছিল এইরূপ: প্রায় পাকিস্তানের স্মষ্ট-অবধি এই দুইজন সেকেটারি একই দফতরের সেকেটারিদিরি করিতেছেন। ফলে তারা যার-তার দফতরকে নিজের জমিদারি মনে করিয়া থাকেন। চলেনও জমিদারের মতই। অফিসারদের প্রতি ব্যবহারও তাঁদের ব্যক্তিগত কর্মচারির মতই।

আর মরী হইবার পর পলিলী সাহেবের বিরুদ্ধে বলিয়াছিলাম বে মনীদেরে তিনি মৌসুনী পাখী মনে করেন। কোন এক লাবে বসিরা বসুদের কাছে মনীদেরে 'সিবভাল বার্ড' বলিয়াছিলেন এবং সেকেটারিরাই আসল শাসনকর্তা, মনীরা কিছু না, এই ধরনের উভি করিয়াছিলেন ৮

## ওযারতি শুরু

লোতাদের মধ্যে কেউ-কেউ আমার কাছে নালিশ করায় আমি মিঃ খলিলীর কৈফিয়ৎ তলব করি। তিনি হাসি-মুখে সব কথা স্বীকার করিয়া তার যে ব্যাখা দেন, তাতে আমি সম্ভূট হই এবং উচ্চহাস্য করিয়া তাঁরে ব্যাখ্যা গ্রহণ করি। এই ঘটনা সম্পকে ক্লাবে বন্ধদের मार्ष कथा विलए जिल्ला भिः थिल नी आवात्र महोत्तत विकृत्त करें, कि করিয়াছেন বলিয়া আবার আমার কাছে খবর আদে। সাহেব তারও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেন। আমি তাঁর ব্যাখ্যায় এবারও সম্ভষ্ট হই। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রধান মন্ত্রীর চেবারে কথাটা উঠে। তিনি কার কাছে সবই শ্নিয়াছিলেন। আমি ঘটনার বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম। আমি নিজেই যে ইতিমধ্যে প্রধান মন্ত্রীর কাছে নালিশ করিয়াছিলাম, তাও সতা। কিন্তু মিঃ খলিলীয়া ব্যাখ্যা যে যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য এবং তা যে श्रद्ध कि दिशा हि, त्रव कथा क विल्लाम । अधान मन्नी जात कि हू विल्लान ना । শুধুমাত্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ একটা 'হুম' করিয়া অশ্য কাজে মন দিলেন। তার পরেই এই বদলি। আমার সব কথার উত্তরে তিনি বলিলেনঃ খুরশিদ তোমার সব স্থিম ও প্ল্যানে তোমার সমর্থন ও সহায়তা করিবেন। আমি তোমার ধ্যান-ধারণার কথা তাঁকে ভাল করিয়া বৃঝাইয়া দিয়াছি। তুমি শুনিয়া খুশী হইবে যে খুরশিদ নিজেকে আসলে সিলেট জিলার অধিবাসী বাংগালী মনে করেন।' বলিয়া হাসিলেন এবং আমাকে হাসাইবার চেটা করিলেন।

## (১২) বাণিজ্ঞ্য-দফতরের সেক্টোরি

বাণিক্ষ্য সেকেটারি হিসাবে মিঃ আযিষ আহমদের সাথে প্রথম-প্রথম
পুব সাবধানে কথা বলিলাম। তিনি কিন্তু প্রথম হইতেই বিনয়-নম্মতা
ও আনুগতোর পরকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। তথাপি তিনি যে পরিমাণে
ষত বেশী ভদ্নতা ও আনুগত্য দেখাইলেন, আমি সেই পরিমাণে তত্বেশী
সাবধান হইলাম।

কিন্তু অন্নদিনের মধ্যেই মিঃ আযিয় আহমদের প্রতি আমার ধারণ) বদুলাইতে লাগিল। আমার প্রতি তার ভক্তিও আনুগত্যের মধ্যে কোনও

### রাজনীতিভ পঞাপ বছর

চালাকি বা ভণ্ডামির আঁচ পাইলাম না। কারণ বে সব ব্যাপারে তিনি আমার সাথে একমত হইতেন না, সে সব বিষয়ে খুব জোরের সংগেই আমার সাথে তক' করিতেন। আমাকে অনড় দেখিলে শেব পর্যন্ত বলিতেন: 'আমার উপদেশ যা দিবার ছিল, তা দিলাম। আমার কর্তব্য এখানেই শেষ। এরপর আপনি যে আদেশ দিবেন, তাই বলবং হইবে এবং আমি অক্ষরে-অক্ষরে তাই পালন করিব। বস্তুতঃ আমাদের শিক্ষা এবং বটিশ আমলাতাল্লিক ঐতিহাই তাই।'

আমি তাঁর এই নীতি খুবই পদক করিলাম। আমরা মন্ত্রীরা ভূল করিলে যে সব সেকেটারি আমাদের ভূল দেখাইয়া দেন. ভ্লটাতেও সমর্থন দিয়া 'হাঁ হযুর' করিয়া আমাদেরে খুণী করেন না, তাঁদেরে আমি খুবই পদক করি। একথা আমি তাঁকে খোলাখুলিই বলিলাম: 'নিজে কোনদিনই 'হাঁ হযুরি' রাজনীতি করি নাই। অপরে আমার নিকট তা করক, এটাও আমি চাই না।'

### (১৩) ভারত ও কমিউনির্চ দেশের বাণিক্স

কাজেই মিঃ আঘিষ আহমদের সহিত আমার বনিল ভাল! আমি ভারতের সাথে ও কমিউনিন্ট দেশের সাথে আমাদের দেশের বাণিজ্ঞার সম্ভাবনা ও তার ভাল দিক দেখাইলাম। ইতিমধ্যে আমার এক ঘোষণার বলিয়াছিলাম ঃ 'আমাদের বাণিজ্ঞা-সম্পক' রাজনৈতিক সীমান্ত ডিংগাইরা যাইবে।' সে কথাটা তাঁকে বৃঝাইয়া বলিলাম। আমার মতবাদের সমর্থনে ইংরাজ জাতির বাণিজ্ঞা-নীতি, বিশেষতঃ যুদ্ধের সময়েও সে নীতি বলবং রাখার প্রথার কথা বলিলাম। মিঃ আঘিষ আহমদ খুবই মাকিন ভক্ত হওয়ায় এবং পাক-মাকিন-চ্জি-আদির দক্ষন এ বাাপারে তাঁর মনে কেনেও বিধা-সন্দেহ থাকিতে পারে মনে করিয়। আমি তাঁকে বৃঝাইবার চেটা করিলাম যে ইংরাজের এই বাণিজ্ঞা-নীতিতেও ইংগা-মাকিন বন্ধুছে জ্যোনও বিশ্ব ঘটে নাই।

আমার এতসব বজ্তার পর মিঃ আবিব আহমদ পাক-ভারত বাণিজা-ব্যাপারে আমার সহিত এবমত হইলেন। কমিউনিস্ট দেশের

# ওবারতি শুরু

সাথে বাণিজ্যের ব্যাপারে তিনি রাষী হন করেক মাস পরে। তার আগে প্রাইম মিনিস্টার ও প্রেসিডেন্টের সহিত আলোচনা করিতে তিনি আমাকে উপদেশ দেন। এটাকে আমি আমার আংশিক সাফল্য মনে করিলাম। কারণ দেখিলাম, ভারত-বিরোধী মনোভাব তার মুসলিম লীগারদের চেয়েও তীব্র। তবে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। পাকিন্তানের ভালর জন্ম তিনি সব কাজে রাষী ছিলেন। নিছক বাণিজ্যিক সম্পকে'র দিক দিয়া তিনি আমার মতবাদ গ্রহণ করিলেন। পাক-ভারত বাণিজা চুক্তি রিনিউ করিবার সময় আগত-প্রায়। কার্কেই আমি তাঁকে আমার সংবল্প বিস্তারিত ভাবে বলিলাম। কেবিনেটে পেশ করিবার জন্ম কাগ্য-পত্র তৈয়ার করিতে আদেশ দিলান। আমার সংকল্পিত পাক-ভারত বাণিজ্ঞা-চুক্তির **অন্যতম** প্রধান নুত্নর ছিল এই যে বরাবরের ভার এক-বছর মেরাদী চুল্তির বদলে আমি তিন-বছর-মেরাদী চুজির পক্ষপাতী ছিলাম। তিনি সহজেই আমার মত গ্রহণ করিলেন। কারণ অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিরাছিল যে আমদানি-রফতানি লাইদেস ইশু করা ও অক্সাক্ত আনুষংগিক আয়োজন করিতে-করিতেই বছরের বেশী সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। উভার পাক হইতে মেয়াদ বাডাইবার জন্ম দেন-দরবারও করিতে হয়। এতে অনেক সময় আমদানি-রফতানি রব্যের মৌস্থম **পার** হইয়া যায়।

# (১৪) ফিল্ল ইপ্তাসিট্র

ভারতের সাথে বাণিজ্যিক ব্যাপারে আরেকটি বিষয়ে আমার পূর্ব-ধারণা ছিল। এটা পশ্চিম-বাংলায় নির্মিত ছায়াহবির ব্যাপার। পশ্চিম-বাংলায় উন্নত ধরনের ছায়াছবি নির্মাণ ক্ষতেতিতে অগ্রসর হইতেছিল। তারই স্বাভাবিক উপসর্গরূপে তথায় অভিনেতা-অভিনেত্রী ও ফিল্ম ক্রিপট লেখকও ছ ছ করিয়া বাড়িতেছিল। পূর্ব-বাংলায় ছায়াছবি নির্মাণের কোনও বাবস্থা ছিল না। বইও রচিত হয় নাই। অভিনেতা-অভিনেত্রীও পয়দা হয় নাই। এ অবস্থা আমাকে খুবই পীড়া দিত। অথচ এর

প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা ও সম্ভাবনা ছিল না। পশ্চিম-বাংলার ছবিতে স্বভাষতঃই পূর্ব-বাংলা ছাইয়া গিয়াছিল। কলিকাতার ছবি-নির্মাতাদেরই এজেন্টরা ঢাকায় বসিয়া ছবি-প্রদর্শনীর ব্যবদা করিত। দুই-একজন পাকি-ভানী যারা কোনও ফাঁকে এই ব্যবসায়ে চুকিয়াছিল, তারাও পশ্চিম পাকিন্তানী। পূর্ব-বাংলার ফিল্ম-শিল্প গড়নে ভালের কোনও স্বার্থ বা চেতনা ছিল না। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে উদু' ফিল্ম রচনার যথেই উল্পোগ-আয়োজন চলিতেছিল। এদবের প্রতিকার সম্বন্ধে কভিপয় পূর্ব-পাকিন্তানী উৎসাহী লোকের সাথে আমি আগেই আলোচনা করিয়াছিল।ম। তাতে আমার এই বিশাস হইয়াছিল যে সরকারী উৎসাহ ও সহায়তা না পাইলে পূর্ব-বাংলায় ফিল্ম-শিল্প গড়িয়া উঠিবে না। ফলে মনে-মনে স্থির করিয়াছিলাম গ্রন'মেন্ট হাতে পাইলে প্রথম স্থযোগেই এটা করিব। সভাসভাই সরকার যথন হাতে আসিল, তথন জনাব আতাউর রহমান ও জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে প্রামর্শ করিয়া প্রদেশে শিল্প-উল্লয়ন ক্রপোরেশন স্থাপন করা ঠিক হইল। আর এদিকে কেন্দ্রে আমি এই সংকর করিলাম যে পূর্ব-বাংলায় যারা ফিল্ম-শিল্প গড়নে ওয়াদাবদ্ধ হুইবেন, শুধু তাঁদেরেই ভারতীয় কিলা আমদানির লাইসেল দেওয়া ছইবে। আসন্ন পাক-ভারত চুক্তির এটা অ∌তম শর্ত হইবে বলিয়া সেকেটারি মিঃ আঘিষ আহমদকে জানাইরা দিলাম।

বাণিজা-দফতর সঘষে এই বাবস্থা করিয়া আমি পূর্ব-পাকিস্তান সফরে আসিলাম। পূর্ব-পাকিস্তানের সিমেণ্ট ও চিনি-শিল্প পরিদর্শন এবারের সফরের আমার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের আমদানি-রফ্ডানি বণ্টোলার পদের জন্ম একজন উপযুক্ত অফিসার তালাশও এ সফরের অন্তবম উদ্দেশ্য ছিল। এই নতুন পদটি স্থাই করিয়া অবধি এ বিষয়ে পুরই চিন্তাযুক্ত ছিলাম। পদটি যে কত বড় বিশাল দায়িত্বপূর্ণ পদ সেটা আমি ভাল করিয়াই বুনিলাম। যাকে-ভাকে এ পদ দেওরা বাইবে না। সভ্যা সাধ্তা ও সাহস এ পদের জন্ম অত্যাবশাক। আমি এ বিষয়ে প্রধান মন্ত্রী স্বছরাওয়াদী ও প্রধান মন্ত্রী আতাইর রহমান উভয়ের সংগেই আলোচনা করিয়াছিলাম। তারা বিভিন্ন অফিসারের

## ওরারতি শুরু

নাম করিয়াছিলেন। মনে-মনে তাঁদেরই তালিকা করিয়া নিজে দেখিবার জন্মই এবারে পূর্ব-পাকিস্তানে আসিলাম।

দিমেন্ট সম্পর্কে পূর্ব-পাকিন্তানের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সংগে পরামর্শ করিয়া ঢাকা- দিলেট বসিয়াই দিছান্ত করিলাম ও আদেশ দিলাম। সাপ্লাই এও ডিভেলাপমেন্ট এর ডিরেক্টর-জেনারেল মিঃ বি. এ. কোরেশীকে সংগে লইয়াই আসিয়াছিলাম। তাঁকে সংগে নিয়াই ছাতক সিমেন্ট ফেক্টরিতে গেলাম। ফেক্টরি-কর্ত্পক্ষের সংগে আলাপ করিয়া বৃঞ্জিলাম, এই পরিমাণ টাকার মেশিনারি আমদানি লাইসেল পাইলে ছয় মাসের মধ্যে তাঁদের ফেক্টরিতে সাতচল্লিশ হাজারের জায়গায় এক লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপাদন করিতে পারেন। তাঁরা বলিলেনঃ দুইতিন বছর ধরিয়া তাঁদের দরখান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের দফতরে পড়িয়া আছে। মিঃ কোরেশীকে জিগ্রাসা করিয়া ওঁদের অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পাইলাম। তৎক্ষণাৎ আমি প্রয়োজনীয় পরিমাণে লাইসেল ইশুর আদেশ দিয়া দিলাম। সে লাইলেস তাঁরা পাইয়াছিলেন। দিমেন্ট উৎপাদনও প্রায় একলক্ষ টন করিয়াছিলেন। কিন্ত মন্ত্রী হিসাবে তা দেখিয়া আসিতে পারি নাই।

বন্ট্রেলার পদের জন্য উপযুক্ত অফিসারও আমি এই স্ফরেই পাইয়।ছিলাম। ইনি ছিলেন মিঃ শফিউল আযম। তিনি তথন খুলনার ডিসিট্র ম্যাজিস্টেট। আমি তার সাথে কথা বলিয়া তার কাল্ল-কর্ম দেখিয়া এতই সন্তই হইলাম যে তাঁকে আমার কাল্লের জন্ম সবচেয়ে যোগ্য লোক মনে করিলাম। তৎক্ষণাৎ সেইখানে বিদয়াই তাঁকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। তিনি স্বভাবতঃই খুণী হইলেন। কিন্তু আপত্তি জানাইলেন এবং আপত্তির কারণও প্রকাশ করিলেন। চাটগাঁয় কনট্রেলার অফিস। চাটগাঁ তাঁর বাড়িও। কাল্লেই আখীয়-স্বল্পনের চাপ পড়িবে। চাকরিটাও ত চাপের চাকরি। কাল্লেই তিনি অস্থবিধায় পড়িবেন। আমি মনেশমনে ভাবিলাম : এইরকম বিবেকবান লোকই ত আমি চাই। বলিলাম : 'তোমার আপত্তি আমি মানিলাম না। তুমি প্রস্থাত হও।' তিনি প্রস্থাত হেইয়াছিলেন। আমি ফরাটি ফিরিয়াই তাঁকে সেখানে কয়েকদিন

টেনিং দেওরাইলাম। আমার পরিকল্পনা ও চিন্তাধারার সাথে তাঁকে পরিচিত করিয়া চাটগ া কন্টোলার করিয়া পাঠাইয়া দিলাম। তিনি পরম যোগ্যতা ও সাধুতার সাথে সে কাজ চালাইলেন।

## (১৫) প্রর্ঘটনাম আহত

কিন্ত চিনি-শিল্প সম্বন্ধে কিছুই স্থবিধা করিতে পারিলাম না। প্রথম মিল দর্শনা শুগার মিল পরিদর্শন করিতে গিয়া সেথানেই দুর্ঘটনায় আহত হইলাম। দুর্ঘটনাও একেবারে অন্ত,ত এ্যাক্সিডেট। সারা মিল ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিলাম। যাট বছরের বুড়া তরুণ সাহেব ম্যানেজারদের আনে-আনে এক শ ফুট উচা লোহার রডের সিড়ি বাহিয়া স্থটক ট্যাংক ওলির মাথায় উঠিলান নামিলাম। তরুণ সাহেবরা বলিলেন ঃ আমার চলাফেয়া দেখিয়া তাঁরা পর্যন্ত ঘাবড়াইয়া যাইতেছেন। কিছ কিছু হইল না। সারা মিল দেখিয়া অবশেষে লেবার কোয়ার্টার দেখিতে **গিয়াই বিপদে প**ড়িলাম। গরুর খুড়ের বর্ষাকালের গাতা শুকনার দিনে 'গোম্পর' হইরা আছে। এই গোম্পরই আগানা বর্ণার 'গোম্পদে বিষিত্যথা অনত আকাশ' হইবে। এই গোম্পদের একটিতে আমার ছেলেবেলার-ফুটবল-খেলায় ভাংগা পাটা পড়িল। হাই মচকাইয়া গেল। আমিযে পড়িলাম. আর উঠিতে পারিলাম না। আমাকে ধরাধরি করিয়া দেলুনে আনা হইল। দেখিতে দেখিতে হাটু ফুলিয়া **ইয়া-বড় কলাগাছ হ**ইয়া গেল। স্থানীয় সকল ডাক্তার সাধামত চেটা कृतिहास । किन्रे रहेल ना । एम पिनकात मन ध्याधाम क्यानरमल रहेल । **एाकात्रता छेलाम मिलन, जागामी मन ध्याद्यामछ काम्मिल कि**त्रा তাকার ফিরিয়া আদিতে। কিন্ত আমার কপালে আরও কট ছিল। कारकरे जाकात्रत्व बदः मःगीय अधिमात्रत्व छेशरम् मानिलाम ना। ৰলিলাম: 'শেতাবগঞ্জ ও গোপালপুরের বল দেখিয়া যাইব। কাল मदालि हाल हरेका याहेव। अथान यनि कान्य विश्व हामिश्च-প্যাধিক ডিম্পেনসারি থাকে, তবে সেখান হইতে এক মাত্রা আনিকা श्वानादेवा था ध्वादेवा एन ।' ठारे कवा रहेल । जानिका थारेवा

# ওবারতি শুরু

আমি বাতি নিবাইরা ঘুমাইরা পড়িলাম। বলিলাম: পার্বতীপুরের আগে আমাকে কেউ ডাকিবেন না।'

পার্বতীপুরে আসিয়া দেখিলাম রাজশাহী বিভাগের কমিশনার সংশ্লিষ্ট জিলা সমূহের জিলা ম্যাজিন্টেট সহ উপস্থিত আছেন। তাঁরা সকলে একমত হইয়া বলিলেন আমার ঢাকায় ফিরিয়া যাওয়া উচিং। আমি বুবিলাম আনিকা বরাবরের মত কাজ করে নাই। কাজেই রাষী হইলাম। তাড়াতাড়ি ঢাকা ফিরা দরকার। কিন্তু ফের ঈশ্রনী-পোড়াদহ হইয়া ঘুরিয়া যাইতে অনেক সময় লাগিবে। কাজেই ফুলছড়ি হইয়া ঘাইতে হইবে। কিন্তু ঐ লাইন মিটার গজের। আমি বাহির হইয়াছি রডগজের সেলুনে। স্বতরাং সেলুন ছাড়িয়া সাধারণ গাড়ি ধরিতে হইল। শুধু টানা-হেচড়া। আর কোনও অস্কবিধা না। তারপর ফুলছড়ি ঘাটে টেন হইতে সিফারে নেওয়া হইল ইযি চেয়ারে শোওয়াইয়া। ইফিচেয়ার! শুনিতে বড় আরাম। িন্তু ঢারসন কুলির কঁথে যিশা লাশের মত প্রায় আধ মাইল যাওয়া, তারপন হিনার ঘাটের স্লোপে নামা, খাড়া সিউড়ি দিরা দুতলার উঠা এনন সব কাতি-বাও বোধ হয় যত অবস্বায় খুব আরামেন িন্তু নিলা অবস্থায় খুব স্থেমর নয়।

স্টেশন হইতে সোজা হাসপাতালে নেওয়া হইল। হাসপাতাল কছ'পক বিশেষ যত্ত্ব নিলেন। বিশযতঃ ডাঃ শামস্থাদন ও ডাঃ আদিরুদ্ধিন দিনরাত খাটিলেন। চারদিনের দিন অপরের কাঁধে ভয় করিয়া দাঁড়াইতে শারিলাম। প্রাইম মিনিস্টার যক্ষরী বার্তা পাঠাইলেনঃ 'অসভব না হইলে এখনি চলিয়া আস'। ডাক্তারয়া স্থাতি দিলেন বটে কিন্তু বলিলেন, আরে কয়েকটা দিন থাকিয়া গোলে স্পূর্ণ সারিয়া উঠিতাম।

অপারের কাঁধে ভর করিয়া বিমান বদরে গেলাম। ধরাধরি করিয়া বিমানে তোলা হইল। করাচিতেও সেই ভাবে পৌছিলাম। ধরাধরি করিয়া করিয়া বাসার দুতালায় তোলা হইল। আমার অবস্থা দেখিয়া প্রধান মন্ত্রী আমার দুতালায় কেবিনেট মিটিং নিলেন। ভ্রমণের ঝাকিতে আমার অবস্থা খারাপ হইরাছিল। বিছানার শুইয়া আমি কেবিনেট করিলাম।

অর্থাৎ আমার শোবার ঘরেই কেবিনেট মিটাং হইন। বিছানা ছাড়িবারঙ আমার শক্তি ছিল না।

অথচ ঘটনাচক্রে এটাই সেই কেবিনেট-সভা যাতে অক্সান্থ ব্যাপারের সাথে পাক-ভারত বাণিজা চুজির পাকিস্তানের পক্ষের দাবি-দাওরা দ্বিরীকৃত হুইবে। সেইজন্মই প্রধানমন্ত্রী আমাকে যক্ষরী তাগাদা দিরা ঢাকা হুইতে আনিয়াছেন এবং আন্সার উপন্ধিতির ব্যবস্থা হিসাবে আমার শোবার ঘরেই কেবিনেট মিটিং দিরাছেন।

আমি বাণিজ্য সেকেটারি মিঃ আঘিষ আহমদকে আগেই তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলাম। কেবিনেট সেকেটারিয়েট হইতে প্রচারিত হইবার আগেই মিঃ আঘিষ আহমদের রচিত কালের কাল্য-পত্র (ওয়াকিং পেপার) আমাকে দেখাইরা নেওরা হইরাছিল। কাজেই আমার বিশেষ কিছু বলিতে হইল না। মানে-মানে মিঃ আঘিষ আহমদের কথার ঈষং সংশোধন করিরা আমার মনোভাব প্রকাশ করিতে হইয়াছিল মাত্র। किरितारे वामात नवशिम शासाव शहर कित्रम । किन् मःकरे प्रथा पिम আমার দিল্লি যাওয়া লইয়া। আমি বর্তমানে দিল্লি যাওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। এটা মন্ত্রী-ন্তরের আলোচনা। শুধু সেক্রেটারি দিয়া হইবে না। মন্ত্রী একজনকে পাঠাইতেই হইবে। অথচ অন্ত কোনও মন্ত্রী দিয়া আমার ভরদা নাই। প্রধান মন্ত্রীও আর কাহাকেও পাঠাইতে র:যী নন। মিঃ আঘিষ আহমদেরও মত ভাই। আমাকেই যাইতে হইবে। ভবেই দিল্লির বৈঠক পিছাইতে হয়। এদিকে চুক্তির মেরাদ শেষ হইতেও বেশী বাকী নাই। আমাকে আরোগ্য হইয়া দিলি যাওয়ার যোগ্য হওয়াতক বর্তমান ছজির মেয়াদ বাড়ান দরকার। ডাক্তাংদের মত নেওরা হইল: পুনর দিনের কমে আমাকে খাড়া করা যাইবে না। ভারত সরকারকে সব অবশ্ব। বলিয়া চল্ তি বাণিজা-চুক্তি এক মাস বাড়াইয়া দেওয়া হইল। প্র-র-বিশ দিন পরে একদিন দিলি যাওয়ার দিন তারিখ করা ছইল।

# **छितवभा** ख्रशाश

## ভাৱত সফৱ

(১) পাক-ভারত বাণিজ্য-চুক্তি

যথাসনয়ে এক হাতে লাঠিতে অপর হাতে অন্তের কাঁধে ভর করিয়া দিলি
কোলাম বোধহয় ১৯৫৭ সালের ১৭ই জানুয়ারি। অফিসারদের এক বাহিনী
সাথে গোলেন। তার উপর গোলেন আমার জ্রী ও ছোট ছেলে মহফুর
আনাম ওরফে তিতু মিয়া। তার বয়স তখন মাত্র ন বছর। দিলি বিমান
বন্দরে ভারতের শিল্প-বানিজ্য মন্ত্রী মিঃ মুরারজী দেশাই আমাদেরে অভ্যর্থনা
করিলেন। আমার থাকার ব্যবস্থা হইল নিয়াম-ভবনে। বিরাট ও বিশাল
শাহী বালাখানা। এলাহি কারখানা। অফিসারদেরে স্থান দেওয়া হইল
অশোক হোটেলে। কুটনৈতিক জগতে বিশ্বয় হাট করিয়া আমি রাষ্ট্রপতি
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর জন্ম দুই হাড়ি মধুপুরেয়
মধু লইয়া গিয়াছিলাম। বজ্বতায় বলিলামঃ 'পাকিস্তানের জনগণ
ভারতের জনগণের সাথে যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিতে চায় তারই
প্রতীক এই মধু। পাকিস্তান ও ভারত উভফেই ভারত-মাতার যমজ-সন্তান।
দুই সহোদর।' ভারতীয় কাগথে 'সাধু সাধু' রব ধ্বনিত হইল।

প্রেসিডেন্ট ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর পরে। ক্রত্যক্ষ সহানুভূতির ফলে আমাদের সমস্ত দাবি-দাওরাই চুজিতে গৃহীত হইল। চুজির মেয়াদ আমাদের দাবি মত তিন বছর করা ছাড়াও তিনটি বিষয়ে ভারত আমাদের প্রতি বিশেষ বন্ধুছের পরিচয় দিলঃ (১) প্রচলিত ছয় লক্ষ বেলের জায়গায় আঠার লক্ষ বেল পাট আমদানি করিতে রাষী হইল; (২) ৫০ হাজার টন ভারতীয় দিমেন্ট পূর্ব-পাকিস্তানে দিরা ভার বদলা ঐ পরিমাণ সিমেন্ট পশ্চিম পাকিস্তান হইতে নিতে রাষী হইল। (৩) পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় সমস্ত কয়লা সরবলাহ করিতে এবং রেল্যোগে পূর্ব পাকিস্তান রেল-মুখে পৌছাইয়া দিতে রাষী হইল।

জিরাতিরাদের সমস্যারও সমাধান হইল। একবার প্রীতির ভাব প্রতিষ্টিক হৈয়া গেলে উদারতার দংজাও প্রসারিত হয়। ভারতীর মেতৃরশের তাই হৈইল। উভয় পাকিন্তানের মধ্যে স্থলপথে যোগাযোগের জন্ম ভারতের মধ্যে দিয়া থ্রেরেল চালাইবার যে স্থল আমরা দেখিয়াছিলাম, ভারতের নেতৃরশ সে প্রসারও বিবেচনা করিতে রাষী হইলেন। কথা হইল উভয় দেশের রেল মনীহয় এ বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

# (২) পাক ভারত সম্পর্কে মূতনত্ব

আমাদের আলোচনার মধ্যে যে প্রীতি-সম্ভাবের আবহাওয়া বিরাজ **▼রিতেছিল,** তা শুধ্ কুটনৈতিক ভাষার 'প্রীতি সম্ভাব' ছিল না। অনেকটা আন্তরিক সম্ভবেছিল। বাণিজ্য চুক্তি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় বিষয় **ছইলেও আমি পৃ**ংও পশ্চিম পাকিস্তান সরকায়দ্বাকে গোড়া হ**ইতেই** পাক-ভারত বাণিজ্য আলোচনায় শামিল করিয়াছিলাম। এই উদ্দেশ্যে আমার বিশেষ আগগ্রণে পুর পাণি স্তানের প্রধান ইনী জনাব আতাউর **রহমান থাঁও শিল্ল-কাণিজা মন্ত্রী শেথ মৃ**জিবুর রহমান এবং পশ্চিম পাকিন্তান সরকারের শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী মিঃ গোষাফফর ভ্রেন কিয়িলবাস **ভাঁদের অ**ফিসা**র-**নল সহ দিল্লিতে উপস্থিত হইয়াভিলেন ৷ দিল্লি পৌছিয়াই আমি প্ৰথম কাজ করি পণ্ডিত নেহক্তর সংগে সাক্ষাৎকার। জনাৰ আতাউর রহমান ও জনাব মুজিবুর রহমান এ সাক্ষাংকাবে শামিল ছিলেন। জনাব অহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বর্তমান পাকিস্তান সরকার যে ভাৎতের সাথে সন্তিকোর বন্ধু ভাবে যার তার আত্মর্যাদার ভিত্তিতে শান্তি ও প্রীতিতে ৰাদ করিতে চান, দে কথা আমরা পণ্ডিত নেহরুকে বৃষাইবার চেষ্টা **করি। পাৰ-ভ**ারত সম্পর্ক স্বন্ধে মুসলিন লীগও আওয়ামী **লীগের** ब्रञामर्लंब বুনিয়াদী পার্থকা আমরা তাঁকে বুঝাইয়া দেই। এটা বিশেষ ভাবে দরকার হয় এইজ্ঞ যে ভারতের হিন্দু সম্প্রদারের এক প্রভাবশালী শ্রেণীর মনোভাব আমাদের নেত। অহরাওয়াণীর প্রতি অতিশক্ত ৰিছপ ছিল। পাকিন্তান সংগ্রামের সময়ের এবং পাকিন্তান হাসিলের প্রের ভূমিকার জনাব স্বহরাওরাদীর এপ্রোচের পার্থকা গণতালিকতা বৌজিকতা ও নির্ভূপতার দিকে আমরা পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমরা দেখিয়া পুলকিত হই যে জনাব স্বহরাওয়াদীর প্রতি পণ্ডিত নেহরুর মনোভাব সাধারণ হিন্দু-মনোভাব হইতে সম্পূর্ণ স্বতম্ভ । তিনি স্পষ্টই বলেন যে স্বহরাওয়াদী-নেতৃত্বে পাক-ভারত সম্পর্কের মধ্যে উত্তর পক্ষ হইতে বাস্তব-বাদী দৃষ্টি-ভংগির উল্লেখ হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বন। জনাব আভাউর রহমান ও জনাব মুজিবুর রহমান বিশেষণ্ডাবে পূর্ব পাকিস্তানের অভাব-অভিযোগ গুলির উল্লেখ করেন। পূর্ব-পাকিস্তান চার দিক দিয়া ভারত-বেষ্টিত। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর শান্তি-পূর্ব নিরাপত্ত:-বোধ অনেক খানি নির্ভর করে ভারত সরকার এবং পশ্চিম বাংলা ও আসাম সরকারের নীতি ও মনোভাবের উপর। আমরা দেখিয়া স্থী হইলাম যে পণ্ডিত নেহরু পূর্ব পাকিস্তানের অম্বরিধা-অভিযোগের প্রতি সম্পূর্ণ সচেতন ও সহানুভূতিশীল। আমরা আম্বরিক সোহার্দের মধ্যে আমানের সাক্ষাৎকরে সমাপ্ত করিভাম।

এই পরিবেশে আমাদের বানিজ্য-চুক্তির আলোনা শুরু হইবাছিল বলিরাই আমাদের নরা দিনি গমন এমন সফল হইরাছিল। আমরা করাচি হইতে যেসব প্রস্তাব ও শর্ভ যে আকারে লইরা আদিবাছিলাম, প্রায় সন্তলিই সেইরাপেই গৃহীত হইরাতিল। বাণিজা সেকেটারি জনাব আঘিয় আহমন খুটিনাটি নির্ধারনে ও চুক্তির ভাষা রচনার সম্পূর্ণ দক্ষতার পরিচর দেন। ঐ দক্ষতার জন্ম আমি তাঁর তারিক কংতে গেলে ছিনি হাদিরা বিল্রাছিলেন: 'সার, সর কৃতিত্ব আপনার। কারণ স্থ্র আপনি মধু মাখাইরা রাথিয়াছিলেন ' দেখিলাম, আযিয় আহমদ সাহেবের ভারতের প্রতি বিরপ মনোভাবের অনেক পরিবর্তন হইরাছে।

সরকারী কাজ ছাড়া নয়া দিলিতে আমি দুইটা বেসরকারী কাজ করিয়াছিলাম। একটা মওলানা আযাদ সাহেবের সংগে মোলাকাত। অপরটি মনের মত, বোধ হয় শেষবারের মত, পুরান দিলি দেখিয়া লওয়া দ ছিতীয় কাজটির ব্যাপারে আমার জী আরও বেশী করিয়াছিলেন। আমাদের সরকারী বৈঠকাদির ফাঁকে-ফাঁকে সব দর্শনীয় বস্তু মায় আগ্রার তাজমহলাদি দেখিয়া লইয়াছিলেন। ফলে সরকারী কাজের শেষে আমি

খনন মোগল-পাঠান দিল্লীর দর্শনীর বস্তসমূহ দেখিতে বাহির হইলাম, তখন তিনি আমার আগে-আগে চলিয়া এবং আমাকে এটা ওটা বৃঝাইয়া এমন ভাবখানা দেখাইলেন, যেন বাংগালকে তিনি হাইকোট দেখাইতেছেন।

মওলানা আযাদের সাথে দেখা না করিয়া নয়াদিলি ছাড়িব না,
একথা আগেই দ্বির করিয়া রাখিয়াছিলাম। বদ্ধুবর হুমায়ুন কবিরকে আগেই
সেকথা বলিয়া রাখিয়াছিলাম। হুমায়ুন কবির তখন মওলানার সেকেটারি
হইতে স্টেট্-মিনিস্টারের পদে উন্নীত হইয়াছেন। তবু যোগাযোগ
আগের মতই আছে। কাজেই আমাদের সাক্ষাতের বাবদ্বার তিনি
ভার নিলেন। একবেলা দেখানে খাওয়ার কথা উঠিলে অফিসাররা
বলিলেন তার সময় হইবে না। কারণ আমাকে আমার প্রতিপক্ষ
ভর্মাৎ শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী মিঃ মুরারজী দেশাইর ওখানে একটি পারিবারিক
ডিনার খাইতে হইবে।

# (৩) দেশাইর ডিনার

সত্য সত্যই মিঃ দেশাই একদিন মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শেষে আমাকে দাওয়াত করিলেন এবং আমার স্ত্রীকে দাওয়াত করিবার জন্ত দরবার হল হইতে আমার স্ত্রইটে আসিলেন। আগেই বলিয়াছি নিষাম ভবনেরই একটি কনফারেল হলে আমাদের বাণিজ্ঞা-চুক্তির কনফারেল হলৈ আমাদের বাণিজ্ঞা-চুক্তির কনফারেল হৈতে ছিল। নির্ধারিত সময়ে মিঃ দেশাইর বাড়িতে গেলাম। দেখা গেল, পারিবারিক-ডিনার সত্যা-সত্যই পারিবারিক। ছোট একটি ডিনার টেবিলে ছয়জনের বসিবার বাবলা। মিঃ ও মিসেস দেশাইঃ আমি ও আমার স্ত্রী। আমার নয় বছরের ছোট ছেলেটার প্রতিপক্ষ রূপে ঐ বয়সের তাঁদের একটি ছেলেকে টেবিলে বসান হইয়াছে। খানার আগে খানার পরে মোট ঘণ্টা দুই আমরা নীরবে শান্তিতে অফিসার সংগহীন অবস্থায় একা-একা আলাপ করিতে পারিয়া ছিলাম। তাতে দেশাই পরিবারের প্রতি আমরা সকলে এবং মিঃ দেশাইর প্রতি আমি আকৃত্র হইয়া পাড়য়াছিলাম। তিনি ভয়ানক গোড়া রাম্বল হিন্মু, একথা আগেই শুনিরাছিলাম। পারিবারিক ডিনারের দাওয়াত কুটনৈতিক ব্যবসার

### ভারত সফর

কোন আংশ নয় ৷ মিঃ দেশাই এ ধরনের পারিবারিক ডিনারের দাওয়াত আর কোনও বিদেশী শিল্প-বাণিজ্যে মন্ত্রীকে করেন নাই বলিয়াও সকলে বলাবলি করিলেন। আমাকেই কেন তিনি এই ধরনের দাওয়াত করিলেন ত্যও কেউ বৃথিলেন বলিয়া মনে হইল না। কাজেই আমি যথেষ্ট স্কোচ ও বিধার মধ্যেই মিঃ দেশাইর বাড়িতে আসিয়াছিলাম। किस उँ। दिन वावहारत जानद-यद जानार्थ-जारनाहनाम जामार्यन मकम विधा-प्रश्तकार पृत रहेशा शाल। विश्वान हिन्दू बामारात বাড়িতে ডিনার খাইয়া আমরামুদ্ধ হইলান। নিষ্ঠাবান গোড়া হিন্দু भणारे। बाह-लाम् राउत कानल वालारे नारे। किन्न बाह-लाम् ज হাডাও কি উপাদেয় ডিনার হইতে পারে তা দেখাইয়া দিলেন মিসেদ দেশাই। নিজ হাতে পাক করিয়াছেন; নিজ হাতে পরিবেশন আমার ন্ত্রীর সাথে মিসেস দেশাইর বনিলও ভাল। উনার বোষাইয়া হিন্দী আর ইনার বাংগালী উদু'। মিলিল ভাল। দুই ঘটা কাটাইতে তাঁদের কোনও অস্মবিধা হইল না। ভাষা না বৃক্তিলেও বোধ হয় চলিত। নারীরা নাকি ভাষার চেয়ে চোখ-মুখ ও হাতের ইশারায়ই কথা বলে বেশী। মানুষ চিনিবার ও বন্ধু বাছিবার পক্ষে নাকি তাই তাদের জন্ম যথেট। আর আমর। পুরুষরা দৃইজন আমাদের নিজম দফতরের আলোচনাতেই বেশীক্ষণ কাটাইলাম। পাব-ভারতের সম্পর্কের কথা বিশেষ বলিলাম না বোধ হয় উভয় পক্ষ হইতে ইচ্ছা করিয় ই 'কালেই শির ও বাণিজ্যে ব্যাপারে আমরা কে কি করিতে চাই তার আলো-চনাতেই কাল কাটাইলাম।

## (৪) মওলানা আযাদের থেদমতে

পরদিনই গেলাম মওলানা আযাদ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে । বন্ধুবর হুমায়ুন কবির আমাদের সংগে গেলেন । আর থাকিলেন সেখানে মঙলানা সাহেবের প্রাইভেট সেকেটারি মিঃ খোরশেদ। আলাপ তিনজনের মধ্যে সীমাবছ থাকার খুবই প্রাণখোলা হইল যাকে বলে হাট'-টু-হাট'।

श्वात वक वका थाकिलाम। कार्ख्य जत्नक कथा इरेल। भाक-जात्रज সম্পর্ক, ভারতীয় মুদলমানদের অবস্থা, পাকিস্তানের ভবিষাত ইত্যাদি ইত্যাদি। অত বড় পণ্ডিত অত বড় আলেম বিশ্ব-রাজনীতির এত সুন্মদর্শী বিচারক যে সব কথা বলিলেন, তার সংই শনিবার ও ভিন্তা করিবার বস্তু। স্নতরাং গো-গ্রাসে গিলিলাম। কিন্তু আমাদের নিজেদের আশু বিচার্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি যা বলিয়াছিলেন, সেটাই মাত্র সংক্ষেপে শারণ করিতেছি ' তিনি যা বলিলেন তার সারমর্ম এই: 'আমি সারা অন্তর দিহা সমস্ত শক্তি দিয়া পাকিস্তান স্মৃত্তির বিরোধিতা করিয়াছি। আজ তেমনি সারা অন্তর দিয়া পাকিস্তানের স্থায়ির ও স্বফল্য কামনা করিতেছি। শক্তি থাকিলে এ কাজে সহায়তাও করিতাম। পাকিন্তান না হই**লে** ভারতীয় মুদলমানদের ক্ষতি হইত, এটা আমি আগেও বিশ্বাস করিতাম না, এথনও করি না। কিন্তু পাকিস্তান যখন একবার হইয়া গিয়াছে, তথন ওটাকে টিকিটেই হইবে এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র হইতে হইৰে । না হইলে শুধু পাকিস্তানের মুদলমানদের নয়, ভারতের মুদলমানদেরও ভবিশ্বং অম্বকার। তোমরা পাকিস্তানীরা সর্বদা এবথা মনে রাখিও। পাক-ভারতের মধ্যে বাস্তব বন্ধিজাত সন্মান-জনক সমঝোতা। তার জন্ম তোমরা তৈয়ার হয়। আনি যতদিন আছি, নেহরু যতদিন আছেন, এদিকে সহানুভূতির অভাব ততদিব হইবে না।' চিম্বাভারাক্রান্ত মনে মওলানা সাহেবের নিকট হইতে বিদার হইলান।

(৫) নির্বোধের প্রতিবাদ

কিন্ত পাক-ভারত সমঝোতা যে কঠিন কাজ, এটা দিল্লি বসিয়াই আমি টের পাইলাম। নরাদিলিতে আমার মধু লইয়া আসা ও পাবি তানহিন্দুস্থানকে ভারত-মায়ের যমজ সন্তান বলায় মনিংনিউয'ও অক্যাক্ত
মুসলিম লীগবাদী থবরের কাগয় আমার বিরূপ সমালোচনা করিতেছেন,
তা আমি দিলিতেই পড়িলাম। অপর দিকে কলিকাতার একটি ইংরাজী
দৈনিক চুক্তি সম্পাদনের পরেপরেই এক জোরালো সম্পাদকীরতে লিখিলেনঃ
'জামরা আংকই বলিয়াছিলাম, নরাদিলির কর্তাদেরে ছণিয়ার করিয়াছিলাম

### ভারত সফর

বে আবৃল মনস্থর মুথে মধু লইরা আসিরাছেন বটে, কিন্ত অন্তরে আনিরাছেন বিষ। আবৃল মনস্থরের মধু দেখিরা ভারতীর নেতার এমন বিদ্রান্ত হইরাছিলেন যে আবৃল মনস্থর তাঁছের পিঠে হাত বুলাইরা চোখে ধুলি দিরা স্বশুলি অধিকার আদার করিয়া নিলেন। ভারতের কর্তারা টেরই পাইলেন না

ভাবখানা এই যে ভারতের যেন সিম্পুক মারা গিয়াছে। একটা বাণিজ্য-চ্জি মাত্র। উভার পক্ষের লাভ-লোকসান বিবেচনা করিয়াই এটা করা হইয়াছে। উভার পক্ষের অভিজ্ঞ অফিসাররাই এ সবের খুটি-নাটি ভাল-মন্দ বিচার করিয়াছেন। কোনও এক বিষয়ে এক পক্ষকে এক-আর্থটুক বিশেষ প্রবিধা দেওয়া হইয়া থাকিলেও অন্ত দিকে নিশ্চয়ই তা পোষাইয়া নেওয়া হইয়াছে। তা নাও যদি হইয়া থাকে তবু দেশের সর্বনাশ হইয়া যাইবে না। এটা জানিয়াও ভারতের ঐ কাগ্যটি শুধু আমাকে 'বিষকুল্প পয়োম্খ' বলিলেন না। নিজের দেশের সরকারকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করিবার চেটা করিলেন।

এরাই ভারতে পাঞ্চিতানের 'মনিং নিউয'-ওয়ালাদের হ বাব, প্রতিবিধ, কাউণ্টার পাট'। এরা পাকভারত মৈত্রী চায় না। এরা বিশ্বাস ও অনুভব করে যে পাক-ভারত সম্প্রতি স্থাপিত হইয়া গেলে এদের এডিটরিয়াল লিখিবার বিষয় থাকিবে না। স্বাধীনতার আগে এক পক্ষ মুসলিম লীগ. তার আদর্শ ও নেতৃয়লকে, অপর পক্ষ কংগ্রেস, ভার আদর্শ ও নেতৃয়লকে, গালদিয়া সাংবাদিকতা করিত। হিন্দু-মুসলিম, কংগ্রেস-লীগ বা গান্ধী-জিল্লা মিলনের কথা শুনিলেই এরা আৎকিয়া উঠিত। গেল গেল বৃথি এদের দম আটকাইয়া। হায়াত ফুরাইয়া। প্রধানতঃ এদের চেটাতেই সকলের বাঞ্ছিত ও প্রাথিত সমঝোতা হয় নাই। এদেরই প্রচার-ফলে পাকিস্তানে দেখ আবদুল্লা ও আবদুল গফফার খাকে এবং হিন্দুস্থানে শহীদ স্মহরাওয়াদীকৈ বরাবর ভূল বৃথা হইয়াছে। উপমহাজ্যান শহীদ স্মহরাওয়াদীকৈ বরাবর ভূল বৃথা হইয়াছে। উপমহাজ্যান ভাগ হইয়াছে হিন্দু-মুসলিম কংগ্রেস-লীগ ও গান্ধী-জিলার ঐকোরই ফল স্ক্রপ। যে দাবির জন্ধ দুই দলে ঝগড়া হয়, সেটা মিটিয়া গেলে

ৰুই দলে প্ৰীতি স্থাপিত হইবার কথা। কিন্ত দশ বছরেও আমাদেক মধ্যে তা হয় নাই। কেন হয় নাই? কারণ উভয় দেশেই 'মনিং নিউয়' শ্রেণীর সংবাদপত্র আছে। কংগ্রেস ও লীগকে হিন্দু ও মুদলমানকে গাল দেওরার জভ্যাস এরা ছাড়িতে পারে নাই। তাই পরিবতিত পরিবেশেও এরা ভারত ও পাকিন্তানকে গাল দিয়া চলিয়াছে। আগে হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের অভিযোগ ও রাগ-বিদেষের কারণ ছিল। অপর পক্ষেরও ছিল। এখন ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অভিযোগের ও রাগ বিদেষের কারণ আছে। অপর পক্ষেরও আছে। আগে ঐ ভলি খেঁ। চাইয়া, বিদেযে ইয়ন ধোগাইয়া এরা সাংবাদিকতা ও রাজনীতি করিত। বর্তমানে এইগুলি খে<sup>\*</sup>চাইয়া বিছেষে ইন্ধন ঘোগাইয়া সাংবাদিকতা ও রাজনীতি করে। আগের অভিযোগ-পাল্টা-অভিযোগ সবারই ভাল জানা আছে। এখনকার অভিযোগ-পান্ট। অভিযোগঞ 🐃 না। এপক হইতে বলা চলেঃ 'আমরা দাবি মত জমি পাই নাই; ভাষত পাকিন্তান ধ্বংস করিবার চেটা করিছেছে। তাঁরা অন্তর দিয়া দেশ-বিভাগ মানিয়া লয় নাই।' ইত্যাদি ইত্যাদি। অপর পক্ষ হইতে বলা চলে: 'ইংরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় কংগ্রেসের **দুর্বলভার এই অস্বাভাবিক দেশ বিভাগ হইয়াছে। ভারত-ভূমির বই** হিধাবিভক্তি 4িছুতেই মানিয়া লওয়া যাইতে পারেনা।' ইত্যাদি। ভারতে মুস্লমানদের এবং পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর ভীষণ যুলুম চলিতেছে, এ 🌌 উভয় পক্ষই খুব জোরের সাথে বলিতে পারে। এ সব কথা বলিয়া উভয় দেশের লোক ক্ষেপ।ন যাইতে পারে এবং এর। তাই করিতেছে। ফলে দেশ-বিভাগের আগে বেমন উভয় সম্প্রদায়কে সর্বদাই সাজ-সা বৃদ্ধং দেহি ভাবে উদ্দীপিত করা ৰাইত এবং হইত, এখনও তেমনি উভক্স দেশের সরকার ও জনতাকে সাজ-সাজ যুদ্ধং দেহি ভাবে উদ্দীপিত করা ৰার এবং হয়। আগে মহলায়-মহলায় লাঠি সোটা যোগাড় করিরা সম্ভাব্য দাংগায় 'আত্মক্ষার' আয়োজন করা হইত। এখন উভয় দেশের দেশ রকা দফতবের খরচ বাড়াইরা বৃদাত্ত আমদানি ও প্রস্তুত করিয়া 'জাত্মরকার' আরোজন চলিতেছে। আগে পরিবের লমের পরসাবা

#### ভারত সফর

ভিক্ষার চাইল দিয়া লাঠি-দোটা যোগাড় হইত শ্রমিক ও ভিক্ষুককে উপাস রাখিয়া। এখন জনসাধারণের অজ্ঞতার স্থাযোগে সমস্ত উন্নরন-মূলক কাজ বন্ধ রাখিয়া 'করেন এইডে' অস্ত্র যোগাড় করা হইতেছে দেশবাসীকে ভুকা রাখিয়া।

# (৬) নেহরুর সাথে নিরালা তিন ঘণ্টা

এ সব কথাই আলোচনা হইয়াছিল পণ্ডিত নেহরু ও মওলানা আযাদের गाए। वा शिका-इकि-रेवठेक श्रास्त आमता प्राप्त कि दिवात आस्ताकन করিতেছি। এমন সময় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহক দাওয়াত দিলেন তার সাথে বোষাই যাইতে। আমি রাষী আছি কি না। ব্যাপার এই ষে বোষের নিকটবন্তী টোমে নামক স্থানে পাক ভারতের প্রথম এটমিক রিসার্চ রিয়েকটর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাই উদ্বোধন করিবার জন্ম পণ্ডিত নেহরু বোষাই যাইতেছেন। করাচি হইতেই ইহার দাওয়াত আমি পাইয়াছিলাম। কিন্ত দিল্লি আসার দরুন আমার সে লওয়াত রাখার প্রশ্নই উঠিতে পারে না বলিয়া আমাদের এটনিক কনিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ নাযির আহমদকেই পাকিন্তান সরকারের পক্ষে দাওয়াত রাখিতে বলিরা আদিয়াছিলাম। বাণিজা-দেকেটারি মিঃ আধিয আহমদকে সে কথা বলিলে তিনি ভারতীয় অফিসারদের সাথে পরামর্শ করিয়া বলিলেন ডাঃ নাথির অত্মন পাওয়াত রাখিলেও আমার যাওয়ায় কোনও অমুবিধা নাই। বর্ফ মন্ত্রী হুরে দাওয়াত রাখিলে ভারত-সরকার আরও খুদী ছইবেন। আমি নেহরজীকে আমার সমতি জানাইলাম। আমার স্থে আমার স্ত্রী ও ছোট ছেলে মহফ্য আনাম (তিতু মিয়া) যাইবে, দে কথাও জানাইলাম। বোষ ই সরকারকে সেন্মত এভেলা দেওয়া হইল। বোষাইর গ্রন্র মিঃ গ্রীপ্রবাশের মেহমানরপে গ্রন্ত হাউদে আমাদের পাকার বাবস্থা হইল। কথা হইল, আমি আমার জী-পুত্র সহ প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রেদিডেন্টের 'বিশেষ প্লেইনে' যাইব। আমার অফিসাররা যাত্রীবাহী সাভিদের বিমানে যাইবেন।

যথাসময়ে পণ্ডিভদীর সাথে আমরা গ্লেইনে উঠিলাম। নাশতা
(৪৪১)

পাওরা-দাওরা সারিরাই উটিরাছিলাম। তবু আমার স্ত্রী ও পুত্রের খাতিরে পণ্ডিতজী ভদুতা করিরা কিছু চা-নাশ্তার ব্যবস্থা করিলেন। নিজ হাতে পরিবেশন করিলেন। বিশাল স্থলর প্লেইনে শোওয়ার हमरकात वावचा। अबक्रावरे आमात्र खी ७ भूव घुमारेवा भिएलात। পণ্ডিতজী নিজ হাতে তাদের গায়ের কমল টানিয়া-গু'জিয়া দিয়া আমার সাথে আলাপে বসিলেন। বোষাই পৌছাইতে সাড়ে তিন ঘটা লাগিল। এই সাড়ে তিন ঘণ্টায় আমগা কত কাপ চাও কাফি এবং কত কাঠি সিগারেট থাইয়াছিলাম, তার হিসাব নাই। কিছ এই স্থযোগে রাজনৈতিক আলাপ যা করিয়াছিলাম, তা জীবনে ভুলিতে পারিব না। উপরে আমি যে সব কথা বলিয়াছি, ভাষান্তরে বা প্রকারান্তরে তার সবগুলিই আমাদের আলোচনায় আদিন। পণ্ডিতজ্ঞী একজন অদাধারণ স্থলার-পলিটিশিয়ান। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ স্টেট্সমেনদের অন্তম। তাঁর কথা শোনা একটা মন্তবড় প্রিভিলেজ। শিক্ষার একটা অপূর্ব স্থযোগ। তিনি বলিয়া গেলেন । আমি শুনিয়া গেলাম। প্রন্ন না করা পর্যন্ত কথা বলিলাম না। তাঁর সব কথার সারমর্ম ছিল দুইটিঃ এক, ভারতের দিক হইতে পাকিন্তানের কোনও বিপদ নাই। দুই, পাক-ভারত সম্বোতার পথে পাকিন্তানী নেতৃহলের মনোভাবই একমাত্র প্রতিবন্ধক। দুটান্ত-স্বরূপ তিনি বলিলেন, ভারত পূর্ব-পাকিস্তান গ্রাস করিতে চায়, এটা ভূল ধারণা। ভারত নিজের স্বার্থেই দুই বাংলাকে একত্র করার বিরোধী। ষে সাম্প্রদায়িক বিরোধ মিটাইবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ বাটোয়ারা हरेशार्छ, भूर्व वाःमात्र हात्ररकाष्टि मूमलमानरक ভातरल जानिस्म म्मरे সমস্যাই পুনৰ্জীবিত হইবে। পাক-ভারত সমকোতয় পাকিন্তানী নেতৃগদের মনোভাবই ষে অন্তরায় তার দৃটান্ত দিতে গিয়া পণ্ডিতজী 'নো-ওয়ার' চুক্তি প্রত্যাখ্যানের কথা তুলিলেন। তিনি আমাকে বুকাইবার চেটা করিলেন যে কাশ্মির-প্রশ্ন মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত 'নো ওয়ার' চুক্তি হইতে পারে না বলিয়া পাকিন্তানের নেতারা যে যুক্তি দিতেছেন, ওটা ভ্রান্ত। তিনি নিজের কথার সমর্থনে যে সব যুক্তি দিলেন, তার আবশক্তা ছিল না। কারণ আমার ব্যক্তিগত মতও তাঁর মতের অনুরূপ। তাঁর মত

### ভারত স্ফর

আমিও বিশাস করি, কাশার-প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখিয়াও পাক-ভারতের মধ্যে 'নো ওরার'-চুক্তি হইতে পারে। এ সব কথা আমি অনেক আগে হইতেই বলিতেছি। মোহামদ আলী বগুড়া ও চৌধুরী মোহামদ আলীর প্রধান মল্লিছের আমলেও আমি তাঁদেরে এবং আমার নেতা শহীদ সাহেবকে এ ধরনের কথা বলিয়াছি। প্রথমতঃ ভারতের সাথে আমাদের অনেক ব্যাপারে বিবোধ আছে। সবগুলি আমরা মিটাইতে চাই। সম্ভব হুইলে সুবস্থলি এক সাথে মিটাইব। তা সম্ভব না হুইলে একটা-একটা করিয়া মিটাইব। এক এক করিয়া মিটাইতে হইলে কোন,টা আগে ধরিব ? কাণ্ডজ্ঞানের কথা এই যে সব চেয়ে সোজা যেটা সেইটাই আগে ধরিব। ব্যক্তিগত পারিবারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে আমরা যা করি. কুটনৈতিক ক্ষেত্রেও তাই করা বৃদ্ধিমানের কাজ। পরীক্ষার হলে পরীক্ষা-র্থীদের যারা আগে সোজা প্রশ্নের উত্তর দিয়া স্বার শেষে কঠিনটা ধরে. তারাই পরীক্ষায় পাশ করে। দুনিয়াবী ব্যাপারে আমাদের বিরোধসমহ মিটাইবার বেলা যদি আগে সহজগুলি মিটাই, তবে কঠিনগুলি মিটাইবার সাইকলজিক্যাল পরিবেশ স্বতঃই স্টি হয়। পাক-ভারতের বেলাও ওটা সতা হইতে বাধা। কাশার-প্রশ্নটাই আমাদের মধ্যে স্বচেয়ে জটিল সমস্যা। এই জটিলতম প্রশ্নটার মীমাংসা না হইলে, বা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত, অপেক্ষাকৃত সহজগুলিও মীমাংসা করিব না. এটা কোনও বৃদ্ধিমানের কান্ত নয়। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্ঞা, আমাদের সীমা-সরহদ্ধ আমাদের উভয় পাবিস্তানের মধ্যেকার যাতায়াত, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলা ও বিহারের বকা নিয়ন্ত্রণ সমস্যা, পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাঞ্জাব ও রাজস্থানের মধ্যেকার সিদ্ধু-অববাহিকার সেচ ও পানি সরবরাহ সমস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের মীমাংসা পাকিন্তান ও ভারতের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত হইতে পারে না।

খোদ বাশ্মির-সমস্যাটা লইয়াও পাকিস্তান সরকার বিশেষতঃ মুসলিম লীগ নেতারা বরাবর ভূল নীতি অবলখন করিয়া আসিয়াছেন। এটাই ছিল আমার বরাবরের মত। শেথ আবদ্লার মত কাশ্মিরের জাতীয় জনপ্রিয় নেতার প্রতি মুসলিম লীগ নেতাদের নিতান্ত দ্রান্ত ধারণাই এই ভূল নীতির

মৃশীভূত কারণ। শেথ আবদুলার সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস ও তাঁর স্বাধীনতা-প্রীতির যারা বিস্তারিত খবর রাখেন, তাঁরাই জানেন যে শৃধু ভারতের কেন কোনও শক্তিরই তিনি দালালি করিতে পারেন না। তদুপরি তিনি নিষ্ঠাবান খাঁটি মুদলমান। তিনি পাকিস্তান-বিরোধী বা পাকিস্তানের অহিতকামী হইতে পারেন না। বস্ততঃ আমার বিশাস করিবার যথেট কারে আছে যে ১৯৫৮ সালের আগে শেখ আবদুলার নেতৃত্বে স্বাধীন গণ-ভোট হইলে কাম্মিরী মুসলমানরা এক বাবের পাকিস্তানে যোগ দিবার পক্ষে ভোট দিত। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাদের শেষ অথবা মার্চ মাদের গোড়ার দিকে শেখ আবর্লার এক বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুচর আমাকে বলিয়াছিলেন যে শেখ আবদুলা মনের দিক দিয়া সম্পূর্ণ ভাবে পাকিস্তানের সমর্থক এ বথা যেন আমি পানিস্তানের নেত্-ৰুক্ষের গোচর বরি। আমি তংকালে পূর্ব-বাংলার প্রশান মন্ত্রী খাজা নাযিমুদ্দিনকে এবং পরবর্তী কালে অভাভ নেতাকে সেকথা বলিয়াছিলান। নেতারা আমার কথার আমল দেন নাই। অবশেয়ে ১৯৫৭ সালে যথন ভারত সরকার প্রকাশ্য ভাবে শেখ আবদুলার বিরুদ্ধে একের-পর-আরেকটা ক্রপন্থা গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে ডিস্মিন করিয়া জেলে পুরেন, এখনও পাঞ্জানী নেতাদের অনেকের কাছেই আমার মতামত প্রকাশ করি এবং শেথ আবদুলার প্রতি তাঁদের মনোভাগ পরিবর্তনের অনুরোধ করি। কিন্ত তথনও ত াদের হুশ হয় নাই। পরে বহুদিন পরে জেনারেল আইউনের খারা পাকিতানে গণতম্বের হত্যাক্রাণ্ডের পর **ৰড় দে**রিতে পাকিস্তানী নেতৃংশের কেউ-বেউ শেখ আবদুরাকে ব্রিতে পারিয়াছিলেন। বর্তমান সমধ্যে অনেতেই সে কথা দ্বীবার করেন। বিত্ত আম'র ক্র অভিনত এই যে পাবিস্ত'নে গণতর হত্যান ফলে আনাদের ক্রান্মর গণ-ভোটের দাবি অনিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে :

যাহোক কাশার-প্রশ্ন সম্পর্কে আমার মতামত আমি পণ্ডিতজীকে সরল ভাবে স্পষ্ট ভাষার বলিতে কিছু মাত্র দিগা করিলান না। তিনি আমার কোন কথাই মানিলেন না বটে কিন্তু স্থোরে প্রতিবাদও করিলেন না।

### ভারত সফর

কিন্দু প্রশ্ল এই যে কাশ্মির সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমরা কি এ স্বের স্মাধান করিব না ? যতই নীতিগত প্রন্ন হউক,চল্লিশ লক্ষ কাশিরীর জন্ম কি পাবিভানের এক-এক অঞ্চলের চার কোটি লোককে মারিয়া ফেলিব ? কাজেই, কি জনগণের স্থাবিধা, কি সমাধানের পথা, উভয় দিক বিচার ক্রিয়াই পাকিস্তানী নেতাদের এই অবাস্তব অনমনীয় মনোভাব ত্যাগ করিরা বাস্তববাদী হইতে হইবে। কাশ্মির বাদ দিয়া নয়, বাশ্মির-বিরোধ বাকী থাবিল এই মলসূত্র ধরিয়া, উভয় দেশের অসাভা ছোট সমস্যার সমাধানে হাত দেওয়া উচিৎ। এইসব কথা নানা ভাবে আমি আমাদের বিভিন্ন নেতা ও মন্ত্রীকে বলিয়াছি। আমাদের নিজম প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের নেতৃরল ও কর্মী ভাইদেরে আমি বৃশাইয়াছি ৷ আমার বিশ্বাস, আমার সহবর্মীরা সকলেই আমার এই মতের পোষকতা করে**ন।** আমি যতদুর বুঞ্তি পারিয়াছি, আমার নেতা শহীদ সাহেবেরও এই মত ৷ পাক-ভারত সম্প্রীতি সম্বন্ধে তাঁরে আস্থা এমন দৃঢ় ছিল যে তিনি উভয় দেশের মধ্যে কানাডা-যক্তরপের মত ভিদা-প্রথ। উঠাইয়া অবাধ যা তথ্য তে। পক্ষপাতী ছিলেন। প্রধানস্থী হওয়ার পরও তাঁব এই মত বছলায়ে নটে। এই মসস্ত্র হইতেই আমানের 'নো ওসাব'-ছজিতে মই বলা উচিং। 'নো ওয়ার'-ছভিন্ন প্রস্তাবটা আসিয়াছে ভাষতের প্রফ হইতে। দেন আসিয়াকে? যেহেতু, ভারত সভাসভাই আশংকা করে পাথিভান যুদ্ধ বাধাইতে পারে। দেশ বিভাগে পাতিভানের উপর যে সব অক্টার ও চক্রান্তমলক অবিচার হইয়াছে, তার প্রতিকারের জন্ম পাণিস্তান যদি যুদ্ধ নাধায় তবে যুদ্ধনীতি, রাজনীতি, এমন কি কার-নীতির দিক হইতেও তা অকায় হইবে না। তারত এটা জানে, বুকে এবং হ্নয়ংগদ করে। পকান্তরে ভারতের পাকিস্তান আক্র**মণের** কোনও যুক্তি ও বারণ নাই। বাটোয়ারায় ভারত জিতিয়া**ছে** এবং অস্থার রূপেই জিতিয়াছে। তবু যদি বিনা-কারণে পাকিস্তান আক্রমন করিবার ইচ্ছা তার **থা**কিত, তবে ১৯৪৭-৪৮ সালেই তা করিত। ঐটাই তার পক্ষে পূর্ণ স্রযোগ ছিল। হায়দরাবাদ কাশ্মির জুনাগড় মানবাদাড় আক্রমণ ও দখ**ল** করিয়া সে **স্বযোগ পুরাপু**রিই ভারত গ্রহণ করিয়াছে।

ঐ সব জারগা দথল করিয়। ভারত 'দখলই স্বত্বের দশ ভাগের নয় ভাগ' এই নীতিতে বিশাসী বৃদ্ধিমানের মতই অতঃপর চুপ করিয়া আছে এবং দখল-করা দেশগুলিতে নিজের স্থিতিশীলতার চেষ্টা করিতেছে। এর পরেও যদি তার পূর্ব ও পশ্চিম সীমার আরও কিছু জায়গা দখল করিবার ইচ্ছা ভারতের থাকিত, তবে ঐ স্বযোগেই ভারত তা করিয়া ফেলিত। যদি তা করিত, তবে জাতিসংঘে মামলা দায়ের করা ছাড়া আমরা আর কিছুই করিতে পারিতাম না। তা করিয়া আমরা কাশিরের চেয়ে বেশীকিছু প্রতিকারও করিতে পারিতাম না। স্থতরাং কোনও সীমান্তেই ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করিতে চায় না। এ বিশাস আমার খুবই দৃঢ়।

পক্ষান্তরে বাটোয়ারায় পাকিন্তানের উপর অক্সায় ও চক্রান্তমূলক অবিচার হওয়া সত্ত্বেও পাকিন্তান যুদ্ধ করিয়া তার সীমা প্রসারিত করিতে চায় না। এটা পাকিন্তানের সকল দলের নেতাদের মত বলিয়াই আমার ধারণা ও বিশাস। কাজেই 'নো-ওয়ার'-চুক্তি করিতে পাকিন্তানের পক্ষে কোনও আপত্তির বান্তব কারণ নাই। তবু কান্মির মীমাংসানা হইলে 'নো-ওয়ার'-চুক্তি করিবে না যাঁরা বলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভারতকে ডর দেখাইবার জন্মই তা বলেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে সেই ভারতকে তর দেখাইবার জন্মই তা বলেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে সেই ভারতক কান্মির ত্যাগ করিবে কি না? তা যদি না করে, তবে পাকিন্তান যুদ্ধ করিয়া কান্মির উদ্ধার করিবে কি না? ন বছরের অভিজ্ঞতায় এই উভয় প্রশ্নের না-বাচক উত্তর পাওয়া গিয়াছে।

পণ্ডিত নেহক তাঁর কথাবার্তায় স্থাপ্ট আত্তরিকতার সাথে যে সব কথা বলিলেন, মোটামুট তা উপরের কথাগুলির অনুরূপ। স্থতরাং এসব ব্যাপারে তাঁর মতের সহিত আমার মতের মিল ছিল। তবু আমি বলিলামঃ 'আপনার সব কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আপনেরাই বা কাশ্মির-সমস্যাটা আগে মিটাইতে রাষী হন না কেন?' জবাবে তিনি বলিলেনঃ 'মিটাইতে আমরা সব সময়েই রাষী। কিন্তু প্রস্ন এই যে কিভাবে মিটান বায়? কোনো একটি ব্যাপারেই ত ভারত-পাকিন্তান একমত হয় না।' আমি কথার পিঠে কথা বলিলামঃ 'কোন পন্নাতেই যদি ভারত-পাকিন্তান একমত হয় না।' আমি কথার পিঠে কথা বলিলামঃ 'কোন পন্নাতেই যদি ভারত-পাকিন্তান একমত হয় না।' আমি কথার পিঠে কথা বলিলামঃ 'কোন পন্নাতেই যদি ভারত-পাকিন্তান একমত হয় না।'

मालिए माधारमरे व वाभावते। महोरेमा एक एन ना किन ?' পशिष्की সরলভাবে বলিলেন: 'সেটাও সম্ভব হইতেছে না। কারণ উভয় দেশের श्चरगर्यागा कानल जानिगरे भाजशा यारेरव ना। रेनि भाकिलात्त्र গ্রহণযোগ্য হইলে ভারতের অগ্রহণযোগ্য। আর উনি ভারতের গ্রহণযোগ্য হইলে পাকিন্তানের অগ্রহণযোগ্য। দুই পক্ষ একই ব্যক্তিকে কখনো গ্রহণ করিবে ন।। মুশকিল হইয়াছে ত এই খানেই।' পণ্ডিতজীর মুখে সতাই বিষয়তা ফুটিয়া উঠিল। আমার মাথায় হঠাৎ একটা ফলি জুটিল। বলিলাম: 'না পণ্ডিতজী, আমি আপনের সাথে একমত নই। উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য লোক চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইবে।' খুব জোরের সাথে মাথা নাড়িয়া তিনি বলিলেনঃ 'দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হইতে আমি ৰুঞ্জিয়াছি, সারা দুনিয়া তালাশ করিয়াও তুমি এমন একজন লোক পাইবে না যাঁকে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ে সালিশ মানিবে।' আমিও সমান জোর দিয়া বলিলামঃ 'আপনের কথা সতা হইতে পারে না। কারণ আমি অন্ততঃ একজনের কথা জানি যিনি ভারত ও পাকিস্তানের নিকট সমান গ্রহণযোগ্য হইবেন।' পণ্ডিন্ডলী আরো জোরে প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেনঃ 'অসম্ভব। এমন লোকের অবস্থিতি অসম্ভব। কারণ এরা দুইপক্ষ কথিত ব্যক্তির গুণাগুণ নিরপেক্ষতা বিচার করিবে না। একপফ যীকে বলিবে 'হাঁ', অপর পফ নিবিচারে তাঁকেই বলিবে 'না'। বিচারের এদের আর কোনো মাপকাঠি নাই।' আমি ঠেটামি করিয়া বলিলাম: 'আপনের কথা ঠিক। কিন্তু আমি যে ব্যক্তির বথা ভাবিতেছি তাঁর বেলা ঐ নিয়ম চলিবে না। তিনি উভয় দেশের গ্রহণযোগ্য হইবেন। উভয় দেশ সমান আগ্রহে তাঁকে গ্রহণ করিবে।' পণ্ডিতজী হাদিয়া বলিলেন: 'দ্নিয়ায় এমন একজন লোকও নাই জানিয়াও তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি: ঐ অমৃত ভদ্রলোকটি কে?'

আমি পণ্ডিতজ্ঞীর চোথে মুখে অপলক দৃষ্ট নিক্ষেপ করিয়া গভীর স্থরে বলিলাম: 'পণ্ডিত জ্বওয়াহেরলাল নেহরু।' পণ্ডিতজী হাসিয়া বলিলেন: 'ও: তুমি তামাশা করিতেছ?' আমি সে হাসিতে যোগ না দিয়া গভীর ভাবেই বলিলাম: 'জি না, আমি ঠাটা করিতেছি না। সারা

অন্তর দিয়াই কহিতেছি। আপনে রাষী হন। আমি আজই আমার প্রধানমন্ত্রীকে দিয়া এই মর্মে ঘোষণা করাইতেছি।' পণ্ডিতজী তাঁর হাসি না থামাইয়া বলিলেনঃ 'তোম, বড়া বদমায়েশ হো।' আমি আগ্রহ দেখাইয়া বলিলাম: 'এতে বংমায়েশির কি হইল? আপনে বিখাস বরুন, আনার প্রধানমন্ত্রী, এমনকি গোটা পাবিস্তানবাসী, এক वाका जापनाक भाविष मानिया वहेरवन। आपरन वायी (दान। অতক্ষণে পণ্ডিতজার হানি বন্ধ হইল। তিনি গণ্ডীর মুখে কিন্তু রনিকতার ভংগিতে হাত ভোড় করিয়া বলিলেনঃ 'হ:ম কো মাফ করো। মুক্সে ইয়ে কাম নেহি হোগা। আমি যিন করিয়া বলিলামঃ 'কেন হইবে না? পাকিস্তানের পক হইতে আপনাকে মানা হইতেছে। ভারতের পক্ষ হইতে আপনাকে মানা হইবে না, এটা হইতে পারে তবে আপনার **যা**রা হইবে না একথা কোন বলিতেছেন? পণ্ডিতজী আরো গন্তার হইরা বলিলেনঃ 'তুমি জান, কেন আমার ছারা এটা সভানা । কথাটা এইখানে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু এ স্তমেলে আনি ছাড়িব।ম না। কারণ নতা 🗦 রু দি আমি লইয়াছিলান। যদিপ্রিংটা বলিটো বাদ্রটেনঃ বলং আছেছে। তবে আমরে আছেছ কি হাইট? পণ্ডিটো শেষ বাত্রে মহ না ব্রুলে পর আনার গলার জোর বাণ্যা গেল। এক্ষণ পণ্ডিকেট্র বেশীর ভাগ ক্ষা নাডিডেরিনেন। এইবার আনার পালা শুরু। বলিলামঃ 'আপনালে আমি আ**জো** আমার নেল । লিয়া মানি। আপনি শুধু ভারতের নেতানন। এই উপমহাদেশের এমনতি সারা দিখের নেতা। মহাঘাজীর যুত্যু**র** পর তাঁরে দায়িত্বও আপনার ঘাতে পড়িয়াছে। যে মহান উদ্দেশ্যে আপনরো দেশবিভাগ মানিয়া লইয়াছিলেন, তা আজো সম্পন্ন হয় নাই। আমার ভাঠিতে লজাহয় যে আপনেরা একটা বিবাদ মিটাইতে মল গাছটা দুই ভাগ করিয়া শাখ-প্রশাখা পাতা-পুতুড়ি ল**ই**য়া কগ**ড়া** জিয়াইয়া রাখিয়াছেন। আপনাকে এটা বুঝান অনাবশক যে আপনি कीविष्ठ थाकिए । थाकिए यपि भाक- जात्र विद्याप मिहारेशा ना यान. তবে এ বিরোধ চিরস্থায়ী হইতে পারে।' অতঃপর পণ্ডিতজীর স্থরে বেদনা

### ভারত সফর

শুটিরা উঠিল। তিনি বলিলেনঃ 'প্রশ্নটা দুইটা জাতির, দুই রাষ্ট্রের। ব্যক্তির ক্ষমতা এখানে কত ইকু? পরিবেশ স্টি আগে দরকার। তোমরাও পরিবেশ স্টির চেটা কর।'

ক্ষতঃপর আমাদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হইল তার মধ্যে স্ব-চেয়ে বড় কথা এই যে তিনি শহীদ সাহেবের সাথে বৈঠক করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমাদে আয়োজন করার উপনেশ দিলেন।

অভপর গবন'র থিঃ শ্রীপ্রকাশের শাহী আভিথেয়তায় তাঁর আয়োজিত সম্বর্ধনা ও গানের জলসার আনেল উপভোগ করিয়া কায়েদে আয়নের বাজি-সহ বোমাইর দর্শনীয় স্থানওলি দেখিয়া ভিন চার দিন পর পিত্রাই এ নিমানে বরাচি ফিরিয়া আসিলাম। করাচি বিমান-বলরে সাংবাদিকরা ভিড় করিলেন। বাণিজ্য-চুল্লিতে জিতিয়া আসিয়াছি স্বীকার বরিয়াও তাঁরা মণু ও যমজ ভাইর জন্ম এমন ভাব দেখাইলেন যে আরেক ই হইলে কালানিশান দেখাইতেন আর কি ?

বরাচি ফিনিয়া প্রথম স্তযোগেই প্রধান মন্ত্রীকে আনার দিনি স্করের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করিয়া প্রিড নেইকর নাথে মন র আলাপের কথ টা, মবিস্তারে বর্ণনা বনিলান। আনি যে পরি িকে মালিশা মানিয়া দি সাম্যা তব রুঁকেলা লাইলেলাম, নাহালুরি কেশইবার জন্ম তার উপর নিশেষ জোর নিলাম। নিজার কৃৎকারে এই উত্তরা দিলেন। কোনও রুঁবিই ভূমি মেও নাই তিনি অবহেলায় বলিলেন। ওচেল বোনও রুঁবিই ছিল না। কারণ ছওয়াহের লাল জনন দারিছা নিছেই গায়েন না। ছাল্ম আল্লাম কেই পারের না। ছাল্ম আল্লাম করে বাইছিল বালাকাতের প্রইছল তার আছে। তিনি নিজেই ই লাইনে চিষা করিতেছিলেন। শীয়ই তিনি ঐ ব্যাপারটা হাতে লইবেন বলিয়া আশ্লাম দিলেন।

ভারত সফরের শ্রমে অতিরিক্ত নাড়াচাড়ায় আমার আহত হাইটা আবার প্রদাহিত, ব্যথিত ও অচল হইল। পা আবার ফুলিয়া গেল। ফলে

আবার গৃহে বন্দী হইলাম। বাসা হইতেই আফিস করিতে লাগিলাম । কেবিনেট সভাও আমার বাসাতেই হইতে লাগিল। বাহিরে বাইতে না হওয়ায় অধিক চিস্তা করিবার ও ফাইল-পত্র ডিস্পোয করিবার অনেক সময় পাইলাম।

# भैं हिमा ख्रशाञ्च

## কত অজানাৱে

(১) লালফিতার দৌরাত্ম্য

মন্ত্রিয় গ্রহণ করিয়া প্রথম স্থযোগেই শিল্পকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে হস্তান্তর করিয়া এবং লাইদেন্তিংএর ব্যাপারে উভয় প্রদেশের জ্ঞ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কন্ট্রোলার আফিস স্থাপন করিয়া দিয়াছিলাম বটে, কিন্ত অল্পদিনেই বুঝিলাম, ওতেই আমার কর্তব্য শেষ হয় নাই। প্রাদেশিক সরকারহয় তাতেই পূরা অধিকার ও স্থবিধা পান নাই। ধরুন আগে শিরের কথাটাই ৷ শিল্প প্রাদেশিক বিষয় বটে, কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে बदः हालारेट विदनमी मुदा लाता विदनमी मुदा किटल इराउ। বেন্দ্র বিদেশী মুদ্র। দিবার আগে নিজে স্বভাবতঃই দেখিয়া লইতে চায়, তার সন্বাবহার হইবে কি না। প্রানেটো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। কোনও শিল্প প্লান-মোতাবেক হইতেছে কি না, তাও দেখা কেন্দ্রীয় সরকারের এলাকা। এই সব কারণে প্রাদেশিক সরকারের সব শিল্পায়ন-প্রচেটাই কেন্দ্রের দারা অনুমোদিত হইতে হয় ৷ এই অনুমোদন পাইতে অনেক সময় লাগে। প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষতঃ পূর্ব-পাকিন্তান সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে তাঁরে৷ এলটেড টাকা খরচ করিতে পারেন না বলিয়া বছর শেষে ট ক। ফেরত যার। কথাট। সত্য। সতাই পূর্ব পাকিস্তান সরকার অনেক সময় তাঁদের ভাগের টাকা খরচ করিতে পারেন নাই বলিয়াটা চা ফেরত গিয়াছে। বলা হয় এতে দুইটা কথা প্রমাণিত হইতেছেঃ এক, পূর্ব-পাকিস্তানে এব্যবিং ক্যাপাদিটি ( হ্যম করিবার ক্ষমত। ) নাই। দুই, প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে শিল্পোরতির মত্বড় কাঞ্চ চালান সম্ভব না। স্থতরাং যারা অধিকতর অটনমির দাবি করে তারা দ্রান্ত।

ব্যাপারটা সভাই আমাকে চিন্তার ফেলিল। আমি লাহোর প্রন্তাবের

পুই পাকিন্তানে বিশাসী। আসলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিন্তান দুইটা পৃথক দেশ, দুইটা পৃথক জাতি। তাদের অর্থ-নীতি সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে দুইটা স্বাধীন সার্বভৌম র ট্র হইলেই ঠিক হইত। কিন্ত তা হয় নাই। পা কিস্তান এক রাষ্ট্র হইরাছে। সেই জন্ম এক পাকিস্তান কায়েম রাখিয়া উভর অঞ্চলকে সমানভাবে উন্নত করার পথা হিসাবেই আমি একুশ দফার ১৯ দফা রচনা করিয়াছিলাম। সবল শ্রেণীর পূর্ব পাকিন্তানবাসী, বিশেষতঃ যুক্তক্রণ এবং আওয়ামী লীগ, লাহোর প্রস্তাব-নিধারিত পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনে বিশাসী। এই হিসাবে ১১৫৬ সালের শাসনতন্ত্র ঘোরতর তেটি পূর্ণ। তবু এই শাসনতন্ত্র অনুধারেই কা**জ** করিতে রাষী হইয়াছি এবং মন্ত্রিভ গ্রহণ করিয়াছি। আশা এই যে শাসনতান্ত্রিক পথার দ্বারাই আমরা এই শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করিয়া পুর্য আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্লবর্তন করিতে পারিব। বিপ্লব করিয়া সে পরিবর্তন আনিতে চাই না। তা করিলে পরিণামে পাবিস্তানের অনিট হইতে পারে। সে জন্ম আমরা সারা প্রাণ দিয়া সাধারণ নি াচন করিতে চাই। বস্ততঃ এই একটি মাত্র উদ্দেশ্যেই আমানের নেতা শহাদ সাহেব মাইনিন্ত্রি পলের নেত। হইরাও মরিগভা গঠনের দায়িত্র নিয়াভিয়েন। তাঁলে 🕫 বিভাগ ছিল, সাধারণ নির্বাচন হবৈলই তিনি মেজবিটি লাভ করিবেন এ ব েজবিটি দলের নেতা হিধাবে জাতি-<mark>গঠন-মূলক কাজে হাত দিতে পারিবেন। নেতার সহিত আমিও স্পর্ণ</mark> একনত ছিলান। আনিও আগানী নিটানে মেজড়িট লাভ করিয়া শাসনত্র সংশোধনের আশা করিতেছিলাম।

কিন্ত ইতিনধ্যে শাসনভ্যের আওতার মধ্যে থাকিয়া যত বেশী প্রাণেশি চ সরকারের ক্ষমতা বাড়ান যায় তার চেঠা করিতে লাগিলাম। এই সভ্য স্বীকার করিতে আনার লজ্জা নাই যে প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার বাড়াইনার চেঠাতেই আনি সব বরিয়াছি। কিন্তু ঐ সংগে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের অধিকার বাড়াইতেও ক্রটি করি নাই। প্রাদেশিক সরকারের এশাকা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে যা-কিছু করিয়াছি, সে স্বেই স্বভাবতঃই পূর্ব পাকিস্তানের সাথে-সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকারও

### কত অজানারে

বাড়িয়াছে । এমন কি বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার, পি আই ডি সি এবং এস এও ডি প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সংস্থার সাথে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের বিরোধ বাধিলে আমি প্রায়শঃ পশ্চিম পাকিস্তানকে সমর্থন করিয়াছি এবং পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের পক্ষে রায় দিয়াছি । এ কাজ শাসনতজ্যের বিধানকৈ যথাসম্ভব টানিয়া-মোচড়াইয়া প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে নিতে কম্বর করি নাই ।

# (২) কেন্দ্রীয় তামুমোদনের নামে

কেন্দ্রীয় সরকারী অনুমোদনের নামে প্রাদেশিক সরকারের প্রজেইওলি নিষ্ঠারভাবে অবহেলিত অবস্থায় কেন্দ্রীয় বিভিন্ন দফতেরের পায়রার খেপে পড়িয়া থাকে! এই কারণেই প্রাদেশিক সরকারবায় বিশেষতঃ পূর্ব পাক সরকার তাঁদের ভাগের বরাদ টাকা মুমর মত থরচ করিতে পারেন না, এটা ব্ৰিতে আমার সময় লাগিয়াছিল। প্রাদেশিক সরকার কেন বরাদ-টাকা **৭রচ করিতে পারেন না, তার সন্ধান করিতে গিয়া আমি দেখিয়া তাজ্জ্ব** হইলাম যে পূর্ব-পাকিন্তান সরকারের গুরুত কোনে'-কোনে প্রজেট তিন-চার বছর ধরিয়া বেন্দ্রীয় সরকারের দফতরে পচিতেছে। কারণ বাহির করিতে গিয়া যা দেখিলাম তাতে আরও বিশ্বিত ও লচ্ছিত হইলাম। প্রাদেশিক সরকারের কোন বিভাগের একটি প্রজেষ্ট বেন্দ্রীয় সরকারের অন্মোদনের জন্ম প্রথমে ঐ প্রজেষ্টের সব কাগ্য পত্র কেন্দ্রীয় সরকারের করেসপ্তিং দফতরে ( অর্থৎ শিল্প হইনে শিল্প দফতরে, শিক্ষা হইলে শিক্ষা দফতরে ) পাঠাইতে হয়। বেন্দ্রীয় দফতর উহা সংশোধন-অনুবোদন ক্রিলে পর উহা প্রাদেশিক সর্বারে ফেবত যাইবে। প্রাদেশিক সরকার যদি সংশোধন না মানেন, তবে লেণালেখি শুক হইবে । যদি সংশোধন মানিয়া ল্ন, তবে ক্রমে ক্রমে (এক সাথে নয়) শিল্প, বাণিজ্য, প্রানিং ইকন-মিক এফেনার্স এবং ফাইনান্স দফতরে পাঠাইতে হইবে। এক দফতরে অনুমাদন পাইরা অপর দফতরে যাইতে হইবে। এক দফতরের वाधा পाইলে, সংশোধন ড়রিতে চাইলে, ত কথাই নাই। তাতে যে 'রথিডং বৃথিডং,' 'ওয়ান ফেপ ফরওয়ার্ড টু ফেপ ব্যাক' শুক হয় তাতে

বছরকে-বছর চলিয়া ষাইতে পারে। আর বাধা যদি কেউ না-ও দেন সংশোধন যদি কেউ নাও করেন, তথাপি একটি প্রাদেশিক প্রজেইকে সাতটি সিংহদরজা পার হইয়া মণি কোঠায় ঢুকিয়া কেন্দ্রীয় অনুমোদনের ব্লাজকমার সাক্ষাৎ পাইতে কয়েক বছর কাটিয়া যায়। ইতিমধ্যে বরান্দ টাকা ফিরিয়া বার! স্থতরাং দোষ কেন্দ্রীয় সরকারের। প্রাদেশিক সরকারের কোনও দোষ নাই। তবু দীর্ঘদন ধরিয়া প্রাদেশিক সরকার বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তান সরকার ও মন্ত্রীরা চুপ করিয়া এই মিথ্যা তহমত বরদাশ্ত্ করিয়া আসিতেছেন। আমি এই অবস্থার প্রতিকারে উল্লোগী হইলাম। প্রধান মন্ত্রীর সমর্থন পাইয়া প্রসিডিওর সংক্রান্ত নিরম বদলাইলাম। নিজের সভাপতিত্বে কেবিনেটে এসব পাশ করাইলাম। আশ্চর্য এই, পশ্চিম পাকিস্তানের মন্ত্রীরাও এর প্রতিবাদ করিলেন না। বরঞ্চ উৎসাহের সাথে সমর্থন করিলেন। পরিবর্তিত ও সংশোধিত-নিয়মে এই ব্যবস্থা করা হইল যে প্রাদেশিক সরকার তাঁদের প্রজেক্টের সাত-আট কপি একই দময়ে সংশ্লিষ্ট সকল কেন্দ্রীয় দফতরে এক-এক কপি পাঠাইয়া দিবেন। ছয় সপ্তাহের মধ্যে অনুমেশ্বন বা সংশোধন না আসিলে অনুমো-দিত বলিয়া ধরিয়া লইবেন এবং কার্যে অগ্রদর হইবেন। আরও নিয়ম করা হইল যে পূর্ব পাকিন্তান সরকারের টাকা কোন অবস্থাতেই ল্যাপ্স বাবাতিল হইবে না। কারণ পূর্ব বাংলার ছয় মাদের বেশী বর্বার দক্রন নির্মাণ-কার্য বন্ধ থাকে। প্রাকৃতিক কারণে কাজ বন্ধ থাকার দক্রন টাকা খরচ না করা গেলে তার জন্ম কত্'পক্ষকে দোষ দেওয়া যুক্তি-সংগত নয়। পূর্ব বাংলার ঋতুর সাথে সম্পর্ক রাথিয়া পাকিন্তানের আর্থিক বছর এপ্রিলের বদলে জুলাই হইতে শুরু করার প্রস্তাব পূর্ব পাকিস্তানের আতাউর রহমান মন্ত্রিসভাই বেল্রীয় সরকারের কাছে করিয়াছিলেন। আমাদের আমলে সব গোছাইয়া ইহা করিয়া উঠিতে পারি নাই। ফিবোষ খাঁ মালসভার আমলে তা করা হইয়াছিল। বর্তমান সরকারও তা বন্ধার রাখিরাছেন।

নিয়ম-কানুন বদলান ছাড়া শিল্প বাণিজ্য দফতরে কতকণ্ডলি বিশেষ সংস্থার প্রবর্তন করিতে হইয়াছিল। তার মধ্যে এই কয়টির নাম বিশেষভাবে

### কত অবানারে

উলেখবোগ্য: (১) সওদাগরি জাহাজ (২) আর্ট সিদ্ধ-শিল্প (৩)ডবল লাইসেলিং, (৪) বোগাস লাইসেলিং, (৫) ফিল্ম লাইসেলিং এবং নিউকামার। এ ছাড়া আমার অধীনন্ত দুইটি দফতরেই যথাসাধ্য চাকুরি-গত প্যারিটি প্রবর্তনের চেটা করিয়াছিলাম। চাকুরির বাপারে পু-একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ পরে করিব। আগে সংস্কারের চেটা ও তার প্রতিক্রিয়ার কথাটাই বলিয়া নেই।

# (৩) সওদাগরি জাহাজ

সওদাগরি জাহাজের কথাটাই সকলের আগে বলি। সওদাগরি **জাহাজের দিকে আমার নযর পড়ে পূর্ব-পাকিস্তানের স্থ**বিধা-অস্থবিধার কথা বিচার করিতে গিয়া। পূর্ব-পাকিস্তান তার প্রয়োজনীয় চাউল সিমেন্ট সরিষা সরিষার তেল লবন স্থতা কাপড ইত্যাদি ইত্যাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় রব্য পশ্চিম পাকিন্তান হইতে আমদানি করিয়া থাকে। জাহাজ ছাড়া এসব আমদানির আর কোনও যান-বাহন নাই। কাজেই এসব আমদানির ব্যাপারে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার ও ব্যবসায়ীদের একমাত্র জাহাজের দিকেই চাহিয়া থাকিতে হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে এই স্ব জিনিসের দামের চেয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে দাম অনেক বেশী। এর একমাত্র কারণ জাহাতের মালিকরা গলাকাটা চড়া রেটে ভাড়া আদায় করিয়া থাকেন। আমি সরকারী কর্মচারি ও এক্সপোর্টারদের অভিমত লইয়া জানিতে পারিলাম, জিনিস-ভেদে করাচি হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত প্রতি **উনে গ**য়তা**লিশ হ**ইতে পঞাশ টাকার বেশী ভাড়া হইতে পারে না। কাৰেই আমি প্ৰতিটন একাম টাকা বাঁধিয়া ফ্রমান সারি করাইলাম। জাহাতে স্থান বউন-বিতরণে দুর্নীতি মলক পক্ষপাতিত্ব নিবারণের কড়া বাবস্থা করিলাম। কিন্তু অল্পদিনেই খবর পাইলাম সরকার-নিধারিত রেট অমাপ করিয়া মালিকেরা নকাই পঢ়ানকাই টাকা টন প্রতি ভাড়া আদায় করিতেছেন। স্বয়ং ব্যাপারীরাই প্রতিৰোগিতা করিয়া বেশী ভাড়া দিরা থাকেন। জাহাজে জারগার অভাব বেন? অফিসারদেরে লইয়া পরামর্গ করিতে বসিলাম ! তারা স্বাই আমার চেরে

অভিজ্ঞ লোক ৷ তাঁরা খাতা-পত্তের হিসাব দেখাইয়া বলিলেন, উপকুল বাণিজ্যের জন্ম অমাদের মোট উনচল্লিশটা জাহাজ আছে। অত জাহাজ খাবিতে জায়গার অভাব কেন, সে প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা যা বললেন, তাতে বুঝা গেল আসলে কালের জাহাজ অ চনাই। তদারক করিয়া দেখা গেল, মাত্র উনিশটা জাহাজ চালু আছে। বাকী বিশটাই মেরা মতে আছে। মেরামতের দিন-তারিখ হিদাব করিয়া দেখা গেল, বছ বছর ধরিয়া ওদের মেরামত চলিতেছে। অভিজ্ঞ অফিদারেরা তাঁদের বছ অভিজ্ঞতার ন্যির দিয়া আমাকে বুলাইয়া দিলেন, জাহাজের মালিকদের চালাকি ধরা খুব কঠিন। আদল ব্যাপার এই যে তারা বরাবর একই জাহাজ বিকল ও 'আণ্ডার বিসেয়ার' দেখার না। একটার পর আরএকটা দেখায়। এই সমস্ত সও রগেরি জাহাজের মালিক মাত্র জন তিন চারেক। কালেই খুব প্রভাবশালী। ইচ্ছা করিলে জীরা গোট কোস্টাল ট্রাফিল অচল করিয়া দুই পাকিস্ত নের যোগা-যোগ বন্ধ করিয়া নিতে পারেন । পরামর্শ সভার ফল বিশেষ কিছু হুইল না। জহোজ ভাড়ার 'রেট' এবং পরিনামে পুর্ণ পাকিস্তানী কনযিউ মারদের দুদ'শা আগের মতই চ**লিল**। আমি নি**রুপ**ার **হ**ইয়া দাঁতে হাত কমড়;ইতে থাকিলান।

ইতিমধ্যে সওদাগরি জাহাজের মালিকতের যিনি প্রধান তিনি অস্কৃতার অজুহাতে ইযি-তেরারে শুইরা লোকের কাঁধে চড়িয়া আমার সাথে দেখা করিলেন। তিনি থোলাখুলি আমাকে বিনিলেনঃ চন প্রতি একার টাকা ভাড়া বাঁধির। দেওরা সরকারের ঘোরতর অভার ইরাছে। তথ্য ও রভান্ত মূলক আমার সমস্ত মুক্তির জবাবে তিনি বলিলেনঃ তাঁরা সরকারের বাঁধা দর মানিতেছে না, মানি ওেনা। তিনি সগবে আমাকে জানাইরা দিলেন, তাঁরা বর্তমানে প্রচানকাই টাকা ভাড়া আদার করিতেছেন এবং সেজক রিশিদ দিতেছেন। ইচ্ছা কনিলে সরকার তাঁর বিক্তমে মামান করিতে পারেন। সে ভরে কম্পিত নন তিনি।

আমি ভরলোকের দুঃসাহস দেখিরা অবাক হইলাম। এত সাহস তিনি পাইলেন কোথার? অফিদার শীরা এই যোগাযোগের সময়

### কত অজ্ঞানারে

হাযির ছিলেন তারা আমাকে বৃষাইলেন, খুটির জোরেই ছাগল কুঁদে।
আয়দিন পরেই জানিতে পারিলাম, ঐ ভর্তোক করাচির সবচেয়ে
বড় কাবে বিসয়া (আমাদেরে বড়-বড় অফিসাররাও ঐ কাবের মেঘার)
সগর্বে অফিসারদেরে বলিয়াছেন ঃ 'বলিয়া দিবেন আপনাদের মন্ত্রীকে,
প্রেসিডেণ্ট আমার ডান প্রেটে। প্রধান মন্ত্রী আমার বাম প্রেটে।
অমন মন্ত্রীকে আমি থোড়াই কেয়ার করি।'

ষে অফিসাররা আমাকে এই রিপোর্ট দিলেন তাঁরা এই বলিয়া আমাকে তসলি দিলেন, লোকটা হভাবতঃই অমন গাল-গলী; ওর কথা বেন আমি সিরিয়াসলি না নেই। তাঁদের তসলির দরকার ছিল না। সিরিয়াসলি নিবার কোনও উপায় ছিল না। মিনিস্টাররা কি সতাই অমন নিরুপায় ?

কথায় বলে 'নিরুপায়ের উপায় আলা।' আমার বেলায় তাই হইল। এই সময় আমি পরপর কতকণ্ডলি বেনামী পত্র পাইলাম। তার মধ্যে নামে-যাদে জাহাজের মালিকদের শরতানির বিস্তারিত বিবংগ থাকিত। উহাদের বিরুদ্ধে সেঁপ নেওয়ার তনুরোধ থাকিত। অতীতে কোনও মন্ত্রী বা অফিসার এসব শরতানি রোধ করিতে পারেন নাই আমিও পারিল কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া আমাকে রাগাইবার চেটা থাকিত। এইসব পত্রের মধ্যে দুইটির কথা আমার আজেও মনে আছে। একটিতে ছিলঃ উক্ত বড় মালিকের ফলানঃ নামে একটি জাহাজ করাচি বন্দরে বহুদিন অকেজো পড়িয়া আছে, यिष्ठ कानाय-পত্তে মাথে-মাথেই উহাকে চালু দেখান হইলাছে। তদন্ত কমিশনের খবর পাইরা এই জাহাজখানাকে মেরামতের নামে ফলানা ভারিখে করাচি বন্দর ভাগে করিয়া বোষাই মুখে রপ্তনা করান হইবে: আর ফিরিয়া আসিবে না। পথে সমুদ্ররে আত্মহত্যা (স্বাটল) করিয়া জাহাজ ভুবির রিপোর্ট দিবে এবং সরকার ও ইনসুরেন্স কোম্পানির কাছে বিপুল ফতিপুরণ আদার করিবে। এটা বন্ধ করা দরকার। খব গোপনীয়ভাবে কাজ করিতে হইবে। জানাজ।নি হইলে भव वार्ष हरेरव। निर्शातिक फिरनत चार्लारे बहेरक मन्नान हरेरव। ( 869 )

ইহাই পত্তের সারমর্ম। পত্তথানি 'ব্যক্তিগত' মার্ক কৈরিরা আমার নামে দেওরা হইরাছিল। কাজেই অফিসারেরা কেউ খোলেন নাই।

আমি নোবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এাডমিরাল চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করিয়া ইতিমধ্যে একটা তদন্ত কমিশন বসাইয়াছিলাম। কমিশনের রিপোটের আশার অপেক্ষা করিতেছিলাম। যথাসাধ্য গোপনীরতা রক্ষা করিয়া বানিচ্চা দফতরের সেকেটারি মিঃ আযিব আহমদের সহিত গোপনে পরামর্শ করিলাম। সব ব্যাপারে আমরা একমত হইলাম। তিনি সেখানে বসিয়াই একটি অডার শিটে কন্টোলার-অব-শিপিং এর উপর একটি যরুরী অডার লিখিলেন। তাতে উক্ত জাহাজের নামোলেখ করিয়া পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাকে করাচি বন্দর ত্যাগ করিতে না দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইল এবং তাতে আমার অনুমোদন লইয়া সেকেটারি সাহেব আমার পাসনাল স্টাফ ডাকিয়া 'আর্কেট' 'ইমিডিয়েট 'মোস্ট ইমিডিয়েট' 'স্টিক্টলি কনফিডেনশিয়াল' 'স্পেশাল ম্যাসেজার' ইত্যাদি অনেক রকমের বড় বড় স্ট্যাম্প মারিয়া গালামোহর করাইয়া স্পোল ম্যাসেজার মারফত ডেলিভারি দিবার ব্যবস্বা করিলেন। আমি সেকেটারি সাহেবের ক্ষিপ্র নিপুনতার তারিফে প্রশংসমান দৃষ্টতে তাঁর দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তিনি ঐ কাজ শেষ করিলে আমি এই পত্রখানাও অমন ভাবে স্পেশাল ম্যাসেজার মারফত এডমিরাল চৌধুরীর নিরুট পাঠাইরা দিবার অনুরোধ করিলাম। কথাটা তিনি খুব পসল্ল করিলেন। কিন্ত জানাইলেন এডিমিরাল চৌধুরী সরকারী কাজে পাবিস্তানের বাহিরে গিয়াছেন। দুই-এক দিনের মধে ই তিনি ফিরিয়া আসিবেন। তংনই ওটা তাঁর কাছে ব্যান্তিগত ভাবে পোছাইতে হইবে।

সমস্ত বাবস্থার পাকা-পূথ্ তিতে নিশ্চিত হইয়া অক্সানা কাজের চাপে ব্যাপারটা ভূলিয়াই গিরাছিলাম। হঠাৎ একদিন আরেকখানা বেনামী পত্র পাইলাম। তাতে লেখা হইয়াছে: হাজার আফ্সোস্ যথাসময়ে হালিরার বরা সম্বেও আমি 'ফলানা' জাহাজ সম্পর্কে কোনও সতর্কতা অবলয়ন করি নাই। জাহাজখানা উলিখিত তারিখে কিখা তার একদিন আগেই মেরামতের পারমিশন লইয়া করাচি বন্দর ত্যাগ করিয়াছে।
আমার মত মন্ত্রীর হারা কোনও কাজ হইবে না, পত্র-লেথক আগেই
সে সন্দেহ করিয়াছিলেন। তবু লোকমুথে আমার তেজপ্রিতার কথা
শুনিয়া তিনি ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন। ইত্যাদি। আমি পত্র পড়িয়া
স্তপ্তিত হইলাম। সেকেটারি মিঃ আঘিষ আহমদকে ডাকিলাম। তিনিও
পত্র পড়িয়া অবাক হইলেন। কন্ট্রোলার-অব-শিপিংকে তৎক্ষণাৎ
টেলিফোন করিলেন। কন্ট্রোলার ঐ ধরনের কোনও নোট বা অর্ভার
পান নাই। আঘিষ আহমদ সাহের কড়া অফিসার বলিয়া মশকর।
সভাই তাই। তিনি কয়দিন ধরিয়া দমন্ত বিভাগ তোলপাড় করিলেন।
ডিসপাচ বুক ডেলিভারি রেজিস্টার পিয়ন বুক সব তর্ত্রন্ন করিয়া
তদারক করিলেন। কোথায় সে অর্ভারনিটটা গায়েব হইয়াছে, তিনিও
ধরিতে পারিলেন না।

করেকদিন পরে থবরের কাগ্যে পড়িলাম, ो ফলানা জাহাজ সত্য-সতাই বোষাইর নিকটবর্তী স্থানে ত্বিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা যধারীতি তদত্ত কমিশনের কাছে পাঠান হইল।

আরও বয়দিন পরে আরেকটি জাহাজ সম্পর্কে এক কেন্দ্রী পত্র আদিল। তাতে লেখা হইয়ছে: ঐ বড়লোক জাহাজওয়ালা অস্ট্রেলিয়া হইতে একটি জাহাজ খরিদ করাব জন্ম সরকার হইতে তেত্রিশ লাখ টাকার বিদেশী মূদ্রা নিয়া সেখানে বড়জোর ভিন্চার লাখ টাকা দামের একটি লকড় জাহাজ কিনিয়াছেন। ওয়েলিংডন বন্দর হইতে উত্ত জাহাজ নামক লক্ষড়টি অন্ম একটি জাহাজের পিছনে বাঁধিয়া টোউ করিয়া টানিয়া আনার ব্যবস্থা হইয়াছে। করাচি বন্দরে ইহা প্রবেশ করার আগে বিশেষ করিয়া রেজিস্ট্রেশন দিবার আগে যেন আমি এই জাহাজ সম্পর্কে গোপনীয় তর্ম্ভ করাই। ইত্যাদি। মনে হইল এই পত্রের লেখক আগের লেখক নন। কারণ এতে আগের পত্রের কোনও উল্লেখও নাই। আমার যোগাতা সম্পর্কে কোনও সম্প্রের প্রকাশও নাই।

সেক্টোরি সাহেবের সহিত গোপন প্রামর্শ করিয়া এ সম্পর্কে পাকা ব্যবস্থাকরিলাম। অতিরিক্ত সাব্ধানতা স্কর্প আহিয় আহম্য সাহের এবার

ব্দরেন্ট দেকেটারি মিঃ ইউম্বফ সাহেবকেও এ-বিষয়ে সংগে লইলেন। উভয়ে পরামর্ণ করিয়াই আই-ঘাট বাঁধিলেন। মিঃ ইউস্ফর খব মেথডিক্যাল মান্ধ। কাজেই এবার চোর ধরা পড়িবেই মনে করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আবার আ ম কাজের চাপে সব ভুলিয়া গেলাম। কিছুদিন পরে আরেকটা বেনামা পত্র পাইলান : তাতে দুঃখ করিয়া লেখা হইয়াছে, আংগে হইতে সাবধান করা সত্ত্বেও আমরা কিছুই করিলাম না। উক্ত লব্ভড় জাহাজটি যথাসময়ে করাচিতে পৌছিয়া 'সিওয়ানির' ( সমুদ্রে চলাচলের উপযোগী) সার্টি'ফিকেট লইয়া রেজিস্টে,শন পাইয়া সাভিদে ক্মিশন্ড্ (নিয়োজিত) হইয়া গিয়াছে। এই পত্রখানিও বাণিজা সেকেটারি ও জয়েন্ট সেক্রেটারিকে দেখাইলাম। আমার মত ত'।দেরও তাল্-জিভ লা গিয়া গেল। কি ভৌতিক ব্যাপার! অনারেব, ল মিনিস্টার, দোর্দ্য-প্রতাপ সেক্টোরি, কর্তবা-চেত্রন জয়েণ্ট সেক্টোরি স্বারই চোখে ধূলা দিয়া, কার্যাতঃ আমাদেরে বৃদ্ধা আং গুল দেখাইয়া, রাষ্ট্র ও সমাজের শক্ররা তাদের মতলব হাসিল করিয়া যথৈতেছে। অথ্য তারা আমাদের হাত দিয়াই ত তামাক খাইরা যাইতেছে। আনাদেরই দফতরের বে।নও স্তরে আমাদের আদেশ আটকাইরা বা বাঙিল হইয়া যাইতেছে । মনে পড়িল প্রধানমন্ত্রী স্কুরুত-হ্বাদীর এক দিনের ভাকারের কথা। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর-পরই তিনি একটি আদেশ দিয়াছিলেন। পাঁচ মান পরে তিনি জানিতে পারিলেন. তাঁর আদেশ তথনও কার্যক্ষী হর নাই। সংশ্লিষ্ট দ্বতরের সেকেটারি-সহ কতিপয় সেকেটারির সামনে তিনি হংকরে দিরা বলিরাছিলেন গু 'আমে জানিতে চাই আমিই প্রধানমনান' আর কেট ?' এর পর ও শর দেই আদেশ কার্যকরী হইয়াথিল। বাণিজ্যা-সেক্টোরিছয়ের ও-ব্যাপার জান। ছিল। আমি তাঁদেরে দে বথা শরণকরাইয়া বলিলাম : 'আমাদেরও সেই দশা নয় কি ?' তাঁরো উভরে এই অবছার প্রতিকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। छ।न। ইलেन ।

যথা সমরে এডমিরাল চৌধুরী কমিশনের রিগোর্ট পাইলাম। ঐরিপোর্ট বুঝাইতে তিনি আনার সাথে দেখাও বরিলেন। আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিলাম। উভরে মুপুর্ণ একমত হইলাম। বেনাম।

### কত অজানারে

পত্রগুলির সব অভিযোগই সতা। এ ছাড়াও আরও বছ কেলেংকারি আছে। তিনি স্থপারিশ করিলেনঃ একমাত্র প্রতিকার প্রাশানাল শিপিং কপোরেশন গঠন করিয়। কোস্টাল শিপিং পুরাপুরিভাবে কর্পোরেশনের হাতে তুলিয়া দেওয়া। এডিমিরালের স্থপারিশ আমার খুবই পদক্ষ হইল। দুই অংশের মধ্যে নিয়মিত মাল বহন ছাড়াও গরিব জনসাধাবনের যাতায়াত সহজ ও সন্তা করিয়া উভয় পাকিস্তানের মধ্যে অধিতকর যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা হইবে। উভয় পাকিস্তানের মধ্যে একায়্রবাধ স্থিটি করিয়া পাকিস্তানী জাতি গভিতে হইলে জনগণের মিলা-মিশাব ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। রাজধানীর সাথে পূর্বপাকিস্তানী জনগণের সন্তা যোগাযোগ স্থাপন শুধুমাত্র জাহাজ-পথেই হইতে পারে। পি আই এর যোগাযোগটা বড় লোক ও মধ্যবিতদের মধ্যেই সীমাব্ছ। কাজেই এডিমিরাল চৌধুরীর স্থপারিশে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হইলাম।

# (৪) উপতূল বাণিজ্য জাতীয়করণ

আমি সেকেটারি মিঃ আযিয় আহমদ ও জয়েন্ট সেকেটারি মিঃ
ইউল্লফের সাথে পরামর্শ করিয়া ক্রাশনাল শিপিং কর্পোরেশন গঠন করা
জির করিলাম। কোন্টাল শিপিং সম্পর্কে খুট্ট-নাট্ট জানিবার জল মিঃ
ইউল্লফকে বোঘাই পাঠান হইল। কিছুদিন আগে হইতেই ভারত সরকার
এই ইদ্দেশ্যে ইন্টার্ণ শিপিং কর্পোরেশন নামে বোঘাই-এ একট্ট কর্পোরেশন
চালাইরা আসিতেছিলেন। তিনি বোঘাই হইতে ফিরিয়া ক্যাশনাল
শিপিং কর্পোরেশন বিলের কাঠাম খাড়া করিলেন। আমার অনুমোদন
ক্রমে বিলের মুসাবিদা রচনার জন্য আইন দফতবে উহাপায়ান হইল।
জাহাজের মালিকরা প্রেসিভেন্ট নির্যা ও প্রধান মন্ত্রা শহীর সাহেবের
কাছে হত্যা দিয়া পড়িলেন। মালিকবের প্ররোচনার খবরের কাগ্রে
হৈ হৈ পড়িয়া গেল: বাণিজ্য মন্ত্রী আবুল মনস্তর বেশে কমিউনিয়ম
আনিতেছেন। ব্যক্তিগত মালিকানার হস্তক্ষেপ করিতেছেন ইত্যাদি
ইত্যাদি। প্রধান মন্ত্রী আমাকে জাহাজের মালিকদেরে আমার দফতবে
ডাকিরা বুঝাইতে উপদেশ দিলেন। আমি তদনুসারে জাহাজের মালিকদের

দেওরা হইবে, তাঁদের জাহাজগুলি কর্পোরেশনের কাছে উপযুক্ত মূল্যে বৈচিতে চাইলে কপোরেশন থরিদ কিঃরা নিবে, এমন কি কপোরেশনের ডিরেইর বোডে তাঁদের প্রতিনিধি নেওরা হইবে, সব কথা বুঝাইলাম। এতে কমিউনিযমের কিছু নাই, তা বলিলাম। প্রথম প্রধান মন্ত্রী লিয়াক ত আলী সাহেব পি আই এ স্থাপন করিতে গেলে তৎকালীন 'ওরিয়েন্ট এরার ওয়েয' নামক কোম্পানির মালিকরা যে হৈ চৈ করিয়াছিলেন, তার দৃষ্টান্ত দিলাম। কপোরেশন শুধু উপকুল বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। বৈদেশিক বাণিজ্যে মালিকরা নিজ-নিজ বাবনা অবাধে চালাইয়া যাইতে পারিবেন, এ সব বথাও বলিলাম।

কিছুতেই কিছু হইল না । মালিকরা খবরের কাগবে আন্দোলন করিয়াই চলিলেন। অনেকণ্ডলি কাগব সম্পাদকীয় লিখিয়া আমার কাজের নিশা করিতে লাগিলেন। প্রস্তাবিত কপেনরেশন টন প্রতি পঞ্চাশ টাকাও জনপ্র তি তৃথীয় শ্রেণীয় ভাড়া কুড়ি টাকা বাঁধিয়া দিলে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে জনগণের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগের উন্নতিতে জাতিগঠন, স্থাশনাল ইনটিগ্রেশন যে কত স্বরাহিত হইবে আমার এসব কথা অরণ্যেরোদন হইল। অনেকে মনে করেন, স্থহরাওয়াদী মন্ত্রিসভার পতনের অক্তমন্ত প্রধান কারণ আমার এই প্রস্তাব। অসম্ভব নয়। প্রেসিডেন্টের সহিত জাহাজের মালিকদের যোগাযোগ প্রা দমে চলিল। প্রেসিডেন্ট আমাকে ধমকাইলেন। প্রধান মন্ত্রী আমাকে 'আন্তে চল'-নীতি গ্রহণের উপদেশ দিলেন। আমি আন্তে চলিলাম।

বাণিজা-সেকেটারি মিঃ আঘিয় আহমদ কড়া লোক। তিনি নিজের বিদ ছাড়িলেন না। অন্ত পথ ধরিলেন। দুই দুইবার একই ব্যক্তির হাতে মার খাইয়া তিনি অন্তদিকে এর প্রতিকারের উপায় বাহির করিলেন। একই ব্যক্তি মানে একই মালিক। যে দুইটি জাহাজের ঘটনা উপরে বলা হইল, উভয়টির মালিক একই ব্যক্তি। এডমিরাল চৌধুরী কমিশনের রিপোটে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনে চ কুঞীতির কথা বলা হইরাছে। ঐরিপোট ভিত্তি করিয়া সেকেটারি নৌ-আইন অনুসারে চাইটা ফৌজদারি মোবদ্দনা দারের করার প্রতাব করিলেন। আমি তাঁর সাথে একমত

### ৰত অজানাৰে

হইলাম। তিনি সব মোকদমার পূর্ণাংগ নথি-পত্র তৈরার করিয়া পাবলিক প্রসিকিউটরের অনুকুল মন্তব্য সহ আমার দন্তথতের জন্ম পেশ করিলেন। বলিলেনঃ শীগ্রির দন্তথত দিবেন। দেরি হইলে উপর হইতে চাপ আসিবে।'

স্তা-স্তাই উপর হইতে চাপ আসিল। আমি দেওয়ানি উকিল।

পুটি-নাটি না দেথিয়া কাগ্য সই করি না। সেকেটারি সাহেবের ছশিয়ারি
ও তাগিদ সত্তে সই করিবার জন্ম মাত্র এবটা দিন সময় নিলাম।
সেকেটারি সাহেবকে বিদায় করার দুই-এক ঘটার মধ্যেই প্রেসিডেটের
কোন পাইলাম। মামলার আয়োজনের কথা তাঁর কানে গিয়াছে।
আপাততঃ ঐ সব বন্ধ রাখিতে এবং তাঁর সাথে কথা না বলিয়া মামলা
দায়ের না করিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন। প্রেসিডেটের ফোন
রাখিয়াই প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করিলাম। তিনি বলিলেন: 'প্রেসিডেটে
সয়ং যথন অনুরোধ করিয়াছেন, তখন শুধু তাঁর খাতিরে দুই-একদিন
বিলম্ব করা তোমার উচিং।'

আমি অতঃপর প্রধানমন্ত্রীর সহিত দেখা করিলাম। সেকেটারির সহিত পরামর্গ করিলাম। সেটা ছিল বোধ হয় বহুস্পতিবার। সোমবার পর্যন্ত স্থানিত রাখিতে সেকেটারি সাহেব রাথী হইলেন। আমি ঐ মর্মে অর্ডার শীটে অর্ডার লিখিয়া সমস্ত কাগ্য-পত্র সেকেটারিকে দিয়া দিলাম। তিনি সোমবারের মধ্যেই নথি-পত্র পাবলিক প্রসিকিউটর মিঃ রেমও (বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তান হাই কোটের জন্তু) সাহেবের কাছে পাঠাইবার বাবস্থা করিলেন। আমি প্রধান মন্ত্রীকে এবং প্রেসিডেন্টকে জানাইলাম : তাঁদের আদেশ আমি রক্ষা করিয়াছি।

বথাসময়ে চার-চারটা মামলা দারের হইরা গেল। বড়লোক আসামী বিলাত' হইতে ব্যারিস্টার আনিলেন। সমানে-সমানে লড়াইর জ্ঞান্ত সরকার পক্ষ হইতেও বিলাতী ব্যারিস্টার আনার কথা উঠিল। পাবলিক প্রসিকিউটর মিঃ রেমণ্ড বলিলেন তিনিই যথেট। আমি তার সাথে একমত হইলাম। মামলা এত পরিকার যে বিলাতী ব্যারিস্টারের দরকার নাই। তাই হইল। একটা মামলায় সরকারের জিত হইল। বাকী তিনটা

মামলা বিচারাধীন থাকা কালেই স্থহরাওয়াদী মন্ত্রিসভার পতন ঘটিল। পরে শুনিলাম ঐ সব মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

# (৬) ডবল ও বোগাস লাইসেন্সিং

বাণিজ্ঞা দফতরের ডবল লাইদেনিং ও বোগাস লাইদেনিং এর দিকে আমার নধর পড়িল। বোগাস লাইসেলিংটা দুর্নীতি। কিন্তু ভবল লাইদেশিং দুর্নীতি নয়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়ম মোতাবেকই এই প্রথা চালু ছিল। লাইদেনিং দই প্রকারেরঃ একটা কমানিয়াল, অপরটা ইতা স্ট্রিয়াল। এ ছাড়া এক প্রকার লাইসেনিং আছে, সেটা ক্মানিয়ালও নর ইতাস্টিরালও নয়। সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও মেডিকালে কলেজ হাসপাতাল, কলেজ-ইউনিভা নিটিকে এবং কোন-কোনও বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তিকে নিজ-নিজ প্রয়োজনে ব্যবহারের कण विरमण हरेरा यञ्चभाषि आमनानित्र कण्ड लाहरमण रम्बता हता। কিন্ত আমার এখানকার বক্তবা তাদের সমন্ধে নয়। শুধু প্রথমোক্ত কমানিয়াল ও ইণ্ডা স্ট্রাল লাইসেলিংই এখানকার আলোচা। আমি মণ্ডিছ গ্রহণের করেকদিন মধ্যেই কোন কোনও অফিসার এবং পাবলিকের কেউ-কেউ ডবল লাইসেলিংএর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এটা যে পরিণামে জনসাধারণেরই ক্ষতিকর তা ব্রাইয়া দেন। একই ব্যক্তিকে **উভর প্রকা**র লাইসেল দেওয়ার নাম ডবল লাইসেলিং। ক্যানিয়াল লাইসেপ্তরালারা বিজির উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে মাল আমদানি করেন। আর ইণ্ডা সিনুয়াল লাই সেলওয়ালারা নিজ-নিজ শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচা-মাল আমদানির জন্ম লাইসেল পান। স্তরাং কমানিয়াল লাইসেল সওদা-গর-বাবসায়ীদের জন । আর ইণ্ডা স্টি,রাল লাইসেল শিল্পতিদের জন্ম। निव्यालियान लाहेरम्य पिताहे वहा देव कर काहेरम्य । ধকন, ঔষষ তৈরারের একটি কার্থানাকে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানির देशामित्राल लारेराक पिल्ला। जात উপরেও তৈয়ারী ঔষধ আমদানির क्यानियान नारेरम्म তार्करे (मध्या रहेन। এতে स्नमाधायणय কিন্তাবে ऋতি হইল, তার বিচার করা বাউক। দেশী কারখানার ভৈয়ারী

### কত আজানারে

श्रेष्ठ अवामनानि-कता विरामी श्रेष्ठ अक्टे मानिक-विद्वार हाएड পড়িল। তাতে তারা কোশলে কৃত্রিম ঘাট্তিও অভাব হাট করিয়া উভয় প্রকার ঔষধের দাম বাড়াইয়া অতিরিক্ত মুনাফা লুটতে পারে। কার্যতঃ অনেকে তাই করিতেছিল। এ ধরনের প্রথম অভিযেগে আদে করেবটি ঔষধ তৈয়ারীর কারখানার বিরুদ্ধে। এরা সকলেই নামকরা বিদেশী কোম্পানি। আইন বাঁচাইবার জন্ম এরা পার্কিন্তানে কেম্পানি রেজিস্টারি করিয়াছে। কিন্ত লোক-দেখানো-গোছের নাম মত্রে ঔষধ এদেশে তৈরার করে। আদলে বার-তার দেশের ঔষধ-পত্র মাস.-কেলে বাহু আমবানি করিয়া এ দেশে শুধু বটলিং ও লেভেলিং করে ৷ বোতলও এদেশে কিনে না। লেভেলও এদেশে ছাপে না। সব যার-তার দেশ হইতে আনে। তবু এদের ঔষধের নাম 'মেড-ইন-পাকিস্তান'। এরা যে লুট-তরাজ করিতেছে, ভার প্রমাণ বাজারের দাম। জনসাধারণ যে অভিযোগ করিতেছে তার প্রমাণ দফতরেই অনেক শালিশ অভিযোগ-পত্র পড়িয়া আছে। অফিসারের সাথে পরামর্ণ করিলাম। প্রায় সবাই এক বাকো ভবল লাইসেন্সিং এর বিরুদ্ধে স্থপারিশ করিলেন। আমি ভবল সংইসেন্সিং ऐके दिशा (निक्शा ब चारिन निलाम । जाविनाम, टरव अविन करे वादका চলিল কেমন করিয়া? আমার আদেশ জারী হওয়ার ঐবব কেল্পানির স্থানীয় কত'পক্ষ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার আদেশের প্রতিবাদ জানাইলেন। স্থানীয় পিল্লপতি-বাবসায়ীনেরও কেউ-কেউ তাদের পক্ষে স্থপারিশ করিতে আমার সংগে সাকাৎ করিলেন। এই অক্সায় বাবস্থা এতদিন কেন চলিতেছিল, এখন তার কারণ ব্যিকাম। কোলানিওলি আসলে বিদেশী হইলেও এসবের পাকিস্তানী সংস্থায় স্থানীয় শিল্পতি-বাবসায়ীদের কেউ-কেউ অংশীদার। এঁদের স্থপারিশে আমি টলিলাম না। এ রা আমার উপর গোসসা হইলেন।

আবেক প্রকার লাইসেকিং চলিতেছিল। তাকে বলা যায় বোগাস লাইসেকিং। আদতে শিলের নামগদ্ধ নাই। অথত এইসব অভিনহীন 'শিলের' অস্থ্য যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের ইণ্ডা স্ট্রিয়াল লাইসেক এবং তৈয়ারী আলের ক্মাণিয়াল লাইসেক বছরের-পর-বছর ইণু হইরা আসিতেছে।

এইরূপ অনেকগুলি বোগাস লাইসেলিংএর অভিবোগ আয়ার কানে আসে। আমি বিনাহিধায় এক-ধারসে এদের লাইসেল বাতিল করিরা দেই। এইরূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ্য না করিরা পারিতেছি না। ইতিহাস বিখ্যাত একজন মুসলিম বৈজ্ঞানিকের নাম অনুসারে এই কোম্পানির গালভরা নাম। প্রতি শিপিং পিরিরতে অর্থাৎ ছয়মাসে এগার লাখ করিয়া এই কোম্পানি ইণ্ডা স্ট্রিয়াল ও কমাশিরাল লাইসেল বাবং বছরে বাইশ লক্ষ টাকার লাইসেল পাইয়া আসিতেছিল। আমি পরপর কয়েইটি বেনামা পত্র পাই। অভিযোগ ওরুতর। কাজেই বাঁকে-তাঁকে দিয়া তদন্ত কয়ান চলিবে না। স্বয়ং শিল্ল-সেকেটারি মিঃ মোহাম্মদ খুমশিদের উপর এই তদন্তের ভার দিলাম। বলিয়া দিলাম তাঁর নিজের তদন্ত করিতে হইবে।

যথাসময়ে তাঁর রিপোর্ট পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। যতদুর মনে পড়ে তাঁর রিপোটে'র সামমর্ম ছিল এই : করাচির বাহিরে এক রাভার ধারে একটি ভাংগা দালানে धे নামে একটি সাইনবোড' नवेकाना। দাनान्तर বারালায় করেইটি ভেড়া বাদ্ধা। পালেই দড়ির খাটিরায় একটি বুড়া শৃইয়া বৃমাইতেছে। তাকে ডাকিয়া তুলিয়া ঔযধের কারথানার কথা জিগ্গাদা করিলে বুড়া ভড়কাইরা গেল। সম্ভোষজ্পনক অবাব দিতে না পারার ভিতর-বাহির তালাশ করিয়া একটি একসারসাইষ বুক পাওয়া গেল। তাতে করাচি শহরের তিনটা-জারগার-ঠিকানা-দেওয়া তিনজন লোকের নাম পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে দুইজনকে পাওয়া গেল। অবশেষে তারা **খীকা**র করিল যে তারা কথিত কোম্পানি হইতে মাদে এক শ টাকা বেতন পার। ঐষধ বিক্রির তারা এজেণ্ট মাত্র এই কথা বলাই তাদের কাজ। ঔষধ বিক্রি তারা কোনও দিন করে নাই। সেকেটারির স্থপারিশ মত আমি তংক্ষণাং ঐ লাইসেল বা**তিল** করিয়া দিলাম। সংশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি লাপাইবার বাবস্থা क्रिए एमरको तिएक निर्मि पिनाम । स्मरे पिन वा भरत्र पिन तारक প্রেসিডেটের বাডিতে এক ডিনারে স্বয়ং প্রেসিডেট ও প্রাইম মিনিস্টার अक स्ताताक ও सम्महिनात नार्थ आभाव भिरुष्ठ क्वारेश मिरना

### কত আজানারে

উভরে প্রায় একই ধরনের কথা বলিলেন: 'এঁরা আমার বিশেষ বন্ধুলোক। এঁদের কোনও উপকার করিলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত হইব'। আমি ওঁদের সংগে আলাপ করিয়া জানিলাম, ঐ কোম্পানি এঁদেরই। সরলভাবে তাঁরা স্বীকার করিলেন, ওটা অপরাধ হইরাছে। কৈছিয়ত দিলেন, করি-করি করিয়াও প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও কারখানাটা আজে করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দেলতে তাঁরা দুংখিত। অতএব তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও বাবদ্বা গ্রহণে বিরুত্ত হইবে। তাঁবের লাইসেলটা অভতঃ অংশতঃ মন্যুর করিতে হইবে। তাঁরো বাদশাহী বংশের লোক। বর্তমানে অভাবে আছেন। আমাদের দেশের 'গরিব ভদ্রলোক' আর কি? ঐ করিয়াই তাঁরা দুইটা পয়সার মৃথ দেখেন। নিজেদের অপরাধকে লঘু করিবার উদ্দেশ্যে যুক্তি দিলেন, নিজেরা কারখানা করিতে না পারিলেও তাঁদের লাইসেল তাঁরা কালাবাজারে বিক্রা করেন না। জেনুইন ঔষধের কারখানাওয়ালার কাছে সামাত্ত মাত্র বিদেশী মুন্রার ঐ লাইসেল অপরায়িত হয় না, বরঞ্চ সংকাজেই লাগে।

আমি ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলার দুঃসাহসিক বুকের পাটা দেখিয়া শুন্থিত হইলাম। বলা বাহলা তাঁদের প্রতি আমি বিন্দু মাত্র দরদ দেখাইতে পারিলাম না। কিছু ফোজদারিও লাগাইতে পরিলাম না।

# (৮) আর্টসিল্ক ইণ্ডার্সিট্

বেগোস লাইসেন্সের কথা বলিতে গিয়া মনে পড়িতেছে একটি এজমালি বোগাস লাইসেন্সের লুট-পাটের কথা। এটি আট'-সিছের ব্যাপার। আটি ফিলিয়াল সিছ (নকল রেশম) শিল্প পশ্চিম পাকিস্তানের একটি বিলাস্ত্রব্য-শিল্প। আমি শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী হওয়ার সাথে-সাথেই এই শিল্প-পতিদের মোলাকাত দাওয়াত ও অভিনন্দনের হিড়িক দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হয়। আমি অফিসারদের মতামত লইতে শুরু করি। এ দের মধ্যে মিঃ ইসমাইল নামে জনৈক ভিপ্টি সেকেটারিকে আমার খুব পদল হয়। অফিসারটি সং ও ধার্মিক বলিয়া মনে হয়। তিনি এ ব্যাপারে

আমাকে অনেক জ্ঞান ও পরামর্শ দান করেন। এই সময় পাকিন্তান সরকার বছরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা আট সিদ্ধ শিয়ে বায় করিতেন। বোঝা গেল, প্রচুর অপবায় অবিশাসা দৃনীতি ঐ বাপারে চলিতেছে। কাগ্য-পত্রে দেখা গেল পশ্চিম পাকিন্তানে প্রায় পাঁচ হাজার একশ ও পূর্ব পাকিন্তানে মাত্র ছিয়ানকাইটা তাঁত চালু আছে। আমার প্রাদেশিক সংকীর্ণ মন প্রথম চোটেই ঐ বিপুল অসামো আহত হইল বটে, কিন্তু দিতীয় চিন্তায় অক্ত কথা মনে আসিল। কাগ্যে-পত্রে ঐ তাঁত চাটগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু ভথায় কিছা পূর্ব পাকিন্তানের কোনও শহরে নবল সিন্ধের তাঁত দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না। আমি আগামী সফরে চাটগাঁয় গিয়া ঐ শিয় পরিদর্শন করিব একথা আফিসে রটনা করিয়া দিলাম। তাতে ফল হইল। সংল্লিট-বিভাগ তাঁদের আগের রিপোট সংশোধন করিয়া বলিলেন পূর্ব-পাকিন্তানের তাঁত-সংখ্যা ছিয়ানকাই নয়, ছয়চল্লিশ। আমার যা বৃকিবার বৃকিলাম। সত্য-সত্যই চাটগাঁয়ে ছয়চল্লিশ কেন ছয়টি তাঁতও পাইলাম না।

আমি মিঃ ইসমাইলকে গোপনে অদন্ত করিবার ভার এবং লিখিওভাবে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দান করিলান। গোটা ব্যাপারটা প্রধান মন্ত্রীর গোচর করা দরকার মনে করিলান। আশ্চর্য ও খুশী হইলাম। তিনি নিজেও কিছুদিন হইতে এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিতেছিলেন এবং সমাকে কিছু-একটা করিতে ধলিবেন বলিবেন মনে করিতেছিলেন এবং সমাকে ইসমাইলকে গোপন ভদন্তের ভার দিয়াছি শুনিয়া তিনি খুশি হইলেন। বুকিলাম মিঃ ইসমাইলের প্রতি তাঁরও বিধাস আছে। তবে তিনি বলিলেনঃ 'এ ধরনের ব্যাপারে একজনের ভদন্তে জটি থাকিতে পারে। কাজেই আরেক জনকে দিয়া ভদন্ত করান দরকার। ভবে দুজনের একজনও জানিবেন না ধে আরেকজনও ভদন্ত করিতেছেন। গোপন ভদন্ত ধোলমনাই গোপন রাখিতে হইবে।

মনে-মনে প্রধান মন্ত্রীর বুদ্ধির তারিক করিলাম। তাঁরই প্রভাব-মত কনেল নাসির নামে মিলিটারি ইনটেলিজেলের একজন অফিস্টেরর উপর

### কত অজ্ঞানারে

গোপন তদকের ভার দিলাম। মিঃ ইনমাইলের কথা তাঁকে ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিলাম না। বলিলামঃ 'ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখিবেন।' কনে'ল মিলিটারি মানুষ! হাসিয়া জবাব দিলেনঃ 'সে কথা আরু বলিতে হইবে না, সার।'

যথাসময়ে মাত্র দু চার দিনের আগে-পরে উভর রিপোর্টই পাইলাম। আশ্চর্য! উভয় রিপোটে'রই তথা-বিবরণই প্রায় এক। সভাতা ও নিভূলিতার অকাটা প্রমাণ। উভয় রিপোটের দার নর্ম এই ঃ (১) পশ্চিম পাবি ভানে তাঁতের সংখ্যা একার শ না, মাত্র বৃত্তিশ শ। (২) পূর্ব-পাকিস্তানে পাঁচটি তাঁত আছে বটে, তবে চালু না। ইন্টলই করা হয় নাই। (৩) পশ্চিম পাকিস্তানের বিত্রিশ শর অধিকাংশ (প্রায় দুই হাজার) তাঁতের যে হিদাব সরকারে দাখিল হইতেছে এবং আমদানি লাইদেল পাইতেছে, সবই বোগাস। যে তাঁতভলি চাল আছে তাদেরও ক্যাপাদিটি অনেক বেশী করিয়া দেখান হয়। অত সূতা খাইবার ক্ষমতা তাদের নাই। (৪) যে ব্রাদেশ তাঁতের অন্তির আছে, তারও মধ্যে প্রায় অর্থেক (পনর শ) দেশী কারিগরের তৈয়ারী। এ কথার তাৎপর্য এই যে সমস্ত চাল তাঁতের বাবতই মালিকরা বিদেশী মুদ্রা নিয়াছেন বিদেশী তাঁতের মূল্য বাবং। অংচ এই তাঁতভলি বিদেশ হইতে আলেল্যনি করা হয় নাই। এইদব তাঁতে মেরামত করিবার নাম কহিয়া স্থোয়ার পার্ট স বাবং যে বিদেশী মূদ্রা নেওয়া হয়, তাও পার্ট স আমদানিতে ব্যয় না করিয়া অভ অসদ্পাধে ব্যয় বরা হয়। (৫) বছরে যে সাড়ে তিন কোটি টাকার সূলা আমদানির লাইদেস দেওয়া হয় উপরোক্ত কারণে তার অধেকি স্থতাও আমনানি হয় না। বাকী টাকা দিয়া উচ্চ চাহিদার মাল আনিয়া শতকরা চার-পাঁচ শ টাকা মুনাফায় বিক্রি করা হয়।

রিপোর্ট পৃইটি বিস্তারিত তথা-বিবরণ-পূর্ণ বিশাল আকারের দলিল হইয়াছিল নাই করা না হইয়া থাকিলে আজও নিশ্চয়ই শিল্প-দফতরে বিস্তমান আছে। এই রিপোর্ট পৃইটি বিচার বিবেচনা করিয়া প্রধান মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে আমি চলতি শিপিং পিরিয়ডের (ছয় মাদের) সব আমদানি

লাইদেল এক ছকুমে বাতিল করিয়া দিলাম। করাচি ও সারা পশ্চিম
পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় উঠিল। খবরের কাগয়ওরালারাও আমার
উপর আগুন হইরা গেলেন। পশ্চিমা অনেক মন্ত্রী ও মেম্বর এবং অফিসারদেরও কেউ-কেউ আমাকে বলিলেন: সং-অসং স্বাইকে আমি এক
সংগে শান্তি দিয়াছি। ফলে আট-সিঘ-শিল্প একদম মারা পড়িবে।
জবাবে আমি বলিলাম: যদি শিল্পতিরা লাইদেশের পরিমাণ মত সূতা
আমদানি করিয়া থাকেন, তবে এক শিপিং পিরিয়ভের আমদানিতে এক
বছরের বেশী চলিবার কথা। কাজেই এই ছয়মাসে শিল্পবন্ধ হইবে না।

সহকর্মী ও অফিসাররা নানা যুক্তি দিলেন। হঠাৎ বিনা-নাটিদে বন্ধ
করা উচিৎ হর নাই। আগে নোটিদ দিলে একবছরের খোরাকি জন।
রাখিত। জেনুইন নিল কতকণ্ডলি আছে যাদের কাজে ও হিদাবে
কোনও ক্রটি নাই; অন্ততঃ এইসব নিলের লাইদেস দেওয়া উচিৎ।
ইত্যাদি ইত্যাদি। কারও উপর অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব না করিয়া কি
করা যায়, অফিসারদের স গে সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে দিলাম। এমন
সমর খববের কার্গযে এক বিপোট বাহির হইলঃ তেষ্টি লক্ষ্য টাকা
আদান-প্রদানের ফলে শিল্প-নফতরের আটে নিল্প-বিষয়ক নিষেধাজ্ঞঃ শীল্লই
প্রভাবিত হইবে।

এই স্ময় শ্বাশনাল এসেন ব্লির বৈঠক চলিতেছিল। বন্ধু ফরিদ আহমদ হাউদের জ্যারে প্রশ্ন করিলেন ঃ 'এ বিষয়ে শিল্প-মন্ত্রীর কি বলিবার আছে ? আমি উত্তরে বলিলাম ঃ 'কতিপর পশ্চিন পাবি স্তানী সহব মীর অনুনাধে ও উচ্চপদন্ত বিভাগীয় অফিসারদের প্রামর্শে আমি উত্ত নিষ্ধেদ্যন্ত্রের আংশিক সংশোধনের কথা চিন্তা করিতেছিলাম। কিন্তু এই ওজব প্রশাশের পর এ বিষয়ে আর কোনও উপায় থাকিল না।'

পালামিন শান্ত হইল বটে, কিন্ত শিলপতিরা অশান্ত হইলা উচিলেন।
আমার সংগে মোসাকাত চাহিলেন। আমি দেখা দিলাম না। আট'দির
এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে বঙার-ছেরা এক বিশালাকারের বিজ্ঞানিতে তাঁর
মাফ চাহিলেন এবং পর-পর করেক দিন ধরিলা ঐ বিজ্ঞান্তি বড়-বড় দৈনিকে
ছাপা হইল। তাতে যা বলা হইল তার সারমর্ম এই ঃ ঐ গুজ্কবের মূলে

### কত অজানারে

তাঁদের কোনও হাত নাই। শিল্পতিদের অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই শত্রুপক্ষ হইতে ঐ গুজব রটান হইরাছে। গুজবটি সম্পূর্ণ মিথা।। আট'-সিন্ধ-শিল্প মালিকদের পক্ষ হইতে এ ব্যাপারে কোনও আদান-প্রদান করা বা তার কথা হর নাই। শিল্প মালিকরা এই গুজবের জন্ম শিল্প মন্ত্রীর খেদমতে ক্ষমা চাহিতেছেন। এই গুজবে প্রভাবিত না হইরা আট'-সিন্ধ-মালিকদের প্রতি স্থবিচার করিবার জন্ম মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করা যাইতেছে। ইত্যাদি।

ওঁদের কথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু আমার কোনও উপার ছিল না। প্রাপ্ত দুইটি রিপোটের ভিত্তিতে আমাকে কাজ করিতে হইবে। বে কিছু সংশোধন আমি করিতে রাষী হইরাছিলাম, তাও আমি এখন পারি না। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি জাইরা আমি ব্যাপারটা কেবিনেটে পাঠাইলাম এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার শক্রর সংখ্যা ও শক্তি উভরটাই বাড়িয়া গেল!

# (৯) তঞ্চকী লাইদেন্স

বোগাস লাইসেলিং এর প্রকারান্তর ছিল তঞ্কী লাইসেল। এমনি একটা ব্যাপারের দৃষ্টান্ত দেই। খুব বড় এক শিল্পতি। বর্তমানে আরও বড় হইরাছেন। হরেক রকমের শিল্প করেন। তংকালে এরা পাইপ ম্যানুফেক্চারিং করিতেন। খুব নিচের তলা হইতে এবটি মোটা ফাইল আপিলের আকারে আমার সামনে পেশ হইল। আমি কি কারণে মনে নাই, ফাইলটির আগাগোড়া পড়িলাম। হঠাং খুব নিচের তলার একজন কেরানির এবটি নোট আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাতে লেখা আছে যে অমুক ব্যাপারটা সহদ্ধে উক্ত অফিসার একাধিক বার উপরস্ব অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিরাছেন। কিছে কোনও ফল হয় নাই। উক্ত বড় শিল্পতির কারখানার তৈরারী পাইপ সরকারের বিভিন্ন দফতরের পক্ষে ডি জি এদ এও ডি খরিদ করিরাছেন। কয়েক লক্ষ টাকার বিল বাকী পড়িয়া আছে। অনেকবার তাগাদায়ও কোম্পানি টাকাটা পাইতেছে না। এই জন্মই মন্ত্রী পর্যায়ে এই নালিশ আদিয়াছে। বিভিন্ন দফতরে বিভিন্ন অজুহাতে

নিজেদের বিলবের হেতু দেখাইরাছে। বিল চেক হয় নাই, মাল শর্ট সাপ্ল:ই আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এরই মধ্যে এক দফতরের নিমন্তরের উক্ত কর্মচারি **এক্সেসিভ** বিলিংএর হেতু খাড়া করিয়াছেন। ভদ্রলোকের নোটে বলা হইয়াছে, তিনি এর আগেও এই হেতু দিয়াছিলেন। কিছ উপরত্ব কত্'পক্ষ তাঁর কথায় কান দেন নাই। আমার কান খাড়া হইল। স্বতরাং কান দিতে বাধ্য হইলাম। ফাইলটা আরও পিছন দিক হইতে পড়িলাম। ব্ৰিলাম পাইপ-নিৰ্মাতা কোম্পানি **আ**মদানি মালের যে দাম বলেন, আসলে তার অধেক দামে মাল আনেন। কিন্ত বেশী দাম দেথাইয়া তৈয়ার-খরচা বেশী লেখাইয়া সরকার ও পাবলিক উভয়ের নিকট হইতে প্রায় ডবল দাম আদায় করিয়া থাকেন। আমি ব্যাপারটা লইয়া অর্থ-মন্ত্রী মিঃ আমজাদ আলীর সংগে প্রামর্শ করিলাম। তাঁর উপদেশ-মত বিদেশে ২বর নিলাম। পাইপ তৈয়ারি হইত পশ্চিম জার্মানি হইতে আমদানি-করা স্টিলের পাত দিয়া। আমি বনে অবস্থিত পাবিস্থানী রাষ্ট্রপুত কমাশিয়াল সেকেটারি ও ডি- জি- এস- এণ্ড ডির অফিসারের মারফত অতি সহভেই উক্ত পাতের জার্মান সর্বরাহ দারীর-নেওয়া দাম জানিতে পারিলাম। হিসাব করিয়া দেখা গেল. উক্ত শিল্পতি এইরূপ তঞ্কতা করিয়া এই বয় বছরে সরকারতে বহু লাখ টাকা ঠকাইয়াছেন। পাবলিকের দেওয়া টাকার হিসাব ধরিলে করেক কোট হইবে। আমি বভাবতঃই খব কড়া আদেশ দিলাম। বিচারাধীনে বিলের টাকা আটক দিলাম। অতীতের-দেওয়া টাকা কেন ব্রিফাণ্ড হইবে না, তার কারণ দর্শাইবার অর্ডার দিলাম। লাইসেল বাতিল করিলাম। খুবই শক্তিশালী ও প্রভাবশালী পার্টি। স্বতরাং ব্যাপারটা कित्तरहे शका ज्यारा जर्थ-प्रश्नी पिः जामकाम जानी **जा**पारक कात्र সমর্থন বিলেন। শিল্পতি ভাষা দামের হিসাবে টাকা নিবেন এই শর্ভে শেষ পর্যন্ত সংশোধিত হারে তাঁর লাইদেল বজার রাখা হইল। সরকারের বছ টাকা বাঁচিয়া গেল। আমি উল নিমন্তরের কর্মচারির প্রমোশনের স্থপারিশ করিয়াছিলাম। কিছ শিল্পতিট বোধ হয় জীবনেও আমাকে মাফ করিতে পারেন নাই।

#### কত অঞ্চানারে

(১০) নিউ কামার

বাণিজ্য দফতরে আমি আরেকটি গুরুৎপূর্ণ সংস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলাম। এটি আমদানি ব্যবসায়ে 'নিউ কামারের' স্থবিধা দান । পূর্বর্তী সরকারেরা আমদানি ব্যবসায়টি এবটি গোগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। এ'দেরে বলা হইত 'কেটিগরি-হোল্ডার ।' ১৯৫২ দালে যারা আমদানি-বাবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, সরকার তাঁদের একটা তালিকা করিয়াছিলেন। এ দের নামই কেটিগরি হোল্ডার। শুধু এ রাই আমদানি লাইদের পাইতেন। আমি মন্ত্রি গ্রহণ করিয়া যথন এই ব্যাপারটা দেখিতে পাইলাম তখন ঘোষণা করিলাম. এটা স্থায়-নীতি গণতত্ত্ব এমনকি ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার বিরোধী। কেটিগরি-হোল্ডার নামক শ্রেণী স্থাট করিয়া কার্যতঃ মুসলিম সমাজে এক বৈশ্য সম্প্রদার আমদানি করা হইরাছে। ১৯৫২ সালে বা তার আশে-পাশে পূর্ব-বাংগালীরা আমদানি ব্যবসায়ে কোনও উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে নাই। ফলে কেটিগরি-হোল্ডারদের মধ্যে কি সংখ্যার কি পরিমাণে পূর্ব বাংগালীর কোনও স্থান ছিল না বলিতে পারা যায় ৷ এই ধরনের কেটিগরি-হোল্ডার শ্রেণী রাখিলে পূর্ব-বাংলার লোকেরা চিরতরে আমদানি-ব্যবসা হইতে বাদ থাকিবে। এই ঘোষণায় কেটিগরি-ছোল্ডারদের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল । তাঁরা সবাই বিত্তশালী ও প্রভাবশালী লোক। তাঁদের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে সময় লাগিয়াছিল অনেক সাধা-সাধনার পর বিশেষতঃ প্রধান মন্ত্রীর দৃঢ় সমর্থনের ফলে শেষ পর্যন্ত আমার প্রন্তাবিত 'নিউ কামার' নীতি গৃহীত হইল। বাংস্থা হইল, নতুন লোক বিশেষত ঃ পর্ব-পাকিস্তানী নতুন বাবসায়ীকে আমদানি লাইসেন্সের অধিকার দেওয়া হইবে এবং প্রাতন কেটিগরি-হোল্ডারদের কার্য-তৎপরতা, সাধুতা, সততা বিচার করিয়া ঐ তালিকা সময়-সময় সংশোধন করা হইবে। এই বাবস্থা প্রবর্তনে পর্ব-পাকিস্তানী বাবসায়ীদের মধ্যে যেমন উল্লাদ স্টি হইল, পশ্চিম পাকিস্তানী বিশেষতঃ করাচির ব্যবসায়ী মহল আমার প্রতি উত্মার তেমনি कार्षितः পড़िल।

# (১১) দেওয়ানী কার্য বিধির প্রবর্তন

লাইসেলিং ব্যাপারে আমার আরেকটি সংস্থার একেবারে ছিল অভিনব ধরনের। এটি ছিল দেওরানী কার্যবিধি আইনের ব্যবদ্ধা প্রবর্তন। দেওরানী কার্যবিধিতে মামলার পক্ষগণের প্রতিকারের উপায় তিনটিঃ রিভিউ, আপিল ও রিভিশন। আমি লাইসেসিং ব্যাপারে এই তিনটি তরের প্রবর্তন করিলাম। লাইসেল ইশুর ব্যাপারে কারও আপত্তি থাকিলে প্রাথীকৈ সর্ব প্রথম ইশুইং অফি সারের কাছে রিভিউ পিটশন দিতে হইবে। তার বিচারে যে পক্ষ আপত্তি করিবেন তিনি বাণিজ্য-সেকেটারির কাছে আপিল দায়ের করিবেন। সেকেটারি উভয় পক্ষকে যথাযোগ্য শুনানি দিবার পর রায় দিবেন। সেই রায়ে যে পক্ষের আপত্তি থাকিবে, তিনি সর্বশেষ পন্থা হিসাবে মন্ত্রীর কাছে রিভিশন পিটিশন দায়ের করিবেন। এই তিন প্রকারের শ্রখান্তে দেওরানী মোকদ্দমার মতই নির্ধারিত হারে কোট'-ফি দেওয়ার আইন করিলাম।

এই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, প্রধানতঃ মন্ত্রীর সাথে মোলকাতীর ভিড় কমাইবার উদ্দেশ্যে। তাছাড়া এই ব্যবস্থার প্রকৃত অবিচারিত লোকদের উপকার হইয়াছিল। কিভাবে, এখানে তার উল্লেখ প্রয়োজন। মন্ত্রীদের দরবারে স্বভাবতঃই সমর্থক ও উপকার-প্রত্যাশীদের ভিড় হয়। হওয়া স্বাভাবিক। মন্ত্রীরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। নিয়ম-কানুনের সাত দরজা পর হইয়া মন্ত্রীদের সাক্ষাং পাওয়া এবং নিজেদের দৃঃথের কথা বলার স্থাবোগ অল্প লোকের ভাগোই ঘটয়া থাকে। কাজেই মন্ত্রীরা মফম্বলে সফর করিতে বাহির হইলে অভিনন্ধন-সম্বর্ধনার নামে এবং ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাং-মোলাকাত করিয়া তারা নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা বলেন। রাজধানীতে আসিয়া তারা আফিসে দেখা-সাক্ষাতের আশা ত্যাগ করিয়া মন্ত্রীদের বাড়িতে ভিড় করেন। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে এটা আমার জানা ছিল। জন-প্রতিনিধি হিসাবে এ ব্যাপারে আমি খুবই সচেতনও ছিলাম। কাজেই ফাইল-পত্র ডিসপোয করা বিলম্বিত হওয়া সম্বেও সাক্ষাং-প্রার্থীদের সহিত অলক্ষণের জন্ম হইলেও মোলাকাত দিতাম। এই ধারনা ও পণ লইয়াই আমি মন্ত্রিছ গ্রহণ করিয়াছিলাম।

### কত অজ্ঞানারে

প্রথম-প্রথম চালাইলামও ঐভাবে। কিন্তু নরা রাষ্ট্র পাকিন্তানের শিল্প দফতর ও বাণিজ্ঞা দফতর যে কত বড় মহাসমুদ্দুর এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মোলাকাতীর সংখ্যা যে কি পরিমাণ হইতে পারে, মন্ত্রিছ-জীবনের ছয় মাস শাওয়ার আগে তা সঠিকডাবে অনুভব করিতে পারিলাম না। যথন পারিলাম, তথন আমার অনাহারে মঞ্জিবার দশা। স্কালে ছরটার সময় হইতেই দর্শনপ্রার্থীর ভিড়। একাধিক জ্বয়িং রুম, আফিস ঘর ওয়েটিং রুম ও বরোদা সমূহ লোকারণা। গোসল নাশ্তা সারিয়া সাভটার আগে নিচে নামা সম্ভব হইত না। সাভটা হইতে নয়ট। পর্যন্ত বাড়িতে মোলাকাতীদের চার ভাগের একভাগ লোককেও শেখা দিয়া সারিতে পারিতাম না। এঁদের সকলেই বিনা-এপয়েন্টমেন্টে আসিয়াছেন। স্থতরাং প্রাইভেট সেক্রেটারিরাই এ'দের ক্রম নির্ধারণ করিয়া এক জনের পর আরেক জমকে আমার সামনে আনিতেন। এ ব্যাপারে প্রাইভেট দেকেটাখিনের বিবেচনাকেই চুডান্ত বলিয়ানা মানিয়া উপায় ছিল না। কিন্তু দর্শনপ্রার্থী য<sup>\*</sup>ার। পিছে পড়িতেন এবং তার ফলে বাদ পড়িতেন, তাঁদের অনেকের অভিযোগ ছিল যে প্রাইভেট সেকেটারিরা পক্ষপাতিত্ব করিয়া তাঁদেরে পিছে ফেলিয়াছেন এবং ঐ কোশলে মন্ত্রীর সাথে তাঁদের মোলাকাত হইতে দেন নাই। এই শ্রেণীর অভিযোগের কোনও সীমা ছিল না। প্রতিকারেরও কোনও উপার ছিল না।

তারপর ঘাড়র কাঁটার-কাঁটার নরটার সমর উঠিরা প্ড়িতাম। মোলাকাতীদেরে এড়াইরা পিছনের গেট দিয়া বাহির হইরা পড়িতাম। এই উদ্দেশ্যে ড্রাই ভার গাড়ি লইরা আফিস ঘরের ঠিক পিছনেই অপেক্ষা করিতে থাকিত।

# ( ১২ ) मञ्जीत छर्नमा

আফিসে কিন্ত মোলাকাতীর ভিড় ঠেলিতে হইত না। মোলাকাতী থাকিতেন দের। কিন্ত ত\*াদের জক্ত ওয়েটিং ক্রম ছিল। বারালায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেওরা হইত না। ক্যা বারালার আগা-গোড়াই

সেকেটারি, জরেণ্ট সেকেটারি ও ডিপুটি সেকেটারিদের আফিস-ঘর।
কাজেই আমি যখন এক প্রান্তের সিড়ি দিয়া দুতালায় উঠিয়া আগাাগেণ্ডা বারাশাটা হাটিয়া অপর প্রান্তে আমার আফিসে চুকিতাম, ভখন
সম্প্রতিল আফিস-ঘরের সামনে দিয়া আমার যাওয়া, প্রকারাস্তরে পরিদর্শন,
হইয়া যাইত। অথচ মোলাকাতীরা আমার পথ আটকাইয়া দাঁড়াইতে
পারিতেন না। আমি অমান্ত বলিয়া ডাজারদের এবং বিশেষ করিয়া
আমার স্তীর তাগিদ ছিল ঠিক একটার সময় বাসায় ফিরিয়া খানা
খাইতে হইবে। দুইটার মধ্যে খানা শেষ করিয়া পান খাইয়া ও হকার
নলা মুখে লাইয়া বিছানা লাইতে হইবে। দুই ঘন্টা ঘুমাইয়া চারটা
সাড়ে চারটায় উঠিতে হইবে। আধ্যণীয় হাত-মুখ ধুইয়া বিকালের
চা খাইয়া ভারপর বাসার আফিস ঘরে বসিতে পারা যাইবে।

কিছ কার্যতঃ তা হইতে পারিত না। কারণ আফিসের চারঘণ্টা সময়ের মধ্যে দেকেটারি-প্রাইভেট দেকেটারিরা পরামর্শ করিয়া মাত্র এক ঘন্টা মেলাকাতের জন্ম রাখিতেন ৷ বাকী তিন ঘণ্টা মিনিট-সেকেও বিসাব করিয়া আফিসের কাজ ও বিদেশী ভেলিগেশন ইত্যাদির জন্ম মাকর রব করিতেন এবং সময় ঠিক রাখিবার কড়াকভি চেটা করিতেন। বিদেশী ডেলিগেশন ইত্যাদি ঠিক টাইম মত আদিতেন। আফিসের ফাইল-পত্র দেখা ও অফিসারদের সাথে আলোচনা নির্ধারিত সময়-মতই হইয়া ষাইত। কিও মুশকিল হইত মোলপ্রাতীদেরে লইরা। প্রাইভেট সেক্রেটারি হরত প্রতিজনের জন্ম পাঁচ ছয় মিনিট করিয়া এক ঘটায় দশজন মোলাকাতী রাখিলেন। তাঁপের একাজে অস্থবিধা চইত না। কারণ চিঠিপত্র-যোগে এপায়েউমেউ না ৰঙিয়া এখানে বেউ মন্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইতেন না। কিন্ত মুশকিল হইত আমার। বোধ হয় সব মন্ত্রীরই। কারণ পাঁচ মিনিটের জন্ম প্রবেশাধিকার দেওয়া হইলেও আধঘণ্টা অন্ততঃ দৃশ-পনর মিনিটের কমে কেউ বাহির হইতেন না। আফিসের কাঞ্জ শুরু করিবার আলে মুলাকাতী শেষ করার নিয়ম ছিল। কিন্ত আমি এই নিয়ম পান্টাইয়া দিয়াছিল।ম। আফিসের সাজ শেষ করিয়াই মোলাকাত শুরু ক্রিতাম। তদনুসারে মোলাকাতীরা আগের মত সকালে না

আসিয়। বিকালে আদিতেন। তাঁদের পাওয়া-পত্রে অবক্টই মোলাকাতের সময় ঘণ্টা-মিনিট সহ লেখা থাকিত। কিন্তু প্রথম মোলাকাতী ছাড়া আর কেট সেই নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাৎ পাইতেন না। কারণ প্রথম মোলাকাতীই বেশী সময় নিয়া পরবর্তীদেরে আনুসাতিক হারে পিছাইয়া দিতেন। যেহেতৃ আফিদের কাজ আগেই শেষ হইয়া ধাইত, দেইজন্ত নিদিষ্ট সৰ মোলাকাতী শেষ না করিয়া আমি উঠিতাম না। মনে করিতাম, বেচারা আগে হইতে এপয়েউমেউ করিয়া আদিয়াছেন। তাঁকে মেলাকাত দেওয়া আমার অবশা কর্তব্য। অপরাপর মোলাকাতীরা তাঁদের প্রাপ্য সময়ের বেশী সময় নিয়াছেন বলিয়া কাউকে ত বঞ্চিত করা যায় না । সময় কট্রোল না করার জন্ম কাউকে যদি শান্তি পাইতে হয়, তবে আমাকেই। কাজেই শান্তি আমিই বহন করিতাম ৷ মোলাকাত শেষ করিতে-করিতে প্রায়ই আমার তিনটা বাজিয়া যাইত। বাড়ি হইতে খ্রীর কম-দে-কম দশটা টেলিফোন পাইতাম। প্রথম-প্রথম অনুরোধ, তারপর তাগাদা, তারপর ধনক ও রাগ। আসি-আসি করিয়াও আসিতে পারিতান না। প্রাইভেট দেকেটারিরাও তাগিদ করিতেন ৷ শুকনা হাদি হাদিয়া বলিতাম ঃ 'আর কতজন আছেন ?'

অবশেষে কুধায় ক্লান্ত পিয়াসে শুকনা-মুখ ও জীর রাগে মেযাজ খারাপ করিয়া তিনটার পরে যখন বাদায় ফিরিতাম, তখন দেখিতাম গেট হইছে সি'ড়ি পর্যন্ত মোলাকাতীর ভিড়। দারওয়ান, জাইভার, বডিগার্ড, প্রাইভেট সেকেটারি সকলের তাগাদা এ অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর। পথ ছাড়িতেন না। কাজেই গেটেই গাড়ি হইতে নামিয়া হাটিয়া ঘর পর্যন্ত পৌছতে আমার খুব কম করিয়া হইলেও আধঘণ্টা লাগিত। আমি ক্ষিধায় মারাগেলাম, রোগী মানুষ, ঔষধ খাইতে হইবে ইত্যাদি কত আবেদন-নিবেদন করিতাম হাত-জোড় করিয়া। বডিগার্ড ও গেটকিপাররা পুলিসের লোক। তারা বাধ্য হইয়া প্রথম-প্রথম পুলিশী মেযাজ ও কায়দা দেখাইতে চাহিত। আমি ধমক দিয়া বারণ করিতাম। কারণ আমি মোলাকাতীদেরই চাকর। কিন্তু আমার 'মনিব'রা আমারে স্বাস্থ্য ও স্থবিধার কথা চিন্তা করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিতেন না। তাঁদের পক্ষেও যুক্তি ছিল। বহুদুর হইতে তাঁরা আ দিয়াছেন।

করাচিতে অত-মত খরচা করিয়া আর থাকিতে পারেন না। তুলনায় তাঁ দের অমুবিধা কত। আমার ত মাত্র এক দিনই খাওয়ায় সামাল বিলম্ব হইবে। এইটুকু অমুবিধা কি আমি তাঁর জল মানিয়ানিব না? সকলেই এ এক কথা। সকলেই মনে করেন তাঁর অমুবিধাটাই বড়। সকলেই মনে করেন তারটা শ্নিলেই আমার কর্তবা শেষ হইবে। সমবেত লোকদের সকলকে পাঁচ মিনিট করিয়া শুনিলেও আমাকে ঐথানে রাত দশটা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, একথা যেন কারও মনে পড়ে না। প্রত্যেক দিনের এই দর্শনার্থীদের ধারণা শুধু ঐ একটা দিনই আমি তিনটার সময় অভুক্ত কান্ত ও পিপাসার্ত ইইয়া বাড়ি ফিরিতেছি। কাজেই একটা দিন না খাইয়া থাকিলেই বা কি? তাঁরো নিজেবা কতদিন অমন সারাদিন অনাহারে থাকিয়া রাত্রে খানা খাইয়াছেন। আমি মন্ত্রী হইয়াছি বলিয়াই কি তা পারিব না? তাঁদের দিক হইতে ঐ অভিযোগ ঠিক। কারণ তাঁরো সকলে জানিতেন না, জানিলেও বুঝিতেন না, যে ঐ এক দিন নয়, দিনের পর দিন মাদের পর মাস এই গথিব বেচারা মন্ত্রীর উপর দিয়া অমনি ধরনের মোলাকাতীর ঝড়-তুফান চলিতেছে।

কাজেই দেওরানী কার্যবিধি-আইন চালাইরা নিজেকে বাঁচাইলাম। করেকদিন সময় লাগিল। আফিস ও বাড়ির সাইনবোডে, খবরের কাগ্যে প্রেদনেশটে এবং বাজিগত পত্রের জবাবে এই নব-বিধান প্রচারিত হইতে কয়েক দিন কাটীরা গেল। আলার মর্যিতে তারপর সব পরিকার। বাড়ির বৈঠকখানা ওয়েটিং কম বারালা এবং আফিসের ওয়েটিং কম একেবারে সাফ। শুঝ ময়দান থা খা করিতেছে। নিজের বৃদ্ধির তারিফ করিলাফা নিজেই। অফিসারয়াও বাহ-বাহ করিতে লাগিলেন। দর্শনাভিলামীরা গাল দিতে লাগিলেন। সভা-সমিতি ও পথে-ঘাটে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। আমি নীরবে, নিরাপদে ও নিবিছে আফিসের কাজে ও পলিদি নির্ধারণে প্রত্র সময় পাইলাম ও তার সম্বাবহার করিলাম।

(১৩) শিশ্ব-বানিজ্যের যুক্ত চেম্বার

শিল্প-বাণিজ্য দফতরের সংস্কার প্রবর্তন ছাড়াও আমি স্বরং শিল্পতি ও

### কত অজানারে

ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টাও করিয়াছিলাম। এই উদ্দেশ্যে আমি চেবার-অব-কমার্স ও চেবার-অব-ইণ্ডাস্ট্রিসকে একত্রে করিয়া চেবার-অব-কমার্প এও ইণ্ডাস্টি,য করিবার পরামর্শ দেই। উভয় চেবারের নেতাদের সভা ভাকিয়া বক্ত তা করি। মন্ত্রী হিসাবে যেখানেই এ রা আমাকে অভার্থনা-অভিনন্দন দিয়াছেন দেখানেই আমি এই উপদেন বর্ষণ করিয়াছি। শিল্পতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিতা হইতে রেষারেষি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে শক্ততার ভাব, বিশ্বমান ছিল। কাজেই ভাঁরা আমার উপদেশ মানেন নাই। বরঞ তাঁদের স্বার্থ-বিরোধী কথা বলিতেছি মনে করিয়া অনেকেই আমার প্রতি অস্তুট হইয়াছেন। আমার কার্য-কলাপে শিল্পতি ও স্ওদাগরদের অনেবেই আমাকে তাঁদের দৃশমন মনে করিতেন। কাজেই আমার দারা তাঁদের স্বার্থের অনুকুল কোনও সদৃপদেশ সম্ভব, এটা তাঁরা বিখাসই করিতেন না। আমি কিন্তু সত্য-সতাই তাঁদের ঐক্যে বিশ্বাস করিতাম। আমি মনে করিতাম তাঁদের ঐক্যে সরকার ও তাঁরা নিজেরা উচ্য় পক্ষই লাভবান হইবেন। দেখিয়া-শ্নিয়া আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছিল যে আমাদের জাতীয় অর্থ-নীতিতে যতদিন সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা না হইতেছে, ততদিন সংঘবদ্ধ শিল্পতি ও ব্যবসায়ীদের যুক্ত উপদেশ পাওয়া সরকারের স্কুর্ম নীতির জন্ম অপরিহার্য। ব্যক্তিগতভাবে কোনও শিল্পতির বা ন্যবসায়ীর কিছু না করার একমাত্র রক্ষাকবচ এ'দের চেখার। ও'দের যা বলার চেমার হইতে বলা হউক, এই কথা বলিতে পারিলেই আপনি ব্যক্তি-সন্তুষ্টির চাপ হইতে রক্ষা পান। ঠিক তেমনি পুথক-পুথকভাবে শিল্পতি ও বাবসায়ীদের সম্ভষ্টির চাপ হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র প্রতিষেধক তাঁদের যুক্ত প্রতিগান। আমি অরদিনের অভিজ্ঞতা হইতেই বৃঝিতে পারিয়াছিলাম বাণিজানীতি নিধারণ ও ঘোষণার সময় শিলপতি ও ব্যবসায়ীরা শুধু যার-ভার সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া তদ্বির ও চাপ স্টের চেটা করেন। তাঁদের অনুরোধ বা স্থারিশ শুধু পরস্প-রের বিরোধী হয় না, সরকার ও দেশের স্বার্থ বিরোধীও হইয়া থাকে। সেজগু আমি তাঁদের মধ্যে বজুতা করিয়া সরলভাবে আমার মনের কথা

বেমন বলিলাম, তেমনি তাঁদের শক্তিরদির নিশ্চিত সম্ভাবনাও দেখাইলাম।
আমি বলিলামঃ শিল্প ও বানিজা-নীতি নিধারণে সরকার কোনও
ভূল না করেন, সেজন্ম শিল্পতি ও বাবসায়ী উভ্য সম্প্রসায়ের স্কৃচিন্তিত
ও সংঘবদ্ধ উপদেশ পাওয়া দরকার। সরকার ভূল করিলে দেশবাসীর
সাথে শিল্পতি ও বাবসায়ীদেরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সেজন্ম সরকারকে
উপদেশ দেওয়ার অধিকার ও দায়িত্ব তাঁদের। আর সংঘবদ্ধভাবে
উপদেশ দিলে সরকার সে উপদেশ মানিতে বাধ্য হইবেন :

আগেই বলিয়াছি, শিল্পতি ও ব্যবসায়ীরা আমার অমন ভাল উপদেশটাও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। কাজেই তাঁরা আমার কথা রাখেন নাই। সুথের বিষয় মার্শাল লর আমলে সরকার একরুণ জাের করিয়াই যুক্ত সেঃর-অন-কমাদ-এও ইওাস্টিজ করাইয়াছেন। এতদিনে নিশ্চর তাঁরা বৃঞ্জিয়াছেন এতে তাঁদের ভালই হইয়াছে!

# (১৪) চাকুরিতে পূর্ব-পাকিস্তানী

মন্ত্রী হিসাবে আমার অপর উল্লেখযোগ্য প্রচেটা চাকুরিতে পূর্বপাকিন্তানীদের দাবি যথাসন্তব প্রণের চেটা করা। চাকুরি-বাকুরিতে
পারিটির পক্ষে আমি যত বজ্তা করিয়াছি, তেমন আর কেউ করেন
নাই। কিন্তু কিছুদিন মধ্যেই আমি বুঝিয়াছিলাম স্বাভাবিক অবস্থার
প্যারিটি দাবি করা অবান্তব, আশা করা পাগলামি একথা আমাকে
সম্বাইয়াছিলেন পশ্চিম পাকিন্তানের উচ্চ প্রাধিকারী একজন রাষ্ট্রনেতা। তিনি আমাকে অত্যন্ত সরলভাবে বলিয়াছিলেন: 'মনে রাখিও
মুসলমানেরা ভারতে সরকারী চাকুরিতে অংশ দাবি করায় হিন্দুরা
তাদের-ভারত মাতাকে বিখণ্ডিত করিতে রাষী হইয়াছে তবু চাকুরিতে
অংশ বদাইতে দেয় নাই।' অতঃপর প্যারিটি লাভের আশা মনে-মনে
ত্যাগ করিলেও মুখে-মুঝে প্যারিটির বথা পুনঃ-পুনঃ উচ্চারণ করিতাম।
তাই আমার অধীনম্ব দুইটা দফতরে কোনও ভ্যাকেলি হইলেই পূর্বপাকিন্তানী নিবার প্রভাব দিতাম। আমার অভিপ্রায় ব্যাহত করিবার
জন্ত অফিসারেরা কত যে প্রথা-রীতি আইন-কানুন রক্ষাও রেওলেশন

#### কত আজানারে

দেখাইতেন তাতে আমার মত অনভিজ্ঞ ও অন্নবৃদ্ধির লোক ভেবা-চেকা খাইতে বাধ্য হইত। রাগ করা ছাড়া কোন উপায় থাকিত না। আমার রাগকে বিষহীন ধে ড়া সাপের ফনা মনে করিয়া অফি-সাররা বোধ হয় আভিনের নিচে হাসিতেন। অনেক ঘটনার নধ্যে একটির কথা বলিতেছি

আমার কথ-মত একজন 'পূর্ব-পাকস্তানীকে' তাঁরা একবার চাকুরি দিলেন। আমার দলেহ হওয়ায কাগ্য-পত্ত তলব করিয়া দেখিলাম: একজন লোক মাত্র দুই বছর আগে মাদ্রাজ হইতে পাকিস্তানে আনিয়াছেন। তার কোনও আত্মীয় কোয়েটার চাকরি করেন। সেথা-নেই তিনি দৃই বছর ষাবৎ আছেন। পূর্ব পাকিস্তানীর কোটায় এই চাকুরিট থালি হওয়ার পর ঐ যুবক পূর্ব-পাকিন্তানী হিসাবে দরখান্ত করিয়াছেন। দফতর হইতে তার নাম পাবলিক সাভিস কমিশনের বিবেচনার জন্ম পাঠান হইয়াছে । কমিশন যথারীতি কর্তব্য করার পর ত ার নিয়োগ স্থপারিশ করিয়াছেন। তিনি চাকরিতে বহাল হইয়াছেন। কোরেটাবাসী মাদ্রাজী যুবক পূর্ব-পাকিস্তানী হইলেন কিরূপে? অতি সহ**কে।** ঢাকা জিলা কর্তৃপক্ষ সাটি ফিকেট দিয়াছেন যে উক্ত গুবক এক বংসরের অধিক কাল পূর্ব-পাঞ্চিন্তানের ডমিসাইল ৷ আমার তালু-জিলা লাগিয়া গেল। আমি এ বিষয় লইয়া ভোলপাড় শুরু করিলাম। কমিশন ঠিকই জানাইলেন সরকারী ডমিদিল সার্টিফিকেট পাইবার পর ও-বিষয়ে আর তাদের করণীয় কিছু ছিল না। আমাকে শান্ত করিবার জন্ম বিভিন্ন দিক হইতে এবং অফিস ফাইলে এমনও 'নোট' আসিল যে একজন পাকিন্তানীর চাকুরি যেভাবেই হউক যথন হইয়। গিয়াছে, তখন এটা নিরা এখন হৈ চৈ করা ঠিক হইবে না। আমাদের শারণ রাখিতে হইবে ত যে ভারত হইতে আগত মোহাজেরদেরও আমাদের চাকুরি-বাকুরিতে একটা দাবি আছে। সব নোটের ৰেষে আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম: 'কিন্তু একথাও আমাদের শারণ রাখিতে হইবে যে পাকিস্তানের দুইটি মাত্র উইং। ভারতে ইহার কোনও তৃতীয় উইং নাই। আরেকটি ঘটনা আরও ম্যাদার। বিভিন্ন দফতরের অফিসারদেরে

বিদেশে ট্রেনিং বেওয়ার জন্ম ৯ জন অফিসার পাঠাইতে হইবে। আমার कार्ड অভিযোগ আসিল সিলেকশনে একজন পূর্ব-পাকিন্তানীও নেওয়া হয় নাই। আমি তখন অস্বায়ী প্রধানমন্ত্রী। কাজেই সংলিষ্ট দুফ-তরের দেকেটারিকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তিনি একা আসিলেন না। সংগে আনিলেন জয়েন্ট সেকেটারিকে। আমি তাঁদের কাছে আমার বলিলাম। তাঁরো পূর্ব-পাকিস্তানী একাধজন পাঠান নিতান্ত উটিং ছিল স্বীকার করিয়াও পরিতাপের সাথে বলিলেনঃ ৰড় দেরি হইয়া গিয়াছে সার। নামগুলি বিদেশে পাঠান হইয়া গিরাছে। তাঁরা দেজন্য বড়ই দুঃখিত। আয়েলাতে তাঁরা এর ক্ষতি পুরণ করিয়া দিবেন। আমি তাঁদের আখাদে আখন্ত হইলাম না। বলিলাম: '৬টা ফিরান যায় না.?' তাঁরা বলিলেন: 'অসম্ভব। কারণ ওট। এতদিনে গন্তব্য স্থানে যদি পৌছিয়া নাও থাকে তবে পথিমধ্যে আছে। পাকিন্তানের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে নিশ্চয়।' ততক্ষণে আমার যিদ বাডিয়া গিয়াছে। কিন্ত ভিতরের গরম গোপন করিয়া শাওভাবে বলিলামঃ 'এক্ষ্ণি এই মর্মেউজ সরকারের কাছে ক্যাবল করিয়া দেন যে ঐ নামগুলি বাতিল করা হইল, নুতন নামের তালিকা অনতিবিলম্বেই পাঠান হইতেছে।

একটু দম ধরিরা বলিলাম ঃ আর হাঁ, একুণি টেলিফোনে সংলিট দূতাবাদকে বলিরা দেন যে ঐ মর্মে আমরা তাঁদের সরকারকে ক্যাবল করিরাছি। তাঁরাও যেন তাঁদের স্থুত্তে তাঁদের সরকারকে পাকিন্তান সরকারের মত জানাইরা দেন।

দুইজন অফিসারই পুরান অভিজ্ঞ আই সি এস দি দেদি ও-প্রতাপ বলিরা সারা সেকেটারিরেটে স্থনাম আছে। অভিশর দক্ষ অফিসার তারা। কিন্তু আমার এই সব কথার পিঠে কোনও কথাও বলিলেন না। আমার হুকুম তামিলের কোনও লক্ষণও দেখাইলেন না।

আমি আমার টেবিলের উপরস্থ একাধিক টেলিফোন গুলি দেখাইরা বিলিলাম : কই বিলম্ব করিতেছেন কেন? টেলিফোন করুন।

### কত অজানারে

নড়িলেন না। আমি তাগিদের স্থরে বলিলাম: 'একজন সংশ্লিষ্ট এমবেদিতে টেলিফোন করুণ। আরেকজন টেলিগ্রামে র মুসাবিদা করুন এখানেই। ঐ যে সামনেই পাাড্ আছে। কাগ্য-কলম হাতে নিন।'

অতবড় ঝানু দোদ'ণ্ড-প্রতাপ দুইটি আ দি এদ ( দি এদ পি নর ) অফিদার অমনোযোগী অপরাধী ছাত্রের মত বদিয়া রহিলেন। আর আমি পাঠশালার কড়া গুরুর মত আদেশ দিতে লাগিলাম। আমার ভাষার তিরকারের উল্লানাই । কিন্তু অনমনীরতার দৃঢ়তা আছে। তাঁদের নীরবতা ও নিশ্বিয়তার রাগ করিলাম না। মৃদু হাদিলাম। বলিলাম : 'আপনারা দেরি করিতেছেন কেন? কিছু ভাবিতেছেন কি ? কিছু বলিতে চান?'

ছোটটির দিকে এক ন্যর চোথ বুলাইয়া বড়টি বলিলেন ঃ বেআদ্বি মাফ করিবেন সার, একটা কথা আর্য করিতে চাই।'

আমি যেন কত জ্ঞানী অভিজ্ঞ মুবলি ! যেন ভীতি-গ্রন্থ নাবালকদের
মনে সাহস-ভরসা দিতেছি এমনিভাবে হাসি মুখে বলিলাম : বলুন বলুন ।
তাঁরা উভয়ে পাল। করিয়া এ°-ও°রে সমর্থন করিয়া যা বলিলেন, তার
ম এই যে বিদেশী সরকারকে টেলিগ্রাম ও এমবেসিতে টেলিফোন
করিবার আগে তাঁরা নিশ্চিত হইতে চান, এদা কাগ্য-পত্র সভা-সভাই
চলিয়া গিয়াছে কি না। কারণ যদিও বেশ কিছু দিন আগে সহি-সাবৃদ
হইয়া তালিকাটা ও সংগীয় আবশাকীয় কাগ্য-পত্র তাঁদের দক্তর হইতে
চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সভাসভাই করাচির বাইরে চলিয়া গিয়াছে কি না
তাঁরা তা বলিতে পারেন না। কত যে ফর্মালিটির দেউড়ি পার হইয়া
চিটি-পত্র বাইরে যায় তা আত্রি আশাক করিতে পারিব না।

আমি মুচকি হাদিলাম। সেহাদির অর্থ তাঁরা বুঝিলেন। তাঁদের চালাকি ধরা পড়িয়াছে। কিছু কি সাংঘাতিক ঝানু বুঝাক্রাটে! একটু শরমিলা হইলেন না। হইলেও বাহিরে সে ভাব দেখাইলেন না। আমি বলিলাম: 'যাক, এখন আপনাদের তালিকা বদলাইয়া নয় জনের পাঁচ জন প্র্ণাকিন্তানী ও চারজন পশ্চিম-পাকিন্তানীর একটা নতুন তালিকা করুন। এতদিন পূর্ব-পাকিন্তানীরা বাদ গিয়াছে বলিয়া তাদেরে একটু ওয়েটেজ দেওয়া দরকার। কি বলেন?'

উভয়ে সমস্বরে বলিলেন: 'তাঁ ত বটেই সার। তা ত বটেই।' কথায় জোর দিবার জন্ম খুব জোরে মাথা ঝুকাইলেন এবং বলিলেন: 'পূর্ব-পাকিস্তানী কারে-কারে দিব, নাম বলিয়া দিলে ভাল হয় সার।'

টেবিলের উপর হইতে চট করিয়া একশিট কাগধ নিয়া একজন কলম উঠাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমি আবার একটা মুচকি হাদি হাদিয়া বলিলাম: 'আমি নতুন মন্ত্রী হইয়াছি। অফিসারদের সংগে এখনও যথেই পরিচয় হয় নাই। অফিসারদের কার কি শুণ, কে পুরবী আর কে পশ্চিমা আমি বিশেষ খবর রাশি না। আর অফিসার বাছাই করিতে আপনারাই বা মন্ত্রীর মতামত জিগ্লাদ করেন কেন? আপনারা অভিজ্ঞ দিনিয়র অফিসার। অধীনম্ব অফিসারদেরও ভালরূপ জানেন। কার কি ট্রেনিং দরকার তাও আপনারাই ভাল বুঝেন। কাজেই তালিকাটা আপনারাই করিবেন। শুধু দেখিবেন, পূর্ব পশ্চিমের আমার নিদে'শিত রেশিও যেন ঠিক থাকে।

সেকেটারিশ্বর পরস্পরের মুখ চাওরা-চাওরি করিতে লাগিলেন। স্পষ্ট নৈরাশোর এবং বিশ্বরের ভাব। একটা অফিসার-তালিকা বদলাইবার ভঙ্গ মন্ত্রী সাহেব এমন আকাশ-পাতাল তোলপাড় করিলেন, অথচ তাঁর নিজের একটা লোকও নাই? এটা কিরুপে সন্তব? কিন্তু এংদেরে নোষ দিয়া লাভ নাই। এতেই এইরা অভান্ত। আমার বেলাও গোড়া হইতেই এই সন্দেহই তাঁর। করিয়াছিলেন।

আমি গন্তীরভাবে বলিলাম: আর কিছু বলিবার আছে ? উভয়ে সমস্বরে বলিলেন: না সার।

আমি চেরার ছাড়িরা উঠিরা বিশাল টেবিল পাথালি হাত বাড়াইরা দিলাম। তার অর্ধ: এইবার আপনারা বিদার হন।

উভরে ঝটপট করিয়া উঠিয়া মাথা অতিরিক্ত নোওয়াইয়া মুদাফেহা করিয়া বিদায় হইলেন।

আফিস হইতে ফিরিয়া দুপুরের খানা খাইতে বাজিত আমার তিনটা।
শাওয়াঃ পর বিছানার লয়া গইড় দিয়া হকা টানিতে-টানিতে ঘুমাইয়া

#### কত অজানারে

পড়িতার। উষ্টিতার একেবারে পাঁচটার। বিকালে আফিস করিতার বাসাতেই।

সেদিন পাঁচটার উঠিয়া চা খাইবার সময় প্রাইভেট সেকেটারি খবর দিলেন: সেই সেকেটারিম্বর দেড় ঘটার বেশী নিচের ওয়েটিং কমে অপেক্ষা করিতেছেন। তাড়াতাড়ি তাঁদেরে উপরে ডাকিয়া আনিলাম। একেবারে বিনয়-নয়তার অবতার! ফাইল-পত্র সব নিয়াই আদিয়াছেন। কত হালামা করিয়া গোটা সেকেটারিয়েট তচ্নচ্ করিয়া ডিচ্পাচ্ দফতর পর্যন্ত ধাওয়া করিয়া কথিত ফাইলটি উদ্ধার করিয়াছেন। একজন বলেন, অপরজন সমর্থন করেন। আমি চোথ কপালে তুলিয়া মুচ্কি হাসিলাম। অমানুবিক পরিশ্রমের জন্ম ধর্মাদ দিলাম। তাঁরা বৃথিলেন ওঁদের একটা কথাও আমি বিশাস করিলাম না। কিন্তু তাঁরা বিশ্বনাত্র লক্ষা পাইলেন না। বলিলেন: সার, আপনার আদেশ-মতই তালিকা করিয়াছি। শুধ্ আপনার অনুমোদন-সাপেকে একটা রদ-ঘলে করিয়াছি! উভয় প্রদেশে চারজন-চারজন করিয়া দিয়া করাচিকে একজন দিয়াছি। তবে যদি সারের আপত্তি থাকে তবে ওটা কাটিয়া আরেকজন পূর্ণ-পাভিডানী দিতে পারি। দে নামও আমাদের কাছে আছে। এখন সারের যা হকুম।

বলিয়া ফাইলটা সামাকে দেখাইবার জন্ম একজন উঠিয়া আমার দিকে আগ বাড়িলেন। আমি হাতের ইশারায় তাঁকে বিরত করিয়া বলিলাম । বৈ-যে মিনিস্টির অধিসায় তালিকা-ভূত করিয়াছেন, তাঁদের স্বপারিশ মতই করিয়াছেন ত?

উভয়ে विलितनः निम्हत्र मात्र, निम्हत् ।

আমি এবার সরল হাসি মুখেই বলিলামঃ 'এবারের জক্ত আপনাদের স্থপারিশ মানিয়া নিলাম! কিন্তু ভবিক্ততে পূর্ব-পাকিস্তানের ভাগে ভাল ওয়েটেজ দিবেন ত?

এটা তাঁরা আশা করেন নাই। তাঁদের চোথ-মুথে স্বন্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। বলিলেনঃ 'তা আর বলিতে সার? বান্তবিকই পূর্ব-পাকিস্তানীরা এতকাল বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। সতা বলিতে

কি সার পূর্ব-গাকিন্তানীদের জন্ম এমন করিয়া আর কোন মন্ত্রী—' শেষ করিতে দিলাম না। উঠিয়া মোসাফেহার জন্ম হাত বাড়াইলাম। মুসাফেহা করিয়া সি<sup>\*</sup>ড়ির মুখ পর্যন্ত তাঁদেরে আগাইয়া দিলাম।

পরদিন সেকেটারিরেটে ছড়াইয়া পড়িল, এমন কড়া বদ-মেবাজী মন্ত্রী আর আসে নাই। বাংগালী অফিসাররা খুশী হইলেন। পশ্চিমারা গন্তীর হইলেন। কলিগ্রাপুছ করিলেনঃ 'কি ঘটিয়াছিল বলুন ত!'

# ष्टाविवभा व्यथाय

# ওষাত্রতির ঠেলা

(১) আই সি এ এইড

ওদিকে মাকিন রাষ্ট্রদৃত মিঃ ল্যাংলির সহায়তায় ও আমাদের প্রধান-মন্ত্রীর অবিরাম অধাবসায়ের ফলে যথাসময়ে ৫ কোট টকোর ইণ্ডাস্টিরাল মেশিনারি এইড মাঞ্চিন সাহায্যের স্থসংবাদ আমাদের কাছে আসিয়া পোছিল। আমার আনন্দ দেখে কে? পূর্ব-পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করার আমার এতাদনের স্বন্ন সফল হইতে ষাইতেছে। পূর্ব-পাকিস্তানী মন্ত্রীরা সবাই উল্লসিত হইলেন। পশ্চিম-পাকিস্তানী মন্ত্রীদের অনেকেই আমাকে কংগ্রেচ্লেট করিলেন। অর্থ-উযির বন্ধুবর আমজাদ আলী তার মধ্যে একজন। প্রাপ্ত ৫ কোটি বিদেশী মুদ্রা দিয়া কি কি শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে, সে সম্পর্কে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান ও শিল্প-বাণিজা মন্ত্রী মুজিবুর রহমানের সহিত আলাপ করিয়া দফতরে-দফতরে যোগাযোগ করিতেছি এমন সময় প্রধান মন্ত্রী জনাব শহীদ সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন: 'এই টাকা হইতে কিছু টাকাপশ্চিম পাকিস্তানে দিতে হইবে।' আমি বোর প্রতিবাদ করিলাম। বলিলাম: 'এই টাকা পূর্ব-পাকিস্তানের জন্ম আনা হইয়াছে; এর এক কানাকড়িও পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্ত চান না বলিয়া অর্থমন্ত্রী ও অক্সান্ত পশ্চিমা মন্ত্রীরা আমাকে কথা দিয়াছেন: এই টাকা নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হইবে।' ইত্যদি অনেক যুক্তি দিলাম। কিন্ত প্রধানমন্ত্রী মাথা নাড়তে থাকিলেন। বলিলেন : 'দেখ, এটা অবিচার হুইবে। আমি শুধু পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নই, উত্য় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। আগের-আগের প্রধানমন্ত্রীরা পূর্ব পাকিস্তানের উপর অবিচার করিয়াছে বলিয়া আমি পশ্চিম পাকিস্তানের উপর অবিচার করিব না। আর ভূমি যে নয়া শিল্প প্রতিষ্ঠার যুক্তি দিতেছ সে যুক্তিও আমি খণ্ডন

করিতেছি না। পশিম পাকিন্তানের নতুন শৈল প্রতিষ্ঠার জন্ম আমি টাকা চাই না। চল ্তি শিলের রাশন্যালিষেশনের জন্ম তুমি টাকা দিতে পার।

বলিয়া শিল্প-দফতরের বিঘোষিত গেষেট নোটিফিকেশনট বাহির করিয়া রেড-রু, পেলিলে-দাগ-দেওয়া একটা অংশ আমাকে দেখাইলেন। আমি বৃকিলাম প্রধানমন্ত্রী কাগয-পত্র দেখিয়া প্রস্তুত হইয়াই আমাকে ডাকিয়া-ছিলেন! সতাই আমারই বিঘোষত শিল্পনীতি ঘোষণায় বলা হইয়াছে: পশ্চিম পাকিস্তানে নয়া শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে না বটে, তবে চল্বি শিল্প রাশন্তালাইষ করিবার উদ্দেশ্যে টাকা বায় করা চলিবে।

আমি হার মানিলাম। প্রধানমন্ত্রী মুচকি হাসিরা বলিলেন ঃ বেশী না, এই তহবিল হইতে মাত্র এক কোটি টাকা পশ্চিম-পাবিস্তানকে দিয়া পশ্চিমাভাইদেরে দেখাইয়াদাও, আমরা তাঁদের চেয়ে বেশী বিচারী লোক।

তাই হইল। ঘোষণা করা হইল, পূর্ব-পাকিন্তানের নয়া শিল্প প্রতিষ্ঠার বাবদ চার কোটি ও পশ্চিম পাকিন্তানের চলতি শিল্প রাশকালাইয় করার জন্য এক কোটি বার হইবে। উভর প্রাদেশিক সরকারকে এই মর্মে অবগত করান হইল এবং প্রয়েজনীয় সিদ্ধান্ত করিতে তাগিদ দেওয়া হইল। যথাসময়ে পূর্ব-পাকিন্তান সরকারের তরফ হইতে নয়া শিল্পের তালিকা লইয়া শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী মুজিবুর রহমান সাহেব তার অফিসারদের সহ করাচিতে আসিলেন এবং তথায় প্রস্তাবিত শিল্প স্থাপনের প্রয়েজনীয়তা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় দফতর সমূহকে অবহিত করাইলেন।

কিন্ত এই সময়ে আমরা জানিতে পারিলাম, ঐ সাহাষ্যের টাকা ছারা টেক্সটাইল মিল অর্থাৎ পাট ও কাপড়ের কল করা চলিবে না। অক্ত বে সব শিল্ল প্রতিষ্ঠা হইবে তাও মার্কিন সরকারের পক্ষ হইতে আই সি. এ নামক মার্কিনী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত হইতে হইবে। অতএব উক্ত চারকোটি বিদেশী মুদ্রার ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিন্তান সরকার পাট-কল ও কাপড়ের কল বাদে অক্ত সব শিল্পের সংশোধিত ভিম যথা-সম্প্রব শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লইবেন এইরূপ নির্দেশ দেওরা হইল। পূর্ব-পাক সরকার তদনুসারে নতুন করিয়া অনেকভালি প্রক্রেই তৈয়ার করিলেন।

## ওযারতির ঠেলা

অন্ধনি পরেই আই দি এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে চার-পাঁচ জন প্রজেট লিডার' আদিলেন। পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের তৈয়ারী প্রজেষ্ট সমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখাই তাঁকের উদ্দেশ্য। ভাল কথা। আমাদেরে টাকা দিয়া সাহায্য করিবেন, টাকাগুলি সভাসভাই আমাদের শিল্পারনের কাজে লাগিভেছে কি না দেখিবেন না? অমাদের সরকার যে দব প্রজেষ্ট বানাইয়াছেন, তার প্রভাকটির কার্যকারিতা ভ্যদিক করিয়া দেখিলে আমরা ত নিশ্চিত্ত হই। কারণ আমাদের এক্সপার্টদের চেয়ে মাকিন মূলুনের মত শিল্পোলত দেশের এক্সপার্টদের চেয়ে আকিন মূলুনের মত শিল্পোলত দেশের এক্সপার্টরা নিশ্চই অধিকতর জ্ঞানী ও নির্ভর্বোগ্য। প্রজেষ্ট লিডাররা পূর্ব-পাকিস্তানে আদিলেন। বেশ বিছুদিন থাকিলেন। সব-কিছু বিচার-নিবেচনা করিয়া পূর্ব পাকিস্তান হইতে তারা বিদায় হইলেন। আমরা জানিলাম, পূর্ব পাক সরকারের প্রস্তাত প্রজেইগুলি তারা প্র্যানুপূংখলপে ভ্যুদিক করিয়া ভার মধ্যে চেটি শিল্প অনুমেশ্যন করিয়াছেন এবং প্রস্তাবিত শিল্পাতিদের অর্থনৈতিক জ্ঞান্য যোগাতাও তারা পরীক্ষা করিয়া কাড়াই-বাছাই করিয়াছেন।

শিল্লায়নের প্ল্যান, বিদেশী মুদ্রা ও লাইসেন্সিং প্রাণেশিক সংকারের হাতে এইভাবে তুলিয়া দিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত হইরাছিলাম। কাজেই ব্যাপারটা আনি ভুলিয়াই গেলাম। অন্ত ব্যাপারে মন দিলাম। দিতে বাধাও হইলাম।

# (২) আওয়ামী লীগের অন্তর্বিরোধ

কারণ পূর্ব-শাকিস্তান আওয়ামী লীগের মধ্যে অন্ত**িরোধ জমাট**বাঁধিয়া উঠিল। প্রেসিডেন্ট মওলান ভাসানীর সাথে বাহুতঃ ও প্রধানতঃ
বৈদেশিক নীতি লইয়া ভিতরে-ভিতরে বিরোধ ছিলই। কাগমারি
আওয়ামী লীগ সম্মেলনে এই বিরোধ উপরে ভাসিয়া উঠে। আতাউর
রহমান মন্ত্রিসভার প্রতিও মওলানা সাহেব বিরূপ হইয়া উঠেন।
বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিয়া ফেলেন ফে
আতাউর রহমান মন্ত্রিসভা ২১ দফার খেলাফ কার্জ করিতেছেন।
ক্রাটা সভ্য ছিলানা। কারণ আতাউর রহমান মন্ত্রিসভা সাধারত

২১ দফার কার্যক্রম কার্যে পরিণত করিয়া চলিতেছিলেন। শাসন-সৌকর্ষের ব্যাপারে ও অফিসারদের ট্রেলফারাদি ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী মভাবত:ই এবং সায়ত:ই সকল আওয়ামী লীগ কর্মীদেরে খুশী করিতে পারিতেন না। তাঁরোই মওলানা সাহেবের কানভারি করিতেন বলিয়া আমার বিশ্বাস । মওলানা সাহেব স্বভাবতঃই সরকার-বিরোধী মনো-ভাবের লোক বলিয়া মাত্রা-ছাড়া ভাবে তিনি নিজের দলের সরকারের নিশা করিতেন। তাতে আতাইর রহমান সাহেব ত অসম্ভট হইতেনই শহীদ সাহেবও হই<sup>শুন।</sup> একদিকে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও <mark>অপর</mark> দিকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পাল'মেণ্টারি নেতৃহয়ের মাধ্য এই বিরূপ মনোভাব আমার কাছে অশৃভ ও বিপজ্জনক মনে হইত। আমি জোড়াতালি যুক্তি দিয়া এই বিরোধ মিটাইবার চেটা করিতাম। মওলানা সাহেবকে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক দায়িছের এবং জনপ্রিয় নেতৃছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের অনুরোধ করিতাম। অপর পক্ষে দুই প্রধানমন্ত্রীকে বৃশাইবার 6েটা করিতাম যে সরকারের সমালোচনা করিয়া মওলানা সাহেব নিজেকে তথা প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রিয় রাখিয়া ভালই করিতেছেন। বরঞ তলে-তলে সহযোগিতার ভাব রাখিয়া বাইরে-বাইরে প্রতিষ্ঠানের প্রধান যদি সরকারী কার্য-কলাপের সমালোচনা করেন, তবে তাতে পরিণামে লাভ আমাদেরই। কারণ আমাদের সরকার কোরেলিশন মন্ত্রি-সভা। আমাদের ইচ্ছ ও জনগণের দাবিমত সব কাজ সতাই ত আমরা করিতে পারিতেছি না। এই ব্যাপারে আমি ভারতের কংগ্রেদের তং-কালীন প্রেসিডেক মিঃ সঞ্জীব রেডিড ও প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে গোপন সহযোগিতা ও প্রকাশ সমালোচনার দুটান্ত দিতাম।

পক্ষান্তরে এই বিরোধে ইন্ধন যোগাইবার লোকেরও অভাব ছিল না। পূর্ব-পাকিস্তানে এই বিরোধে বাতাস করিয়া এক শ একজন এক শ এক উপলক্ষে উহা বাড়াইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু কেল্পে মিনি এটা করিতেন, তিনি একাই এক শ। ইনি স্বরং প্রেসিডেণ্ট ইন্থান্দর মির্যা। এটা আমি ব্যিলাম বেদিন প্রধানমন্ত্রী আমাকে গোপনে বলিলেনঃ প্রেসিডেণ্ট মির্বা মওলানা ভাসানীকে অবিলয়ে গেরেফডার করিবার জন্ম তার উপন্ন

### ওয়ারতির ঠেলা

খুবই চাপ দিতেছেন। আমি শুন্তিত হইলাম। আমরা মন্ত্রি করিব, আর আমাদের সভাপতিকে গেরেফতার করিব আমরাই ? লিডার আমার ভাব দেখিয়া বলিলেনঃ 'নিলারের কিছু নাই। সিকেট ফাইল দেখিলে তুমিও প্রেসিডেন্টের সাথে একমত হইবে।' অনেক বথা কাটা-কাটি হইল। অবশেষে তিনি আমাকে এবটা বিশাল ফাইল গছাইলেন। বলিলেনঃ 'পড়িয়া দেখ।'

পড়িয়া দেখিলাম। খুব মনোযোগ দিয়া। বয়েকদিন লাগিল।

চিক্রেট ফাইল ত! নিজ হাতে আয়রন সেফে রাখিলাম। রাত্রে-রাত্রে
পড়িলাম। অন্স কেউ পেরিয়া নাফেলে। প্রধানমন্ত্রী টুওরে বাহিরে
চিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আচিয়াই জিগ্লামা করিবেন। পড়ি-লামও উকিল যেমন করিয়া নথি-পত্র পড়ে প্রতি লাইনে-লাইনে।
সবওলি ফটোসেটট কপি। হবছ অরিজিনাল। পাকিস্তানম্ব ভারতীয়
দ্তাবাস হইতে বে সব চিঠি-পত্র দিলিতে ভারত সরকারের বৈদেশিক
দফতরে লেখা হইয়াছে, লাতে মওলানা ভাসানীর নাম আছে।
লেখকের সাথে ভাসানী সাহেবের কোনও এক লোকের মারফত
কোনও এগটি কথা হইয়াছে। এই বিশাল ফাইলের তিন-চারটি পত্রে
তিন-চার বারের বেশী মওলানা সংহেবের নাম নাই। তবু ঐ বিরাট
ফাইলকেই মওলানার বিরুদ্ধে সিক্রেট ফাইল কেন বলা হইল, আমি
তা বুঞ্চিতে পারিলাম না। এই না বুয়ার দর্জন আরও বেশী করিয়া
পড়িলাম। ভাবিলাম নিশ্রেই বিচু আছে, আমিই বোধ হয় বুঞিতে
পারি নাই।

লিডার আ দিয়াই জিগ্গাস করিলেনঃ 'পড়িয়াছ ত ?' আমি 'জি হ'।' বলিতেই আগ্রহ ভরে বলিলেনঃ 'কি পাইলে?' বলিলামঃ 'কেন মওলানাকে গেরেফতার করিতে হইবে, ভার কোনও কারণ পাইলাম না।' প্রধানমন্ত্রী আশ্রহ হইলেন। বল কি ? ভবে কি ঐ বিশাল ফাইলটার বিছু নাই? যা যা আছে, খুঁটিয়া-খুঁটিয়া সব বলিলাম। তার পর মন্তব্য করিলামঃ 'আমারে দিবার আগে আপনে নিজে কি ভবে এটা পড়েন নাই? আপনি পাইলেন, আমি পাইলাম না। তবে কি

সার আমারে ভূল ফাইল দিয়া গেলেন ?' প্রধানমনী হা সিলেন। ভূল ফাইল দেওয়া হয় লাই। তবে বে প্রেসিডেন্ট বলিলেন, ওটা পড়িলেই সাংঘাতিক সব কথা পাওয়া যাইবে! মওলানাকে আর এক মূহর্ত জেলের বাইরে রাখা যায় না। প্রধানমন্ত্রী ও আমি একমত হইলাম ঃ ওতে কিছু নাই। শুধু ফাইলের সাইয দিয়াই আমাদেরে কাবু করিবার উদ্দেশ ছিল।

# (७) (मक्षमत्री कन्मि

লিভার যাই বুকিয়া থাকুন আমি বুকিয়াছিলাম, মওলানা ও শহীদ अर्ट्ट्रिय ग्राट्या विरवाध वाधादेवात वहा बकहा एनकामती स्कामना অভিনামী লীগে ভাগেন আনাই তাঁক উদ্দেশ। মিধা শহীদ সাহেবকে দিয়া মওলানাকে আক্রমণ করাইতে পারিলেন না। কাজেই তিনি মওলানাকে দিয়া শহীৰ সাহেবকৈ আক্রমণ করাইবার আয়োজন করি-েন। কোথা দিয়া কি হইল বোঝা গেল না। হঠাৎ মওলানা ভাসানী আওয়ামী লাঁগের সভাপতির পদে ইস্তাফো দিলেন। মওলানা সাহেবের ঘনিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত দুইজন আওয়ামী-নেতা একজন পুর প।কিস্তানী শিরপতি সহ ইতিমধেঃ প্রেসিডেট্রে সাথে দেখা করিয়া গিরাছেন। এইটুকুমাত্র শ্নিয়াছিলাম। তার সাথে মওলানার পদত্যাগে কোনও সম্পর্ক প্রাকে কেমন কহিলা? মওলানার পদত্যাগ যে আওলামী লীগের ছন্ত একটা ক্রাইসিস, আগামী নির্বাচনে যে এর ফল আমাদের জঞ বিষময় হইবে, একা আমি যেমন ব্ৰিলাম প্ৰধানমন্ত্ৰীকেও তেমনি ব্ৰাই-व द (६२: कविलाम। श्रधानम्बी स्यमन नृषित्नन, भएलाना भारहर ७ তেমনি ব্যিলেন অবশ্য বিভিন্ন অর্থে। অন্ততঃ তাঁকে তেমনি ব্যান চইল। তাই তিনি আওয়ামী লীগ কাউলিল অধিবেশনের প্রাক্তালে পদত্যাগ করিলেন। মওলানা সাহেব নিশ্চরই আশা করিয়াছিলেন, ক তি লিল মিটিং এ তিনি জিতিবেন। কারণ এই সময়ে ছাত্র-ভরুণদের বিপল মেজনিটি মার্কিন-বিরোধী হইরা উঠিয়াছে। অওয়ামী লীগের কটেলিলার্দেরও অনেকেই সেই মত পোষণ করেন। কাগমারি সন্দিল-जीए महीन माह्य ७ छामानी माह्य्यत मएत मध्य यामना एर

### ওয়ারতির ঠেলা

আপোস কম্বা বাহির করিয়া দিয়াছিলাম, সেটার আর দরকার নাই, মওলানার মনে নিশ্চয় এই ধারণা হইয়াছিল। যে কোনও কারণেই হোক মঙলানা সাহেব মনে মনে এইরূপ দিরাত করিয়াই ফেলিয়াছিলেন যে, হয় তিনি অহরাওয়াদী-হীন আওয়ামী লীলের নেতৃত্ব করিবেন, নয়ত ভিনি আলাদা পার্ট করিবেন। এটা আমি বুঝিতে পারি হাসপাতালে তাঁর সাথে আলাপ করিয়া। প্রথমতঃ তিনি পদত্যাগের ঘোষণাটি করিয়াছিলেন অম্বাভাবিক ন্যিবিহিন গোপনীয়তার সুংগে। সহ-বর্মীদের সাথে রুগে করিয়া পদত্যাগ করিলে মানুষ স্বভাবতঃ তাঁদেরে জানাইয়া পদত্যাগ কবেন। এ ক্ষেত্রে মণ্ডলানা সাহেব প্রধান-মন্ত্রী আতাউর রহম'ন ও জেনালেল সেকেটারি মুজিবুর রহমানের সাথে এবং কেন্দ্রীয় নেতা শহীদ সাহেত্বের সাথে বিরোধের জন্ম পদতাপ করিয়াছেন, এটা ধরিষা নেওয়া যাইতে পারে। স্বাভাবিক তবস্থায় ্টনি তাঁর পগ্তাগ-পত্র দেকেটারি মজিবুর বংমানের বাছে পাঠাইরা দিতেন। মু**জিবুর রহমান** আভাউর রহমানকে এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ সাহেবকে জানাইতেন। আত্রামী লীগ মহলে হৈ চৈ পভিরা যাইত। আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁকে পদতাপো নিরত কবিতাম। এইটাই মওলানা এড়াইতে চাহিয়াছিলেন। দেইজন্ম তিনি বিশ্বস্ত আনুগত মিঃ অলি আহাদকে নিধাচন করেন। প্রত্যাগ-পত্রটি আতাউর রহমান-মুভিবুব বহুমান ক।উকে না দেখাইরা বামপ্রী খবরের কাগ্যে পৌছাইয়া দিবার ওয়াদা করাইয়া তিনি উহা মিঃ অলি আহাদের হাতে দেন। মিঃ অলি আহাদ সরল বিশ্বস্ততার সাথে অক্লানে-অক্লারে তা পালন করেন। একাজে তিনি মওলানা সাহেবের প্রতি বাক্তিগত আনুগতা দেখাইয়া থাকিলেও প্র ডিষ্ঠানিক অনুগতা ভংগ করিয়াছেন, এই অপরাধে মিঃ অলি আহাদকে সাসপেও করা হয়। প্রতিবাদে ৯ জন ওয়াকিং ক্মিটির মেমার পদত্যাগ করেন।

এমনি ক্রাইসিস মুখে লইয়া আওয়ামী লীগের কাউন্সিল বৈঠক হয় প্রধান রঃ মণ্ডলানা সাহেবের ইচ্ছা-মত। তার আগে-আগে প্রদারিত ওয়াকিং কমিটি ও পাল'মেন্টারি পাটি'র যুক্ত বৈঠক দেওয়া হয়।

মওলানা সাহেব তখন হাদপাতালে। আমিও। উভয়ে প্রায় সামনা-সামনি কেবিনে থাকি। প্রধানতঃ আমারই প্রস্তাবে মওলানা সাহে থকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ কৰিয়া দর্ব-দৃশ্বতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কখনো আমি ও মুজিবুর রহমান একতে কখনও আমি একা মওল।না সাহেংকে ইস্তাফা প্রত্যাহারের অনুরোধ-উপরোধ করি। পদত্যাগী ওয়া 6িং কমিটি থেষবদের এবং মিঃ অলি আহাদ সম্পর্কে মওলানার ইচ্ছা-মত কাজে হইবে, এ আশাসও আমরা দেই। কিন্তু মঞ্জানা অটল। ব। হয় কাউ সিল চিটিং এ হইতে, এই ভ"ার শেষ কথা। কাউ সিল চিটিং এ তিনি ভয়লাভ করিবেন, এটা তিনি আশা করিলেও নিশ্চিত ছিলেন না। দেই অন্য আগেই তিনি মিয়া ইফতিখাকদিন ও জি এম দৈয়দ প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্থানী বামণ্যী নেত্রল ও শহিদ সাহেব কত্ ক বিতাড়িত সাবেক অত্রেম্মী লীগ সেকেটারি মিঃ মাহম্বল হক ওসমানীর সাথে গোপন পরামর্শ করিতে থ কেন। এটা আমি জানিতে পারি হাস-পাতাকের লোকজনের কাছে। ভাজারের পরামর্শ আনি রোজ বিকালে কৃমিটোল। ক্যান্টনমেন্টের দিকে বেজাইতে যাইতাম। সেখানে ঘণ্ট:-খানে ৰ খোলা মর্দানে হাওয়া খাইতাম। একদিন হাস্পাতালে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিন্তানী নেতারা বন্ধ দরজার মওলানা সাহেবের সাথে পরামর্শ করিয়া গিরাছেন। এটা চলে পর পর वश्रमिन। कार्डेनिम मिहिः । जामानी माद्य शाहिशा यान। एव কাউলিল মওলানাকে ইস্তাফা প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। মওলানা তদুত্তরে ক্সাপ গঠন করেন। ক্সাপ গঠনে প্রেসিডেন্ট মির্যার হাত ছিল এতে আমার কোনও সলেহ নাই। প্রধানতঃ তাঁরই চেটায় করা টর ৰিক্ল পতিরা এ কাজে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। অথ্য এই সময়েই প্রেদিডেট মির্ঘা 'নিউইয়র্ক টাইরস' পত্রিকার প্রতিনিধিকে বলেন ঃ 'প্রধান্মন্ত্রী সুহরাওয়াদী ও আমি এক সংগে থাকিব। তঁরেমত यোগা लाक भाविन्छ'त्न चात्र दश नारे।' निर्वात खे छेक्टित मर्था সবঃকুভগুণমি ছিল না। কিছুটা আন্তরিগতা ছিল। তিনি আধ্যামী লীগ নেতৃরুদের বিশেষতঃ ভাসানীর প্রভাব-মুক্ত স্বহংগওরাদীকে প্রধানমন্ত্রী

### ওযারতির ঠেলা

রাখিতে সত্য-সতাই উদগ্রীব ছিলেন বলিরা আমার ধারণা হইরাছিল। শেষ পর্যন্ত ওটা সম্ভব না হওরার তিনি স্বহরাওরাদী-বিরোধী হইরা পড়েন। সে কথা যথাস্থানে বলিব।

ঢাকা হইতে ফিরিয়াই কয়েকদিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রাচ্য ইংলও ও আমেরিকা ভ্রমণে প্রায় দুই মাদের জন্ম সফরে বাহির হন। বরাবরের মত আমাকেই অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রিত্ব দিয়া যান। এই সময়কার দুই-তিনটি ঘটনা আমার বেশ মনে আছে।

# (8) ইঞ্জিনিয়াস ইনস্টিটিট

এবটি ঘটে ইঞ্জিনিয়াস ইনস্টিটিউট লইয়া। এটি ছিল ঢাকায়। পুর্ব-পাবি স্তান সরকারের চিফ ইঞ্জিনিয়ার জনাব আবদুল জব্দার ইহার সেকেটারি । কার্যতঃ তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। শিল্পমন্ত্রী হিসাবে আমার এলাকাধীন এটা। আমি মন্ত্রী হওয়ার পর হইতেই জন্বার সাহের আমার কাছে নালিশ করিতেছিলেন, পাকিন্তান সরবার বহু বছর ধরিয়া নিতান্ত অহোজিকভাবে ইন িস্টিউটের মন্যুরি ঠেকাইয়া রাথিয়াছেন। আমাকে এটার প্রতিকার করিতেই হইবে। আমি ফাইল তলব করিয়া দেখিলাম বিরাট ব্যাপার। সব দফতর হইতেই ইনস্টিটটের বিকগ্নিশনের বিরোধিতা করা হইয়াছে। ইনস্টিউটের পরম হি'তেষী পশ্চিম পাবি স্তানী একজন ওরুণ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ যাফর । তিনি এবং ইন ি স্টটিউটের তংকালীন চেয়ারম্যান পাবিস্তানের তংকালীন শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ মোহদিন আলী আমাকে ব্যাপারটা বৃগাইলেন। আমি বিশ্বিত ও লজ্জিত হইলাম। এই ইনস্টিটিট ভারত সরকার ও ইটিশ সরকার কর্তৃক রিকগন ইয়ত। অপর দিকে দিল্লির ও লওনের এই একই প্রকারের ইনস্টিটিটাও পাকিন্তান সরকার কর্তৃক রিকগনাইয়ড। কিন্তু বিদেশ কতৃ ক স্বীকৃত নিজের দেশের এই ইনস্টিটিট পাবিস্তান দরকার স্বীকার করেন না। অঙ্ত না? জব্বার সাহেব বলিলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানী উক্ত দুইজন ইঞ্জিনিয়ার সমর্থন করিলেন যে, যদি উহার হেড্অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানাতরিত করা হয়, তবে উহার মন্যুরি পাইতে এক মৃহুর্ত দেরি হইবে না

আমি সমস্ত নথি পড়িয়া-শুনিয়া এবং সকল দিক বিবেচনা করিয়া লখা নোট লিখিলাম। তাতে ইনস্টিটিউট মন্যুরিয় স্থপারিশ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর অনুমোদনের জক্ত পাঠাইলাম। নিয়ম মোতাবেক এ সম্পর্কে চুড়ান্ত আদেশ দিবার মালিক প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ফাইল দেখিয়াই ধরিয়া লইলেন এটা আমার পূর্ব-বাংলা-প্রীতির অংরে চট।ব্যাপরে। তিনি হাসিয়া বলিলেন ঃ 'এটাও একুশ দফায় ছিল নাকি ? তার হাসির জবাবে না হাসিয়া উত্তেজিত কঠে এই ব্যাপাবে অবিসার ও আঞ্চলিক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রকল যুক্তি দিতে লাগিলাম। তিনি হাতের ইশায়ায় আমাকে থামাইয়া বলিলেন ঃ 'উত্তেজিত হইবার কিছু নাই। ধীরে স্বস্থে ভাবিবার অনেক আছে। আভন যা দালাইযাহ, তাই আগে নিভাইতে দাও! আর নতুন শ্রিয়া আগ লাগাইও না

আঞ্চলিক সংকীর্ণ হার জন্মই এটা মন্ধুরি পাইতেছে না প্রধানমন্ত্রীর কথায় দে বিশাস আমার আরও দৃঢ় হইল। আমি আমার যুক্তির পুনরাগত্তি করিতে লাগিলাম। অবশেষে প্রাধানমন্ত্রী বলিলেন: 'দেখিতেছ না, সব দফতর হইতে মন্যুরির বিরুদ্ধে স্থপারিশ করা হইরাছে ?' আমি জাের দিয়া বলিলাম: 'দব ফতরের যুক্তি আমার নােটে খণ্ডন করিয়াছ।' তিনি আবার তারে মুক্তিরিয়ানার হাসি হাসিয়া বলিলেন: 'তুমি ভাবিতেছ খণ্ডন করিয়াছ। আমি মনে করি কিছু হয় নাই। ভাল ইংরাজী লিখিলেই ভাল অর্ডার হয় না।'

এই বথা বলিয়া ফাইলটা এমনভাবে সরাইয়া রাখিলেন যে আমি বৃক্লিম এ ব্যাপারে আজ অংর কথা বলা চলিবে না। এমনি ভাবে তিনি বে ফাইলটা নিজের দফতরে চাপা দিলেন, আমার শত তাগাদায়ও তিনি ঐ ব্যাপারে কিছু করিলেন না। এদিকে ঢাকা হইতে রিমাইগ্রার ও বরাচি হইতে নি: যাফরের তাগাদা আমাকে অন্বির করিয়া ফেলিল। আমি এইটা রিম্ব নিলাম। এর পরে এগবটিং প্রধানমন্ত্রী হইয়াই আমি ঐ ফাইল ওলধ করিলাম এবং শিল্প-মন্ত্রী হিসাবে আমার নোটটার নিচে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমি গরের করাচিতেই ইনস্টিটটেটর উবোধনী উৎসব হইরাছিল প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সক্তর হইতে

## ওযারতির ঠেলা

ফিরিয়া আসিবার পর। ওঁরা আমাকেই উৎসবের প্রধান অতিথি করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বহুৎ অনুরোধ-উপরোধ করিয়া প্রধান মন্ত্রীকে প্রধান অতিথি হইতে রাষী করিয়াছিলাম। তাঁর অমতে এ কাজ করিয়াছিলাম বলিয়া প্রধানমন্ত্রী আমাকে কোনদিন তিরস্কার করেন নাই।

## (৫) ওয়াহ কারখানা পরিদর্শন

আরেবটি ঘটনা আমার ওয়াহ অস্ত্রকারখানা পরিদর্শন। পাবিস্তানে প্রধান অড(কাল হ্যাটরি। আমার শ্থ হইল, আমাদের জাতীয় অর্ড, কান্স ফ্যাক্টরিট দেখিব। তদনুসারে টুওর প্রোগ্রাম প্রচারিত হইল। তংকালীন ডিরেটর (বোধ হয় জেনারেল আযম খাঁ) আমাকে পিতি হইতে আগাইয়া নিয়া যান। আমার অভার্থনার বিপ্ল আয়োজন হইয়াছিল। হরেক বিভাগে আমার অভার্থনার পৃথক-পৃথক বাংস্থা করা হইয়াছিল। অভার্থনা মানে অভিনন্দন-পত্র পাঠ ও বক্তৃতা নয়। সব মিলিটারি ব্যবস্থা। বিভিন্ন অন্ত ব্যবহারের নুমায়েশ। ফুলদল দিয়া কামান-বন্দুক দাজাইয়া রাথা হইয়াছে। আমি ট্রিগরে টিপিলাম। আওয়ায হইল। টারেটি সই অর্থাৎ চানমারি হইল। আমার কোনও কৃতিত্ব ছিল না। ঠিকমত সই করিয়া বসাইয়া রাথা হইয়াছিল। এপৰ উৎসৰ শেষ করিয়া আমি বিভিন্ন গোলা-বারুদ, মানে এমিউনিশন, তৈয়ার দেখিলাম। এলাহি কারখানা। উৎসাহিত, আশাবিত ও গৌরবামিত হইলাম। দেশ রক্ষার সব অন্ত-শস্তই আমাদের নিজস্ব কারথানায় তৈরার হয়। তবে আর ডিডা কি? ভর কিসের? চার ঘটার মত পরিদর্শন করিলাম। মাঝখানে মধ্যাহ ভোজনের আয়োজন করা হইয়াছিল ফ্যাক্টরির মধোই। আমি যখন ফ্যাক্টরিতে বিভিন্ন জিনিদ গভীর মনো-যোগে পর্যবেক্ষণ করি, সেই সময় দুই-এঞ্জন শ্রমিক আমার নিভান্ত কাছ ঘেষিয়া বাংলায় কথা বলিতে শুরু করেন। আমার কৌতুহল হয়। তাঁদের দিকে ফিরি। আমার চোথে বোধ হয় তাঁরা সহানুভূতি দেখিতে পান। নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা বলিতে শুরু করেন। এটা বোধ হয় ডিসিল্লিন অথব। মন্ত্রীর মর্যাদার খেলাফ। তাই উপরত্ত

অফিসাররা তাঁদেরে ধনক দিয়া সরাইয়া দেন। কিন্ত পিছে-পিছে তাঁরা ঘুরিতেই থাকেন। স্থযোগ পাইলেই চুপে-চুপে দুই একটি কথা বলিয়াও ফেলেন।

কিন্ত কারথানায় বিরাট্ডে ও প্রভাকশনের বিপুলতায় আমি এমনি
মুক্ম হইরাছিলাম যে তাঁদের অভিযোগের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে
পারিলাম না। অফিসারদের সাথে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ আলাপ শুরু
করিলাম। তাঁদের কৃতিত্বে আমার অফুরন্ত আনল ও বুক-ভরা গৌরবের
কথা উপ্যুক্ত ভাষায় প্রকাশ করিয়া অবশেষে বলিলামঃ 'বলুন ত
আমাদের কোন, বন্তার দৈনিক বা মাসিক বা বাৎস্রিক তৈয়ারির পরিমাণ
কত ?' আমার ভাবখানা এই যে তাঁরা বলিবেন আমি আমার নোটবই এ লিখিয়া নিব। প্রেটে হাত দিলাম নোটবুকের তালাশে।

অফিসাররা খানিক এ°-ওঁর দিকে চাহিলেন। তারপর ডিরেইর সাহেব বলিলেনঃ 'মাফ করিবেন সার, আমরা বলিতে পারিব না।' আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলামঃ 'তার অর্থ ? বলিতে পারিবেন না?' না বলিবেন না?'

সরলভাবে তিনি বলিলেন : 'বলিতে মানা আছে। এসব টপ-সিকেট।' আমি আরও তাজ্ব হইলাম। বলিলাম : 'বলেন কি আপনেরা? আপনাদের প্রধানমন্ত্রী ও দেশরকামন্ত্রী হিসাবেও আমি জানিতে পারিব না আমাদের কত তৈরার হয়? তবে আমরা কি করিয়া জানিব আমাদের দরকার কত? কতই বা আমাদের আমদানি করিতে হইবে?'

তামার সব বথাই সত্য। তবে এসব ব্যাপার জানিতে হইলে প্রপার চ্যানেলে আসিতে হর। আমি ডিফেল সেকেটারি, প্রধান সেনাপতি, এমন কি প্রেসিডেন্টের মারফত সবই জানিতে পারিব। তরা জানিতে না চাওয়া পর্যন্ত প্রপার চ্যানেল হইবে না। ঐ চ্যানেলে অভার না আসা পর্যন্ত কারখানার অঞ্চিসারগণ কারও কাছে কিছু বলিতে পারেন না।

আমি শুধু খুশী হইলাম না। গর্ব বোধও কবিলাম। কি চমংকার ডিসিলিন! এ নাহইলে আর দেশরকা দফতরের কাজ হর? সকলকে আন্তরিক ধলবাদ দিয়া বিদার হইলাম।

## ওযারতির ঠেলা

## (৬) প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

করাচি ফিরিয়াই ডিফেল সেকেটারি মিঃ আথতার হুদেনকে ধরিলাম।
তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম আমার উদ্দেশ্যের
কথা। তিনি বলিলেনঃ 'বর্ষ্ণ প্রেসিডেউকে জিগগাসা করুন।' করিলাম
প্রেসিডেউকে জিগ্লাস। তিনি প্রথমে তর্ক করিলেন, এসব খবরে প্রেসিডেউ বা মন্ত্রীদের দরকার কি? প্রধান সেনাপতিই যথেই। আমি তর্ক করিলাম। প্রসিডেউ স্প্রিম কমাণ্ডার। তার সব ব্যাপার জানা দরকার প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রীরও অবশ্রুই জানিতে হইবে। নইলে প্রস্তুতি হইবে কিরূপে? আমি বিলাতের নিষর দিলাম। প্রেসিডেউ শেষ পর্যন্ত স্থানির করিলেন, তিনি কিছু, জানেন না। প্রধান সেনাপতির সহিত যোগাযোগ করিতে তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন। প্রধান সেনাপতি এই সময় হয় বিলাতে বা আমেরিকায় ছিলেন। আমি ডিফেল সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলাম, প্রধান সেনাপতি ফিরিয়া আসা মাত্র বিহিত ব্যবস্থা থেন ভিনি করেন।

কোনো 'বিহিত বাক্ষা' হইল না। অথবা 'বিহিত বাবস্থাই' বোধ হয় হইল। আমাকে কিছু, জানান হইল না। প্রধানমন্ত্রী ফিরিয়া আসামাত্র আমি ভাঁরে কাছে নালিশ করিব, স্থির করিয়া রখিলাম।

নালিশ আর আমার করিতে হইল না! প্রধানমন্ত্রী ফিরিয়া আদার পর আমার সহিত প্রথম একক সাক্ষাতেই তিনি বলিলেন: এ স্ব কি শ্নিলাম? তুমি দেশরকার গোপন-তথ্য সম্বন্ধে অত কোতুহলী কেন?'

আমি শুন্তিত হইলাম। কি গুরুতর অক্সার করিয়া কেলিরাছি!
প্রধানমন্ত্রীকে দ্ব খুলিয়া বলিলাম। বেশিলাম, অনেক কথাই তিনি
লানেন। দ্ব শুনিয়া এবং আমার উদ্দেশ ও যুক্তির বিবরণ শুনিয়া অবশেষে
বলিলেন: 'তোমাকে এ'রা কত সন্দেহের চোখে দেখেন তা কি তুমি জান
না ? তুমি একুণ দফার রচিয়িতা। তুমি সাবেক কংগ্রেসী। ভারতের
অনেক নেতার তুমি বন্ধ।'

আমি প্রতিবাদ করিরাও অবশেষে তাঁর যুক্তি মানিরা নিলাম। ব্লিক্রাম: 'বেশ, আমার বেলা তাঁদের সন্দেহ আছে। কিছু আপনে?

আপনে কি এসব ব্যাপার জানেন? আপনে শাসন-সৌকর্য হইতে শুরু করিয়া অর্থনীতির পোকা-মাকড় পর্যন্ত মারিতে দক্ষ। প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রী হিসাবে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার আপনে কত্যুকু জানিয়াছেন? আমার কথাগুলি ফেলিয়া দিবার মত নয়। তিনি স্বীকার করিলেন। কিছু প্রেসিডেন্ট মির্যার মতই তিনি যুক্তি দিতে লাগিলেন, দেশরকা-বাবস্থা ছাড়াও মন্ত্রীদের অতসব কর্তবা পড়িয়া রহিয়াছে যে ঐ সব কাজকরিয়া মন্ত্রীদের অবসর থাকা সভবও নয়, উচিৎও নয়। বোঝা গেল, তিনি এ বাপোরে কিছু জানেন না। মানে, আসল কথা জানেন। অর্থাৎ এ বাপোরে বে কিছু জান। উচিৎ নয়, এটা জানেন। তাই জিগ্রাসাণ করাও তিনি বৃদ্ধিমানের কাজ মনে করেন না।

আমার বাঘা প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রী স্বহরাওরাদরিই এই সবস্থা!
আর-আর প্রধানমন্ত্রীদের কি ক্ষমতা ছিল, তা অনুমান করিলাম । বুঝিলাম,
নামে মাত্র পালামেন্টারি সরকার চলিতেছে দেশে। কিন্তু দেশগক্ষা
দফতরে মন্ত্রীদের বা মন্তিসভার বা আইন-পরিষদের কোনও ক্ষমতা
নাই। সেথানে সামরিক কর্তৃত্ব চলিতেছে। লিডার যা বলিলেন, ভার
চেরেও তিনি বেশী জানেন। আমরা যে কত অক্ষম, অসহায়ে, তা
বোধ হয় তিনি আমার চেয়েও বেশী উপলব্ধি করেন। তিনি যে দুই-একবার
প্রকাশভাবে এবং অনেকবার আমাদের কাছে বৈঠকে মার্শালেলর ডর
দেখাইয়াছেন, ভার কারণ নিশ্চয়ই আছে।

## (৭) পশ্চিম পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা

তৃতীর ঘটনা পশ্চিম পাকিস্তানে পাল'ামেটারি সরকার পুনর্বহাল।
ডাঃ খান সাহে বের প্রধানমন্ত্রিছে লাহোরে রিপাবলিকান মন্ত্রিসভা চলিতেছিল। ডাঃ সাহেবের মেজরিটি বিপদ্ধ হওয়ায় সেখানে গবন'র-শাসন প্রাতিত হর ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে। তিন মাস চলিয়া যাইছেছে। রিপাবলিকানরা দাবি ক্রিতেছেন, তাঁলের নিরংকুশ মেজরিটি হইয়াছে। তবু প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিছে। গঠনের অনুমতি দিতেছেন না। রিপাবলিকান পার্টির জোরে আমরা কেন্দ্রে মন্ত্রিছ ক্রি। অথচ প্রদেশে সেই রিপাব-

### ওযারতির ঠেলা

লিকান পার্টির মন্ত্রিসভা হইতে দিতেছি না, এটা কত বড় অক্সায়, অপমানকর? দিন-রাত রিপাবলিকান নেভারা প্রধানমন্ত্রীকে তাগাদার উপর তাগাদা করিতেছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অনড়। শেষ পর্যন্ত কোনও-কোনও রিপাবলিকান নেতা অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে দৌলতানা-ভারমনী-নেহত্বে মুদলিম লীগের সাথে শহীদ সাহেব একটা গোপন অভিসাতি করিয়াছেন যার ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত লাহেরে মুদলিমলীগ মন্তি-সভা কায়েম করিবেন। এর পরিনামে শহীদ সাহেব শেষ পর্যন্ত কেলেও রিপাবলিকানের বদলে মুদলিম লীগের সাথে বোমেলিশন করিবেন। শুধু রিপাবলিকান-নেতার নন, স্বয়া প্রেসিডেন্ট মির্যাও আনাকে এ ধরনের কথা বলিয়াছেন অবস্য রিপাবলিকানদের কথা ছিসাবে।

আমি ওঁদের অভিযোগ ও দলেহে নিখাৰ কবিতাম না। কিছ
প্রধানমন্ত্রীর এ কাজ দমর্থনিও করিতান না। কেন তিনি আমাদের
কোয়েলিশনী বন্ধুদের সাথে প্রাটেশিক রাজনীতিতে এই দ্বাবহার করিতেছেন, তার কোনও কারণ পাইতান না। লিডারতে জিগ্গাস করিলে
ভিনি ধন্দ দিতেনঃ 'পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিব তুমি কিছে জান
না। এ ব্যাপারে কথা বলিও না।'

কিন্ত তবু আমি বলিলাম। প্রেসিডেন্ট নির্বার কথা তুলিলে তিনি হাসিয়া বলিলেনঃ 'প্রেসিডেন্ট ইয় জল রাইট।' এর সমর্থনে তিনি আভাসে-ইংগিতে এমন দুচারটা কথা বলিলেন যা হইতে আমি বুঝিলাম মির্যা একদিকে রিপাবলিকানদেরে মন্ত্রিসভার দাবিতে উন্ধানি দিতেছেন, অপরদিকে প্রধান-মন্ত্রীকে উপদেশ িতেছেন রিপাবলিকানদের দাবি না মানিতে। দত্তরমত 'চোরকে ছবি করিতে এবং গিরস্তকে সন্ধাগ আকিতে বলার' দুটাও আর কি! আনার সন্দেহের কথা প্রকাশ করা মার লিভার কথাটাকে মাটিতে পড়িতে দিলেন না। এমন ধ্যক দিলেন যেন আমি কোন সাধ্ আউলিয়া-দরবেশের চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছি। ফলে প্রধানমন্ত্রী কিছু করিলেন না। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি রিপাবলিকান অসংস্থাব বাড়িয়াই চলিল।

এমন সমন্ত্র তিনি লম্ব। সফরে বিদেশে গেলেন। আমি তার মলবর্তী হুওরা মাত্র প্রিপাবলিকানরা আমার উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। ও দের সবাই আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধ হইলেও সৈয়দ আমজাদ আলীর উপদেশের প্রতিই আমি অধিকতর গুরুত্ব দিতান। তিনিও আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন : শৃধু অনুরোধ-উপরোধ নয়। রিপাবলিকানরা একটা কালের কাজও করিলেন। মুদলিম লীগ যখন কেন্দ্রে মন্ত্রির করিতেছিল, গেই সময় ১৯৫৫ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা গঠনে কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের পরস্পর-বিরোধী দাবির নীমাংসার জগু গবন'রের সামনে ফিয়িক্যাল ডিমনস্ট্রেশন করার (মেখর হাণির করার) আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। অন্মার মনে হয় যেন তারই জবাবে শহীদ সাহেব किছু जिन আগে গবন'র ওরমানীকে আদেশ निहा ছিলেন, উভয় দলের শক্তির ফিথিক্যাল ডিমনস্ট্রেশন নিতে। স্তহরাওয়ার্দী সাহেব विष्मा मकरत या अशा अ कि कु निन भारत नारहार अ च रहे न । भा ডিমনটে শুনে রিপাবলিকান পার্টি জয় লাভ করিল। কিন্ত এই ধরনের প্রক্রেমশন বা তার রিভোকেশনে গবন'রের 'রিপোর্ট' দর গার শাসনভ্রের বিধান অনুসারে। শুরুমানী সাহেব কি রিপোর্ট দেন, তা দেখিবার জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া আছেন। ত্রিপাবলিকান বন্ধদের তাগাদার জবাবে আমি দুই-একবার বলিয়াছি: 'আপনারা প্রেসিডেউকে দিয়া বলান না কেন?

প্রেসিডেন্ট ছিলেন তথন আমাদের গ্রীত্মাবাস নাথিয়াগলিতে।
প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির মধ্যে কথাবার্তার জন্ম সেকো-ফোনের ব্যবস্থা থাকে। তামি অস্থারী প্রধানমন্ত্রী হইলেই এই যন্ত্রটা আমার শোবার ঘরে পাতা হইত। সেকোফোনের বাবস্থা গোপনীর কথা আদান-প্রশানের জন্ম। সাধারণ টেলিফোনের মত এটা ট্যাপ করা যায় না অর্থাং অন্ম কেউ হাষার যন্ত্র লাগাইয়াও এর বথা বৃকিতে পারিবে না। কারে গ্রামানিটিং বাক্ষে কথাগুলি বলিলেই এলোমেলো ছিলিবিলি হইরা যায়। ঐ এলোমেলো অবস্থাতে গিয়া বিসিভিং বাক্ষেপড়ে। সেখানে গিয়া যেমনকার কথা তেমনি হইরা যায়। বলা বাকলা

## ওযারতির ঠেলা

এই পরিবর্তন এমন পলকে হয় যে আলাপের দুই পক্ষ দেটা বুঞ্জিতই পারেন না।

এবারও এই যন্ত্র আমার শোবার ঘরে পাতা হইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট
মির্যা কখনও এই সেক্রোফোনের মাধ্যমে, কখনও সাধারণ ট্রাংক কলে,
আমার সাথে কথা বলিতেন। প্রায়ই বলিতেন। দিনে তিনবারও বলিতেন
কোনও দিন। কোনও সংগত কারণ নাই। হঠাং এক দিন আমার মনে হইল
প্রেসিডেন্ট সেক্রোফোনে যে স্থরে কথা বলেন, সাধারণ ট্রাংক কলের
কথায় যেন ঠিক সেই স্থর থাকে না। সন্দেহ হওয়ায় আরও একটু মন
দিয়া বিচার করিতে লাগিলাম। আমার সন্দেহ বেশ দৃঢ় হইল যে যথন
ট্রাংক কলে কথা বলেন, তখন তিনি আমাকে খুব জোর দিয়া ধমকের স্থরে
বলেন: 'তুমি অনতিবিলথে লাহোরে রিপাবলিকান মন্ত্রিসভার হকুম
দিয়া দাও! তারা পরিকার মেজরিটি। তাঁদেরে মন্ত্রিনভা না দিলে
কেল্রে যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যান, তবে আমাকে দোষ দিতে
পারিবা না। ইত্যাদি ইত্যাদি।' সব কলেই মোটামুটি এই ভাব।

কিন্ত সেকোফোনে যখন কথা বলেন, তখন তিনি নরম স্থারে বলেন : তাত বটেই, সবদিক দেখিয়া-শুনিয়াই ত তোমার কাজ করিতে হইবে। প্রধানমন্ত্রীর অবর্তমানে যা-তা একটা করাও ত তোমার উচিৎ না। হাঁ, সব দেখিয়া-শুনিয়া তুমি যা ভাল বুঝ তাই কর। সম্ভব হইলে রিপাব-লিকান পাটির দাবিটা বিচার করিও। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। মির্যা আমার সাথেও সেই 'চোরগিরন্তের' নীতি অবিলয়ন করিয়াছেন। তিনি আসলে চান না যে আমি
রিপাবলিকান মন্ত্রিসভা গঠনের হুকুম দেই। আমি মোটামুটি ঠিক করিয়।
ফেলিলাম, গবন'র গুরমানী যদি অনুকুল রিপোর্ট দেন, তবে আমি রিপাবলিকান মন্ত্রিসভার হুকুম দিয়া দিব। ভাবিতে-ভাবিতে গবন'রের রিপোর্ট'
লইয়া স্পোলাল মেসেজার আসিয়া পড়িলেন। পড়িয়া দেখিলাম গবন'র
রিপাবলিকান পার্টি'র মেজরিটি' দেখাইয়াছেন এবং ১৯০ ধারা প্রত্যাহারের
স্পোরিশ করিয়াছেন। আমি কর্তার ঠিক করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু যার
প্রধানমন্ত্রিভ তাকে জানান দরকার মনে করিলাম। আমি তরাশিংটনে

#### রাজনীতির পঞাশ বছর

টেলিফোন করিলাম। কোনও দিনত এসব ২ড় কা**জ** করি নাই। একেবারে বিশ্বিত হইলাম। আমার কল গেল আমাদের আমি হেড কোর।টার পিণ্ডিতে। সেখান হইতে গেল লণ্ডনের সামি হেড কোরাটারে। তার পাঠাইলেন ডিপ্লোমেটক চ্যানেলে। নিউইয়র্ক বলিল ওয়াশিংটন, হরাশিংটন বলিল ফ্রোরিডা, ফ্রোরিডা বলিল সান্জ্রানসিদকো। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে পাওয়া গেল কলর্যাভার। করেণ আমি ছাড়িলাম না। প্রতিবারই আমি বলিলাম, প্রধানমন্ত্রীকে আমার চাইই । রাগ্রীয় ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর গলা শুনিরা ধরে জান আসিল। কিছু তাঁরে ধমকে গলা শুকাইরা গেল : আমি রিপাবলিকান মেজ রিটি, গবন রের রিপোর্ট ও আমার মত সবই বলিলমে। তিনি সব শুনিয়া বলিলেন: 'আমার ফিরিয়া না অসমা পর্যন্ত স্থানিত বাধ। আমি জোরের সংগে বলিলাম : 'এ অবস্থায় আর স্থানিত রাখিতে পারি না' তিনি বলিলেন: রাখিতেই হইবে।' আমি বলিলাম : 'আমি সায়তঃ ও আইনতঃ এটা করিতে বাধা'। তিনি ব্যেধ হয় চারবার 'না' 'না' 'না' বলিয়া টেলিফোন ছাড়িয়া দিলেন। আমি খটখটাইলাম। হ্যালো হ্যালো করিলাম। লওনের একটে গু আমাকে জানাইলেন, প্রধানমন্ত্রী ফোন ছাডিয়া দিয়াছেন। বড়ই বিপদে পড়িলাম। জিগ্লাস না করিতাম তবে দেটা ছিল আলাদা কথা। এখন তাঁরে মত জিল, গাদ করিয়া তাঁর 'না' পাইয়া কেমনে তার কথা লংঘন করি ? উভয় সংকটে পড়িলান। আইনতঃ ও মায়তঃ আমি গ্রন'রের 'রিপোর্ট' মোতাবেক কাজ করিতে বাধ্য। রিপাবলিকান বন্ধরা লিডারের হকুন ও আমার উপদেশ মতই 'ফি যিক্যাল ডিমনস্ট্রেশন কবিয়াছেন। যে গবন রের দিকে চাহিয়া লিডার এতদিন রিপাবলিকান পাটকে ঠেকাইয়া রখিয়াছেন বলিয়া বন্ধদের অভিযোগ সেই গবন/রই ঘখন নিজ হাতে স্থপারিশ করিয়াছেন, তথন লিডারের আর কি হুর্ণীয় বৃহিল ? আমি নিজের রাজনৈতিক সহক্ষী আতাটর রহমান ও মজিবর রহমানের সাথে টেলিফোনে বোগাযোগ করিলাম। লিডারের আপ্রক্রন ও হিতৈষী নেয়ে ও আনাই মিসেস আখতার সোলেমান ও মিঃ সোলেমানের মত সামনাসামনি জিগংগাস করিলাম। সকলে মত

#### ওযারতির ঠেলা

দিলেন। বিশেষতঃ মিসেস ও মিস্টার সোলেমানকে প্রেসিডেন্টের ভাব-গতিকটার কথাও বলিলাম। তাঁরা আমার সন্দেহে সম্পুর্ণ একমত হইলেন। আমি অস্থ্রভার দকন নিজের বাসায় কেবিনেট মিটিং ডাকিয়া সিদ্ধান্ত নিলাম। রিপাবলিকান বন্ধুবা স্প্রতিঃই উল্লসিত হইলেন। কার্ন প্রধানমন্ত্রীর নিয়েধের কথা তাঁরা কেন্নে যেন জানিয়া ফেলিয়াছিলেন।

লিভারের নিষেধের মুখে আমার এই সাহস হইবে, এটা তাঁদের বিশাস হয় নাই। মিটিং শেষে তাঁরা আমাকে জড়াজড়ি করিতে এমনকি পশ্চিমী কায়দায় আমাকে চুমা দিতে লাগিলেন। সৈয়দ আমজাদ আলী উল্লাসে বলিয়া ফেলিলেনঃ 'ইউ আর টুডে দি টলেস্ট মান ইন পাকিস্তান'।

্রামাকে আগেই জান:ন হইয়াছিল যে ডাক্তার খান সাহেবের বদলে সর্দার আবদুর রশিদকে পার্টি-লিডার করা হইয়াছে। কাজেই যথাসময়ে লাহোরে সর্দার আবদুর রশিদের প্রধানমন্ত্রিছে রিপাবলিকান মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া গেল।

আমি ধরিয়াই নিয়াছিলাম, লিডার আমার উপর রাগ করিয়ছেন।
দেশে ফিরিয়া তিনি আমাকে ধমকাইবেন। কিন্তু কিছুই তিনি বলিলেন না।
বিমান-বলরে তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলিয়া নিলেন। ধরিয়া নিলাম,
গাড়িতেই বকা নিবেন। কিন্তু কিচ্ছু না। স্বাভাবিকভাবেই সব হালহাকিকত পুছ করিতে লাগিলেন। যেটা ভর করিতেছিলাম আভাবেইংগিতেভ আর সেনিকে গেলেন না। আমার বুকের বোঝা নামিয়া গেল।
পবে নিঃ সোলেমান একদিন বলিয়াহিলেন, লওনেই তিনি প্রপুরকে সব
বাপোর বলিয়াছিলেন। সব শুনিয়া প্রধানমন্ধী বলিয়াহিলেনঃ 'আমি
জানিতাম আবুল মনার্ম ঠিক কাজই কারবে'। নিভারের প্রতি শ্রন্ম
আমান নাথা আবো নুইয়া পড়িল।

(৮) সমাজতথ্যী দেশে বাণিজ্য মিশ্ব

বাণিজামন্ত্রী হইবার কয়েকদিন পরেই আমি ঘোষণা করিয়াহিলাম : আমাদের বাণিজা-নীতি রাজনৈতিক সীমা ডিংগাইরা যাইবে। 'আওয়ার ঐড-পলিসি উইল ট্রানস্যাও পলিটক্যাল বাউগারিয়' কথাটা বলিঃা-

## রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

ছিলাম পাক-ভারত-বাণিজ্ঞা চুক্তির আসন্ধ আলোচনার প্রেক্ষিতে। ক্য়দিন পরেই এই চুক্তির মেয়াদ বাড়াইবার আলোচনা শুরু করিবার কথা। কিন্তু কথাটা আসলে শুধু পাক-ভারত বাণিজ্ঞা-চুক্তির বেলায় বলি নাই। সাধারণ বাণিজ্ঞা-নীতি হিসাবেই তা বলিয়াছিলাম। আমার নয়া বাণিজ্ঞা সেকেটারি মিঃ আযিয় আহ্মদই শুধু আমার এই ঘোষণায় খোলাখুলি সমালোচনা করিলেন আমায়ই নিকট। কিন্তু পাক-ভারত বাণিজ্ঞা-চুক্তির আলোচনায় আমার ঐ বিঘোষিত নীতির প্রয়োগ দেখিয়া তিনি খুশী হন। ক্রমে বাণিজ্ঞা-নীতি সম্পর্কে আমাদের মধ্যেকার আলোচনা ঘনিষ্ট হয়।

ইতিমধ্যে আমার নীতি ঘোষণার পর চীন রুশ যুগোল্লাভিয়া চেকো-লোভাকিয়া ইত্যাদি সমাজতন্ত্রী দেশের রাইদুতেরা ঘন-ঘন আমার সাক্ষাৎ চাইতে থাকেন এবং পাকিস্তানের সাথে থাঁর-তাঁর দেশের বাণিজ্ঞা শুরু করিবার এবং বাড়াইবার নানা রূপ লোভনীয় প্রস্তাব দিতে থাকেন। এসব আলোচনার অনেক গুলিতেই মিঃ আঘিয় আহ্মদ শামিল ছিলেন। তিনিও আরুষ্ট হইলেন বলিয়া মনে হইল।

এসব প্রস্তাবের মধ্যে কশিয়া ও চেকোমোভাকিয়ার প্রস্তাবই আনার
সর্বাগ্রে বিবেচনা করিবার ইচ্ছা হইল। কারণ এদের প্রস্তাবের মধ্যে
কোনো বৈদেশিক মুদ্রা বায়ের প্রশ্ন ছিল না। আমাদের বৈদেশিক
মুদ্রার খুব টানাটানি। এই অভাবের কথার জবাবেই উহারা প্রথমে
বাটার-সিস্টেমে বা বিনিময়-পন্থার বাণিজ্যের কথা বলেন। এই বাঢার
সিস্টেমগু পাকিস্তানের জন্ম সহজ-সাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে তারা প্রস্তাব
দেনঃ(১) তাঁরা পাকিস্তানের আমদানি-কৃত জিনিসের দান পাকিস্তানী
মুদ্রায় গ্রহণ করিবেন এবং দামের টাকা দিয়া পাকিস্তানী জিনিস খরিদ
করিয়া বার-তাঁর দেশে পাটাইবেন। (২) ঐ টাকার পরিমাণ-মত
পাকিস্তানী জিনিস কোনও এক বছরে সবটুকু পাওয়া নাগেলে বাকী
টাকায় পর বছর ঐ জিনিস খরিদ কর। হইবে। যতদিন সব টাকা
পাকিস্তানী জিনিস খরিদে ব্যয়িত না হইবে, ততদিন ঐ টাকা পাকিস্তান
সরকারের পদক্ষ-মত পাকিস্তানী ব্যাংকে জ্বমা থাকিবে।

## ওযারতির ঠেলা

আমি এই প্রস্তাবে উল্লসিত হইলাম। উভয় দেশের প্রতিনিধিদেরে বলিলাম, তাঁদের দেশ হইতে আমরা শুধু ষম্বপাতি আমদানি করিব। কোনও বিলাস-দ্রব্য আমদানি করিব না। ঐ যম্বপাতির মধ্যেও আমি জুটলুমের উপর বেশী জোর দিলাম। বিলাতের তৈরী প্রতি জুট-লুমের দাম ছিল এই সময় পয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চায় হাজার টাকা। তাতে ঐ সময় ২৫০ লুমের এফটি ক্ষুদ্রতম পাট কল বসাইতেও আমাদিগকে সোওয়া কোটি হইতে দেড়কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা খরচ করিতে হইত। রুশিয়া ও চেকোলোভাকিয়া কয়েকটি শর্তে এর প্রায়্র অর্ধেক দামে লুম তৈয়ার করিয়া দিতে রাষী হইল।

প্রস্থাব ওলি আমার কাছে ত লোভনীয় হইলই, মিঃ আথিয় আহ্মদ ও মিঃ ইউফুফও পরম উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। আমি খুশী হইয়া প্রধান মন্ত্রীকে সব কথা বলিলাম। তিনি প্রথমে চোথ বড় করিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। থানিক আলাপের পর তিনি বলিলেনঃ 'এটা মন্তবড় ফরেন পলিসির কথা তা তুমি বুঝিতেই পারিতেছ। ভাল হয় যদি তুমি প্রেসিডেণ্টের সাথে বিষয়টার আলোচনা কর। তবে আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমাদের 'আন্তে চল'-নীতি অবলম্বন করাই উচিং। ওরা আমাদের ভাল করিবার জন্ম অত ব্যস্ত হইয়া পড়িল কেন, সেটা চিন্তা করিতে হইবে নাং ধর যদি পাকিন্তানের নিকট বিক্রর-করা সব টাকা ওরা আমাদের ব্যাংকে জমা রাখে। চুক্তির জিনিস পাওয়া যায় না এই অজুহাতে ইচ্ছা করিয়া থরচ যদি না করে, এমনি করিয়া যদি কয়েক বছরের টাকা জমা করে এবং অবশেষে একদিন স্থযোগ বুঝিয়া সবটাকা এক সংগে চাইয়া বসে তবে আমাদের ব্যাংকে 'রান' হইয়া দেশে ইকনমিক ক্রাইসিস দেখা দিবে নাং'

আমি ভাবনায় পড়িলাম। আমি ফাইনান্সের কিচুই জানি ন:। পাবলিক ফাইনান্স ত নয়ই। পক্ষান্তরে আমার নেতা প্রধানমন্ত্রী একজন নাম-করা ইকনমিক এক্সপাট। তিনি যা আশংকা করিয়াছেন, সব সত্য হইতে পারে। আমি ত ও-সব দিক ভাবিয়া দেখি নাই। কয়েকদিন পরে প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ করিব বলিয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট বিদায়

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

হইলাম। প্রদিনই রুশ-রাট্রপৃতকে তলব করিলাম। আমাদের সন্দেহের কথা তাঁকে বলিলাম। সব শুনিয়া রাট্রপৃত নিজের সরকারের সাথে আলোচনা করিবার সময় নিলেন। কয়েকদিন পরে আসিয়া বলিলেন: 'বেশ, তবে আমরা পাকিস্তানে অজিত সব টাকাই বছর-বছর খরচ করিয়া ফেলিব। কোনও টাকা জমা রাখিতে পারিব না; বছর-শেষে যদি কোনও টাকা অব্যাহিত থাকে, তবে তা পাকিস্তান সরকার বাষেয়াফ্ত করিতে পারিবেন।

ত্বার আমার সরল মনও সলিম হইল। ত্রা আমাদের এত ভাল করিতে চান কেন? কিন্তু তানেক চিন্তা করিয়াও সন্দেহের কিছু পাইলাম না। তথান মন্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া সর্বশেষ প্রস্তাবটা তাঁকে শুনাইলাম। তিনি উচ্চ হাসিতে ছাত ফাটাইয়া বলিলেনঃ 'সন্দেহ আরও গাঢ় হইয়াছে। তবে চল প্রেসিডেণ্টের মতটাও জানা দরকার।' যা সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাই হইল। প্রধান মন্ত্রী যা-যা আম্বর্কা করিয়াছিলেন, প্রেসিডেণ্টেও ঠিক সেই সব সন্দেহই করিলেন। আমি যত তর্ক করিলাম, যত বলিলাম, এমন সোজা খরিদ-বিত্রির ঘারা কমিউনিস্টরা আমাদের কি কি অনিষ্ট করিতে পারে, একটা অন্তর্ভ দেখাইয়া দেন। একটাও তিনি দেখাইতে পারিলেন না। অন্তর্ভ করিটিস্টির আমাদের কি কি ক্রিটির প্রার্ভি নির্মণ্ড হইলেন না। বর্জ পাণ্টা প্রশ্ন করিলেনঃ 'তুমিই বা কমিউনিস্ট দেশ সমূহের সংগে বাণিজ্য করিবার জন্য এত বাত হইয়াছ কেন?'

প্রধান মন্ত্রীর চোখ-ইশারায় আদি বিরত হটলাদ। আর তর্ক করিলাম না। তবু প্রেসিডেণ্ট আঘাকে সাবধান করিয়া দিলেন ওদিকৈ বেন আমি পানা বাড়াই।

আমার মনটা খারাপ হইল। এসব ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের কাছে জিগ্লাস করিতে কেলাম কেন? তাঁর কি এলাকা আছে এ ব্যাপারে? প্রধানমন্ত্রী না বলিলে আমি যাইতামও না তাঁর কাছে। প্রধানমন্ত্রী বা গ্রেলেন কেন কলা বাড়াইয়া প্রেসিডেন্টের সম্বৃতি লইতে?

किছু দিনের মধ্যেই কারে বুকিলাম। প্রধানমন্ত্রী ঠিকই করিয়াছিলেন।

#### ওধারতির ঠেলা

তিনি প্রেসিডেন্টের সম্মতি চাহিয়াছিলেন প্রেসিডেন্টের সম্মতির জন্ম নার, রিপাবলিকান সহকর্মীদের সম্মতি লাইতে। করেক দিনের মধ্যেই রিপাবলিকান মন্ত্রীদের এক-একজন করিয়া অনেকেই আমাকে জিগ্নাসকরিতে লাগিলেন, আমি নাকি কশিয়ার কাছে পাকিস্তান মর্গেজ দিবার প্রস্তাব করিয়াহি? স্থাবিধা-জনক বাটার বাণিজ্যের কি কদর্থ?

রিপাবলিকান ভাইদের মধ্যে সব চেয়ে বাস্তববাদী ছিলেন অর্থ-ওবির সৈরদ আনজান আলী। তাঁর কাছে আগে না বলিয়া প্রেসিডেন্টের কাছে যাওয়াটাই ভুল হইয়াছে। অতএব এর পর আনি আনজাদ আলীর পিছনে লাগিলান। তিনি শেষ পর্যন্ত কনিউনিস্ট দেশসমূহে একটি বাণিজা মিশন পাঠাইতে রাষী হইলেন। তবে বলিলেন তাতেও প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রীর অপ্রিন স্কৃতি লওয়া দ্রক্রের।

আমি অতঃপৰ নিঃ আঘিয় আহ্মদের সাথে ব্যাপারটা আগাগোড়া চালিয়া বিচার করিনাম। বালিয়া-মিশনের আইডিয়াটা তিনি খুব পসল করিলেম। শেষ পর্যন্ত সেই মিশনের নেতৃত্ব করিতেও তিনি সালত হইলেম। প্রধান মন্ত্রীর বিদেশ-সফর কালে তাঁর এরাকটিনি করিবার সময় কেবিনেট মিটিং ভাকিয়া দিলাম। প্রেসিডেণ্টও তথম নাথিয়াগনিতে বিশ্রাম করিতেরেম। আমজাদ আলী ও আ্যায় আহ্মদ আ মার প্রকে। কাজেই কোমও চিন্তা নাই। আঘিয় আহ্মদের সহিত পরামর্শ করিয়া পূর্ব-পশ্চিম পাকিছান হইতে চারজন করিয়া এটি জন প্রতিনিধির দল করা হইল। নিঃ আঘিয় আহ্মদের উপরও একটা সারপ্রাইয় নিক্ষেপ করিলাম। সালাই এও ভিতেলপ্রেটের ভিবেইর-জেনারের নিঃ বি. এ. কোয়ায়শীকে টেকনিক্যাল এডভাইয়ার হিসাবে ভেলিগেশনের সাথে জুড়য়া দিলাম। তিনি ভেলিগেশনের মেষরের সমমর্যাদাসপার হইবেন বলিয়া লিখিত আদেশ দিলাম।

এটা ছিল নিঃ কোরায়শীর সাথে আমার গোপন ষড়যন্ত। কোরায়শীকে আমি নিজ পুত্রের মত জেহ ও বিবাস করিতাম। তিনিও আমাকে আপন পিতার মতই ভক্তি করিতেন এবং লেকের কাছে আমার তারিফ

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

করিয়া বেড়াইতেন। পক্ষান্তরে মিঃ আঘিয় আহ্নদের যোগাত। ও তীক্ষ বৃদ্ধিতে আমার বিশেষ আস্থা ছিল বটে কিন্তু কমিউনিস্ট দেশ সমূহের ব্যাপারে তাঁর বিচার-বিবেচনার নিরপেক্ষতার প্রতি আমার ততটা আস্থা ছিল না। ওদের বিরুদ্ধে মিঃ আঘিয় আহ্মদ বায়াস্ত, বলিয়াই তখনও আমার বিশাস। সেজক্য কয়েকদিন আগেই আমি মিঃ কোরায়শীকে গোপনে ভাকিয়া মনেব কথাটা বলিয়াছিলাম। বলিলাম ঃ ভৌলগেশনের নেতা হিসাবে মিঃ আমিয় আহ্মদ যে রিপোর্ট দিবেন কোরায়শী সে রিপোর্ট-নিবিশেষে একটি বিশেষ ও সিক্রেট রিপোর্ট আমার কাছে কনফিডেনশিয়ালি দাখিল করিবেন। কোরায়শীকে প্রকারান্তরে বুঝাইয়া দিলাম আঘিয় আহ্মদের রিপোর্ট নিরপেক্ষ হইবে না বলিয়া আমি সন্দেহ করি। সেজক্য এবিষয়ে নীতি নির্ধারণের ভিত্তিরূপে কোরায়শীর রিপোর্টের উপর নির্ভর করিতে চাই। কাজেই কোরায়শীর পায়িয়্ব অভিশন্ত জক্তর।

'দোওয়া করিবেন যেন আপনার আস্থার মর্যাদারকা করিতে পারি।' এই বলিয়া কোরায়শী সালাম করিয়া বিদায় লইলেন। যথাসময়ে বাণিজ্য মিশন বাহির হইয়া গেল।

মোট পাঁচ ছয়ট দেশ সফর করিবার কথা। দুইটি বাকী থাকিতেই বাণিজ্য মিশন পিছনে ফেলিয়া কোরায়শী একাই দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই আমার সাথে দেখা করিলেন। বলিলেন: মিঃ আথিয় আহ্মদ তাঁর গোয়েলাগিরি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তিন চার দেশের সফর শেষ করিয়াই তিনি কোরায়শীকে একদিন গোপনে বলেন: 'অনারেবল মিনিস্টার তোমাকে যে উদ্দেশ্যে পঠেইয়াছেন, তার আর দরকার নাই। তোমাকে আর কোনও সিক্রেট রিপোট দাখিল করিতে হইবে না। আমার রিপোটিই তাঁর মনোমত হইবে। দেশে দরকারী কান্ত থাকিলে তুমি এখনই দেশে ফিরিয়া যাইতে পার। গিয়া অনারেবল মিনিস্টারকে বলিও, তোমার রিপোটটা আমিই লিখিতেছি।'

কিরূপে মিঃ আযিয় আত্মদ অমন গোপনীয় বিষয়টা ধরিয়া ফেলিয়া-ছিলেন, কোরায়শী ও আমি অনেককণ মাথা খাটাইয়াও তা আবিকার-

#### ওযারতির ঠেল।

ক্রিতে পারি নাই। ফলে উভয়েই একঃত হইলাম: ধন্য মিঃ আযিয আহ্মদের তীক্ষ অভপূষ্টি।

সালাই মিঃ আষিষ আহ্মদ আমাৰ মনের মত রিপোইই দিয়াভিলেন। কিছে মিশন দেশে ফিরিবার আগেই আয়াদের মন্তিত্ব গিয়াছিল। কাজেই বিপোইটা আমাৰ হাতে আসে নাই। আসিয়াছিল আমার পরবর্তীর কাছে। তিনি অমন কমিউনিস্ট ধরনের রিপোইটা হক্ষম করিতে পারেন নাই। সেজল সেটা পেশ করেন প্রেসিডেটের কাছে। প্রেসিডেটের কাছে। প্রেসিডেটের কাছে। প্রেসিডেটের কাছে। প্রেসিডেটের আহিম আহ্মদকে অন্বোধ করেন। তিনি প্রেসিডেটের অন্বোধ রক্ষা করিতে অসম্বাত হান। এই লাইয়া করাহিব বাজনৈতিক মহলে এবং খন্বেব কাগ্যের সার্কেলে খন হৈছৈ পঢ়িবা যায়। কিছু আযিয় আহ্মদ স্বাত্তে অটল থাকেন। বাধা হাইয়া ভংকোলিন মন্ত্রিসভা ঐ বিপোই চাপা দিয়াভিলেন। কিছু পরে হাইয়া ভংকোলিন মন্ত্রিসভা ঐবং তারও পরে মিঃ আযিয় আহ্মদেব রিপোটোর ভিত্তিতে আগ্রাদেব বাণিজ্য-নীতির যথেই পরিবর্তন হাইয়াছে।

# (১) ফেকান্ট্রী থেল

ক্ষেকদিনের গধেই বিজ্ঞান, প্রেসিতেই নির্মা ফেন লোনও নত্ন থেলা শ্ক করিয়াছেন। দিনি কথায়-কথায় আলার কাছে প্রধানমন্ত্রীর নিন্দা করেন। তিনি ইতিলধ্যে ইবান লেবানন তৃবস্ক গিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর 'কেলেংকানি'র জন্ম আর কান পাতা যায় না। আলেরিকা হইনে দিনি অনুকপ বিপোই পাইসাছেন। প্রধানমন্ত্রীকে ভশিয়ার করা আলাদেব উচিং। যেন কত সাধ নহং হিনৈষী বাজি শহীদ সাহেব ও ঐ সাগে আমাদেব কল্যাণ-চিন্তায় ঘুমাইতে পারিতেছেন না। ভাবখানা এই। আমি প্রেসেডিদের এই মতি পরিবর্তনের কারণ খুঁজিতে লাগিলাম। তিনি আলার ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্মই যেন স্বচেয়ে অধীর। আমাকে তিনি বৃদ্ধিনান হইবার উপদেশ দিলেন। পাগলামি ছাড। শিল্পতি-বাবসায়ীদেব সাথে ধগড়া করা আহালকি। ওনারতি স্থায়ী জিনিস নয়। আল আছে কাল নাই। 'যে কয়নিন আছে আপনা কাম বানা লো। সরকুই

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

বানারা। আয়েক্লা ভি সবকুই বানায়েগা।' আমার মনে পড়িত বিভিন্ন লোকের জন্ম তাঁর স্লিপগুলির কথা। আমি হাসিয়া বলিতাম : 'হামকো মাফ কিজিয়ে স্থার।' আমার স্থাকে তিনি আমার সামনেই বলিতেন : 'বেগম সাব, এ পাগলগো আপ সামালিয়ে।'

আমার মনে পড়িল প্রধানমন্ত্রীর প্রতি প্রেসিডেণ্টের রাগের কাবলটা। প্রধানমন্ত্রী যথাসম্ভব শীঘ্র সাধারণ নির্বাচন দিতে চান। প্রেসিডেট নানা যুক্তিতে তাডাহড়া না করার উপদেশ দেন। আর তাঁব হাতের পাতৃল চিফ ইলেকশন কমিশনাব মিঃ এফ. এন. খাঁকে দিয়া প্রধানমন্ত্রীর সব নির্দেশ ভণ্ণুল করিয়া দেন। ভোটার তালিকা ছাপা ও বাংলী বাক্স তৈয়ারির এন্তবিধরে সব যুক্তি আমরা শাক্তের দার' খগুন করিধাছি।। তবু যথন চিফ ইলেকশন কমিশনায় কেবিনেটের সব সিদ্ধান্তে আপতি কৰিতে থাকিলেন, তথন তাঁকে একদিন কেবিনেই সভার স্থাই চাকা হইল। দই-এক কথার পরেই তিনি স্পষ্ট বলিয়া বলিলেনঃ 'আনি প্রেসিডেন্ট ছাড়া আৰু কারে: এলাকাধীন নই। কেপ্টা অংশিক সতা। তিনি প্রেমিটেন্টের নিজম নিমেতিত ব্যক্তি টিকই। কিন্তু সেই কোলে সাধারণ নির্বাচন ঠেকাইয়া রাখিবেন এখন তাধিবাব তাঁব নাই। বিভাগানবা জ্ঞানিতান, তাঁর এই দঃসাহসিক আচ্যাদের হোর ডি ৪ কাছেই প্রেসিডেণ্টের অভিপ্রায় মত প্রথমে আমি ওয়াদা করিলাম, এলামী নিনাচনে নির্যাকেই আমব' প্রেসিডেণ্ট করিব। আতাউর রহগান ও মজিবব বহুগানকে দিয়াও এমনি ওয়াদা করাইলাম। পূর্ব-পাবিস্তানী সব বয়জন বেলীয় গড়ীকে দিয়াও এই একই আশাস দেওয়াইলাম। সবালের ওয়াদা পাইবাব পর তিনি যিদ ধরিলেন শহীদ সাহেবকে দিয়া এই ওলাদা কর্ণীতে হাইবে। শংশীদ সাহেব স্বভাবতঃ এই ধরনের ওয়াদ। কবার বিভাবী। প্রথম-প্রথম কিচুতেই তিনি এতে রাষী হইলেন না। অবশেয়ে আমাদেব সকলের পীড়াপীড়ি অননয়-বিনয়ের ফলে ডিনি একদিন গোপনে প্রেসি-ভেণ্টের সাথে আলাপ করিলেন। উভ্যেই সে আলাপে সন্থী বলিয়া মনে হইল। ঐ ঘটনার কয়েকদিন মধ্যেই মির্যা সাহেব পরিকারেকপে 'নিউটয়র্ক টাইমসের' প্রতিনিধিকে বলিয়া ছিলেন : 'প্রধানময়ী ও আমি

#### ওয়ারতির ঠেলা

কদাচ পরস্পরকে ছাড়িব না। শহীদ সাহেবের মত যোগ্য লোক পাকিস্তানে আর হয় নাই।

এরপর প্রধানমন্ত্রী শেষোক্ত লম্ব। টুওরে বিদেশ গেলেন। লওন বিমান-বলরে রিপোর্টারদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন: 'আগামী নির্বাৎনে প্রেসিডেন্ট পদের জন্ম আনি দুইজন লোকের কথা ভাবিতেছি।' এই সংবাণটি পড়িয়াই প্রেসিডেন্ট সকাল বেলা আমাকে ডাফিলেন। আমি গাইতেই কাগগটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন: 'এই দেখ লোমার নেতার কাণ্ড।' আমি অবশা ঐ সংবাদের নানারূপ ব্যাখার চেটা করিলাম। কিন্তু কোনটাই তাঁর পছল হইল না। তিনি বলিলেন: 'দুই জনের কথা বলিয়াছেন আমাকে ধালা দিবার জন্ম। আসলে তিনি ওবমানীকেই প্রেসিডেন্ট করা দ্বির করিয়াছেন।' এই গুরুমানীকোনিয়ায় তাঁকে বহু আলেই পাইয়াছে। আগেও আমরা যে আশাস ও প্রতিক্রান্তিন তা সবই এই গুরুমানীর বিক্রেই। তবু প্রধান-মন্ত্রীব লওনের এই উক্তিনী আমাদের আগের সব প্রতিক্রান্তি নস্যাং কিলা লিল। আনি এই বলিলা বিশ্বর হইলাম যে, প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিলার পন ভাবে সালে এক মিনিট আলাপ কবিষাই তিনি সন্তুই হেইবেন এ বিশ্বাস আন্যেব আছে।

কিত এবাৰ শংলি সাহেব সফল হইতে ফিরিয়া এই বালাতে মির্থাকে সন্ত করিতে পালেন নাই। আমাব বিশাস এই কাবনেই প্রেসিডেন প্রধানমন্ত্রীর বিকলে এই নিলা-কুংসা প্রচার শক করিয়াছেন। এই সব বগা লিডাণো কানে তুলিব-তুলিব ভাবিতেছি, এমন সময় একদিন প্রথা ফিরোয় খান্ন এবং পরে প্রানমন্ত্রীব কাছে শ্নিলাম, প্রেসিডেন্ট যানার বিকাদে সাংঘানিক কুংসা করিয়া বেড়াইতেছেন। শ্নিলাম তাঁদেব উভারের কাছে পৃথব-পূথক ভাবে বলিয়াছেনঃ কোনও এক বিদেশী প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি বলিয়াছিঃ পূর্ব-পাকিস্তানকে আমি সাংঘীন বাই কবিতে চাই। যে বিদেশী প্রধানমন্ত্রীর কথা তিনি বলিলেন, মাত্র মাস্থানেক আনে তিনি পাকিস্তান সফল করিতে আসিয়াছিলেন। এলকটিং প্রাইম-নিনিস্টার হিসাবে স্বভাবতঃই আমাকেই তালে অভার্থনা-অভিনশন

#### রাজনীতি পঞাশ বছর

দিতে হইয়াছে। তাঁকে করাচির পার্শ বর্তী শিল্প-এলাকা-বন্দরাদি দুর্শ নীয় জিনিস আমাকেই দেথাইতে হইয়াছে। প্রথম-প্রথম আমার সহিত তাঁর খুবই বনিয়াছিল। আলাপ করিয়াচি অনেক ধংনের। কিন্তু ঐ বিশেষ ধরনের কথা বলিবার কোনও কারণ বা স্থযোগ ঘটে নাই। সব আলাপ হইয়াছে উভয় দেশের অফিসারদের সামনে তাঁদের উপস্থিতিতে। দইজনে একা আলাপ করিবার প্রথম স্থযোগেই ভদ্রলোকের প্রতি আমার ধারণা এমন খারাপ হইয়া যায় যে পরবর্তী সময়টা তাঁর সাথে কোনও সিরিঘাস আলাপ করিতে আমার মন চায় নাই। ঘটনাটা এই : একটা বড কাপ্ডেব িল পরিদশ'ন কবিতে গিয়াছি। এক-এক বক্ষের বিভিন্ন ডিযাইন ও রাএব কাপ্তেব স্ট্রে যাই, আর আলাদের লাননীল লেকলান বলেন ঃ 'এব কাপড়টা আমাৰ খৰ পদল হইয়াছে, ঐ কাপড়টা আমার বেগম সাহেৰা খব পসন্দ কবিবেন।' আরু মিল-মালিক মেহমানের কথায় সংগো-সংগো প্রত্যেক শ্রেণীর রং ও ডিয়াইনের কাপড় দই প্রস্থ করিয়া প্যাক করিতে বলেন। মিল-মালিক যত বলেনঃ পাকে কব, মাননীয় মেহমান তত বলেনঃ 'এটা আমাৰ খ্ৰ পদক্ষেব। ওটা আমাৰ বেলমের পদক্ষেব।' বেলম **সাহেবা किन्नु जाँक मराश् जाएमन नार्टे। निरन्न दर्शार्टे** जाएम। ত্র মাননীয় সেইমান নিজেব ও বেগমের নামে বিদেশে আতৃ-আত তাপভ প্রদদ করিতে লাগিলেন। আফি ব্রিল্ডা প্রদদ সাতোবেট তেটক, বেশন সাহেবেরই হউক, উভয় পদক্ষেত্র দুই দুই প্রস্থ কাপাড়ের দুইটা বিশাল-বিশাল পাাকেট কবা হইটেছে সাহেব ও বেগমেব জলই। আমি লক্ষাস মবিতে লাগিলাম। তামানের দেশের প্রধান মন্ত্রীরা বিদেশে গিয়া এমন সূপাকাৰ জিনিস পদল করিয়া আনেন, এমন কথা কখনো শনি নাই। আর কোনও বিদেশী প্রধানমন্ত্রীকে অভার্থনা কবিবার সৌভাগ্য আফাব হয় নাই। এই অনভিজ্ঞতার দবনই লোধ হয় আমি মেহমান সাহেবের এই ধছিয়া পসল করিবার কাভটা পসল করিতেছিলাম না। ভদুলোকের চরিত্র সহদ্ধেই আমার ধারণা ছেট হইরা গেল। মনের ভাব মুখে লুকাইবার ব্যাপারে আফি বেম্বও দিন্ট বিশেষ দক্ষ ছিলাম না। এবারেও বোধ হয় তাই হইল।

#### ওয়ারভির ঠেলা

ভদলোক বাধ হয় আমার বিরক্তি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই এর পর দুই এক বার মালিকের 'প্যাবেট কর' আদেশের জবাবে তিনি বলেন: 'থাক, আর দরকার নাই।' মিল-মালিক বোধ হয় নিজেই ইতিমধ্যে মেহুমানের অসাধারণ লোভ দেখিয়া উত্যক্ত হইয় উঠয়াছিলেন। তিনি ঐ 'থাক থাক, আব দরকার নাই' এর জবাবে যেন যিদ করিয়াই বলিলেন: 'আপনার দরকার না থাকিলেও আমার দরকার আছে। আপনে আমাদের সন্মানিত মেহুমান ত!'

পরিদর্শন শেষে গেটে আসিয়া যা দেখিলান তাতে আমার তালুজিভ লাগিয়া গেল। দুইটা ট্রাক কাপড়ের বড় বড় প্যাকেটে আধ-ব্যাই।

আমি বোধ হয় রসিকতার লোভ সহরণ করিতে না পারির! বলিলাম ঃ বেগন সাহেব। ও সাহেবের কাপড়গুলির জায়গা এক ট্রাকেই হইত। দুইটায়ে দেওয়ার কি কোন বিশেষ কারণ আছে?'

আমার রসিকভার জবাবে নিল-মালিক বলিলেন : 'মেহমান ও তাঁর বেগনের কাপড় এক টাকেই দেওয়া হইয়াছে। দিতীয় টাকের কাপড় নেহনানের নয়, আপনার:

আমি বিশিত হইলাম। রাগ সামলাইতে পারিলাম না। বলিলাম : 'আনকে কাপড় কেন ? আমি কি নেহেমান ! আমি এ কাপড় নিব না। উাক হইতে মাল নামাইয়া ফেলুন।

ফিল-ফালিক অনেক চাপাচাপি কবিলেন। বিশায়ের কথা এই যে নেহফানও সে অনুরোধে যোগ দিলেন। বলিলেনঃ 'আপনি না নিলে আক্রিও নিতে পারি না।'

মনে-মনে বলিলামঃ 'না নিলেই ভাল করিতেন।' মুখে বলিলামঃ 'না না আপনার কেস ও আমার কেস সংস্থা আলাদা। আপনি নেহমান আম আমি এঁদের মন্ত্রী।'

শেষ পর্যন্ত আমার যিদ বজায় রাখিলায়। আমাদের সামনেই ট্রাক হইতে 'আমার কাপড়গুলি' নামাইয়া রাখা হইল। তারপর আমরা আমাদের গাড়ি ছাড়িবার হকুম দিলাম। স্পষ্ট দেখিলাম, গেহুখানের মুখখানা কালা যহর হইয়া গিয়াছে।

#### রাজনীতির পঞাশ বছর

এমনি লোকের সাথে গিয়াছিলাম আমি পূর্ব-পাকিন্তান স্বাধীন করিবার পরামর্শ করিতে! এটা মির্যার নিজস্ব বানান কথা। বরঞ্জ খোদ মির্যার কাছে আলাপে আলাপে আমি দুই-একবার লাহোর প্রস্তাবের আক্ষরিক ব্যাখ্যা এবং বহুবচনের 'এস' হরফটা বাদ দেওয়ার ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছি। হয়ত সেটাকেই বুনিয়াদ করিয়া তিনি এই কাহিনী তৈয়ার করিয়াছেন। সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল, মির্যা কোনও প্রাান করিতেছেন।

এমন সময় করাচি চেম্বার-অব-কমার্সেব আমাদের হিতাকাংখী একজন মেম্বর আমাকে জানাইলেন, প্রেসিডেট হাউসে বসিয়া শিল্পী-বণিকরা আমার বিক্দ্রে জোট পাকাইতেছেন। অভঃপর বন্ধুবর মাঝে-মাঝেই এইরূপ খবর দিতেন। বলিতেন আমার কার্যকলাপে তাঁরা আগে হইতেই আমার উপর ক্ষেপা ছিলেন। মার্কিন সাহাযোর চার কোটি টাকা পূর্ব-পাকিস্তানে নিয়া যাওয়ায় তাঁরে রাগে তন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

# (১০) লাইসেলের বিনিম্যে পার্টী-জন্ম

বন্ধবনের খাবন ক্রেই সতা প্রমাণিত হইতে শুক কবিল। কট পট ক্রেকখানা ইংরাজী সাপ্তাহিক বাহির হইল। তাতেই নানা দংগে প্রদান শুক হইলঃ চার কোটি বিদেশী মূল জাবেষর্ব কবিবার মত মূলধন পর্ব-পাকিস্তানীদের নাই। কাজেই চার কোটি টাকার লাইসেন্স পাইখা পূর্ব-পাকিস্তানীরা সর লাইসেন্সই বিদেশীদের কাছে বেচিয়া ফেলিবে। এই বিক্রিটা যদি শুধু পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিকট হইত, তা হইলে অবশ্য বলিবার বিশেষ কিছ থাকিত না। কিম্ব বিপদ এই যে পূর্ব পাকিস্তানীরা ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের নিকট বেশী দানে লাইসেন্স বেচিয়া ফেলিবে।

এই যুক্তিটাই একটু প্রসারিত করিয়া বলা হইল যে আওয়ামী লীগেরই যথন গভর্গমেন্ট তথন সব লাইমেন্সই আওয়ামী-লীগারদের মধ্যে বিত্ত প্রিত হইবে। কিন্তু আওয়ামী-লীগারদের মধ্যে কোনও ধনী লোক নাই। কাজেই লাইসেন্স বিজয় করিয়া তারা অনেক টাকা পাইবে। এই টাকা দিয়া তারা আগামী ইলেকশন লড়িবে। স্তরাং আফলানি-

#### ওযারতির ঠেলা

লাইসেন্স বিক্রয় ওরিয়া আওয়ামী-লীগাররা পার্টি-ফণ্ড তুলিবে r 'তুলিবে'টা অন্ধ দিনেই 'তুলিতেছে' ও পরে 'তুলিয়াছে' হইয়া গেল লাইসেন্স ইশু হইবার অনেক আগেই। শুধু ঐ সব সাপ্তাহিক কাগ্যের রিপোর্টার-সম্পাদকরাই এ ধরনের কথা বলিলেন না। পশ্চিম পাকিস্ত'নী নেতাদেরও কেউ-কেউ এই ধরনের বক্তোক্তি করিতে লাগিলেন।

তথন আমি চাটগাঁ টুওর করিতেছি। কাগ্যে পড়িলাম রিপাবলিকান দলের কেন্দ্রীয় নেতা ডাঃ খান সাহেব এক জনসভায় বলিয়াছেন ঃ 'মন্ত্রীরা লাইসেন্দ্র করিয়া পার্টি-ফণ্ড তুলিভেছেন।' করাচি ফিরিয়া প্রথম সাক্ষাতেই ডাঃ খান সাহেবকে ওটা জিগ্গাস করিলাম। তিনি দূঢ়তার সংগে অস্বীকার করিলেন। ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন ঃ করাচির এক রিপাবলিকান জনসভায় শ্রোভাদের মধ্য হইতে প্রশ্ন হইয়াছিল পার্টি-ফণ্ডের কি হইবে ? তহবিল ছাড়া ত কাজ করা যায় না। তারই উত্তরে ডাঃ খান সাহেব বলিয়াছেন ঃ 'যার-ভার পার্টি-ফণ্ড বিয়া লাইন। আমি ত আর লাইসেন্দ্র বিত্রয় করিয়া পার্টি-ফণ্ড তুলিতে পারি না।' এটাকেই খবরের কাগ্যওয়ালারা বাংগোজি মনে করিয়াছেন। তার বজ্ত। এত স্পষ্ট ছিল যে ওটাকে ভুল বুরিবার কোনও উপায় ছিল না। মুসলিম-লীগাররা আমাদের বিক্রমে কত হথা বিনিবে, তাতে চঞ্চল হইবার কিছু নাই। ডাঃ সাহেব এই প্রসংগে আছসোস করিলেন ঃ 'প্র-পাকিস্তানে তবু ভোমাদের নিজের একখানা খবরের কাগ্য আহে। পশ্চিম পাকিস্তানে তবু ভোমাদের নিজের একখানা খবরের কাগ্য আহে।

তাঃ খান সাহেবের কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ হিল না। তিনি স্থহরাওয়াদী মদ্রিসভার বা ব্যক্তিগতভাবে আনার অপসারণ চান, এরূপ মনে করিবার কোনও হেতু ছিল না।

কিন্ত কয়েকদিনের মধ্যেই প্রেসিভেণ্ট মির্যা নতুন ফেঁকড়া বাহির করিলেন। তিনি আমাকে ডাকিরা বলিলেনঃ 'দেখ আবুল মনস্তর, শহীদের সাথে আমার গ্রমিল হওয়ার কোনও কারণ নাই। শুধু তাঁর ঐ পিলিপাল প্রাইভেট সেক্টোরি আফতার আহমদটাই যত অনিষ্টের মূল। সে আসলে গুরমানীর লোক। তাকে প্রধানমন্ত্রীর দফতর

#### রাজনীতির পঞাশ বছর

হইতে তাড়াও। সব লেঠা চুকিয়া যাইবে। অক্তথার আমাদের মধ্যেকার অশান্তি দূর হইবে না। কারণ সে প্রধানমন্ত্রীকে সব সময় কুবৃদ্ধি দের। প্রধানমন্ত্রী তার পরামর্শেই চলেন।

লিডারের মত তীক্ষ-বৃদ্ধি লোককে কেউ কুবৃদ্ধি দিয়া বিপথগামী করিতে পারে, বিশেষতঃ আফতাব আহমদের মত লোক! এটা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু এ বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট যেরূপ অনাবশ্যক দুঢ়তা দেখাইলেন তাতে আমি তাঁর কথা উড়াইয়াও দিতে পারিলাম না। কারণ গত কিচুদিন হইতে বাজারে খব জোর গুরুব রটতেছিল যে স্কুহরাওয়াদী মন্ত্রিসভার পতন আসর। প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান ও মুসলিম লীগ পার্টির মধ্যে আপোস করাইয়া দিয়া অহরাওয়ার্দী মম্লিসভার বদলে মুসলিম লীগ গবর্নমেণ্ট গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কথাটা লিডার ফৃংকারে উড়াইয়া দিলেও আমি তা পারিলাম না। মির্যাই মুদলিম লীগ দল ভাংগিয়া রিপাবলিকান দল করিয়াছিলেন। সেটা আবার জোড়া দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্বর নাও হইতে পারে। আমি আফতাব আহমদের কথাট। অতি সাবধানে তুলিলাম। তাঁকে সরাইয়া প্রেসিডেণ্টকে খুশী রাখিতে দোষ কি? আফতাব আহমদকে আপাততঃ একটা ভাল পদ দিয়া অক্তর পাঠাইলে আফ্তাবের তাতে আপত্তি হইবে না। কারণ তিনি সতা সতাই লিডারের ভক্ত ও হিতৈষী।

লিডার রাষী হইলেন না। তিনি আমাকে বুঝাইলেন: ওটা আসলে আফতাব আহমদকে সরাইবার দাবি নয়। ওটা ছুরির ধারাল দিক: থিন এও অব দি এইজ।' এই দিনই লিডার আমাকে ঈশারায় জানাইলেন, আমার হাত হইতে শিল্প-বাণিজ্য দফতর নিয়। কোনও পশ্চিয় পাকিস্তানী মন্ত্রীকে দেওয়াই মির্যার পরিণামের দাবি। আমি তখন বলিলাম: মির্যাকে হাতে রাখিবার জন্ম প্রয়োজন হইলে আমার দফতর ত দফতর আমাকেই তাঁর সরাইয়া দেওয়া উচিং। কারণ যুক্ত-নির্বাচন প্রথার সাধারণ নির্বাচনের জন্ম তাঁর প্রধানমন্ত্রিছ অপরিহার্য। লিডার জবাবে বলিলেন: এটা প্রিলিপলের কথাও বটে। প্রধানমন্ত্রী

## ওযারতির ঠেলা

কাকে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখিবেন, প্রেসিডেট তাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এটা মানিয়ানিলে ইতিহাস তাঁকে মাফ করিবে না। লিভার তাঁর পনে অটল থাকিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই দিককার অনমনীয়তায় মির্যা অন্থ দিকে শব্দ হইলেন।
তিনি রিপাবলিকান পার্টির অধিকাংশকে দিয়া দাবি উঠাইলেন গবর্নর
ভরমানীকে সরাইতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের রুলিং পার্টি প্রাদেশিক
রিপাবলিকান পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি করিলেন যে ভরনানী গবর্নর
থাকিলে মন্ত্রিসভার কাজ স্বষ্ঠুভাবে চালান অসম্ভব।

আমরা সকলেই ব্ঝিলাম, মির্যাই এই দাবির গোড়ায় আছেন। আফতাব আহমদকে সরাইতে না পারিয়া তিনি একেবারে মূলেচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু জানিয়া-বুঝিয়াও কিছু করিবার উপায় ছিল না। প্রধানমন্ত্রী নিজের দায়িত্বে কিছু করিতে রাষী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কেবিনেটে দিলেন। রিপাবলিকানদের ভয় ছিল আওয়ানী লীগের মন্ত্রীরা কেহ তাঁদেরে সমর্থন করিবেন না। কিন্ত কেবিনেট মিটিংএ আমিই এ বিষয়ে প্রথম কথা বলিলাম এবং গুরুমানীকে অপসারণের প্রস্তাব সমর্থন করিলাম। আমার যুক্তি খিল শাসনতান্ত্রিক। পালানেটারি শাসন-ব্যবস্থায় প্রাদেশিক গবর্নরকে অবশ্যই মন্ত্রিসভার আস্থাভাজন হইতে হইবে। এর পরে এ বিষয়ে একমাত্র সদার আমিরে আ্বম ছাড়া আর কেউ বিরুদ্ধতা করিলেন না। তিনি শেষ পর্যন্ত এই ইশতে পদত্যাগই করিলেন। কারণ তিনি গুরুমানীর একজন খাঁটি অনুরক্ত লোক ছিলেন। যা হোক গুরুমানী সাহেবকে অপসারণের প্রস্তাব প্রায় সর্ব-সম্মতরূপে গৃহীত হইল। আমার সমর্থনের অর্থ রিপাবলিকান বন্ধুরা এই করিলেন যে প্রধানমন্ত্রীর গোপন ইংগিতেই আমি এটা করিয়াছি। তাতে লাভই হইল। রিপাবলিকান বন্ধুরা লিডারের উপর আস্থাবান হইয়া উঠিলেন !

শান্তিতেই দিন কাটিতে লাগিল। ওজব শান্ত হইল।

# সাতাইশা অধ্যায়

# ওয়ারতি লস্ট

# (১) সুহরাভয়াদী মন্ত্রিসভার বিপদ

১৯৫৭ সালের জ্লাই মাসের শেষদিকে মওলানা ভাসানীর সভা-পতিছে কাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হয়। আওয়ামী লীগ পার্টির দলত্যাগী কতিপর সদস্য, গণতদ্বী দলের কয়েকজন এবং বামপন্থী হিন্দু সদস্যদের কতিপয় লইয়া আইন-পরিষদের মধ্যেও জন-ত্রিশেক সদস্যের স্থাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হইল। এ<sup>\*</sup>দের সকলেই আতাউর রহমান মিল্লসভার সমর্থক ভিলেন। আওয়ামী লীগের সহিত কগত। করিয়া মওলানা ভাসানী এই নতুন দল করায় এই দল সবকার-বিরোধী হইবে, স্বভাবতঃই লোকের মনে এই আশংকা হইল। গ্রাশনাল এসেদ্রির একজন আওয়ামী সদস্য এই নতুন দলে যোগ দেওয়ায় কেন্দ্রেও আওয়ামী লীগ অন্ততঃ এক ভোটে দুর্বল হইল, এটাও লোকজনের চোথ এড়াইল না। জুন মাসের শেষ দিক হইতেই কেল্রে শহীদ মন্ত্রিসভার পতনের শুজব কোথা হইতে যেন রটান হইতেছিল। আওয়ামী लीरात बरे जारता बदः यादेन-प्रजाश याध्याभी लीरात मिक हारमत ফলে এই গুজবে আরও ইন্ধন যোগান হইল। অনেকণ্ডলি উপ-নির্বাচন সামনে লইয়াই মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগকে এই আঘাত কবিয়াছিলেন। তার কয়েকটিতে মওলানা নিজম প্রাথী খড়োকরিয়া আওয়ামী লীগের মোকাবিলাও করিলেন। কিন্তু সব কয়টতে আওয়ামী লীগ জিতিল। কাজেই আইন সভার বাহিরে আপাততঃ কোনও বিপদ নাই, আমাদের এবং লোকজনেরও এই আশা হইল। কিন্ত মদ্রিসভার বিপদ কাটে নাই। বিশেষতঃ কেন্দ্রীর মদ্রিসভার বিপদ।

স্হরাওয়ার্দী মম্লিসভার পতনে আর কোনও ক্ষতি না হউক যুক্ত নির্বাচন-প্রথার ভিত্তিতে আসন্ত সাধারণ নির্বাচন বানচাল হইবে এবং

#### ওয়ারতি লঠ

তাতে প্যারিট-শৃংখলিত পূর্ব-পাকিস্তানের সমূহ ক্ষতি হইবে, একথা চিন্তা করিয়া পূর্ব-বাংলার জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া কৃষক-প্রমিক পার্টীর অধিক-সংখ্যক মেছর, বিচলিত হইলেন। হক সাহেব তথন পূর্ব-পাকি-ন্তানের গবন'র। অহরাওয়াদী মন্ত্রিসভার শক্তিহ্রাস ও পতনের সন্তাবনার তিনিও বিচলিত হইলেন। শহীদ সাহেবের সহিত তাঁর বহুদিনের ব্যক্তিগত শক্রতার কথা ভূলিয়া তিনি তাঁর কৃষক-শ্রমিক পার্টির মেম্বরদেরে महीम সাহেবের সহিত আপোস করিবার উপদেশ দিলেন। তাঁদের একদল প্রতিনিধি করাচি গিয়া প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিলেন। স্থহরাওয়াদী মন্ত্রিসভার ও আওয়ামী লীগের আসন্ন বিপদের অতিরিক্ত স্থােগ লইয়া তাঁরা একটু বেশী দাম হাকিলেন। সাবেক যুক্তফটের পযিশনে ফিরিয়া যাইবার দাবি করিলেন। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া মুক্তিবুর রহমান ও আমি এই আলোচনায় শরিক ছিলাম। শহীদ সাহেব আশাতিরিক্ত কুটনৈতিক ভাষার তাঁদেরে বিদায় করিলেন। তাঁর উপর মুজিবুর রহমান তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার না করা: তাঁরা স্বভাবতঃই রাগ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন। আমি নিতান্ত বন্ধভাবে তাঁদেরে ठाँदित हुए। नावि छात्र कतिया वाखववानी इटेट छेशदिन निनाम। প্রতিনিধি দলের মধ্যে অ-মেম্বর আমার বিশেষ বন্ধু মিঃ রেযায়ে-করিমও ছিলেন। তিনি আমার কথার মর্ম ব্ঝিলেন। ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে এই আপোস-ফরগুলার অনুমোদন চাহিলেন। কৃষক-প্রাটিব মধ্যে ভাংগন আসিল। জনাব আব্ হোসেন সরকারকে অপসারিত করিয়া তাঁর স্থলে মিঃ সৈয়দ আষিযুল হককে (নালা মিরা) পার্টির নরা লিডার করা হইল। আওয়ামী লীগের সহিত আপোস-বিরোধীর। সরকার সাহেবের নেততে আলাদা পার্টি করিলেন।

(२) व्यापातकात (ठहे।

এরপর আওয়ামী লীগ পক্ষ হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে আলাপ-আলোচনা চালান হইল। লিভারের অনুমতিক্রমে আমি ঢাকা আসিলাম। আতাউর রুহুমান, মুক্তিবুর রহমান, মানিক মিরা ও আমি সকলেই আলোচনার

#### রাজনীতির প্রাম বছর

অংশ গ্ৰহণ কৰিলায়। মালিক মিয়া ও আমি চলিশ ঘণ্টা বাত থাকিলাম। বদ্ধ রেযায়ে-করিমের বাড়িতে রোজ রাত্রে জালাপ-আলোচনা চলিতে লাগিল। কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতারা বিশেষতঃ নারা ফিরা ও মোহন মিরা প্রশংসনীয় বাত্তব-বৃদ্ধির পরিচয় দিলেন। একরপ বিনা-শর্তে তাঁরা আওয়ামী লীগ কোরেলিশনে যোগ দিতে রাষী হইলেন। কথা হইল লিডাথের পছল-মত কে. এস. পি.র দুই-একজনকে মন্ত্রী নিবেন। আগামী নির্বাচনে কৃষক-শ্রমিক পার্টি তাঁদের মনোনীত প্রার্থীর তালিকা লিডারের নিকট পেশ করি-বেন। লিডারের সিলেকশনই চুড়ান্ত বলিয়া গৃহিত হইবে। এই কোয়েলি-শনের ফলে এই মৃহুর্তে অন্ততঃ ত্রিশ-পঁয়ত্তিশ জন ( চল্লিশও হইতে পারে ) মেশ্বর আওরামী কোরেলিশনে যোগ দিবেন। তাতে আতাউর রহমান সরকারের স্থারিম্ব নিরাপদ হইবে। গ্রাপ দলের অনিশ্চিত সমর্থনের কোনও मन्नकान्नहे थाकित्व ना । অধিকত্ত আওয়ামী मौश कारमिमन निन्नःकृष মুসলিম মেজরিটির দল হইবে। সাম্প্রতিক করেকটি ঘটনায় এরও প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। এইভাবে সব ঠিক হইয়া বাওয়ায় প্রধান-মন্ত্রী ঢাকার আসিলেন। গবন'মেণ্ট হাউসে উঠিলেন। তাঁর কাছে আমরা বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করিলাম। লিডার আমাদের সাফল্যে খনী হইলেন। আমাদেরে ধক্তবাদ দিলেন। কিন্তু বলিলেনঃ 'কুষক-শ্রমিক পার্ট কৈ কোরেলিশনে আনিরা এটাকে নিরংকুশ মুসলিম মেজরিটর দল করিতেছি দেখিয়া হিন্দু মেম্বররা ভূল না বুঝেন, সে জন্ম তাঁদের মত লওরা আমি উচিং মনে করি।' আমরা সোলাসে তাতে সায় দিলাম। কারণ আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনার গতি-ধারা সহছে হিন্দু মন্ত্রীদেরে অবহিত করিরা রাখিরাছি। তাঁরা জানিতেন কৃষক-শ্রমিক পার্ট পাওরামী লীগের মতই সেকিউলারিস্ট দল। কাজেই তাঁদের কোন আপত্তি हिल ना। निषाय रिक्टरनय मध्या थीरतन वाव ७ मत्नावक्षन वावव সাৰে আমাদের সামনেই আলোচনা করিলেন। তাঁরা সাগ্রহে এ ব্যবস্থায় সম্মতি দিলেন। তহ্মসিলী হিন্দু মন্ত্ৰীয়য়ের মত আছে, তাও লিভারকে জানান হইল। তিনি প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমানকে বলিয়া पिलान : 'मर हिक इटेब्रा (भन । अपन वायका कता।' 'वायका कताव' माल

#### ওযারতি লঠ

কবে-তক কাকে-কাকে মন্ত্রীর শপথ দেওরা হইবে তার বাবস্থা কর, আমি এই কথাই বৃক্তিলাম। কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতাদেরেও তাই বলিরা দেওরা হইল। নারা মিরারা গবন মেণ্ট হাউসের হক সাহেবের দখলে হাবিরই ছিলেন। তাঁরাও স্থবরটা গবন রকে দিতে গেলেন। প্রাইম মিনিস্টার সিলেট ও যশোহর শ্রমণে গেলেন। আমরাও যার-তার কাজে গেলাম।

নির্ধারিত দিনে চিফ মিনিস্টারের পলিটিক্যাল সেকেটারি মিঃ যমিরুদ্দিন আহমদের বাসায় বৈঠক বসিল। কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতারা তাঁদের সংখ্যা-শক্তির প্রমাণ স্বরূপ প্রায় ত্রিশক্তন মেম্বর লইয়া বৈঠকে উপস্থিত থাকিলেন। আমাদের পার্টির কারো মনে যদি কোনও হিধা-সল্লেহ থাকিয়াও থাকে, তবে তাঁদের এই সংখ্যা-শক্তি প্রদর্শনের পরে তাঁদের হিধা নিশ্চর দুর হইবে এবং আক্তই কোয়েলিশন ঘোষণা ও ও দের মধ্য হইতে দুই-এক জন মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করা হইবে, এ সম্পর্কে আমার নিজের এবং উপস্থিত অনেকের আর কোনও সল্লেহ থাকিল না। আমাদেরই মনের অবস্থা যখন এই, তখন কে. এস. পি. নেতাদের মনোভাব সহজেই অনুমের। আমরা সকলে গলা লম্বা ও কান খাড়া করিয়া প্রাইম মিনিস্টারের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

(৩) চেষ্টা ব্যর্থ

প্রাইম মিনিস্টার আসিলেন। হাসিহীন গন্তীর মুথে বসিলেন।
এটা-ওটা দুই-এক কথা বলিলেন। তারপর বন্তপাতের মত ঘোষণা
করিলেন যে প্রস্তাবিত কোয়েলিশন আপাততঃ সম্ভব নয়। পাবলিকও
এটা চার না। তিনি নিজেও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, এটা উচিং
হইবে না। প্রাইম মিনিস্টারের কথার ফাইনালিটি মানে চ্ড়ান্ডের স্বর
মালুম হইল। আমি ব্ৰিলাম ইতিমধ্যে প্রাইম মিনিস্টরাকে অক্সরপ
ব্রাইতে কেউ সমর্থ হইরাছেন। প্রাইম মিনিস্টার আমাদের স্প্রিম
নেতা। তাঁর অনিছার কিছু হইবেও না। তাঁর ইছার বিরুদ্ধে কেএস- পি- রও আমাদের দলে আসা উচিং নয়ঃ তাঁদের মর্যাদার দিক

## রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

হইতেও না, আমাদের ঐক্য-সংহতির দিক হইতেও না। স্বতরাং আমাদের এতদিনের চেষ্টা ও পরিশ্রম বার্থ হইল। বুঝিলাম কে. এস. পি.রু সাথে শৃধু আপাততঃ নয়, ভবিছতেও কোনও দিন কোরেলিশন করার मखावना जित्राहिक हरेल। कि**ड** धमदरे जामार्गत निककात कथा। ওঁদের দিককার কথাও ত ভাবিতে হইবে! কে. এস. পি. নেতারা যে নিজেদের দল ভাংগিয়া আমাদের সাথে কোরেলিশনে তাঁদের মেজরিটি মেম্বরকে রাষী করিয়াছেন, আজ যে তাঁরা ত্রিশ-পঁয়ত্তিশ জন মেম্বরকে একত্তে করিরা আমাদের লিডারের সামনে হাযির করিতে পারিয়াছেন, তার একমাত্র স্থশপ্ট কারণ এই যে তাঁরা নিজেদের সমর্থকদের কাছে প্রাইম মিনিস্টারের-দেওয়া নিশ্চিত 'পাকা কথা'ই জানাইয়াছেন। स्रह्या ७ या विषय स्था विषय कार्य अपूर्व करत्र मा এটা সবার স্বীকৃত সতা। সেই বিশ্বাসেই ঐ মেশ্বররা আজ্ঞ এখানে উপস্থিত। প্রাইম মিনিস্টার যে-স্থরে ও যে-ধরনে কথাটা উড়াইয়া দিলেন, তাতে সকলেই বৃকিলেন তিনি কাকেও কোনও কথা দেন নাই পাক। কথা ত দুরের কথা। আমি কন্ননা-নেত্রে দেখিলাম, এখান হইতে বাহিরে গিয়াই কে. এস. পি. মেম্বরেরা তাঁদের নেতাদেরে ধরিবেন। বলিবেনঃ 'শহীদ সাহেব ত মিথাা বলিতে পারেন না। আপনারাই আমাদেরে ব্লাফ দিয়া এতদিন দুরাইয়াছেন। আচ্চ এখানে আনিরা অপমান করিরাছেন।' অনুসারীদের আস্থা হারানো নেতাদের পক্ষে চরম শান্তি। কে. এস. পি.র যে সব নেতা এতদিন আমাদের সাথে বন্ধুত্ব করিবার আন্তরিক চেষ্টা করিলেন, তাঁদেরে বন্ধুত্ব দিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু নিজেদের অনুসারীদেরে দিয়া তাঁদেরে অপমান क्त्रादेवात कान्य अधिकात आमारमत नादे। आमात्र विरवक हिलाहेता উঠিল : 'এ'দেরে অক্যার অভিৰোগ ও অনুচিত অপমান হইতে বাঁচাও।' আমি আমার লিডারের আম্বা ও মন্ত্রিছ হারাইবার একটা রিছ নিলাম। প্রধানমন্ত্রীর ঐ ধরনের কথার প্রতিবাদে কেউ বখন কথা বলিলেন না, কে. এস. পি. নেতাদের যে কথা বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকা সত্ত্বেও শুধু ভদ্নতার খাতিরে অথবা বিশ্বরে বলিতে পারিলেন

#### ওবারতি লাট

না, তখন সেই কথাটা বলিবার দায়িত্ব নিলাম আমি। আমি প্রধানমন্ত্রীর পাশ ঘেঁষিরা বসিরাছিলাম। সকলে আমার সক্ষ গলা শুনিতে নাও পারেন সেই আশংকার আমি ঐ বসা মজলিসেই দাঁড়াইলাম এবং বলিলাম: 'তবে কি আমরা বৃথিব, প্রাইম মিনিস্টার তাঁর গত করদিনের ওরাদাপ্রতিক্রুতি হইতে সরিয়া গিয়াছেন? তিনি ইছা না করিলে কিছু হইবে না ঠিক, কিছ এটা সকলের জানা দরকার যে প্রাইম মিনিস্টার কে. এস. পি.র সাথে আপোস করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁর কথা-মতই আজ এরা এই বৈঠকে হাযির হইয়াছেন।' প্রধানমন্ত্রী আমার কথার প্রতিবাদ করিলেন না? 'হাঁ' 'না' কিছু বলিলেনও না। কিছ তাতেই আমার কাজ হইয়া গেল। কৃষক-শ্রমিক নেতাদেরে তাঁদের সমর্থকদের হামলা হইতে বাঁচানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য সফল হইল। আতঃপর প্রধানমন্ত্রী করাচি যাওয়ার জন্ম বিমান বন্দরে রওয়ানা হইলেন। আমি বৃথিলাম, বিপদ আসন্ত্র।

# ( 8 ) ইউনিট সম্পর্কে ভ্রাস্ত নীতি

করেক মাসের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের আরেক খপ্পরে পড়িলেন। পশ্চিম পাকিন্তানের স্বায়ন্ত-শাসিত প্রদেশগুলির জনমত যাচাই না করিরাই উহাদিগকে ভাংগিয়া এক প্রদেশ করা হইরাছিল। কাজেই সেখানকার অসন্ত্রোষ ছাই-চাপা আশুনের মত ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছিল। সূহরা-ওরাদী মন্ত্রিসভার আমলে যথেষ্ট দেওয়ানী আযাদির আবহাওয়া বিশ্বমান থাকার ঐ ব্যাপারে প্রবল জনমত ফাটিরা পড়িল। জনগণের চাপে আইন-পরিষদের মেম্বররাও এক ইউনিট ভাংগিয়া প্রদেশগুলির পূনঃ প্রবর্তনের পক্ষে মত দিলেন। এই সময় রিপাবলিকান পার্টিই পশ্চিম পাকিন্তানের ক্লাং পার্টি। এই পার্টির এক সভার জাবেদা ভাবে এক-ইউনিট ভাংগিয়া স্বায়ন্ত-শাসিত প্রদেশগুলি পূনঃ প্রতিষ্ঠার প্রত্তাব গৃহীত হইল। এই দেখিয়া অপবিশন পার্টি মুসলিম লীগ দলও ঐ একই রকম প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। ফলে পশ্চিম পাকিন্তানের তিনটি পার্লামেন্টারি দল বধা মুসলিম লীগ, রিপাবলিকান ও ভাপে সকলেই একমত হইরা পরিষদে

## রাজনীতির পঞাশ বছর।

এক-ইউনিট- ভাংগার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। এক-ইউনিট করার সমর আওরামী লীগ উহার বিরোধিতা করিরাছিল। তাদের বৃত্তি ছিল অগণতারিক পছার ঐ ব্যবদা মাইনরিটি প্রদেশ সমূহের উপর চাপাইরা দেওরা হইরাছে। আওরামী লীগ বরাবর বলিরাছে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ব্যাপার। পূর্ব-পাকিস্তানীরা উহাতে সম্পর্কিত শুধু এই কারণে যে যদিও পূর্ব-পাকিস্তানীদের মোকাবিলা পশ্চিম-পাক্ষি-সানের সকল প্রদেশকে সংঘবন্ধ করিবার সংকীর্ণ উদ্দেশ হইতেই পাঞ্জাবী নেতারা ও অফিসাররা এই ফল্দি আবিকার করিরাছিলেন, তথাপি পশ্চিম পাকিস্তানের একটি যোনাল ফেডারেশন-গোছের ঐকাবন্ধতা লাহোর-প্রস্তাব-ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সহিত অচ্ছেম্বভাবে জড়িত।

স্থতরাং পশ্চিম পাকিস্তানের সব প্রদেশের সকল দলের নেতারা সেই এক-ইউনিট ভাংগিয়া দিবার প্রস্তাব করায় আওয়ামী লীগের এবং পূर्व भाकिन्छानीएन इन पृष्टिए थ्यो इन्द्रात कथा। थ्यो इन्हेमामन । किन्द आभारमञ्ज न्तरा প্রধানমন্ত্রী স্বহরাওয়াদী আমাদের বিবেচনার বিশয়কর রূপে উণ্টা বৃবিলেন। এ সম্পর্কে কথাবার্তা ও আলাপ-यालाहना याण रहेए हिलाए थाकिल अन्नवानी पन निभावनिकान পার্টি ও অপবিশন দল মুসলিম লীগ পার্টি একমত হইয়া যখন ফরম্যালি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তখন প্রধানমন্ত্রী ও আমরা কভিপন্ন পূর্ব-भाकिनानी भन्नी भूर्व-वाश्मा **मक्य कतिएछि। धरे मःवाम श्वराय का**शाय প্রকাশ হওয়ার দুই একদিন মধোই প্রধান মন্ত্রী করাটি ফিরিয়া গেলেন। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে প্রধানমন্ত্রীর বিদার-উপলক্ষে আমিও মফ্স্স্সল हरें एका इ कि तिता जानिकाम। পूर्व-भाकि खान्त श्रथानमञ्जी खनाव আতাউর রহমান সাহেবও প্রধানমন্ত্রীর বিদার-প্রাক্তালে গবন মেন্ট হাউসে উপস্থিত থাকিলেন। আমাদের কথাবার্তার স্বভাবতঃই পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের ঐ প্রতাবের কথা উঠিল। প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ করিলেন বে প্রেসিডেন্টের সহিত তার এ বদপারে চুড়ান্ত আলাপ আলোচনা হইরা গিরাছে। বরাচি ফিরিবার পরই প্রেসিডেট ও প্রধানমন্ত্রী একই সময়ে এ বিষয়ে ৰেডিও রডকাস্ট করিবেন।

# ওবারতি লাট

এমন রাজনৈতিক ক্যাপারে মির্বার নাম শুনিয়া আমি ঘাবড়াইরা গেলাম। কারণ এ ব্যাপারে মির্বা বড়বছ করিতেছেন, প্রধানমন্ত্রীকে ভল বুঝাইবার সাধ্য-মত চেটা করিতেছেন, এ সব কথা আমি অনেকের মুখে, এমনকি কোনও কোনও সহকর্মী মন্ত্রীর মুখেই, শুনিরাছিলাম। কাজেই আমি মভাবতঃই কোতৃহলী হইরাপ্রম করিলামঃ প্রভাবিত রডকাঠে তারা कि विनिद्यत ? প্রধানমন্ত্রী জানাইলেন: প্রেসিডেট ও প্রধানমন্ত্রী উভয়েই ইউনিট ভাংগিবার বিরোধিতা করিবেন। আমার আশংকা সত্য হইল। গবন মেণ্ট হাউসে উপস্থিত আমরা সকলে সমবেতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে এই ধরনের রেডিও-বজ্বতা হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিলাম ৷ অনেক বৃক্তি-তর্ক দিলাম ! প্রধানমন্ত্রী অটল রহিলেন। প্রেসিডেণ্টের সহিত তাঁর কথা হইয়া গিয়াছে। তাঁর সাথে ত তিনি ওয়াদা খেলাফ করিতে পারেন না! অতঃপর আমরা মির্যার বড়বন্ধের কথা বলিলাম। প্রমাণাদি পেশ করিলাম। তাঁকে খানিকটা নরম লাগিলেও আমার আশংকা দুর হইল না। প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে চড়িরা আমি এরারপোর্চ-তক তাঁর সাথে গেলাম। তাঁর হাত চাপিয়া ধরিয়া কাকুতি-মিনতি করিয়া দুইটা অনুরোধ করিলাম। প্রথম, তিনি কেবিনেটে আলোচনা না করিয়া রেডিও-রডকাস্ট করিবেন না। দৃই, করাচি এরারপোর্টে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জ্বাবে তিনি বলিবেন: এ ব্যাপারে পশ্চিম भाकिन्छानी **जनगर्गत जात-म**ण्टे काज इहेर्द। श्रयानम्बी जामारक ধমক দিলেন: 'তুমি আমাকে রাজনীতি শিখাইতে আসিরাছ? কি ভাবে সাংবাদিকদেরে ফেস্ করিতে হর, তাও ভূমি আমাকে শিখাইবে ? লিভারকে আমি চিনি। তিনি আমার উপর এমন রাগও করেন, আবার কথাও মানেন। আমি তাঁর ধমকে রাগ বা গোসা না করিরা হাসিয়া বলিলাম: 'আপনেরে আমি কি শিখাইব ? আপনার কাছে व्यामि या निभिन्नाहि, जादे व्यानातन्त्र यद्भ कदादेत्रा निर्छि माज। তিনি তার স্বাভাবিক আকর্ণ-বিস্তৃত নিঃশব হাসি হাসিরা বলিলেন : 'আগের কথা ভূলিয়া বাও আবৃদ্য মনস্থর, এখন আমি মনে করি, এক ইউনিট ভাংগিৰার অর্থ পাকিস্তান ভাংগিরা বাওরা। আমি

## রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

স্তম্ভিত হইলাম। এই ভাষা আমার কাছে চিনা লাগিল। মনে পড়িল প্রেসিডেন্ট-হাউসে প্রেসিডেন্ট মির্বা ও ডাঃ খান সাহেবের মুখে এই ভাষাই শুনিরাছিলাম। লিডার তবে সতা-সতাই মির্যার থপ্পরে পড়িরাছেন! আমি মির্যার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিলাম। তার মধ্যে এও বলিলাম বে মির্যা শৃধু প্রধানমন্ত্রীকে দিয়াই বন্ত,তা করাইবেন; অমুখ-বিমুক বা অস্ত কোনও অজুহাতে তিনি গা ঢাকা দিবেন। কথাটা আমি নিতান্ত যিদের বশে বলিলাম। নিজেও ওতে বিশ্বাস করি নাই। কাজেই প্রধানমন্ত্রী আমাকে ধ্যেৎ বলিরা উড়াইরা দিলেন। তব্ আমি শেষ মৃহুর্ত পর্বন্ত অর্থাৎ বিমানের সি<sup>\*</sup>ড়িতে খানিকদ্র আগাইয়া মুসাফেহার সময় খুব জোরে হাত চাপিয়া বলিলামঃ 'স্থার, আমার অনুরোধ দুইটা রক্ষা করিবেন।' তিনি যেন হাতের ধাকায় আমার শেষ কথাটা মাটতে ফেলিয়া দিয়া সেই হাতই আরও উঁচা করিয়া সালাম দিতে-দিতে জাহাজে চুকিয়া পড়িলেন। আমি মনে-মনে অশ্বন্তি বোধ করিতে লাগিলাম। নিশ্চয় লিডার মির্যার খগ্লরে পড়িয়া একটা কাও করির। বসিবেন। এই সময় আমরা পূর্ব-পাকিস্তানী মন্ত্রীরা প্রায় नवारे हे अरत हिलाम। वश्चवत्र वश्चिमिनाटक व्याभात व्यारहा कताहि পাঠাইলাম পরদিনই। তিনি মূহুর্তকাল বিলম্ব না করিরা চলিরা গেলেন। প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি হইতে টেলিফোনযোগে আমাকে জানাইলেন: আশংকিত বিপদের সম্ভাবনা কতকটা দুর হইয়াছে। কারণ প্রধানমন্ত্রী ব্দরে শব্যাগত। রেডিও-বন্ধতা করা সম্ভব নর।

কতকটা আশন্ত হইলাম। লিডারের কাছছাড়া না হইতে বন্ধুকে উপদেশ দিলাম। পরবর্তী টেলিফোনেই আবার চিন্তিত হইলাম। বহিক্সদিন জানাইলেন, রেডিও পাকিন্তানের বন্ধপাতি ও কর্মচারিরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে হাবির।

রেডিওর পরবর্তী বৈঠকেই প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা প্রচারিত হইরা গেল। পার্ককা শুযু এই প্রধানমন্ত্রীরটা তাঁদ্ধ নিজ গলার। প্রেসিডেন্টেরটা তাঁদ্ধ নিজ গলাদ্ধ নর। রেডিওর বুলেটন রিডারের গলার। আশংকা সত্যে পরিণত হইতেহে দেখিরা টুওর প্রোগাম বাতিল

#### ওবারতি লাট

করিলাম। করাচি ফিরিরা গেলাম। প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলিরা বৃশিলাম, ওরান-ইউনিটের ব্যাপারকে তিনি মূলনীতির প্রশ্ন করিরাছেন। দুড়-সংক্ত হইরাছেন। সে সংক্রের সামনে আমার সমন্ত বৃত্তি অর্থহীন হইরা গেল। তিনি এক কথার বলিলেনঃ এজত তাঁর মন্ত্রিত গেলেও তিনি পরওরা করেন না। তাঁর মন্ত্রিত বাওরা শুধু একটা মন্ত্রিসভার পতন নয়, সাধারণ নির্বাচন ভণ্ডুল হইরা বাওয়া, একথাও তাঁকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেনঃ আমার আশংকা অমূলক ও অতিরঞ্জিত।

লিডার এই পথে আরও অগ্রসর হইলেন। পশ্চিম পা্কিস্তানের তিনটি পার্লামেণ্টারি পার্টিই একমত হইয়া এক ইউনিট ভাংগিয়া পূর্ব-তন স্বায়ন্তশাসিত প্রদেশে ফিরিয়া যাইতে রাষী হইয়াছেন, এটা যে পশ্চিম পাকিন্দানের জনমতের বিরুদ্ধে, তা প্রমাণের জন্ম তিনি টুওর প্রোগ্রাম করিলেন। পাঞ্জাব ও বাহওয়ালপুরেই প্রথম সফর। আমরা নিশ্চিত পতনের অপেক্ষায় ঘরে বসিয়া থাকিলাম। প্রতিদিন খবরের কাগযে প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ-লক্ষ লোকের বিরাট জনসভায় প্রাণম্পর্শী বক্তৃতার রিপোর্ট পড়িতে লাগিলাম। সে সব বক্ততায় তিনি এক ইউনিট विद्राधीरमद्र भाकिन्तात्र अनिष्टेकाती विनया वर्गना कतिए नाशिसना এইসব সভার প্রায় সবগুলিই রিপাবলিকান পার্টির মন্ত্রীদের হারা আয়োঞ্চিত এবং তাঁদের উপস্থিতিতেই সমবেত। পরে দই-একজন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রী কাঁদ-কাঁদ ভাষায় আমাকে বলিয়াছিলেন : "আমাদের চেটার ও টাকার আয়োজিত সভার আমাদের টাকার সচ্ছিত মঞ বসিরা আমাদের-কেনা মালা গলার লইরা আমাদের সামনে আমাদেরে দেখাইরা আমাদের ভোটারদেরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন: 'এরা পাকিস্তানের দুশ্মন।' লক্ষার-স্থার আমাদের মাথা হেট घरेशारक।"

(৫) রিপাবলিকান দলে প্রতিক্রিয়া

করাচিতে এর ফল ফলিল। প্রেসিডেন্ট আমাকে ডাকিলেন। তিনি করেকজন পশ্চিম পাকিস্তানী মন্ত্রীর-লেখা পত্র আমাকে পড়িতে

# রাজনীতির প্রশাশ বছর

দিলেন। সম কর্মনৈতেই লেখা: প্রধানমন্ত্রী তাঁদেরে এবং তাঁদের পার্টিকে ট্রেটর বলিরা গাল দিলাছেন। এ অবস্থার তাঁরা এই প্রধানমন্ত্রীর অবীনে কাজ করিতে অনিজ্ব । এই সব পত্রে এক-ইউনিট ছাড়াও অন্ত ব্যাপারের উল্লেখ বা ইংগিত আছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের প্রতি কবে কেমন অন্তর্ম ব্যবহার করিয়াছিলেন, তারও উল্লেখ আছে। প্রধানমন্ত্রীর রিপাবলিকান দলের বিরুদ্ধে নবাব ওর্মানী-পরিচালিত মুসলিম লীগ পার্টর সহিত বড়বন্ধেরও অভিযোগ আছে। প্রেসিডেন্ট ডাঃ খান সাহেব-সহ কতিপর রিপাবলিকান নেতার টেলিগ্রামও আমাকে দেখাইলেন। তাতে লেখা ছিল: তাঁরা স্বাই পরের দিন করাচি আসিতেছেন একটা হেন্ত-নেন্ত করিতে।

সেদিন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বৃগোলাভ ভাইস-প্রেসিডেন্টের একটা স্টেট রিসেপশন ছিল। পূর্বাহে বুগোলাভিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্টের সহিত প্রেসিডেন্ট হাউসের দুডালার দরবার হলে আমার ইন্টারভিউ। এটা হওরার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর সাথে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আরেকটা কি ওরুতর কালে ব্যাপত থাকার আমার উপরই এই মোলাকাতের ভার পড়ে। প্রায় দুই ঘণ্টা মোলাকাতের পর নিচে নামিয়া দেখিলাম ডাঃ খান সাহেব, সৈয়দ আমজাদ আলী, তাঁর সহোদর শাহ ওয়াজেদ আলী ও কতিপর কেন্দ্রীর ও প্রাদেশিক মন্ত্রী প্রেসিডেন্টের সহিত দরবার করিভেছেন। আমাকে গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন না। বরঞ ডাকিয়া তাঁদের **पत्रवादा निस्मन । श्विनिएएर्नेन नामत्नदे धवर न्नहेण्डः जात जनुरमापनकस्म** विमालन. छै। बाजाएक मिछादिय श्रधानम्बिष्ट बात नमर्थन कतित्वन नः. দির সিদ্ধান্ত করিরাছেন। আমার কর্তব্য তাঁকে পদত্যাগ করিতে পরামর্গ দেওরা। আমি সাধামত তাঁদের সাথে তর্ক করিলাম। বৃক্তি-তর্ক দিলাম। সৈয়দ প্রাভ্যর বেশ নরম ভাবও দেখাইলেন। কিছ অন্তান্তেরা অনমনীর थाकिलन। क्था माना शम अधानमत्री चात्रिएएहन। कास्त्रहे हेन्हा করিরাই আমি পেরি করিলাম। প্রধানমন্ত্রী আসিলেন। প্রেসিডেন্টের সহিত গোপন প্রামর্শ করিলেন। আমনা বারালার ও সমুখ্য বিণাল সেহানে পায়নারি করিতে করিতে র'প ডিসকাশন করিতে লাগিলাম।

## ৰ্জাৱৰ্তি লস্ট

প্রধানমনী প্রেসিডেন্টের সহিত আলাপ শেষ করিরা বাহির হইলেন।
সহলের সহিত হাসা-রসিকতা করিরা আমার হাত ধরিরা থাহির হইরা
গাড়ি-বারাশার আসিলেন। আমি কোনও প্রস্ন করিবার আগেই নিতান্ত
বাভাবিক সহজ গলার বুগোল্লাভিয়ার ভাইস-প্রেডিডেণ্টর সহিত আমার
মোলাকাতের কথা জিগ্গাসা করিলেন। কি কি বিষয়ে আলাপ
হইল, তার খুটনাটি জানিতে চাহিতুলন। আমি নিজের অধৈর্ব গোপন
করিয়া তাঁর সব কথার সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়া আসল কথা পাড়িলাম।
প্রেসিডেন্টের সহিত তাঁর কি কথা হইল। তিনি হাতের ধাকায় আমার
কথাটা উড়াইরা দিলেন। বলিলেন: 'ওটা কিছু না, সব মিটরা গিরাছে।'

# (৬) সিকান্দরের ভয়

সন্ধার প্রধানমন্ত্রী-ভবনে স্টেট-রিসেপশন। অভিজ্ঞাত জন-সমাবেশ। আলোক-মালার সন্ধিত বিশাল আংগিনা লোকে লোকারণা। সবাই আসিরাছেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী মন্ত্রীরা একজনও আসেন নাই। টোটাল বরকট। কেউ সেটা লক্ষ্য করিবার এবং কানাঘুষা আরম্ভ হইবার আগেই প্রধানমন্ত্রী ফাংশন শুরু করিলেন। উভর রাষ্ট্র-নেতাই পরস্পরের উচ্ছসিত প্রশংসা করিরা বভ্তা করিলেন এবং টোস্ট প্রস্তাব ও স্বাস্থ্য পান করিলেন। খাওরার ধ্য লাগিল।

কিন্ত সাংবাদিকরা খাওয়ায় ভূলিবার পাত্র নন। তাঁরা তাঁদের কাজ
শৃক্ষ কিন্তুলন। এই ওঁর কাছে, মন্ত্রীদের কাছে এবং বিশেষ করিয়া
আমার নিকট, নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বিদেশী সম্মানিত
অতিথির সহিত আলোচনায় রত বলিয়া প্রধানমন্ত্রী তাঁদের নাগালের
বাইরে। স্থতরাং আমাদের উপরই শিলা-রষ্ট হইতে লাগিল। কি
হইল । কেন পশ্চিম পাকিন্তানী মন্ত্রীরা পার্টিতে আসিলেন না । তাঁরা
নাকি এক্রোলে পদত্যাগ করিয়াছেন । প্রধানমন্ত্রী হয়ং পদত্যাগ করিয়াছেন । প্রধানমন্ত্রী হয়ং পদত্যাগ করিয়াছেন কিন্তুল কিংবা করিবেন কি
না । ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন। আসম অবশ্রতাবী বিপদের আশংকার
আমারও বৃত্ব কাঁপিতে ও পলা শুকাইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু অতি কঠে

### থাজনীতির সঞ্চাল বছর

সব গোপন করির' হাস্য-রসিকতা করিরা সাংবাদিকদেরে বুঝাইতে চাহিলাম তাঁরা যা শুনিরাছেন সব ভূল। তাঁরাও ছাড়িবার পাত্র নন। আমিও হারিবার পাত্র নই।

এমনি করিয়া অনেক রাত হইয়া গেল। আন্তে-আন্তে মেহমানরা এবং ফলে সাংবাদিকরাও চলিয়া গেলেন। থাকিলাম আমরা মাত্র পূর্ব-পাকিন্তানী দুইজন মন্ত্রী মিঃ দেলদার আহমদ ও আমি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রিলিপাল প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ আফতাব আহমদ খাঁ। আমাদের সাথে পরামর্শ করিবার জন্ম প্রধানমন্ত্রীর চেছারে নিয়া গেলেন। দরজা বন্ধ করিয়া তিনি আমাদেরে প্রেসিডেন্ট মির্যার একটি পত্র দেখাইলেন। তাতে প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান পার্টির অনাস্থার কথা জানাইয়া প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরামর্শ করিবার পর প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের পত্রের জবাব মুসাবিদা করিলেন। আমরা সকলে তাঁর সাথে একমত হইলাম। চিঠি টাইপ হইল। তাতে বলা হইল, প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্ট ডাকুন। পার্লামেন্টের মোকাবিলা না করিয়া প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিতে পারিবেন না। প্রেসিডেন্টের কাছে এই পত্র পাঠান হইল। সংবাদ-পত্রে প্রকাশের জন্মন্ত দেওরা হইল।

পরদিন রিপাবলিকান বন্ধুরা বলিলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর জবাবটা থবরের কাগবে দিয়া সর্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছেন; নইলে একটা আপোস-রফা হইতে পারিত। এখন আর তার সন্তাবনা নাই। কিছ আমরা বুকিলাম ওটা বাজে কথা। পশ্চিমারা জোট বাঁধিয়াছেন। কিছুতেই সহরাওয়াদী সাহেবের প্রাধান্য মানিবেন না। আমরা আভাস পাইয়াছিলাম আগের রাত্রেই। লিভার সত্য-সত্যই শুরমানী-দওলতানা গ্রুপের উপর ভ্রসা করিতেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীয় সাথে আলাপে বুকিলাম, তিনি গতরাত্রের ঐ চিঠির পরে সত্যসন্তাই প্রেসিডেন্টের কাছে পদত্যাগ-পত্র দিয়াছেন। এ সহছে বেশী ঘাটাঘাট করিতে আমাদেরে মানা করিলেন। আমাকে গোপনে বলিলেন, ঐ পদত্যাগ-পত্রে কিছু ক্ষতি হয় নাই। তেছু রিপাবলিকানদের মোকাবিলার প্রেসিডেন্টের হাত শক্ত করিবার ক্ষতই তিনি তা করিয়াছেন। তাঁর কথার বুকিলাম, প্রেসিডেন্ট তাঁকে

#### ওয়ারতি লস্ট

বুঝাইরাছেন, ঐ পদত্যার্গ-পত্ত গ্রহণ করা মানেই মুসলিম লীগকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহবান করা। মুসলিম লীগ মানেই গুরমানী দওলতানা। 'তোমরা বদি তাই চাও, আমি তাই করিব।' প্রেসিডেন্টের এই কথা শুনামাত্র রিপাবলিকানরা প্রেসিডেন্টকে এবং প্রয়োজন হইলে শহীদ সাহেবের মন্ত্রিসভা বজার রাখিবেন।

লিভারের যুক্তি ও পদ্বাটা আমার খুব না পসল না হইলেও আমি ওটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্ত দেখিলাম লিভার মির্যার এই আশাসে খুবই বিশ্বাস করিয়াছেন। এতটা বিশ্বাস করিয়াছেন যে তিনি ইতিমধ্যে পোর্ট ফলিও রদ-বদল করিবার চিন্তা, হয়ত বা, আলোচনাও শুরু করিয়াছেন। এমনকি আমাকে শিল্প-বাণিজ্যের বদলে ফাইন্যান্স দিলে কেমন হয়, তাও জিগ্গাসা করিলেন। লিভারের শিশুস্থলভ সরলতায় দুংখিত হইলাম। কিন্তু তাঁর আত্মবিশ্বাস দেখিয়া সাহসও পাইলাম। আমি জানিতাম পশ্চিমা সওদাগর-শিল্পতিদের ঘা কোথায়। বলিলাম: 'আপনার মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের জন্মু পোর্ট-ফলিও কেন আমি মন্ত্রিত্ব ত্যাগা করিতে পারি। সেজন্ম আপনি কোনও ভাবনা করিবেন না। কিন্তু কথা এই যে আমি ফাইন্যান্সের জানি কি?'লিভার তাঁর স্বাভাবিক জ্বুতি-কটু কিন্তু ধারাল রসিকতায় বলিলেন: 'ওহো, যেন মন্ত্রিত্ব নিবার আগে তুমি শিল্প-বাণিজ্যের একটা এক্সপার্ট ছিলে। মাথায় পড়িলে সবই তুমি পারিবে। তাছাড়া আমি আছি ত।'

ধরিয়া নিলাম পোর্টফলিও রদ-বদলের শর্তে লিডার ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকানদের সাথে রফা করিয়াই ফেলিয়াছেন।
খুশীই হইলাম। যে কোনও মূল্যে আগামী ইলেকশন পর্যন্ত শহীদ
মন্ত্রিসভার টিকিয়া থাকা দরকার। সেই দরকার মন্ত্রিসভায় থাকিয়া
ইলেকশনে স্থবিধা করিবার উদ্দেশ্যে নয়। কারণ সে রকম স্থবিধায়
আমি কোনও দিনই বিশাসী ছিলাম না। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের
অবস্বা দেখিয়া আরও অনেকের সে বিশাস বদলাইয়াছে। তবু যে

# রাজনীতির পঞ্চাদ বছর

আমি সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত শহীদ মন্ত্রিসভার স্থারিত্ব সারা অন্তর দিরা কামনা করিতাম, তা শুধু নির্বাচন-প্রথার ক্রন্থ ৷ অনেক কটে আমরা বৃক্ত-নির্বাচন-প্রথার আইনটি পাশ করিয়াছি ৷ শহীদ মন্ত্রিসভার পতনের সাথে-সাথে বৃক্ত-নির্বাচন-প্রথা বাতিল হইবে, এ সম্পর্কে আমার আশংকার মধ্যে কোনও ফাঁক ছিল না ।

কিন্তু আমার আশংকাই সত্যে পরিণত হইল সন্ধ্যার দিকে। প্রেসিডেণ্টের দফতর হইতে পত্র স্ আসিল ভিনি প্রধানমন্ত্রী শহীদ সাহেবের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং নয়া মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত আগের মতই কাজ চালাইরা বাইতে বলিয়াছেন। লিডার চিরকালের 'অসংশোধনীয়' আশাবাদী। মির্বা তাঁর সাথে চালাকি করিতেছেন এটা তিনি তখনও বিশ্বাস করিলেন না। করিলেও আমাদেরে ব্লানিতে দিলেন না। বিশেষতঃ চুক্রিগড়-দওলতানা সকালে-বিকালে সাথে যোগাযোগ করিয়া তাঁর মনের ধারণা আরও দৃঢ় করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ এক সন্ধ্যায় দিভার আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। চুন্দ্রিগড় ও দওলতানা আসিবার কথা। বুঝিলাম, লিডার নাহক আশা করিতেছেন না। সন্ধ্যা আসিল, গেল। রাতও আসিল। কিন্ত চুক্রিগড়-দওলতানা আসিলেন না। অগত্যা লিডারই টেলিফোন করিলেন। করেকবার। শেষে বখন তাঁদেরে পাওরা গেল, তখন তাঁরা বলিলেন, এই আসিতেছেন। আশা করিলাম নিজেদের মধ্যে কথা একদম ফাইনাল করিরাই আসিতেছেন। ভালই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা আসিলেন না। বোধ হর পরের দিনের কথা বলিলেন। লিডার आगारक वनिरमनः 'आक वाल, काम भवत पित ।'

লিভার আর খবর দিলেন না। তবু প্রতিদিনই বাইতে থাকিলাম।
প্রধানমন্ত্রীর অনেকখলি দফতর। তাছাড়া প্রায় সব দফতরের কতকখলি
ফাইলে প্রধানমন্ত্রীর 'এপ্রুভাল' দরকার। সেগুলিও জমিরাছিল। প্রধানমন্ত্রী সে সব ফাইলের গাদা লইরা বসিলেন। আমি ব্যাপার অনুমান
ক্রিলাম। তাছাড়া লিভারও বলিলেনঃ 'ফাইল জমা থাকিলে
ভিসপোব-অব ক্রিয়া কেল।' এসব ইশারা বুবিতে বেদী আক্রেমন্স-লাগে

#### ওযারতি লস্ট

না। কিছ আমার ফাইল বড়-একটা জমা হইত না। সাধ্যমত ঠিক সময়ে ফাইল ডিসপোষ-অব করা আমার অভ্যাস। একরপ বাতিকও বলিতে পারেন। মুব্তাকী নমাষী মানুষ ষেমন নমাষের ওয়াক্ত, হইলে নমাষ না পড়া পর্যন্ত একটা বেচারনি বোধ করেন, আমার ছিল তেমনি অভ্যাস। ফাইল পড়িয়া থাকিলে আমার গায় ষেন স্ড়-স্ড়ে লাগিত। কোনও অফিসার যদি বলিতেনঃ 'সার, আমার ফাইলটা আজও আপনার টেবিলে পড়িয়া আছে,' তবে আমি লক্ষা পাইতাম। আমার দুইজন প্রাইভেট সেকেটারি ছিলেন, দুই দফতরের জন্ম। দুই জনই পুরান অভিজ্ঞ ও অফিসার শ্রেণীর দক্ষ সেকেটারি ছিলেন। তাঁরা তংপরতার সংগে বিভাগীর প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই যেন ধার-তাঁর দফতরের ফাইল ডিসপোয করাইতেন। ফেলিয়া রাখার উপায় ছিল না। টুওরে থাকিবার সময়ও রাত্রে এবং টেন-শ্রমণের সময় সেলুনে এবা ফাইল নিয়া হাযির।

কাজেই প্রধানমন্ত্রীর ইশারার উত্তরে আমি বিশেষ ব্যস্ত হইলাম না। তবু কয়দিন নিয়মিত সময়ের বেশী সময় কাজ করিতে লাগিলাম।

# वाराहँमा व्यक्षात्र

# ঘন্ঘটা

# (১) পার্টি-ফণ্ডের কেম্পেইন শুরু

শেষ পর্যন্ত ১৮ই অক্টোবর (১৯৫৭) ১৪ জন মন্ত্রীর চুল্রিগড়-মন্ত্রিসভাগিঠি হইল। আমরা বিদার নিলাম। বিদারের আগে লিভার একটা প্রেস-কনফারেল করিলেন। আমাদের যাওয়ার কথা নয়। তবু আমরা দুই-একজন গেলাম। কনফারেলের কাজ আগেই শুরু হইয়া গিয়াছিল। দেখিলাম, রিপোর্টাররা শহীদ সাহেবকে নানারূপ প্রন্ন করিতেছেন। শহীদ সাহেব ক্ষিয়া জবাব দিতেছেন। তিনি মন্ত্রিছের তোয়াকা করেন না; বড় একটা আদর্শের জন্মই তাঁর মন্ত্রিছ স্থাক্রিফাইস করিতে হইয়াছে ঃ এসব কথা তিনি খুব জ্যোরের সংগেই যুক্তিতর্ক দিয়া বুঝাইলেন। আমি খুনী হইলাম।

কোনও কোনও সাংবাদিক বন্ধু আমাকে জানাইলেন : 'মনিং নিউয়ে'র রিপোর্টার আমার বিক্ষমে গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। ঐ রিপোর্টার বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীকে প্রন্ন করিয়াছেন : তাঁর বাণিজ্য মন্ত্রী লাইসেঙ্গ-পারমিট বিতরণ করিয়া চার কোটি টাকা পার্টি-ফণ্ড তুলিয়াছেন. একথা তিনি অবগত আছেন কি না? আমি স্বাভাবিক কৌতুহলে বন্ধুদেরে জিগ্গাসা করিলাম : 'শহীদ সাহেব কি জবাব দিলেন?' বন্ধুরা বলিলেন : 'বিদারী প্রধানমন্ত্রী ধীর কঠে জবাব দিয়াছেন : 'আপনার কাছেই আজ সর্বপ্রথম এই কথা শুনিলাম।'

পরদিন 'মনিং'নিউবে' ঐ প্রস্নোত্তর ছাপা হইল। শুধু তাই নর। বাণিজ্য দফতরে আমার উত্তরাধিকারী মন্ত্রী মিঃ ফয়লুর রহমান মন্ত্রি গ্রহণ করিয়াই একটি প্রেস-কনফারেল করিলেন। অন্তান্ত কথার মধ্যে তিনিও ঐ চার কোটি-ফও তোলার অভিবোগের পুনক্তরেণ করিলেন। ভবে তিনি সোজাত্মজি কেন্দ্রীর বাণিজ্য মন্ত্রী না বলিরা 'আওরামী লীগ মন্ত্রীরা' বলিলেন। আমি তখনও সরকারী মন্ত্রি-ডবনেই আছি।
ফ্যলুর রহমান সাহেব তখনও নিজের বাড়িতেই আছেন। আমি
কাগ্যটা পড়িরাই তাঁকে ফোন করিলাম। লাইসেন্স বিতরণে আমার
প্রবৃতিত নয়া কানুনে, এবং আই সি এর সাহায্যের, সব লাইসেন্স
বিভরণের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের, এসব কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন ঃ
ভোই, আমি সব কথা জানি। আপনে মনে কিছু করিবেন না।
আমি বাণিজ্য দফতরে আগেও মন্ত্রিত্ব করিয়াছি। আপনার বিরুদ্ধে
আমি কিছু বলিতে পারি না। বলিও নাই। শুধু প্রাদেশিক মন্ত্রীরে
একটু খোঁচা দিয়া রাখিলাম।'

আমি বন্ধুবরের রসিকতার জবাবে রসিকতা করিয়াই বলিলাম ঃ
'থোঁচার টার্গেট আপনার যেই থাকুক, ওটা কিন্তু লাগিয়াছে সাহাযাদাতাদের গায়। কারণ লাইসেল-প্রাপকরা তাঁদেরই বাছাই-করা লোক।'
জবাবে ফ্যলুর রহমান সাহেব শুধু বলিলেনঃ 'ভাই নাকি? এটা ত
জানিতাম না।' আমি গভীরভাবে বলিলামঃ 'ফাইল-পত্র দেখুন।
এবং প্যশ্ন ক্রিয়ার করিয়া একটা বিশ্বতি দিন।' টেলিফোন রাখিয়া
দিলাম।

করাচির কাগ্যশুলির বেশীর ভাগই এ ব্যাপারটা লইয়া রোজ আওয়ামী লীগ পার্টর ও ব্যক্তিগতভাবে আমার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রপাগ্যাগু চালাইয়া যাইতে লাগিল। ফ্যলুর রহমান সাহেব 'প্যিশন ক্লিয়ার' করিয়া কোনও বিরতি দিলেন না। আমি অগত্যা লিডারের অনুমতি চাহিলাম 'মনিং নিউযের' বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করিতে। আমার বিরুদ্ধে 'মনিং নিউযের' আকোশ আছে, একথাও তাঁকে বলিলাম। ঘটনাটা এই ঃ নিউয প্রিণ্ট কনট্রোলার শিল্প-দফতরের অধীন। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রায় সব কয়টা দৈনিকের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কোনও-কোনও দৈনিকের পক্ষে আমার কাছে নালিশ করা হইল যে নিউয প্রিণ্টের ব্যাপারে তাঁরা স্থবিচার পান না। অভিট বুরোর রিপোট মোতাবেক প্রচার-সংখা অনুসারে সবাই কাগ্য পান, এটাই ছিল আমার বিশ্বাস। এ দের অভিযোগে কাজেই নিউয প্রিণ্ট কনট্রোলারের রিপোট তলব করিলাম। তাঁর

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

রিপোর্টের সমর্থনে কনটোলার মিঃ আবদুল আঘিষ আমার নিকট কাগয-পত্র দাখিল করিলেন। আমি ঐসব কাগ্য-পত্র দেখিয়া প্রয়োজন-মত প্রতিকার করিলাম। কিন্তু ঐসব কাগ্য-পত্র দেখিতে-দেখিতে একটা 'কেঁচু খুঁড়িতে সাপ' দেখার ব্যাপার ঘটনা গেল। দেখিলাম, কত পৃষ্ঠার কাগষ, শুধু তাই দেখিয়া নিউষপ্রিণ্টের কোটা ঠিক করা হয়। 'ডন', 'পাকিন্তান টাইম্স্', 'পাকিন্তান অব্যারভার', 'আজাদ' 'ইত্তেফাক' র্থমনিং নিউয়' সবারই এক হিসাব। আমি কনট্রোলারকে বলিলাম ঃ ¹এটা কি আপনার বিবেচনায় আসে নাই যে অক্স সব কাগ্যই **ডবল**-ডিমাই; একমাত্র 'মনিং-নিউযই' ডবল ক্রাউন ? ডবল-ডিমাই ও ডবল ক্রাউনে কত তফাং আপনি জানেন?' কনট্রোলার ভূল স্বীকার করিলেন। হিসাবে 'মনিং নিউষের' কোটা অনেক কমিরা গেল। এতদিন যে 'মনিং নিউয' অতিরিক্ত নিউষ প্রিণ্ট নিয়াছে, তার বাবহার কিভাবে হইয়াছে, এর মধ্যে বন্দাতি আছে কি না, থাকিলে বন্দাতিটা কার, এসৰ কথা স্বভাবতঃই আসিল। শেষ পর্যন্ত 'মনিং নিউয়ে'র কিছু হইল না উপরের তলার ধরাধরিতে। কিন্তু কোটার বাড়তিটা তার আর থাকিল না। এই বাড়তি কাগ্য দিয়া তারা এতদিন কি করিত, তা আল্লাই জানেন। কিন্তু এটা কমিরা যাওয়ায় আমি যেন তাদের कानी पृण्यन रहेशा शालाय। मालिकरपत्र पृण्यन रहेवात कात्रण त्या ষার। কিন্ত জার্নালিস্টদের দুশ্মন কেন হইলাম, ত। বৃকিতে আমার অনেক দিন লাগিয়াছিল।

ষা হেকে, লিডারকে এসব কথা বলিবার পরে তিনি হাসিয়া বলিলেন : আইনের দিক হইতে বলিতে গেলে তোমার মামলা খুবই ভাল। কিন্ত তুমি রাজনীতিক। রাজনীতিককে এমন পাতলা-চামড়া হইলে চলে না। দুর্নীতির অভিযোগ কোন্ নেতার বিরুদ্ধে না হইয়াছে ? বিদেশের জর্জ ওয়াশিংটন, লিংকনের কথা বাদ দিলেও এ দেশেরও গাছী-জিলা-সি- আরু দাস্-স্ভাষচল্র-ফ্যলুল হক এমনকি তোমার নেতা এই স্থহরাওয়াদী পর্যন্ত কে রেহাই পাইয়াছেন ? কে কবে গিয়াছেন শ্রানহানির মামলা করিতে ? কেউ যান নাই।' একটু থামিরা একটা

# ঘনঘটা

অট্রাহাসি দিয়া বলিলেন: 'হাঁ, পূর্ব বাংলার এক নেতা মানহানির মামলা করিয়াছেন। জিতিয়াছেনও। তুমি যদি আমাদের স্বাইকে ছাড়িয়া তাঁর অনুকরণ করিতে চাও, যাও তবে মামলা কর গিয়া।'

মামলা করার উৎসাহ পানি হইরা গেল । তার বদলে একটা লম্বা বিরতি দিলাম। যে 'মনিং নিউয়ে'র অভিযোগের জবাবে ঐ বিরতি, সেই কাগ্যটি ছাড়া আর সব কাগ্যই মোটামুটি আমার বিরতি ছাপাইলেন। করাচির 'ডন' ও ঢাকার 'ইত্তেফাক' আমার পূরা বিরতি ছাপিরা আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বাঁধিলেন।

# (২) আসল মতলব ফাঁস

এদিকে নরা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চুক্রিগড় তাঁর প্রথম বেতার ভাষণেই যুক্ত-নির্বাচনের বদলে পৃথক-নির্বাচন পুনঃপ্রবর্তনের সংকল্প ঘোষণা করিলেন। এই বেতার ভাষণে তিনি দুইটি দাবি করিলেন। এক, মুহতারেমা মিস ফাতেমা জিলা চুক্রিগড়-মন্ত্রিসভাকে সমর্থন দিয়াছেন। দুই, রিপাবলিকান পার্টি পৃথক-নির্বাচনে সন্মত হইয়াছে।

মৃহতারেমা মিস ফাতেমা জিলা পরের দিনই এক বিরতি দিয়া মিঃ চুল্রিগড়ের দাবি অস্বীকার করিলেন। ফলে মিঃ চুল্রিগড়ের দুইটা লোকসান হইল। প্রথমতঃ তিনি ব্যক্তিগত ভাবে অসত্যবাদী প্রমাণিত হইলেন। বিতীয়তঃ তাঁর মন্ত্রিসভার নৈতিক শক্তি অনেকখানি কমিয়া গেল।

রিপাবলিকানদের অনেকেই আসলে মুসলিম লীগার। স্থতরাং তাঁরা পৃথক-নির্বাচনে সম্মত হইয়াছেন শুনিয়া বিন্মিত হইলাম না। কিন্ত ডাঃ খান সাহেব প্রভৃতি কতিপয় নেতাকে আমি নীতিগত-ভাবেই যুক্ত-নির্বাচনের সমর্থক বলিয়া জানিতাম। তিনিও পৃথক নির্বাচনে সম্মত হইয়াছেন এটা বিশ্বাস করিলাম না। ঢাকা হইতে মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী খবরের কাগ্যে বিশ্বতি দিয়া চুল্রিগড়-মন্বিসভাকে সমর্থন করিলেন। কিন্ত সংগে-সংগেই যুক্ত-নির্বাচন-প্রথা বজায় রাখিবার অনুরোধও তিনি করিলেন। নয়া মন্ত্রীদের মধ্যে আমি বাছিয়া-বাছিয়া সৈয়দ আমঞ্জাদ আলী, মিয়া যাফর শাহ, আবদুল লতিফ বিশ্বাস প্রভৃতিকে এ ব্যাপারে

জিগ্গাসাবাদও করিলাম। আকার-ইংগিতে ক্যান্ভাসও করিলাম। ভরসাও তাঁরা মোটামুটি দিলেন। চুল্রিগড়-মন্ত্রিসভার প্রথম কেবিনেট বৈঠকে যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার বদলে পৃথক-নির্বাচন চালু করিবার প্রস্তাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হইতে পারে নাই, এ সংবাদ পড়িয়া কতকটা আশ্বন্তও হইলাম।

শাসনতদ্বের বিধান অনুসারে আইন-পরিষদের আগামী বৈঠক ঢাকার হইতে বাধা। সেই বৈঠকে যুক্ত-নির্বাচন-প্রথাকে বাঁচাইয়া রাথার শেষ চেষ্টা করিব ভাবিতেছিলাম। এমন সময় মদ্রিসভা ঠিক করিলেন যে নবেম্বর মাসেই নির্বাচন-প্রথা বদলাইবার জন্ম পরিষদের একটা বৈঠক তাঁরা করাচিতেই করিবেন। আমরা বিপদ গণিলাম। কিন্তু চেষ্টা ছাড়িলাম না।

# (৩) আত্মঘাতী পর-নিন্দা

এদিকে ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজিয়া উঠিল। আমরা শক্রদের বিরুদ্ধে কিছু না করিলেও স্বয়ং এইড-দাতারা মাঠে নামিলেন। বাণিজ্ঞানমন্ত্রী মিঃ ফবলুর রহমানের বিরতিতে বলা হইয়াছিল : 'আই. সি. এ. এইড বাবত লাইসেন্স বিতরণে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে।' পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মিঃ ল্যাংলি এক বিরতিতে বলিলেন : 'বাণিজ্ঞা-মন্ত্রীর এই অভিযোগ শুরুতর। ইহা কার্যতঃ মাকিন অফিসারদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানে নয়া-শিল্প বাবত লাইসেন্স বিতরণের জন্ম যে সব শিল্প ও তার দরখান্তকারী নির্বাচন করা হইয়াছে, তা করিয়াছেন আই. সি. এ. র প্রেরিত প্রজেক্ট লিডারগণ নিজেরা। এ অবস্থার ঐ নির্বাচনে যদি কোনও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তবে আই. সি. এ. র অফিসাররাই করিয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা মাকিন সরকারের কর্তবা। সে অনুসন্ধান হওয়া সাপেক্ষে আই. সি. এ. এইড দেওয়া স্থগিত রাখিবার জন্ম আমার সরকারকে স্থপারিশ করিয়া আমি তারবার্তা পাঠাইলাম।'

চুল্লিগড়-মহিসভা ব্যস্তভার সংগে তড়িংগতিতে এক বিশেষ বরুরী

বৈঠকে মিলিত হইলেন। মিঃ ল্যাংলিকে অনেক প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা হইল। প্রস্তাবে বলা হইল ঃ 'আই. সি. এ. অফিসারদের বিরুদ্ধে বিশুমাত্র অভিযোগ করিবার ইচ্ছা ক্ষুণাক্ষরেও বাণিজ্য-মন্ত্রীর ছিল না। তিনি শুধু আওয়ামী লীগ-নেতাদেরে দোষী করিতে চাহিয়াছিলেন। তবু যদি আই. সি. এ. অফিসাররা ও মিঃ ল্যাংলি মনক্ষুর হইয়া থাকেন, তবে মন্ত্রিসভা সেজক্য দৃঃখ প্রকাশ করিতেছেন। মিঃ ল্যাংলি যেন তাঁর অ্পারিশ প্রত্যাহার করিয়া এইড বজায় রাথেন।'

কিন্তু মার্কিন সরকার তাঁদের সিদ্ধান্ত বদলাইলেন না। চুল্রিগড় মন্ত্রিসভা শেষ পর্যন্ত উক্ত 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারি এইড'কে 'কমোডিটি এইড' এ রূপান্তরিত করিতে রাষী হইয়া মার্কিন সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠাই-লেন। তবু মার্কিন সরকার সেই পাঁচ কোটি টাকার সাহায্য দিতে রাষী হইলেন না। বরঞ্জ উহা চুড়ান্ডরূপে বাতিল ঘোষণা করিলেন। কিছ মার্কিন সরকার যদি রাষী হইতেনও তথাপি শিল্পোর্ময়নের দিক হইতে উক্ত এইড মূলাহীন ও অবাস্তর হইত। চুক্রিগড় মন্ত্রিসভা অবশ্য ভরশা দিয়াছিলেন যে পাকিস্তানের নিজস্ব অজিত বিদেশী-মুদ্রা হইতে পূর্ব-পাকিস্তানের পরিকল্পিত শিল্পগুলি স্থাপন করিবেন। কিন্তু কেউ তাতে বিশাস করে নাই। মুখ ও মন্ত্রিত্ব রক্ষার জগ্য ওটাকে তাঁদের ভাওতা মনে করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত ওটা ভাওতাই প্রমাণিত হইল। পূর্ব-পাকিস্তানে ৫৮টি নয়া-শিল্প প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা পূর্ব-পাক সরকার করিয়াছিলেন, তা আর কার্যকরী করা হইল না। প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের বিশেষ সাহস ও উদ্যোগে পূর্ব-পাকিস্তানের নিজস্ব কোটা হইতে বিদেশী মুদ্রা দিয়া উক্ত ৫৮টি শিল্পের মধ্যে মাত্র ৩।৪টি স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছিল। প্রতিপক্ষীয় রাজনীতিক নেতাদের ও পার্টির বিরুদ্ধে প্রপাগ্যাতা করিতে গিয়া দায়িছশীল ব্যক্তির অসাবধান উজির ফলে দেশের কি অনিষ্ট হইতে পারে, এই ঘটনাটি তার প্রমাণ স্বরূপ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পুরপনেয় হইয়া থাকিবে।

(৪) নিৰ্বাচনে বাধা

পূর্ব-পাকিন্তানের এই সর্বনাশ করিবার পর চুল্রিগড়-সরকার গোটা পাকিন্তানের সর্বনাশ করার কাজে হাত দিলেন। প্রধানতঃ যুক্ত-নির্বাচন-প্রথা বাতিল করিয়া পুনরায় পৃথক নির্বাচন-প্রথার প্রবর্তনের যিকির তুলিরাই মুসলিম লীগ-নেতারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াই তাঁরা নির্বাচন-প্রথা সংশোধনী বিল ও নির্বাচনী আইন সংশোধনী বিল রচনা করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বয়কর অসাধারণ অদ্রদ্দিতার (অথবা দ্রদ্দিতার?) দরুণই এটা তাঁরা করিতে পারিলেন। তাঁরা ভুলিয়া গেলেনঃ

- (১) ভোটার লিস্ট সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নতুন করিয়া রচনা করিতে হইবে।
  - (২) হিন্দু-মুসলিম আসনের হার ও সংখ্যা নির্ধারণ করিতে হইবে।
- (৩) হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যার জন্ম ১৯৫১ সালের আদমশুমারির উপর নির্ভর করিলে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের উপর সাংঘাতিক অবিচার করা হইবে। কারণ ঐ আদমশুমারির পরে এই সাত বছরে বহু হিন্দু পাকিস্তান ছাড়িয়া গিয়াছে।
- (৪) অতএব নতুন করিয়া আদমশুমারির দরকার হইবে; অথবা ১৯৬১ সালের আদমশুমারি-তক অপেক্ষা করিতে হইবে।
  - (৫) সাধারণ নির্বাচন পাঁচ বছরের জন্ম পিছাইয়' দিতে হইবে।

আমরা বলিলাম বটে এটা মুসলিম লীগ-নেতাদের অদ্রদশিতা; কিন্তু
অনেক বৃদ্ধিমান লোক বলিলেন এটা তাঁদের দ্রদশিতা। কারণ সাধারণ
নির্বাচন পিছাইরা দেওয়াই বৃদ্ধিমান লোকদের উদ্দেশ। তাঁদের কথা সত্য
হইতে পারে। মুসলিম লীগ নেতারা নির্বাচনকে ভয় পান, সেটা তাঁরো
অতীতে বহুবার প্রমাণ করিয়াছেন। পূর্ব-পাকিস্তানে ৩৬টি উপ-নির্বাচন
আটকাইরা রাখিয়াছিলেন। নয় বছর তাঁরা শাসনতম্ব রচনা আটকাইয়া
রাখিয়াছিলেন। ৬৪ সালের পূর্ব-বাংলার সাধারণ নির্বাচনের ঘা তথনও
শৃকায় নাই। এটা ত মুসলিম লীগ নেতাদের নিজেদের ভাব-গতিক।

#### ঘনঘটা

তার সংগে যোগ দিরাছিলেন প্রেসিডেণ্ট ইম্বান্দর মির্যা। সাধারণ নির্বাচনের সাথে-সাথেই তাঁর আয়ু শেষ হইবে, এ আশংকা তাঁকে ভীষণ-ক্সপে পাইয়া বসিয়াছিল।

(৫) চুন্দ্রিগড়-মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

এসব কারণে চুল্রিগড়-মন্ত্রিসভা পূর্ব-পাকিস্তানের মেজরিটি মেম্বরদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন। প্রেসিডেন্ট মির্যা প্রাণপণ চেটা সত্তেও ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে ও প্রভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের রিপাবলিকান দলে ভাংগন ধরাইতে পারিলেন না। ফলে চুল্রিগড়-মন্ত্রিসভার বিলগুলি বিলে পড়িল। তাঁরা কেন্দ্রীয় আইন-সভায় মেজরিটি করিতে পারিলেন না। অনেক তিলামিছি করিয়া শেষ পর্যন্ত ১১ই ডিসেম্বর আইন পরিষদের বৈঠক দিলেন। কিন্তু নিশ্চিত পরাক্ষয় জানিয়া তার আগেই পদত্যাগ করিলেন।

আমাদের নেতা শহীদ সাহেব একমাত্র যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার সাধারণ নির্বাচন দেওরার শর্তে রিপাবলিকান মন্ত্রিসভা গঠনের অফার দিলেন। আমাদের করেকজনকে দিরা রিপাবলিকান নেতাদেরে আশাস দেওরাইলেন। জনাব আতাউর রহমান, মুজিবুর রহমান ও আমি বিনা-মন্ত্রিষ্কে শুধু যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার অবিলয়ে সাধারণ নির্বাচন করার শর্তে রিপাবলিকান মন্ত্রিসভা সমর্থন করিতে সম্মত হইলাম। যুক্ত-নির্বাচন-বাদী পূর্ব পাকিস্তানী অক্ত যে কোনও ব্যক্তি বা দলকে মন্ত্রিসভার নিতে আমাদের আপত্তি নাই, তাও জানাইরা দিলাম। শুধু আমরা আওরামী লীগের কেট মন্ত্রিছ নিব না এই কথার আমরা দৃঢ় থাকিলাম।

তাই হইল। ফিরোয খাঁ-মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। তাঁরা তাঁদের ওয়াদা রক্ষাও করিলেন। সর্বদলীয় সন্দিলনীর বৈঠক ডাকিয়া প্রধানমন্ত্রী ফিরোয খাঁ নুন ১ ৬৯ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের ছড়ান্ড দিন-তারিখ ঘোষণা করিলেন।

(৬) আওয়ামী লীগে গৃহ-বিবাদ

মন্ত্রিত্ব যাওরার পর আমার যথারীতি বরাবরের কর্মস্থল ও ওকালতির জারগা মরমনসিংহে ফিরিয়া যাওরারই কথা। ইতিমধ্যে করাচি ত্যাগ্য

করিয়া ময়য়নসিংহে যাওয়ার পথে ভায়রা-ভাই থোলকার আবদুল হামিদ এম এল এ. র মধ্যস্বতায় কয়েকদিনের জন্ম জনাব কে. জি. আহমদ সাহেবের আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়া ঢাকায় থাকিয়া শেলাম। প্রধানমন্ত্রী বন্ধুবর আতাউর রহমান খাঁ ও অন্যান্ম বন্ধুরা আমাকে ময়য়নসিংহের বদলে ঢাকায় থাকিতে এবং হাইকোটে প্রাাকটিস করিতে অনুরোধ করিলেন। লিভারও ঐ একই পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও বলিলেন রাজনৈতিক প্রয়োজনেও আমাকে ময়য়নসিংহের চেয়ে ঢাকায় থাকিতে হইবে। কিন্তু সবার উপরে কাজ করিল নিজের অহমিকা। এর হাত হইতে বোধ হয় কোনও সাধারণ মানুষই রক্ষা পায় না। এই অহমিকা আমাকে বলিলঃ বড়-বড় সব নেতাই ত রাজধানীতে থাকেন। তুমি কেন রাজধানীতে থাকিবে না? তুমি ত এখন আর একটা জেলায় নেতামাত্র নও।' স্থতরাং আর চিন্তা-ভাবনার কিছু নাই। ঢাকাই ঠিক হইল। বাড়ি ভাড়া করিলাম। লাইরেরি য়য়মনসিংহ হইতে ঢাকায় লাইয়া আসিলাম।

কিন্ত ওকালতি শুরু করা সন্তব হইল না। প্রথম কয়িদিন হাইকোটে
যাতায়াত করিয়াই কয়েকটা বিফ পাইলাম। আলীপুরে প্রাকটিস
করিবার সময় বাঁরা আমার জুনিয়র ছিলেন তাঁরা অনেকেই ইতিমধ্যে
প্রাকটিসের দিক দিরা আমার সিনিয়র হইয়া গিয়াছেন। তবু বয়সে
আমি তাঁদের অনেক বড় বলিয়া, একটা এয়-মিনিস্টার বলিয়া এবং
সন্তবতঃ বিচারপতিদের অনেকেই আমারে 'সম্মান' করেন বলিয়া ওঁদের
দুই একজন আমাকে সিনিয়র এন্গেজ করিলেন। কিন্তু অয়দিন মধ্যেই
আমাদের পার্টি রাজনীতিতে, কাজেই মন্তিসভায়, এফন ঝামেলা বাঁধিয়া
গেল যে আমি দিনরাত তাতে বাস্ত হইয়া পড়িলাম। আমার
বাসা চিকাশ ঘণ্টার রাজনীতিক আখড়ায় পরিণত হইল। মওজেল ও
জুনিয়রয়া তুকিতেই পারেন না। বেশ কয়টা এডজোন'মেণ্ট নিয়া অবশেষে
বিফ ও বায়নার টাকা ফেরত দিলাম। লিডার বলিলেন, আগামী
নির্বাচনের আগে ওকালতির আশা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। শুধু
ক্রপায় নয়, কাজেও তিনি নিজে তাই করিলেন। ঢাকাকেই তিনি তাঁর

প্রধান বাসস্থান বানাইলেন। কাজেই আমিও ওকালতির আশা আপাততঃ ত্যাগ করিলাম। কয়েকটা বাই-ইলেকশন ছিল। আমরা তাই লইয়া বাস্ত হইলাম। সব-কয়টা বাই-ইলেকশনেই আমরা জিতিলাম।

কিন্ত ইতিমধ্যে গৃহ-বিবাদের অশান্তি আমাদেরে পাইয়া বসিয়াছিল। আতাউর রহমান সাহেব ও মুজিবুর রহমান সাহেবের মধ্যে ব্যাপারটা বাজিগত পর্যায়ে নামিয়া পড়িয়াছিল। দুইজনই আদর্শবাদী দেশ-প্রেমিক। দুই-এর দক্ষ পরিচালনায় আওয়ামী লীগ-মদ্রিসভা এক বছরে অনেক ভাল কান্ধ করিয়াছে। ফেঞ্গঞ্জ সার কারখানা, ওয়াপদা, আই-ডবলিউ-টি-এ, ফিলা কর্পোরেশন, জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন ইত্যাদি নয়া-নয়া শির ও সংস্থা স্থাপন এবং খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড, কাপতাই পানি-বিদ্যুৎ এই ধরনের আরদ্ধ স্কিমগুলি ত্বাত্তিত করণ, বর্ধমান হাউসে আইন-মাফিক বাংলা একাডেমি স্থাপন ইত্যাদি গঠনমূলক কাজ তাঁরা করিয়াছেন। কিন্ত তার চেয়ে বড় কথা ই<sup>®</sup>হাদের পার্লামেণ্টারি সদাচার। নিবিচারে সমস্ত রাজ-বশীর মুক্তিদান, নিরাপত্তা আইন সমূহ বাতিল করণ, নিয়মিতভাবে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান, নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করার উদ্দেশ্যে অফিসারদিগকে কঠোরভাবে রাজনীতিমুক্ত রাখা, নির্ধারিত সময়ে আইন-পরিষদের বৈঠক ডাকা, বিনা-বাজেট-মন্যুরিতে খরচ না করা, ইত্যাদি সকল ব্যাপারে আদর্শ গণতাদ্রিক সরকারের উপযোগী কাব্দ কবিয়াছেন।

এই সর্বাংগীন সদাচারের মধ্যে চাঁদের কলংকের মতই ছিল আতাউর রহমান-মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত বিরোধ। এই বিরোধের সবটুকুই ব্যক্তিগত ছিল না, অনেকথানিই ছিল নীতিগত। কিন্তু কতটা নীতিগত আর কতটা ব্যক্তিগত, তা নিশ্চয় করিয়া বলা এখন সন্তব নয়, তখনও ছিল না। ১৯৫৪ সালের যুক্তফটের ঐতিহাসিক বিজয়কে নট করিয়া দেওয়ার জয় অনেকেই দায়ী ছিলেন। কতকগুলি নীতিগত বিরোধও দায়ী ছিল। কিন্তু স্বার চেয়ে বেশী ও আশু দায়ী ছিল মুজিবুর রহমানের একগুয়েম। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তফট ভাংগিয়া দেওয়ার মূলেও ছিল মুজিবুর রহমানের কার্য-কলাপ। মুজিবুর রহমানের নিজের কথা ছিল এই

বে ঐ পাঁচমিশালী আদর্শহীন ম্যারেজ-অব-কনভিনিয়েশ বুজফ্রণ্ট ভাংগিয়া আওয়ামী লীগকে প্রকৃত গণ-প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাঁচাইয়া তিনি ভালই করিয়াছেন। পক্ষাভরে অনেকের মত, আমার নিজেরও, যুক্তফ্রণ্ট ভাংগিয়া তিনি পূর্ব-বাংলার বিপুল ক্ষতি করিয়াছেন। এপক্ষে-ওপক্ষে বলিবার কথাও অনেক আছে। বলিবার অনেক লোকও আছেন। কিন্তু শেষ কথা এই যে যুক্তফ্রণ্ট ভাংগা বদি দোষের হইয়া থাকে তবে সে দোষের জ্যু মুজিবুর রহমানই প্রধান দায়ী। প্রায় সব দোষই তাঁর। আর ওটা যদি প্রশংসার কাজ হইয়া থাকে তবে সমন্ত প্রশংসা মুজিবুর রহমানের। তবে যুক্তফ্রণ্টের বিরোধের স্থযোগ লইয়া পরাজিত কেন্দ্রীয় মিরিসভা যে পূর্ব-বাংলার উপর গবর্নরী শাসন প্রবর্তন করিয়াছিলেন, যুক্তফ্রণ্ট ভাংগার ফলে যে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্তে পূর্ব-বাংলার দাবিদাওয়া গৃহীত হইতে পারে নাই, এবং সেই হইতে ১৯৫৮ সালে দেশের চরম দুর্দেব আসা পর্যন্ত সমন্ত ঘটনাকে যে যুক্তফ্রণ্ট ভাংগার বিষময় পরিণাম বলা যায়, এটা দল-মত-নিবিশেষে প্রায় সবাই স্বীকার করিয়া থাকেন। তবু এর বিচারের জন্য ইতিহাসের রায়ের অপেক্ষা করিতে হইবে।

# (৭) শিডারের দূরদর্শিতা

কিন্ত ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিডার যথন আমাকে আতাউর রহমান-মুজিবর রহমান বিরোধের কারণ নির্ণয় ও প্রতিকার নির্দেশ করিতে আদেশ করেন, তথন একমাস পরের চরম বিপদের কথা করনাও করিতে পারি নাই। তথাপি মুজিবুর রহমানের কাজ-কর্ম আমার ভাল লাগিতেছিল না। তাঁর প্রতিষ্ঠান-প্রীতি আসলে নিজের প্রাধান্ত-প্রীতি বলিয়া আমার সম্পেহ হইতেছিল। আমার নিজেরও এ ব্যাপারে অভিবাগ ছিল। কেল্লে আমাদের মন্ত্রিম্ব যাওয়ার পরে লিডার প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের দিকে অধিকতর মনোযোগী হইলেন। লিডারের বিপুল সংগঠনী প্রতিভা ও অমানুষিক পরিশ্রম সত্বেও আওয়ামী লীগের আদর্শ উদ্দেশ্য ও সংগঠন লইয়া লিডারের সংগে আমার শুধু মত-ভেদ নয়, বিরোধও অনেক হইয়া গিয়াছে। মন্ত্রিম্ব যাওয়ার পরে তিনি আমাকে একদিন

খুব সিরিয়াসলি বলিলেনঃ 'তুমি অন্ত সব কাজ ফেলিয়া আওয়ামী লীগকে ইংল্ডের লেবার-পার্টির ধরনে গড়িয়া দাও। আমি প্রতিবাদ করিবার আগেই আমার পেটের কথা তিনি বৃঞ্জিয়া ফেলিলেন। বলিলেন ঃ 'মানে, গড়িব আমিই, তুমি শৃধু গ্লান দাও।' আমি হাসিলাম। লিডার বৃঝিলেন। আমি দায়িত্ব নিলাম। তিনি অতঃপর ইংলভের লেবার পার্টির হিস্ট্রি, সংগঠন, আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ক কয়েকখানি পুত্তক আমাকে দিলেন। আমি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া লিভারকে 'এ দায়িত্ব পালন করিতে হইলে আমাকে পার্লামেন্টারি রাজনীতি হইতে মুক্তি দিতে হইবে।' তিনি হাসিয়া ইংরাজীতে বলিলেন ঃ 'প্লের নিকট আসিলেই তা পার হইব।' আমি পার্টি সম্বন্ধে অধ্যয়ন শুরু করিলাম। এ খবর আতাউর রহমান-মুজিবুর রহমান উভয়েই রাখিতেন। কাজেই তাঁদের সংগেও আমার আলোচনা চলিল। একদিন কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের বৈঠকের সময় করাচিতে সমারমেণ্ট হাউস নামক মেম্বরমেসে কতিপয় প্রথম কাতারের আওয়ামী নেতার সামনে আতাউর রহমান প্রস্তাব দিলেন যে আমার পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতিছ গ্রহণ করা উচিং। মওলানা ভাসানীর পদত্যাগের পর কয়েকমাস ধরিয়া ঐ পদ খালি ছিল। ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মওলানা আবদ্র রশিদ তর্কবাগীশ चनवर्जी हिमाद काक हालादेश याहेरि हिल्लन। मवाहे छेश्मारहत मार्य আতাউর রহমানের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠন-তম্ব অনুসারে প্রতিষ্ঠানের অফিসবিয়ারাররা মন্ত্রিত্ব বা অঞ্ কোনও সরকারী পদ গ্রহণ করিতে পারেন না। পার্লামেণ্টারি রাজনীতি হইতে সরিয়া যাইবার উপায় হিসাবে এই একটা বড় স্থযোগ। লিডারের-দেওয়া পার্টি-সংগঠনের দায়িত্বও এতে পালন করিতে পারিব। আমি আতাউর রহমানের প্রস্তাবে তাই মোটামুটি সম্রতি দিলাম।

কিন্ত করেকদিন পরেই আমরা করাচি থাকিতেই জানিতে পারিলাম মুজিবুর রহমান ইতিমধ্যে ঢাকা ফিরিয়া ওরাকিং কমিটির এক সভার মওলানা তর্কবাগীশকে স্বায়ী সভাপতিত্বে বহাল করিয়াছেন। আতা-উর রহমান কাগ্যে প্রকাশিত খবরটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ

করিয়া বলিলেন: 'দেখলেন ভাইসাব, আপনেরে সভাপতি করায় সেক্রেটারির অস্থবিধা আছে।'

ঘটনাটা ছোট কিন্ত তুচ্ছ নয়। অথচ বাজিগতভাবে আমার জন্ম খুবই এম্বেরেসিং। সমালোচনা করা কঠিন; প্রতিবাদ করা আরও কঠিন। অথচ আতাউর রহমানের অভিযোগ সত্য। সত্যই মুঞ্জিবুর রহমানের মধ্যে এই দুর্বলতা ছিল যে তিনি যেটাকে পার্টি-প্রীতি মনে করিতেন সেটা ছিল আসলে তাঁর ইগইষম আত্ম-প্রীতি। আত্ম-প্রীতিটা এমনি 'আত্ম-ভোলা' বিদ্রান্তিকর মনোভাব যে ভাল-ভাল মানুষও এর মোহে পড়িয়া নিজের পার্টির, এমন কি নিজেরও, অনিষ্ট করিয়া বসেন। আমি যথন কংগ্রেসের সামান্ত একজন কর্মী ছিলাম, তথনও উ চুন্তরের অনেক কংগ্রেস-নেতার মনোভাব দেখিয়া বিশ্বিত ও দৃঃখিত হইতাম। তাঁদের ভাবটা ছিল এই: 'স্বরাজ দেশের জন্ম খ্বই দরকার। কিন্তু সেটা যদি আমার হাত দিয়া না আসে, তবে না আসাই ভাল।' আমার विराहिता मुक्तिवृत त्रह्मारानत्र मर्सा धरे जाषा-श्रीि हिन थव श्रवन। এটাকেই তিনি তাঁর পার্টি-প্রীতি বলিয়া চালাইতেন। এই জ্বন্থই আতাউর রহমানের সহিস তাঁর ঘন-ঘন বিরোধ বাধিত। এই বিরোধে উভয়েই আমার বিচার চাহিতেন, অর্থাৎ সমর্থন দাবি করিতেন। সে বিচারে আমি অযোগা প্রমাণিত হইয়াছি। নিরপেক্ষ স্থবিচারের 'ভড়ং দেখাইতে গিরা' আমি অপরাধ করিয়াছি বলিয়া এতদিনে আমার মনে হইতেছে।

# (৮) विद्वार्थत कात्र

১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকেই এই বিরোধ পাবলিকের আলোচনার বিষয়বস্ত হইয়া পড়ে। জুন মাসের প্রাদেশিক পরিষদ বৈঠকে আমরা সরকার পক্ষ ভোটে হারিয়া যাই। কে. এস্. পি. র সাথে প্রায়-সমাপ্ত ব্যবস্থাটা শেষ মৃহুর্তে ভাংগিয়া দেওয়ার এটাই ছিল প্রথম শান্তি। স্থাপের ভোটের উপর আমাদের গবন মেণ্ট নির্ভরশীল ছিল। তারা ছিল পিছু-টান। এন্টি-মায়িং ক্লোযডোর অপারেশনে প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান রাষী হওয়ার ছিলু সমর্থকদের অনেকেই বিরুদ্ধে

আমাদের সংগীন অবস্থা স্বম্পষ্ট হইয়া উঠিল। লিডার আমাকে গোপনে তদন্ত করিরা রিপোর্ট দিতে বলেন: কার দোষ ? কি কারণে এই বিরোধ হাট হইয়াছে ? লিডারের তখন পুরা সন্দেহ হইয়া গিয়া**ছে যে মুজিবুর রহমান নিজে প্র**ধানমন্ত্রী হইবার জন্ম আতাউর রহমানের আযোগাতা ও অজনপ্রিয়তা প্রমাণের চেষ্টা করিতেছেন। এর মধ্যে তদন্ত করিবার কি আছে ? লিডার নিজেই দৃইজনকে পৃথক-পৃথকভাবে জেৱা-যবানবন্দি করিলেই ত হয়। আমি তাই বলিলাম। লিডার জবাব দিলেন, তিনিও ও-ধরনের সবই করিয়াছেন। এখন আমি কি করিতে পারি তাই দেখিতে চান। আমি সাধ্যমত চেষ্টা ও 'তদন্ত' করিলাম। 'তদন্তের' বিষয় ছিল উভয় বন্ধুর সাথে প্রাণ খুলিয়া দেশের মানে পূর্ব-বাংলার ভবিষ্যাৎ নির্মাণে আওয়ামী লীগের ভূমিকা এবং সেই পট-ভূমিকায় তাঁদের উভয়ের কর্তব্য। উভয়েই খুব জোরের সংগে যে সব কথা বলিলেন তার সারমর্ম গিয়া দানা বাঁধিল দুইটি পৃথক শাসন-নীতিতে। আতাউর রহমান প্রধান মন্ত্রী। তাঁর দায়িত্ব শুংখলাবদ্ধ দক্ষ এডমিনিস্ট্রেশন। জিলা-মহকুমা শাসকরল হইতে আরম্ভ করিয়া সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত সকল অফিসার রাজনীতিক পার্টিবাযি, মেম্বরদের প্রভাব ও কর্মীদের চাপমুক্ত অবস্থায় নিজেদের বিবেক-বৃদ্ধি মত কাজ করুন, প্রধান মন্ত্রীর ইচ্ছা এই। দলীয় কর্মী ও মেম্বরদের হস্তক্ষেপ তিনি পসল করিতেন না। পার্মানেট অফিশিয়ালরা সর্বদাই রাজনীতিক প্রভাবসুক্ত থাকিবেন, অক্তথায় পাল'মেণ্টারি শাসন-ব্যবস্থা চলিতে পারে না, এই মত তিনি দুঢ়ভাবে পোষণ করিতেন।

পক্ষান্তরে মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি। এ বিষয়ে তাঁর মত স্থান্ট। প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করা তাঁর দায়িত্ব। নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করা এবং দলীয় সরকারকে দিয়া সে সব ওয়াদা পূরণ করান প্রতিষ্ঠানের নেতা হিসাবে তাঁর কর্তব্য। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দেখা গিয়াছে, মুষ্টিমেয় অফিসার ছাড়া সকলেই মুসলিম লীগ মনোভাবাপয়। আওয়ামী লীগ সংগঠনের উপর আগে তাঁরা শুধু যুলুমই করেন নাই, আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভার আসাটাও তাঁরা পসল করেন নাই। তাই

নানাভাবে আওয়ামী মম্লিসভাকে ডিসক্রেডিট করাই এঁদের সংঘবদ্ধ ইচ্ছা। এঁদেরে দিয়া আওয়ামী লীগ সরকারের নীতি ও কর্মপদ্মা সফল করাইতে হইলে ইঁহাদের উপর আওয়ামী লীগ কর্মীদের সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। এই উদ্দেশ্যে জিলা ও মহকুমা অফিসারদের উপর আঞ্চলিক আওয়ামী লীগের যথেষ্ট প্রভাব থাকা আবশ্যক।

প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরে এইরূপ শক্তিশালী করিতে চাহিতেছেন; পার্টির প্রধানমন্ত্রী তাতে বাধা দিতেছেন। সেকেটারির न्यदा किला आउराभी लीग वर्ष, श्रधानभन्नीत कार्ष्ट किला भाकित्ते हे वर्ष । এটা আসলে শুধু শাসনযান্ত্রিক প্রন্ন নয়, শাসনতান্ত্রিক ও বটে। পার্টি বড না. মন্ত্রিসভাবড় ? প্রশ্নটা কিন্তু আকারে ও এলাকায় আরও বড়। পার্টি বড না, আইন-সভা বড়। আইনতঃ নিশ্চয়ই আইন-সভা বড়। কারণ আইন-সভার সার্বভৌমত্বের. সভারেইন্টি-অব-দি লেঞ্জিসলেচারের, উপরই গণতত্বের বৃনিয়াদ। কিন্ত ক্যারতঃ পার্টি বড়। পার্টিতে আগে সিদ্ধান্ত হইবে; আইন-সভা সেই সিদ্ধান্তে অনুমোদনের রবার স্ট্যাম্প মারিবে মাত্র। কারণ অপযিশন দলের মেম্বররাই শুধু সরকারী বিলের বিরুদ্ধে যাইতে পারেন, 'পযিশন' দলের মেম্বররা পারেন না। পার্টি গবন মেণ্ট চালাইতে পার্টি ডিসিপ্লিন দরকার। পার্টি 'পযিশনে' আসে নির্বাচনে মেজরিটি করিতে পারিলে। নির্বাচনে জয়ী হইতে গেলে নির্বাচনী ওয়াদা বা মেনিফেস্টো দেওয়া দরকার। সে মেনিফেস্টো কার্যকরী করা পার্টির নৈতিক **ও वाक्रोनि** जिक् मात्रिष । कार्क्करे रा मात्रिष भानात्मत्र हेभाग्न निर्धात्रन उ আইন-রচনার কাজটা পার্টিতে স্থির হওয়া দরকার। পার্টির মেম্বররা কাজেই আইন-পরিষদে দাঁড়াইরা পার্টি-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাইতে পারেন না। এই ভাবেই পার্টি গবন মেণ্ট কার্যতঃ আইন-পরিষদের সভারেইনটকে পার্টি-প্রতিষ্ঠানের সভারেইনটিতে পরিণত করেন। এটা গণতম্ব ও পার্টি গবর্ন-মেণ্টের চিরন্তন অন্তবিরোধ, ইটানেলি কন্মাডিকশন। ইহার সামঞ্জন্ত বিধানের চেষ্টা রাষ্ট-বিজ্ঞানীরা বছদিন ধরিরা করিয়া আসিতেছেন। তাঁদের সমাধানের আশার আমরা বসিয়া থাকিতে পারি না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও পার্টি-সেক্টোরির বিরোধ এমন আসর হইরাছে যে এটা এখনি

মিটানো দরকার। আমি লিডারকে তদনুসারে আমার মত জানাইলাম। আমার অভিমত অনুসারে 'দোষ কার' প্রন্নের মীমাংসার কোনও স্ত্ত্ত পাওয়া গেল না। আমার মতে উভয়ের দোষ ফিফ্টি-ফিফ্টি। আমার একটা স্থনাম বা বদনাম ছাত্রজীবন হইতেই ছিল। আমি নাকি কোনও বিতণ্ডায় এক পক্ষ নিতে পান্নিতাম না। বলিতামঃ এটাও সত্য, ওটাও সতা। সেজ্ঞ কলিকাতায় বন্ধু-মহলে, বিশেষতঃ সাংবাদিক-মহলে, আমার অপর এক নাম ছিল : 'মি: এটাও সতা ওটাও সতা।' মুসলিম লীগের ত্রিশের দশকের সাম্প্রদায়িক নীতির জন্ম আমি ঘোরতর মুসলিম লীগ-বিরোধী ছিলাম। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব আমাকে অতিশয় ভাবাইয়া দেয়। এই সময় হইতে প্রায় তিন বছর কাল আমার রাজনীতিক চিন্তায় ভাবান্তর ঘটে। এই সময় আমি যা-যা বলিতাম, তারই নাম দিতেন বন্ধুরাঃ 'কংগ্রেসও ঠিক, মুসলিম লীগও ঠিক; জাতীয়তাও ঠিক, সাম্প্রদায়িকতাও ঠিক; পাকিস্তানও ঠিক, অখণ্ড ভারতও ঠিক।' অবশ্য আমার মত অতটা বিদঘুটে ছিল না। তবু স্থবিচারী র্যাশনালিস্ট হিসাবে আমার স্থনাম রক্ষার জন্ম ঐ বদনাম বহনের মত স্থাক্রিফাইসটুকু করিতাম। ফলে বুদ্ধিমান গোঁড়ারা আমাকে র্যাশনালিস্ট না বলিয়া এমিভ্যালেণ্ট ( মতহীন লোক ) বলিতেন। গৌড়ামির বদনামের চেয়ে এই বদনামটাকে আমি অধিক সন্মানজনক মনে করিতাম।

লিডার কিন্ত আমার নিরপেক্ষতায় খুশী হইলেন। কিন্ত হাসিয়া বলিলেন: 'বিবদমান দুই পক্ষেরই দুশ্মন হওয়ার এমন সোজা রাস্তা আর নাই। কিন্ত আমি এদেরে লইয়া করি কি?' আমি সহজ উত্তর দিলাম: 'নির্বাচন পর্যন্ত স্টেটাস কোও, যেমন আছে তেমনি, বজায় থাক।'

# (৯) লিডারের হশ্ভিস্তা

লিভারের দৃশ্চিন্তা দূর হইল না। তিনি তখন সেট্রাল সাকিট হাউসে থাকিতেন। একদিন খুব সকালে টেলিফোনে ডাকিলেন। গিয়া দেখিলাম, আওয়ামী লীগের নেতৃস্বানীয় আরও অনেকেই আসিয়াছেন। কিন্তু সবার সাথে লিভার এক সাথে দেখা করিবেন না। পৃথক-পৃথক দেখা

করিবেন। আমাকেই বোধ হয় প্রথম ডাকিলেন। একদম মেটার-অব-ফ্যাক্ট বিষয়ী আলাপ। প্রধানমন্ত্রী ও সেক্রেটারির বিরোধের ফলে পার্টি ও প্রতিষ্ঠানের বিধা বিভক্তি, বিভিন্ন জিলায় তার প্রতিক্রিয়া ( লিডারও এই সময় জিলায়-জিলায় সফর করিতেছিলেন), তাঁর ফলে মন্ত্রিসভার সংকট-জনক অবস্থা, আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে (১৯৫৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের দিন ঠিক হইয়া গিয়াছে ) আমাদের আভান্তরীণ বিভেদের কুফল ইত্যাদি সংক্ষেপে অথচ দক্ষতার সংগে আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। সবই ঠিক। স্থতরাং মতভেদের ফাঁক নাই। লিডারের সংগে একমত হইলাম। তিনি শুইয়াছিলেন। এইবার উঠিয়া বসিলেন। বলিলেনঃ 'আমি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া ঠিক করিয়াছি তোমাকেই প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নিতে হইবে। আতাউর রহমানের দারা আর চলিতেছে না।' আমি তাৰুব হইলাম। তলে-তলে অবস্থা এতটা খারাপ হইয়াছে? এই পরামর্শ লিভারকে কে দিয়াছে ? আমি মনে-মনে খুবই গরম হইলাম। কিন্তু বাহিরে শান্ত থাকিয়া লিডারের সংগে তর্ক জুড়িলাম। আধ ঘণ্টা-চল্লিশ মিনিটের মত তর্ক করিয়া লিডারকে ব্ঝাইবার চেষ্টা করিলাম: (১) নির্বাচনের মাত্র পাঁচ মাস আগে প্রধানমন্ত্রী বদলাইয়া লাভের চেয়ে লোকসান হইবে বেশী: (২) নির্বাচনের প্রাক্তালে প্রধানমন্ত্রিছের দায়িছ নিতে ব্যক্তিগতভাবে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে: (৩) আতাউর রহমানের উপর বেশীর ভাগ দলীয় সদস্তের আস্থা নষ্ট হইয়াছে, কথাটা মোটেই সত্য নয়। প্রথম দফার পক্ষে যুক্তি দিলাম: আতাউর রহমান-বিরোধী এই অভিযান দলাদলির **क्व । এই উপদলীয় কোন্দলে निভারের সারেণ্ডার করা উচিত নয় ।** তার বদলে 'নির্বাচনের পরে যাকে খুশী প্রধানমন্ত্রী করিও' এই কথা বলিরা সব থামাইরা দেওয়া লিডারের উচিং। যদি তিনি তা না করেন তবে উপদলীয় কোশল আরও বাড়িবে; আতাউর রহমানের সমর্থকরা এই অপমান শৃইয়া গ্রহণ করিবেন না। নতুন আকারে উপদলীয় কলত দেখা দিবে। বিতীয় দফার পক্ষে আমার যুক্তিটা ছিল নিতাত ব্যক্তিগত। সাধারণ নির্বাচনের মাত্র পাঁচ মাস আগে প্রধান-

## ঘনঘটা

মিরিছ আমার কাঁথে ফেলিলে আমার রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটিবে। আতাউর রহমান তাঁর প্রধানমন্তিছে যত ভাল কাজ করিয়াছেন, তাঁর প্রশংসাটুকু থাকিবে তাঁরই। আর তিনি যদি কোন খারাপ কাজ করিয়া থাকেন, তবে, তার নিলাটুকু সবই আসিবে আমার ঘাড়ে। কাজেই যিনি এ সমর আমার উপর প্রধানমন্তিছের দায়িছ চাপাইতে চান, তাঁকে আমার পরম হিতৈষী বলা চলে না। তৃতীয় দফায় আমার যুক্তিছিল এই যে আওয়ামী লীগ দলীর মেষরদের প্রায় সকলেই আতাউর রহমানের সমর্থক, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-জাত ধারণা। স্থতরাং তাঁর প্রতি অধিকাংশ মেষরের আস্বা নাই, এ কথা সত্য নয়। লিডারকে অক্তরূপ ধাবণা যাঁবা দিয়াছেন তাঁরা ভুল খবর দিয়াছেন।

লিডারের মুখে স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। আমি সাহস পাইরা আরও কিছু কথা বলিলাম। আসর আইন পরিষদের বৈঠকে আমাদের স্ট্রাটেজি ও আগামী নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য আলোচনা করিলাম। মনে হইল আতাউর রহমান বিরোধী মতটা তাঁর অনেকথানি নরম হইয়াছে। আমি বিদায় হইলাম।

নেতাদের যাঁরা অক্স কমে অপেক্ষা করিতেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবার আগে ডাক পড়িল দলের চিফ হুইপ মিঃ আবদুল জব্বার খদরের। আমি তাঁর সাথে খুব জোরে মুসাফেহা করিয়া বিকালে আমার সংগে দেখা করিতে বলিলাম। তিনি লিডারের কামরায় চুকিলেন। সমবেত অক্যাক্স বন্ধুদের জেরা এড়াইয়া ক্ষত গতিতে গিয়া নিজের গাড়িতে উঠিলাম। পথে সমস্ত ব্যাপারটা দুহ্রাইলাম। কল্পনায় একটা আলায় করিলাম। না, যে কোনও শক্তি দিয়া এই পতন ক্রখিতেই হুইবে। খদরকে আসিতে বলিয়াছিলাম বিকালে। তার বদলে তিনি আসিলেন তখনই। আমার বাসায় ফিরার বড়জোর এক ঘণ্টা পরেই। তিনি আসিরা লিডারের সাথে তাঁর আলাপের রিপোর্ট করিলেন। মোটামুট প্রায় একই কথা। প্রধানমন্ত্রী বদলাইতে হুইবে। ঐ প্রসংগে লিডার আমার নাম করায় তিনি আর বিকাল পর্যন্ত ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না। তিনি মনে-মনে ধরিয়া লইয়াছিলেন, আমি রাষী হুইয়াছে। তিনি আতাউর রহমান

সাহেবের একজন ঘোর সমর্থক। কাজেই আমাকে সে মর্মে অনুরোধ করিতেই তাঁর আসা। আমি হাসিয়া সব কথা বলিলাম। যুক্তিও দিলাম। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ি গেলেন।

(১০) বিবেশ্ধর পরিণাম সেকেটারি শেথ মুজিব্র রহমানকে টেলিফোনে ধরিলাম। রাতে আসিতে বলিলাম। তিনি আসিলেন। হাসিমুখে তাঁর প্রতি চরম রাগ দেখাইলাম। তাঁর উপর অসাধু উদ্দেশ্য আরোপ করিলাম। 'এক ঢিলে দুই পাথি মারিবার চমংকার ব্যবস্থা করিয়াছ, ভাই।' তিতা স্থরে হাসিমুথে বলিলাম। তিনি অবাক হইলেন। 'অবাক হইবার ভংগি করিও না।' আমি বলিলাম। 'আতাউর রহমানকে বেইয্যত করিয়া তাড়াইয়া আমাকে সেখানে পাঁচ মাসের জন্ম বসাইয়া অযোগ্য প্রমাণ করিয়া নির্বাচনের পরে নিজে প্রধানমন্ত্রী হইবার বেশ আয়োজনটা করিয়াছ।' আমি কঠোর বিজ্ঞপাত্মক ভাষায় বলিলাম। তিনি বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন : 'মুরুন্বি মানি বলিয়া যা-তা বলিবেন না। শ্রদ্ধা রাখিতে পারিব না। তর্ক করিলাম। যার-তার যুক্তি দিলাম। রাগা-রাগি সাটা-সাটি করিলাম। এক ন্তরে আমার উপর রাগ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। জোর করিয়া বসাইলাম। যতই রাগ করুন, শেষ পর্যন্ত শান্ত হইলেন যখন আমি পরিণামে দেশের অবস্থা ও পার্টির পরাজয়ের কথা বলিলাম। ষত দোষই তাঁর থাক, তিনি দেশকে ভালবাসেন। পার্টিকেও। স্থতরাং শেষ পর্যন্ত উভয়ে শান্তভাবে একমত হইলামঃ যে-কোনও তাাগ স্বীকারের দারা আমাদের দলীয় ঐক্য বজায় রাখিতে এবং আভাউর রহমান-মন্ত্রিসভাকে পদে বহাল রাখিতে হইবে। ইতিমধ্যে দুই-তিনবার মন্ত্রিসভার ওলট-পালট হইয়াছে। আমাদের মন্ত্রিসভা কায়েন করিবার জন্ম হক সাহেবকে গবর্নরের পদ হইতে সরাইয়া বুড়া বয়সে তাঁকে অপমান করিতে হইয়াছে। বন্ধুবর স্থলতান উদ্দিন আহ্মদকে হক সাহেবের স্থলে গবন'র করিয়া আনিতে হইয়াছে। বামপন্থী আদর্শবাদী স্থাপ-পার্টি তিন-তিনবার পক্ষ পরিবর্তন করিয়াছে। এর কোনটাই আমাদের জন্ম প্রশংসার

#### ঘনঘটা

কথা নয়। এসব ব্যাপারেই মুজিবুর রহমান ও আমি একমত হইলাম। আমার কোনও সন্দেহ থাকিল না যে মুজিবুর রহমান সতাই অন্ততঃ আগামী নির্বাচন পর্যন্ত আতাউর রহমান-মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব কামনা করেন। আমি লিভার ও আতাউর রহমানকে আমার মত জানাইলাম।

ইতিমধ্যে ১৯৩ ধারা জারি হইয়াছিল। লিডারের চেটায় আগস্ট মাসের শেষ দিকে আতাউর রহমানকে মম্রিসভা গঠনের কণিশন দেওয়া হইল। নয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইল বটে, কিন্তু আতাউর রহমান আমাকে জানাইলেন, মন্ত্রী নিয়োগে তাঁর মত টিকে নাই। লিডারই মন্ত্রীদের তালিকা, এমন কি তাঁদের দফতর বণ্টন পর্যন্ত সবই, করিয়াছেন। তিনি অভিযোগ করিলেন, লিডার মুজিবুর রহমানের পরামর্শ মতই এসব করিতেছেন। এই দৃঃখে তিনি একবার প্রধানমন্ত্রিছের এই বোঝ। বহিতে অস্বীকার করিতে চাহিলেন। আমি তাঁকে অনেক অনুরোধ করিয়া 'বিদ্রোহ' হইতে বিরত করিলাম। কিন্তু আতাউর রহমান শান্ত হইলে কি হইবে, মিঃ কফিলুদ্দিন চৌধুরী ক্ষেপিয়া গেলেন। তিনি আমার বাসায় আসিয়া পদত্যাগের হুমকি দিলেন। আগে রেভিনিউ, সি. এও বি. ও লেজিসলেটিভ তিন-তিনটা দফতর ছিল তাঁর। তাঁকে না জানাইয়া সি. এও বি. দফতর কাটিয়া নিয়া নয়া মন্ত্রী মি: আবদুল খালেককে দেওয়া হইয়াছে। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে মিঃ আবদুল খালেক আমার বিশেষ ক্ষেহ-ভাজন 'ছোট ভাই'। তিনি যোগ্যতার সাথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন। আমরা যারা এক সময় কেল্রে মম্রিত্ব করিয়াছি, তাঁদের কারও পক্ষেই আর প্রাদেশিক ১ন্ত্রী হওয়া উচিত নয়। এ কথা আমি নীতি হিসাবে লিডারের কাছে এবং পার্টি-বৈঠকে বলিয়াছি। তবু খালেক সাহেবকে একরূপ জাের করিয়া এই নয়া মন্ত্রিসভায় নেওয়া হইরাছে এবং তাঁকেই সি. এও বি. দফ্তর দেওয়া হইয়াছে। মিঃ কফিল্দিনের অভিযোগ, এটা মুজিবুর রহমানের কাজ। তিনি অপমানিত হইয়াছেন। কাজেই আর মন্ত্রিত্ব করিবেন না। কফিলুদ্দিন বয়সে আর সবার বড় হইলেও আমার ছোট। কাজেই তাকে ধমকাইলাম। বেগার্তা করিলাম। হাতে ধরিলাম। বলা যায় পায়েও

ধরিলাম। কারণ বড় ভাই ছোট ভাই-এর হাত ধরাকেই পা ধরা বলা যায়। অবশেষে কফিলুদিন শান্ত হইলেন।

(১১) লিডারের ভুল

किष आभात मन भाख रहेल ना। भाज भाषमान वाकी हेलकमरनत । এ সময়ে মন্ত্রীদের রদ-বদলের কোনও দরকারই ছিল না। তার উপর প্রধান-মন্ত্রীর অমতে এটা করা আরও অক্সায় হইয়াছে। এটা আমাদের পার্টির দুর্ভাগ্যের লক্ষণ; পতনেরও পূর্বাভাস। আমার আশংকার কথা লিডারকে বলিলাম। তিনি ভুল বৃঝিলেন। ভাবিলেন, আতাউর রহমানের কথামত আমি লিডারকে এসব কথা বলিতেছি। লিডারের এক শ একটা খণের মধ্যে এই একটা সাংঘাতিক দোষ। তাঁর মত ডেমোক্র্যাটও খুব কম নেতাই আছেন। আবার তাঁর মত ডিক্টেটরও খব কম দেখিয়াছি। তাঁর চরিত্রের অন্তর্নিহিত এই বৈপরীতা লক্ষ্য করিয়াই আমি লিডারকে কথায়-কথায় বলিতাম : 'ইউ আর এ ডিক্টেটর টু এস্টারিশ ডেমোক্র্যাসি।' তিনি অনেক সময় হাসিতেন। কিন্ত দুই-একবার গন্তীরও হইয়া পড়িতেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভাও অসংখ্য গুণের জন্ম আওয়ামী লীগ উপকৃত হইয়াছে যেমন, তাঁর দুই-একটা দোষের জভ তেমনি আওয়ামী লীগের এবং পরিণামে দেশের ক্ষতিও হইয়াছে অপরিসীম। দুঠান্ত স্বরূপ বলা যায়. ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ওয়াকিং ক্রিটির সম্প্রসারিত সভার সর্বসন্মত অভিমতের বিরুদ্ধে তিনি মোহাম্মদ আলী বত্তড়ার কেবিনেটে মন্ত্রিছ গ্রহণ করিলেন। মন্ত্রিছ গ্রহণের পর এক সংবাদিকের ঐ প্রকার প্রশ্নের জবাবে বলিলেন: 'আওয়ামী লীগ আবার কি? আমিই আওয়ামী লীগ।' সাংবাদিক আবার প্রশ্ন করিলেন। 'विहा कि ब्या उग्नामी नीरगत ध्यनिएए की-विद्याधी ना ?' खवाद निषात বলিলেন: 'আমিই আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো।' এই ঘটনার পরে লিডারের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতেই দুঃখ করিয়া বলিলাম ঃ 'কার্যতঃ আপনিই আওরামী লীগ ও আওরামী লীগের 'মেনিফেস্টো' এটা ঠিক, কিন্ত প্রকাশ্তে ও-কথা বলিতে নাই। তাতে আওরামী

জীগের মর্যাদা ত বাড়েই না, আপনারও না। জিলা সাহেব মুসলিম লীগের ডিক্টেটর-নেতা ছিলেন। কিন্ত কোনও দিন তা মুখে বলেন নাই। বরং কংগ্রেস ও বড়লাটের সহিত আলোচনা করিতে গিয়া সব সময়েই বলিতেনঃ 'ওয়াকিং-কমিটির সাথে পরামর্শ না করিয়া আমি কিছু বলিতে পারিব না।' লিডার নিজের ভুল খীকার করিয়া আফসোস করিয়াছিলেন। কিন্তু অনিষ্টটা তখন হইয়া গিয়াছে। অতীতের ভূলের অভিজ্ঞতায় তিনি ভবিষ্যতে ভুল করিতে বিরত হইতেন না। একই ধরনে একই কারণে তিনি পুনঃ পুনঃ একই রকম ভূল করিতেন। ১৯৫৭ সালের আগস্ট মাসে কৃষক-শুমিক পার্টির মেজরিটির সাথে গবর্নর হক সাহেবের সমর্থন ও দোওয়ায় আওয়ামী লীগের একটা বোঝাপাড়া হয়। এই বোঝাপড়ায় কে. এস. পি.র নালা মিয়া-মোহন মিয়া গ্রুপ অহরাওয়ার্দী-নেতৃত্ব মানিয়া নেন। লিডার নিজেই সে বোঝাপড়া অনুমোদন করেন। তার পর হঠাৎ বিনা-কারণে এই বোঝাপড়া ভাংগিয়া দেন। বুঝা গেল মুজিবুর রহমানের পরামর্শেই তিনি এটা করিলেন। লিডার শুধু নিজেকেই ছোট করিলেন না। আওয়ামী লীগ, আওয়ামী মন্ত্রিসভা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভবিশ্বংও বিপন্ন করিলেন। আমার বিবেচনায় এটা ছিল বিশাল ব্যক্তিম্পালী লিডারের নিতান্ত শিশু-মুলভ দুর্বলতার দিক। ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইক্ষান্দর মির্যার কথায় আমাদের সর্ব-সম্মত অনুরোধ ঠেলিয়া 'এক ইউনিট' ব্যাপারে রিপাবলিকান পার্টির সহিত শক্ততা শুরু করিয়াছিলেন। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই স্বহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতন হয়। বেশ কিছুদিন পরে বড় দেরিতে তিনি মির্যার ষড়যন্ত্র ধারতে পারিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালে পূর্ব-বাংলার লিডার ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এই দশ-এগার বছর লিডারকে একই রকম শিশু-স্থলভ ভুল করিতে দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইত। অত দুঃখেও আমি রসিক<mark>তা ক</mark>রিয়া একদিন বলিয়াছিলাম: 'স্থার, থোদাকে অসংখ্য ধন্থবাদ, আপনার বিবি নাই।' তিনি বিশ্বিত হইয়া বলিলেনঃ 'কেন?' আমি বলিলাম : 'থাকিলে অনেকবার আপনার বিবি তালাক হইয়া যাইত। হাদিস শরিফে

আছে : একই রকমে কোনও মুসলমান তিনবার ঠবিলে তার বিবি তালাক হইয়া যায়।' হাদিসটা সহি কি যইফ জানি না। তবে তাতে মূল্যবান উপদেশ ও প্রচুর অম রস আছে। তাই লিভার আগে ছাত-ফাটা অটুহাসি করিলেন। পরে গভীর হইয়া বলিলেন : 'জীবনে শুধু জিতিলেই চলে না, হারিতেও হয়। জান, মহছের জয়ের চেয়ে হারই বেশী ?'

(১২) লজ্জাকর ঘটনা

ষা হোক মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াই আইন পরিষদের বৈঠক ভাকিতে হইল। স্পিকার আবদুল হাকিম সাহেবের প্রতি আমাদের পার্টি-নেতাদের আস্থা ছিল না। তাঁর উপর একটা অনাস্থা-প্রস্থাবও দেওরা হইয়াছিল। সে প্রস্তাব বিবেচনার স্থবিধার জন্ম নিজে হইতে ডিপ্টি-স্পিকারের উপর ভার দিয়া সরিয়া বসা তাঁর উচিৎ ছিল। তিনি তা না করিয়া নিজেই সে প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিলেন। এই ভাবে স্পিকারের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘাত লাগায় মৃজিবুর রহ্মান আমাকে বলিলেন: ডিপটি-ম্পিকারকে শক্ত করিয়া আমাদের পক করিতে হইবে। ডিপ্টি-ম্পিকার শাহেদ আলী আমার ক্লাস-ফে\_ও ও হোস্টেল-মেট। আমরা উভয়ে অনাস দর্শনের ছাত্র বলিয়া আমাদের হাস্থতাও ছিল আর সকলের চেয়ে গভীর। তিনি ইতিপূর্বেও হাউসে প্রিযাইড করিয়াছেন এবং আখাদের পক্ষেই রুলিং দিয়াছেন। কিন্তু ম্পিকার ছিলেন তথন বিদেশে। এখন ম্পিকার দেশে হাযির। তাঁর সাথে আমাদের পার্টির সংঘাত। এই অবস্থায়ই তাঁকে বুঝাইয়া একটু মযবুত করিয়া দিতে মুজিবুর রহমান আমাকে ধরিলেন। আমি ডিপুটি ম্পিকারের বাড়ি গেলাম। অনেক কথা হইল। তিনি মযবৃত হইলেন।

ডিপুটি-ম্পিকারের সভাপতিত্ব হাউস শুরু হইল। হাউস শুরু হইল মানে অপথিশন দলের হটুগোল শুরু হইল। শুধু মৌথিক নয়, কায়িক। শুধু খালি-হাতে কায়িক নয়, সশস্ত্র কায়িক। পেপার ওয়েট, মাইকের মাথা, মাইকের ডাণ্ডা, চেয়ারের পায়া-হাতল ডিপুটি-ম্পিকারের দিকে মারা হইতে লাগিল। শান্তিভংগের আশংকা করিয়া সরকার পক্ষ আগেই প্রচর দেহরক্ষীর বাবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁরা হাতে-চেয়ারে ডিপুটিস্পিকারকে অন্ত-রুটির ঝাপটা হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অপথিশনের
কেউ-কেউ মঞ্চের দিকে ছুটিলেন। তাঁদেরে বাধা দিতে আমাদের পক্ষেরও
স্বাস্থাবান শক্তিশালী দু-চারজন আগ বাড়িলেন। আমার পা ভাগো ছিল।
তাই না যোগ দিতে পারিলাম মারামারিতে, না পারিলাম সাবধানীদের
মত হাউসের বাহিরে চলিয়া যাইতে। নিজ জায়গায় অটল-অচল
বসিয়া-বসিয়া সিনেমায় ফি স্টাইল বক্সিং বা স্টেডিয়ামে ফাউল ফুটবল
দেখার মত এই মারাত্মক খেলা দেখিতে লাগিলাম। খেলোয়াড়দের চেয়ে
দর্শকরা খেলা তনেক ভাল দেখে ও বুঝে। আমি তাই দেখিতে ও
বুকিতে লাগিলাম।

যা দেখিলাম, তাতে ভদ্রের ইতরতায় যেমন ব্যথিত হইলাম ; বৃদ্ধি-মানের মুখ'তাল তেমনি চিন্তিত হইলাম। গণ-প্রতিনিধিরা বজ্তা ও ভোটের ছারা দেশের ভাগ্য নিয়দ্র করিবার দায়িত্ব লইয়াই আইন-সভায় আসিয়াছেন। গুণ্ডামি করিরা কাজ হাসিল করিতে আসেন নাই, ভাল ক্রজ হইলেও না। শিক্ষিত ভদ্ন ও সমাজের নেতৃস্বানীয় বয়স্ক লোকেরাও কেমন করিয়া ইতরের মত গুণ্ডামি করিতে পারেন, চেনা জান। স্থারিচিত, সমান শিক্ষিত ভদ্র সহকর্মী ডিপ্টি-ম্পিকারের উপর সমবেতভাবে মারাত্মক অস্ত্রের শিলা-রষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন. তা দেখিয়া আমার সারা দেহ-মন ও মন্তিক বরফের মত জমিয়া গিয়াছিল। সে বরফেরও যেন উত্তাপ ছিল। আমারও রাগ হইয়াছিল। সে অবস্থায় আমার হাতে রিভলভার থাকিলে আমি নিজের আসনে বসিয়া আক্রমণকাবীদেরে গুলি করিয়া মারিতে পারিতাম। ওঁরা সবাই আমার সহকর্মী শিক্ষিত ভদুলোক। অনেকেই অন্তরংগ বন্ধু। তব তাঁদেরে গুলি করিয়া মারিতে আমার হাত কাঁপিত না। নিছক অক্ষমতার দরুন অর্থাৎ রিভলভারের অভাবে তা করিতে পারি নাই। করিতে পারিলে আমিও ওঁদেরই মত গুণ্ডা আখ্যা লাভের যোগ্য হইতাম। বেশকম শুধু হইত ও দৈর হাতে মাইকের মাথা পেপার ওয়েট আমার হাতে বিভলভার। ব্ঝিলাম ও দৈরও মনে আমারই মত

রাগ ছিল। সে রাগের কারণ ডিপুটি-ম্পিকার অন্যায়ভাবে সরকার পক্ষকে সমর্থন করিতেছিলেন। ডিপুটি-ম্পিকারকে হত্যা করিবার ইচ্ছা অপ্যশ্ন মেম্বরদের কারও ছিল না নিশ্চয়ই। এমন্কি, অমন অসভা ওভামিতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁদের সকলে জানিয়া-বৃঝিয়া ইচ্ছা করিয়া ঐ আক্রমণ করেন নাই। আমি নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টি দিয়াই দেখিয়াছি, হামলাকারীদের অনেকেই স্পটেনিয়াসলি, নিজের অজ্ঞাতসারেই, যেন শুধু দেখাদেখি পাটকেল নিক্ষেপ করিতেছেন। এটা যেন হাটের মার। সবাই মারিতেছে, আমিও একটা মারি, ভাবটা যেন এই ৷ কিন্তু ফল কি হইতেছিল ? দেহরক্ষীরা চেয়ারের উপর চেয়ার খাড়া করিয়া ডিপুট-স্পিকারের সামনে প্রাচির তুলিয়া ফেলিয়া ফিলেন। সে প্রাচিরটা ভেদ করিয়া হামলাকারীদের পাটকেল ডিপুট-স্পিকারের মাথায়-নাকে-মুখে লাগিতেছিল। শাহেদ আলী কোনও বীর বা ডন-কুন্তিগির পাহলওয়ান ছিলেন না। সাদা-সিধা শান্ত-নিরীহ ছোট কদের একটি অহিংস ভাল মানুষ ছিলেন তিনি। দর্শনের ছাত্র না শুধু। চলনে-আচরণেও ছিলেন দার্শনিক। ওকালতি বা রাজনীতির চেয়ে সুল-কলেজের মাস্টারি করাই তাঁকে বেশী মানাইত। এমন লোকের উপর অমন হামলা! দেহরক্ষীরা চেয়ারের পাহাড় না তুলিলে তিনি ঐ মঞ্চের উপরই মরিয়া একদম চ্যাপ্টা হইয়া যাইতেন। পরের দিন হাসপাতালে তিনি সত্য-সতাই মারা যান। এই হত্যাকাণ্ডের আদালতী বিচার হয় নাই। ভালই হইয়াছে। বিচার হইলে অনেক থিয়ারই শাস্তি হইত। দেশের মুখ কালা হইত। কিন্ত আদালতী বিচার না **হইয়া গায়েবী বিচার হই**য়াছে। তাতে দেশের মুখ কালা হইল কি না পরে বুঝা যাইবে; কিন্তু দেশের অন্তর যে কালা হইয়াছে সেটা সংগে-সংগেই বোঝা গিয়াছে। ঐ ঘটনার পনর দিনের মধ্যেই মার্শাল ল। শাহেদ আলীর অপশৃত্যুকে মার্শাল ল প্রবর্তনের অশুতম কারণ বলা হইল। অর্থাৎ পরের ঘটনার জন্মই আগেরটা ঘটীয়াছিল বা ঘটান হইয়াছিল। আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করিতে গিয়া শাহেদ আলী নিহত হইলেন অপ্যিশনের তিল পাটকেলে। অথচ পূর্ব বাংলার দুশ্মনরা

#### ঘনঘটা

তখনও বলিলেন এবং আজও বলেন ঃ আওয়ামী লীগই শাহেদ আলীকে হত্যা করিয়াছে। কোন্ পাপে এ মিথ্যা তহমত !

দুর্ভাগ্য একা আসে না। তার মানে, দুর্ভাগ্যের কারণ বা কর্তা ধারা তাঁদেরে যেন শনিতে পাইয়া বসে। শনিতে ধরে উভয় পক্তেই। কারণ দুর্ভাগোর মধ্যেও এক পক্ষ আরেক পক্ষকে দোষ দেয়। ঢাকায় এই কেলেংকারিতেও আমাদের পাপের ভরা পূর্ণ হইল না। করাচিতেও দরকার হইল যত নটের গোড়া মির্যার আর এক চাল। সরল-সোজা আয়েশী প্রধানমন্ত্রী ফিরোয নুনকে দিয়া বলাইলেনঃ আওয়ামীদের কেন্দ্রীয় সন্ত্রিসভায় ঢুকিতে হইবে। মম্রিসভার দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। বাহির হইতে সমর্থন দিয়া ফপরদালালি টপ্ কামাতক্ষরি করিতে দেওয়া হইবে না। এনব কথায় আওয়ামী লীগ-নেতাদের কান না দেওয়া উচিং ছিল। আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় না যাওয়ার অনেক কারণ ছিল। তার মধ্যে প্রধান কারণ আওয়ামী লীগ মন্ত্রিছে অংশ না নিয়াই নূন-মন্ত্রিসভার সমর্থন দিবে এই চুক্তি হইয়াছিল। এই ত্যাগের বদলা যুক্ত-নির্বাচন-প্রথায় আগামী সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্বারিত হইয়াছে। নির্বাচনের আগে আইন-পরিয়নের আর কোনও অধিবেশন হওয়ার দরকার নাই। নুন-মন্ত্রিসভা বিনা-বাধায় মন্ত্রিক চালাইয়া যাইতেছেন। তবু আওয়ামী লীগকে মন্ত্রিসভায় যাচিয়া জায়গা দেওয়ার প্রস্তাবকে স্বভাবতঃই সন্দেহের চোথে দেখা উচিৎ ছিল এবং খুব ভাবিয়া-চি**ন্তিয়া কাজ করা কর্তব্য ছিল। আও**য়ামী লীগকে লইয়া খেলা করিবার জন্মই যে মির্যা এই প্রস্তাব দেওয়াইয়াছেন, এটা ছিল স্বশাট। করাচির খবরের-কাগযওলি গোড়া হইতেই বলা শুরু করিল আওয়ামী লীগের মন্ত্রী নেওয়া হইবে বটে, কিন্ত স্থহরাওয়াদী ও আবুল মনস্থরকে নেওয়া হইবে না। এই ধরনের 'সংবাদ' ছাপিয়া মির্যার দল গোড়া হইতেই লিডার ও আমাকে বেকায়দায় ফেলিলেন। এ অবস্বায় আমাদের মুখ দিয়া মদ্রিছে না যাওয়ার কথাটা কেমন অশোভন দেখায় না? বন্ধুরা ভাবিবেন আমরা নিজেরা যাইতে পারিব না বলিয়াই বুঝি বিরোধিতা করিতেছি। এ রিস্ক নিয়াও বাধা দিলাম।

আতাউর রহমান, মানিক মিরা ও আমি বিরোধিতা করিলাম। যতদুর জানি লিডারও এ সময়ে মন্ত্রিছে যাওয়ার বিরোধী ছিলেন। এটা যে মির্যার একটা চাল, এ কথায় মুজিবুর রহমানও আমার সাথে একমত ছিলেন। কিছ কেন জানি না, কার বুদ্ধিতে বুঝি নাই, মুজিবুর রহমান আমাদের কাউকে না জানাইয়া কয়েকজন হবু মন্ত্রী লইয়া হঠাৎ করাচি চলিয়া গোলেন। মন্ত্রিছের শপথ নিলেন। ভাল পোর্টফলিও পাওয়া গেল না বলিয়া চার-পাঁচ দিন পরে পদত্যাগ করিলেন। সেই রাত্রেই মার্শাল ল। কি চমৎকার প্লান্ড ওয়েতে সব কাজ করা হইয়াছিল! প্লান্টা ছিল স্থাপি। স্বার্থান্ধ ছাড়া আর সবাই বুঝিয়াছিলেন! লিডারও ব্ঝিয়াছিলেন। কিছ সেই দুর্বলতার জন্ম তিনি এবারেও দৃঢ়ভাবে 'না' বলিতে পারেন নাই। ১৯৪৮ সালের আগসেট, ১৯৫৪ সালের এপ্রিল ও অক্টোবরে লিডারের যে সামান্ম দুর্বলতায় দেশ ও আওয়ামী লীগ চরম বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল, ১৯৫৮ সালের অক্টোবরেও সেই একই দ্র্বলতা আমাদেব কাল হইল।

# **उतिर्विभा व्यथा**श

# ঝড়ে তছ্ন্ছ্

(১) বজ্রপাত

৭ই অক্টোবর ১৯৫৮ সাল। রাত আটটা। রেডিওতে শুনিলান, দেশে মাশাল ল হইরাছে। প্রেসিডেট ইস্কালর নির্ধা শাসনতন্ত্র 'এ্যারোগেট' করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ও আইন-পরিষদ ভাংগিয়া দিয়াছেন। প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইউব খাঁকে প্রধানমন্ত্রী ও চিফ মাশাল ল এ্যাডমিনিস্টেটর নিযুক্ত করিয়াছেন।

স্তান্তিত হইলাম। রেডিওতে স্বয়ং প্রেসিডেট ও প্রধান সেনাপতির মুখে কথাটা না শুনিলে বিশ্বাস করিতাম না। ওঁদের মুখে শুনিয়াও বিশ্বাস করা সহজ হইল না। শাসনতন্ত্র বাতিল করার ক্ষমতা এঁরা পাইলেন কোথায়? মিলিটারি কু করিতে যে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা লালে না, এটা আমি তখনও ব্রি নাই। কিন্তু শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া সামরিক বাহিনী রাই-ক্ষমতা দখল করিলে শাসনতন্ত্রের হাই প্রেসিডেটও যে থাকেন না, এটাও কি ওঁরা বুঝেন নাই? না বুঝার কথা নয়। কাজেই কোথাও কোনও মার-পাঁচি আছে। যত মার-পাঁচিই থাকুক, কোমরে যার জারে আছে, অর্থাৎ দেশরক্ষা বাহিনী যাঁর পক্ষে তাঁরই জয় হইবে, এটা ব্ঝার্ কোল। কিন্তু কেন কি উদ্দেশ্যে এই বিপ্লবের তছ্ত্রেক করা হইল, বোঝা গোল না। রাজাহীন প্রজাতন্ত্র শাসনতন্ত্র বাতিল করার উদ্দেশ্য কি হইতে পারে?

অশ্য কিছু চিন্তা করিবার ছিল না বলিয়াই এইসব স্থাপ্ট নিরর্থক চিন্তা করিতেছিলাম। আর ভাবিবই কি ছাই! কোনই কুল-কিনারা করিতে পারিলাম না। কার সাণেই বা কথা বলিব? প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান করাচিতে। পার্টির সেক্টোরি মুজিবুর রহমানও সেখানে। লিডার স্থহরাওয়াদীও করাচিতেই থাকেন। কেউ নাই

ঢাকায়। দলের মন্ত্রীদের কারো-কারো খেঁজ করিলাম। না, কেউ বাসায়
নাই। গবনর জনাব স্থলতানুদ্দিন আহমদ অন্তরংগ বন্ধু-মানুষ। তাঁকে
টেলিফোন করিতে হাত উঠাইলাম। দ্বিতীয় চিন্তায় বাদ দিলাম।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হামিদূল হক চৌধুরী কয়েকদিন আগে ঢাকায় আসিয়াছেন। অগত্যা তাঁকেই ধরিলাম। কথা হইল। তিনিও আমার মতই
ন্তুজিত। আর কিছু জানেন না। ইশারা-ইংগিতে বলিলেন: টেলিফোনে
এ বিষয়ে আলাপ করা নিরাপদ নয়। ঠিকই ত! ছাড়িয়া দিলাম। বাসার
কাছেই 'ইন্তেফাক' অফিস। অগত্যা সেখানে যাইব ভাবিলাম।
এমন সময় গবনরের টেলিফোন পাইলাম। স্বয়ং তিনিই ধরিয়াছেন।
বলিলেন: গাড়ী পাঠাইছি। চইলা আস। আর কিছু বলিলেন না।

গাড়ি আসিল। গবন মেণ্ট হাউসে গেলাম। কথা হইল। তিনিও স্থান্তিত হইরাছেন। আভাসে-ইংগিতেও কোনও আহট পান নাই। বিলিলাম: 'কাজটা সম্পূর্ণ বে-আইনী। গবন র শাসনতন্ত্র বজার রাখিতে আইনতঃ ও গ্রারতঃ বাধা। কাজেই তিনি এটা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। স্বীকার করিলেন। কিন্তু এটাও তিনি বলিলেন: শাসনতন্ত্র অনুসারেই প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ ছাড়া তিনি কিছু করিতে পারেন না। তিনি আসলে প্রধানমন্ত্রীর রবার স্ট্যাম্প মাত্র। বুঝিলাম তাঁর কথাই ঠিক। আরেকটা খবর দিলেন। তাঁর বেগম সাহেব করাচি গিয়াছিলেন। তাঁকে প্রেসিডেণ্ট হাউসে নেওয়া হইয়াছে। থানিক আগে তাঁর সাথে কথা হইয়াছে। ব্যাপার-স্যাপার স্থবিধার নয়। সাবেক আই. জি. মিঃ যাকির হোসেনকে যক্ষরী খবরে করাচি নেওয়া হইয়াছে। স্থলতানুদ্দিনের দৃঢ় সন্দেহ তাঁর বদলে মিঃ যাকির হোসেনকেই গবন র করা হইতেছে। দেখা গেল, আমরা দুইজনই সমান নিরুপায়। উভয়ের মন খারাপ। আলাপ জমিল না। বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। যাইতে-আসিতে দেখিলাম সারা শহর থমথমা।

বাড়ির সবাই স্তম্ভিত, বিষণ্ণ। কারও মুথে কথা নাই। কাজেই নিবিবাদে নিবিছে সবাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। পর-পর কয়েকটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। একটা মাত্র তিন-চারদিন আগের ঘটনা। বাসায় একটা

প্রেস-কনফারেন্স ডাকিয়াছিলাম। প্রায় জন পঁচিশেক সাংবাদিক সমবেত হইয়াছিলেন। আসর নির্বাচনে শান্তি-শৃংখলার সংগে দেশের এই সর্বপ্রথম জাতীয় নির্বাচন সমাধায় সাংবাদিকরা কিরূপে সাহায়্য করিতে পারেন, তা বলার জন্মই এই প্রেস-কনফারেন্স। আমি নিজে ত্রিশ বছরের সাংবাদিক। রাজনীতিক কর্মী হিসাবে বছ নির্বাচন করার অভিজ্ঞতাও আমার আছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাঁদেরে দেখাইলাম ঃ সাংবাদিকরা ইচ্ছা করিলে শান্তি-শৃংখলার সাথে নির্বাচন সনাধাও করিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করিলে মারাত্মক অশান্তিও স্থি করিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করিলে মারাত্মক অশান্তিও স্থি করিতে পারেন। সাংবাদিকরা সকলে আমার সাথে একমত হইলেন। যার-তাঁর দলীয়-আত্মা-নির্বিশ্বে তাঁরা নিরপেক্ষভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে তাঁদের কর্তবা করিবেন, এই অশ্বাস দিয়া সন্ধার অনেক পরে তাঁরা বিদায় হইলেন।

সাংবাদিকরা চলিয়া যাওয়ার পরও তিন-চারজন লোক থাকিলেন। এরা একেবারে পিছনের কাতারে ছিলেন বলিয়া তাঁদের দিকে এতক্ষণ বিশেষ লক্ষাও করি নাই। এক-আধবার ওদিকে ন্যর দিয়াই বৃঞ্জিয়াছিলাম, ওঁরা আমার রোজকার মজলিসী বন্ধ। কিন্তু সাংবাদিকরা চলিয়া যাইবার পর দেখিলাম ওঁদের মধ্যে একজন আমার বন্ধু হইলেও রোজকার মজলিসী দরবারী লোক নন। তিনি আমার ল্যাওলর্ড মিঃ ই. এ. চৌধুরী। তিনিও মাঝে মাঝে আসেন। আমাকে বড়-ভাই মানেন। আমিও তাঁকে ছোট-ভাই মানি। কিন্তু আমার ধরবারী তিনি নন। কাজেই তাঁকে দেখিয়া অবাক হইলাম। বাড়ি-ভাড়ার ভাগানায় আসেন নাই ত? হাসিয়া বলিলামঃ 'চৌধুরী, কবে থনে সাংবাদিক হৈলা। ' তিনি খুবই রসিক যুবক। আমার রসিকতার রস গ্রহণ করিয়া হাসিলেন। বলিলেন: 'কিছ ভাইসাব আমি ভাবতাছি, আপনে এই রথা পরিশ্রম ও অর্থবায়টা করলেন কেন?' আমি বিম্ময়ে বলিলাম : 'কোনটারে তুমি রথা পরিশ্রম ও অর্থবায় কইতেছ?' চৌধুরী সাহেব গম্ভীর হইয়া পাণ্টা প্রশ্ন করিলেন: 'আপনে কি সতাই বিশ্বাস করেন ইলেকশন হবে ?' আমি আরও বিশ্বিত হইয়া বলিলাম : 'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন কোথায় ? ইলেকশনের দিন-তারিখ ত ঠিক হৈয়াই গেছে।

অতঃপর চৌধুরী সাহেব দৃঢ় প্রতায়ের স্থরে বলিলেন যে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস নির্বাচন হইবে না। নির্বাচনের আগেই একটা কিছু ঘটিয়া যাইবে। তার অনেক আলামতই তিনি দেখিতেছেন। একটা আলামত এই যে মাত্র দূই-একদিন আগে তিনি নিজে দেখিয়াছেন চাঁটগা হইতে স্পেশাল ট্রেন বোঝাই হইয়া মিলিটারি ঢাকার দিকে আসিতেছে। অতি উচ্চ হাসিতে তাঁর সন্দেহ দূর করিবার চেটা করিলাম। বলিলাম ঃ ও-সব শাগলিং বন্ধ করার জন্ম 'অপারেশন ক্লোযড ডোরের' আয়োজন। তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। না করিবার অনেক কারণও বলিলেন। কেউ কাকেও ব্ঝাইতে পারিলাম না। যার-তার মত লইয়া বিদায় হইলাম।

এর পর মনে পড়িল, কয়েকদিন আগে বন্ধুবর আবু হোসেন সরকার ও মোহন মিয়াও এই ধরনের কথা বলিয়াছিলেন। শহরে বলরে ও রেল স্টেশনে সৈগুবাহিনীর অস্বাভাবিক যাতায়াত দেখিয়াই তাঁরা বলিয়াছিলেন: 'একটা কিছু যেন হইতেছে।' ঐ অপারেশন ক্লোযড ডোর দিয়া তাঁদেরেও বৃঝাইয়াছিলাম। তাঁরা যেন অগত্যা বলিয়াছিলেন: 'হৈতেও বা পারে।'

# (২) পুৰ্বাভাদ

সুতরাং দেখা গেল, আমি ছাড়া আর সকলেই যেন বিপদ আশংকা করিতেছিলেন। আজ বুঝিলাম, ওঁদের চেয়ে আমি কত নির্বোধ। নইলে এসব কথা আমার মনে বাজিল না কেন? অন্ন কিছুদিন আগে করাচিতে মার্কিন রাইুদ্ত মিঃ ল্যাংলি এবং তাঁরও আগে মার্কিন ফার্স্ট সেক্রেটারি মিঃ ড্যান্বোর সাথে পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন এ্যাটিছড নিয়া আলাপ-আলোচনা করিতেছিলাম। উভরেই পাকিস্তানী রাজনীতির সাম্প্রতিক ভাব-গতিতে দুর্ভাবনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আসন্ন নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানে আওরামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ জয়লাভ করিবে এবং প্রাদেশিক সরকার গঠন করিবে, এসহত্তে তাঁদের পূর্ব-ধারণা দৃঢ় ছিল। তাঁরা বিশাস করিতেন আওরামী লীগ মার্কিন-বিরোধী।

আওয়ামী লীগের স্থপ্ত মত সিটো-বাগদাদ প্যাক্টের বিরুদ্ধে এটা তাঁদের জানা কথা। মওলানা ভাসানী বাহির হইয়া যাওয়ার পরও আওয়ামী লীগে এই মতের লোকই বেশী। কিন্তু তাতে তাঁদের ভয়ের কোন কারণ নাই। আওয়ামী লীগের অধিকাংশের মত যাই থাকুক, তাঁদের অবিস-ম্বাদিত নেতা স্মহরাওয়াদীকে মার্কিন-নেতারা বিশ্বাস করেন। তিনি নীতি হিসাবেই ইংগ-মার্কিন বন্ধুত্বে বিশাসী। মুসলিম লীগও মার্কিন-সমর্থক, এ বিশ্বাসও তাঁদের দুঢ়। স্ততরাং আগামী নির্বাচনের পরে যখন পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করিবে, তখন কেল্রে দৃই পার্টির কোয়েলিশন সরকার হইতেই হইবে। এই কোয়েলিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী স্বহরাওয়ার্দী ছাড়া আর কেউ **হ**ইতে পারেন না। স্থতরাং মার্কিন-সমর্থক পশ্চিম পাকিস্তান সরকার ও স্থহরাওয়াদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারও মাকিন-ঘেষা হইতে বাধ্য। মার্কিন দৃতাবাসের চিন্তা-ধারা যথন এই পথে, ঠিক সেই সময় সদিরে আবদুর রব নিশতারের যৃত্যুতে খান আবদুল কাইউম খাঁ মুসলিম লীগের সভাপতি হন। সভাপতি হইয়াই তিনি মাকিনীদের প্রতি কটু-কাটব্যে মওলানা ভাসানীকেও ছাড়াইয়া গেলেন। বিরাট-বিরাট জনসভায় তিনি এই ধরনের বক্তৃতা করিয়া বিপুল সম্বর্ধনা-অভিনন্দন পাইতে লাগিলেন। সারা পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র এবং খোদ করাচিতে মুসলিম লীগ-সমর্থক বিরাট জনতা মাকিন দৃতাবাসের সামনে যুক্ত রাষ্ট্রের ও মাকিনী দালাল বলিয়া কথিত ইস্কালর মির্যার বিক্দে বিক্ষোভ দেখাইতে লাগিল। ঠিক এই সময়েই মার্কিন-দুতাবাসের ঐ সব অফিসারকে বিষয় ও পাকিস্তানের ভবিষ্যত সম্বন্ধে উদিগ্র দেথিয়াছিলাম। আসল নির্বাচনের ফলে পাকিতান পশ্চিমা রাট্র-গোটা হইতে বাহির হইয়া যাইবে, স্বয়ং সুহরাওয়াদীও আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন না। এ সম্পর্কে তাঁদের মনে এই সময়ে আর কোনও সন্দেহ দেখিলাম না। আগামী নির্বাচনে প্রেসিডেণ্ট মির্যা আর প্রেসিডেণ্ট হইতে পারিবেন না এই সন্দেহ হওয়ার পর হইতে তিনিও নানা কৌশলে নির্বাচন ঠেকাইবার চেষ্টায় ছিলেন। আমার সন্দেহ,

গণতন্তে বিশ্বাসী হইয়াও আমেরিকানরা এই কারণে এই সময়ে পাকি-ভানের আসন্ধ নির্বাচনের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে প্রেসিডেণ্ট মির্যার সাথে তাঁদের যোগাযোগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই কারণে আমার মনে হয় পূর্ব-পাকিস্তান আইন-পরিষদে বিরোধী দলের শুগুমি, কেন্দ্রে ফিরোয খাঁর মন্ত্রিসভায় খামখা রদ-বদল, পোর্ট-ফলিও লইয়া অর্থহীন বিসন্বাদ ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একই অদৃশ্য হস্ত পর্দার আড়াল হইতে এই পুতুল নাচ করাইয়াছিল। এমন কি সি. আই. এ. র হাত থাকাও অসন্তব নয়।

(৩) কর্ম শুরু

পরদিন। ৮ই অক্টোবর। সেকেটারিয়েট-ভবনে একটা মিটিং ছিল। কয়েকদিন আগে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উদ্ধ-গতি দাম সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্ম কমোডিটি-প্রাইস-কমিশন নামে একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমাকে এই কমিশনের চেয়ারগ্যান করা হইরাছিল। এই কমিশনেরই প্রথম বৈঠক ছিল ৮ই অক্টোবর সকাল ন্টার। সেকেটারিয়েট-ভবনে। মার্শাল ল জারি হওয়ায় কমিশনের বৈঠক মোটেই হইবে কি না, জানিবার জন্ম আমি কমিশনের সেকেটারি মিঃ কেরামত আলী সি. এস্. পি. কে টেলিফোন করিলাম। তিনি জানাইলেন তিনি কোনও বিপরীত নির্দেশ পান নাই। কাজেই কমিশনের কাজ চলিবে। নির্ধারিত সময়ে বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি গেলাম। আমার সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হইল। সব মেম্বররাই উপস্থিত হইলেন। দশ-বারজন মেম্বরের মধ্যে জন-তিনেক এম. এল. এ. ছাড়া আর সবাই সেকেটারি ও ডি. আই. জি. স্তরের অফিসার। নিয়ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা শেষ হইবার আগেই কমিশনের সেক্রেটারির বাহিরে ডাক পড়িল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে কমিশনের সর্বশেষ পথিশন জানার জগু গবর্নমেণ্ট হাউসে নির্দেশ চাহিয়া ফোন করা হইরাছে। সে নির্দেশ না পাওয়া পর্বন্ত কমিশনের কাজ আর আগাইতে পারে না। অতএক

আমরা সভার কাজ বন্ধ করিয়া চা-বিস্কৃট-পান-সিগারেট থাওয়ায় মন দিলাম। হাযার বিপদেও মানুষ থোশালাপে বিরত হয় না। জানাযার নমাযে ও দাফনে সমবেত মানুষও গয় করে। আমরাও থোশালাপ শুরু করিলাম। মাশাল লা সম্বন্ধেও। মাশাল লাটা সে জাতির বিপদ, অন্ততঃ পূর্ব-পাকিস্তানে মাশাল লার সমর্থনে কোনও লোক পাওয়া ষাইবে না, আমার এই আস্থা ও বিশ্বাস এক ফুংকারে মিলাইয়া গেল এই বৈঠকেই। মাশাল লার পরে এটাই আমার বাহিরের লোকের সাথে প্রথম মিলন। সমবেত লোকেরা সবাই উচ্চ শিক্ষিত চিন্তাশীল লোক। আমি দেখিয়া মর্মাহত হইলাম যে এই উচ্চ-পদম্ব এভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারিদের অনেকেই এটাকে জাতির বিপদ বলিয়া মনে করেন নাই। বয়ং কাজে কথায় ও মুখ-ভংগিতে মনে হইল এতে যেন তাঁদেরই জয় হইয়াছে। মনটা দমিয়া গেল। আর কোনও উংসাহ থাকিল না। গবন মেণ্ট হাউস হইতে হাঁ-স্কচক কোনও নির্দেশ আসিল না। সাইনিডাই সভা ভাংগিয়া দিয়া বিদায় হইলাম। আর কি কি বিপদ আসিতে পারে, তার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

# (৪) গেরেফভার

বেশীদিন ভাবিতে হইল না। অতঃপর যা শুরু হইল, তা রাজনীতি নয় রাজা-নীতি। ১০ই অক্টোবরের রাত দুইটার সময় প্রায় ভাংগিয়া-ফেলার-মত দরজা-ধাকা-ধাকিতে ঘুম ভাংগিল। দরজা খুলিতেই দেখিলাম এলাহি কাও। আংগিনা-ভরা সশস্ত্র পুলিশ ও সৈত্রবাহিনী। আমাকে গেরেফভার করিতে আসিয়াছে। বেশ, ধরিয়া নিয়া যান। না, বাড়ি খানা-ভল্লাশ হইবে। কারণ নিরাপত্তা আইনে নয়, দুর্নীতি দমন আইনে। বলিলাম: দুর্নীতি দমন আইনে এমন অগ্রিম গেরেফভার করার ত বিধান নাই। আগে নোটেশ দিতে হইবে। কেসকরিতে হইবে। তারপর না গেরেফভার? পুলিশ বাহিনীর নেতা ডি. এস-পি.। তিনি হাসিয়া বলিলেন: 'এতদিন আইন তাই ছিল বটে, এখন তা বদলান হইয়াছে। মিঃ যাকির হোসেন গ্রন্র হইয়)

সন্ধার দিকে ঢাকা ফিরিয়াই গবন মেণ্ট হাউসে পুলিশ ও অস্থাত বড়-বড় অফিসারদের কনফারেন্স করিয়াছেন। সেখানেই তিনি দুর্নীতি দমন আইন সংশোধন করিয়া অডিস্থান্স জারি করিয়াছেন। ডি. এস. পি. সাহেব এই কনকারেল হইতেই সোজা আমার বাসায় আসিয়াছেন। তিনি এক কপি আইনের বই ও তার লাইনের ফাঁকে হাতের-লেখা **সংশোধনটি দেখাইলেন। বলিলেনঃ** অভিন্যাব্দেয় সারমর্ম' ঐ। গবন র সাহেব করাচি হইতে তালিকা লইয়াই আসিয়াছেন। তালিকা-ভুক্ত স্বাইকে গেরেফতারের জন্ম চারিদিকে পুলিশ অফিসাররা বাহির হইয়া গিয়াছেন। ডি. এস. পি. সাহেব ঘনিষ্ঠতা দেখাইয়া বলিলেন: 'সবাই আপনার মত বড়-বড় নেতা।' আরও ঘনিষ্ঠভাবে বলিলেনঃ 'মোটমাট চৌদ্ধজনের তালিকা। কে কে, আভাসে-ইংগিতে তাও বলিয়া ফেলিলেন। সব শুনিয়া আমি বলিলামঃ 'কিন্তু ডি. এস. পি. সাহেব, ঐ অডিকান্স গেষেট না হওয়া পর্যন্ত বলবং হইতে পারে না।' ডি. এস. পি. হাসিয়া বলিলেন: 'সে বিষয়ে কোন চিন্তা করিবেন না সার, গেষেট একস্ট্রা-অভিনারি ছাপার জক্ত ই. বি. জি. প্রেসে কপি চলিয়া গিয়াছে। আপনাদেরে কোর্টে নেওয়ার আগেই ছাপা হইয়া আসিয়া পড়িবে। অগত্যা আমি সন্তুষ্ট, ইংরাজিতে যাকে বলে স্থাটিসফাইড, হইলাম। বলিলাম: 'তবে খানা-তল্লাশ শুরু করেন।' তাঁরা শুরু করিলেন। রাত্র দুইটা হইতে বেলা দশটা পর্যস্ত আটটি ঘণ্টা বাড়িটা তছ,নছ, করিলেন। আলমারি, বাক্স, স্মুটকেস, তোষক, বালিশ, বিছানার উপর-নিচ, বাথরুম, পাক্ষর, আমার মোটামুটি বড় লাইরেরির বড়-বড় আইন পুস্তকের মলাট-পাতা, কিছু বাদ রাখিলেন না। দীর্ঘ আট ঘটা ধরিয়া এই তছ্নছ চলিল। বেলা দশটার দিকে আমাকে এনটি-কোরাপশান আফিসে নেওয়া হইল। সেখানে গিয়া যাঁদেরে পাইলাম, এবং অলকণ মধ্যেই বাঁদেরে আনা হইল, সব মিলাইয়া হইলাম আমরা মোট এগার জন। তাঁদের মধ্যে জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব আবদুল খালেক, জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, এডিশনাল চিফ সেকেটারী মিঃ আবগর আলী শাহ, চিফ ইঞ্জিনিরার মিঃ আবদুদ জব্বার প্রভৃতির

নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডি. আই. জি. মহীউদ্দিন আহমদের আগমন অপেক্ষায় আমাদেরে বসাইয়। রাখা হইল। ঘণ্টা দুই-তিন অপেক্ষা করা হইল। তাঁর দেখা নাই। অবশেষে সমবেত এস. পি. ডি. এস. পি. রাই আমাদের পৃথক-পৃথক বিশ্বতি নিতে লাগিলেন এক-একজন করিয়া। সম্পত্তির তালিকা। আয়-ব্যয়ের হিসাব। লম্বা লম্ব বিশ্বতি। এসব করিতে সম্বা। হইয়া গেল। ইতিমধ্যে আসামীদের সকলের বাড়ি হইতেই খানা আসিয়াছিল। পরিবারের লোকজনকেও আসিতে দেওয়া হইয়াছিল। তাঁরাই দুইটা-তিনটার দিকে আমাদেরে খাওয়াইয়া গিয়াছেন।

অবশেষে সন্ধার সময় আমাদেরে এস. ডি. ও.র এজলাসে হাষির করা হইল। এজলাসে এস. ডি. ও. সাহেব একা নন। তাঁর পাশে বসা কনে ল-ন্তরের একজন মিলিটারি অফিসার। আমাদের পক্ষের উকিলরা যামিনের দরখান্ত করিলেন। কোন এযহার ছাড়াই আমাদেরে গেরেফতার করা হইয়াছে, সে কথা বলিলেন। ফৌজদারি কার্য-বিধির ৪৯৭ ধারা মতে আমাদেরে যামিন দিতে বাধ্য, এই মর্মে অনেক আইন-নিষির দেখাইলেন। পাবলিক প্রসিকিউটর যামিনের বিরুদ্ধতা করিলেন। আসামীরা সবাই প্রভাবশালী জনপ্রিয় নেতা। এর বাহিরে থাকিলে সমন্ত তদন্ত কার্যই ব্যাহত হইবে।

এস. ডি. ও. সাহেব কথা বলিলেন না। চোথ তুলিয়া আনাদের বা উকিলদের দিকে একবার নযরও করিলেন না। মাথা হেট করিয়া যেমন বসিয়াছিলেন, তেমনি বসিয়া আমাদের দরখান্তে 'রিজেক্টেড' লিখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমাদেরে জেলখানায় নেওয়া হইল। সবাইকে নেওয়া হইল পুরানা হাজতে। শুনিতে বত খারাপ, আসলে অত খারাপ নয়। বরঞ জেলের মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভাল জায়গার অশ্যতম। প্রকাণ্ড একটা হলঘর। সবাই এক সংগে থাকা যায়। এটাই এ ঘরের আকর্ষণ। দিনে ত বটেই রাতেও সব একতা, সভা করিয়া, তাস-দাবা খেলিয়া কাটান যায়।

(৫) জেলখানায়

এখানে ঢুকিয়াই পাইলাম মওলানা ভাসানীকে ! তাঁকে অবশ্য করাপশান আইনে ধরা হয় নাই, ধরা হইয়াছে নিরাপত্তা আইনে। যে আইনেই হউক, আমরা সবাই মেঝেয় ঢালা বিছানা করিয়া রাত কাটাইলাম। তাতে কোনই অস্থবিধা হইল না। কারণ সারা রাত দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষাৎ আলোচনায় বাস্ত রহিলাম।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ যেন আমাদের 'জেলের মধ্যে অত স্থুখ' সহ্য করিতে পারিলেন না। পরদিনই মওলানা ভাসানীকে 'সেলে' নিয়া গেলেন। তারপর এক-এক করিয়া মুজিবুর রহমান, আবদুল খালেক ও আমাকে পৃথক-পৃথক সেলে আবদ্ধ করিলেন। প্রথম-প্রথম মানসিক কট হইল খুবই। কিন্ত সহিয়া উঠিলাম। তখন নিজের চেয়ে বন্ধুদের জন্ম চিন্তা হইল বেশী। আমি নিজে লেখক ও পাঠক। দিন-রাত হাবি-জাবি লিখিয়া ও বই পড়িয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু বন্ধুরা না লেখেন, না পড়েন। স্থতরাং 'সেলে' ওঁদের দিন কিভাবে একাকী কাটে সে দৃশ্চিন্তা আমাকে পাইয়া বসিল। এত কষ্টেও একটা খবর পাইয়া নিজের কথা ভূলিয়া গেলাম। ২৮শে অক্টোবরের খবরের কাগ্যে পড়িলাম প্রেসিডেট ইস্কালর মির্যা 'স্টেপ ডাউন' করিয়াছেন। প্রেসিডেন্টির গদি ত্যাগ করিয়াছেন। চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্টে টর ও প্রধানমন্ত্রী জেনারেল আইউব খাঁ প্রেসিডেটের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। হাসিব কি কাঁদিব হঠাৎ দ্বির করিতে পারিলাম না। নিজের ফাঁদে নিজে পডিবার এমন দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক ইতিহাসে ত নাইই, নীতি কথার বইএ ছাড়া আর কোথায় পড়িয়াছি, তাও মনে করিতে পারিলাম না। হায় বেচারা মির্বা! ইলেকশন ঠেকাইরা প্রেসিডেন্টি কায়েম করিবার উদ্দেশ্যেই নিশ্চয় ঐ 'বিপৰ' করিয়াছিলেন। কিন্ত শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেণ্টগিরিই ছাডিতে हरेल। विश्वव धार्यगात्र माज अकुगानिन भरत्रहे धवरत्रत्र कागर्य भिज्ञाम, **जिनि मञ्जीक विमाण চिमिया (शामन) वना दरेम, मिथानिट जिनि** স্বান্ধীভাবে থাকিবেন। 'বিপ্লব' ঘোষণা করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি বন্ধতা করিয়াছিলেনঃ 'এ বিপ্লবের বিরুদ্ধতা বর্দাশত করা হইবে না।

যাদের এটা পসল হইবে না, তারা সময় থাকিতে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাউক।' হায় কপাল! সকলের আগে এবং সম্ভবতঃ একা তাঁকেই 'সময় থাকিতে দেশ ছাড়িতে' হইল।

বাইরে আমাদের পরিবার-পরিজন যামিনের জন্ম রোজ এ-কোর্ট-ও-কোর্ট করিতেছিল। তাই সরকার ইতিমধ্যে আমাদের তিন জনকেই নিরাপত্তা আইনে বন্দী করিয়া যামিনের সমস্তার সমাধান করিয়। ফেলিলেন। পরে জানিয়াছিলাম, মওলানা সাহেব ও মৃজিব্র রহমানের জন্ম আমার দৃশ্চিন্তা ছিল নিতান্ত অনাবশুক। তাঁরা সকাল-সন্ধ্যা সজীর বাগান করিয়া মরিচ-বেগুনের ও নানা প্রকারের মৌস্থ্যী ফুলের চারা লাগাইয়া আনন্দেই কাল কাটাইতেছেন। নিজের হাতে লাগানো গাছের ফুল ত তাঁরা উপভোগ করিবেনই, এমন কি, মরিচ-বেগুন দিয়া ভর্তা-চাটনিও খাইরা বাইবার সিদ্ধান্ত তাঁরা করিয়া ফেলিয়াছেন। মুজিবুর রহমান আর এক ধাপ আগাইয়া গিয়াছেন। অন্ত ওয়ার্ড হইতে একটা ফলনী আমের চারা (কলম নয়) জোগাড় করিরা নিজের সেলের ছোট আংগিনায় লাগাইয়াছিলেন। জেলার-স্থপারকে বলিয়াছিলেন, ঐ গাছের আম খাইয়া যাইবার জন্ম তিনি মন বাঁধিয়াছেন। মুজিবুর রহমানের মনের বল দেখিয়া অফিসাররা অবাক হইয়াছিলেন। কিন্ত বেচার। আবদুল খালেক সেলের একাকিত্ব সহিতে পারিলেন না। তিনি ছিলেন হার্টের রোগী। ঘোরতর অস্তম্ব হইয়া পড়িলেন। তাঁকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বদলি করা হইল। ডাক্তারদের পরামর্শে শেয পর্যন্ত তাঁকে মুক্তি দেওয়া <mark>হইল।</mark> ইতিমধ্যে হামিদুল হক চৌধুরী, আষগর আলী শাহ ও আবদুল জব্বার সাহেবান বিভিন্ন তারিথে যামিনে খালাস হইয়া গেলেন। ও<sup>\*</sup>রা কেউ নিরাপত্তা বন্দী ছিলেন না। এইভাবে শেষ পর্যন্ত আমরা জন-চারেক षा ७ द्याभी नी शा तरे किन्या ना स्वाप्य विकास विदाय विकास वि তিন-চার মাসেও 'গ্রাউণ্ড অব ডিটেনশন' না দেওয়ায় আমার হিতীয় ছেলে মহবুব আনাম আমার মুক্তির জগু হাইকোর্টে রীট করিল। অসুস্থ শরীর লইয়াও স্থহরাওয়াদী সাহেব জোবালো সওরাল-জবাব

করিলেন। আমার বিচার স্প্যাশাল বেঞ্চে গেল। সেখানেও সুহরাওয়াদী সাহেব লম্বা সওয়াল-জবাব করিলেন। শেষ পর্যন্ত ২৯ শে জুন ১৯৫৯ সাল হাইকোর্টের স্প্যাশাল বেঞ্চ আমাকে খালাস দিলেন।

ইতিমধ্যে আমার বিরুদ্ধে তিনটা দুর্নীতি দমন আইনের কেস দায়ের হইয়াছিল। মুজিবুর রহমান, ক্যাপটেন মনস্থর আলী, কোরবান আলী, আবদুল হামিদ চৌধুরী ও নুরুদ্দিন আহমদ সাহেবানের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির কেস হইয়াছিল। আমরা আসামীরা সবাই আওয়ামী লীগার। আওয়ামী লীগাররাই দুর্নীতিবায এটা দেখানোই এই সব কেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। শেষ পর্যন্ত আদালতের বিচারে কারো বিরুদ্ধেই কোনও মামলা টিকে নাই। কথায় বলে, ভালরূপ কাদা ছুড়িতে পারিলে কাদা গেলেও দাগ থাকে। আমাদের বিরুদ্ধে কেসগুলি কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন, এটা অবশ্য দেশবাসীই শেষ বিচার করিবে। কিন্ত এ ব্যাপারে দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না।

# (৬) হ্নীতির অভিযোগ

আমাদেরে গেরেফতার করার দুই-এক দিন পরেই গবন'র যাকির হোসেন আমাদের সাথে জেলখানায় দেখা করেন। কথা প্রসংগে বলেন: তাঁর ইচ্ছায় আমাদেরে গ্রেফতার করা হর নাই। কেন্দ্রের হকুমেই এটা হইরাছে। এর কয়দিন পরে প্রেসিডেট ইস্কান্দর মির্যা খবরের কাগযের রিপোর্টারদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন: পূর্ব-পাকিন্তানী নেতৃরন্দের গেরেফতার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কিছুই জানেন না। পূর্ব-পাকিন্তান সরকারের ইচ্ছামতই ওঁদেরে গেরেফতার করা হইরাছে। এরও কিছুদিন পরে তৎকালিন আই. জি. ও অস্থায়ী চিফ সেকেটারি জনাব কাষী আনওরারুল হক মেহেরবানি করিরা আমার সাথে দেখা করেন। কাষী আনওরারুল হকের মর্ছম পিতা কাষী এমদাদূল হক আমাদের সাহিত্যিক-শুরু ছিলেন। সেই উপলক্ষে আমি কাষী আনওরারুল হককে ছোট ভাইএর মতই স্লেহের চোখে দেখিতাম। তিনিও বোধ হয় আমাকে বড় ভাইএর মতই সন্মান করিতেন। জেলখানার সাক্ষাতে তাঁর সে-শ্রদ্ধার ভাব অকুর পাইলাম। তিনি দরদ-মাথা গলায় বলিলেনঃ 'আপনার মত লোকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ হওয়ায় আমরা আনেকেই অন্তরে বাথা পাইয়াছি। কিন্তু সার, আপনারও দোষ আছে। চার কোটি টাকার এতবড় একটা বদনাম খবরের কাগয়ে ছড়াইয়া পড়িল, আপনি তার কি প্রতিকার করিলেন?' আমি বিন্দায়ে বলিলামঃ 'বলেন কি কাষী সাহেব? আমি প্রতিবাদ করি নাই? যে 'মনিং নিউয' এই বদনামের প্রচারক, তারা আমার প্রতিবাদ ছাপে নাই সত্য কিন্তু করাচির 'ডন'ও ঢাকার সব কাগয়ে বিশেষতঃ 'ইত্তেফাকে' পুরা প্রতিবাদ ছাপা ইইয়াছে। আপনি পড়েন নাই ?'

'পড়িয়াছি নিশ্চরই।' কাষী সাহেব বলিলেন। 'কিন্ত আমি প্রতিবাদের কথা বলি নাই। প্রতিকারের কথা বলিয়াছি। আপনার মানহানি মামলা করা উচিত ছিল।'

মামলা করার আমার ইচ্ছা, শহীদ সাহেবের বাধা দান, সব কথা কাষী সাহেবকে বলিয়া উপসংহারে বলিলাম: 'কিন্তু কাষী সাহেব, খবরের কাগ্যে রাজনীতিক নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পড়িয়াই বিনা-তদন্তে এর আগে কাউকে গেরেফতার করিয়াছেন কোনওদিন? রাজনীতিক দলাদলিতে কত অভিযোগ-পাণ্টা-অভিযোগই ত হয়। সে সব দোষাদ্যিই যদি মামলা দায়েরের বুনিয়াদ হয়, তবে আপনারা আছেন কিসের জ্ঞা?' এতক্ষণে কাষী সাহেব স্বীকার করিলেন এসব রাজনৈতিক ব্যাপার। উপরের হুকুমেই সরকারী কর্মচারিরা এটা করিতে বাধা হয়। আমি প্রেসিডেন্ট মির্যা ইস্কান্সরের ঘোহণার দিকে কাষী সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে তিনি মচকি হাসিলেন, কিছু বলিলেন না।

ব্যক্তিগত কথা বাড়াইয়া পাঠকদের ধৈর্যের উপর যুলুম করিতে চাই ।
না। শুধু দুই-একটা কথা বলিয়াই এ ব্যাপারের ইতি করিতে চাই।
আমি পারমিট-লাইসেন্সের মালিক বাণিজ্ঞা-মন্ত্রী। শিল্প-পতিদেব ভাগ্যবিধাতা শিল্পমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর উপর আমার বেজায় প্রভাব। তাই
পারমিট-লাইসেলের বদলা আমি চার কোটি টাকা পার্টি-ফণ্ড তুলিয়াছি।

যে দেশে কুল-মাদ্রাসা মসজিদ-হাসপাতালের তহবিলও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইরা যায়, সেখানে চার কোটি টাকার পার্টি-ফণ্ড হইতে আমি ব্যক্তিগত স্থবিধা কিছুই গ্রহণ করিব না, এমন অবাস্তব কথা বিশ্বাস করিবার মত আহাম্মক লোক আমাদের দেশে একজনও নাই। কাজেই তারা যদি মনে করিয়া থাকে, ঐ টাকা দিয়া আমি অন্ততঃ বেনামিতে পাকিস্তানের বড় বড় শহরে কয়েকখানা বাড়ি-ঘর করিয়াছি, प्रेहातरे। भिन्न-वाणिका প्रिकांन ज्ञानन किंद्रशाहि, एरव दिन्यात्रीरक দোষ দেওয়া যায় না। চার কোটি টাকার এতসব বড়-বড় পর্বত যথন মাত্র দশ-পনর হাষারের তিনটি কেসের মূষিক প্রস্ব করিল, তখন যারা বিশ্মিত হইয়াছিল, তারা দুঃখিত হয় নাই। আর যারা দুঃখিত হইয়াছিল তারা বিশ্বিত হয় নাই। তিনটি কেসের প্রথমটি আয়ের চেয়ে সম্পত্তি বেশী করার অভিযোগ। মার্কিন সাহাযোর পূর্ব-পার্কিন্তানের অংশ চার কোটি টাকার সবটাই আমি মারিয়া দিয়াছি, এই ধারণা হইতেই অভিযোগটা উঠিয়াছিল। যারা অভিযোগটা করিয়া-ছিল তারা নিজেরাই ওটায় বিশাস করে নাই। ইট ওয়ায টু বিগ টু বিলিভ। কিন্তু চার কোটি না হউক, চল্লিশ লক্ষ, চল্লিশ লক্ষ না হউক, চার লক্ষ, চার লক্ষ না হউক চল্লিশ হাযার টাকাও এতবড় প্রতাপশালী শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী ডানহাত-বাঁ হাত করে নাই! এতবড় বেওকুফকে কোনও প্রধানমন্ত্রী তাঁর শিল্প-বাণিজামন্ত্রী করিতে পারেন, এটা স্বয়ং পুলিশও বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তাই তাঁরা পূর্ব-পাকিস্তান চাষ করিয়া শেষ পর্যন্ত বহু অর্থবারে উচ্চপদস্থ অনেক পূলিশ কর্মচারি পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাইয়াছিল। ঐ সব স্থযোগ্য অভিজ্ঞ তীক্ষবৃদ্ধি পুলিশ কর্মচারি, যারা ত্রিশ হাত কুরার নিচে হইতে চোরাই মাল উদ্ধার করিতে পারেন তাঁরা, দীর্ঘদিন পশ্চিম পাকিস্তানের শহর-নগর ও बारकानि हाय कत्रिलन। निवाम ददेश किविया आंत्रिलन। वाध হর বাগ করিয়া বলিলেনঃ 'এত শুনিলাম! কিছু পাইলাম না! এতবড় ক্মতাশালী মন্ত্রী হইরাও কিছু, করিল না। লোকটা মন্ত্রী হওরার বোগাই না। আসলে লোকটা একটা ইডিয়ট !' অগত্যা ফাইনাল রিপোর্ট দিলেন। বাকী থাকিল দুইটা। তার একটাতে এক ভদ্রলোক আমার আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া এক শিল্প-বাবসায়ীর নিকট হইতে তের হাযার টাকা আদায় করিয়াছিলেন। মন্ত্রীর সাথে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের দেখা নাই। কোনও মন্ত্রী বা পদস্থ লোকের নাম করিয়া অন্ত কেউ কিছু করিলে মন্ত্রী বা পদস্থ লোক অপরাধী হন, দেশের সর্বোচ্চ আদালত একথা বিশ্বাস করিলেন না। গেল সে কেসও। বাকী থাকিল একটি। এটি করাচিতে। ঐ ভদুলোক কলিকাতা হইতে টেক্সট বুক আমদানির জক্ত দশ হাষার টাকার লাইসেক্স পাইয়াছিলেন। তিনি টেক্সট বুক কমিটির বইএর একজন পাবলিশার। আমার মন্ত্রিষের বহু আগে হইতেই তিনি পাবলিশার ও ছাপাখানার মালিক। তিনি ঐ টাকায় টেক্সট বুক আমদানিও করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পুস্তক নিজের জিলায় না নিয়া ঢাকার বাজারে বিক্রয় করিয়াছেন, এই তাঁর অপরাধ। অপরাধ যদি হইয়াই থাকে, তবে তা করিয়াছেন তিনি। অথচ পুলিশ তার নামে মামলা না করিয়া মামলা লাগাইলেন সন্তীর বিরুদ্ধে—আমার নামে। বাণিজামন্ত্রী লাইসেন্স না দিলে ত তিনি ঐ অপরাধ করিতে পারিতেন না। এটাই বোধ হয় ছিল পুলিশের যুক্তি। কিন্তু গবন মেণ্ট পুলিশের এই যুক্তি মানিলেন না। মামলা স্থাংশনের জন্ম যথন স্বরাই মন্ত্রীর কাছে গেল, পুলিশের দুর্ভাগ্যবশতঃ তথন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মিঃ হবিব্রাখান যিনি অর্দিন আগেও ছিলেন একজন সেশন জজ। তিনি মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেন। জনাব হবিবুলা খান সাহেবকে অশেষ ধন্তবাদ। তিনি ঐ নির্দেশ না দিলে আমার মত অমুস্থ লোক করাচি কেস করার টানা-হেচড়া সত্যই বরদাশ্ত্ করিতে পারিতাম না। এটাও খান সাহেব নিশ্চয়ই বিবেচনা করিয়াছিলেন।

এইভাবে শারীরিক দুর্গতির হাত হইতে আমি রক্ষা পাইলাম। কিন্তু মানসিক দুর্গতি কাটিল না। দুর্নীতির অভিযোগের এই বিশেষ দিকটি লইয়া আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করিয়াছি। মন্ত্রীদের ঘুষ-রেশ-ওয়াত খাওয়ার অভিযোগ সম্বন্ধে আমি একটা বিশেষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। কায়েমী স্বাধীদের ভূঞ্জিত অধিকারের

মনোপলিতে হাত দিলেই আপনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ হইবে।
এটা আসলে দুর্নীতি করিতে রাষী না হওয়ার দুর্নীতি। মন্ত্রী হইয়া
যদি ওদের ভূঞ্জিত অধিকারে হাত না দেন, তবে আপনি খুব ভাল
মন্ত্রী। এক-আধটু খোঁচা-টোচা মারিয়া 'তুট' হইয়া হাত গুটাইলে
আরও ভাল। এইভাবে আপনি আরামে তাঁদের মনোপলি মুনাফার
'ছটাকখানি' অংশও পাইতে পারেন। মন্ত্রিস্থ যাওয়ার পরেও গুড
কণ্ডাক্টের পুরস্কার স্বরূপ পেনশনও পাইতে থাকিতে পারেন।

পক্ষান্তরে যে কোনও সংস্থার প্রবর্তন করিয়া যদি আপনি ওদের ভূঞিত অধিকার নই করেন, যদি ওদের 'দই এর হাড়িতে কই বা লাঠির বাড়িতে ঘৃষ্ট' কোনটাই না হন, তবে আপনার কপালে দুঃখ আছে? 'ভাল' কথার যদি আপনি 'নিজের ভাল' না বুঝেন, তবে 'আপ ক্যা সমঝা? আওয়াম কা রাজ আ গিয়া? জনাব, ভূল যাইএ ইরে খেয়াল! পিছে বুরা না মানিয়ে।'

# (৭) স্থহরাওয়ার্দীর গেরেফতার

মার্শাল ল'র পৌণে চার বছর পশ্চিম পাকিন্তানে মার্শাল ল-বিরোধী কোনও আন্দোলন হইয়াছে কি না জানি না। কিন্তু পূর্ব-পাকিন্তানে হয় নাই। বরঞ্চ প্রথম কয়েক মাস যেন জনসাধারণকে এতে খুলীই মনে হইয়াছিল। আমাদের রাজনীতিকদেরে সিভিল মিলিটারি গবন মেণ্ট চাকুরিয়ারা যত দোষই দেন না কেন, আমাদের একটা গুল তাঁদের স্বীকার করিতেই হইবে। সেটা এই যে জনমতের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করি না। কোনও একটা রাজনৈতিক কাজকে আমরা নিজেরা যত ভাল বা মল মনে করি না কেন. যতক্ষণ জনমত পক্ষে আসা সম্ভবপর না দেখি, ততক্ষণ তার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও কাজ করি না।

বংগেসময়ে জনগণের মধ্যে বান্তব চেতনা ফি:িরা আসার পরও রাজনীতিক নেতা-কর্মীরা কোনও আন্দোলনের সংকল্প করেন নাই। ইচ্ছা বা চিন্তা যে করেন নাই, তা নর। চিন্তাও করিয়াছেন, ইচ্ছাও করিয়াছেন। কিন্তু উচিৎ মনে করেন নাই। একটা ছোট নথির দিলেই চলিবে। অত অস্থু, গায়ে ১০০ ডিগ্রি জর ও পায়ের বুড়া আংগুলের প্রদাহহেতু পা ফুলিয়া যাওয়ায় জুতা-ছাড়া পর-পর কয়টা দিন হাইকোর্টে বজ্বতা করিয়া অহরাওয়ার্দী আমাকে খালাস করিলেন। জেলখানা হইতে বাড়ি ফেরা-মাত্র ঐ অস্থুখ শরীরেই তিনি আমাকে দেখিতে আসিলেন। ঐ শরীর নিয়া আমার জন্ম অত কঠোর পরিশ্রম করায় আমার জ্রী ও আমি লিডারের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন: সুধু মৌখিক কৃতজ্ঞতায় তিনি সন্তুই হইবেন না। তিনি আমার কাছে একটা বড় ফিস্ চান। সে ফিস্ হইতেছে গণ-আলোলনের একটা স্কিম। আমাদের মধ্যে আমিই একমাত্র কংগ্রেস-ট্রেইও কর্মী। কাজেই এটা করা আমার ডিউটি। প্রধানতঃ এই কারণেই তিনি আমার খালাসের উপর এত ওক্তম্ব দিয়াছেন।

লিডারের চোখে-মুখে প্রবল আগ্রহ ও দৃঢ় সংকল্প দেখিলাম।
কিন্তু আমি যখন বুঝাইলাম বিনা-প্রস্তৃতি ও বিনা-ট্রেনিংএ গণ-আন্দোলন
শুরু করিলে পরিণামে তাকে অহিংস রাখা যাইবে না এবং তাতে
রাষ্ট্রের ও খোদ গণ-আন্দোলনের ক্ষৃতি হইবে, তখন চট করিয়া লিডার
তা বুঝিয়া ফেলিলেন। গণ-ঐক্য গণ-আন্দোলনের জ্ব্যু অপরিহার্য
এবং সে গণ-ঐক্য আসিতে পারে শুধু নেতা-কর্মীদের ঐক্যের মারফত।
অতঃপর লিডার সেই দিকেই মনোনিবেশ করেন। ফলে সে সময়ে
দেশে কোনও আসল্ল আন্দোলন ছিল না। কিন্তু যেখানে অশান্তি
বা আন্দোলন নাই সেখানেও উল্কানি দিয়া অশান্তি স্ট্রিকরায় আমাদের
দেশের আমলাতম্ব উস্তাদ।

তাই তারা ১৯৬২ সালের ৩১শে জানুয়ারি করাচিতে জনাব শহীদ স্থহরাওয়াদীকে নিরাপত্তা আইনে গেরেফতার করিল। পরদিন ১লা ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেট আইউব ঢাকার তশরিফ আনিলেন। বিমান বন্দরেই তিনি ঘোষণা করিলেনঃ 'বিদেশীর অর্থ-সাহায্যে পাকিস্তান ধ্বংস করিতে ষাইতেছিলেন বলিয়াই সরকার মিঃ স্থহরাওয়াদীকে গেরেফতার করিয়াছেন।'

(৮) আমরাও জেলে

পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা বিশেষতঃ ঢাকার ছাত্র-তরুণ ও জন-সাধারণ বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িল। পনর দিন ঢাকায় রাস্তায়-রাস্তায় কি কি ঘটয়াছিল এবং তার পরেও বহুদিন পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র কি প্রচণ্ড বিক্ষোভ চলিয়াছিল, তা সকলের চোখের-দেখা ব্যাপার। আমার উল্লেখের প্রয়োজন করে না। আমার সে যোগ্যতাও নাই। কারণ ৬ই ফেব্রুরারের রাত্তেই আমাকে আমার চতুর্থ প্র মন্যুর আনাম (তথন ইউনি-ভাসিটির ছাত্র ) সহ গেরেফতার করা হয়। জেলখানায় অতি অল্পনের মধ্যেই 'ইত্তেফাক' সম্পাদক মিঃ তফায্যল হোসেন (মানিক মিয়া), শেখ মুজিবুর রহমান, কফিলুদীন চৌধুরী, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, মিঃ কোরবান আলী, মিঃ তাজুদ্দিন আহমদ প্রভৃতি প্রায় বিশ-বাইশ জন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ( অধিকাংশই আওয়ামী লীগার ) আমাদের সহিত একই ওয়ার্ডে মিলিত হইলেন। আমরা জেলখানায় থাকিতে-থাকিতেই প্রেসিডেন্ট আইউব নয়া শাসনতন্ত্র ঘোষণা করিলেন। ঐ সময়েই ২৭শে এপ্রিল (১: ৬২) শেরে-বাংলা এ. কে. ফ্যলুল হক এন্তেকাল করিলেন। আমরা শোকে সভাসভাই মুহামান হইলাম। শোক-চিহু স্বরূপ আমরা কাল বাজে পরিতে জেলকত্ পক্ষের অনুমতি চাহিলাম এবং কাল সাল অথবা ছাতির কাপড় যা পাওয়া যায়, আমাদের িজম পয়সা হইতে তা কিনিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। জেলকত্'পক্ষ আমাদের প্রার্থনা মনবুর করিলেন। আমাদের সাথে অক্তান্ত ওয়াডের রাজবন্দীরা এবং দেখাদেখি সাধারণ কয়েদীরাও কাল ব্যাজ পরিলেন। আমরা গোড়াতে সাতদিনের জন্স ব্যাজ ধারণের অনুমতি পাইয়াছিলাম বটে কিন্তু বহুদিন আমরা সে ব্যাজ খুলি নাই। জেলকর্ত্পক্ষও ব্যাজ খুলিবার তাকিদ 4 नारे।

(১) নয় নেভার বিবৃত্তি

নরা শাসনতম ঘোষণার দুই মাস মধ্যে উহা জারি হয়। জারি হওরার পনর দিনের মধ্যেই পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধি-স্বানীয় নয় জন

নেতা ঐ শাসনতম্ব অগ্রাহ্য করিয়া এবং নয়া গণ-পরিষদ কর্তৃক শাসনতম্ব রচনার প্রস্তাব দিয়া এক বিশ্বতি প্রচার করেন ২৫শে জুন। এই বিশ্বতি খুবই জনপ্রিয় হয় এবং 'নয় নেতার বিরতি' বলিয়া প্রচুর খ্যাতি লাভ करत । পূर्व-পाकिन्छात्मत्र प्रवंब बन्माधात्रन, जारनत প্রতিনিধি-স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান যথা উকিল-মোখতার লাইরেরি, চেম্বার-অব-কমার্স, বিভিন্ন সভা-সমিতি-এসোসিয়েশন বিপুলভাবে এই বিরতির সমর্থন করে। আমি এই সময়ে দুরন্ত প্লুর্যাল এফিউশন রোগে গুরুতর অস্ত্রস্থ হইয়া পড়ি। তাতে আঠার দিন সংজ্ঞাহীন বা 'কোমায়' ছিলাম। অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম। হাসপাতাল হইতে মুক্তি পাইবার পরেও উহার পুনরাক্রমণ হওয়াতে আবারও মাসথানেকের মত হাসপাতালে থাকিতে হইয়াছিল। অবশ্য সপূর্ণ আয়োগ্য হইতে আমার প্রায় দুই বছর লাগিয়াছিল। কিন্ত প্রাথমিক সংকট কাটিয়া যাওয়ার পরই আমি 'নয় নেতার বিবৃতিতে' জনগণের সমর্থন ও উল্লাস দেখিয়া অতিশয় আনন্দিও হইয়াছিলাম এবং তাতেই আমার রোগ অর্ধেক সারিয়া গিয়াছিল। আমার ঐ মারাত্মক রোগে আমার নেতা-সহকর্মীরা, তদানীন্তন গবন'র জনাব গোলাম ফারুক, তংকালীন হাস-পাতাল-প্রধান ডাঃ কর্ণেল হক, বিশেষজ্ঞ ডাঃ শামস্থদিনের নেতৃত্বে হাসপাতালের সকল ডাজাররা আমার জ্বন্ত যেভাবে রাত-দিন পরিশ্রম খোঁজ-খবর ও তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন, সে কথা আমার কৃতজ্ঞতার সাথে চিরকাল মনে থাকিবে।

যা হোক এরপর শহীদ সাহেব মুক্তি পাইয়া পূর্ব-পাকিস্তানে আসেন এবং 'নয় নেতার বিশ্বতি' সমর্থন করেন। এই সময় তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে সর্বত্র সভা-সমিতি করিয়া বেড়ান। দেশের সর্বত্র জীবন ও জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। আমি এই সময় হাসপাতাল হইতে ছুটি পাইয়াছি বটে, কিছে ঘরের বাহির হইতে পারি না। সভা-সমিতিতেও যোগ দিতে পারি না। কাজেই লিডারের এসব ঝটকা সফরে সংগী হওয়ার সোভাগ্য আমার হয় নাই। কিছ খবরের কাগ্য পড়িয়া, অপরের মুখে, বিশেষতঃ লিডারের নিজ-মুখে, ও-সবের বিবরণ ও তাৎপর্য

শুনিরা আমি গণতম্বের আসন্ন জয়ের সম্ভাবনায় উদ্দীপিত হইরা উঠিতাম।

(১০) পার্টি রিভাইভ্যাল

এই মুদ্দতের সবচেয়ে বড় বিচার-বিবেচনার বিষয় ছিল রাজনীতিক পার্টি সমূহ পুনরুজ্জীবিত করা-না-করার প্রস্নটি। তার বিশেষ কারণ ছিল এই, যে-'বিপ্লবী' নেতারা মার্শাল ল' করিয়া সব পাটি ভাংগিয়া তাদের টেবিল-চেয়ার নিলাম করাইয়া এবং কাগ্য-পত্র পোড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং সব পার্টি-ফণ্ড বায়েয়াফত করিয়াছিলেন, তাঁরাই এখন পলিটিক্যাল পারটিষ এ্যাষ্ট্র' নামক আইন জারি করিয়াছেন। নিজেরা 'পাকিস্তান মুসলিম লীগ' নামে পার্টি করিয়াছেন। অপর-অপর লোককে যার-তার পার্টি জিয়াইয়া তুলিবার উস্থানি দিতেছেন! পার্লামেণ্টারি আমলের পার্টি-চেতনা, পার্টি-ম্পিরিট ও পার্টি-মনোরত্তি চার বছরের মার্শাল ল'তেও আমাদের মধ্য হইতে সম্পূর্ণ দুর হয় নাই। কাজেই বর্তমান পরিবেশে বর্তমান বৈরতদ্বের মোকাবেলার পার্টি-অক্ষমতা সম্বন্ধে সকলে সমান সচেতন হন নাই। এ অবস্থায় সর্বোচ্চ স্তরের পার্টি-নেতৃরন্দের মধ্যে শহীদ সাহেবই প্রথম পার্টি-রিভাইভ্যালের বিরুদ্ধতা করায় আমাদের জন্ম ওটা ছিল গর্বের বিষয়। কিন্ত অনেকে তাঁকে ভুলও বৃঝিয়াছিলেন। শহীদ সাহেব তংকালে সর্ববাদি সম্মত মতে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নেতা হওরায় অক্সাক্ত দলীর নেতাদের কেউ-কেউ মনে করেন স্থহরাওয়ার্দী পার্টি রিভাইভ্যালের বিরুষতা করিতেছেন নিজের একচ্ছত্র আধিপতা রক্ষার জন্ম। কোনও পার্টি না থাকিলে স্বহরাওয়ার্দী একমাত্র নেতা; আর সব পার্টি রিভাইভ হইলে স্মহরাওয়াদী অগতম নেতা; এটা তাঁদের চোখে সহজেই ধরা পড়িল। কিন্তু এটা ধরা পড়িল না এবং সাধারণতঃ ধরা পড়ে না যে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের অবর্তমানে সকলের পার্টিও 'ঠোটো জগরাথ' মাতা।

কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানে সব নেতারাই বাঁর-তাঁর পার্ট রিভাইড করিরা ফেলিলেন। এ ব্যাপারে জমাতে-ইসলামীর নেতা মওলান। আবুল আলা মওদুদীই রাভা দেখাইলেন। অস্থান্ত পার্ট-নেতারা তাঁর অনুসরণ করিলেন। তাঁরা অবশ্য যুক্তি দিলেনঃ পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মত রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন না হওয়ায় সেখানে পার্টি রিভাইভ না করিয়া কোনও কাজই করা যাইবে না। ফলে লিডার পশ্চিম পাকিন্তানে রিভাইভ্যাল ও পর্ব-পাকিস্তানে নন-রিভাইভ্যাল এই হৈতনীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। এই অবস্থায়ই তিনি জাতীয় গণতান্ত্ৰিক ফট (এন. ডি. এফ.) গঠন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ধাঁর-তাঁর পার্টি রিভাইভ করিলেও পূর্ব-পাকিস্তানে তাঁদের পার্টি-কার্য-কলাপ প্রসারিত করিবেন না, এই ধরণের আশ্বাস তাঁরা লিডারকে দিলেন। কিন্তু ঐ হৈত-নীতি শহীদ সাহেবের মত সবল ও হুউচ্চ নেতা ছাড়া আর কাকেও দিয়া কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না। সেজ্ঞ শহীদ সাহেব পূর্ব-পাকিস্তানের সকল দলের নেতাদেরেই রিভাইভাল-বিরোধী রাখিবার কার্যকরী পন্থা অবলম্বনের চেপ্তায় তৎপর হন। এটা লিডারের কাছে যেমন স্থম্পষ্ট ছিল, অপর সকলের কাছেও তেমনি সুস্পষ্ট ছিল যে আর যে পার্টি যাই করুক, যতদিন গ্রাপ ও আওয়ামী লীগ রিভাইভ না হইতেছে, ততদিন গণ-ঐক্যের কোনও ক্ষতিই কেউ করিতে পারিবেন না। পর্ব-পাকিস্তানে আসল গণ-সম্থিত পার্টি বলিতে এই দুইটি। আর এখান-কার ছাত্র-তরুণ সহ গোটা জনসাধারণ রিভাইভ্যালের বিরোধী। শহীদ সাহেবের ঝটিক। সফরের বিরাট-বিরাট জনসভার বক্তৃতায় এই গণ-ঐক্য দিন দিন অধিকতর শক্ত ও মযবৃত হইতেছিল।

# (১১) এক দফা জাতীয় দাবি

লিভার তাঁর সফরের ফাঁকে-ফাঁকে ঢাকায় আসিলে আমার রোগশযায় আমাকে দেখিতে আসিতেন। স্বভাবতঃই তাঁর সাথে উঁচুস্তরের
অক্যান্স নেতারাও থাকিতেন। এমনি এক সাক্ষাতে সংগী নেতাদের
সামনেই তিনি বলিলেন যে শ্বাপ-নেতারা তাঁর কাছে মিনিমাম প্রোগ্রাম
হিসাবে চৌদ-পনরটা দফা উপস্থিত করিয়াছেন। প্রসংগক্রমে বলা ভাল যে
অনেকেই মনে করিতেন, জাতীর গণতান্ত্রিক ফুণ্টের উদ্দেশ্য হিসাবে শুধু

গণতম্ব পূর্ণবিহালে'র মত অস্পষ্ট ও জনগণের দুর্বোধ্য কথার বদলে ধরা ছোঁওয়ার মত একটি স্থাস্ট আদর্শ দরকার। তারই নাম দেওয়া হইয়াছিল মিনিমাম প্রোগ্রাম। বিভিন্ন পার্টি-নেতারা এই মিনিমামই লিডারের খেদমতে পেশ করিতেছিলেন। এটা অক্যায়ও ছিল না, অনধিকার চর্চাও ছিল না ! তবু মিনিমাম দাবির দফা-সংখ্যা এত বেশী দেখিয়া আমাদের বাস্তববুদ্ধির-অভাবেই বোধ হয় লিডার বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। আমি লিডারকে বলিলাম ঃ অত বেশী দফার দাবি তিনি না মানিতে পারেন, তবে তাঁর নিজেরও 'এক দফা দাবির' দৃঢ়তা কিছুটা শিথিল করিতে হইবে। খানিক আলোচনার পর তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমার মত তাঁকে জানাইতে উপদেশ দিলেন।

কয়েকদিন পরে কিছুটা ভাল হইয়া মানিক মিয়ার বাড়িতে লিডারের সাথে দেখা করিলাম এবং এ বিষয়ে আমার চিন্তার ফল তাঁকে জানাই-লাম। তিনি মোটামুটি নিমরাষী হইয়া আমাকে খুব সংক্ষেপে একটি वित्रिक मुमाविमा कत्रिरक चारम्य मिरलन । विनातन : উভয় পাকিস্তান হইতে ৫০ জন করিয়া মোট এক শ নেতার বিরতি হইতে হইবে। আমি লিডারের আদেশ-মত ফুলক্ষেপ শিটের এক পৃঠায় একটি বিব্রতির মুসাবিদা করিলাম। তাতে নয় নেতার বিবৃতির সার কথার উপর বুনিয়াদ করিয়া দৃ∙এক দফার দাবি থাড়া করিলাম। উহাই টাইপ করিতে আতাউর রহমান সাহেবের কাছে দিলাম। টাইপ করার সময় আতাউর রহমান আমাকে ফোনে জানাইলেন যে আমার মুসা-বিদাটা অতিরিক্ত মাত্রায় ছোট হইরা গিয়াছে। দু-এক জায়গায় একটু বাড়াইরা লেখিলে ভাল হয়। তবে তিনি আমার মুসাবিদায় হাত না দিয়া ঐ ধরনেরই একটা মুসাবিদা করিতে চান। আমার আপত্তি আছে কি না। আমি সানশে সম্মতি দিলাম। পরের দিন আমরা দুই মুসাবিদারই টাইপ কপি লইয়া লিডারের সাথে দেখা করিলাম। তিনি উভন্ন মুসাবিদাই মনোধোগ দিয়া পড়িলেন। আমারটা ফুলস্থেপ এক পুঠা। আতাউর রহমান সাহেবেরটা দেড় পুঠা। তবু লিভার বলিলেন ঃ ভিনি আরও ছোট বিশ্বতির মুসাবিদা চাহিরাছিলেন। উভর মুসাবিদারই

খানিকক্ষণ চোখ বুলাইয়া অবশেষে বলিলেনঃ 'তোমরা দুইজনে বখন দুইটা করিয়াছ, তখন আমিও একটা করি। কি বল ?' আমরা সানদে সাগ্রহে রাষী হইলাম। পরের দিন তিনি ফুলস্কেপের আধা পৃষ্ঠার একটি মুসাবিধা আমাদেরে দেখাইলেন। তাতে তিনি ১৯৫৬ সালের শাসনতম্ব পুনর্বহালকেই আমাদের একমাত্র জাতীয় দাবি করিয়াছেন। স্থপ্ত ধরা-ছোঁওয়ার মত এবং জনগণের বোধগমা হওয়ার দিক হইতে এমন পরিকার দাবি আর হইতে পারে না। আমরা তা স্বীকার করিলাম। কিন্ত ঐ শাসনতম্বে পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন স্বীকৃত হয় নাই; তার ফলে আমরা উহাতে দন্তখত করিতে অম্বীকার করিয়া-ছিলাম; কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে পূর্ব-পাকিস্তানীদের দাবি-দাওয়া আরও বেশী দানা বাঁধিয়াছে ইত্যাদি যুক্তি দিয়া লিডারের মুসাবিদায় আমরা আপত্তি করিলাম। কিন্তু সংগে-সংগেই একথাও আমরা বলিলাম যে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা যদি এই বিশ্বতিতে অগ্রিম ওয়াদা करतन य ७७ সালের শাসনতম অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের জাতীয় পরিষদের প্রথম বৈঠকেই তিন বিষয়ের কেন্দ্রীয় ফেডারেশন ও উভয় অঞ্চলকে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দিয়া শাসনতম্ব সংশোধন করা হইবে, তবে আমরা লিডারের মুসাবিদা ঐরপ সংশোধিত মতে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

(১২) শেষ বিদায়

লিভার আমাদের কথাটা ফেলিয়া দিলেন না। চিন্তা করিলেন।
নোট করিলেন। পশ্চিম পাকিন্তানী নেতাদেরে দুঝাইবার দায়িছ
নিলেন। আমাদেরে প্রন্তত থাকিবার আদেশ-উপদেশ দিয়া তিনি করাচি
চলিয়া গোলেন। সেখানে অস্ত্র হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসার জক্ত
ধুরিখ লগুন বৈক্ত গোলেন। আর আসিলেন না। তাঁর বদলে আমাদের
দুর্ভাগোর ঘোর অন্ধকার ছায়া লইয়া আসিল তাঁর লাশ। ১৯৬০
সালের ৫ই ডিসেম্বর তিনি বৈক্তের এক হোটেলে এন্ডেকাল করিলেন।
তাঁর আত্মীর-সঞ্জন তাঁকে করাচিতে দাফন করিতে চাহিলেন। কিন্তু পূর্ব-

পাকিন্তানবাসী দাবি করিল তাদের প্রাণ-প্রিন্ন নেতাকে পূর্ব-পাকিন্তানের মাটতে দাফন করিতে হইবে। তাই হইল। পূর্ব-পাকিন্তানের অপর প্রাণ-প্রিয় নেতা শেরে-বাংলার পাশে তাঁকে দাফন করা হইল।

তারপর —তারপর দু'চারদিন আগে-পিছে মাপ ও আওয়ামী লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানই রিভাইভ হইয়া গেল। ফলে ঐ দূরদর্শী মহান নেতার উপদেশ কার্যতঃ তাঁরই অনুসারীরা অগ্রাহ্য করিলেন। একমাত্র পূর্ব-পাকিস্তানের এন. ডি. এফ. অন্ততঃ মতবাদের দিক দিয়া মহান নেতার ওসিয়ত পার্টিহীন গণ-ঐক্যের কথা ফীণ কঠে বলিয়া যাইডে থাকিল।

এরপরে দেশের রাজনীতিতে যা-যা ঘটিরাছে তার সবগুলিকেই 'ডিভিয়েশনের' 'অরিজিনাল সিনের' স্বাভাবিক পরিণতি বলা যাইতে পারে। পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার যা করা সম্ভব ও উচিৎ, বর্তমান 'বুনিরাদী গণতম্বের' অবস্থাতেও তাই করা যায় মনে করিয়া ১৯৬২ সাল ও ১৯৬০ সালের নির্বাচনে নেতারা সিরিয়াসলি অংশ গ্রহণ করিলেন। পরিণামে যা অবস্থারী তাই হইল। বিশেষতঃ ১৯৩৬ সালের নির্বাচনটাই গণতন্ত্রী নেতাদের চৈতন্ত উদয়ের জন্ত যথেই হওয়া উচিৎ ছিল। মোহতারেমা ফাতেমা জিল্লার জনপ্রিয়তা ও প্রাইমারি ভোটারদের বিপুল সমথনও অপ্রিশনকে জিতাইতে পারে নাই। পারিলে আইউব শাসনতম্বকে অগণতান্ত্রিক বলা যাইত না।

ঐ সনেরই অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাক-ভারত যুদ্ধ। 'যুদ্ধ নয় শান্তি' 'শক্ততা নয় বন্ধুছই' পাকিন্তান ও ভারতের বাঞ্চনীয় সম্পর্ক, এই খাঁটি সত্য ও বান্তব কথাটা প্রেসিডেন্ট আইউব যত বার যত জোরে বলিয়াছেন. তেমন আর কোনও পাকিন্তানী নেতা বলেন নাই। তথাপি ভাগ্যের পরিহাস, তাঁরই আমলে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা ঘটিল যা পার্লামেন্টারি আমলে কোনও পক্ষই কল্পনাও করে নাই।

অথচ তার মাত্র পাঁচ বছর আগে ১৯৬০ সালেই সিন্ধু অববাহিক। ছুন্তির মত মহাপরিকল্পনাটা স্বাক্ষরিত হয় এবং সে উপলক্ষে পণ্ডিত নেহক্ষ প্রথম ও শেষবারের মত পাকিস্তানে পদার্পণ করেন। এর

#### ঝড়ে তছ্বেছ,

সবটুকু প্রশংসা প্রেসিডেণ্ট আইউবের, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই সংগে এও মানিতে হইবে যে যতদিন কাশ্মির বিরোধ না মিটিবে, ততদিন ভারতের সাথে অন্ত কোন ব্যাপারে কথাই বলিব না, এ যুক্তিটাও ঠিক নয়। সিন্ধু অববাহিকা-চুক্তির শিক্ষা এই।

১৯৬০ সালে অপ্যিশন দলের 'বিপ্লবী' যুগের সব চেয়ে বড় কাজ পি. ডি. এম. গঠন। এর প্রথম বৈশিষ্ট এই যে ১৯৬০ সালের 'কপের' মত এটা শুধু নির্বাচনী মৈত্রী নয়। দিতীয়তঃ পূর্ব-পাকিস্তানের গ্রহণযোগ্য একটা শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর উপর এর বুনিয়াদ। শহীদ সাহেবের শেষ ইচ্ছাই এতে রূপ পাইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সকল দলের নেতারা এই সর্ব প্রথম তিন বিষয়ের ফেডারেল কেন্দ্র মানিয়া লইয়াছেন। ইহা নিশ্চিত রূপেই পাকিস্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শুভ স্থচনা।

# ত্রিশা অধ্যায়

# কাল তামামি

(১) ইন্টারিম রিপোর্ট

১৯৪৮ হইতে ১৯৬০ পর্যন্ত এই কুড়ি বছরের মুদ্দতটাকে 'কাল' না বিলিয়া 'মহাকাল' বলাই উিিং। এই মুদ্দতে যে সব ঘটনা ঘটিয়ছে, তা অঘটনই হোক আর দুর্ঘটনাই হোক সবই মহাঘটনা। মুদ্দতটাও বিশ বছরের। প্রায় দুই যুগের সমান। দুই ডিকেড ত বটেই। অতএব এটা মহাকাল। এই মহাকাল আজও তামাম হয় নাই। কাজেই এর কাল তামামি লেখা চলে না। এ কাল আজও চলিতেছে। যতদূর নয়র চলে আরও চলিবে। কাজেই আমার-দেখা রাজনীতির শেষ অধ্যায় হিসাবে আমি যে কাল তামামি লিখিতেছি, এটাকে পাঠকরা ইটারিম রিপোর্ট ধরিয়া লইবেন। আমার হায়াতে না কুলাইলে আমার পরবর্তীরাই এর চূড়ান্ত রিপোর্ট (উকিল মানুষ বলিয়া 'ফাইনাল রিপোর্ট' কথাটা ব্যবহার করিলাম না) লিখিবেন। তখন সব ব্যাপারই আরও পরিচ্ছয় প্রেক্ষিতে, ট্বু পারসপেকটিভে, দেখা যাইবে। ফলে সে চূড়ান্ত রিপোর্টে আমার আজকার ইটারিম রিপোর্টের সিদ্ধান্ত ওলটপালট হইয়া যাইতে পারে। তবু আমার কথাটা বলিয়া যাওয়া উচিৎ মনে করিলাম।

কেউ-কেউ মনে করিতে পারেন, এই বিশ বছরের লম্বা মুদ্দতটাকে
দুই ভাগে দুই যুগে ভাগ করিলেই ত অন্ততঃ প্রথম দিককার যুগ সম্বন্ধে
একটি চুড়ান্ত কাল তামামি লেখা যাইত। এটা করাও সহজ ছিল।
কারণ এই মুদ্দতের সাবেক ও বর্তমান শাসকরা এই বিশ বছরকে দুই
বিপরীত-ধর্মী যুগে ভাগ করিরা থাকেন। অবশ্ব বিপরীত মতলবে।
সাবেকরা বলিয়া থাকেন, প্রথম দশ বছর পালামেন্টারি যুগ, আর
বিতীর দশ বছর ভিটেটরি যুগ। বর্তমানরা বলিয়া থাকেন, আগেরটা

ডিকেড অব ডিকে, আর পরেরটা ডিকেড-অব-প্রোগ্রেস। সাবেকদের বৃদ্ধি এই যে তাঁদের আমলে দেশে গণতম্ব ছিল। বর্তমান শাসকরা দেশরক্ষা বাহিনীর অসহাবহার করিয়া মার্শাল ল' জারি করিয়াছেন। বেআইনীভাবে শাসনতম্ব বাতিল করিয়াছেন। দেশবাসীর গণতাম্বিক অধিকার কাড়িয়া নিয়াছেন। দেশে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্তমানরা জবাবে বলেন যে আগে দেশে গণতম্ব-টম্ব কিছু ছিল না। বাতিল শাসনতম্বটাও ওয়ার্কেব্ল্ ছিল না। রাই্র-নায়করা পদ ও ক্ষমতা লইয়া নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করিয়া দেশটাকে রসাতলে নিতেছিলেন। তাই বর্তমান নেতারা আগের নেতাদেরে ধাকা মারিয়া গদি হইতে সরাইয়া দেশটাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

এই দুই পক্ষের যে পক্ষের মতই ঠিক হোক, উভরের মতেই এই মুদ্দতটা দুই স্থপ্পষ্ট যুগে বিভক্ত। এই হিসাবে আমিও দুই দলের দুই মতের সহিত একমত হইয়া এই যুগকে দুই কালে ভাগ করিতে পারিতাম। কাল তামামি লেখা আমার পক্ষে সহজ্ব হইত।

কিন্তু এই সহজ পথ ফেলিয়া আমি কঠিন পথ ধলিলাম এই জন্ম যে এই দুই দলের কারও মত আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমার বরাবরের তথাকথিত 'অভ্যাস'-মত 'এটাও সত্য ওটাও সত্য' বলিতে পারিলাম না। জীবনের প্রথম এইবার বলিলাম । 'এটাও সত্য না; ওটাও সত্য না।' এ জন্ম আমি দুঃখিত। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই মুদ্দতটা আসলে দুই যুগ নয়, একই যুগ। অন্ততঃ পক্ষে একই যুগের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। আইনতঃ ও টেকনিক্যালি দুই আমলের মধ্যে ষত পার্থক্যই থাকুক না কেন, কার্যতঃ পালামিনটারি শাসন এদেশে কোনদিনই ছিল না। আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁ 'পালামেন্টের' ক্লোরে দাঁড়াইয়া সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেনঃ 'আমার বিচারে আমার পার্টি (মুসলিম লীগ) পালামেন্টের চেয়ে বড়।' কাজেই তার আমলে পালামেন্টারি গণতন্ত্র ছিল না। তবে কি অক সার্টি-শাসন ছিলাদ জনসন্থের উপর মুসলিম লীগের দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন, তার আমল পার্ট-ডিক্টেরশিপও ছিল না। তারপর

প্রধানমন্ত্রীর দুর্ভাগাজনক হত্যাকাণ্ডের পরে পার্লামেন্ট বা মুদলিম नीशरक किंग् गात्रा ना कतियारे शवन त किनातिन नायिमुमिन धिनिन প্রধানমন্ত্রী হইলেন, সেদিনও দেশে পালামেণ্টারি শাসন ছিল না। আইন-পরিষদে মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও যেদিন তিনি বড লাট গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক ডিস্মিস্ হইলেন, সেদিনও দেশে পালামেটারি শাসন ছিল না। তারপর বণ্ডড়ার মোহাম্মদ আলী যেদিন আমেরিকা হইতে গবন'র-জেনারেলের বগল-দাবা হইয়া উড়িয়া আসিয়া প্রধানমন্ত্রী হইলেন, এবং পরে মুসলিম লীগেরও প্রেসিডেট হইলেন, তখনও দেশে পালামেটারি গণতম্ব ছিল না। এই প্রধানমন্ত্রীই বখন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে সদলবলে হারিয়া গিয়া বিজয়ী যুক্তফ্রণকৈ গবন মেণ্ট চালাইতে দিলেন না, সেদিনও দেশে পালামেণ্টারি গণতম্ব ছিল না। তারপর বেশীর ভাগ তথাকথিত পাল'।মেন্টারি নেতার নীরব ও সরব সমর্থনে গবন'র-ছেনারেল গণ-পরিষদ ও পাল'মেণ্ট ভাংগিয়া দিয়া যেদিন অভিন্যান্স-বলে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন, অভিযাল-বলেই পশ্চিম পাকিস্তানের স্বারত্ত্যাসিত প্রদেশগুলি উড়াইরা দিলেন, পর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পাঁচ কোটি ও সাড়ে তিন কোট লোকের প্রতিনিধিছে প্যারিটি প্রবর্তন করিলেন, সেদিনও দেশে পাল মেণ্টারি গণতম্ব ছিল না। তারপর নির্বাচন করিয়া নয়, হাইকোর্চ-স্থপ্রিম কোর্টে মামলা-মোকদমা করিয়া যেদিন একটি নয়া গণ-পরিষদ আদার করা হইল, চালাকি ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া গবন'র **ष्ट्रिनात्रम ७ প্রধানমন্ত্রী একই পশ্চিম পাকিস্তান হইতে मইয়া নয়া সরকার** গঠন করা হইল এবং সেই সরকার জ্যোড়াতালি দিয়া একটি নির্বাচন-পদ্ধতিবিহীন অসমাপ্ত শাসনতম্ব রচনা করিলেন, সেদিনও দেশে পার্লামেন্টারি শাসন চালু ছিল না। এক কথার, উপরে-বণিত কোন সরকারই ভোটারদের নাগালের মধ্যে ছিলেন না। আট বছরে দেশে কোনও শাসনতন্ত্রই রচিত হর নাই। শাসনতম্ব রচনার পরও দুই বছর কোন নির্বাচন হয় নাই।

স্তরাং জেনারেল আইউব ১৯৫৮ সালে যা করিলেন তাতে তিনি কোনও গণতম্ব হরণ করেন নাই। এক প্যাটানের অগণতম্ব হইতে অক প্যাটানের অগণতম্বে দেশকে নিরা গেলেন মাত্র। আগের প্যাটানের

অগণতদ্বীরা জনগণের ভোটাধিকার আইন করিয়া কাড়িয়া নেন নাই সত্য়ন কিন্তু কাজে-কর্মে স্বীকারও করেন নাই। নির্বাচনের নামও মুখে আনেন নাই। সে-স্থলে আইউব সাহেব আসিয়া আইন করিয়া ভোটাধিকার বিলোপ করিয়া দিয়াছেন। বলিতে গেলে আইউব সাহেবের কথাটাই সহজবোধা। তিনি সোজাস্থজি দেশবাসীকে বলিয়াছেনঃ 'তোমরা ভোট দিতে জান না। কাজেই তোমাদেরে ভোটাধিকার দিলাম না।' বড় সাফ কথা। কোনও হাংকি-পাংকি নাই। কথাটা আমরা সহজেই বৃক্তিতে পারি। এই জক্তই আইউব সাহেব বলিয়াছেন দেশবাসী যেটা ভাল বৃঝে সেই-মত শাসনতদ্বই তিনি দিয়াছেন। একেই বলে 'স্থটেড টু আওয়ার জিনিয়াস।' পক্ষান্তরে সাবেক নেতারা দেশবাসীকে বলিতেনঃ 'তোমাদের ভোটাধিকার স্বীকার করি কিন্তু নির্বাচন দিব না।' এটা জনগণের পক্ষে বৃঝা সতাই কঠিন ছিল। সেজক্ত ঐ ব্যবস্থা 'স্থটেড টু আওয়ার জিনিয়াস' ছিল না।

অতএব দেখা গেল সাবেক আমলেও জনগণের শাসন ছিল না। বর্তমান আমলেও জনগণের শাসন নাই। জনগণ হইতে দূরে থাকিতে হইবে, এই নীভিতে দূই আমলই সমান বিশাসী। এই হিসাবেই আমি এই বিশ বছরের মদ্দতকে দূই বিপরীত-ধর্মী বা স্বতম্ব-ধর্মী পৃথক যুগ বলিয়া মানিতে পারিলাম না। তাই উভয় আমল লইয়াই একটি ইন্টারিম সাল-তামামি লিখিলাম।

# (২) পাপের প্রায়শ্চিত্ত

এবার আলোচনার আসা যাক। রাজনৈতিক নেভারা যে অনেক পাপ করিয়াছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। দেশবাসীর অভিযোগও তাই। নেতারা আট বছরে একটা শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারেন নাই। পুরাতন শাসনতন্ত্রের-দেওয়া বাই-ইলেকশনগুলি পর্যন্ত আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সরকারের আইন-সংগত সমালোচনার জন্ম অপ্যিশন পার্টি গঠন করিতে দেন নাই। সরকারের সমালোচকদেরে পাকিস্তানের দুশ্মন, ভারতের চর ও ইসলাতের শক্ত আখ্যা দিয়া তাঁদেরে

নিরাপত্তা আইনে বন্দী করিয়াছিলেন। খবরের কাগযের আফিসে তালা लाशारेवा সाংবাদিক-ऋषाधिकातीरमद्भ स्वाल आहेक कतिहाहित्सन। বাংলাকে রাইভাষা করার পূর্ব-বাংলার স্থায়-সংগত দাবিটাকে পশ্চিম বাংলার উন্ধানি আখ্যার গালি-গালাজ করিয়াছিলেন। ছাত্র-জনতার উপর ওলি চালাইয়াছিলেন। পাকিস্তানের অগুতম স্রষ্টা শহীদ সাহেবকে বহিকার করিরাছিলেন। তাঁর গণ-পরিষদের মেম্বরশিপ কাটিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব-বালোর সাধারণ-নির্বাচন-বিজয়ী প্রধানমন্ত্রী হক সাহেবের মন্ত্রিসভা বাতিল করিয়া তাঁকে ন্যরবন্দী করিয়াছিলেন। এইরূপ অন্যায়-অসংগত অগণতান্ধিক অত্যাচার চলে আট-আটটা বছর ধরিয়া। কিন্ত তবু এই মৃদ্ধতে আমাদের দেশরক্ষা বাহিনী রাট্র-শাসনে হস্তক্ষেপ করে নাই। তারপর এই আট বছরের অপকর্মীদেরে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া বখন অবশেষে দেশে একটা শাসনতম্ব রচিত হইল, যখন সমস্ত বাধা-বিল্প ঠেলিরা নয়া শাসনতম্ব অনুসারে দেশময় একটা সাধারণ নির্বাচন হওরার দিন তারিখ স্থির হইল, ঠিক সেই মুহুর্তে মার্শাল ল আসিল। वना हरेन के गामनज्ज कार्याभाषाती नम्र। जमनुमादा रेलकमन হইলে অনেক অর্থের অপচয় হইত। এমন কি অনেক খুন-যখম হইয়া বাইত। এর আগেই স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ইন্ধান্দর মির্যা বলিরা রাথিরাছিলেন : াএ দেশের মুখ জনসাধারণ ভোট দিতে জানে না। তার প্রমাণ, এই মূর্বেরা না ব্রিয়া ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে শতকরা সাড়ে সাতানকাইটা ভোট দিয়াছিল। এতে প্রমাণ হইয়াছিল এরা গণতম্বের **উপযুক্ত নর। এদেরে শুধু** ডাণ্ডাপিটা **করিয়া শাসন** করা দরকার।' ইলেকশনের নির্ধারিত সময়ের প্রাক্তালে অদৃষ্ঠ হন্তের খেলা চলিল। স্ক্রনর কাগবে বড়-বড় টাইপে স্থান্স-ছাপা পোস্টারে বলা হইল: 'রিভ-লিউশনারি কাউলিল চাই।' সতা-সতাই একদিন 'রিভলিউশন' আসিল। মার্লাল ল প্রবৃতিত হইল। রাজনৈতিক নেতাদের পাপের প্রতিকার किशास वक्षे मानीय म दरेशांदिम निष्ठादे। ... विष-त्य .. शानाही করিরাছিল কারা? আমরা যে সব কাজকৈ রাজনৈতিক নেতাদের भाभ मान कति, तारे भाभित भाषि पत्रभरे कि मार्भाम म दहेताहिन ?

প্রস্থার উত্তর দিয়াছেন স্বয়ং মার্শাল ল-কর্তারা। তাঁরা মার্শাল ল করিয়াই ঘোষণা করিলেন: ১৯৫৪ সালের পরে ধারা দেশ শাসন করিয়াছেন, বিচার হইবে শুধু তাঁদেরই। এর অর্থ এই যে তার আগে যাঁরা দেশ শাসন করিয়াছিলেন, তাঁদের কোনও পাপ ছিল না। যাঁরা তাঁদেরে হটাইয়া নির্বাচনে হারাইয়া শাসনক্ষমতা দখল করিয়া-ছিলেন, অপরাধ তাঁদের। আট বছরের শাসনত স্থানী দেশকে যাঁরা একটা শাসনতম্ব দিলেন অপরাধ তাঁদের। এই একটিমাত্র ব্যাপার হইতেই মার্শাল ল প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ধরা পড়িবে। অহা কিছু বিচার করার দরকারই হইবে না। মাশাল ল প্রবর্তনের নর বছর পর প্রেসিডেট আইউব তাঁর 'ফ্রেণ্ড্স্ নট মাস্টার্স' নামক রাজনৈতিক আত্ম-জীবনী লিখিয়াছেন। তাতে তিনি কিভাবে মার্শাল ল আনিলেন তা না বলিলেও কি কারণে আনিলেন তা বলিয়াছেন। জ্বোরদার কৈফিয়ং দিয়াছেন। ও-ধরনের কৈফিয়ত অতীতে সব মার্শাল ল-ওয়ালারাই দিয়াছেন। ভবিষ্যতেও দিবেন। ওতে কোনও নতুনত্ব নাই। ও-সবই ধরা-বাঁধা গং। ও-সব গতের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ কথাটা এই যে বুটিশ প্যাটানের গণতম্ব পাকিস্তানে বার্থ হইরাছিল। সে প্যাটান বদলাইবার দরকার পড়িয়াছিল। কথাটা সভ্য হইলে 'আইউবী বিপ্লব' সতাই দরকার ছিল। সতা হওয়াও অপরিহার্য। কারণ ওটা ছাড়া আইউবী-বিপ্লবের আর কোনও সংগত কারণ ছিল না। বেশীর ভাগ দেশেই 'বিপ্লব' হইয়াছে 'রাজতম্ব' বরতরফ করিয়া 'প্রজাতম্ব' প্রতিষ্ঠার জন্ম। স্বাচ্চাবিক কারণেই ডিক্টেটর বরতরফ করিবার জন্মও বিপ্লব হইরাছে। কারণ 'রাজা' ও 'ডিক্টেটর' মূলতঃ এবং গণতদ্বের দিক হইতে একই চিছ। আমাদের দেশে 'রাজা' ও ছিল না, 'ডিক্টেটর'ও ছিল না। তবে প্রধান সেনাপতি আইউব 'বিপ্লব' করিলেন কেন ? একমাত্র উত্তর : শাসনতত্ত্বে বিপ্লবী পরিবর্তন আনিবার জন্ত। দেশের শাসনতন্ত্র সতাই 'বিপ্রব' ছাড়া ভাংগা যায়না।

কাজেই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠিয়াছে: পাকিন্তানে গণতম সতাই ব্যর্থ হইয়াছিল কি না ?

# (৩) গণতন্ত্ৰ কি বাৰ্থ হইয়াছিল ৮

সত্য কথা এই যে পাকিস্তানে গণতন্ত্র বার্থ হওয়ার পথে চলিয়াছিল।
সমস্ত লক্ষণই ঐদিকে অংগুলি নির্দেশ করিতেছিল। আর কিছুদিন
গেলে বোধ হয় সত্য-সত্যই বার্থ হইত। তবে এটাও সত্য যে যেদিন
আইউব সাহেব বিপ্লব করিলেন, সেদিন পর্যন্ত গণতন্ত্র বার্থ হয় নাই।
প্ররোগই হয় নাই, বার্থ হইবে কি? আট বছর ধরিয়া শাসনতন্ত্র
রচনা লইয়া ছিনিমিনি খেলা হইল। পূর্ব-পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকার
ডিসমিস করা হইল। কেল্রেও নায়মুদ্দিন-সরকার ডিসমিস হইলেন।
এবং সর্বশেষে গণ-পরিষদ ভাংগিয়া দেওয়া হইল। এর যে কোনও
একটাকে বিপ্লবের অজুহাত করিয়া প্রধান সেনাপতি রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল
করিলে তাঁর কাজের নৈতিক সমর্থন থাকিত। তিনি জনগণেরও
সমর্থন পাইতেন। ঠিক তেমনি, তিনি যদি ১৯৫৯ সালের প্রস্তাবিত সাধারণ
নির্বাচনের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন, নির্বাচনে তাঁর আশংকিত
খুন-খারাবি আরম্ভ হইলে পরে তিনি যদি মাশাল ল প্রবর্তন করিতেন,
তবেও তিনি যুগপংভাবে দেশবাসীর ও বিশ্ববাসীয় নিকট সন্মান ও
সমর্থন পাইতেন।

অথচ তিনি নির্বাচনের প্রাক্তলে মার্শাল ল করিলেন তাঁর নিজের করিত ও অনুমিত বিপদ ঠেকাইবার জন্ত । এমন সময় করিলেন, যথন রাষ্ট্র-চাল্ল রাজ্ঞনীতিকরা অনেকবার পথস্রই হইতে-হইতে শেষ পর্যন্ত টাল সামলাইয়া লইয়াছিলেন । অতীতে অনেকবার বিপ্লব করা দরকার হওয়া সত্ত্বেও জেনারেল আইউব রাজনীতিতে হন্তক্ষেপ হইতে বিরত ছিলেন । বিপ্লব না করিয়া বরঞ্চ তিনি রাজনীতিকদের সহায়তা করিয়াছেন । গণ-পরিষদ ভাংগিয়া দেওয়ার মত অক্সায় বেআইনী ও অগণতান্ত্রিক কাজ হওয়ার সময় তিনি 'বিপ্লব' করিয়া রাষ্ট্র-ক্ষমতা দথল করেন নাই । বরঞ্চ নিজে রাজনীতিকের অধীনে মন্ত্রিম প্রহণ করিয়াছিলেন । এতে তাঁর সাধু ইচ্ছা এবং গণতত্ত্বের প্রতি তাঁর আস্থাই প্রমাণিত হইয়াছিল । দেশে গণতত্ত্ব বাঁচাইবার শেষ চেটার তিনি রাজনীতিকদের

সহায়তা করিবার জন্মই মন্ত্রিছ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এসব কথা যদি সত্য হয়, তবে গণতন্ত্র যথন টাল সামলাইয়া উঠিয়াছিল, শাসনতন্ত্র রচিত হইয়া যথন নির্বাচনের দিন-তারিখ পড়িয়াছিল, তখন তিনি তলওয়ার মারিলেন কেন? রচিত শাসনতন্ত্র অচল বলিয়া? সাধারণ নির্বাচনে খুন-খারাবি হইত বলিয়া? এতই দৃঢ় যদি তাঁর বিশ্বাস ছিল, তবে ওটা প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিলেন না কেন? এ প্রশ্নের জবাব কেউ দেন নাই। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইউবের বইএও এর জবাব নাই।

কাজেই যদি মনে করা হয়, পাকিন্তান রক্ষার জন্ম নয়, দেশের আর্থিক কাঠামো বাঁচানোর জন্মও নয়, ব্যক্তিগত উচ্চাকাংখা প্রবের জন্মই প্রেসিডেন্ট আইউব রাই-ক্ষমতা দখল করিয়াছেন, তবে তা নিতান্ত অযৌজিক হইবে না। কিন্তু সে ব্যক্তিগত উচ্চাকাংখাও দেশ-সেবার জন্ম হইতে পারে। হাযার সাধু উদ্দেশ লইয়াও সামরিক শক্তি-বলে বা বেআইনীভাবে দেশের রাই-ক্ষমতা দখলের কোনও অধিকার কোনও সেনা-নায়ক বা সরকারী কর্মচারির নাই, সেটা আলাদা কথা। এখানে তা আমার আলোচ্যও নয়। এখানে আমার প্রতিপান্ত বিষয় শুধু এই যে প্রধান-সেনাপতি জেনারেল আইউব নিতান্ত সাধু-উদ্দেশ-মিশ্রিত-ব্যক্তিগত-উচ্চাকাংখায় মাশাল ল করিয়াছেন। তা করিতে গিয়া তিনি অনেক ভাল কাজও করিয়াছেন, অনেক খারাপ কাজও করিয়াছেন। তুলনায় যদি দেখা যায়, তাঁর ভাল কাজের ওজন খারাপ কাজের চেয়ে ভারি, তবে তাঁর তারিফ ও তাঁর কাজের সমর্থন করিতেই হইবে।

# (৪) অবিমিশ্র অভিশাপ নয়

মার্শাল ল, সামরিক বিপ্লব ও ব্যক্তিগত ডিক্টেটর-শিপ কোনওটাই নির্ভেঞ্জাল অভিশাপ নর। অনেক সময় ঐ সবের হারা পরিগামে দেশ ও দেশবাসী জনসাধারণের উপকার হইরা থাকে। রাজতন্ত্র ও ডিক্টেটর-শিপের বিরুদ্ধে উপরোজ্ঞ ধরনের বিপ্লব সর্বদাই দেশের কল্যাপ করিয়া থাকে, তাতে হিমত নাই। তাছাড়াও শুধুমাত্র শাসনতন্ত্র ও

সামাজিক-অর্থনীতিক কাঠামো বদলাইবার উদ্দেশ্যে বিপ্লব হইলেও তা দেশের মংগল সাধন করিতে পারে। আইউব সাহেব যদি মোটামুটি দেশের কল্যাণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁর গোড়ার ক্ষমতা দখলের অক্যায় ও বেআইনী কাজ্বটাও জনসাধারণ ও ইতিহাসের বিচারে ভাল কাজ বিবেচিত হইবে।

আগে তাঁর ভাল কাজগুলিরই উল্লেখ করা যাক। তিনি (১) পশ্চিম পাকিস্তানের সামস্ততান্ত্রিক ভূমি-বাবদ্বার নীতিতঃ অবসান করিয়াছেন, (২) এক-বিবাহকে কার্যতঃ বাধ্যতামুলক করিয়াছেন, (৩) পূই পাকিস্তানের আর্থিক বৈষম্য স্বীকার করিয়াছেন, (৪) রেলওয়ে প্রদেশকে দিয়াছেন, (৫) করেকটি নিখিল পাকিস্তানীয় অর্থ-বন্টন প্রতিষ্ঠানের হেড-আফিস ঢাকায় স্থানাস্তরিত করিয়াছেন, (৬) শিল্লোলয়ন কর্পোরেশনকে দৃই প্রদেশের মধ্যে হিধা-বিভন্ত করিয়াছেন, (৭) পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র গ্রাম্য স্থায়ন্ত-শাসন প্রবর্তন করিয়া উভয় পাকিস্তানের নিরন্তরের স্থায়ন্ত-শাসনকে একই প্যাটার্নের করিয়াছেন, (৯) জাতীয় শিপিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছেন এবং (১০) সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্ঞা শুরু করিয়া বৈদেশিক নীতিকে স্বসংগত করিয়াছেন।

এ সবই ভাল কাজ। দেশের কল্যাণজনক ও উন্নয়নমূলক কাজ।
পাল মেন্টারি আমলের যে কোনও সরকারের জন্ম এর সব কয়টা
এবং বে কোনও একটা গৌরব ও অহংকারের বিষয় হইত। কারণ
এর মধ্যে করেকটি কাজ পাল মেন্টারি সরকারের পক্ষে করা খুবই কঠিন
হইত। মুসলিম ওয়ারিসী ও বিবাহ আইন সংশোধন ও পশ্চিম
পাকিস্তানের জমিদারি উচ্ছেদ এই ধরনের কাজ। পাল মেন্টারি সব
সরকারকেই জন-মতের উপর নিভর্ব করিতে হয়। সেজন্ম সব কাজই
তাদের করিতে হয় ধীরে-ধীরে সহাইয়া-সহাইয়া। কোনও ব্যাপারেই
বিয়বী কোনও পরিবর্তন তারা আনিতে পারেন না। পারেন না
বালরাই প্ররোজন-বোধে জনকল্যাণের জন্মই বিয়বের দরকার হয়।
বিয়বী-সরকার প্রচলিত আইন জন-মত সমাজ-বাধ্যা ভূঞ্জিত অধিকার
কিছুই মানিয়া চলিতে বাধ্য নন। কারণ ও-সব ওল্ট-পালট করিবায়

জগুই বিপ্লব আসিয়াছে। ঠিক তেমনি পার্লামেণ্টারি সরকারকে কোনও না-কোন পার্টি বা অর্গানিষেশনের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রতি কাজে পার্টির অনুমোদন লইতে হয়। তার পর আইন-সভায় যাইতে হয়। সেখানে আইন পাশ করাইতে হয়। বাজেট মন্যুর করাইতে হয়। তারপর কার্যে পরিণত করিতে হয়। বিপ্লবী সরকারকে এসব কিছুই করিতে হয় না। কাজেই ইছ্ছা করিলেই তাঁরা দেশের কল্যাণজনক ও উন্নয়নমূলক কাজ আশাতীত ক্ষত গতিতে করিতে পারেন। এই হিসাবে আমাদের বিপ্লবী সরকারের কাজ মোটেই আশানুরপ হয় নাই। অন্য কাজের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। কারণ কোনটা ভাল আর কোনটা ভাল নয়, তা নিয়। বর্তমান সরকার ও আমাদের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে। কিন্ত যে বিষয়ে মতভেদ নাই এবং যে কাজটা তাঁরা করিতে চান বলিয়া থাকেন, তার কথাই বলা যাক। এটা কাটেল-প্রথা ও দুই অঞ্চলের বৈষম্য দূর করার কথা। এ দুইটা ত দূর হয়ই নাই, বরঞ্চ দিন-দিন বাড়িতেছে।

কিন্তু এটাও আসল কথা নয়। সরকারের ভাল-মল কাজের বিচারে গণতান্ত্রিক সরকার ও বিপ্রবী সরকারের মাপকাঠি এক নয়। গণতান্ত্রিক সরকারকে ভোটাররা ভোট দিয়া গদিতে বসান। কাজেই তাঁরা যদি ভাল কাজ করেন, তবে তার জন্মও যেমন ভোটাররাই প্রশংসার অধিকারী, তেমনি ঐ সরকার যদি খারাপ কাজ করেন তবে তার নিলার ভাগীও ভোটাররা। এটা ন্থায়-সংগতও। কারণ তেমন অবস্থায় ভোটাররাই আবার ভোট দিয়া সে সরকারকে বরতরফ করিতে পারেন এবং করেনও।

# (৫) বিপ্লবী ও গণডাম্বিক সরকারের পার্থক্য

কিন্ত বিপ্লবী সরকারের কেস তা নয়। ভোটাররা তাঁদেরে ভোট দিয়া গদিতে বসান নাই। বিপ্লবের নেতারা নিজের ইচ্ছার, নিজের প্ল্যান-প্রোগ্রাম লইরা, ভোটারগণের মত না লইয়া, অনেক সময় ভোটারদের অমতে জ্বোর-যবরদন্তিতে, গদি দখল করেন। উদ্দেশ্য দেশের ভাল করা। দরকার এইজন্ম যে ভোটের সরকার দিয়া ঐ

সব কাজ হইতেছিল না। হওয়ার উপায়ও নাই। গণতন্ত্রী সরকার ঠিকমত দেশকে চালাইতে পারিতেছিলেন না বলিয়াই বিপ্লবের নেতারা জােন করিয়া তাঁদের হাত হইতে গদি ছিনাইয়া নিয়া নিজেরা বসিয়া-ছেন। কাজেই ভাল তাঁদের করিতেই হইবে। কোনও অজুহাতেই তাঁদের বার্থ হওয়া চলিবে না। বার্থ হইলে তাঁরা নিজেরা এবং তাঁরা একা অপরাধী হইবেন। স্থতরাং ভাল কাজ করিলে তাঁরা প্রশংসা পাইবেন না। কারণ ওটা করা ছিল তাঁদের ফরষ। বিপ্লবীর দায়িছে মজার ব্যাপার এইখানে। সফল হইলে প্রশংসা নাই কিন্তু বার্থ হইলে নিলা আছে।

তথাপি বিপ্লবী সরকার প্রশংসা পাইতে পারেন এবং পাইরাও থাকেন যদি তাঁরা বিপ্লবকে জাস্টিফাই করিতে পারেন। অর্থাৎ তাঁরা ষদি এমন কাজ করেন যা কোনও গণতন্ত্রী সরকারের হারা সম্ভব হইত না, যত যোগা বা যত ভাল সরকারই হউন না কেন। যেমন রাজতঃ তৃড়িয়া প্রজাতম্বের প্রতিষ্ঠা, ধনিকদের ধন বাবেয়াফত করিয়া এব চোটে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন। এমন বিপ্লবী পরিবর্তন আনা ছাড়া আর কোন কাজের জন্মই বিপ্লবী সরকার প্রশংসা পাইতে পারেন না। সাধারণ মামুলি উল্লয়নমূলক কাজের জন্ম ত নয়ই। তাছাড়া দুশতঃ যে সব কাজ কোনও সরকারের আমলের, আসলে সে কাজ তাঁদের আমলের নাও হইতে পারে। বাপ আম গাছ লাগাইয়া গেলে ছেলের আমলে তাতে যদি ফল ধরে, তবে সে উপ্পতিকে ছেলের আমলের উন্নতি না বলিয়া বরঞ বাপের আমলের উন্নতিই বলিতে হইবে। পাকিন্তানের বর্তমান শিল্পোন্নয়নের অনেক কাজই আগের সর-কাররা করিরা গিয়াছেন। সবদেশেই অমন হইয়া থাকে। সরকারের মধ্যে একটা কনটিনিউটি একটা অবিচ্ছিন্নতা থাকিলে এই ধরনের কাজ হয় সকল সরকারের। প্রশংসা পান আগে-পরের সব সরকাররাই সমানভাবে। বর্তমান সরকার যদি আগের-আগের সব সরকারকেই ধৃচিয়া গাল দিয়া সব কাজের কৃতিছ নিজেরা নিতে চান, তবেই এ ধন্মনের হিসাবের কথা উঠে। তবেই লোকের মনে পড়েঃ করাচি ও চাটগা বলর, আদমজী জুট মিল, কর্ণফুলি পেপার মিল, খুলনা

নিউষপ্রিণ্ট মিল ও ডকইয়ার্ড, ফেঞ্গুগঞ্জ সার-মিল, কাপ্তাই বাঁধ ইত্যাদি সবই আগের সরকাররা করিয়া গিয়াছেন। লোকের আরও মনে পড়ে যে বর্তমান সরকারের রূপপুর ঘোড়াশাল ইত্যাদি স্কিম পাঁচ-ছয় বছরের প্রসব-বেদনার পরেও মাঝে-মাঝেই ফল্স, পেইন প্রমাণিত হইতেছে।

তবু এসব শিল্পিক ও আথিক উন্নতি-অবনতি লইয়া বর্তমান সরকার ও অপ্যশন নেতৃরন্দের মধ্যে যে বাদানুবাদ চলিতেছে সে বিতর্কে আমি লেথক-সাহিত্যিক হিসাবে এই পুস্তকে কোনও একপক্ষ অবলম্বন করিতে চাই না। ও-সবের বিচার-ভার ইতিহাসের উপরই ছাড়িয়া দিতে চাই। কোনও লোক গাদতে থাকা পর্যস্ত তাঁর আমল সম্বন্ধে সত্যিকার নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখা চলে না। যা চলে তা একদিকে সীমাহীন তোষামোদ, অপরদিকে পক্ষপাত-দৃষ্ট একতরফা নিলা।

একটু গভীরভাবে তলাইয়া বিচার করিলেই বুঝা যাইবে এবং বর্তমান শাসকরাও ধীর-ভাবে যথাসময়ে বিচার করিলে বুঝিবেন, মার্শাল আইন জারির দারা যে বিপ্লব আমাদের দেশে আনা হইয়াছে, মোটের উপর তাতে আমাদের লাভের চেয়ে লোকসান হইয়াছে অনেক বেশী। সে লোকসানগুলির কুফল মারাত্মক, স্থ্দুরপ্রসারী। সে সবের প্রতিকার খুব কঠিন, সংশোধন খুবই সময়সাপেক্ষ। এমন কয়টি ব্যাপারের দিকে দেশবাসী এবং বর্তমান শাসকদের দৃটি আকর্ষণ করিয়াই আমার এই 'ইন্টারিম কালতামামি' শেষ করিতে চাই।

(৬) লোকসানের খতিয়ান সংক্ষেপে এইসব লোকসানের সংখ্যাও মোটামুটি দশটি। যথা:

(১) মার্শাল ল প্রবর্তনে গণতান্ত্রিক আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের ইমেজ ভাংগিরা গিয়াছে। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দুনিয়ার ন্যরে বর্তমানে ভারতই যে এশিয়ার একমাত্র 'শে! পিস অব ডেমোক্র্যাসি' আখ্যা পাইতেছে, এই সার্টিফিকেটের হকদার পাকিস্তানও ছিল। মার্শাল ল প্রবর্তন জাস্টিফাই করিতে গিয়া পাকিস্তানের সে অধিকার হরণ করা হইয়াছে।

- (২) রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন গণতন্ত্রে স্থাণিক্ষিত এবং স্বায়ত্ত শাসনেক সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া পাকিস্তানের জনগণের যে একটা সুনাম ছিল, সে স্থনাম কলংকিত হইয়াছে। এটা সাংঘাতিক রকম মারাত্মক হইয়াছে এইজন্ম যে পার্শ্বতী এবং গত কালের একই জনতার অংশ ও একই পরিবেশের স্বষ্ট ফল ভারতীদের সংগে তুলনায় আমাদেরে হীন ও অনুন্নত জাতি বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। এর তাৎপর্য প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ভারতীয় হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানের তুলনায় হিন্দুদিগকে মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছে। ভারতের হিন্দুদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানেরা বাধা দিয়া ইংরাজের তাবেদারি করিয়া ভারতে ইংরাজ শাসন বহাল রাখিবার চেটা করিয়া-ছিল, হিন্দুদের এই অভিযোগ সত্য প্রমাণ করা হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিকশিত ও প্রসারিত কাঠামোর উপর ब्रहिष ১৯६७ माल्वत्र भामनष्ट वाष्ट्रिल क्रिया ১৯১৯ माल्वत्र भामन-তল্পের সংকুচিত কাঠামোর উপর ১৯৬২ সালের শাসনতম্ব জারি করিয়া. প্রমাণ করা হইয়াছে, ভারতবাসী অথাৎ প্রাক-স্বাধীনতার ভারতীয় হিন্দু গণতান্ত্রিক স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্য বটে কিন্তু মুসলমানরা সে যোগাতা আন্ধো অর্জন করে নাই। তাদেরে ফের শুরু-সে-শুরু করিয়া ১৯১৯ সালের 'গ্র্যাজ্বলে রিয়েলিযেশন অব সেল্ফ গবর্নমেণ্টে' ট্রেনিং দিতে হইবে। সেই জন্মই ১৯১৯ সালের আগের লর্ড রিপনের আমলের মত মিউনিসিপালিটি ও জিলা বোডে সরকার-মনোনীত অফিশিয়েল চেয়ারম্যানের বিধান পুনঃপ্রবর্তন করা হইয়াছে।
- (৩) পাইকারীভাবে সমন্ত রাজনীতিকদেরে অভিন্যাল-বলে অপরাধী সাবান্ত করিয়া পাকিন্তানের জাতীয় নেতৃত্বই মসি-লিপ্ত করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থাটা উপরের দুই নম্বর দফার খুবই পরিপুরক হইয়াছে। বলা হইয়া গিয়াছে যেমন জনতা, তেমনি তাদের নেতা। এই সব দণ্ডিত নেতাদের প্রায় স্বাই কারেদে-আযম ও কারেদে-মিল্লাতের সহচর অনুচর সহক্ষী ও মন্ত্রী ছিলেন। 'সহচর দিয়াই মানুষের বিচার করা যায়' এই নীতির বলে এতে কারেদে-আযম-কারেদে-মিল্লাতেরও বিচারটা হইয়া

গেল। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে হিন্দু-নেতারা মুসলিম-নেত্রন্দের বিরুদ্ধে মুখে-মুখে যে সব গাল দিতেন, আইউব সাহেব হাতে-কলমে তা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

- (৪) ভোটাধিকার খাটাইবার যোগ্যতা নাই, এই অভিযোগেই পাকিস্তানের জনগণের ভোটাধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে। এই তহমতের দ্বারা পাকিস্তানের বুনিয়াদী অস্থলই উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভোট দিয়াই জনগণ পাকিস্তান হাসিল করিয়াছিল। বলা হইয়া গেল ওটাও ছিল ভোটাধিকার প্রয়োগের অযোগ্যতার প্রমাণ।
- (৫) পাকিস্তান রাষ্ট্রের ফেডারেল কাঠামো ভাংগিয়া দিয়া সে স্থলে ঐকিক ইউনিটারি কেন্দ্র দাঁড় করাইয়া পাকিস্তানের মূল পরিকল্পনার ভিত্তি ভাংগিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাতে পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তাকে বিপদ্ধ করা হইয়াছে।
- (৬) এতে উভয় অঞ্চলের পাকিস্তানীদের ঐক্য-বোধের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। তাদের মধ্যে 'আমরা' ও 'তোমরা'-ভাব স্ফ্রীকরা হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট আইউব নিজে পূর্ব পাকিস্তানীদেরে 'ভারতের আদিম অধিবাসী, ধর্ম-কৃষ্টিতে হিন্দু-প্রভাবাধীন, চির পরাধীন, সন্দেহ-পরায়ণ ও স্বাধীন জীবন যাপনে অনভান্ত' আখ্যা দিয়া এবং পূর্ব ও পশ্চিমের গৃহ-যুদ্ধের হুমকি দিয়া জাতীয় সংহতির ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছেন। এসব কথা বলিতে গিয়া তিনি শুধু গোটা পূর্ব-পাক্স্তিনানীদের উপর অবিচারই করেন নাই; সত্য ও ইতিহাসের তিনি অপমান কয়িয়াছেন। এই পরিস্থিতি ব্যক্তির স্বষ্ট নয়, বিপ্লবের কুফল; কারণ স্বয়ং আইউব সাহেবই বিপ্লবের অবদান।
- (৭) জাতির পিতা কায়েদে-আয়মের জন্মস্থান ও মৃত্যুস্থান করাচি হইতে জাতির পিতার নিজ হাতে স্থাপিত রাজধানী সরাইয়া পাঞ্জাবে নিয়া যাওয়ায় জাতির পিতার সন্মান, মর্যাদা ও ইমেজে আঘাত করা হইয়াছে। জাতির পিতার ইমেজ তাঁর স্মৃতির প্রতি সন্মান এবং তাঁর শেষ ইচ্ছা ও ওসিয়ত রক্ষার দায়িত্ব-বোধ আমাদের জাতীয় ঐক্যান্থাবের অক্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। সব নব-স্বষ্ট জাতির পিতা সম্বছেই

একথা সত্য। ভোগোলিক ব্যবধান ও মন্ত্রান্ত পার্থক্যের দরুন এটাই আমাদের প্রধান জাতীয় সম্পদ।

(৮) এই রাজধানী স্থানান্তরে রাষ্ট্রের রাজধানী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্ব-পাকিন্তানী জনগণের নাগালের বাহিরে নেওরা হইরাছে। কোন্টাল ট্রাফিক স্থানালাইয় করিয়া জাহাজের সংখ্যা বাড়াইয়া সাবসিডির সাহাযে ভাড়া কমাইয়া রাজধানীতে যাতারাত পূর্ব-পাকিন্তানীদের জন্ত সহজ ও প্রলভ করিয়া এবং উভয় অঞ্জের জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর প্রতক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া জনগণের স্তরে জাতীয় সংহতিকে সফল করিবার যে বিপুল সভাবনা ও একমাত্র পন্থা ছিল, রাজধানীকে সমুদ্র-পথ হইতে বহু দ্রে সরাইয়া সে সন্তাবনা ও পন্থা চিরতরে লোপ করা হইয়াছে।

আইউব বতগুলি সেটল্ড বিষয় আন্সেটল্ড করিয়াছেন, ভার मर्था त्राव्यथानी ज्ञानाचत्रोहे नवरहरत्र मात्राचक । मात्राचक এই खन्न বে আইউব-কৃত অক্সাক্ত ওলট-পালটের সংশোধনের মত সহজে এটার সংশোধন হইবে না। হইবে না এই জ্বন্ত যে বাঁদের ঘরের দুয়ারে রাজধানী গিয়াছে তাঁরা ছাড়িতে চাহিবেন না। অর্থ-ব্যয় বারবার রাজধানী স্থানান্তর ইত্যাদি অনেক কুযুক্তি দিবেন। দেওরা শুরুও করিয়াছেন। রাজধানীর হকদার ছিল পূর্ব-পাকিন্তানীরা। শুধু জাতির পিতার থাতিরে তারা করাচিতে রাজধানী মানিয়া লইরাছিল। পশ্চিম পাকিস্তানীরা যদি কায়েদের স্বৃতির মর্যাদা না দেয়, তবে একা পূর্ব-পাকিস্তানীরা দিলে কি লাভ? অতএব পূর্ব-পাকিস্তানীরা এখন ক্সায়তঃই চাইবে ঢাকায় রাজধানী আস্ক। এটা শুধু মেজরিটির গণতাহিক দাবিই নয়, শতকরা নক্ষইজন পূর্ব পাকিস্তানী নক্ষই বছর বাঁচিয়াও নিজের দেশের রাজধানী দেখিয়া মরিতে পারিবে না, প্রশ্নটা শুধু তাও নর। রাজধানীর সংগে রাষীয় ক্ষমতা ও অর্থ বন্টন ও প্ররোগ, আঞ্চলিক অসামা দুরীকরণ, সরকারী-বেসরকারী চাকুরী, সাপ্লাই, কণ্ট্রাকদারি, বিদেশী মিশন ইত্যাদি সমন্ত ব্যাপারই অচ্ছেড-ভাবে জড়িত। অবস্থা-গতিকে অক্সক্ত সব কেন্দ্রীর প্রতিষ্ঠানই পশ্চি-

মাঞ্চলে অবস্থিত। কাজেই পূর্ব-পাকিস্তানীরা রাজধানী ছাড়াবাঁচিতে পারে না। এই জটিল সমস্যাটিই আইউব খুলিরা দিয়াছেন।

- (৯) পার্ট রাজনীতিকে মিস-মিলন কুৎসিৎ করা হইয়াছে। প্রেসিডেনশিয়াল বা পার্লামেণ্টারি কেবিনেট যে সিস্টেমেই দেশ শাসিত হউক না কেন, রাজনৈতিক পার্টি উভয় ক্ষেত্রেই আবশ্যক। বর্তমান 'বিপ্লব' এই দলীয় রাজনীতিকেই কুৎসিৎ মিসিলিগু ও বদ্-স্থরত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট আইউব নিজে কায়দে-আযমের পরিচালিত ও পাকিস্তান অর্জনকারী 'মুসলিম লীগের' নামানুসারে নিজের পার্টি খাড়া করিয়াছেন বটে কিন্ত তাতে ঐ মুসলিম লীগকে পার্টির মর্যাদ! দেওয়া হয় নাই, ক্যারিকেচার করা হইয়াছে মাত্র। কায়দে-আযম গভর্ণর জেনারেল হইয়া মুসলিম লীগের সভাপতিত্বে ইস্তাফা দিয়াছিলেন। আইউব সাহেব হেড-অব-দি-স্টেট হিসাবেই হেড-অব দি-সমুলিম লীগে হইয়াছেন ও থাকিতেছেন। এই মুসলিম লীগের অফিসবিয়ারাররা নির্বাচিত হন না। প্রেসিডেণ্ট কর্ত্বক নিয়োজ্বিত ও পদচ্যত হন। নির্বাচনে 'মুসলিম লীগ মেনিফেস্টো' প্রচারিত হয় না, হয় 'মাই মেনিফেস্টো।
- (১০) গণতয়ের চেহারা খারাপ করা হইয়াছে। প্রেসিডেনশিয়াল ও পার্লামেণ্টারি এই দুইটা পশ্চিমী গণতায়িক পদ্বা ছাড়াও সমাজভায়িক দেশসমূহে যে পার্টি-ডিক্টেরশিপ চলিতেছে, তাকেও গণতায়িক বলা যায় এবং বলা হইতেছে। কারণ, সেখানে রাষ্ট্র-নায়করা পশ্চিমা গণতয়ের মত সোজায়জি ভোটারদের আয়ত্তামীন না হইলেও পার্টির সদস্পাণের কর্তৃভামীন। কিন্তু আইউব সাহেব যে পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছেন, তাতে প্রেসিডেণ্ট ও তার মন্ত্রীদের উপর মুসলিম লীগ পার্টির বা আইন পরিষদের অথবা ইলেকটরেল কলেজ নামক ব্যাসিক ডিমোক্র্যাটনের কোনও ক্ষমতা নাই। কারণ ব্যাসিক ডিমোক্র্যাটরা সরকারী কর্মচারির অধীন। সরকারী কর্মচারিরা প্রেসিডেণ্টের অধীন। কাজেই এটা আসলে পার্টি-ডিক্টেটরশিপ নয়, ব্যক্তি ডিক্টেটরশিপ। এটাকে ব্যাসিক ত দ্রের কথা, কন্ট্রোল্ড ডিমোক্র্যাসি বলিলেও 'ডিমোক্র্যাসি' কথাটার অমর্থাদা করা হয়।

এইসব লোকসানের কুফলের সবগুলি মিলিয়। বা এর যে-কোনও দুই-একটা পাকিন্তানের সংহতি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিতে পারে এবং করিতেছে। দেশবাসীর দুর্ভাগ্য এই যে রাষ্ট্র-নেতারা একজনের পর আরেকজন কেবল ভূলের উপর ভূলই করিয়া যাইতেছেন। পূর্ববর্তী সরকারের ভূল-দ্রান্তির জন্ম দেশবাসীর ভোগান্তির সীমা ছিল না। সেই ভোগান্তির অবসান ঘটাইবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া যাঁরা আসিলেন, তাঁরা আগের ভূলের প্রতিকারের বদলে নৃতন করিয়া মারাত্মক সব ভূল করিতে লাগিলেন।

এতসব ভূল-ভ্রান্তি অক্সার-অনাচার সহিরাও পাকিন্তান টিকিরা আছে। ইনশাআলাহু টিকিরা থাকিবেও। কিন্তু এই টিকিরা থাকার নেতাদের কোনও কৃতিত্ব নাই। পাকিন্তান টিকিরা আছে রাষ্ট্র-নেতাদের জক্ম নর, তাঁরা সড়েও। সকল দলের সকল আমলের রাষ্ট্র-নারকরা চেষ্টা করিরাও যে রাষ্ট্র ধ্বংস করিতে পারেন নাই খোদার ফ্যলে সে রাষ্ট্রের হায়াত আছে। এর শুধু টিকিরা থাকার নর, বাঁচিরা থাকারও অধিকার আছে। বুদ্ধি যতই কম হউক, আর ভূল-ভ্রান্তি যতই জটিল হউক, বিশ বছর সময় তা বুঝিবার জক্ম যথেই। এবার সকলে মিলিয়া নয়া অভিজ্ঞতার আলোতে নব উপ্সমে পাকিন্তানকে স্থগটিত শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আধুনিক রাষ্ট্রেও পাকিন্তানিকে স্থগটিত শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আধুনিক রাষ্ট্রেও পাকিন্তানীদেরে স্থগবেদ স্থাও ক্রাম্নেতর নাগরিক-গোঞ্জতে পরিণত করিয়া ওদিককার কায়েদে-আযম ও কায়েদে-মিল্লাতের আর এদিকের শেরে-বাংলা ও শহীদে-মিল্লাতের লাহোরের স্থগকে সফল করিয়া তুলুন। আমিন!

'আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাদশ বছর' বাহির হইবার পর দেশের রাজনীতিক জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে পরিবর্তন আইউব শাহির অবসান। গণ-আন্দোলনের ফলেই এই ডিক্টেটরের পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু সে পতনের ফল জনগণ ভোগ করিতে পারে নাই। কারণ গণতম্ব প্রতিষ্ঠা হয় নাই। পুনরায় মার্শাল ল প্রবর্তিত হইয়াছে।

কাজেই আমিও আমার বইএর 'পুনশ্চ' লিখিতে বসিলাম। চিঠি-পত্তেই পুনশ্চ লেখার রেওয়াজ আছে। বইএ-পুস্তকে পুনশ্চ লেখার রেওয়াজ নাই। তবু পুস্তকটিকে আপ-টু-ডেট করিবার জন্মই এই 'পুনশ্চ' লেখা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। একটি আলাদা 'অধ্যায়' না লিখিয়া 'পুনশ্চ' লিখিলাম কেন, বিভিন্ন পাঠক তার বিভিন্ন কারণ আবিদ্ধার করিতে পারেন। কিন্ত আমার নিজের বিবেচনায় কারণ মাত্র তিনটিঃ

এক, আমার বইএর শেষ অধ্যায়ের নাম কলতামামি। সে 'কালতামামিতে' আমি 'ইন্টারিম রিপোর্ট' দিয়াছি, 'ফাইনাল রিপোর্ট' দেই নাই। তারপরে দুই বছর চলিয়া গিয়াছে। আরেকটা মার্শাল ল হইয়াছে। সেটা আজও চলিতেছে। তাই 'ফাইনাল রিপোর্টের' সময় আসে নাই। পাকিস্তানের ইতিহাসেই নতুন অধ্যায় যোগ হয় নাই। এ অবস্থায় আমার বই-এ একটা নতুন অধ্যায় যোগ করা ভাল দেখায় না।

দুই, ইণ্টারিম রিপোর্টকে 'ফাইনাল রিপোর্ট' না করা পর্যন্ত আরেকটা অধ্যায় লেখাও যায় না। শুধু আরেকটা অধ্যায় যোগ করার জন্মই যদি 'ইন্টারিম রিপোর্টকে' 'ফাইনাল রিপোর্ট' করিতে চাই, তবে শেরে-বাংলার স্বনাম-ধন্ম আযিমুদ্দিন দারোগার 'ফাইনাল রিপোর্টের' মতই ফাইনাল রিপোর্ট লিখিতে হয়। পাঠকরা প্রায় স্বাই আযিমুদ্দিন

দারোগা সাহেবকে জানেন। শেরে-বাংলা তাঁর সন্তুর বছরের রাজনীতিক জীবনের হাজার-হাজার জন-সভার লক্ষ-লক্ষ শ্রোতার কাছে এই দারোগা সাহেবের 'ফাইনাল রিপোর্টের' কথা বলিয়াছেন। তাতে দারোগা সাহেব হইয়াছেন যেমন মশ্রুর, তাঁর 'ফাইনাল রিপোর্ট টও হইয়াছে তেমনি চিরক্ষরণীর। এই রিপোর্টে দারোগা সাহেব লিখিয়াছিলেন: 'কেস্ ট্রু নো রু, সাইন্ড আযিমুদ্দিন।' আমার ইন্টারিম রিপোর্টকে ফাইনাল রিপোর্ট করিতে হইলে দারোগা সাহেবকেই অনুকরণ করিতে হয়। কারণ কেস মোটামুট একই। কিছ 'ফার্দার রু,'র আশার আমি তা করিলান না। আমার রিপোর্টও ফাইনাল হইল না। নরা অধ্যায়ও লেখা হইল না।

ভিন, আমাদের-শাসক গোষ্টার প্রায় সকলের স্বীকৃত মতেই পাকিস্তান রাষ্ট্র ও পাকিস্তানী জনগণ পূনঃ পুনঃ ধ্বংসের কাছাকাছি আসিয়া পড়িতেছে। প্রতিবারই একজন রক্ষা-কর্তা আসিয়া আমাদের সে 'আসন্ন ধ্বংস' হইতে 'রক্ষা' করিতেছেন। কিন্ত প্রতিবারই আমরা ধ্বংসের অধিকতর নিকটবর্তী হইতেছি। প্রতিবারই পরের বারের 'রক্ষা-কর্তা আসিয়া বলিতেছেনঃ 'এমন ঘোর সংকট পাকিস্তানের জীবনে আর হয় নাই।' একথার তাৎপর্য এই ষে আপের বারের 'রক্ষা-কর্তা, ষে পরিমাণ বিপদ হইতে আমাদিগকে 'রক্ষা, করিয়াছিলেন, পরের বারের 'রক্ষা-কর্তার' সামনের বিপদ তার চেয়ে অনেক বেশী ঘোরতর। এ কথার মানে এই যে আগের বারের 'রক্ষা-কর্তা, আমাদিগকে বিপদ হইতে 'রক্ষা' করিতে গিয়া আরও বেশী বিপদে ফেলিয়াছেন। গোলাম মোহারদ हरेट बनादान यारेडेव, बनादान वारेडेव हरेट बनादान रेग्नाहिया সবাই পাকিস্তানকে আসর ধ্বংসের হাত হইতে 'রক্ষা'ও যেমন করিয়াছেন, দেশকে তেমনি ধাংসের আরও কাছেও পাইয়াছেন। দুই-দুইবারই মার্শাল ल' প্রবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে। আগের বারে গোলাম মোহাম্মদ যা कविशाहित्नन, त्रिहाउ कार्याणः भागान न'हे हिन । कात्महे त्रवा वास পনঃ পূনঃ মার্শাল ল'ই আমাদের বরাত। বর্তমান মার্শাল ল' উঠাইবার জন্ত প্রেসিডেণ্ট জেনারেল ইয়াহিয়া স্পষ্টতঃই আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন।

তা সত্ত্বেও আমাদের বরাতের দোষেই নেতাদের কার্য কলাপে 'ঠকের বাড়ির নিমন্ত্রণ'র মত যা ঘটতে পারে তারই নাম পুনশ্চ।

# (২) রাজনৈতিক ঘূর্ণীবায়ু

এই তিনটি সালই আমাদের জাতীয় জীবনের জন্ম বিভিন্ন ধরণের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতির পিতা কায়েদে-আযমের আকন্মিক জীবনাবসান। দশ বছর পরে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে গণতম্বের অবসান। আরও দশ বছর পরে '১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে গণতম্ব হত্যাকারী জেনারেল আইউবের স্বৈরাচারের অবসান।

প্রথম দুইটি সাল সম্বন্ধে কোনও অস্প্রতা ও দিমত নাই। কিছ তৃতীয়টির বেলা তেমন স্প্রতা নাই বিলিয়া দিমত হইতে পারে। দৃশ্যতঃ জেনারেল আইউবের পতন ঘটে ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে। কিছ বারাই ঘটনাবলী অবলোকন পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করিয়াছেন তারাই জানেন যে ছয় মাস আগেই ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে আইউবের পতন অবধারিত ও স্থনিশ্চিত হইয়া গিয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট আইউবের ফুস্ফুসের সাংঘাতিক ব্যারামটা আসলে তাঁর অস্থথের কারণ নয়, পরিণাম। আইউব বৃদ্ধিমান ব্যক্তি। 'দেওয়ালের লিখন' তিনি পড়িতে পারিয়াছিলেন। বিপদ আসম তা তিনি বৃদ্ধিতে পারিয়াছিলেন অনেক আগেই। জুয়ারী যেমন ডেম্পারেট হইয়া 'মরি বাঁচি ষা থাকে কপালে' বিলিয়া সর্বন্ধ দিয়া শেষ 'দান' ধরে, আইউবও তাঁর শেষ 'দান' ধরিয়াছিলেন 'উয়য়ন দশকে'। 'শেষ দানে' জুয়ারীর ভাগ্য পরিবর্তনও হইতে পারে; আবার পতন দ্বরাছিতও হইতে পারে। প্রেসিডেণ্ট আইউবের বেলা এই পরেরটাই ঘটল।

নিমক্ষমান তরী ভাসাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট আইউব 'উন্নয়ন দশক' উংযাপনের আয়োজন করিলেন বছরের শুরুতেই। আইউব ও তাঁর ফিলিবায উপদেষ্টাদের সমবেত চেষ্টায় আয়োজনটাও হইল নিখুঁত। উংযাপনটাও চলিল বিপুল জাক-জমকে। বছর দীঘালি উৎসবের

আয়োজন হইয়াছিল। খবরের কাগজের খরিদ-করা পৃষ্ঠাকে-পৃষ্ঠার, দালান-ইমারতের গাত্র-চূড়ায় অফিস-আদালতের ভিতর-বাহিরে, সরকারী-বেসরকারী চিঠি-পত্তে, কভার লেটারহেডে, রেলস্টেশনে ও বিমান-বলরের আটে-পৃষ্ঠে, রাস্তা-ঘাটে, নদী-বলরে, ট্রেনে-বাসে, মানুষের বুকে-পিঠে, এক কথায় আসমান-জমিনের মধ্যেকার সকল স্বানে 'উন্নরন দশকে'র আশুন দাউ-দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল। আগে কেউ বুঝিতে না পারিলেও এইবার সবাই বুঝিল, 'উন্নয়ন' সতাই হইয়াছে। 'উন্নয়নের' আলোক-সজ্জায় রাত হইল দিন। কাজেই দিনও রাত হইবার সময় হইল আসয়।

ন বছরের নিরবচ্ছিন্ন যুলুম-সেতম, বঞ্চনা-প্রবঞ্চনা, নির্লজ্ঞ উন্নত শির দুর্নীতি, দুঃসাহ সিক স্বজন-প্রীতি, ঝান্তীয় তহ বিলের বেপরোয়া ছিনিমিনি, জন-মতের প্রতি গবিত বুড়া আংগুল প্রদর্শন ইত্যাদি-ইত্যাদি নিরবিহীন অশৃংখল অরাজকতা দেখিয়া পাকিস্তানের গণ-মন যখন স্বন্ধিত্র অসাড় ও নিশ্পল, ঠিক সেই সময়ে 'কাটা ঘায়ে নূনের ছিটা' দিয়া, 'জুতা মারার পরেও আরও অপমান' করিয়া ও 'মড়ার উপর খাড়ার ঘা' মারিয়া প্রেসিডেট আইউব ও তাঁর সহকর্মীয়া দেশের সেই অসাড় নিশাল দেহে ইলেকটি ক শক টি টমেণ্ট করিলেন। 'আগড়তলা সামলা' এই থিরাপির শেষ বড় ডোয। এর আশু ফল ফলিল। কুন্তকর্ণের নিদ্রা ভংগ হইল। আসহাব-কাহাফের ঘুম টুটিল। তারা জাগিল। চোখ কচলাইতে-কচলাইতে নয়। চমকিয়া উঠিয়া। বিছানায় বিসয়া নয়। লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া। ঘুমস্ত জনতার নিদ্রা ভংগ হয় এমনি করিয়াই।

ফল হইল এর বিশ্মাকর। অচিন্তনীয়। গণ-ঐক্যের ভাংগা কিলায় নিশান উড়িল। উন্নয়ন দশকের শেষ বছর শেষ হইবার আগের পাকিন্তানের রাষ্ট্র-দেহের (বিভি পলিটিক) বিভিন্ন প্রত্যাংগে রণ ফোড়া ও ইপারশন দেখা দিল। মেলিগক্যাণ্ট টাইপের। শেষ পর্যন্ত গণ-বিক্ষোভের আকারে বিষফোড়া ফার্টিয়া পড়িল। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৫৮ সালের জানুরারি পর্বন্ত চার-চারটা মাস দেশবাসী কাটাইল স্থথের ধন্তগাদায়ক দুঃস্বপ্নের মধ্যে। একের-পর আরেকটা বিক্ষোভের বিক্ষোরণ ফার্টিতে লাগিল উপরে নিচে ডাইনে বাঁরে।

শেষ পর্যন্ত ১৯৫৮ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেণ্ট আইউব ঘোষণা করিলেন: রাজনৈতিক নেতাদের সাথে তিনি আলোচনা করিতে রাষী আছেন। এতদিনের 'ধক্ত,ত দ্বণিত জনগণ-কর্তৃক বজিত' নেতাদের সাথে ডিক্টেটর আইউবের আলোচনা? দেশবাসী ধা বুঝিবার বুঝিল। আইউবের ভজেরাও কি বুঝিলেন না? নিশ্চয় বুঝিলেন। তাঁদের মধ্যে সম্রাস স্মাস স্টে হইল। ইতিমধ্যে রাজনীতিক নেতারা প্রায়্ম সব দল মিলিয়া ডিমোক্র্যাটিক এ্যাকশন কমিটি (ভাক) গঠন করিয়াছিলেন। তাঁরা প্রেসিডেণ্টকে জানাইলেন: আলোচনায় বসিতে তাঁরাও রাষী।

তারপর ৫ই ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইউব আরেক বিশ্বতিতে ভাকের প্রেসিডেন্ট নবাবযাদা নসরক্ষা খাঁর দেশপ্রেমের মুখ-ভরা তারিফ করিয়া গোলটেবিল বৈঠকে নিমন্ত্রণ-যোগ্য নেতাদের তালিকা করিবার ভার একচ্ছত্রভাবে তাঁর উপর দিয়া দিলেন। তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি সে কথা নবাবযাদা নসরুলা খাঁ 'ডাকের' পক্ষ হইতে যাবেদাভাবে প্রেসিডেণ্ট আইউবকে জানাইয়া দিলেন। সবই চলিতে লাগিল 'একডিং টু খ্লান'। এর মধ্যে কোথায় কি ঘটল জানা গেল না। হঠাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারি (পূর্ব-বাংলার ভাষা-আন্দোলনের ঐতিহাসিক শহীদ দিবস ) এক অঘোষিত বেতার-ভাষণে সকলকে বিশ্বিত করিয়। প্রেসিডেণ্ট আইউব ঘোষণা করিলেনঃ তিনি প্রেসিডেণ্ট আর কনটেস্ট করিবেন না। তিনি সম্ভবতঃ উপদিষ্ট হইয়াছিলেন যে এমন ঘোষণায় তাঁর বিরুদ্ধে জন-গণের ক্রোধ প্রশমিত হইবে; বিক্ষোভ নরম হইবে। হয়ত কোনও-কোনও কোয়ার্টার হইতে অনুরোধ আসিবেঃ 'ন। সার আপনি মেহেরবানি করিয়া অন্ততঃ আরেকটা টার্ম দেশবাসীকে নেতৃত্ব দান করুন। কিন্তু কেউ কিছু विलिलन ना। विस्काভ नवम रखशात वमल आवे भवम रहेन। ভক্তরন্দের সন্ত্রাস দিশাহারা আতংকে পরিণত হইল। 'চাচা আপন বাঁচা' বলিয়া ভজেরা চুটাছুটি শুরু করিয়া দিলেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের তারিখ আগেই শ্বির করা হইরাছিল। ত্যাপ-নেতা মাওলানা ভাসানী ও পিপলস পার্টির নেতা জনাব ভূটো গোল টেবিলে যোগ দিবেন না জানাইলেন। আওয়ালী লীগ নেতা শেখ মুজিবুব রহমান বৈঠকে যোগ দিতে রাষী হইলেন। কিছ আগড়তলা মামলার আসামী হিসাবে যোগ দিতে সম্মত হইলেন না। 'ডাক'-নেতারাও শেখ মুজিবকে ছাড়া আলোচনায় যোগ দিবেন না, জানাইয়া দিলেন। শেষ পর্যন্ত আগড়তলা মামলা প্রত্যাহার করিয়া শেখ মুজিবের গোলটেবিলে যোগদানের ব্যবস্থা করা হইল। কারামুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমান গোলটেবিলে যোগ দিলেন। তার মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা আকাশচুষী হইল!

নির্মারিত দিন-ক্ষণে যথারীতি গোল টেবিল বৈঠক বসিল। যথারীতি পারশারিক শুভেচ্ছা ও তারিফ-তারুফের শিষ্টাচারের পর আসন্ধ ঈদের দরুন সন্মিলনী মূলতবি হইল। ১০ই মার্চ পরবর্তী বৈঠকের দিন দ্বির হইল।

দুইদিন আগেই ৮ই মার্চ লাহোরে নেতৃরশের প্রস্তুতি বৈঠক বসিল। একটি সর্ব-সন্মত দাবি রচনা করাই ঐ বৈঠকের উদ্দেশ। সে উদ্দেশে একটি সাব কমিটিও গঠিত হইল। ফেডারেল পার্লামেণ্টারি পদ্ধতি, সার্বজনীন প্রতাক্ষ ভোট, জন-সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, পশ্চিম পাকিস্তানের ইউনিট বাতিল ইত্যাদি বিষয়ে নেতারা একমত হইলেন। কিছু আঞ্চলিক স্বায়ন্ত্রশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাব-ফেডারেশন সম্বন্ধে তাঁরা একমত হইলেন না। শেষ পর্যন্ত মাত্র দুইটি বিষয়ে সর্বসন্মত একটি প্রস্তাব লইরা নেতারা ১০ই মার্চ পিণ্ডিতে গোলটেবিলে যোগ দিলেন। সন্মিলনীর বৈঠক তিন দিন চলিল। নেতাদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা দিল। প্রেসিডেন্ট আইউব ১৩ই মার্চ সন্মিলনীর সমাপ্তি ঘোষণা করিলেন। পরবর্তী কোন বৈঠকের ব্যবস্থা না করিয়াই এটা করা হইল। তার মানে অশুভ লক্ষণ। সন্মিলনী বার্থ হইয়াছে। কনফারেল হল হইতে বাহির হইয়াই আওয়ামী লীগ-নেতা শেখ মুজিব 'ডাক' হইতে তাঁর প্রতিষ্ঠানের সম্বর্গচ্ছেদের কথা ঘোষণা

করিলেন। তাঁর সাথে যেন পালা দিয়াই 'ডাক'-প্রেসিডেট নবাবযাদা নসকলা 'ডাক' ভাংগিয়া দেওয়া ঘোষণা করিলেন। দুই নেতার কেউই বাঁর-তাঁর পাটি'র কোনও বৈঠক দিয়া অভাত্তের মতামত জিগ্গাসা করিলেন না। তার আর দরকারও হইল না। গোলটেবিল বৈঠকের ফলে বিভিন্ন দলের নেতাদের মধ্যে ঐক্য রিদ্ধি পাওয়ার বদলে অনৈক্যই রিদ্ধি পাইল। সেটা বুঝা গেল পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে। গোল-টেবিলের ব্যর্থতার জন্ম তাঁরা পরস্পরকে দোষাদুষি করিতে লাগিলেন। এতদিনের এত ত্যাগের এত সাধনার গণ-ঐক্য ভাংগিয়া খান-খান হইয়া

কিন্ত কোন অজ্ঞাত কারণে নেতাদের এই অনৈক্যের স্থবিধা প্রেসিডেন্ট আইউব পাইলেন না। নেতাদের অনৈক্য ছাত্র-জনতার মধ্যে সংক্রমিত হইল। গণ-আন্দোলন আর রাজনৈতিক আন্দোলন থাকিল না। হইরা উঠিল তা অরাজনৈতিক উচ্ছ্বংখলতা, বক্ত হিংল্রতা। এর কারণে অথবা ফলস্বরূপ প্রেসিডেন্ট আইউব প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়াকে ২৪শে মার্চের লিখিত পত্রে দেশের শাসন-ভার গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। বেতারে নিজের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করিলেন।

১৯৫৮ সালের ২৫শে মার্চ আবার মার্শাল ল' ঘোষিত হইল। জেনারেল ইরাহিয়া চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্টেটর ও প্রেসিডেট হইলেন। '৬২ সালের শাসনতম্ব বাতিল হইল। চার মাসের মধ্যেই জুলাই মাসে প্রেসিডেট ইয়াহিয়া ঘোষণা করিলেন: তিনি অতিস্থর দেশে গণতম্ব পুনঃপ্রতিষ্টিত করিবেন। দেশময় সফর করিয়া সকল দলের নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করিয়া আরও চার মাস পরে ২৮শে নবেম্বর তিনি ঘোষণা করিলেন: আগামী ১৯৫৮ সালের ৫ই অক্টোবর সার্বজননীন প্রত্যক্ষ ভোটে জন-সংখ্যার ভিত্তিতে আইনপরিষদ গঠিত হইবে। ইতিমধ্যেই ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া দেওয়া হইবে। নব-নির্বাচিত আইন-পরিষদ চার মাসের মধ্যে শাসনতম্ব রচনা করিতে বাধ্য থাকিবে। ঐ ঘোষণার চার মাসে পরে ১৯৫৮ সালের

### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

ইংশে মার্চ তারিখে প্রেসিডেণ্ট ইরাহিরা আগামী শাসনতয়ের 'ফ্রেম ওরার্ক' ঘোষণা করিলেন। তাতে তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদের মোট সদস্থ সংখ্যা ৩১৩ জন নির্ধারিত করিয়া দিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের জন্ম তিনি ৭ জন মহিলা সদস্থসহ ১৬৯ জন ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের জন্ম আলাদা ভাবে ৭ জন মহিলা-সদস্থসহ মোট ১৪৪ জন মেম্বর নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ঐ সংগে তিনি আরও ঘোষণা করিলেন যে ২২শে অক্টোবর প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনও হইয়া যাইবে। ঐ ঘোষণায় তিনি পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদের জন্ম ১০ জন মহিলাসহ মোট ৩১০ ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন প্রদেশের পরিষদের জন্ম ১১ জন মহিলাসহ ৩২১ জন মেম্বর নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। কেন্দ্রীয় আইন সভা গণ-পরিষদেরপে চার মাসে শাসনতয় রচনা শেষ করিবে। তার পরে মেজরিটি পার্টি বা কোয়েলিশন ময়্রিসভা গঠন করিবে। মার্শাল ল উঠিয়া যাইবে। নির্বাচিত সরকারের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তান্থরিত হইবে। ইহাই বর্তমানে আমাদের দেশের নেট রাজনৈতিক পরিস্থিত।

# (৩) আইউবের ভূপ

জেনারেল আইউবের ভূল দ্রান্তি ও বৈরাচারের সমালোচনা করিবার জন্ত এই পুনন্দের অবতারণা করা হয় নাই। আইউব আজ পরাজিত পদচুতে। তিনি আজ শন্তিহীন। সন্তবতঃ অসুস্থ। আজ তাঁর নিশা করা অতি সহজ্ব। সে জন্ত আজ সবাই তাঁর নিশা করিতেছেন। নিশার তিনি যোগাও। কিন্তু আমার বিবেচনায় নিশার চেয়ে তিনি আফসোসের পাত্রই বেশী। তাঁর এক কালের সমর্থক অনুচররাও তাঁর নিশা করিতেছেন। এটা শুধু আইউবের দুর্ভাগ্য নয়। জাতিরও দুর্ভাগ্য। কারণ এতে আমাদের জাতীয় চরিত্র প্রকট। ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত বাঁরা অন্তারকারীকে বিশাবাদ দেন, তাঁরা আসলে অন্তায়কারীর পূজা করেন না। নিজেদের স্বার্থেরই পূজা করেন। ওঁরাই যথন গদিচাতির পর তাঁর নিশায় অন্ত স্বাইকে ছাড়াইয়া যান, তখনও তাঁরা দেশের স্বার্থে তা করেন না, নিজেদের স্বার্থেই করেন। এঁরা সাধারণ স্বার্থপর ক্ষুদ্র

অন্তরের বিষয়ী মানুষ। সব দেশেই সব জাতির মধ্যেই এই ধরনের কিছু লোক থাকে। থাকিবেও। কারণ মানুষ মানুষই, ফেরেশ তো নয়। পাকিন্তানের দুর্ভাগ্য এই যে এই ধরনের লোকের সংখ্যা অন্ত দেশের চেয়ে বেশী। এত বেশী যে আইউবও তার পরিমাণ আশায করিতে পারেন নাই। পারিলে তিনি হু শিয়ার হইতে পারিতেন।

আইউবের দুর্ভাগ্য এই যে যে-দৃষ্টি-শক্তির জোরে তিনি জনগণের অদৃশ্য অযোগাতা আবিদ্বার করিতে পারিলেন, তার জোরে তিনি নিজের অনুচরদের স্থন্সষ্ট যোগ্যতাটি দেখিতে পারিলেন না। স্পর্টতঃই তাঁর লং সাইটের মত শর্ট সাইটটা তেজী ন'। গোড়ায় তিনি পাকিস্তান রক্ষার জন্ম নয়, বরঞ্চ ব্যক্তিগত ক্ষমতা-লোভেই, পদাধিকারের অপবাবহার করিয়া রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ক্ষমতা দ**খলের** পরে তিনি সত্য-সত্যই দেশের ভাল করিতে পারিতেন। তিনি বৃদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর বিষ্ঠা-বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা ছিল। একাদিক্রমে আট বছর পাকিন্তানের প্রধান সেনাপতি এবং ঐ সংগ্রে থানেক দেশরক্ষা মন্ত্রী থাকার ফলে তাঁর একটা আন্তর্জাতিক 'পূল' গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ সংগে তিনি একটা ব্যক্তিত্বেরও অধিকারী ছিলেন। এত সব গুণের অধিকারী হইয়া কোনও লোক নিবিদ্নে দশ বছর দেশ শাসন করার স্রযোগ পাইলে তিনি ভাল না হইয়া পারেন না। গোড়াতে যতই খারাপ হউন, মহান मान्निष्टे **डाँक महर क**न्निया जूटन। आरेडिंटवन माय এই খानে स् তিনি দশ-দশটা বছরেও মহৎ হইয়া উঠিতে পারেন নাই। 'ক্ষমতা মানুষকে খারাপ করে, চূড়ান্ত ক্ষমতা চূড়ান্ত ভাবেই খারাপ করে। পর্ড এ্যাকটনের এই কথাটা আইউব আগেই জানিতেন নিশ্চর। তাঁর মত বৃদ্ধিমান বিশ্বান লোকের পক্ষে ক্ষমতার মোহে অন্ধ হওয়া উচিং ছিল না। তিনি বলিবেন: তাঁর স্বার্থপর স্তাবকেরা তাঁকে ভাল হইতে দেন নাই। তার এতদিনের পূজারীরা বলিবেন: আইউবকে সুবুদ্ধি তারা দিয়াছিলেন; আইউব তাঁদের পরামর্শ মানেন নাই।

দৃই পক্ষের কথাই আংশিক সত্য আংশিক অসত্য। প্রথমতঃ ন্তাবকের

## রাজনীতির পঞাশ বছর

जूननात्र ज्ञानमा-नाजात मःथा हिन नगगा। हिजीत्रजः ज्ञानमा ধারা দিয়াছেন, তারাও দেশ বা আইউবের ভালর জভ দেন নাই, নিজেদের স্বার্থেই দিয়াছেন। কাজেই স্থপরামর্শ হিসাবে ও-সবের কানাকড়ি দাম ছিল না। সভা-সমিতির জনতা দেখিয়া আইউব ঠিকই ভূল বৃথিয়াছিলেন যে ঐ বিপুল জনতা তাঁর সমর্থক। সব ডিপ্টেটররাই কুন্তিগিরের মতই তামাশার বস্তু। তাঁরাও ঐ ভূল করিয়াছেন। কিছ এটাও তাঁরা জানিতেন যে স্তাবক-অনুচররা সবাই নিজ-নিজ শ্বার্থের জয়ই ठाँरान्त्र खावका कत्रिराण्डिन । आरेफेरवत्र ज्ला रहेत्राहिल धरेथारन रव धण-এত স্বার্থপর লোকের মধ্যে বাস করিয়াও তিনি নিষ্ণের আসল স্বার্থটা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁর আসল স্বার্থ ছিল দেশবাসীর ভাল করিয়া নিজেকে অমর করা। রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা তাঁর মধ্যে কেন্দ্রীভূত। গোটা জাতির ভাগ্য তাঁর হাতে নিহিত। এই হিসাবে তাঁর ভাল-মৃদ্য জনগণের ভাল-মদ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত। তিনি अका अधारन प्रमुख छातक इरेएठ भुषक । खातकता छात्र काँए। तसूक बाधिया याद-जात चार्थित भाषी भाविया गारेराज्य । तर बाहु-क्रमण তাঁর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় দেশের অনিষ্টের জন্ম তিনি ছাড়া আর **एक** मान्नी नन। **ब**हे खरचा ও পরিবেশেই তিনি ন্তাবকদের স্বার্থ স্তাবকদের অনুসারী। স্তাবকরা তাঁর অনুসারী ছিলেন না। স্তাবকদের कक्षा ना बाबिया जाँद উপाय हिन ना।

সব ডিক্টেটরের পরিণতি এই। গোড়াতে তাঁরা সতিটি ডিক্টেটর থাকেন। কিন্ত শেষ দিকে ডিক্টেটররা হইরা পড়েন অনুচরদের দারা ডিক্টেটেড। ক্ষমতা, স্বার্থ ও সম্পদ হাসিলের পর ডিক্টেটররা ও-সব ক্ষমার জন্তই ভাবক-অনুচরদের উপর নির্ভরশীল হইরা পড়েন। ওঁরা তথ্ন হইরা উঠেন ডিক্টেটরের সব ক্ষমতা ও সম্পদের দারিক। কাজে-কর্মে ব্যবহার-আচরণে ওঁরা তথন ডিক্টেটরেকে বৃথাইরা দেন তাঁরাও ঐ ক্ষমতা ও সম্পদের অংশ চান। 'না' বলিবার তথন উপায় থাকে না। দিতেই হয় তা বত অভার পছার হউক না কেন? অবস্থা শেষ পর্যন্ত

এমন দাঁড়ার যে বিবেকের দংশনে অথবা পরিত্প্তিতে ডিক্টেটর যদি ক্ষমতা ও সম্পদ বর্জন করিতেও চান, তবু তিনি তা পারেন না। ডিক্টেটর তথন বড় দেরিতে বুকিতে পারেন যে তিনি নিজেই ডিক্টেটরি বজের গোলাম হইরা পড়িরাছেন। তিনি আর সে যন্ত্র চালান না। যন্ত্রই এখন তাঁকে চালায়। তিনি ক্ষুধার্ত সিংহের পিঠের সওয়ার। সে পিঠ হইতে নামার আর উপায় নাই। নামিলে তাঁর বাহন ঐ সিংহই তাঁকে খাইয়া ফেলিবে। সব ডিকেক্টরই পরিণামে এমনি করিয়া নিজের শিকার নিজেই হইয়া পড়েন।

আইউবের সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটা হইয়া ছিল এই যে তিনি জনগণকে না চিনিয়া তাদের পরিচালক হইতে গিয়াছিলেন। দেশবাসীকে ত্বণা করিয়া তিনি দেশের নেতা বনিতে চাহাছিলেন। জনতার সমবেত বৃদ্ধির চেয়ে নিজের বৃদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন যাঁরা, তাঁরা দুই রক্মে মানুষের নেতা হইতে পারেন। এক, বই-পুত্তক লিখিয়া তাঁরা চিস্তানায়ক হইতে পারেন। দুই, ত্যাগ ও সংগ্রামের পথে সশরীরে গণ-মুজি আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতে পারেন। সারা-জীবন স্থের সরকারী চাকরি করিবেন, পান হইতে চুনটি খসিতে দিবেন না, আর শেষ জীবনে জ্যোর করিয়া রাষ্ট্র-নায়ক হইবেন, তা হয় না। আইউব তাই করিতে চাহিয়াছিলেন। অমন চিন্তা-নায়ক, সফল অফিসার ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক সবই দেশের জন্ম দরকার। কিন্তু একের কাজ অপরে সাজে না।

# (৪) আগড়তলা ষড়যন্ত্ৰ নামলা

জেনারেল আইউবের সর্বশেষ ও সব চেয়ে আছাাতী ভূল হইয়ছে, তথাকথিত আগড়তলা ষড়ষম্ব মামলা করা। যদি মামলার বণিত সব বিবরণ সতাও হইত, তবু আইউব সরকারের এই মামলা পরিচালনা করা উচিং হইত না। দেশরক্ষা বাহিনীর পূর্ব-পাকিস্তানী অফিসারদের বিরুদ্ধে সে অবস্থায় বিভাগীয় দণ্ডবিধান করিলেই যথেট হইত। তা না করিয়া ঢাক-ঢোল পিটাইয়া পূর্ব-পাকিস্তানী অফিসারদের বিরুদ্ধে পূর্ব-বাংলা স্বাধীন করিবার অভিযোগে একটা রাজনৈতিক চাঞ্চলকর

#### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

भागला मास्त्रत कता ट्रेल। তात छेशत भागलात जम्खानि कार्य भाव করিরা আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ্ব শিট করিবার পর পূর্ব-বাংলার সবচেয়ে জনপ্রির সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত এবং তথাকথিত ঘটনার সময়ের আগা-গোড়া জেলখানায় বলী, তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃতন ক্রিরা মামলার আসামী ত করা হইলই, একনম্বর আসামী করা হইল। এই একটি মাত্র ঘটনায় মামলাটির অন্তনিহিত রাজনৈতিক দরভিসন্ধি ধরা পড়িল। তিন-তিনজন সিনিয়ার পূর্ব-পাকিস্তানী সি. এস. পি. অফিসারকে কেন আসামী করা হইয়াছিল, মুঞ্জিবুর রহনানকে আসামী করা হইতে গণ-মনে তা স্থপট হইয়া পড়িয়াছিল। তিনজন সি. এস. পি. অফিসারই কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারি হইবার যোগাতা অর্জন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ঐতিন জনের মধ্যে একজন তাঁর মনীষা পাণ্ডিত্য ও শিষ্টাচারের জন্ম অফিসারদের মধ্যে এবং সাধারতে সবচেয়ে জনপ্রিয় চন্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তার উপর ইনি হইলেন পূর্ব বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় সাবেক প্রধান মন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খাঁর কনিষ্ঠ সহোদর। এই ভাবে এই মোকদমার বাংগালী মিলিটারি অফিসারদেরেই শুধু নয় পূর্ব বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় দুইজন রাজনৈতিক নেতাকেই কার্যতঃ পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার ষড়যম্ভে জড়ান হইল। এটা ত গেল মামলার বিশ্রী क्रशाबाब पिक।

পরিবেশ ও সময়টাও ছিল তেমনি বিক্ষোরক। অবস্থাগতিকে মার্শাললর প্রেসিডেনশিয়াল শাসনটা চেহারা ও প্রকৃতিতে হইয়া পড়ে পূর্বপাকিন্তানীদের উপর পশ্চিম পাকিন্তানীদের সাবিক ও সামগ্রিক
শাসন। তার উপর প্রেসিডেট আইউব মাত্র কয়েকদিন আগে পূর্বপাকিন্তানীদেরে 'ভারতের আদিম অধিবাসী ধর্ম-কৃষ্টতে হিন্দু-প্রভাবিত
স্বাধীনতার অনভান্ত ও স্বায়ন্তশাসনের অযোগ্য নাহক সন্দেহপরায়ণ
কৃষ্ট অন্তঃকরণের লোক ইত্যাদি বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। দুই অঞ্চলের
অধিবাসীদের মধ্যে শুধু আথিক ও রাজনৈতিক অসাম্যই ক্ষ্টি কয়েন
নাই, গৃহষুদ্ধ ও অল্কের বুক্তিরও ভর দেখাইয়া দুই পাকিন্তানের অধিবাসীদের

মধ্যে 'আমরা'-'তোমরা'-মনোভাব তীর করিয়াছিলেন। এমনি সময়ে এবং এই পরিবেশে আগড়তলা মামলা দায়ের করায় পূর্ব-বাংলায় দল-মত-নিবিশেষে জন-গণের মনে এই প্রতিক্রিয়া হইল যে গোটা পূর্ব-বাংগালীর বিরুদ্ধেই এই মামলা দায়ের করা হইয়াছে! সকল দলের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এমন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ভাব গড়িয়া উঠিল যে তাঁরা প্রায় সমস্বরেই বলিলেনঃ আগড়তলা মামলা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট আইউব-প্রন্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে তাঁরা যোগ দিবেন না। ছাত্র-জনতার ফাটয়া পড়া বিক্ষোভের সামনে নেতাদের এমন করা ছাড়া গতান্তর ছিল না।

নিখিল-পাকিন্তান গণ-আন্দোলনের অংশ হিসাবেই পূর্ব-বাংলার ছাত্র তরুণদের নেতৃত্বে এই সার্বজনীন গণ-আন্দোলন চলিতেছিল। আগড়তলা মামলা এই আন্দোলনের বহুিতে বিশেষ ইন্ধন যোগাইল।

শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট আইউব গণ-আন্দোলনের চাপে জন-মতের সামনে মাথা হেট করিলেন। আগড়তলা মামলা প্রত্যাহাত হইল। বড় দেরিতে জন-মতের সামনে মাথা হেট করিয়া মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল বলিয়াই একজন সম্মানিত বিচারপতিকে অপমান সহিতে হইয়াছিল। ঐ 'বেশী দেরি' হওয়ার কারণেই জন-মতের কাছে আইউবের মাথা হেট করাটা যথেষ্ট গ্রেসফুল হয় নাই। তাই আইউবের পতন তাতে প্রতিক্রন্ধ হয় নাই। ব্যক্তি বিশেষের পতনে জাতির বিশেষ-ক্রিত্র আসে যায় না। আইউবের পতনেও আসিয়া যাইত না। কিছ জাতির দুর্ভাগ্য এই যে এই ঘটনাটা দুই অঞ্জের মধ্যে তিজ্ঞতা দুরপনেয় করিয়া তুলিয়াছে। এইদিক হইতে আইউবের আমলটা হইয়া প্রিয়াছে পাকিস্তানের ইতিহাসের স্বচেয়ে অন্ধার যুগ।

# (৫) নেতাদের ভুল

পাকিস্তানের সমস্ত দুর্ভাগ্যের জক্ত দারী দেশের নেত্রন্দ, এ কথা পুনরারত্তির অপেক্ষা রাখে না। পাকিস্তানের মত এমন সমস্যাহীন নরা রাই আর হর না। এক ভৌগোলিক সমস্যা ছাড়া,বলিতে গেলে

## वाजनीजिव नेकाम वहव

পাকিন্তানের আর কোন সমস্যাই ছিল না। একটু বৃদ্ধি খরচ করিরা গণতান্ত্রিক পদ্মতেই এ সমস্যারও সমাধান করা যাইত। তা না করিরা নেতারা কেবল নিত্য নতুন সমস্যা স্টিই করিরা গিরাছেন। ফলে আজ্ব আমাদের জাতীর জীবনে সমস্যার অন্ত নাই।

নেতাদের গোড়ার ভুল এই যে ষে-একক মনীযা ও নেতৃত্বের বলে তাঁরা পাকিস্তান পাইলেন, সেই কায়েদে-আযমের ওসিয়তের বরখেলাফে পাকিন্তানের রাজনীতিকে তাঁরা ভুল পথে চালাইলেন। 'নেশন-কেট' হিসাবে পাকিন্তান গড়িবার প্রথম শর্ত যে পাকিন্তানী নেশন তৈয়ার করা, তাই তাঁরা করিলেন না। ফলে নেতারা নিজেরা গণতন্ত্রী হইলেন না। ব্দণগণকে গণতত্ত্বের পথে শক্তিশালী করিলেন না। তার অবশ্যন্তাবী পরিণাম স্বরূপ সরকারী কর্মচারিরা রাজনীতি করিতে লাগিলেন। নেতারাই তাঁদেরে রাজনীতি করাইলেন। অবস্থা-গতিকে সরকারী কর্মচারিরাই আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদারের ক্রিম। ক্ষমতাসীন অফিসার ও রাজনৈতিকের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে একজন নিয়োজিত আরেকঞ্চন নির্বাচিত। বিনা-নির্বাচনের রাজনীতিই যদি করিতে হয়, তবে আর অপেক্ষাকৃত কম িগ্রিধারী পলিটিশিয়ানদের নেতৃত্ব কেন ? অপেক্ষাকৃত উচ্চ ডিগ্রিওয়াল। অফিসাররাই ভাল। অতএব তাঁরা নিজেরাই बाट्टे-नाग्रक्च श्रष्ट्व कविशास्त्रन्। यात्री प्रवकाती कर्महाविएम्ब स्व-রাজনৈতিক নিরপেক্ষতাই পার্লামেণ্টারি শাসনতম্বের বৃনিয়াদ, পাঞ্চিতানে আব্দ সে বুনিয়াদই ভাংগিয়া পড়িয়াছে। সরকারী কর্মচারি অপেক্ষা বাজনৈতিক নেতাদের দোষেই এটা ঘটিয়াছে।

পলিটিশিরানদের এই দুর্বলতাই দেশের প্রধান সেনাপতির পক্ষেরাট্র-ক্ষমতা দখলের পথ পরিকার করিয়া দিরাছে। তাঁদের এই দুর্বলতাই আইউবী আমলকে দশ বছর স্থায়ী করিয়াছে। এই নিরংকুশ এক-নারকত্বের দরুন আইউব তাঁর 'উরয়ন দশকে' শাসনবস্থের সমন্ত কাঠামই এমন তছ,নছ, করিয়াছেন বে গণতম্ব পুনংপ্রতিগার পর এর সবওলিই আবার 'কেচে গথুব' করিতে হইবে।

क्षि कालरे। मुध् कठिन नत्र । श्रात्र अमध्य । अवाधाणा, खेळ्.१४मणा

**ক্**রতাে অবহেলা, স্তাবকতা, উচ্চাকাংখা, রেষারেষি ও স্বন্ধন-প্রীতি সব মিলিয়া আজ আমাদের শাসন্যন্ত ঘুণে ঝর-ঝরা হইরা গিয়াছে। ভাংগিয়া পড়ার অবস্থা। সাম্প্রতিক কালে বর্তমান শাসনামলে '৩০৩ জন' উচ্চপদস্ত কর্মচারির আচরণই তার প্রমাণ। এ সম্পর্কে আমার **न्या मही**म সাহেবের একটা कथा মনে পড়িতেছে। ১৯৬১ সালের শেষের দিকে একবার তাঁকে জানান হয় যে পশ্চিমা গণতন্ত্রী দেশ সমূহের চাপে জেনারেল আইউব গণতম পুনঃপ্রবর্তনে রাযী হইয়াছেন তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে শহীদ সাহেবের নেতৃত্বে বিভিন্ন দলের নেতাদের হাতে ক্ষমতা ফেরত দিতে রাষী হইয়াছেন। অবশ্য শহীদ সাহেবের এন্তেকালের পরে আইউব সাহেব তাঁর প্রভূ নয় বন্ধু বই-এ এই গুজবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু গুজবটার সত্য নিথ্যা বিচার করা এর উল্লেখের উদ্দেশ্য নয়। শহীদ সাহেবের অভিমতটাই এখানে বিচার্য। তিনি ঐক্তপ অফার আসিবার খবর পাইয়া আমাদের সকলের সাথে সমবেত ও পৃথক ভাবে আলোচনা করেন। তাঁর জিগ্গাম্ম ছিল: অমন অফার আসিলে তিনি সে দায়িত্ব নিবেন 🏘 না ? আমরা সবাই প্রায় এক বাকে। বলিলাম: যে রাষ্ট্র-ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্ম আমরা প্রতাক্ষ সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলনের কথা ভাবিতেছি, আইউব সেটা স্বেচ্ছায় ফিরাইয়া দিতে চাহিলে তা না নেওয়া হইবে জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। এই যুক্তিতে আমরা সর্ব-সন্মত রায় দিলাম: 'তেমন व्यकात व्यात्रित्म का निष्ठि इरेटा।' क्थन भरीम जारूव विनातनः 'এই তিন বছরে আইউব শাসনযম্ভে এমন অচিন্তনীয় বিশৃংখলা ঢুকাইয়াছেন বে আহার ভয় হয়, শাসন-ভার হাতে নিয়া আমরা গণতান্ত্রিক মামুদ্রি উপায়ে সরকার চালাইতে পারিব না; कঠোর হত্তে এমন ওলট-পালটের দরকার হইবে যে এক পার্টি-ডিক্টেটরশিপ ছাড়া তেমন কঠোরতা সম্ভব নর। তেমন অবস্থা আমাদের দেশে নাই। कशिতে গেলে গণতম থাকিবে না।

লিভারের কথার ও মুখ-ভাবে অমন অতি নৈরাশ্য দেখিরা ব্যক্তি-গতভাবে আমি দুঃখিত হইরাছিলাম। সোভাগ্য বশতঃ আইউব শেষ পর্বন্ত তেমন অফার দেন নাই।

#### वासनी जिस भकाभ वहव

भरीम<sup>,</sup> সাহেব यथन এ-कथा विमन्नाहित्मन, তারপরে আরও সাভ বছর আইউবের ঐ ডিক্টেটরি চলিয়াছে। শাসনযত্তে আরও বেশী: সুৰে ধরিরাছে। শহীদ সাহেবের ঐ আশংকার কারণ গভীকতার ও ব্যাপকতার আরও বাড়িয়াছে। শাসনযাম্লিক ব্যাপারেও ব্যক্তিগত ভাবে আমি শহীদ সাহেবের মতের মূল্য বরাবরই দিতাম। চিন্তার, সেই অভ্যাস বশতঃই আঞ্চও আমার মনে হয়, আমাদের শাসন্যন্ত মেরামতের স্তর পার হইয়া ণিয়াছে। জেনারেল ইয়াহিয়ার আন্তরিক চেষ্টায় গণতম্বের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার শুভ দিন যতই আসন্ন হইতেছে, গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের भूभ-मो ভारात्र कथा ভाविता यण्टे छेरकृत ट्टेए हि, कमाप-मूमक तार्डे जनगण्यत जीवत्नत्र त्रः गीन ছवित्र शामायी कव्रनात्र यख्दै त्रामाध त्याय করিতেছি, শাসনযমে উচ্ছ্রংখলতার দিকে চাহিয়া ততই আতংকিত इरें एड । प्रठारे कि भागनगर विश्ववी পরিবর্তন না আনিলে নির্বাচিত সরকার জন-কল্যাণের কিছুই করিতে পারিবেন না? গণতম প্রতিকারের জন্ত স্মৃশুংখল সংঘবদ্ধ আদর্শবাদী তেমন শঞ্জিশালী পার্টি-ডিক্টেরশিপ পাইব কোথার?

এমনি জটল সমস্যার সামনে দেশকে নিক্ষেপ করিয়াছে জেনারেল আইউবের দশ বছরস্থায়ী ব্যক্তি-ডিক্টেটরশিপ। পার্লামেণ্টারি আফলে এ বিপদ আমাদের ছিল না। যতই অযোগ্য ও দিশাহারা হউন আমাদের পার্লামেণ্টারি নেতারা পার্মানেণ্ট অফিলিয়ালদেরে অত শারাপ করিতে পারেন নাই। অধিকাংশ অফিসারই তথন বটিশ ঐতিকার রাজনীতিক নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

ব্যক্তি-ডিক্টেরেশিপ ও পার্ট-ডিক্টেরেশিপ উভরটাতেই অসাধারণ মনীবার দরকার। গণতত্বে অসাধারণ প্রতিভাধর নেহুছের দরকার নাই। এইখানেই ডিক্টেরেশিপের চেরে গণতত্ব শেষ্ঠ। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে গণতাব্রিক চেতনার অভাবই গণতত্বকে ডিক্টেরেশিপের পদানত করিয়াছিল।

রাজনৈতিক নেতাদের অন্তনিহিত এই দুর্বলতার জভই আইউবী

শৈষাচারের অবসান করিতে দশ বছর লাগিয়াছে। এটাও করিয়াছে প্রধানতঃ ছাত্র-ভরুণদের নেতৃত্বে জনসাধারণ। নেতাদের কৃতিত্ব এতে সামাশুই আছে। নিঃস্বার্থ সংগ্রামী ছাত্র-ভরুণদের নেতৃত্বের গণ-আন্দোলনের ফলে ডিক্টেটর আইব মাথা নত করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি নেতাদের সাথে গোল টেবিল বৈঠকে বসিতে রাষী হইলেন। দেশের নেতৃত্বের ঐ অন্তনিহিত দুর্বলতাই শেষ পর্যন্ত গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ করিয়া দিল।

গোলটেবিল বৈঠক ফেল হইবার অনেক কারণ ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে রড় কারণ এই যে এটা আসলে গোলটেবিল সন্মিলনীই ছিল না। প্রেসিড়েন্ট আইউব ও নেতাদের কেউই এই সন্মিলনীর প্রাপ্য মর্যাদা তাকে দেন নাই। এটাকে জাতির ভাগ্যনির্ধারণের **बक्छो পবিত্র ঘটনা বলিয়া কেউ মনেই করেন নাই। করেন নাই** বলিয়াই এই সন্মিলনীর কোন সিরিয়াস প্রস্তুতি ও ম্যাছেস্টিক গান্তীর্য ছিল না। একদিকে প্রেসিডেণ্ট আইউব ফাটিয়া-পড়া গ্র-আক্রোশের মুখে আত্ম-রক্ষার তাগিদে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে একটা যাবে-তাবে বোঝা-পড়া করিতে চাহিয়াছিলেন যত পারেন কম দাম দিয়া। অপর দিকে ক্ষ্ধার্ত নেতারা প্রেসিডেন্ট আইউবের বর্তমান বিপদের স্থযোগে গদি দখল করিতে চাহিয়াছিলেন যতটা পারেন বেশী শ্বাম আদায় করিয়া। উভয়পক্ষের মনেই ছিল ত্রস্ত-বাস্ততার তাগিদ। তাঁদের প্রতি কাজে সে ব্যস্ততা ফার্টিয়া পড়িতেছিল। একদিকে কনফারেকে সমবেত নেতাদের সাথে আন্দোলনের স্পিয়ারহেড ছাত্রজনতার কোন যোগাযোগ ছিল না। নেতারা আন্দোলনকে শক্তিশালী সুসংহত ও নিয়মিত করিবার কোন চেটাই করেন নাই। **এইভাবে আন্দোলনে নে**তাদের কোন অবদান ছিল না বলিয়া স্বভাবতাই তার উপর কোনও প্রভাবও তাঁদের ছিল না। ছিল না বলিয়াই কনফারেলের মৃদতের জন্ম কোনও আমিস্টিস্ও ঘোষণা করেন নাই। অপরদিকে নেতাদের ব্যস্ততা ও তাড়া-হড়ায় ছাত্র-তরুণরা স্বভাবতঃই সন্দিজ হুইর। পড়ে। তাদের আশংকা হর, নেতাদের অনেকেই গদির দামে

## রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

গণতন্ত্র ও গণ-স্বার্থ বিক্রন্ধ করিরা আইউবের সাথে আপোস করিরা ফেলিতেছেন। মওলানা ভাসানী ও মিঃ বুলফিকার আলী ভূটোর মত জনপ্রির নেতৃহর সন্মিলনীতে যোগ না দেওরার ছাত্র-তরুণ ও জনতার এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হর। কাজেই সন্মিলনীর বৈঠক চলিতে থাকা অবস্থারও দেশের সাবিক কল্যাণের কথা চিন্তা করিবার ও স্বষ্ঠু সিদ্ধান্ত নিবার উপযুক্ত আবহাওয়া সন্মিলনীর বৈঠকে বা বাহিরে দেশের মধ্যে স্কষ্ট হর নাই।

এ ভূলটা প্রধানতঃ নেতাদের। প্রেসিডেন্ট আইউবের ভূল ততটা নর। প্রেসিডেণ্ট আইউব স্বভাবতঃই অতিমাত্রার ত্রন্থত হইরা পড়িয়াছিলেন। কিন্তু নেতারা ইচ্ছা করিলেই তার প্রতিকার করিতে পারিতেন। সন্মিলনীতে কাকে-কাকে দাওয়াত দিতে হইবে, তা ঠিক করিবার ভার প্রেসিডেণ্ট নেতাদের উপর সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সে দায়িত্ব পালনে নেতারা চরম শোচনীয় অযোগ্যতার পরিচর দিয়াছেন। সে তবোগ্যতার ও অদুর-দশিতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে সন্মিলনীতে (১) কোনও মাইনরিট প্রতিনিধিকে, (২) কোনও নারী প্রতিনিধিকে দাওয়াত দেওয়া হয় নাই। পাকিন্তানের বারকোট অধিবাসীর মধ্যে দেড়কোট অমুসলমান। পূর্ব পাকিন্তানে এরা গোটা বাশেলার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। মুখে এদেরে সমান-অধিকারভোগী নাগরিক বলা হয়। গত দুই-দুইটা শাসনতম্বেই এদের সকল প্রকার নাগরিক অধিকারের স্থুস্পষ্ট বিধান করা হ?রাছে। পার্পামেণ্টারি আমলের করেক বছর কেন্দ্রীর ও প্রাদেশিক সরকারে যথেষ্ট-সংখ্যক মাইনরিটি মন্ত্রী নেওয়া হইত। তারা সকলেই যোগ্যতা ও আনুগত্যের সাথে মেম্বরগিরি ও মন্ত্রীগিরি করিয়ার্ছেন। কিছ ১৯৫৮ সালে মার্শান ল হওয়ার পর হইতে এগারট বছর পাকিস্তানের রাজনীতি হইতে গোটা মাইনরিটি সম্প্রদার মুছিরা গিরাছে। এই দশ বছরে কেন্দ্রীয় মিরসভায় ও আইন পরিষদে একজন হিন্দুরও স্থান इस नारे। পूर्व পाकिशास्त्र शिव्रणात्र शात्र पुरे एकरन्त्र शर्धा এकक्षन माख व्यम्मनमान मधी किष्टु भित्नत व्यन्न त्वा दहेता हिन । निका भीकात हे बह, দেশের স্বাধীনতার জন্ম যুগ-যুগ ধরিরা উৎস্গীকৃত-প্রাণ, চর্ম প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেও আজও পাকিন্তানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জন-সেবার নিবৃষ্ট,

হিল্দের প্রতি এমন উপেক্ষা-অবহেলা দেখাইয়া আমরা কিরাপে তাঁদের মনে 'পাকিন্তানী জাতির' অনুগত ও গবিত মেম্বর হিসাবে 'আমরাম্ব' ও 'আমাদেরম্ব' স্পষ্টি আশা করিতে পারি? অবশ্য গত এগার বছরের বাাপারের জন্ম গণতন্ত্রী নেতারা দায়ী ছিলেন না। ডিক্টেটর আইউবের খেরাল-খুনী মতই রাই চলিয়াছে। মানিলাম। কিন্তু এ বঞ্চনা ও মাইনরিটির প্রতি এই অবিচারের প্রতিকারের প্রথম স্থেযাগ ছিল গোলটেবিল বৈঠকের আরোজন। সেখানে নেতারা কি করিয়াছেন? প্রেসিডেন্ট আইউব নেতাদের হাতেই নিমন্তিতদের সংখ্যা, প্রকৃতি ও নাম ঠিক করিবার ভার দিয়াছিলেন। রাউও টেবিল সফল হউক বা বিফল হউক, তাঁর কোনও কমতা থাকুক বা না থাকুক, গোটা জাতির রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের মহান উদ্দেশ্য লইয়াই ঐ সন্মিলনী বসিয়াছিল। পাকিন্তানের শতকরা দশজন ও পূর্ব পাকিন্তানের শতকরা বিশলন অধিবাসীকে বাদ দিয়া, আলোচনায় শরিক না করিয়া, জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করা উচিত বা সন্তব, নেতারা কি রূপে তা ভাবিতে পারিলেন?

তারপর ধরুন, নারীর প্রতিনিধিছের কথা। আর আর দেশের মতই পাকিন্তানেও নারী-পুরুষের সংখ্যা সমান। পাকিন্তানের নারীরা শিক্ষা-দীক্ষার রাজনৈতিক কৃষ্টিক সাহিত্যিক জীবনে অশ্যান্ত বহু নয়া রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক উয়ত। পাকিন্তান আন্দোলনে ও পরবর্তী কালের গণতম্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নারীজাতির অবদান সামান্ত নয়। দুই-দুইটা শাসনতম্বে যতই কম হউক নারী জাতির জন্ত আসন রিযার্ভ ছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও প্রত্তাবিত আইন পরিহদে কয়েকটি আসন নারীর জন্তা রিযার্ভ রাখিয়াছেন। এর বাহিরে সাধারণ আসনেও নারীর ক্যানভিডেট হওয়ার অফিনার শীকৃত হইয়াছে। কালক্রমে সাধারণ আসনেও নারীর ক্যানভিডেট হওয়ার অফিনার শীকৃত হইয়াছে। কালক্রমে সাধারণ আসনেও নারীর কানভিডেট হওয়ার অফিনার শ্বীকৃত হইয়াছে। কালক্রমে সাধারণ আসনেও নারীর কানভিডেট হওয়ার অফিনার শ্বীকৃত হইয়াছে। কালক্রমে সাধারণ আসনেও নারীর কাতিকের প্রতিনিধিছের বেলা নারী জাতির কথা নেতাদের একবার মনেও পড়িল না। বর্তমান যুগে নারী জাতিকে বাদ দিয়া, আলোচনায় নারীকে অংশ গ্রহনের অধিকার ও স্বযোগ না দিয়া, যে-দেশের নেতারা জাতির রায়ীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করিতে চান,

### মালনীতির পথাশ বছর

তাঁরা বার্থ হইতে বাধ্য। আমাদের গোলটেবিল বার্থ হইবার এটাও একটা বড় কারণ।

# (৬) প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার ভূল

জেনারেল ইরাহিয়াও আমাদের জাতীর ইণ্টেসিজেন্শিরার অংশ।
সেই হিসাবে আগের-আগের নেতাদের মত ভূল তিনিও করিরাছেন এবং
করিতেছেন। এটা দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদারের রাজনৈতিক
চিন্তা-ধারার মোলিক কটি। কাজেই প্রেসিডেট ইয়াহিয়া যদি ভূল করিয়া
থাকেন, তবে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটি মাত্র ভূলের্ক্ট বিচার আমন্না এখন করিতে পারি। আর সব ভূলের বিচারের সময় এখনও আসে নাই। সেগুলি আদে ভূল কি না, তাও বলা বায় না। কারণ তাঁর কাজ আজও সমাপ্ত হয় নাই। বন্ধন হইবে তখনও দুইটি কথা মনে রাখিরাই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাজের বিচার করিতে হইবে।

সে দুইট কথার একটি এই যে, যে-মার্শাল লর বলে তিনি
চিফ মার্শাল ল এডমিনিস্টেটর ও প্রেসিডেট হইরাছেন, সে মার্শাল ল
ভার ইচ্ছাকৃত স্টে নর। এইখানে আমার্দিগকে জেনারেল আইউবের
মার্শাল ল' এবং জেনারেল ইরাহিরার মার্শাল লর বুনিরাদী পার্থকটো
উপলব্ধি করিতে হইবে। জেনারেল আইউব মার্শাল ল' করিরাছিলেন
রাজনৈতিক অভিট হাসিলের জন্ম আগে হইতে চিন্তা ভাবনা করিরা।
সে কাজ করিতে গিরা তিনি আনুগত্যের শপথ ভাংগিরা নিজের উদ্দেশ
সফল করিরাছেন। পকান্তরে জেনারেল ইরাহিরা পূর্বকরিত কোন
রাজনৈতিক উদ্দেশ লইরা মার্শাল ল করেন নাই। সে কাজ করিতে
পিরা তার আনুগত্যের শপথও ভাংগিতে হর নাই। বর্ক তিনি
আনুগত্যের শপথ অনুসারেই মার্শাল ল করিতে বাধা হইরাছিলেন।
জেনারেল আইউব রাইের প্রেসিডেন্ট ও দেশরকা বাহিনীর স্থপ্রিম
ক্ষাও হিসাবে প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইরাহিরার রারীর মনিব
ভিলেন। তারই কাছে জেনারেল ইরাহিরা খাঁর আনুগত্য। সেই

প্রেসিডেন্ট ও স্থপ্রিম কমাও লিখিত ভাবে জেনারেল ইয়াহিরাকে আলেশ দিরাছিলেন দেশের শাসন-ভার তাঁহার নিজের হাতে নিতে। জেনারেল ইরাহিরা প্রেসিডেন্টের এই আদেশ মানিতে বাধ্য ছিলেন। না মানিলে বরঞ্চ অবাধ্যতা হইত ও আনুগত্যের খেলাফ কাজ করা হইত। কাজেই স্পষ্টতঃই জেনারেল ইয়াহিয়া ব্যক্তিগত ক্ষমতালোভে রাষ্ট্রের শাসন-ভার নেন নাই। বরঞ্চ বলা যার অনিছা সম্বেও নিয়াছেন।

বিতীয় ব্যাপারটা হইতে প্রথমটা পরিক্ষার বোঝা বায়। তিনি প্রথম হইতেই গণতম্ব পূণঃপ্রতিষ্ঠার হারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি-সরকারের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা তুলিয়া দিবার সকল প্রকার চেঠা করিয়াছেন। সে চেটার তিনি দেশমর শ্রমণ করিয়াছেন। রাজনৈতিক দলসমূহের নেতাদের সাথে পূথক ও সমবেত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। এই আলাপ-আলাচনায় তিনি নেতাদের বিভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী মতবাদের ভিতরে একটা সমঞ্জস মধ্যপদ্বা আবিক্ষারের চেটা করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত মেয়াদে ও তারিখে সার্বজনীন ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে আইন পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই আইন পরিষদকে প্রাথমিক পর্যায়ে গণ-পরিষদ রূপে শাসনতম্ব রচনাক্ষ দারিদ্ব দিয়াছেন। মার্শাল লর অস্বাভাবিক ও অগণতান্ত্রিক অবস্থা হইতে গণতত্ত্ব ফিরিয়া যাইবার এর চেয়ে উত্তম আর কোন রান্তা নাই। কাজেই এই পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিভূলি পথে অগ্রসর হইয়া ঠিক-ঠিক কাজই করিয়াছেন।

কিন্ত এই দিকে না গিয়া অন্ত দিকে তাঁর যাওয়া উচিত ছিল। সেটা না করাই তাঁর প্রথম ভূল। এই ভূল '৫৬ সনের শাসনত ষটি পূনর্বহাল না করা। চীফ মার্শাল ল এড নিনিস্টেটর হিসাবে তিনি এটা করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। এটা করিতে তাঁর জন-মত বাচাই করিবার দরকার ছিল না আইন বা নীতির কোনও দিক দিয়াই।

অথচ এটা করা দরকার ছিল। দরকার ছিল পাকিন্তান রাষ্ট্রের ও সরকারের লেজিটিমেসি (বৈধতা) ও কণ্টিনিউটি (সিল্সিলা)র জন্ম। ১৯৫৮ সালের এই অক্টোবর পর্বন্ত পাকিন্তান রাষ্ট্র ও সরকারের লেজিটিমেসি ও

### बाबनीजित्र भक्षाम वहव

ক্লাটনিউটি বজার ছিল। খাজা নাষিমুদ্দিনের বেআইনী ভাবে প্রধান
মন্ত্রী হওরা, গোলাম মোহাম্মদের খাজা সাহেবকে ডিস্মিস করা এবং শেষ
পর্বন্ত গণ-পরিষদ ভাংগিরা দেওরা, কোনটাতেই রাষ্ট্রের বা সরকারের
কোজিটিমেসি ও কনটিনিউটি ব্যাহত হয় নাই। গণ-পরিষদ ভাংগার দক্ষন
বে সংকট দেখা দিয়াছিল, স্থপ্রিমকোর্ট সেটা রেগুলারাইয় করিয়া
দিয়াছিল। রাষ্ট্রের ও সরকারের লেজিটমেসি ভংগ ও কনটিনিউটি ছির
হয় প্রথম ১৯০৮ সালের ৭ই অক্টোবর হইতে। এই দিন ইম্বান্দরআইউবের ষড়বন্ত্রে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বেআইনী বেদাড়াভাবে বাতিল
ক্রাহর।

পাকিন্তানের মত ভৌগোলিক আকৃতির নরা জাতির ও নরা নামের নরা রাষ্ট্রের জন্ম লেজিটেমেসি ভাংগা ও কনটিনিউট ছিন্ন করা অত্যন্ত বিপজনক। ইতিহাস তার সাক্ষী। কাজেই বথাসম্ভব শীঘ্র ও প্রথম স্ববোগেই এই লেজিটিমেসি ও কটিনিউটি পুনর্বহাল অত্যাবশ্যক। সেটা আৰুও হয় নাই। ১৯৬২ সালে আইউব ব্যক্তিগতভাবে যে শাসনতঃ मित्राहित्मन, जात्र राज्ञा এই काक्रि इत नारे। धे भामनज्ज्ञ नित्करे বেদারা ও বেআইনী ছিল। ফলে '৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিন্তান ব্যাষ্ট্রের ও সরকারের যে লেজিটিমেসি ও কনটিনিউট ছিল হইয়াছিল, '৬২ সালের তথাকথিত শাসনতম্বে তা জোড়া লাগে নাই। রাষ্ট্র ও সরকারের বেদাঁড়া ও বে গ্রাইনী অস্তিত্ব চলিতেই থাকে। ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ জেনারেল ইরাহিয়া যে মার্শাল ল ঘোষণা করেন তাতে আইউবের ঘোষিত মার্শাল ল'র বর্ধিত মেয়াদই চলিতে থাকে। প্রেসিডেণ্ট ইরাহিরা সোজামুদ্ধি পাকিতান রাইকে '৫৮ সালের ৭ই অক্টোবরের লেলিটমেসি ও কনটিনিউটতে পনর্বহাল করিতে পারিতেন। '৫৬ সালের শাসনতর পুনর্বহাল করিলেই এটা ঘটিত। প্রেসিডেট ইয়াহিরা একটি মাত্র ছোট ঘোষণার ইহা করিতে পারিতেন। এতে এক সংগে দুইটা ব্যাপার ঘটরা যাইত। এক, পাকিন্তান রাষ্ট্রের ও সরকারের লেজিটমেসি 👁 ফটিনিউটি ( বৈধতা ও সিল্সিলা ) পুনর্বহাল হইয়া যাইত। দুই, ৭ই व्यक्तिवरद्वद्व भागनण्ड वाणिलाद दिवाहेनी काक्रक वननुस्मापिए उ

নিশিত হইরা বাইত। এই বিতীর ঘটনাটির বারা ভবিক্ততের সপ্তাব্য শাসনতম্ব বাতিলের আশংকা তিরোহিত হইরা বাইত। পাকিন্তান রাষ্ট্র ও পাকিন্তানের জনগণ কোনও প্রকার শাসনতম্ববিরোধী 'বিপ্লব' চার না, এটা প্রতিষ্ঠিত হইরা বাইত।

কিছ প্রেসিডেট ইয়াহিয়া এটা করেন নাই স্পষ্টতঃই এই জন্ম যে '৫৬ সালের শাসনতম আঞ্চলিক স্বায়ন্তশাসনের অভাব-হেতু পূর্ব-পাকিস্তানে এবং ওয়ান ইউনিটের বিধান হেতু পশ্চিম পাকিন্তানে অজনপ্রিয় ও অগ্রহণযোগ্য ছিল। এই পরিস্থিতিটা চিফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জন্ম দৃঃসাধ্য ও অসমাধ্য সমস্যা ছিল না। তিনি তাঁর আইন-উপদেষ্টাদের হারা ঠিকমত উপদিষ্ট হইলে সহজেই এর সমাধান করিতে পারিতেন। চিফ মার্শাল ল এডমিনিস্টেটর হিসাবে খুব **ভার**-দংগত ভাবে ও জ্বোরের সাথে তিনি সমন্ত দলের নেতাদিগকে বলিতে পারিতেন: 'রাষ্ট্রের ও সরকারের লেজিটিমেসি ও কনটিনিউটির জন্ম আমি '৫৬ সালের শাসনতম্ব পুনরুজীবিত করিয়া রাষ্ট্রকে পূর্বের বৈধ অবস্থার পূনর্বহাল করিতে বাধা। এ কাজে আপনারা আমার সহযোগিতা করুন। আঞ্চলিক স্বারন্তশাসন ও ওরান-ইউনিট বাদ-বদলের বিধান সহত্তে আপনারা একমত হইরা স্থপারিশ করুন। আমি রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে অপ্তিম কোর্টে রেফারেশ করিয়া সে সব অপারিশ আইন-সিদ্ধ বাধাকর করিয়া লই।' প্রেসিডেট ইয়াহিরার চার নাসের শর্ডের মতই এই কথার প্রতিক্রিয়াও শুভ হইত। ঐ ধরনের স্থপারিশের ভিত্তিতে '৫৬ সালের শাসনতম বহাল হইলে একদিকে যেমন লেজিটিমেসি-কনটিনিউটি জ্বোডা লাগিত, অপর দিকে প্রেসিডেট ইয়াহিয়ার লিগাল ফেমওয়ার্ক ঘোষণার কোন দরকারই হইত না। লিগ্যাল ফেমওয়ার্কের বেশীর ভাগই '৫৬ সালের শাসনতত্ত্বই আছে।

পক্ষান্তরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও-পথে না গিয়া নিজ দায়িছে পঞ্চশিলা বোষণা করায় '৫৬ সালের শাসতদ্বের সবগুলি মূলনীতি ঠিক থাকিল বটে, কিন্তু প্রথমতঃ রাষ্ট্র ও সরকারের লেজিটিমেসি-কনটিনিউটি পুনর্বহাল হুইল না। বিতীয়তঃ '৫৮ সালের এই অক্টোবরের শাসনতম্ব বাতিলটা

#### রাজনীতির সঞ্চাশ বছর

অনুমোদিত 'হইরা পেল। ভবিশ্বতের জন্ম খারাপ নবিদ্ন শ্বাপিত হইল:। ভাষী রাজনৈতিক উভাকা;খী পলিটিক্যাল এ্যাডভানচারিস্টদের জন্ম একটা স্থলর আশকারা হইরা থাকিল।

অনেকে আশংকা করিয়া থাকেন যে '৫৬ সাল্লের শাসনভন্ত বাতিলের আইউবী বিশ্লব বাতিল করিয়া রাষ্ট্র ও সল্পারকে ১৯৫৮ সালের এই অক্টোবলের অবস্থায় ফিরাইরা নিলে তংকালের মন্ত্রী-মেম্বররা বন্ধেরা পূমা বেডন-ভাতা ও মন্ত্রীগিরি-মেম্বরগিরি দাবি করিয়া বসিবেন। তাতে রাষ্ট্রের কোষাগারে বিপদ ঘটতে পারে। কথাটা নিতান্তই বাজে। আকলিক পারিটি ও স্থায়ওলাসন এবং ওরাদ ইউনিটের মত কটল ও রাজনৈতিক সমস্থার সমাধান চিফ-মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর-প্রেসিডেন্ট ইরাহিরা করিতে পারিলে ঐ তুছ ব্যাপারটাই পারিতেন না, এটা কোনও কাজের কথা নয়।

ক্ষিত্ত প্রেসিডেট ইয়াহিয়া এই সোজা পথে না গিয়া অধিকতর কটিল পণতয়ের পথে বাওয়ায় ভাল কাজটিই করিয়াছেন। তবে এই ভাল কাজটি করিতে গিয়াই তিনি এমন কয়টি কাজ করিয়াছেন বা আপাততঃ ও দৃষ্ঠতঃ ভাল। কিছ বার পরিনাম ভাল নাও ইইছে পারে। বদি এসব কাজের পরিণাম ভাল হয়, তবে প্রেসিডেট ইয়াহিয়া খুব দৃঃসাহসিক পুজের কাজই করিয়াছেন। সেজভ পাকিভানের ইতিহাসে তাঁর নাম সোনার হয়ফে লেখা থাকিবে। কিছ বদি পরিণাম ভাল না হয়, তবে ইতিহাসে তাঁর বদনাম থাকিবে। সে বদনাম জোনারেল আইউবের বদনামের চেয়ে কম ইউবে না।

প্রেসিডেট ইয়াহিয়ার এমন কাজের মধ্যে দুইটই প্রধান। এক, দুই অঞ্চলের মধ্যে সম-প্রতিনিধিকের দলে জন-সংখাা-ভিত্তিক প্রতিনিধিকের পূনঃ প্রতিষ্ঠা। দুই, পশ্চিম পাকিডানের ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া দিয়া প্রদেশগুলিকে পূর্ব অবস্থার পূন্বহাল কয়া। দৃশ্ডতঃ দুইটি কাজই জনমতের দাবি প্রণের উদ্দেশ্ডেই কয়া হইয়াছে। কিড আসলে এটাই জনমডের লাবি ছিল কি না তা বেমন বিচার করিতে হইবে,

নরা ব্যবস্থার দেশের সমস্থা মিট্টল কি না, লাভ কি ক্ষতি হ**ইল** তাও বিচার করিরা দেখিতে হইবে।

এটা বিচার করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে এই দুইটি বিষয় পাকিন্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামের প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি সতুন ও রুকনের অভতম। দীর্ঘ দিনের অনিশ্চয়তা ও চিন্তা-বিদ্রাতির পরে এই পাঁচটি সতুন ও রুকন চূড়ান্ত রূপে মীমাংসিত হইরা গিরাছিল।

- (১) পাকিস্তান পার্লামেণ্টারি ফেডারেল রিপাবলিক।
- (২) দুইটি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্জন। তার মানে পশ্চিমা ওয়ান ইউনিট।
- (৩) দুই অঞ্জের সাবিক প্যারিটির প্রথম ন্তর হিসাবে প্রতিনিধিছের পারিটি। তার মানে যুক্ত নির্বাচন প্রথা।
  - (৪) উদু 'ও বাংলা দুইটি সম-মর্যাদার রাট্র ভাষা।
  - (৫) করাচি ফেডারেশনের ক্যাপিটাল।

প্রেসিডেন্ট আইউব তাঁর ডিক্টেটরির শুরুতেই এই পাঁচটি সতুনের দুইটি (এক নম্বর ও পাঁচ নম্বর) ভাংগিয়া ফেলেন। পার্লামেন্টারি ফেডারেল পদ্ধতির বদলে তিনি প্রেসিডেনশিয়াল ইউনিটরি ব্যবস্থা করিয়া ফেলেন। রাজধানী করাচি হইতে মিলিটারি হেড কোয়ার্টার পিণ্ডিতে লইয়া যান। মার্শাল ল করিতে জন-মত লাগে না। কাজেই রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে ও রাষ্ট্রের প্যাটার্ন বদলাইতেও জন-মতের দরকার নাই এটাই ছিল আইউবের এটিছুড। বাকী থাকিল তিনটি সতুন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভাংগিলেন আরও দুইটি (দুই নম্বর ও তিন নম্বর)। বাকী থাকিল মাত্র চার নম্বরেরটিঃ উদু ও বাংলা রাষ্ট্রভাষা।

পাকিস্তান নয়া রাই নামেও জাতিত্বেও। তেইশ বছরের কুশাসন ও ভূল পরিচালনার ফলে আমাদের রাষীর ও জাতীর জীবনের বিশ্বমান সমস্যাওলির এই পাঁচটি বাদে আর একটাও মিটান হয় নাই, বরঞ নিতা-নুতন সমস্যা স্মষ্টি করা হইয়াছে। বছদিনের ঝাবাবাকি ও টানা-হেচড়ায় ঐ পাঁচটি ব্যাপারের মীমাংসা হইয়াছিল। আসল সমস্যা ওলি মিটাইবার রাস্তা পরিকার হইয়াছিল।

व्यवनिष्टे नमचाधिनत्र भीमाःना कतात्र वस्ता भीमाःनिष्ठ विस्त

# রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

श्वनिरे প्नतात एमूक कता भूवरे चात्रजत विभक्तक काक रहेताए। এর ফলে পাকিন্তান রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরিয়াছে। এ সবের মধ্যে করাচি হইতে রাজধানী স্থানান্তরের কথাটা আগেই আলোচনা করিরাছি। নতুন কথার মধ্যে শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে ষে রাজধানীর সেট্ল্ড ব্যাপারটা যথন আনসেট্লড হইয়াছে, তখন ছায়াতঃ ষেখানে রাজধানী থাকা উচিং সেই নেজরিটির অঞ্চল পূর্ব-পাকিন্তানেই তাকে আনিতে হইবে। শায়তঃ রাজধানী ঢাকাতেই হওয়া উচিৎ ছিল গোড়াতেই। শুধু জাতির পিতা কায়েদে-আষমের সন্মানে পূর্ব-পাৰিস্তানীরা করাচি রাজধানী রাখিতে রাষী হইয়াছিল। কারেদে-আষমের সন্মান রাখিতে যদি পশ্চিম-পাকিস্তানীরা রাধী না হয় তবে আমরা আমাদের স্থায় দাবি ছাড়িব কেন? বস্ততঃ কাউলিল মুসলিম **লীগ তাদের সাত দ**ফা দাবির মধ্যে ঢাকায় রাজধানী স্বাপনের দাবি **করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ** দাবির জবাবে তাঁর ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন: 'রাজ্বানী পরিবর্তন করা যায় না। প্রথমতঃ এ ব্যক্তিগত মত গণ-পরিষদের উপর বাধাকর নয়। বিতীয়ত: এ কথার জবাবে বলা যায় যে দেশবাসীর কোনও নির্বাচিত আইন পরিষদ রাজধানী বারে-বারে দুরের কথা, একবারও বদলার নাই। প্রেসিডেট আইউব তাঁর ব্যক্তিগত থেয়াল-খ্নী-মত একবারই রাজধানী বদল করিয়াছেন। এই পরিবর্তন ঠিক রাখিতে इहेरल आत्रव निर्वाहिक भानारगरित बरू निक्त से अनुर्यापन नहेरक हरेदा । त्र अनुभाषत्नत्र दिला एका ७ क्या हित्र कथा निक्तरे विदिहना করিতে হইবে। প্রেসিডেট ইরাহিয়া বা অন্ত কোনও নেতা এটাকে 'ক্ৰোবড' প্ৰশ্ন বলিতে পারেন না।

প্রেসিডেন্ট ইরাহিরার আগের ঘোষণার বুঝা গিরাছিল প্রেসিডেনশিরাল প্যাটার্ন হইতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে ফিরিয়া আসা তার মতে একটা সেইলভ, প্রস্ন। কিছ পরবর্তীকালের ঘোষণার তিনি পার্লামেন্টারি কথাটা না বলার সংবাদ-পত্র থিপোর্টারয়া ঐ অমিশনের ভারধ জিল,গাসা করিয়াছিলেন। জবাবে প্রেসিডেন্ট বলিয়াছেনঃ বারে বারে একই কথার পুনরায়ত্তি করা তিনি দরকার বোধ করেন না। ইডিওলজি কেডারেল ও মাল্লিমাম প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কথাগুলি বছবার পুনরায়ত্তি করিতে আপত্তি না হইলে পার্লামেণ্টারি কথাটার পুনরায়ত্তিও নিশ্চয়ই দোষের হইত না। এ বিষয়ে আমার আশংকা মিথ্যা হউক, এই মুনাজাত করি। কিছ সে আশংকার কথাটা না বলিয়া পারিতেছি না। বর্তমান সরকারের বিশ্বস্ত কেউ-কেউ আমাকে বলিতেছিলেন যে নিভান্ত পার্লামেণ্টারি ও নিভান্ত প্রেসিডেনশিয়াল সিস্টেম পাকিস্তানের উপযোগী নয়। এখানে তুকী শাসনতত্বের অনুকরণে উক্ত দুই সিস্টেমের মিশুনে একটি নয়া প্যাটার্ন বাহির করার চেটা হওয়া উচিং। উক্ত ভয়লোকেরা প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া ও তাঁর আইন উপদেটাদের মনের কথা বলিয়াছেন কি নাকে জানে ?

পশ্চিম-পার্কিন্তানের ওয়ান ইউনিট ও দুই অঞ্লের প্রতিনিধিছের প্যারিটি বাতিল করিয়া প্রেসিডেণ্ট জন-মতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। কথাটা বিচার-সাপেক্ষ। পশ্চিম-পাকিস্তানের মাইনরিটি প্রদেশসমূহ ওয়ান ইউনিটের বিক্ষে বিক্ষুর ছিল; তাদের নেতাদের বিপুল মেজরিটি বরাবর ওয়ান ইউনিটের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। এটা ঠিক कथा। अज्ञान रेफॆनिট-विद्यादी এই আন্দোলনটা निরর্থক ছিল ना। উহার বিরুদ্ধে মাইনরিটি প্রদেশ সমূহের বাস্তব ও গুরুতর অভিযোগ ছিল। সে অভিযোগের প্রতিকারের পদা হিসাবে স⊄ল প্রদেশই যার-তার স্বায়দ-শাসিত পূর্বাবস্থায় িরিয়া যাইতে চাহিতেছিল, একথাও ঠিক। কিছ গোটা পশ্চিম-পাকিস্তান ও সংলগ্ন দেশীয় রাজ্যসমূহের সাধারণ স্বার্থের বিষয়গুলি এজমালিতে পরিচালনের পছা হিসাবে স্বশুলি স্বায়ন্তশাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির স্মহয়ে একটি বোনাল ফেডারেশন করার আবশুকতা কেউ অস্বীকার করেন নাই। প্রেসিডেন্ট ইয়াথিয়া এই দিককার কথাটা একদম বিচার না করিয়া मुध् मवश्रीन श्राप्तमातक्षे भूर्वावश्वात कित्रारेश तन नारे, वत्रक ध्यान ইউনিট গঠনের আগে যে সব দেশীয় রাজ্য স্বায়ত্ত শাসিত ছিল, সেওলির বেশীর ভাগকেই পার্শবর্তী প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া

### রাজনীতির সঞ্চাশ বছর

সমালোচনা করিতেছিলেন। তাঁরা বলিতেছিলেন যে প্রতিনিধিন্বের প্যারিটি বাঁছা প্রবর্তন করিরাছেন, তাঁরা কার্বতঃ পাকিস্তানের দুই স্বতম্ব সন্তা মানিরা লইরা পাকিস্তানের একম্ব ও অবিভাল্যতার মূলে কুঠারাঘাত করিরাছেন। বস্ততঃ তাঁদের মতে প্রতিনিধিন্বের প্যারিটি প্রবর্তন করিরা পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ব আঞ্চলিক সারন্তপাসনের দাবিকে দুনিবার করিরা তোলা হইরাছে।

অমনি সময়ে 'সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কেন্দ্রের' দাবিদার প্রেসিডেণ্ট আইউবের এক পূর্ব-পাকিন্তানী সমর্থক, তার সাবেক মল্লী, হঠাং একদিন 'পূর্ব-পাকিন্তানের পক্ষ হইতে' প্যারিটির স্বলে জন-সংখা-ভিত্তিক প্রতিনিমিন্দের দাবি করিয়া বসেন। বেমনি দাবি অমনি স্বীকার। বেই ইজাব অমনি কবুল। পূর্ব-পাকিন্তানের এই 'ভার-সংগত দাবি' মানিয়া লইবার কভ পশ্চিম-পাকিন্তানের সকল নেতা বেন এক পার খাড়াই ছিলেন। কি উক্ষেক্তে তারা পূর্ব-পাকিন্তানের উপর ঐ 'অবিচারের প্রতিভার' করিতে উন্মুখ হইরাছিলেন, পরের দিনই তা প্রকাশ হইরা পড়িল। তারা বিলিতে লাগিলেন ঃ 'এখন যখন পূর্ব-পাকিন্তানের জন-সংখ্যা-ভিত্তিক প্রতিনিমিন্দের দাবি মানিয়া নেওয়া হইল, তখন আর আফলিক স্বারত্ত্ব-লাসনের দাবি করা হর কোন মুখে ?'

এই কথার সংগে-সংগে তারা আরেকটি কথা বলিলেন। সেট কৈ পরিষদের কথা। এট সখতে পরে আলোচনা করিতেতি। এখানে পূর্ব এই চুকু বলিরা রাখিতেতি বে উচ্চ পরিষদ স্পষ্ট করিরা তত্যারা পূর্ব-বাংলার নেজরিটি কনটোলই বদি করা হইল, তবে নির পরিষদে এই নেজরিটি লইরা পূর্ব-বাংলার কি লাভ হইল? প্রকারাভারে সেই প্যারিটিই হইরা পেল না কি? তাতে পূর্ব আফলিক স্বারস্তলাসনের আবস্তব্য ও বেতিক্তা কিছু হ্বাস পাইল কি?

এ অবস্থার প্রেসিডেন্ট ইরাহির। গণতর প্নঃপ্রতিষ্ঠার শুভ ও প্রশং-সনীর কাজট করিতে গিরা আমাদের জাতীর জীবনে রাষীর কাঠালোতে এবং সর্বোগরি দুই অকলের সম্পর্কের যথো কি কি জটাজা ক্ষ্মী করিলেন এবং তার কল পরিবামে কি কি জমুভ ও অবায়ুলীর স্থাপ ধারণ করিতে পারে, নিচে সংক্ষেপে তারই আলোচনা করিডেছি।

# (৭) আঞ্চলিক বনাম প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসন

প্রেসিডেট ইয়াহিয়া তাঁর ঘোষণায় পাকিস্তান ফেডারেশনের ইউনিট শুলির জন্ম 'সর্বাধিক প্রাদেশিক স্বায়ত্রশাসনের' কথা বলিয়াছেন। তার মানে এই যে ইউনিটগুলির নাম তিনি 'প্রদেশ' রাখিয়াছেন। এক কানাডা ছাড়া দুনিয়ার আর সব ফেডারেশনের অংগরাজাকে 'স্টেট' বলা হয়। শুধু কানাডাতেই ওদের 'প্রভিন্ন' বলা হয়। অস্ট্রেলীয় ফেডারেশনের শাসনতাম্বিক নাম কমনও ফেলথ-অব-অস্ট্রেলিয়া। আমাদের প্রতিবেশী ভারত ঠিক ফেডারেশন নয়। শাসনতাম্বিক নাম তার ইউনিয়ন। তবু তার অংগরাজ্যগুলিকে 'স্টেট' বলা হইয়াছে। 'প্রভিন্ন' বলা হয় নাই।

স্থতরাং নামে কিছু আসে যায় না। ফেডারেশন ও ফেডারেটং ইউনিটগুলির মধ্যে কনতা বণ্টনটাই আসল কথা। তবু আমাদের বেলা 'স্টেট' ও 'প্রভিল' দুইটা শক্ষই খুব উপযোগিতার সাথে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কিন্ত প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া পূর্ব-পাকিন্তানকে পশ্চিম-পাকিন্তানের প্রদেশগুলির সমপর্যায়ের ও সমমর্যাদার 'প্রদেশ' করিয়া ফেলিয়াছেন। অতএব প্রদেশগুলির স্বায়ন্তশাসনকে প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসন বলিতে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার বাধে নাই।

শ্বনীয় যে পূর্ব-পাকিস্তানের রাই-নেতা ও চিন্তা-নায়করা বরাবর পূর্ব-বাংলার দাবিকে 'আঞ্চলিক স্বায়ন্তগাসন' বলিয়াছেন, 'প্রাদেশিক স্বায়ন্তগাসন' বলের দাবিকে 'আঞ্চলিক স্বায়ন্তগাসন' বলিয়াছেন, 'প্রাদেশিক স্বায়ন্তগাসন' বলেন নাই। কারণ অতি সোজা। পূর্ব-বাংলা কোনও অর্থেই একটি 'প্রদেশ' নয়। ইউনিউরি রাষ্ট্রের অংগরাজ্য হিসাবেও না, ফেডারেল রাষ্ট্রের অংগরাজ্য হিসাবেও না। বলা যাইতে পারে, পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্র-নেতা ও চিন্তা-নায়কর। প্রভিনদিয়াল অটনমি দাবির বদলে 'স্টেট অটনমি' দাবি করিতে পারিতেন। তা কেন করেন নাই? তারা 'আঞ্চলিক স্বায়ন্তগাসন' 'রিজিওনাল অটনমি' দাবি করিতেছেন কেন? পূর্ব কারণে। এক, দুনিয়ার অক্তান্ত ফেডারেশনের অংগরাজ্যেরা স্বছন্দে ও নিজেদের স্থবিধার থাভিরে বে-সব বিষয় ফেডারেশনের হাওলা করি-

## রাজনীতির পঞাশ বছর

রাছে, পূর্ব-বাংলা ভৌগোলিক কারণে তার সবগুলি ফেডারেশনকে দিতে পারে না। পূর্ব বাংলা ঐ কারণে আরও কম বিষয় ফেডারে-শ্বের হাতে দিতে বাধা। এই জন্মই 'সেটট অটনমি' বলিলেও পূর্ব-बारमात्र मावित मवहूक् त्वाका यादेख ना । पूरे, भूव-वाश्मा नित्मन সাম্বরণাসনের কথা ভাবিবার সময় পশ্চিম পাকিন্তানের প্রদেশগুলির **স্বায়ন্তশাসনের কথা ভূলি**য়া যায় নাই। **ভা**দেরও পূর্ণ স্বায়ন্তশাসনের **ক্ষা ভাবিয়াছে। কি** উপায়ে তাদের পূর্ণ স্বায়**্শাসনকে বাস্তবে** প্ররোগ করা যায়, সে চিন্তাও পূর্ব-বাংলা করিয়াছে কতকটা নিজের স্বার্থেই । এটা ঘটিয়াছে এইরূপে: পশ্চিম-পাবিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে পারম্পরিক সম্পর্ক আছে ও থাকিতে পারে, পূর্ব-বাংলার সাথে তাদের তেমন সম্পর্ক নাই ও থাকিতে পারে না। সোজা কথায় পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রদেশগুলি বে অর্থে পাকিস্তানের অংগরাজ্য বা প্রদেশ, পূর্ব বাংলা সে অর্থে পাকিস্তানের **অংগরাজ্য বা প্রদেশ ন**য়। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার দিন পূর্ব-বাং**লাকে** পশ্চিম অঞ্জের চারটি প্রদেশের মতই একটি প্রদেশ বলা হইয়াছিল বটে, কিছ ভৌগোলিক বাস্তবতার দিক হ**ৈ**তে পূর্ব-বাংলা একাই পশ্চিম অঞ্চের চারট প্রদেশ ও সবগুলি দেশীয় রাজ্যের যোগফলের সমান। পূর্ব-বাংলা একাই একটি অঞ্জ। তাকে পাকিস্তান ফেডারেশনের একটি স্টেট বলা বাইতে পারে। আর পশ্চিম-পাকিস্তানের সকল প্রদেশ মিলিয়া আরেক্ট **অঞ্চল। একে পাকিন্তান ফে**ডারেশনের আরেকটি গেটে বলা যাইতে **পারে**। শাসনতম রচনার সমর শাসনতাম্বিক বিধানে শাধন-ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক অধিকার বন্টনে এই দুই পৃথক আঞ্চলিক পার্থকোর মাপকাঠিতেই বিচার ও সিছাত করিতে হইবে। এই বান্তব-জ্ঞান হইতেই পূর্ব-বাংলার রাজনৈতি हिंचा-नायक्या वदायत बहारक जाविक चायरमाञन विवाहकनः शासिनिक चात्रखनामन वर्लन नारे। न्लहेजारे ७-पूरे जिनिम अक-यक नग्न ।

লাহোর প্রভাবই পাকিতান হতাব এটা সর্বজনধীরত। এই প্রভাবই পাকিতানের দুই উইংকে দুইট 'রিজিওন' করিয়াতে। ভাই পূর্ব-পাকিন্তানের রাষ্ট্র-নেতারা পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্ত-শাসনকে 'রিজি-ওনাল অটনমি' বলিয়া থাকেন। পরবর্তী থনুছেদে লাহোর প্রন্তাবের মর্ম আলোচনা করা হইবে। তা হইতেই পাঠকরা বুঝিবেন, পূর্ব-পাকিন্তানের দাবিকে 'রিজিওনাল অটননি' বলিয়া এ অঞ্চলের রাষ্ট্র-নেতারা পাকিন্তানে প্রন্তাবের প্রতি পূর্ণ আনুগতাই দেখাইতেছেন।

মেডারেশন্ ও ইউনিট সমুহের মধ্যে বিষয় বণ্টনের মূলনীতি এই বে, বে-সব বিষয়ে সকল ইউনিটের যার ও স্বার্থ এক বা 'কমন' এবং বে-সব বিষয় ইজনালিতে পরিচালন করিলে ফলের দিকে বেশী ও খরচের দিকে কম হয়, সেইগুলিই ফেডারেশনের হাতে দেওরা হয়। আর যে সব বিষয়ে সকল ইউনিটের স্বন্ধ ও স্বার্থ এক ও কমন নয়, বেগুলির ইজনালি পরিচালনে কোনও বিশেষ স্থবিধা নাই, সে-সব বিষয়ই ইউনিট সমুহের যার-তার পরিচালনাধীনে রাখা হয়।

এর মধ্যে ব্যতিক্রম দুইটি। দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র। স্থাপষ্ট কারণেই কেই দুইটি বিংয় সকল প্রকার ফেডারেশনেই ফেডারেল সরকারের হাতে রাখা হয়। পূর্ব-পাকিস্তানী নেতারা তাঁদের স্বায়ন্তশাসনের দাবিতে বরাবর এই দুইটি বিষয়ই ফেডারেল সরকারের হাতে রাখিয়াছেন। তাছাড়া যদিও কারেলি ফেডারেল সরকারে রাখাটা বাধ্যতা-মূলক নয়, তথাপি পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রতীক রূপে কারেলিও ফেডারেল সরকারের হাতে রাখা হইয়াছে। এই ভাবেই ইতিহাস-বিখ্যাত যুক্তন্তের ২১ দফা রচিত হইয়াছিল। এটাই পূর্ব বাংলার জাতীয় দাবি। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নিবাচনে শতকরা সাড়ে সাতারকাইটি ভোট দিয়া পূর্ব-পাকিস্তানীরা একুশ দফার দাবি সমর্থন করিয়াছে।

এই তিনটি বিষয় ছাড়া আর সব বিষয় ইউনিটের হাতে থাকিবে।
পূর্ব-বাংলার বেলা সে একাই এই ইউনিট। এ দাবি পূর্ব-বাংলার
অভায়ও নয়; কেন্দ্রকে দুর্বল করার অভিপ্রায়ও এতে নাই। এর
অতিরিক্ত আর কোনও বিষয়েই পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিন্তানের স্বন্ধ ও
স্বার্ধ এক ও কমন নয়। সাধারণতঃ বে-সব বিষয় কেলের হাতে
থাকা উচিত এবং অভাত ফেডারেশনে যে-সব বিষয় কেলের হাতে

## वाषनी जिन्न भकाम वहत

আছে তার মধ্যে বোগাযোগ, রেলওয়ে, ডাক ও তার, ইনফরমেশন ও বিভকানিং, ইরিগেশন, পানি-বিদ্যুৎ গ্যাস ও প্ল্যানিং-এর নাম করা বাইতে পারে। কিছ ভৌগোলিক বিধাবিভজির দক্ষন পাকিস্তানে এর একটাও কেন্দ্রীর বিষয় হইতে পারে না। স্থথের বিষয় ও আশার কথা এই বে খুব দেরিতে হইলেও পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতারা এটা বৃঞ্চিতে পারিয়াছেন। তাই তিন বিষয়ের ফেডারেশন করিতে তারা মোটামুটি রাষী হইয়াছেন। কোন-কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ কর ধার্ষের ক্ষমতা লইয়া, বেটুকু বিরোধ ও মতভেদ আজও দেখা যায়, জাতীয় ঐক্যবোধ ও বাস্তব জ্ঞান লইয়া সকলে আলোচনায় বসিলে সে-সব বিষয়েও সমবোতা হইয়া যাইবে।

পূর্ব-পাঞ্চিন্তানের এই দাবির ঐতিহাসিক তাংপর্য বৃথিতে গেলে পাকিন্তানের বৃনিয়াদ যে লাহোর প্রন্তাব সেটি ভাল করিয়া বৃথিতে হুইবে। পরের অনুচ্ছেদে সে আলোচনাই করিতেছি।

# (৮) লাহোর প্রস্তব

লাহোর প্রভাবের আরেক নাম পাকিস্তান প্রভাব। পাকিস্তান রাষ্ট্র এই প্রস্তাব হইতেই জন্ম ও রূপ লাভ করিয়াছে। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনম্বরূপ আনরা লাহোর প্রস্তাব পাশের জানগাটতে এক স্থউক, স্বরম্য 'পাকিস্তান মিনার' নির্মাণ করিয়াছি।

কিন্ত বিশারকর মজার কথা এই যে পাকিস্তানের শাসনতয় রচনার কাজে লাহোর প্রস্তাবের নাম শুনিলে আমরা তানেকেই চারা বাই।
মুসলিম-থেজরিটির দেশে বাস করিয়া যাঁরা ইসলামের নাম শুনিলেই
চার্টিরা যান, তাঁরা নিশ্চয়ই নিশার্হ। কিন্ত পাকিস্তানের নাগরিক হইয়া
বারা পাকিস্তান প্রস্তাবের নাম শুনিলে চায়া যান, তাঁরা কি নিশার্হ
নন। অথচ তাই ঘটতেছে। লাহোর প্রস্তাবের নাম শুনিলেই আমাদের
রাষ্ট্র-নেতাদের অনেকে তেলে-বেগুনে জলিয়া ৬ঠেন। এর হেতু কি?
একদিকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নেতাদের অনেকেই শাসনতয় রচনার
কর্বা বলিতে গিয়া লাহোর প্রস্তাবের নাম উল্লেখ করেন। অপরদিকে

পশ্চিম-পাকিতানের অধিকাংশ নেতা লাহোর প্রভাবের নামোলেধ স্থ করিতে পারেন না।

পশ্চিম-পাকিস্তানী নেডাদের এই লাছোর-প্রস্তাব-বিরোধী মনোভাবের মূল কারণ মাত্র একটি। লাছোর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পূর্ব ও
উত্তর-পশ্চিম মণ্ডলে (যোনে) দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা বলা হইরাছে।
এই কারণে পশ্চিম-পাকিস্তানী নেডাদের অধিকাংশের মনে লাছোর প্রস্তাব
সম্পর্কে একটা কমপ্লেল একটা ফোবিরা আছে। পূর্ব পাকিস্তান হইছে
লাছোর প্রস্তাবের নাম উঠিলেই ওঁরা মনে করেন যে পূর্ব-পাকিস্তানীরা
বুকি দুই স্বাধীন পাকিস্তানের কথা বলিতেছে।

ধারণাটা সম্পূর্ণ ভূল। পূর্ব-পাঞ্চিত্তানের কোনও পার্টি বা নেতা এক পাঞ্চিত্তান ভাংগিরা দুইটি বতন্ত স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িবার করনাও করেন না। লাহোর প্রতাবে 'স্টেটস' শব্দ থাকা সত্ত্বেও কারেদে-আবমের নেভূষে উভয় অঞ্চলের নেভূষণ জানিয়া-বৃকিয়াই এক পাঞ্চিত্তান কারেম করিরাছেন। পাঞ্চিত্তান রাষ্ট্র ভৌগোলিক বিচ্ছিন্ততার দক্ষন রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের বিচারে একটা অভিনব এরপেরিমেন্ট। আমাদের জাতীয় নেভূষ এই অভিনবত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াই এই এরপেরিমেন্ট হাত দিয়াছেন। এই অভিনব এরপেরিমেন্টকে সফল করিতে আম্বরা দৃঢ়-প্রতিক্ত। আমাদের পথে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক যত বাধাই থাকুক, রাজনৈতিক দুরদর্শী মনীযার হারা সে-সব বাধা আমরা অভিক্রম করিবই। এক অখণ্ড নেশন-স্টেট হিসাবে পাকিস্তানকে আমরা সফল ও চীরস্বারী করিবই। কোন বিশ্বকেই আমাদের জাতীয় সংকর বার্ধ করিতে দিব না যদি পশ্চিমা ভাইএরা বার্ধ না করেন।

তবু আমরা পূর্ব-পাকিতানীরা শাসনতত্বের কথা বলিতেই লাছোর প্রভাবের নাম করি কেন! উত্তর অতি সোজা। এই প্রতাবটিই পাকিতান-সৌধের স্টিল ফ্রেম। লাহোর প্রতাবে দুই উইং-এ দুই স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন ছাড়াও আরও কথা আছে। রাষ্ট্রের রূপ-রেখা সম্পর্কে ভাতে ভক্তবপূর্ণ মূল্যবান নির্দেশ আছে। কিন্ত পশ্চিমা ভাইএরা ভা পঞ্চিরা দেখিবার বা বুধিবার চেটা করেন না বলিরাই মনে হর।

### त्राष्ट्रनीषित्र शक्षाम वहव

করেও না, পড়েও না। পশ্চিমা ভাইএরা পাকিতাদ পাইরাটেশন পানিতাদের রাজধানী পাইরাচেন। সন্ধার বিদ্যালিতাদের রাজধানী পাইরাচেন। সন্ধার পাইরাচেন। দেশরকা বাহিনীর, অপ্রিম কোর্টের, স্টেট ব্যাংকের, ফার্লালাল ব্যাংকের, সব ইনন্দিওরেল কোম্পানীর, পি. আই. এ. ইত্যাদির কর্মার দক্ষতর পাইরাচেন। বিদেশী মিশন পাইরাচেন। সবই তাঁদের। আকর্টার সিইটি তিনিটা রাজধানী ভাংগা-গড়ার কটাকদারি তাঁরাই করিয়া দাকিন। সরকারী-বেসরকারী সব ধরচা সেখানেই। অতএব আল্লার ফারলে তাঁরা অথেই আছেন। অথে থাকিলে মানুব গরিব আন্ধারর করা ভাবে না। কালেই পূর্ব-পাকিলানীরা কেমন আছে, কি চার, কি-কার, সে-সব কর্মা ভাবিরার অত হথে তাঁদের সমর কই? কেট করার, সে-সব কর্মা ভাবিরার অত হথে তাঁদের সমর কই? কেট করার পিলের উৎবাহত মনে করেন। গরিব শরিক অংশ চাহিলে মুলাকলীরা 'জ্যাক্ম আল্লার সম্পতি' ও 'মুসলমান ভাই-ভাই' বলেন। ক্রারিসী আইনের কর্মা ওলাক্ম নামার করা তাঁরা ভাবিতে যাইবেন কেন? ক্রম জ্যা সনে করেন, ওসব না থাকিলেই ভাল হইত।

সাদ্ধান্তির আলার। পাকিতানও আলার। আমাদের বাতিল
দুইটা শাসনতরেই একথা বলা হইরাছে। আরেলাতেও বলা হইবে।
সেই হিসাবে পাকিতান ওয়াক্ফ সম্পত্তি ঠিকই। তা যদি হয় তবে
লাহার প্রভাবই এই ওয়াক্ফের তৌলিয়তনামা। এই তৌলিয়ত
নামার ছতীর দফাটিই আমাদের বিবেচা। এই দফার তিনটি পাারা।
প্রথম পাারায় দুইটি বিধান। একটি বিধানে 'স্টেটস্' বা একাধিক বাধীন
য়াট্রের কথা বলা হইরাছে। একাধিকের হলে এক পাকিতান করিরা
আমরা বরাবরের জন্ত সে তর্কের মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছি। বিতীর
বিধানে বৈ রাজীর কাঠামোর অনিদিট্ট রূপ-রেখা বর্ণনা করা হইরাছে;
এক পাকিতান করার সেই রূপ-রেখার কি কি পরিবর্তন বতঃই বটিনাছে,
উপজানাদের বিচার করা দরকার। এই প্রভাবে ভিনটি শব্দ বন্দছার
করা হইরাছে। এক, 'বোন' বা মণ্ডল; দুই, 'রিজিওন' বা অকল;
তিন্য 'ইউনিট' বা প্রবেল। বলা হুইরাছে, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্ভিক

কুইলবোল, বাঃ মঙলের মুসলিম মেজরিট এলাকাণ্ডলির সীমাসরহক স্ক্রেমজনীয়া পুনবিখাস করিয়া 'রিজিওন' গঠিত হইবে। রিজিওনগুলির আছে ত ইউনিটঙলি 'সভাৱেন' ও 'অটনমাস' হইবে। মূল প্রভাবে 'त्रिक्टिवन' वा अक्रमश्रमित प्राथीन-प्राथीन ताहै रुवतात कथा। शहरकी ব্যবস্থান্ধ যথন দুই দ্বিজিওন মিলিয়া এক স্বাধীন রাট্র হইল, তথন স্বভাৰতঃই अबर चछ:दे विक्थित वा चक्का पूरेटिंदे भावित्वान ब्राइटेन 'कनिकेटिएसरे **ইউনিটের' স্থান দখল করিল। 'ই**উনিটের' বণিত অধিকার দুইটি 'সভাজেইনটি' এবং 'অটনমি'ও অতঃই 'রিজিওনের' উপর বর্চাইল। 'क्रिकिश्वन' गठेरनत रचना তारम्य श्रात्मि श्रीमा-সরহদের পরিবর্তন হইতে পায়ৰ লাহেনৰ প্ৰকাৰে তা অনুষ্ঠান করা হইরাছিল। সে পুনবিজ্ঞায অবদ সাংবদ্ধতিক হইবে, ভা মুসাবিদাকারীরা নিশ্সাই ধারণা করিতে পারেন নাই.। कि পুনবিভাসের অনুমানটা তাঁদের ঠিকই হইরাছে। প্ৰের 'নিজিএন' পুনবিশ্বর সীমার বাংলা-আসাম লইরা হইবে, এটা তাঁরা অনুমান করিরাছিলেন। কার্যতঃ তাই হইঞাছে। বাংলার অংশ ও আসামের অংশ লইয়া পুনবিক্ত সীমার মধ্যে পূর্ব রিজিওন গঠিত হইয়াছে। ক্রিক, তেমনি বিভক্ত পাঞ্জাব ও গোটা অন্য তিনটি প্রদেশ এবং দেশীর দালাগুলি লইয়া পশ্চিম বিজিওন গঠিত হইয়াছে।

অতএব দেখা গেল, লাহোর প্রন্থাবই দুই যোনে দুইটি রিজিওন স্মন্ত করিরাছে। লাহোর প্রন্থাবই দুই রিজিওনকে 'অটনমাস'ও 'সভারেন' ইউনিট করিরাছে। লাহোর প্রস্থাবের বলেই আমাদের অটনমির নাম রিজিওনাল অটনমি বা আঞ্চলিক স্বায়ন্তশাসন; প্রভিনশিরাল অটনমি বা প্রায়েশিক স্বায়ন্তশাসন নর। লাহোর প্রস্থাবের 'সভারেনটি' কথাটাই পাকিয়ান রাষ্ট্রকে ফেভারেশন করিয়াছে। অন্ত কিছুতেই নর। রাজধানীসহ সক্তলি কেন্দ্রীর সংস্থ। ঘরের গরজার পাইরা পশ্চিমা নেতারা 'স্টুংসেন্টারের' নামে ইউনিটরি ক্টেট করিতে চান। প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসনের নামে এক রিজিওনকে অন্ত রিজিওনের প্রদেশ করিতে চান। এ অবস্বার লাহোর প্রত্যাবই ফেডারেল পাকিস্তান ও অটনমাস রিজিওনের একমাত্র রক্ষাক্রচ। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ছাত্রমান্তেই জানেন, ফেডারেশনে সভারেনটি

### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

थांक रमजातार्केर देजेनिए वा जरग-बाकाशनिएटर । बाकशामीत जनविक-देवधरण भूर्व-वाःलाज इक-जनम मारहाज श्रकाव। जाकराकि क्यारव আসিলে এটাই ২ইবে পশ্চিম-পাকিন্তানের হক-সনদ। খোদ পশ্চিম-পাকিস্তানের অভিন্ন নির্ভর করিতেহে লাহোর প্রস্তাবের উপন। পশ্চিমা **छाहैरा**न्द्र विरवहनान अन्न अरे कथाहो है अथारन विरमवछारव **छेट्राथ क**न्निय । া সকলেরই শারণ আছে যে ১৯৪৭ সালের ভারতীর সাধীনতা আইনের বলে পাকিন্তান স্থাপিত হইরাছে। এই আইনের তিন বারার ২ উপথারা মতে রেফারেডামের মাধ্যমে আসামের সিলেট জিলা 'পূর্ব বাংলার' অভৰ্ত হইরাছে। পক্ষাভরে উজ আইনের ১৯ ধারার ০ উপধারা হতে বেকাবেশুমের মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 'পাকিবানের' অভযুক হইরাছে, পশ্চিম-পাকিন্তানের অভড়'ড হর নাই। এ কথার তাংপর্ব **बर्ट रव** जीमाच श्रामाणात छेनत श्रीनिमा**म्हलत श्रामणाणीत रव** मावि, गुर्ब-ৰাংলার দাবিও অবিকল তাই। তার মানে সীমান্ত প্রদেশের উপর পশ্চিম-পাকিন্তানের অক্তান্ত প্রদেশগুলির কোনও বিশেষ অধিকার নাই। পূর্ব-বাংলার মোকাবিলায় সীমান্ত প্রদেশকে পশ্চিম-পাঞ্চিতানের অংশ বলা বেআইনী ও শাসনতম্ব-বিরোধী হইবে। এ অবস্থায় পূর্ব-বাংলার সাথে প্যারিটর পালা দিবার উদেশে সীমান্ত প্রদেশকে পশ্চিম পাকিতানের অভভূতি করিরা যে ওয়ান ইউনিট করা হইরাছিল, জা সম্পূর্ণরূপে **जरैवर्ध (व-जारेनी ७ ववतपिछ-मूनक रहेन्नाधिन। नाट्यात श्रद्धावरे ११ क्यि-शिक्छान अप्रिक्ष अहे अदेवश्र्वा इहेएक वैक्षाहरू ।** লাহোর প্রস্তাবই পশ্চিম বোনের সমস্ত প্রদেশগুলির সমন্বয়ে একটি মাত্র শ্বিজিওন করিরাছে। সীমান্ত প্রদেশ সন্থমে যে কথা, পশ্চিম যোনের দেশীর রাজ্যগুলি সহত্তেও সেই কথা। ভারতীর স্বাধীনতা আইনের ২ ধারার ৪ উপধারার দেশীর রাজ্যগুলিকে ভারত ও পাকিতান রাইকের বে কোন একটতে সংযোজিত হইবার অবাধ অধিকার দেওয়া হইরা-ছিল। সেই ধারা-বলে উত্তর-পশ্চিম বোনের দে**শীর রাজ্য**ভাল 'शाकिकान' बार्डे प्रश्वक इदेबाहिल। कानव वक्के स्वात्मक वा श्राम्रणक অন্তর্ভ হয় নাই।

কাজেই দেশীর রাজ্যগুলিকে গোটা পাকিস্তান রাষ্ট্রের বদলে খাস করিরা পশ্চিম-পাকিস্তানের অংশ দাবি করিতে গেলে লাহোর প্রস্তাবের আশ্রর লওরা ছাড়া উপারান্তর নাই। অতএব, 'স্টেটস্' শব্দের 'এস্' হরফ বাদ দিরা হিসাব করিলে লাহোর প্রস্তাব পূর্ব-পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানের স্বার্থের জন্মই বেশী দরকার।

স্থতরাং দেখা গেল, লাহোর প্রস্তাব ১৯৪০ সাল ও ১৯৪৭ সালে পান্ধিস্তানের জন্ম বেমন সত্য ছিল, আজ ১৯৫৮ সালেও তেমনি সত্য আছে। লাহোর প্রস্তাব সত্য-সত্যই পান্ধিস্তান রাষীয় সোধের ইম্পাতের কাঠাম। এ কাঠাম ভাংগিলে কারও রক্ষা নাই।

# (১) পশ্চিম পাকিস্তানের ওয়ান ইউনিট

পূর্ব-পাকিন্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বারন্তশাসন পশ্চিম-পাকিন্তানের ইউনিটির উপর নির্ভরশীল, একথা আজ সবাই বৃকিতে পারিয়াছেন। পূর্ব-পাকিন্তানের দাবি-মোতাবেক কেন্দ্রকে তিন সাবজেন্ট দিয়া অবশিষ্ট সব সাবজেন্ট পশ্চিমাঞ্চলের কোনও প্রদেশই একা বা স্বতম্বভাবে নিতে পারে না। দেজত তাদের একটি যোনাল সাব-ফেডারেশন করিতেই ইবৈ। কিন্ত পনর বছরের ওয়ান ইউনিটের তিক্ত অভিজ্ঞতায় মাইনরিটি প্রদেশগুলি পাঞ্জাবের সাথে কোনও ঐক্য করিতেই রাষী না। চুন খাইয়া তাদের মুখ পুড়িয়াছে। দই দেখিয়াও তাদের ভয় হইতেছে। তাই তারা সাব-ফেডারেশনের বদলে নিখিল-পশ্চিম-পাকিন্তানী বিষয় গুলির জত্য ওয়াপদা পি-আই.ডি.সি. ইত্যাদির মত অটনমাস বঙি স্থাপনের কথা ভাবিতেছেন।

কিছ একটু চিন্তা করিলেই প্রদেশসমূহের নেতারা বৃক্তি পারিবেন, ঐ ব্যবস্থা কোনও সমাধান নয়। প্রথমতঃ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাওলিকেও কোনও-না কোন প্রদেশ বা কেল্রের হাতে থাকিতে হইবে। হিতীয়তঃ, ঐ ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক শাসনের স্থলে আমলাতান্ত্রিক একাধিপতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কারণেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া সাবেক প্রদেশগুলি পুনর্বহাল করিলেও রেল, পি. আই. ডি. সি. ওয়াপ,দা,

## রাজনীতির প্রধাশ বছর

সিক্ ইডাাদি বিষয়গুলি কোনও প্রবেশকে না নিয়া নিজ হাতে কার্মাৎ কেন্দ্রীয় সরকায়ের হাতে রাখিয়াছেন ও প্রকারাখনে এতরিকের প্রাদেশিক বিষয়গুলি এখন কেন্দ্রীয় বিষয় বইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় প্রাথিকি আমিতে হইলে যোনাল সাব-ফেডারেশনই একমার সমাধান।

১৯৫৪ সালে বড়লাটের অভিভাসে যে ইউনিট করা হইরাছিল এবং বা ১৯৫৫ সালের পশ্চিম-পাকিজান প্রতিষ্ঠা আইনে বলবং করা হইরোছিল, তেমন ইউনিট আর হইবে না। মাইনরিটি প্রদেশসমূহ তা মানিবেও না। কিছ উপরোক্ত কারবে বিভিন্ন প্রদেশের আর্থেই তাথের সমন্বরে একটি মাত্র রাজীয় সংস্থা হওরা অত্যাবশ্বক।

পশ্চিমাঞ্চলের সকল প্রদেশের সমন্বরে একটি মাত্র সাব-ফেডারেশন
করা অত্যাবশুক আমাও কতকভলি কারণে। সংক্ষেপে সে কারণগুলির
দিক্তে আমি সকলের দুটি আকর্ষণ করিতেছি। পূর্ব-পাকিভানের আফলিক
পূর্ব আরুন্তশাসনের মত পূর্ব-বাংলার আর্থের কোনও প্রভাক্ত সম্পর্ক এই
কারণগুলির সাথে নাই। এগুলি বিশেষ করিরা পশ্চিম-পাকিভানেরই
আর্থের কথা। পশ্চিম-পাকিভানের আর্থও গোটা পাকিভানেরই আর্থ এই
হিসাবে এসবে পূর্ব-পাকিভানেরও আর্থ রহিরাছে নিশ্চরই।

(১) পশ্চিমাঞ্চলের দেশীর রাজ্য সমূহ পশ্চিম-পাকিন্তান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইরাছে। কোনও বিশেষ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হর নাই। সকলেরই শ্বরণ আছে, ১৯৫৪ সালের ২২গে নবেম্বর তারিখে পাকিন্তান সরকার পশ্চিমাঞ্জলের সবগুলি প্রদেশের সমবারে পশ্চিম-পাকিন্তান প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ২৪শে নবেম্বর সীমান্ত প্রদেশের আইন পরিষদ, ০০শে নবেম্বর পশ্চিম পাঞ্জাব আইন পরিষদ ও এক ইউনিট গঠনের প্রভাব সমর্থন করেন। অতঃপর ১৪ই ডিসেম্বর বেলুভিন্তান, বাহওরালপুর, খারেরপুর ইত্যাদি দেশীর রাজ্যের শাসকগণ বার-তার রাজ্যের পক্ষ ইউনিটের সাক্ষর করিরা ও সব রাজ্যকে পশ্চিম-পাকিন্তান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিতে সন্মত হন। এই চুক্তির বলে এ সব দেশীর রাজ্যকে পক্ষ ইউনিটের শানিল করিরা ১৯৫৫ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে

গণ-পরিষদে পশ্চিম-পাকিতান প্রদেশ প্রতিষ্ঠা নামে একটি বিল পেশ করা হয়। ঐ বিল ৩০শে সেপ্টেম্বর পাশ হয়। ৩রা অক্টোবর উহা বড়লাটের অনুমোদন লইয়া পাকিন্তান গেষেটে প্রকাশিত হয়।

এতে দেখা গেল যে পশ্চিম-পাকিন্তানের সবগুলি দেশীর রাজ্য পশ্চিমপাকিন্তানে ওয়ান ইউনিট গঠনের পর পাকিন্তান সরকারের সাথে
চুক্তি-পত্র স্বাক্ষর করিয়া পশ্চিম-পাকিন্তান প্রদেশের সহিত সংযুক্ত
হইরাছিল। এখন ওয়ান ইউনিট ভাংগিবার পর অক্যান্ত প্রদেশের
মতই তারাও আইনতঃ পূর্ব অবস্বায় ফিরিয়া গিয়াছে। অতঃপর তারা
ইচ্ছা করিলে নিজ-নিজ স্বাতয়্য রক্ষাও করিতে পারে। অথবা তাদের
ইচ্ছামত ও পছন্দমত ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের সাথে সংযুক্তও হইতে পারে।
যাই করুক, নতুন চুক্তি-পত্র স্বাক্ষর করিয়া নতুন নতুন আইন করিতে
হইবে। এতে সমস্যাও জটিলতা বাড়িবে। অথচ যদি সাব-ফেডারেশনরূপে পমিশ্চ-পাকিস্তান ইউনিট বজায় থাকে তবে পূর্ব চুক্তি মোতাবেক
তারা এক ইউনিটের শামিল থাকিয়া যাইবে। নতুন জটিলতা বা
সমস্যার স্টি হইবে না।

(২) ফেডারেল রাজধানী করাচি হইতে পিণ্ডি স্থানান্তরিত করার পর করাচি শহরকে পশ্চিম-পাকিন্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হইরাছিল। কোনও একটি প্রদেশের সাথে সংযুক্ত করা হয় নাই। এক ইউনিট ভাংগার পর করাচির অধিকার লইয়া তর্ক উঠিয়াছে। যদিও প্রেসিডেন্ট ইরাহিয়া তাঁর সর্বশেষ ঘোষণায় করাচিকে সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তবু এটাকে চুড়ান্ত মীমাংসা বলা যায় না। ফেডারেল ক্যাপিটালকে কাংদদে-আযমের অভিপ্রায়-মত করাচিতে ফিরাইয়া আনিবার দাবির কথাও বাদ দেওয়া সহক্ত নয়। তেমনি করাচির উপর সারা পশ্চিম-পাকিন্তানের দাবিও তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দেওয়া বাইবে না। তাঁর উপর আছে করাচির স্বতম্ব একটি প্রদেশ হইবার দাবি। এ দাবিও কম জোরদার নয়। এ সবই জটিল ও সমস্তা-সংক্তম প্রদ্ধা পশ্চিম-পাকিন্তানকৈ যোনাল ফেডারেশনের আকারে বজায় রাখিতে পাঝিলে এসব জটিলতার উত্তর হইবে না।

### রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

(৩) পশ্চিম-পাকিন্তানের ইউনিটি ভাংগিরা প্রবেশগুলিকে পূর্বাবস্থার বহাল করিবার পর বার-তার পূর্ব নাম গ্রহণ ক্রিবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিরগর সর্বশেষ ঘোষণার বার-তার পূর্ব নাম বহাল হইরাও গিরাছে। ধোনাল ফেডারেশনের হারা সে নাম বজার না রাখিলে 'পশ্চিম-পাকিন্তান' নামে কোন শাসনতারিক রাষ্ট্র-সংস্থা আর থাকিবে না। সে অবস্থার পূর্ব-বাংলাকে পূর্ব-পাকিন্তান বলিবার কোনও যুক্তি সংগতি থাকিবে না। সে পরিস্থিতি ঘটলে পূর্ব-পাকিন্তান ও পশ্চিম-পাকিন্তান নামের দুইটি অঞ্চলের যুক্তনাম যে 'পাকিন্তান' আছে, সে অবস্থাও আর থাকিবে না।

এই তিন নম্বর দফাটর আরেকটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব রহিয়াছে। যদি অবস্থা-গতিকে পূর্ব-পাকিশুনে ও পশ্চিম-পাকিশ্তান নামে পাকিশ্তান রাষ্ট্রের শাসনতাম্বিক নামধারী দুইটি ইউনিট নাও থাকে, তবু পাকিশ্তানের ভৌগোলিক আকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে দিব-নির্দেশক পরিচিতি হিসাবে পূর্বাঞ্চনীয় পাকিশ্তান, ইংরাজীতে ইস্টার্ণ পাকিশ্তান ও পশ্চিমাঞ্চনীয় পাকিশ্তান, ইংরাজীতে ওয়েস্টার্ণ পাকিশ্তান, বলিতেই হইবে। এতে অচিশ্বনীয় ও অভিনব ধরনের বিদ্রান্তি ও জটিলতা দেখা দিতে পারে।

এই সম্পর্কে ইস্ট পাবিস্তান বা পূর্ব-পাবিস্তান এবং ধরেস্ট পাবিস্তান বা পশ্চিম-পাবিস্তান এই দুইটি শাসনতা ত্রিক রাট্র-নামের প্রয়োজনীরতার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আর একবার আকর্ষণ করিতেছি। পূর্ব-পাবিস্তানের অধিকা শ চিন্তাবিদ ও রাট্র-নায়ক পাবিস্তানের শাসনতত্র রচনার বেলা লাছোর প্রস্তাবের কথা বলেন। পক্ষান্তরে পশ্চিম-পাবিস্তানী অনেক নেতা লাছোর প্রস্তাবের নামে চট্টরা বান। তাঁরা ভূলিয়া বান লাহোর প্রস্তাবের 'স্টেটস' শক্ষ্টার 'এস' বাদ দিয়া দুইটার বদলে এক পাবিস্তান করিয়াছি বটে, কিছ ভোগোলিক দুই থঙকে এক খণ্ড করিতে পারি নাই। তাঁরা ভূলিয়া বান লাছোর প্রপ্তাবের 'এস'টাই শুধু কার্যতঃ বাদ গিয়াছে; আর সবই ঠিক আছে। এ অবস্থার পশ্চিমের খণ্ডও পাক্ষিয়ান, প্রেছ খণ্ডক পাক্ষিয়ান, প্রস্তাবের পাকিস্তান। দূলোনের বিচারে পাক্ষিয়ান দুইটা। মাত্র এক বাহিতান, অপ্র শণ্ড তার প্রদেশ বা উপনিবেশ, অবস্থা তা নর।

**অবস্থাগতিকে পশ্চিমের অনেক নেতাই** তা ব্ঝেন না। ভিন্ন রাষ্ট্রের হারা বিষুক্ত দুই খণ্ডে বিভক্ত রাষ্ট্র পাকিস্তানের মত আর একটিও নাই. এই বৃত্তির কবাবে এক পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতা বলিয়াছেন: 'কেন থাকিবে না? বৃত্তরাই ও আলাস্থাও ত কানাডার হারা বিষুক্ত।' 'ধণি আরও কোনও পশ্চিমা নেতা আমেরিকা-আলাস্থা দিয়া দুই পাকিস্তানের সম্পর্ক বিচার করেন, তবে সেটা পাকিস্তানের জন্ম সতাই চিন্তার কথা।

পশ্চিম-পাকিস্তানের যোনাল ফেডারেশন হওয়ার পক্ষে আরও একটাবড় যুক্তি আছে। সে যুক্তি এই যে ফেডারেল ভিত্তি ছাড়া আর কোনও উপায়েই পশ্চিম পাকিস্তানের সমন্ত প্রদেশকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় না। कात्र পশ্চিম-পাकिन्छात्नत्र श्रामधनित क्रन-मःशात्र अवन्य । এই यে পাঞ্জাব একাই পশ্চিম-পাকিস্তানের মোট জন-সংখ্যার শতকরা ৬০ জন লোকের অধিবাস। আর তিন প্রদেশ একত্তে মিলিয়া মাত্র শতকরা ৪০ জনের অধিবাস। এ অবস্থায় জন-সংখ্যার ভিত্তিতে সংযুক্ত পশ্চিম-পাকিন্তানের আইন পরিষদ গঠিত হইলে তাতে পাঞ্চাবের নিরংকুশ একাধিপত্য হইবে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্মই ওয়ান ইউনিট গঠনের সময় পাঞ্জাব দশ বছরের জন্ম তার মেজরিটি কোরবানি করিয়া মাইনরিটি হইয়াছিল। পাস্থাবের প্রতিনিধিত্ব ছিল ৪০। আর মাইনরিটি প্রদেশগুলির ছিল ৬০। মাইনরিট প্রদেশওলিকে প্রলুক করা ছাড়া এই অগণতায়িক ব্যবস্থার আর কোনও বৃক্তি ছিল না। পাঞ্চাবের এত বড় ত্যাগে কৃতজ্ঞ না হইয়া মাইনবিটি প্রণেশগুলি বরক সন্দিত্ত হইরাছিল। তাই ওয়ান ইউনিট টিকে नारे। यि लाफ़ा हरेए अन्नान है के निष्टे स्प्रकारतम कि स्विक हरे करत छेद। है किछ। ভवित्रता छेदा कब्रिला छ है कित्र। ६ हो यथन दहेता একটা ফেডারেশন, তখন ওতে জন-সংখ্যার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের প্রতিনিধিত হইবে কেন । ফেডারেশনের প্রচলিত ও সর্ব-সন্মত নীতি जनुमारत त्यानाम स्म्राज्ञास्त्रमारनत आहेन-পরিষদ হইবে বিভিন্ন প্রদেশের **मदान मर्शक প্রতিনিধি লইয়া। সেখানে জন-সংখ্যার প্রশ্ন উঠিতেই** भारत ना । जन **मर्था निविध्यय अक्न** श्राप्य ममान श्राप्तिय नहेता শোলাল কেডালেশনের আইন-পরিষদ গঠিত হইলে কোনও প্রদেশই তাতে

### রাজনীতির পঞাশ বছর

আপত্তি করিবে না বলিরাই আমার দৃঢ় বিশাস। অতথ্ব পশ্চিমাঞ্চরে থাকেরে জন-সংখ্যার বিপুল মেজরিট্ হইরাও পাঞ্চাব এই পানির্টি ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব মানিরা লইবে, এটা আশা করা বার। এই সাব-ফেডারেশনের নাম হইবে স্টেট-অব ওরেস্ট পাকিস্তান। পশ্চিম-পাকিস্তান-নেতাদের সকলের, বিশেষতঃ পাজাবী নেতাদের, কর্ম রাখা উচিত বে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে বদি পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে দুইটা স্বতন্ত্র পাকিস্তান হইত তবে তারাও হইত দুইটি ফেডারেশন।

কিয়া ডাঃ ইকবাল বা চৌধুরী রহমত আলীর প্রস্তাব-মত যদি পাকিস্তান শৃধু পশ্চিম ভারতেই হইত তবু সেটা হইত স্বায়ন্তশাসিত প্রদেশসমূহের সমবরের ফেডারেশন। কন্সিটিউরেশ্ট ইউনিটগুলি হইত অটনমাস ও সভারেন। দুই এর বদলে এক পাকিস্তান হওয়ায় দুই কোণে দুই স্বায়ন্তশাসিত ইউনিট হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানকে এক করিরাছে ভূমোল। পশ্চিম-পাকিস্তানকে এক করিতে পারে লাহোর প্রস্তাব। কালেই পশ্চিমা ভাইএয়া লাহোর প্রস্তাবের নাম শুনিলেই বে স্বাতবিদ্ধা উঠেন, এটা তাঁদের আহুমকি।

পক্ষান্তরে মাইনরিট প্রদেশের অনেকের আশংকা যোরাল ফেডারেশন হইলে প্রদেশগুলির স্বারন্তশাসনের কোনও বিষয়ই থাকিবে না। এটা তাঁদের ভূল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশগুলি ছিল স্বারন্তশাসিত। সাব-ফেডারেশন হওরার পরেও '৩৫ সালের প্রাকেশিক ত্যালিকার বিষয়গুলি তাদের ত থাকিবেই, আরও কিছু বেশীও থাকিছে পারে। এই প্রসংগে বিষয়গুলির বিচার করা যাক।

১৯৩৫ সালের আইনে ফেডারেল তালিকার ছিল ৫৯টি, ক্ল্কারেন্ট তালিকার ৩৬টি ও প্রাদেশিক তালিকার ৫৪টি। '৫৬ সালের শাসক তরে ফেডারেল তালিকার ছিল ৩০টি, ক্ল্কারেণ্ট তালিকার ১৯টি ও প্রাদেশিক তালিকার ৯৪টি। আইউবী শাসনতত্তে শুবু, ফেডারেল তালিকার ছিল ৪৯টি। বাকী সবই ছিল প্রাদেশিক। এই তিলটি শাসনতবের তালিকা বিচার করিলে দেখা বাইবে কে নোট বিনয়েক। সংখ্যা মোটাকুটি ১৫০। এর মধ্যে '৫৬ সালের শাসনততেই সকলের কম সংখ্যা ৩০ কেন্দ্রে রাখিয়াছে। আমাদের নয়া শাসনতম্ব হইবে
পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ভশাসন ভিত্তিক। তাতে সর্ব-সন্মত তিনটি বিষয়ের
সাথে প্রয়োজনীয় আরও তিন-চারটি যোগ করিলেও সাতটির বেশী
ফেডারেল বিষয় হইবে না। বাকী ১৪০টি বিষয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা
বেশীসংখ্যক প্রাদেশিক বিষয় যে '৫৬ সালের ১৪টি, তাই প্রদেশগুলিকে
দিলেও সাব ফেডারেশনের ভাগে পড়িবে ৪৯টি। এর সাথে আরেকটি
বিষয় সাব-ফেডারেশন তালিকায় আসিবে। সেটি সাব-ফেডারেশনের
সর্বোচ্চ আদালত স্থপ্রিম কোর্ট। এটি হইবে পশ্চিম পাকিস্তানের
বিভিন্ন প্রাদেশিক হাইকোর্টের আপিল আদালত।

সে অবস্থায় নিখিল-পাকিস্তান ফেডারেশনের সর্বোচ্চ আদালতের নাম হইবে ফেডারেল কোট। এই অঞ্চলের দুইটি স্থপ্রিম কোট হইতে আপিল আসিবে পাকিস্তান ফেডারেল কোটে। তাছাড়া এটি হইবে শাসনতান্ত্রিক আদালত।

অতএব দেখা গেল যে পূর্ণ আঞ্চলিক সায়ত্তশাসন-ভিত্তিক পাকিস্তান ফেডারেশনের স্বার্থে পশ্চিম-পাকিস্তানে একটি যোনাল ফেডারেশন হওয়। অপরিহার্য এবং প্রদেশ গুলির স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখিয়াও সেটা করা সম্ভব।

বলা যাইতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানে যোনাল কেডারেশন
না করিয়াও ত পূর্ব-বাংলার পূর্ণ স্বায়ন্তশাসন দাবি পূরণ করা যায়।
তা থদি হয়, তবে পশ্চিমে যোনাল ফেডারেশন হইল কি হইল না,
তা লইয়া পূর্ব-বাংগালীদের মাথা বাথা কেন? হাঁ, এটা একটা
অশ্টারনেটিভ বটে। দূই উইংএ 'প্রদেশ' থাকিল পাঁচটাই। কিন্ত
পূর্ব-বাংলা 'প্রদেশ'কে পশ্চিমা প্রদেশগুলির চেয়ে অনেক বেশী স্বায়ন্তশাসন
দেওয়া হইল। এতে কি আপত্তি আছে? আপত্তি দূইটা। এক, পূর্ববাংলার গ্রহণযোগ্য মাফিক স্বায়ন্তশাসন দিতে হইলে সেটা নামে
প্রাদেশিক হইলেও কাজে আঞ্চলিক হইতে হইবে। পূর্ব-বাংলার দাবিমত
সেটা ফেডারেল তিনটি বিহয় ছাড়া আর সব। দূই, এইভাবে দূই অঞ্চলের
প্রামন্তশাসনের পরিমাণে এত পার্থকা থাকিলে কেন্দ্রীয়

সরকারের ক্ষমতা, রাজস্ব, বাজেট ও কেন্দ্র-প্রদেশের সম্পর্কে এত জটিলতা দেখা দিবে যে তাতে পাকিস্তানের ঐক্য ও নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে বেশী দিন লাগিবে না। নেতারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

## (১০) প্যারিটি বনাম জন-সংখ্যা

আগেই বলিয়াছি, পশ্চিম-পাকিন্তানে ওয়ান ইউনিটের বিরুদ্ধে বেরূপ আলোলন হইয়াছিল, পূর্ব-পাকিন্তানে পাারিটির বিরুদ্ধে তেমন কোনও আলোলন ছিল না। পূর্ব-পাকিন্তানের জন-প্রিয় পার্টিসমূহের কোন একটিরও মেনিফেস্টোতে প্যারিটি-বিরোধী কোনও দফা ছিল না। আজও নাই। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে পূর্ব-পাকিন্তানের সংখ্যা-গুরুত্ব কাটিয়া যেদিন বড়লাটের অভিন্যান্স বলে প্রতিনিধিত্বে দুই অঞ্জলের মধ্যে পাারিটি প্রবৃতিত হয়. সে দিন পূর্ব-বাংলার জন-মত ত দ্রের কথা আইন-পরিষদের মতও নেওয়া হয় নাই।

তবু শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক পূর্ণ-স্বায়ন্তশাসন, যুক্ত-নির্বাচন, বাংলা রাষ্ট্র-ভাষা ও কেন্দ্রীয় সর্ব-বাংলা মানিয়া লইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত লাহোর-প্রভাব-ভিত্তিক দুই অঞ্চলের পূর্ণ অটনমি ও সমতার অক্ততম নিদর্শন হিসাবে প্রতিনিধিকের প্যারিটিকে নীতি হিসাবেই মানিয়া নেওয়া হইয়াছিল। প্যারিটি চলিত থাকার দশ বছরের মধ্যে কেন্দ্রের হারা পূর্ব-বাংলার উপর অত-সব অক্তায় অবিচারের মধ্যেও পূর্ব-পাকিন্তানীরা শুধু পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ন্তশাসন ও চাকরি-বাকরি সহ সকল ব্যাপারে সম্বান অধিকারই দাবি করিয়াছে। কোনও নেতা বা পার্টিই প্রতিনিধিকে সংখ্যা-

পাারিট যদি শুধু পূর্ব-পাকিন্তানীদের মেজরিট নই করিবার উদ্দেশ্তেই করা হর, তবে পাইতঃই তাতে কেউ রাষী হইতে পারেন না। পাকিন্তানের রাজধানীসহ কেন্দ্রীর সমন্ত শক্তি-ও অর্থ-সংস্থাই পশ্চিম-পাকিন্তানে অবন্থিত। এ অবস্থার জন-সংখ্যাই পূর্ব-পাকিন্তানের একটমাত্র শক্তি। পাকিন্তানের বরনের তেইশটি বছরে পূর্ব-পাকিন্তানে তার এই সংখ্যা-শক্তি

নিজের কাজে লাগার নাই। গোটা পাকিস্তানের নামে কার্যতঃ পশ্চিমপাকিস্তানের খেদমতেই লাগাইয়াছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতারা
তার বদলা দিবেন দুরের কথা, কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করেন নাই। বরঞ
সেসেশনের এলযাম লাগাইয়াছেন। তথাপি যদি পাকিস্তানের স্বার্থে
পুনরায় প্যারিটি প্রবর্তনের দরকার হয়, তবে পূর্ব পাকিস্তানীরা তা মানিতে
আবার রাষী হইবে। কিন্তু সে 'পাকিস্তানের স্বার্থ' মানে পূর্ব-পাকিস্তানের
স্বার্থত ব্রিতে হইবে। এই দিক হইতে বিষয়টার বিচার করা যাউক।

পাকিস্তানের স্থায়িছের স্বচেয়ে গ্যায়ান্টি দুই অঞ্চলের জনগণের স্নান শরিকানার মনোভাব। যেদিন উভয় অঞ্চলের জনগণের প্রত্যেকে অনুভব করিবেঃ 'পাকিস্তান আমার সম্পদ; ওতে আমাদের সমান অধিকার', সেইদিনই রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান এবং জাতি হিসাবে পাকিস্তানীরা অক্ষয় হইয়া যাইবে। গত তেইশ বছরে আমরা এই মনোভাবটিই স্টে করিতে পারি নাই। স্টে হইতে দেই নাই বলিলেই ঠিক কথা বলা হইবে।

আমাদের ভোগলিক দুরত্ব, ভাষা-কৃষ্টি গোটা ও ঐতিহের স্বাতয়্তের দক্ষন আমাদের জাতীয় ঐক্য-বোধ সহজাত নয়। আমাদের নেশনহুড আপ্রায়রি নয়। এটা ইতিহাসের ওয়ারিসি নয়। আমরা আগেই রাট্ট গড়িয়াছি। পরে রাট্টায় জাতীয়তা গড়িতেছি। এটা আমাদের তৈয়ার করিয়া নিতে হইবে। সেজ্যু আমাদের মধ্যে একটা সাবিক ও সার্বজনীন 'আমরা'-চৈত্যু ও 'আমাদের বাধ স্বষ্টি করিতে হইবে। তার প্রথম পদক্ষেপ হইবে আমাদের দুই উইং-এর মধ্যে সাম্যু ও সমতার নিশ্চিত, নিরাপদ ও অপরিবর্তনীয় অনুভূতি। উদু' ও বাংলাকে সমান মর্যাদার দুইটি রাট্টভাষা করিয়া আমরা এই সমতাবোধ স্বাটির চমংকার শুভ স্থচনা করিয়াছি। এই সমতা-বোধকে সম্পূর্ণ ও স্থায়ী করিতে হইলে আমাদের জাতীয় ও রাট্রায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে দুই উইং-এর জনগণকে সমান অধিকারী ও ক্ষমতাবান হইতে হইবে। এটা হইতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনে, দেশরক্ষায়, পার্লামেটে আইন প্রণয়নে, এক কথায়, রাট্র-শাসনের সামগ্রিকতায়, দুই অঞ্চলের সমতা স্ক্রণ্ট ও

নিশ্চিত করিয়া। এ স্থশপ্টতাও নিশ্চরতা দিতে পারে শুধু শাসনতা**দ্রিক** বিধান।

শাসনতামিক বিধান ছাড়াই কতকগুলি কনভেনশন গড়িয়া উঠিতেছিল।
গার্লানেণ্টারি পদ্ধতি ব্যাহত না হইলে আরও হইত। যথ। প্রপ্রেসিভেন্ট ও প্রাইম মিনিস্টার পর্যায়ক্রমে দুই উইং হইতে হওয়া, কেন্দ্রীয়
মিমিসভার দুই উইং হইতে সমান সংখ্যক মন্ত্রী নেওয়া ইত্যাদি কনভেনশন
গড়িয়াই উঠিয়াছিল। তবু শাসনতামিক বিধানের ঘারা এইগুলি এবং
প্রেসিভেন্ট ও ভাইস প্রেসিভেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার ও ভেপুটি প্রাইম
মিনিস্টার অপর উইং হইতে লইবার নিশ্চিত ও তর্কাতীত ব্যবস্থা করা
যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় চাকরি-বাকরিতেও তেমনি করা যাইতে পারে।
করা উচিতও।

কিন্ত তাতেই আমাদের সমস্যা মিটিবে না। এ সবের সাথে দুই উইং-এর মধ্যে আথিক বন্টনে সমতাও আনিতে হইবে। পা**কিস্তানের** রাজধানীসহ সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা ও বিদেশী মিশনাদি পশ্চিম-পাকি-चार्त अविष्ठ । पृष्टे अक्षरनत्र मर्था मविनिष्टि-अव-स्नवात्र-काा निष्टान না থাকায় ঐ সবের খরচের স্থবিধা শুধু পশ্চিম-পাকিন্তান পাইডেছে। দুই অঞ্জের আর্থিক অসাম্যের মূল কারণ এই। এই সব বায় যাতে দুই অঞ্চলের সমান অংশ থাকে, তার নিশ্চিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অনেকে রাজধানী ঢাকায় আনার দাবি করেন। এ দাবি অস্থায় नय । किंड एका बाजधानी दहेल के ककरे कावर अध्य-आकिलानीया কেন্দ্রীয় ব্যয়ের আয় হইতে বঞ্চিত হইবে। এই অস্থবিধা দুর করার জন্ত অনেকে কুড়ি বছরের জন্ম ঢাকার রাজধানী আনিতে চান। তার মানে, कुछ वहव भाव बाख्यानी यावात भिन्म-भाविषात यादेव। म्महेण्डरे এটা স্বায়ী ব্যবস্থা নয়। কাজেই অবান্তব ও অযৌক্তিক। কায়েদে-আব্দের ক্রাচিতে রাজধানীকে চিরম্বারী করিয়া এবং উপকূল বাণিজা জাতীয়-করণ ও নির্দ্রেণীর ভাড়া সাবসিভাইয়ত হরিয়া জনগণের হরে জাতীয় সংহতি প্রসারিত করিলে রাজধানীর তর্ক মারীভাবে মিটুয়া মাইবে। আর কেন্দ্রীর সরকারের সাকুলা বার দুই অঞ্চের মধ্যে সামানভাবে

বিতরণের শাসনতাম্বিক বাবস্থা করিলেই দুই উইং-এর আর্থিক অসাম্যের মূল কারণ দূর হইবে। এটা করা সম্ভব। শাসনতাম্বিক বিধানের বলে শাসনযাম্বিক সংস্কারই এই পম্বা। পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার খাতিরে কোনও বাবস্থাই দুঃসাধ্য বিবেচিত হওয়া উচিৎ নয়।

কিছ এ সবই সম্ভব দুই উইং-এর বোঝা পড়া ও আদান প্রধানের মধ্যে **দিয়া। দৃই অঞ্চলের** এই সাবিক সমতা আনিতে হইলে পশ্চিম-পাকিস্তানীরা হয়ত পারিটি নয়ত উচ্চ পরিংদের মাধামে পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিত্বে সমতা চাহিবেন। এটা অসংগত দাবি নয়। পূর্ব-পাকিস্তানীদের উচিত **উপরোক্ত শর্তে এই** দাবি মানিয়া লওয়া। আমার দৃঢ় বিখাস তারা মানিবেও। ১৯৫৫ সালে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ন্তশাসন ও সর্বক্ষেত্রে প্যারিটর বিনিময়ে প্রতিনিধিত্বের প্যারিটতে রাষী হইয়া হক সাহেব ও স্হরাওয়াদী সাহেব পাঁচদফা মারী চুক্তিতে দম্ভখত করিয়াছিলেন। সাবিক প্যারিটি ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিয়া সেই চুক্তির পশ্চিম-পাকিন্তানী অংশ রক্ষিত হয় নাই বলিয়াই পূর্ব-পাকিন্তানীদের কেউ-কেউ এতদিন পরে জন-সংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব দাবি করিয়াছে। পূর্ব-বাংলার মেজরিটির বিনিময়ে যদি পশ্চিম-পাকিস্তানীরা এবার উপরে-বর্ণিত ব্যবস্থা করিয়া দুই অঞ্জের মধ্যে স্থায়ী সমতা স্থাপন করিতে রাষী হয়, তবে পূর্ব-পাকিস্তানীরা নিশ্চয় তাদের মেজরিটি, ত্যাগ সম্মত হইবে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানীরা তাদের মেজরিটি দিয়া পশ্চিম-পাকিস্তানের উপর প্রাধান্ত করিতে চায় না, নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিতে চায় মাত্র। পশ্চিম-পাবিস্তানীদের সম্বতিতে সে-সব স্বার্থ যদি শাসনতম্বে স্থরক্ষিত হইয়া যায়. তবে মেজরিটি দিয়া পূর্ব-পাকিস্তানীরা কি করিবে ?

প্রথম গণ-পরিষদে বাংলার প্রতিনিধি ছিলেন ৪৪ জন, পশ্চিম-পাকিস্তানের ছিলেন ২৮ জন। তবু ঐ গণ-পরিষদ পশ্চিম-পাকিস্তানী-দের মতের বিরুদ্ধে নিজেদের সংখ্যা-গুরুত্ব খাটায় নাই। বর্ষ্ণ এত উদার নিখিল-পাকিস্তানী মনোভাব দেখাইয়াছে যে তাতে পূর্ব-বাংলার শ্বাধ্য হক্ত কোরবানি হইয়া গিয়াছে।

তাছাড়া পুই উইং-এর মধ্যে মেজরিটি-মাইনরিট কমলের দুর করিবার

জন্মই প্রতিনিধিদের পাারিটি হওয়া দরকার। মেজরিটি ও মাইনরিটি কমপ্রের উইং-এর জন্ম পৃথক-পৃথকভাবে এবং পাকিস্তানের জন্ম সামগ্রিক-ভাবে অনিষ্টকর। অতীতে পূর্ব-পাকিস্তানীদের এই মেজরিটি-কমগ্লেস্ক তাদের আঞ্চলিক স্বায়ন্তশাসনের গুরুত্ব বৃথিতে দেয় নাই। পূর্ব-পাকিস্তানী মুসলিম লীগ নেতারা বলিতেন, বিশাসও করিতেনঃ 'করাচি বসিয়াই আমরা সারা পাকিস্তান শাসন করিব, ঢাকায় ক্ষমতা আনিবার দরকার **কি ?'** বস্তুতঃ জন-সংখ্যা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব পুনঃপ্রবৃতিত হওয়ার সাথে-मार्थ अत्नक शिक्य-शाकिखानी त्नण धरे कथागेरे वला गुक्र कतिहारहन । অথচ পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজন রাজনৈতিক কারণে নয়, ভৌগলিক কারণে। মেজরিটি-কমপ্লেম্ন-ওয়ালারা এটা ব্বিতে পারেন নাই। এই মেজরিটি-কমগ্লেরের প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে একটা মাইনরিটি করেন্স স্মষ্টি হইয়াছে। এই কমরেন্স তাদের সধ্যে নাছক, কিন্ত স্বাভাবিক, এটা পূর্ব-বাংলা বিরোধী মনোভাব স্ষষ্টি করিয়াছে। ফলে পূর্ব-পাবিস্তানের প্রতি জ্ঞাতে-অুক্তাতে পশ্চিমা শাসকরা इक्टोइन इरेग़ाएइन। পूर्व-পाकिछात्नत्र प्रमेख पूर्विछ পশ্চিম-পाकिखानी নেতাদের এই মনোভাবের ফলে । পূর্ব-বাংলার মেজরিটিই পশ্চিমা ভাইদের मर्था के न्द्रनाचारवत वहा।

অথচ পূর্ব-বাংলার এই মেন্ডরিটি এ অঞ্চলের কোনও কাজে অতীতেও লাগে নাই, ভবিগতেও লাগিবে না। এই মেজনিটির জোরে আমরা পাকিস্থানের রাজধানী ও দেশংকা বাহিনীর হেড কোয়াচার কার্যতঃ পূর্ব-পাকিস্থানে আনিতে পারিব না। বস্তুতঃ পশ্চিম-পাকিস্তানীদের অমতে কোন কিছুই করিতে পারিব না। এমনকি ভোটের জোরে শাসনতম্বও রচনা করিতে পারিব না। পশ্চিমা ভাইদের সমতিই বদি অপরিহার্য হয়, তবে মেজরিটি আমাদের কোন কাজে লাগিবে?

আরেক দিক হইতে দুই উইং-এ প্রতিনিধিছের প্যারিটি হওয়া আবশ্যক। এটা দুই উইং-এর প্রতিনিধিছের টিরস্বামী নিশ্চয়তা। জন-সংখ্যা পরিবর্তনশীল। জন-সংখ্যার ভিত্তিতে দুই উইং-এর প্রতিনিধিছ খাকিলে সেটাও হইবে পরিবর্তনশীল। তার মানে অনিশ্চয়তা। ত্মশাষ্ট

কারণেই দৃই উইং-এর মধ্যে গণতম্বের মামুলি নিরম চলিতে পারে না। প্রতিনিধিম্বের অনিশ্চরতা দুই উইং-এর সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা ও তিক্ততা স্বষ্ট করিতে পারে। যার-তার সংখ্যারদ্ধির প্রতিযোগিতায় অসাধু পদা গ্রহণ করিতে পারে। সত্য-সতাই যদি তা না-ও হয়, তবু আন্তঃআঞ্চলিক সন্দেহ ও তিক্ততা বাড়িবে। পশ্চিম-পাকিতানের আয়তন তনেক বেশী। মাইল-প্রতি বসতি কম। কাশ্মির, সীমান্ত এলাকা ও ভারত হইতে আগত লোক-সমাগমে যদি ভবিহতে পশ্চিম-পাকিস্তানের লোক-সংখা বাড়িয়াও যায়, তবু সেন্সাস রিপোর্টের সত্যতা সম্বন্ধে পূর্ব-পাকিস্তানীরা ভূল বুকিতে পারে। আগামী শাসনতম্বে সেন্সাস যদি ফেডারেশনের বিষয় থাকে, তবে সেন্সাস কমিশনের হেড অফিস ও অফিসাররা পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হইবেন এবং চুড়ান্ত সংখ্যা প্রকাশের ক্ষমতাও তাঁদের হাতেই থাকিবে। পক্ষান্তরে সেন্সাস যদি অংগ-রাজ্যের বিষয় হয়, তবে দৃই উইং-এর সেন্সাসেই মেনিপোলেশন হইতে পারে। ফলে কেউ काরোটা বিশাস করিবে না। এইভাবে ভূল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাছাড়া সত্য-সত্যই যদি পূর্ব-পাকিস্তান লোক-সংখ্যায় মাইনরিট হইয়া যায় তবে সে অবস্থায় বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র শক্তি যে সংখ্যাধিক্য তারও অবসান হইবে। সকলদিক হইতে পূর্ব-পাকিস্তানীরা অসহায় হইয়া পড়িবে। সে উপায়হীনতা আমাদের বরাতে অনে**ক** বিপদ আনিতে পারে। কি কি বিপদ হইতে পারে তা চোখে আংগুল দিয়া দেখাইবার দরকার নাই। পাঠকগন তা অনুমান করিতে পারেন।

# (১১) এক চেম্বার না গ্রই চেম্বার ?

জন-সংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হইতে যাইতেছে। তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে: এক চেম্বার, না দুই চেম্বার? প্রশ্নটা উঠিয়াছে মাভাবিক ভাবেই। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের প্রতিনিধিন্বের পারিটি যখন উঠিয়া গিয়াছে তখনই ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে, দুই চেম্বারের পার্লামেণ্ট হইতে হইবে। সভ্য জগতের বড়-বড় প্রায় সব দেশেই দুই চেম্বারের পার্লামেণ্ট প্রচলিত আছে। ফেডারেল পদ্ধতির রাষ্ট্রে ত আছেই.

ইউনিটরি পছতির রাষ্ট্রেও আছে। তাই অনেকে ধরিয়া লইরাছেন বে পাকিন্তান যখন ফেডারেল রাট্র তথন এরও পার্লামেণ্ট দুই কক্ষ-বিশিষ্ট হইতে বাধা। এই দিক দিয়া কথাটা দৃশ্যতঃ স্থায় সংগত। তাই এটা প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের কথা হইলেও পূর্ব পাকিস্তানের কোনও-কোনও নেতাও এর সমর্থন করিতেছেন। এক চেম্বারের পার্লামেটে পূর্ব-পাকিন্তানীদের নিরংকুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকিবে। সেই মেজরিটির জোরে তারা দেশের শাসন-ব্যাপারে পশ্চিম-পাঞ্চিত্তানীদের উপর অবাধ কর্ত্ব করিবে। এই ভয় হইতেই পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতারা দুই পরিষদের কথা তুলিয়াছেন এটা কারো-কারো জন্ম সতা হইলেও সকলের জন্ম সত্য নয়। দুনিয়ার সব ফেডারেল রাষ্ট্রেই দুই চে**ছারের** পার্লামেণ্ট আছে যে কারণে, ঠিক সেই কারণেই তাঁরাও দুই চেম্বারের কথা বলিতেছেন, এটা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আর যদি এটাও সতা হয় যে পশ্চিম-পাবিস্তানী নেতারা পূর্ব-পাকিস্তানের মেজরিট চেক্ করিবার উদ্দেশ্যেই দুই চেম্বারের কথা ভাবিতেছেন, তবু তাঁদেরে দোষ দেওয়া যার না। কারণ, ফেডারেল রাষ্ট্রে বড় অংগ রাজ্যের যুল্ম হইতে ছোট অংগ-রাজাওলিকে বাঁচাইবার রক্ষা-কবচ হিসাবেই দুই **टिशाद्वत्र** विधान कत्र। श्टेशाट्य ।

দুনিয়ার রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ক্রনবিকাশ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে
যে পার্লামেটে একটি উচ্চ পরিষদ স্থাইর মূল উদ্দেশ্য দুইটি। এক,
গণতন্ত্রের মোটরের রেক, দোড়ার লাগাম। দুই, ফেডারেল রাষ্ট্রে ছোট-ছোট অংগ-রাজ্যের রফা-কবচ। পাকিস্তানের প্রধানতঃ পূর্ব-পাকিস্তানের
মেজরিটির মোকাবেলায় পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট-ছোট অংগরাজাগুলিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই দুই চেষারের বল্পনা করা হইয়াছিল।
পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার ইতিহাস আলোচনা করিলেই তা বোঝা
বাইবে। এ ব্যাপারে লিয়াকত আলী, নাধিমুদ্দিন ও মোহাম্মদ আলী
এই তিন প্রধানমন্ত্রী শাসনতন্তের তিনটি মূলনীতির প্রভাব করিয়াছিলেন।
লিয়াকত আলীর মূলনীতিতে ছিল নিয় পরিষদে জন-সংখ্যার প্রতিনিধি;
উচ্চ পরিষদে পাঁচ প্রদেশের সমান-সমান প্রতিনিধি। নাধিমুদ্দিনের

ফরমূলায় ছিল দুই চেম্বারই প্যারিট-ভিত্তিক। এই ব্যবস্থায় পশ্চিমপাকিস্তানের রক্ষা-কবচ ডবল করা হইয়াছিল। মোহাম্মদ আলী-ফরমূলায় ছিল নিয় পরিষদ জন-সংখ্যার ভিত্তিতে। উচ্চ পরিষদে পাঁচ
প্রদেশের প্রত্যেকে দশ জন করিয়া। এতে দুই পরিষদকে সমান ক্ষমতা
দেওয়া হইয়াছিল। অধিকন্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, দুই পরিষদের
মুক্ত বৈঠকে 'পূর্ব বাংলা' ও 'পশ্চিম যোন'-এর মধ্যে প্যারিট হইবে।
আনাস্থা প্রস্তাবে ও প্রেসিডেট নির্বাচনে দুই অঞ্চলের প্রত্যেকটির অস্ততঃ
শতকরা ত্রিশ জনের ভোট পাইতে হইবে। অবশেষে চৌধুরী মোহাম্মদ
আলীর নেত্ত্বে নয়া গণ-পরিষদ 'ঘাড়ের পিছন ঘুরাইয়া' প্যারিট প্রবর্তনের
বদলে সোজাম্বজি প্যারিট-ভিত্তিক এক চেম্বারের পার্লামেন্ট করিলেন।

এই বিশ্লেষণে বোঝা গেল যে পাকিন্তানের রাট্র-নেতারা বরাবরই দুই
অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বে সংখ্যা সান্য রাথার পক্ষপাতী ছিলেন। পূর্ব-বাংলার
মেজরিটির উপর একটা চেক। শুধু নাযিমুদ্দিন-ফরমূলাতে আরও একটা
বেশী চেকের ব্যবস্থা ছিল। ঐ ফরমূলার নিয় পরিযদে দুই অঞ্চলের
প্রতিনিধিত্বে প্যারিটি থাকা সড়েও একটা প্যারিটি-ভিত্তিক উচ্চ পরিষদ রাখা
ইইয়াছিল। পূর্ব-বাংলার মেজরিটি চেক করা ছাড়াও তাতে আরেকটা
উদ্দেশ্য ছিল। সেটা গণতপ্রের মুখে লাগাম।

রাই-বিজ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন, উচ্চ পরিষদ গণতদ্বের মোটরের চাকার বেক, ঘোড়ার লাগাম। এটার দরকার আছে। গণতন্ত্র সাধারণতঃ ক্রত সংস্থারকানী। কারণ 'স্টেটাস কো' প্রচলিত সমাজ ও আর্থিক ব্যবস্থা, অনেক ক্রেত্রই জনগণের স্থার্থ-বিরোধী। তাই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বিপ্রবাদ্ধক আইন করিয়া অতি ক্রত সংস্থার সাধন করিতে চান। এতে ত্রস্ত-ব্যস্ততার দরুণ অনেক সময় ভূল ও অনিষ্টকর আইন করা হইয়া যায়। উচ্চ পরিষদ এই বেপরোয়া আইন কানুন ধীরে-স্থন্থে বিচার-বিবেচনা করিয়া ওগুলির ভালমল দেখিতে ও দেখাইতে পারেন। এক কথায় নিভাজ গণতন্ত্রের ক্রত গতি একটু মন্থর করিয়া দেওয়াই উচ্চ পরিষদের কাজ। নাধিমুদ্দিন সাহেবের ফ্রন্সালা এই কাজাটিও করিতে চাহিয়াছিল। তিনি দুই অঞ্চলের

প্যারিট করিয়া পূর্ব-বাংলার মেজরিটি চেক করিয়াছিলেন এবং উচ্চ পরিষদ দিয়া গোটা পাকিস্তানের গণতদ্বের ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এটাও দোষের ছিল না। এই উদ্দেশ্যে উচ্চ পরিষদ গঠন করার রেওয়াজ সারা দুনিয়াতেই আছে তবে এটা বোঝা গেল যে এক নাযিমুদ্দিন-ফরমূলা ছাড়া আর কোনও ফরমূলায় দুই অফলের সংখ্যা-সাম্য ব্যতীত উচ্চ পরিষদের আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। তা যদি তাঁরা চাহিতেন, তবে প্রাদেশিক পরিষদেও দুই চেছারের ব্যবস্থা করিতেন। আমাদের প্রতিবেশী ভারতে এবং বন্ধু রাই আমেরিকায় অনেক অংগ-রাজ্যেই দুই চেছারের পরিষদ আছে।

এখন এই দূই শ্রেণীর উচ্চ পরিষদের মধ্যে প্রথমটির আলোচনা করা যাক আগে। বোঝা গেল অবাধ গণতয়ে পূর্ণ অবস্থার অভাবেই গোড়াতে উচ্চ পরিষদের প্রবর্তন হইয়াছিল। উচ্চ পরিষদ ছাড়া পার্লামেণ্টকে তখন সতাই রেকহীন মোটর ও লাগামহীন ঘোড়া মনে করা হইত। ধরিয়া লওয়া যাক, গণতয়ের বিকাশের প্রাথমিক হুরে এটার দরকার ছিল। নব-লব্ধ স্বাধীন ক্ষমতার অতি উৎসাহে ভুল করা অসম্ভব ছিল না। মাথার উপরে উচ্চ পরিষদের মত একটা প্রবীন মুরুন্বির না হয় তখন দরকার ছিল। কিন্ত আজও কি দরকার আছে? সব সভ্য দেশেই এর প্রচলন দেখিয়া মনে হইবে, বোধ হয় আজও দরকার আছে। কাজেই ব্যাপারটা একটু তলাইয়া দেখা দরকার।

দুই দিক হইতে এর বিচার করা যাইতে পারে। এক, কি ভাবে উচ্চ পরিষদ গঠিত হইবে? দুই, তার ক্ষমতা কত্টুকু থাকিবে? গঠন-পদ্ধতির কথাই আগে ধরা যাউক। এর আকার যে ছোট হইবে, এটা ধরিয়া লওয়া যায়। প্রশ্ন এই, এটা নির্বাচিত হইবে কি না? নির্বাচিত হইকে প্রতাক্ষ না পরোক্ষ ভোট হইবে? নির্বাচিত না হইয়া মনোনিত হইতে পারে। যথা: ইংলওে লর্ড সভা। ওতে নির্বাচন নাই। ওটা বংশানুক্ষিকও। রাজা যদি কাউকে লর্ড পদবি দেন, তবে তিনিও লর্ড সভার মেঘর হইবেন। নির্বাচিত উচ্চ পরিষদ যদি পরোক্ষ নির্বাচনে হয় তবে নিয় পরিষদ-সদক্ষদের ভোটে অথবা উভয়ের মুক্ত ভোটে হইতে পারে।

যদি প্রত্যক্ষ ভোটে হয়, তবে ভোটারদের ও প্রার্থীদের এলাকা সংকীর্ণ করিয়া তা করা যাইতে পারে। যেমন ধরুন, শুধু আয়কর-দাতারাই ভোটার হইবেন। আর বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ডাজার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, শিক্ষক প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরাই প্রার্থী হইতে পারিবেন।

তারপর ধরুন ক্ষমতার কথা। উচ্চ পরিষদের ক্ষমতা নিম্ন পরিষদের সমান থাকিতে পারে; কমও থাকিতে পারে। এমন ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে যে উচ্চ পরিষদ নিজেরা কোনও ট্যাক্স বসাইতে বা আইন করিতে পারিবে না। শুধু নিম্ন পরিষদের রচিত আইন বা বসানো ট্যাক্স ঠেকাইয়া পূর্ণবিবেচনার জন্ম নিম্ন পরিষদে ফেরত পাঠাইতে পারিবে।

ইংলণ্ডের লর্ড-সভার অনুকরণে মনোনীত উচ্চ পরিষদ আর কোনও प्राप्त नारे। ভবিষাতেও হইবে না এটা ধরিয়া নিলাম। বাকী থাকিল পরোফ বা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের উচ্চ পরিষদ। যদি আ**ইন পরিষদের** মেম্বরদের দারা পরোক্ষ নির্বাচনে উচ্চ পরিষদ হয়, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের দলের লোকই নির্বাচিত হইবেন। কারণ স্পষ্টতঃই তাঁরাই মেজরিটি। তাতে উচ্চ পরিষদ নিয় পরিষদের ছায়া হইবে মাতা। দৃশুতঃই এমন উচ্চ পরিষদের দরকার নাই। আর যদি তা সংকীর্ণ নির্বা-চক্ক-মণ্ডলীর দারা নির্বাচিত হয়, তবে সেটা হইবে আমের চেয়ে আটি বঙ করা। গোটা দেশবাসীর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাঙ্গে বাধ। দিবার ক্ষমতা দেশের এক অংশের বা এক শ্রেণীর হাতে তুলিয়া দেওয়া। ক্ষমতায় যদি তাঁরা নিম পরিষদের সমান হন, তবে কথায়-কথায় ডেড-লক হইবে। দেশের শাসনকার্য সাবলীল গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হুইবে না। আবশাকতার দিক দিয়াও এমন উচ্চ পরিষদের দরকার নাই। প্রথমতঃ, একই ব্যক্তি সব বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না। বর্ঞ এক ব্যাপারের বিশেষজ্ঞ লোক অন্ত ব্যাপারে একেবারে উদ্মি হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। বিতীয়তঃ বিশবজ্ঞদের উপদেশ ও সহযোগিতা সরকার সব সময়ই নিতে পারেন। তার জন্ম বিশেষজ্ঞদের আইন পরিযদের মেশ্বর হওয়ার দরকার নাই।

তারপর অভিকাশ ছাড়া অফ কোনও উপারে এন্ত-বান্তভার সাথে আইন পাশ করা আজকাল সন্তব নর। থোদ আইন পরিষদের ভিতরেই 'জনমত যাচাই এর জক্ম সাকু লেশন মোশন' আছে; সিলেন্ট কমিটি আছে; জেনারেল ডিসকাশন, রুথ-বাই-রুষ ডিসকাশন ও থার্ড রিডিংএর ব্যবস্থা আছে। বাইরে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদ-পত্রের আলোচনা-সমালোচনা আছে। সভা-সমিতির বন্ধৃতা-মঞ্চ আছে। এতসব আট-ঘাট পার হইয়া একটা বিল আইনে পরিণত হইতে এক সেশন পার হইয়া আরেক সেশনে চলিয়া যায়। এতে প্রায়শঃ বছর কাল কাটিয়া যায়। ফলে এন্ত-বান্ত আইন পাশ হওয়ার আশংকা আজকাল একরূপ নাই বলিলেই চলে। এর পরেও যদি কথনো এমন কোনও আইন হইয়াই যায়, তবে তাতে বাধা দেওয়ার জন্ম হাইকোর্ট-অপ্রিম কোর্টে রীটের ব্যবস্থা আছে। ভারতে ব্যাংক জাতীয়করণের আইনটিই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ব্যাপারে উচ্চ পরিষদ কাজে লাগে নাই। কিন্ত স্থপ্রিম কোর্ট কাজে লাগিয়াছে। ফলে, উচ্চ পরিষদ অনাবশ্যক প্রমাণিত হইয়াছে।

তারপর থাকিল ফেডারেল রাট্রে ছোট অংগ-রাজ্যের রক্ষা-কবচের কথা। এখানেও উচ্চ পরিষদ অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সব গণতান্ত্রিক দেশেই আজ দলীর রাজনীতি কায়েম হইয়াছে। মেম্বররা দলীর শৃষ্ণলা মানিয়া চলেন। পার্টি ওয়ারি ভোট দেন। প্রদেশ-ওয়ারি ভোট দেন না। পাকিস্তানেও তাই হইতে বাধা। এখানেও নিখিল-পাকিস্তান-ভিত্তিক অনেক পার্টি আছে। তাদের মেম্বররাও পার্টি-আনুগত্য অনুগারেই ভোট দিবেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান-ভিত্তিতে ভোট দিবেন না। কাজেই এখন আর এক অঞ্জের মেজরিটির ছারা অপর অঞ্জের উপর যুলুম হওয়ার আশ্বাকা নাই। তা ঠেকাইবার জগ্ত কাজেই উচ্চ পরিষদেরও আবশ্যকতা নাই।

তবু-যে দুনিরার সব দেশের পার্লামেন্টে উচ্চ পরিষদ দেখা যায়, সেটাকে ফ্যাশন বা অভ্যাস বলা যাইতে পারে। বিলাতের পার্লামেন্টকে মাদার-অব-পার্নামেন্টস-অব-দি ওরাচ্চ বলা হয়। গোড়াতেই ইংলতের হাউস- অব-লর্ডসের অনুকরণেই বিভিন্ন দেশে উচ্চ পরিষদের প্রবর্তন হইরাছিল।
সেটাই আজ অভ্যাসে পরিণত হইরাছে। কিন্ত ইংলণ্ডে কোনও লিখিত কনস্টিটটান না থাকায় কমল সভা আইন করিয়া লর্ড সভার ক্ষমতা দিনের-পর-দিন কাড়িয়া লইতেছে। লিখিত শাসনতন্তের দেশে একাজ সহজ হইবে না। শুধু জটিলতা বাড়িবে। ফেডারেল স্টেটে ছোট-ছোট অংগ-রাজ্যের স্বার্থ-রক্ষাই বর্তমানে উচ্চ পরিষদ রাখার একমাত্র যুক্তি। শাসনতন্তে ফেডারেশন ও অংগ-রাজ্যের অধিকারের সীমানির্দেশ করিয়া আদালতকে সে সীমারক্ষার ক্ষমতা দিলেই এই সমস্যার উচ্চ পরিষদের চেয়ে ভাল সমাধান হইবে। এই সব কারণে পাকিস্তানে উচ্চ পরিষদের দরকার নাই। এর পরেও যদি উচ্চ পরিষদ করা হয়, তবে সেটা হইবে বিনা-কাজে সাদা হাতী পোষা মাত্র। পাকিস্তানের মত গরিব রাষ্ট্রে সে বিলাসিতা না থাকাই ভাল।

## (১২ ' পাকিস্তানী জাতীয়ভাবাদ

প্রেসিভেট ইয়াহিয়া তাঁর লিগ্যাল ফেনওয়ার্কে পাকিন্তান রাট্রের
নাম, প্রিয়েশ্বল, িরেকটিভ প্রিলিপলস ও ইসলামী বিধান সম্পর্কে '৫৬
সালের শাসনতন্ত্র ও '৬২ সালের (সংশোধিত) শাসনতন্ত্রের বিধান সমূহ
গণ-পরিষদের জন্ম বাধ্যতামূলক করিয়া অন্ততঃ একটি ব্যাপারে পাকিন্তান
রাষ্ট্রের ক্ষতি করিয়াছেন। এইসব বিধান পাকিন্তানী নেশন গঠনে
বাধা স্টেই করিয়াছে। পাকিন্তান রাষ্ট্রের স্বায়িছের দিক হইতে পাকিন্তানী
নেশনের ব্যাপারটা তরুতয় স্বদূর প্রসারী প্রন্ন। এমন ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট
ইয়াহিরার পক্ষে '৫৬ সাল ও '৬২ সালের শাসনতন্তের অনুসরণ করা
উচিৎ ছিল না। '৬২ সালের শাসনতন্ত্র বাজির দান; গণ-প্রতিনিধিদের
বারা য়িত নয়। '৫৬ শাসনতন্ত্রের আইন-গত বুনিয়াদ ছিল বটে, কিন্ত
ওটা প্রকৃত অর্থে প্রন্তাবিত '৭০ সালের রচিত শাসনতন্ত্রের মত গণতান্ত্রিক
প্রদার রচিত হয় নাই। সার্বজনীন ভোটের প্রতাক্ষ নির্বাচিত তিন শ
তেরজন প্রতিনিধির গণ-পরিষদে এবারই প্রথম পাকিন্তানের শাসনতন্ত্র রচিত

হইতেছে। এই শাসনতম পাকিন্তানী নেশনহডের বুনিয়াদে রচিত না হওরা শুবই পরিতাপের বিষয় হইবে।

পাকিন্তান একটি নেশন-স্টেট, জাতি-রাষ্ট্র। জাতি-রাষ্ট্রের অধিবাসীরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নিবিশেষে যার-তার রাষ্ট্রের রাষীয় জাতি, নেশন। এই हिमार्य धर्म-वर्ग-निर्विष्णस्य भाकिखारनत्र मय वाभिना नहेत्राहे भाकिखानी নেশন । এটা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের পরলা সবক। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক बाक्नोि जिविन बी गातन ना । जाता वर्णन, मृथु मुमलमानत्तरत लहेबाहे পা**কিন্তানী জা**তি গঠিত। পাকিন্তান 'মুসলিম জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা তাঁদের ভূল। 'মুসলিম জাতি' নামে কোনও রাষ্ট্রীয় জাতি वा तमन हरेए भारत ना। भाकिछात्नत प्रव वाभिमातारे यि गुप्रम्यान হইত, তবু তাদের 'মুসলিম জাতি' বলা যাইত না। কারণ নেশন হইতে গেলেই একটি রাষ্ট্র লাগে। রাষ্ট্র হইতে গেলেই একটি ভূখণ্ড বা টেরিটরি লাগে। সেই টেরিটরির নাম অনুসারেই রাষ্ট্রীয় জাতির নামকরণ করা হয়। ধর্মের ভিত্তিতে কোনও নেশন হয় না। ধর্মের নামানুসারে রাষ্ট্রেরও नाम হয় ना। काष्क्र निगत्तव नाम হয় ना। এটা বার্যতঃ অসন্তব। কারণ দুনিরার ষাট কোটি মুসলমান আছে। তারা প্রায় বিশটী মুসলিম-প্রধান দেশের শাসক। তাদের একটাও 'মুসলিম রাট্র' বা 'ইসলামী রাট্র' নামে পরিটিত নর। অধিবাসীরাও 'মুসলিম নেশন নামে নিজ দেশে বা জাতি-সংঘে স্বীকৃতি নয়। ধর্মের নিক দিরা এই যাট কোটি মুসলমানই এক জাতি। কিন্তু সে জাতির নাম নেশন বা কওম নয়। সে জাতির নান 'মিলত'। দুনিয়ার সব মুসলমান এক মিলতের অন্তভু'ক হইয়াও রাষ্ট্রার জাতি বা নেশন হিসাবে পৃথক, স্বতম্ব এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভিন্ন স্বার্থের অধিকারী। কারণ তাদের টেরিটরি ও নাগরিক সীমাবদ্ধ। সে অধিকার লইয়া তাদের মধ্যে বিরোধ ও গোলাওলিও হুইরা থাকে। টেরিটরিয়াল নামেই তাদের নেশন গঠিত। ত'দের সাশনালিবম ও টেরিটরির চতুঃসীমা এক ও অভিন।

ভারপর অবিভক্ত ভারতে মুসলিন-অমুসলিম মিলিয়া এক নেশন হইতে পারি নাই বলিয়া পাকিন্তনেও পারিব না, একথাও ঠিক নর। অখও

ভারতে যা পারি নাই, পাকিস্তানে ত। পারিব বলিয়াই দেশ ভাগ করিয়া পাকিন্তান বানাইয়াছি। এটাই পাকিন্তান ও অখণ্ড ভারতের মৌলিক ও বুনিয়াদী পার্থক্য। অথও ভারতে হিন্দু মেজরিটি। পাকিস্তানে মুসলিম মেজরিটি। গণতম্বে মেজরিটির শাসন। মুসলমানরাও হিন্দুদের মতই গণতম্বে বিশাসী। কিন্তু গণতাম্বিক অখণ্ড ভারতে হিন্দু মেজরিটির শাসনে আনরা মুসলমানরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই। আমাদের বিচারে হিন্দুর। ধর্নীয় ব্যাপারে সংকীর্ণ ও সামাজিক ব্যাপারে অনুদার। আমাদের বিবেচনায় এই সংকীর্ণতা ও অনুদারতার দরুন হাজার বছর এক দেশে বাস করিয়াও আমরা এক সমাজ, স্মৃতরাং এক জ্বাতি হইতে भाति नारे। এই कातरा এদের মেজরিটি শাসনে মুসলমানদের সাংস্কৃ-তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্লুগ্ন হইবে, এই আশংকা মুসলগানদের ভিত্তিহীন ছিল না। তাই মুসলিম ভারতের নেতা কারেদে-আযম হিন্দু নেতাদেরে বলিলেনঃ 'চল, ভারতভূমিতে একটির বদলে দুইটি রাষ্ট্র করি। একটিতে তোমরা শাসন কর, আরেকটিতে আমরা করি। চল, আমরা প্রতিযোগিতা করি, কে কত উদার. কে কেমন গণত **স্ত্রী**, কে কি রকম জাতীয়তাবাদী। এরই নাম পাকিন্তান দাবি। কায়দে-আষম সারাজীবন এই একই গণতান্ত্রিক জাতীয়তার কথা বলিয়াছেন। পাকিস্তান গণ-পরিষদের উদ্বোধনী বক্তৃতায়ও তিনি সেই কথাই বলিয়াছেন। এই কথাটাই তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের শেষ বাণী লাস্ট টেস্টামেন্ট, ভটাই পাকিস্তানী জাতীয়তার মূলসূত্র। নেশন-কেটট হিসাবে উহাই পাকিন্তানের বুনিয়াদ। এই মূলসূত্র অনুসারে ধর্ম-বর্ণ-জাতী গোট্ট-নিবিশেষে পাকিতানের সকল অধিবাসী হইবে পাকিন্তানী জাতির মেম্বর। পাকি ভানে ধর্মে-বর্ণে, উচ্চে নীচে, শরিফে রযিলে, কালার-ধলার কোনও ভেদাভেদ, কোনও অসাম্য থাকিবে পাকিন্তান হইবে সাম্যের রাষ্ট্র। জনগণ হইবে এর মালিক। জনগণের **मकल्ल ও প্রত্যেকে হইবে পাকিস্তানের সভারেন** রি সমান অং**শীদার।** এই সাম্যের দিক হইতে পাকিস্তান হইবে ভারতের চেয়ে ত নিশ্চরই पनियात्र भव ताष्ट्रे दर्शेष्ठहे एवं । अभन ताष्ट्रेरक भकल भाकियानी अस्त

দিয়া ভালবাসিবে। এর নাগরিকতায় গৌরববাধ করিবে। এমন নাগরিকতা কেউ হারাইতে চাহিবে না। প্রাণের বিনিময়ে তা রক্ষা করিবে। এখানে ধর্মে ধর্মে কোন বিরোধ থাকিবে না। সম্প্রদায়ে কোন সংঘাত হইবে না। সকল ধর্মবিশ্বাসই হইবে এখানে নিরাপদ। এমনি করিয়া পাকিস্তান হইবে আদর্শ রাই। পাকিস্তানী নেশন হইবে আদর্শ জাতি। পাকিস্তানে এটা করিবার ক্ষমতা আমাদের — মুসলমানদের হাতে। কারণ আমরা এখানে মেজরিটি। অখও ভারতে এটা আমরা করিতে পারিতাম না। কারণ সেখানে ছিলাম আমরা মাইনরিটি।

ষিতীয়তঃ, পাকিস্তানে আগরা মুসলমানরা পৃথক নেশন থাকিলে এখানকার অমুসলমান মাইনরিটিরাও থাকিবে পৃথক-পৃথক নেশন। তাতে পাকিস্তান স্থসংবদ্ধ এক-নেশন-স্টেট থাকিবে না। হইবে অসংবদ্ধ মালটি নেশন-স্টেট। জাতিসংঘেব মানবাধিকার নীতি বলে তারা আত্মানিরন্থণ অধিকার, এমন কি পাকিস্তানের মধ্যে তাদের 'ক্যাশনাল হোমল্যাও' দাবি করিতে পারিবে। এতে কি পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক বিরোধীদের লীলাভূমি হইয়া উঠিবে না? পাকিস্তানী নেশনের অংশীদার হইতে না পারিলে মাইনরিটিরা কি স্বাভাবিকভাবেই অক্স দেশীয় ধর্মশ্রাতাদের সহিত রাজনৈতিক মিতালি পাতিবার আশকারা পাইবে না? পাকিস্তান রাইের অহিতকামীরা, বিশেষতঃ ভারতের সাম্প্রদারিকতাবাদী রাই-নেতারা, সে পরিশ্বিতির স্থযোগ গ্রহণ করিবেন না?

ত্তীয়তঃ, ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানে যদি বহু নেশন থাকিতে পারে, তবে রেশিয়াল ও ভাষা ভিত্তিক বহু নেশনও থাকিতে পারে। বস্ততঃ 'মুসলিম জাতীয়তা'র দাবিদার পাবিস্তানের রাষ্ট্র-নেতারা রেশিয়াল ও লিংগুইস্টিক ক্যাশনালিষমের দাবিকে উন্থানী নিতেছেন ও জোরদার ক্ষিতেছেন। বা গালী-সিদ্ধী-পাঠান-পাঞ্জাবী-বেলুচী জাতীয়তার দাবি উঠিতেছে। মুসলিম-হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের প্রতিকিয়ায়। ফলে মুসলিম জাতীয়তাবাদের মতই বাংগালী-সিদ্ধী-পাঠান পাঞ্জাবী জাতীয়তাবাদেও পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের প্রতিবন্ধকতা করিতেছে।

অথচ উভয়পক্ষের কথাতেই আংশিক সভ্য নিহিত রহিয়াছে।

একদিকে পাকিস্তানের বিপুল মেজ্রিটি মুসলমান। তাদের ধর্ম ইসলাম। ইসলামী মূল্য-বোধ তাদের জীবনাদর্শের মাপকাঠি। সকলে সব সময়ে দৈনন্দিন জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক কাজে সে মূল্য-বোধ প্রয়োগ করিতে পারি আর না পারি, ওটা আমাদের ধার্মিক ও কৃষ্টিক জীবনাদর্শ ও মূলনীতি। সে আদর্শ রূপায়ণের ও নীতি পালনের কোনরূপ শাসনতাছিক ও শাসনযাছিক প্রতিবদ্ধকতাই আমরা বরদাশত করিব না। এ সবই ঠিক। বস্ততঃ ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ও কৃষ্টিক স্বকীয়তার পূর্ণ বিকাশ লাভে কোনো রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিদ্ব স্বষ্টি করিতে কেউ না পারে, পাকিস্তান স্ক্টির অক্সতম প্রধান উদ্দেশ্য তাই।

অঙ্গদিকে পাকিন্তানের অধিবাসীরা রেশিয়ালি বিভিন্ন জাতে বিভক্ত। ভাষা-সাহিত্যে ও কৃষ্টি-শিল্পে তারা স্বতম। এই রেশিয়াল জাত হিসাবে তারা বাংগালী, সিদ্ধী, পাঠান, পাঞ্জাবী, বেলুচ নামে বিভক্ত। এই রেশিরাল ঐতিহে ও স্বাতয়ো তারা লক্ষিত নয়। বরঞ আরব, তুর্কী, **ইরানীর মতই গবিত। কিন্তু** পাকিস্তানে এরা 'ক্যাশনালিটি' মাত্র। কেউই নেশন নয়। তারা সবাই পাকিস্থান নেশনের অন্তর্ভুক্ত। এই হিসাবে রেশিয়াল স্বাতম্ভার বিচারে পাকিন্তান 'মালটি-নেশন' স্টেট নয়, 'মালট-সাশনালিটি' স্টেট। দুনিয়ার অধিকাংশ নেশন-স্টেটই গোড়াতে 'মাণ্টি-ক্সাশনালিটি' স্টেট ছিল। দীর্ঘদিন একই গণতাম্বিক শাসনাধীনে **থাকিয়া তারা আজ্র এমন ভাবে এক নেশনে** পরিণত হইয়াছে যে গোড়ার সে স্বাতরা ও পার্থক্য আন্ধ খুঁ জিয়া বাহির করিতে হয়। শুধু মাকিনী জাতিই **নর, ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী জাতিও গোড়াতে বিভিন্ন রেশিয়াল জাতের** সমন্বরে গঠিত হইরাছিল। শুধু মার্কিন গুলুকেই ইংলিশ, আইরিশ, ফরাসী, बार्मान बाजिनमृत्दत्र नमचत्र दत्र नारे, त्थान रेश्तब बाजिय वश्लानन माक्रमण ও नर्भानरम्त्र भिद्यत्न गठिष्ठ दहेशारह। ब्लगाः किण, हिस्टेनम, ঞানিয়ানস, অস্ট্রিয়ানস লইরা জার্মান জাতি গঠিত হইয়াছে। গণতা ত্রিক সাম্যের দেশ পাকিস্তানেও আমরা একদিন পাকিস্তানী নেশনে সংগঠিত ও পঞ্জিত হইতে পাপ্পিব। এটা তবেই সম্ভব যদি আমরা রাষ্ট্রীয় সামাজিক

আথিক ও কৃষ্টিক সমস্যা না বাড়াই। যদি বর্তমান সমস্যাগুলির অষ্ঠু সমাধান করি। যদি আমাদের ভৌগোলিক আঞ্চলিকতাকে রাজনৈতিক কৌশলে ডিংগাইতে পারি। যদি সমস্ত প্রদেশ অঞ্জল, সকল ভাষা-কৃষ্টি এবং সমুদর শিল্প সাহিত্যকে ইউনি-কালার করিবার জন্ম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার না করি। যদি আমরা পাকিস্তানকে হাজার ফুলের স্কলবাগিচা বানাই।

এখানেই আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের ভূলে আমাদের লেখকসাহিত্যিক-চিন্তানায়করা জাতিকে দুই বিপরীত দিক হইতে টানিতেছেন।
"একদল পাকিন্তানীদেরে মক্কা-মদিনা-দামেশ ক বাগদাদের দিকে টানিতেছেন। আরেক দল মস্কো পিকিং কলিকাতা-শান্তিনিকেতনের দিকে
টানিতেছেন। পাকিন্তানের দিকে কেউ টানিতেছেন না। পাকিন্তানের
ক্রহ তাঁরা সবাই পাকিন্তানের বাইরে তালাশ করিতেছেন। পাকিন্তানের
ভিতরে সে কহের সন্ধান কেউ করিতেছেন না। 'উদু'-ফারসীতে' 'মাদেরেওতন' বলা গেলেও বাংলায় দেশ জননী বলা যাইবে না': এক দল
বলিতেছেন ধর্মের দোহাই দিয়া। 'দেশকে যদি 'মা' বলা নাই বার,
তবে চণ্ডীকেই 'মা' বলিব': বলিতেছেন আরেক দল রেশিয়াল ঐতিহ্যের
দোহাই দিরা। একটা আরেকটার প্রতিবাদ, প্রতিধ্বনি। দুইটাই ব্যক্তির
মত। জাতির মত নর একটাও। এসব ব্যক্তিগত বাদানুবাদ ও ক্লটিঅভিক্লচির গলার জাের খতম হইবে না যতদিন অবাধ গণতন্ত্ব প্রতিষ্ঠার
মাধ্যমে জন-মতের বাদশাহি প্রতিষ্ঠিত না হইবে।

মুসলিম মেজরিটিব দেশে গণতন্ত্রই ইসলাম বাঁচাইয়া রাখিবে। নেতাদের চেষ্টায় শাসনতন্ত্রে বিধান করিয়া ইসলাম রক্ষা করা যাইবে না। পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিপদই আসলে ইসলামের বিপদ।

নিরংকুশ গণত রুই পাকিন্তান বাঁচাইরা রাখিবে। পাকিন্তানের ইইঅনিটই আমাদের বিচার্য। কারণ মানুষ এটা করিতে পারে। ইসলাম
আল্লার-দেওয়া ধর্ম। মানুষ তার অনিট বা ধ্বংস সাধন করিতে
পারে লা। কিন্ত পাকিন্তান মানুষের তৈরারী রাই। মানুষ এটার
অনিট করিতে, এমন কি, এর ধ্বংস সাধনও করিতে পারে। পাকিন্তান

স্ষ্টির আগেও ইসলাম ছিল। খোদা-না-খান্তা, পাকিন্তানের যদি কোনও অশৃভ পরি।তি ঘটে, তবে তার পরেও ইসলাম থাকিবে। সে অবস্থায় ইসলামের 4িছু হইবে না; কিন্ত পাকিন্তানী মুসলমানদের বরাতে দুঃখ আছে। তবু যে আমরা পাকিস্তান বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টার বদলে ইসলাম বাঁচাইয়া রাখিবার চেটা করিতেছি, এ সবই আমাদের রাজনৈতিক চিন্তার অপরিচ্ছরতার লক্ষণ। পাকিস্তানে বসিয়া পা**কিন্তানী** জাতীয়তাবাদ না বোঝা তারই প্রমাণ। যতদিন এই অপরিচ্ছয়তা না ঘুচিবে, ততদিন গণতন্ত্রের নামে 'কন্ট্রোল্ড্', 'ব্যাসিক' ও 'গাইডেড' ডেমোক্র্যাসির কথা এবং জাতীয় পরিচিতির নামে 'মুসলিম জাতি' 'বা গালী জাতি' 'সিদ্ধী জাতি'র কথা শুনিতে হইবেই। **চিন্তার** এই অপরিচ্ছন্নতা দূর হইবে নিরংকুশ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়। তেমন গণতন্ত্র প্রতিষ্টিত হইতে পারে সার্বজনীন প্রত্যক্ষ নির্বাচনে সার্বভৌম পার্লামেন্ট গঠনে। সে গণতন্ত্রকে কোনও বিশেষ বিধানেই সংকৃচিত করা চলিবে না। নিরংকুশ অসংকৃতিত সার্বজনীন গণতাদ্রিক নির্বাচন হইতে পারে শুধুমাত্র ধর্ম-বর্ণ নিবিশেষে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। পাকিস্তানের নিরাপত্তাও নিহিত রহিয়াছে সেইখানেই।

## শেষ কথা

আমার কথা প্রায় শেষ। যা-কিছু বলিয়াছি, তাতে পাকিস্তানের জাতীয় সমস্যাওলির দিকে যদি নেহরদের তীল্ম দৃষ্টি ও সচেতন মন আকর্ষণ করিতে পারিয়া থাকি, তবে আমার কাজও প্রায় শেষ।

গত তেইশ বছরে নেতারা এ সমস্যাওলির স্বর্ছ, সমাধান করিতে পারেন নাই। কাজেই প্রেসিডেট ইয়াহিয়াও পারেন নাই। এতে বিশ্বরের কিছু নাই। সমাধানের বদলে প্রেসিডেট ইয়াহিয়া কতকণ্ডলি মিটানো ব্যাপার আবার তাজা করিয়াছেন। এতেও আশ্চর্যের কিছু নাই। নেতারা নিজেরাই এসব লইয়া গিরো দেওয়া ও গিরো খুলার কাজ বছবার করিয়াছেন। প্রেসিডেট ইয়াহিয়াই বলুন, আর সাবেক প্রেসিডেট আইউবই বলুন, পলিটিশিয়ানদের মতই তাঁরাও দেশের

ইন্টেলিজেনশিয়ারই অংশ। অতএব তাঁরাও আমাদের জাতীর রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার আকারেরই প্রতিবিশ্ব।

এ সবের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইরাহিয়ার বিশেষত্ব এই যে তিনি আইউবের কাড়িয়া-নেওয়া গণতয় র্দেশবাসীকে আবার ফিরাইয়া দিতেছেন।
এটাই আজ পাকিস্তানী রাজনীতির সব চেয়ে বড় কথা। এই কথারও
ক্ষশরতম দিক এই যে তিনি জনগণের স্তরে দেশের শাসনতয় রচনার
ক্ষবোগ করিয়া দিয়াছেন। এটাই নেতাদের মহা পরীক্ষা। এ পরীক্ষায়
পাশ করিতেই হইবে। কোনও অজুহাতেই এ পরীক্ষায় ফেল করা
চলিবে না। গণ-পরিষদের সার্বভৌমত্বের অভাবে শাসনতয় রচনা
করিতে পারিলাম না বলাও যা, উঠানের দোবে ভাল নাচিতে
পারিলাম না বলাও তাই। ও-কথা বলা না গেলে, এ কথাও বলা
চলিবে না।

গণতন্ত্রই জনগণের সার্বভৌমত্ব দিরা থাকে। গণতন্ত্রহীন পরিবেশে জনগণের সার্বভৌমত্ব থাকে না। জনগণের সার্বভৌমত্ব না থাকিলে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও সার্বভৌমত্ব থাকিতে পারে না। গণতন্ত্র প্রতিগ্রাই জনগণের সার্বভৌমত্ব আসিবে। জনগণের সার্বভৌমত্বই তাদের নির্বাচিত পার্লামেন্টকে সার্বভৌমত্ব দিবে। অতএব আগে গণতন্ত্র। তারপরে সার্বভৌমত্ব।

প্রেসিডেট ইয়াহিয়ার-দেওয়া লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের অনেক ফ্রাট আছে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। এই ফ্রাটপূর্ণ ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে দিয়াই জনগণের নির্বাচিত সরকারের হাতে রাট্র ক্রমতা হস্তান্তরিত হইতে পারে। এটাই বড় কথা। নির্বাচিত পার্লামেন্ট ও প্রতিনিধিয়-মূলক সরকারের হাতে ক্রমতা আসিলে তাঁদের সার্বভৌমন্ব চ্যালেঞ্জ করিবার কেউ থাকিবেন না। তখন সেই সার্বভৌম পার্লামেন্টে ফ্রেমওয়ার্ক ও তজ্ঞনিত শাসনতান্তিক দোবক্রট সবই সংশোধনকরা যাইবে। এইভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্ট ও প্রতিনিধিয় মূলক সরকারের রাজনৈতিক মূক্তি ঘটলে তাঁদের 'মনিব' মে জনগণ, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূক্তিও আপনিই সাধিত হইবে। বে নির্বাচিত পার্লামেন্ট ও প্রতি-

নিধিত্বমূলক সরকার সেহনতী জনতার অর্থনৈতিক মৃতি আনিবেন না, জনগণ ব্যালট-বাজের বিপ্লবের মাধ্যমে তাঁদের অপসারণ ঘটাইবে। অক্ত কোনও প্রকারের বিপ্লব দরকারই হইবে না।

কিছ একাজে নেতাদের খুব সাবধান হইতে হইবে। দুই শ বছরের গোলামি শুধু আমাদের ভাতের দৈশ্রই ঘটায় নাই, ভাবের দৈশ্রও ঘটাইরাছে। অভাব আমাদের চতুদিকে। কোন্টা ফেলিয়া কোন্টা আগে মিটাইব ? গরিবের সংসার আমাদের। এমন দিক্লান্তি স্বাভাবিক। কিছ নেতৃদের পরীক্ষাও এইখানেই। দিকলান্তিতে পথল্রই হইলে চিনিবে না। আগে-পরের বিচার-বৃদ্ধি হারাইলে সব ভঙুল হইয়া ঘাইবে। অনেক নেতা ইতিমধ্যে এই ভূলই করিতে শুক করিয়াছেন। এক দল বলিতেছেন: 'আগে পরিষদের সার্বভৌমন্থ চাই।' এঁদের জবাব আগেই দিয়াছি। অপর দুইটি দলের একদল এক প্রান্ত হইতে বলিতেছেন: 'ভাতের আগে ধর্ম চাই; দুনিয়ার আগে দিন চাই।' অপর প্রান্ত হইতে আরেক দল বলিতেছেন: 'ভোটের আগে ভাত চাই।' দুই দলের উদেশ্যই সাধু। ধর্মই যদি না থাকিল, আআই যদি মরিয়া গেল, দুনিয়ারী স্থ্য সম্পদ দিয়া তবে কি করিব? অপর পক্ষে থোরাকির অভাবে যদি রাষ্ট্রের মনিব জনগণই মারা গেল, তবে এই ফাকা গণতন্ত্র কার কাজে লাগিবে?

কিন্ত প্রশ্ন এই : ধর্মই হউক, আর ভাতই হউক, আমরা চাহিতেছি কার কাছে ? গোলামের ধর্ম, আর ভিক্ষার চাউলই কি আনাদের কামা ? কথনই না। ভোটের অভাব হইলেই যদি ভাত আসিত, তবে ভোটাধিকারহীন আইউব শাহির দশ বছরে আমাদের পাক্ষর ভাতে ভাসিরা যাইত। আর আযাদিহীন ধর্ম সাধনাই যদি আমাদের কামা হইত, তবে ইংরাজ শাসিত ভারত দারুল-হর্ব হইত না, দারুল-ইসলাম হইত। আগে গণতম্ব কায়েম হউক। আমরা নিজ হাতে গরিবের খানা পাকাইব। পেট ভরিরা খাইরা স্বন্ধ দেহে শান্ত মনে ধর্ম-কাজ করিব। অতএব আগে চাই গণতম।

নেতারা বুরুন, মার্শাল ল অথরিট হিসাবে প্রেসিডেই ইরাহিরার বা

কর্তব্য ছিল, তা তিনি করিয়াছেন। এখন নির্বাচিত পরিষদের, স্থতরাং নেতাদের, কর্তব্য শাসনতম্ব রচনা করা। অনুমোদনের প্রশ্ন লইয়া তাঁদের মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। তাঁরা জনগণের গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতম্ব রচনা করন। প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার উহা গ্রহণযোগ্য হইবেই। জনগণের অনুমোদিত শাসনতম্ব প্রেসিডেণ্ট অনুমোদন করিতে বাধ্য হইবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে গণতদ্বের চাবি-কাঠি এখন আর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার হাতে নাই। এটা এখন নেতাদের, তথা নির্বাচিত পরিষদের হাতে। জনগণের গ্রহণযোগ্য শাসনতত্ব রচনার মধ্যেই সে গোপন চাবি-কাঠি নিহিত। এ দায়িত্ব মামুলি গণতাদ্বিক দায়িত্ব নয়। কারণ গাকিস্তান মামুলি ফেডারেল রাট্র নয়। ভৌগোলিক বিছিয়তাই এটাকে করিয়াছে অসাধারণ। পাকিস্তান একটা, কিন্তু তাঁর পাকত্বলী দুইটা। দুই রিজিওনের ফার্টিয়ার এক না হওয়ায় তাদের ইন্টিরিয়ারও কাজেই এক না। ইন্টিরিয়ার দুইটা হওয়ায় দুই পাক্ত্বলীর মুখও দুইটা। এই দুই মুখেই দুই পাকত্বলী ভরিতে হইবে। ইসলামী ভাত্ত জাতীয় ঐক্য ও 'স্ট্রং সেন্টাব' কোনও যুক্তিতেই এক পেট ভূখা রাখা চলিবে না। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র এই সমস্যার সমাধান থাকিতে হইবে।

দেশকে এমন শাসনতম্ব নিতে পারে শুধু সার্বভৌম জনগণই, এটা ঠিক। কিন্ত এটাও তেমনি তিক যে সার্বভৌমত্ব বাইরের কারও দেওরা-নেওরার ব্যাপার নর। ব্যক্তির যেমন আত্ম-মর্যাদা বোধ, জাতির তেমনি সার্বভৌমত্ব। উভরটাই নিজের কাছে। ব্যক্তির আত্ম মর্যাদার যা ডিগনিটি, জাতির সার্বভৌমত্বের তাই ন্যাজেনিট। ভক্তের কিরণের মতই ওরা স্ব-প্রকাশ।

পাঞ্চিন্তানের নেতাদের এই ডিগনিটি ও পাঞ্চিন্তানী জনগণের এই ম্যাজেনিট ভরতের কিরণের মতই আত্ম শক্তিতে প্রকট হউক, পাকিন্তানের জীবনে অমাকজার পুনশ্চ আর কোনও দিন না ঘটুক, এই যুনাজাত করিয়া এই পুনশ্চ লেখা শেষ বারের মত শেষ করিলাম। আলাহ্ প্রকিন্তানের হেফাবত করুন। আমিন, স্থা অংকিন।

## तशा व्यक्षराश्च

## স্বাধীন সাৰ্বভৌম বাংলাদেশ

# উপাধ্যায় এক প্রথম জাতীয় সাধারণ নির্বাচন

## (১) 'পুনদ্চে'র অবসান

খোদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাকে আর 'পুনন্চ' লিখিতে হইল না। মেহেরবান আলা আমার মুনাজাত কবুল করিয়াছেন। আবার 'পুনন্চ' লেখার দায়িত্ব হইতে আমাকে রেহাই দিয়াছেন। সে উদ্দেশ্যে সর্বশক্তিমান আলা আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে নয়া যমানার স্ফুচনা করিয়াছেন। ফলে আমিও এবার 'পুনন্চের' বদলে 'নয়া অধ্যায়' লিখিবার স্থযোগ পাইয়াছি। আমার ইছ্ছা আমাদের জাতীয় জীবনের এই নয়া অধ্যায়টি আমার বই এর এক অধ্যায়েই শেষ হউক। এটা করিতে গিয়া দেখিলাম, যত সংক্ষেপই করি, অধ্যায়টি খুব বেশী বড় হইয়া যায়। পাঠকের স্থবিধার খাতিরে, এবং বইটির সোইবের জন্মও, অধ্যায়টি একাধিক ভাগে ভাগ করা দরকার।

এ অবস্থায় আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করিয়া এই অধ্যায়ের ভাশগুলির নামকরণ করিলাম 'উপাধ্যায়' (উপ + অধ্যায়) । ইদানিং 'উপ' শব্দটা আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে। 'জন' মানে এখানে 'বিদম্ম জন'। 'উপ' শব্দটার প্রচুর ব্যন্হার আগেও ছিল। বেমন, 'উপকার', 'উপদংশ', 'উপদেশ', 'উপপতি', 'উপপত্মী', 'উপবাস', 'উপমা', 'উপস্কু', 'উপসর্গ', উপসংহার', 'উপহার' ও 'উপহাস'। আরও অনেক আছে। মাত্র এক ডজনের উল্লেখ করিলাম। কিছ আমাদের বিদ্যা মনীষীরা সম্প্রতি 'উপ শব্দটার প্রতি বে আসন্ধি দেখাইতেছেন, তাতে 'উপপত্তি' ও 'উপপত্মীর' দিকেই পক্ষপাতিষ্ব দেখান হইতেছে। ফলে 'উপাচার্যা', 'উপরাষ্ট্রপতি' 'উপক্মিটি',

উপকর্মাধ্যক্ষ', 'উপমহাধ্যক্ষ' ইত্যাদির প্রচুর ব্যবহার চলিতেছে। আমি এই অ্যোগ গ্রহণ করিলাম। 'উপাধ্যায়ের' ভিন্ন অর্থ আছে, এই বৃক্তিতে বিদম মনীষীরা আমার এই নামকরণে আপত্তি করিতে পারিবেন না। তাঁদের আবিষ্কৃত 'উপরাষ্ট্রপতির' 'উপ' বিশেষণাট 'রাষ্ট্র' ও 'পতি' উভয়টার গুণবাচক হইতে পারে, এমন বিল্লান্তির বুঁকিই যখন তাঁরা লইয়াছেন, তখন 'উপাধ্যায়ের' বিল্লান্তির বুঁকিতে তাঁদের আপত্তি হওয়া উচিং নয়।

গত সংস্করণের 'শেষ কথা' অনুচ্ছেদে আমি লিখিয়াছিলাম ঃ 'পাকিস্তানের নেতাদের এই ডিগ নিটিও পাকিস্তানী জনগণের এই ম্যাজে স্টি স্থক্ষের কিরণের মতই আত্মশজিতে প্রকট হউক, পাকিস্তানের জীবনে অমাবস্থায় 'পুনন্দ' আর কোনও দিন না ঘটুক, এই মুনাজাত করিয়া এই 'পুরুক্ত' লেখা শেষবারের মত শেষ করিলাম।'

কথাগুলি লিখিয়াছিলাম ১৯৫৮ সালের নির্বাচনের প্রাকালে। ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতাদের অনেকেই এল্ এফ. ও-র দক্ষণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবেন কি না, ভাবিতেছিলেন। তাঁদের মতে এল্ এফ্ ও. নির্বাচিত পরিষদের সার্বভৌমত্ব হরণ করিয়াছে। কাজেই ঐ ক্ষমতাহীন পরিষদে নির্বাচিত হইয়া জনগলের দাবি-মত এবং তাঁদের পার্টি মেনিফেস্টো মত শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করা যাইবে না।

# (২) আওরানী নেভূবের দূরণশিতা

তাঁদের বৃক্তি অসার ছিল না। কিছ প্রশ্নটার আরেকটা দিক ছিল।
সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনে এল্ এফ, ও-র কোনও
প্রভাব ছিল না। এল্ এফ্ ও-র প্রভাব শুরু হইত নির্বাচনের পরে,
পরিবদের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর। কাজেই আমি দৈনিক সংবাদপত্তর
ইংরাজী ও বাংলা উভর ভাষার ঘন-ঘন প্রবদ্ধ লিখিরা এই তন্তর্কটার
দিকে নেতাদের দৃষ্ট আকর্ষণ করিয়া তাঁদেরে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়ার
উপদেশ দিরাছিলাং। তার পক্ষে অনেক বৃক্তি-তর্কও পেশ করিয়াছিলাম।

#### নয়া অধ্যায়

বিদিয়াছিলাম, আমাদের রাজনৈতিক জীবনে অমাবতার 'পুনশ্চ' ঠেকাই বার উহাই একমাত্র পথ।

জনপ্রিয় পার্ট সমূহের মধ্যে কার্যাতঃ একমাত্র আওয়ামী লীগই 'ছয় দফার' ভিত্তিতে সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। জনগণ তাদের অন্তরের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছিল। তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সার্বভৌমন্বের সামনে সামরিক প্রেসিডেন্টের এল এফ্ ও. ঝড়ের মুখে তৃণখণ্ডের মত উড়িয়া গিয়াছিল। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে আরেকবার 'পুনশ্চ' লেখার দায় হইতে বাঁচিয়া গেলাম। আমাদের রাজনৈতিক জীবনে, স্থতরাং 'আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছরে', একটি নৃতন অধ্যায় সংযোজিত হইল। আমাদের রাজনৈতিক জীবনের এই নয়া অধ্যায়ে কালে নিশ্চয়ই আরও নতুন-নতুন অধ্যায়, **भित्रित्क्रम, जनुरक्रम, मका ७ উপ-मका याग इट्रेटा। किन्छ 'आमान्न** দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছরে' সে সব নতুন-নতুন দফা-উপদফা যোগ করিবার জন্ম আমি বাঁচিয়া থাকিব না। থাকিয়া কোন লাভও নাই। তার দরকারও নাই। কারণ 'আমার দেখা রাজনীতির' বয়স তথনও পঞ্চাশই থাকিবে। আমার বইএর নামও 'পঞ্চাশ বছর'ই थाकिता । এই धक्रन ना, ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে এই বই यथन প্রথম বাহির হয়, তখনও এর নাম ছিল 'রাজনীতির পঞাশ বছর'। দুই বছর পরে ১৯৫৮ সালে জুন মাসে যথন বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়, তথনও এর নাম ছিল 'রাজনীতির পঞ্চাশ বছর।' দুই বছরে 'আমার দেখা রাজনীতির' বয়স একদিনও বাড়িল না। তারপর আরও তিন বছর পরে ১৯৫৮ সালে যখন এর তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইতেছে, তখনও এর নাম 'পঞ্চাশ বছর'। এর কারণ তিনটা হইতে পারে।

- (১) 'পঞ্চাশ' শস্কটা এই বইয়ে সংখ্যার চেয়ে বেশী প্রভীক নির্দেশক;
- (২) লেখকের রাজনৈতিক কম ও চিন্তার ওটাই ভ্যানিশিং লাইন;
- (৩) এই মুদ্দতের রাজনীতি লেখকের 'দেখার' চেয়ে 'শুনাই' বেশী। কারণ এতে লেখকের ব্যক্তিগত ও দৈহিক যোগাযোগ একেবারে নাই বলিলেই চলে।

## (৩) এবারের 'দেখা' গ্যালারির দর্শকের

এ মৃদতের রাজনীতিটা লেখকের 'দেখা' মানে ইংরেজী 'সি'নয়, 'অবষার্ভ্'। গ্যালারির দর্শকরা যেমন মাঠের খেলা দেখেন, নিজেরা খেলেন না। কিন্তু গ্যালারির এই দর্শকদের মধ্যেও দুই কেসেমের লোক থাকেন। এক কেসেমের লোক জীবন-ভর দর্শক। খেলা দেখিয়াই তাঁদের আনন্দ। নিজেরা কোনও দিন প্রতিযোগিতায় ত খেলেন নাই, জীবনে কোনও দিন পায়ে বল বা হাতে ব্যাট নিয়াও দেখেন নাই। আর এক কেসেমের দর্শক আছেন, যাঁরা আগে খেলিতেন। এখন খেলা খনে অবসর নিয়াছেন। এখন শুধু খেলা দেখেন। সাবেক খেলোয়াড় বলিয়া খেলার ভাল-মন্দ, খেলোয়াড়দের দোষ-ক্রটি, নিখুঁত ভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা এবং অধিকারও এঁদের আছে। বর্ত-মানের রাজনীতির খেলার মাঠের আমি এমনি একজন দর্শক মাত্র। এই উভয় খেলার মাঠের একটা অন্ত,ত সাদৃষ্ট এই যে প্রবীন সাবেক খেলোয়াড় দর্শকরা নবীনদের খেলার দোষগুণের নিখুঁত ও নিভূলি বিচার করিতে পারেন ঠিকই এবং দোষ-ক্রটি দেখাইতেও পারেন বটে, কিন্তু নিজেরা খেলতে পারেন লা।

## (৪) ফুটবল যাত্রকর সামাদের কথা

খেলার কথাটা উঠিয় পড়ায় এ সম্পর্কে একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল।
বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে অধ্যাপক হুমাযুন কবির ও আমি
প্রায় প্রতিদিন কলিকাতার গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখিতে যাইতাম।
অধ্যাপক হুমায়ুন কবির তখন দৈনিক 'কৃষকের' মানেজিং ডিরেক্টর,
আর আফি এডিটর। ইউনিভার্সিটি হইতে খেলার মাঠে যাইবার পথে
তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতেই তুলিয়া নিতেন। ফুটবলের বাদুকর
সামাদ সংহব তখন খেলা হইতে সম্প্রতি রিটায়ার করিয়াছেন। নিয়মিত
দর্শক। তানক দিনই আমরা পাশাপাশি সিয়া খেলা দেখিতাম।
এমনি এক ন সম্পরা কোত্হলে জিগ্লাস করিলামঃ 'তক্তন খেলোয়াড়দের

#### নয়া অধ্যায়

খেলা আপনার কাছে কেমন লাগে?' তিনি বিনা-িছধায় জবাব দিলেন : 'খুব ভাল লাগে।' একটু থামিয়া যোগ করিলেন : 'অবশ্য যদি ভাল খেলে।' 'আর যদি খারাপ খেলে তবে আপনার কেমন লাগে?'

'এক-একবার মনে হয় লাফায়ে মাঠে নেমে পড়ি।' ('লাফিয়ে'টা তখনও ভাষার মাঠে নামে নাই।) আমরা উভয়ে সমস্বরে প্রশ্ন করিলাম ঃ 'তবে নেমে পড়েন না কেন ?'

সামাদ সাহেব হাসিয়া জবাব দিলেনঃ 'তংক্ষণাং মনে পড়ে, সত্য-সতাই খেলার মাঠে নামলে ওদের মতও খেলতে পারব না।' একট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এককালের লক্ষ্ণ দর্শকের হর্ষধ্বনির খারা নিদ্দিত এই ফুটবলের যাদুকর বলিলেনঃ 'সব কাজেরই একটা বয়স আছে। কি বসেন আপনারা?' আমরা কেউ জবাব দিবার আগেই তিনি হাসিয়া বলিলেনঃ 'বোধহয় একমাত্র সাহিত্য-সেবা ছাড়া'। আমরা সানদে হাসিতে যোগ দিলাম।

## (৫) গ্যালারিতে কেন?

ফুটবল খেলার বিশেষজ্ঞ সামান সাহেবের ফুটবল সম্পর্কে এই কথাটা আমার মতে রাজনীতিতেও প্রযোজ্য। কিন্তু এ বিষয়ে আমার সমর্থক বেশী নাই। তবে আমার যুক্তিতে জোর আছে বলিয়াই আমার বিশাস। আমার মতে সরকারী চাকুরিয়াদের মতই পঞ্চার-ষাট বছর বয়সে রাজনীতিক নেতাদের সক্রিয় রাজনীতি থনে অবসর নেওয়া উচিং। কারণ এই বয়সের পরে রাজনীতিক নেতারা পালামেটারি রাজনীতির অযোগ্য হইয়া পড়েন। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতেও, ডিক্টেটরি রাজনীতিতেও। গণতান্ত্রিক দলীয় রাজনীতিতে অবোগ্য হল এই কারণে যে তাঁরা তখন আর গণতান্ত্রিক থাকেন না। বয়স ও অভিজ্ঞতার দাবিতে তাঁরা বিরুদ্ধতাও সমালোচনা সইতে পারেন না। আর ডিক্টেটরি রাজনীতি করিবার মত বেপরোয়া অযোজিক মনোভাবের আইকারীও তাঁরা এই বয়সে থাকেন না। এক কথায়, এই বয়সের লোকেরা গণতন্ত্রের জন্ম একটু বেশী মাত্রায় গজ: আর ডিক্টেটরির অন্তর্মার বরম। আমার

এই বৃত্তি কেউ মানেন না। প্রায় সবাই বলেন, বয়স বৃদ্ধির সংগেসংগে মানুষের রাজনীতিক দক্ষতা বাড়ে। বাংলার ফজলুল হক ও স্থহরাওরাদী, ইংলণ্ডের চাচিল, পশ্চিম জার্মানীর কনরাড অডনেয়ার, ভারতের
জওরাহের লাল, যুগোস্লাভিয়ার টিটো প্রভৃতি সফল রাজনীতিকদেরে
তারা তাঁদের সমর্থনের নযির খাড়া করেন। আমার মতে ওঁরা দৃষ্টান্ড
নন, বাতিক্রম মাত্র।

যা হোক, কেউ না মানিলেও আমি আমার যুক্তি মানিয়া লইয়াছি।
পঞ্চাশ যাটে না করিলেও ষাট-পরষ্টিতে সক্রিয় রাজনীতি থনে অবসর
গ্রহণ করিয়াছি। এটা স্বেচ্ছায় ঘটিয়াছে কি স্বাস্থ্যগত কারনে বাধ্যতামূলকভাবে ঘটয়াছে, তা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কারণ সক্রিয় রাজনীতি
না করিলেও 'নিক্রিয় রাজনীতি' আজও করিয়া চলিয়াছি। কারণ সেই
প্রবাদ বাক্যের কয়ল। আপনি কয়ল ছাড়িলেও কয়ল আপনাকে
ছাড়িবে না। 'আমার-দেখা রাজনীতির' এই অধ্যায়ে, যাকে কার্যাতঃ
এই বইএর শেয অধ্যায়ই বলা যাইবে, যা লিখিতে বসিয়াছি, তাতে
সেই কয়লের কাহিনীই সত্য প্রমাণিত হইবে।

# (৬) রাজনৈতিক 'হরিঠাকুর'

কিন্ত একটু ভিন্ন ধরনে। কম্বলের সাথে রাজনীতির তুলনা না করিয়।
রাজনীতিকের তুলনাই বোধ হয় ঠিক। কারণ আমি রাজনীতি ছাড়িবার
পরও রাজনীতি আমাকে ছাড়ে নাই, এ কথা বলিলে রাজনীতির
প্রতি অবিচার করা হইবে। রাজনীতি কখনও অনিচ্ছুক ব্যক্তির উপর
ভর করে না। যারা বলেন, অনিচ্ছা সম্বেও তাঁরা রাজনীতির শিকার
হইয়াছেন, তাঁদেরে মিথাবাদী না বলিয়াও একথা বলা চলে যে, তাঁদের
মনে রাজনীতি করিবার একটু কুংকুতানি ছিল। হইতে পারে সেটা
ছিল অবচেতন মনে। কিন্ত ছিল তা অবশ্বই। সেটা প্রকাশ পাইয়াছে
দুশ্তঃ বাহিরের একটু চাপে। চাপটাও হয়ত তিনিই স্টে করিয়াছেন।
এটাকে আমি অশ্বত্ত 'বশ্বু-বাছবের অনুরোধে' রাজনীতিতে, মানে ইলেকশ্বের, বোগদান বলিয়াছি।

#### নয়া অধ্যায়

অহংকারের দায়ে অপরাধী না হইয়াও আমি বলিতে পারি, আমি 'বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধের' স্তর পার হইয়াছি। ওতে আমি আর আকৃষ্ট হই না। ফুটবলের যাদুকর সামাদ সাহেবের মতই এ বুড়া বয়সেও বে মাঠে নামিতে সাধ যায় না, তা নয়। কিন্তু সামাদ সাহেবের মতই নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধেও আমি তীক্ষভাবে সজাগ। তাই আমি প্রথমদিকে বেশ আয়াসে এবং পরে বিনা-আয়াসে নিজেকে বিরত করিতে পারিয়াছি। এই কারণে আমি সক্রিয় রাজনীতি হইতে ধীরে ধীরে সরিয়াছি। মানে বায়োকোপের ছবির মত 'ফেড্-আউট' করিয়াছি।

কিন্ত রাজনীতিকরা আমাকে বাধ্য করিয়াছেন নেপথো অভিনয় করিতে। অবশ্য একেবারে মৃত সৈনিকের পাঠ নয়। আমাকে তাঁরা রাজনৈতিক চিন্তা হইতে মুক্তি দেন নাই। তাই আমি প্রায় এক ধূগ হইতে 'এল্ডার স্টেট্স্ম্যান' হইয়াছি। আমাদের দেশী ভাষায় বলা ষার রাজনৈতিক 'হরিঠাকুর'। বন্ধুবর আতাউর রহ্মানের ভাষায় 'হৈরা-তাঁতী'। হরিঠাকুরের কাহিনী বাংলার সব অঞ্লেই চালু আছে। কারণ সব গাঁরেই একজন বুড়া মুরুব্বির দরকার যাঁর জ্ঞান ও নিরপেক্ষতায় সকলের আন্থা আছে। কিন্ত আতাউর রহমান সাহেবের জন্মভূমি ঢাকা बिनात ধামরাই থা নাটাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এই ধামরাই থানায় হরিঠাকুর নামে একজন 'এল্ডার-সেট্স্ম্যান' ছিলেন। তিনি 'হরিঠাকুর' নামেই বিখ্যাত ছিলেন। তাঁতী কুলে তাঁর জন্মের কথা কারও মনেই ছিল না। অসাধারণ জ্ঞানের জন্ম 'দেশ-বিদেশে', মানে দশ গাঁরে, তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। জটিল সমস্থার সমুখীন হইয়া দূরদূরান্ত হইতে লোকজন দল বাঁধিয়া তাঁর কাছে আসিত। তাঁর-দেওয়া সমাধান যে সব সময়ে নিভ'ল বা গ্রহণযোগ্য হইত, তা নয়। কিন্তু তাতে হরিঠাকুরের বৃষ্পিও ক্ষমিত না। তাঁর দরবারের, মানে আংগিনার, ভিড়ও ক্ষমিত না। একটা নবির দিয়াই আতাউর রহমান সাহেব 'হরিঠাকুরের', তাঁর-দেওরা আদরের নাম 'হৈরার', বৃদ্ধিমতার গভীরতা প্রমাণ করিরা थार्दन। पर्रेनारो हिल এই: এकवात এই অঞ্চলব কয়েকজন পথিক একটা তালের আঁটি পথে পড়িরা পাইল। ধামরাই অ**ঞ্লে খেলুর** 

নারিকেল প্রচুর হইলেও সেখানে তালগাছ খুব কমই হয়। কাজেই তারা তালের আঁটি কখনও দেখে নাই। এ অবস্থায় ঐ অস্কৃত জিনিসটা কি, তা লইয়া নিজেদের মধ্যে অনেক সলা-পরামর্শ ও বাদ-বিতত্তা করিল। একমত হইতে না পারিয়া শেষে তারা 'হরিঠাকুরের' কাছে গেল। হরিঠাকুর প্রকৃত প্রবীন জ্ঞানীর মতই বস্তুটি অনেকক্ষন উণ্টাইয়া-পাশ্চাইয়া দেখিলেন। চোখ বুঁজিযা ধ্যান করিলেন। চোখ বড় করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। অবশেষে তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। খানিকক্ষণ হাসিবার পব তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণ কাঁদিবার পর ঠাকুর আবার হাসিতে লাগিলেন। সমবেত ভক্তগণ ঠাকুবের এই অভূতপূর্ব আচরণ দেখিয়া বিশ্বিত হইল। ঠাকুরকে এর কারণ জিগ্গাস করিল। অনেক অনুনয়-বিন্যের পর ঠাকুর বলিলেন: 'এই একটা তৃচ্ছ বন্ধ তোরা চিনিতে পারিলি না, তাই আমি তোদের নিবুঁদ্ধিতায় প্রথমে হাসিয়াছি। হাসিবার পরে তিনি কাঁদিলেন কেন, ভক্তদেব এই প্রশ্নের জবাবে ঠাকুর বলিলেনঃ 'আমার অবর্তমানে তোদের কি দশা হইবে, সে কথা ভাবিয়া আমি কাঁদিয়াছিলাম। কাঁদিবার পব তিনি আবাব হাসিলেন কেন, এই প্রশ্নের জবাবে ঠাকুর বলিলেন: 'বস্তুটি কি আমি নিজেই তা ৰৰি নাই, তোদেৰে কি বুঝাইব ? এই ভাবিষা আমি হাসি ঠেকাইতে পাৰি নাই ।"

ধামরাইর এই ঐতিহাসিক হরিঠাকুবের দশা হইয়াছে আমার। গত এক দশক ধরিয়া এই অবস্থা চলিতেছে। বন্ধুবর আতাউব রহমানই আমার এই পদবি চালু করিয়াছেন। নিজের দলীয় সহকর্মীদের সহিত রাজনৈতিক জটল প্রসমমূহের আলোচনায় মতভেদ তীর হইয়া উঠিলেই তিনি বলেন: 'চল 'হৈরার' কাছে যাই।' এটা এখন সকল দলের মধ্যে চালু হইয়াছে। আওয়ামী লীগ, জাতীয় লীগ, সমাজতামিক পার্টি, মুসলিম লীগ (কন্ভেনশন ও কাউলিল), জমাতে ইসলামী, নিবামে ইসলাম, গাশনাল আওয়ামী পার্টির উভয় শাখা, ছারলীগ ও ছার-ইউনিয়ন ইত্যাদি পরশার-বিয়োধী মতবাদ ও কর্মপন্থার সকল দলের ক্রতা-কর্মীছা আমার 'উপদেশ' ও 'পরামর্শ' নিতে আসিয়া থাকেন।

#### নয়া অধ্যায়

সাধারণ জাতীয় প্রশ্নের বেলা ত বটেই, তাঁদের হাঁর তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ও কর্মপন্থার জটিল সমস্যা সমূহের মীমাংসা সম্বন্ধেও। ফলে আমার বাড়িতে সকাল-বিকাল ভিড় লাগিয়াই আছে। মনে হইবে আমি কতই না রাজনীতি করিতেছি। ডাজার বা উকিলের ব্যবসার দিক হইতে বিচার করিলে মনে হইবে আমার চেম্বার-প্রাকৃটিস্ একেবারে জমজমাট, যাকে বলে 'রোরিং প্রাকৃটিস্'। আমার অল্প-বিল্লখ, অবসর বিশ্রাম কোন অলুহাতই চলিবে না। বিনা খবরে, উইদআউট এপয়েণ্টমেণ্টে, যখন-খূশি আমার কাছে আসার অধিকার সকলেরই আছে। আমার 'না' বিলবার অধিকার নাই। দুদশ মিনিট দেরি করিবার উপায় নাই। খবর পাওয়ামাত্র বৈঠকখানায় হাযির হইতে হইবে। 'অন্যত্র কাজ আছে,' 'বিলম্ব করিবার মত সময় নাই' এই ধরণের যুক্তিতে তাঁরা ঘনঘন তাকিদও পাঠাইরা থাকেন। ত্রস্তব্যস্ত হইয়া আমি বৈঠকখানায় আসিলে তাঁরা আলোচনাকে দীঘে-পাশে ও গভীরতায় যেভাবে প্রসারিত ও দীর্ঘায়িত করেন, তাতে মনে হয় না যে তাঁদের 'হাতে সময় নাই' বা 'অন্যত্র কাজ আছে।'

গত এক যুগ ধরিয়া আমি এই 'হরিচাকুরের' কঠোর ও শ্রম-সাধ্য দায়ির পালন করিয়া সাসিতেছি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ আমার সকলেরই জানা। রাজনীতিতে আমি সেকিউলার ডেমোক্র্যাট, অর্থনীতিতে আমি সমাজবাদী। এ সব বিষয়ে আমি বইপ্রক ও বহু প্রবন্ধাদি লিখিয়াছি। সকল দলের রাজনৈতিক নেতাক্র্যারাই তা জানেন। সফিয় রাজনীতি না করিলেও আমি আদর্শবাদ ও কর্ম পদার দিক হইতে আওয়ামী লীগের সমর্থক, এটা জানিয়াও নন্ আওয়ামী লীগাররা আমার পরামর্শ নিতে আসেন। আমি ধর্ম-ভিত্তিক রাজনীতির দোর বিরোধী জানিয়াও মুসলিম লীগ, জমাতে ইসলামী ও নিযামে ইসলামের নেতারাও আমার উপদেশ পরামর্শ চাহেন। উপদেশ দিবার আগে আমার সেকিউলার মতবাদের কথা, তাঁদের মতবাদে আমার কঠোর বিরোধিতার কথা, অরণ করাইয়া দিলেও তাঁরা আমার উপদেশের জন্ম খিদ করেন। তাঁরা বলেন এবং দৃশ্যতঃই বিশাসও

করেন যে, তাঁদের মতবাদের দিক হইতে আমি ঠিক পরামশহ দিব। দেইও আমি। এ ব্যাপারে আমি উকিলের মতই আচরণ করি। উড়িল বেমন আসামী-ফরিয়াদী উভর পক্ষকেই তাদের স্বার্থ-মোতাবেক নিরপেক্ষ উপদেশ দিতে পারেন, উপদেশ-প্রার্থীদের বিশ্বাস, রাজনীতিতে আমিও তা পারি এবং দেই। তবে আওয়ামী লীগের বেলায় আমার উপদেশ নিছক উকিলের মত নয়। আছরিকই। কারণ সংগঠনের দিক হইতে আমি আওয়ামী লীগার না হইলেও মনে-প্রাণে ও আদর্শে আমি আজও আওয়ামী লীগার। কিন্ত ধর্মভিত্তিক রাজনীতিক দলসমূহকেও আমি আন্তরিকতার সাথেই উপদেশ দিতাম। ধরুন, মুসলিম লীগ ও জমাতে ইসলামীকেও আমি বলিয়াছি: 'আপনারা যে মতাদর্শের রাজনীতিই করুন না কেন, দুইটা কথা মনে য়াখিতে হইবে। এক, ধর্ম-সংস্কৃতির সাথে-সাথে জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থের কথাও বলিতে হইবে। দুই, পার্টির নেতৃত্ব ও হেড, অফিস পূর্ব-পাকিন্তানে থাকিতে হইবে।' ওসব পার্টি-নেতারা যে আমার উপদেশ রাখিতেন, তা নয়। তবু তারা উপদেশ চাইতে বিরত হন নাই। আমিও দিতে কুপনতা করি নাই।

আমার অনেক হিতৈষী বন্ধু আমার এই আচরণের প্রতিবাদ করিতেন।
অন্ততঃ আমার স্বাস্থ্যের নাযুক অবস্থার দরন এ সব 'অকাজ' হইতে
বিরত থাকিতে বলিতেন। তাঁদের কথাঃ যারা আমার উপদেশ মত
কাজ করে না, তাদেরে নাহক উপদেশ দেই কেন? আমার জবাব;
'আমি ত কাউকে যানিয়া উপদেশ দেই না। ওঁরাই উপদেশ নিবার
জন্ত তক্লিফ করিয়া আমার কাছে আসেন। তাঁদের অনুরোধ না
রাখা বেআদবি।' আমার আর একটা যুক্তি, আমার বৈঠকখানাটা
খররাতী দাওয়াখানা। যাঁরা দাওয়াই চান, তাঁদেরেই দেই। দাওয়াছ্
বাবহার করা-না-করা রোগীদের ইচ্ছা।'

একটা নবির। জমাতে ইসলামীরা যখন দৈনিক বাংলা খবরের কাগৰ বাহির করা মনত্ব করিয়াছিলেন, তখন সম্পাদক পরিচালকসহ নেতৃত্বল আমার কাছে আসিয়া কাগবের নাম সহত্বে পরামর্শ চান। তাঁদের অভিনার জানিতে চাহিলে তাঁরা 'সংগ্রাম' নামের কথা বলিলেন। আমি

#### नदा जयाद

শবংগালী মুসলমানদের সাংবাদিকতার দীর্ঘদিনের ইতিহাস বর্ণনা করিরা দেখাইরা দিলাম যে আমাদের সাংবাদিকতার ঐতিহ্ন খবরের ভাগবের নাম সহজ্ব-সরল চালু আরবী-ফারসী শব্দেই রাখা। 'সগ্রামের' মত সংস্কৃত শব্দ নামে ব্যবহার করা এ দেশের রেওয়াল্ল নয়। উত্তরে তাঁরা যা বলিলেন এবং করিলেন তা বাংলাদেশে অবাংগালী মুসলিম নেত্ত্বের অসরল কম্প্রের। সোল্লামুজি বলিলেন ঃ আপনারা বাংগালীরা নির্ভরে আরবী-ফারসী নামের কাগ্য চালাইতে পারেন, কিন্তু জমাতে ইসলামী তা করিলে লোকে বলিবে, বাংগালীদের সংস্কৃতি ধ্বংসের ষড়বন্ধ চলিতেছে।

ক্মপ্রেম্বটা গভীর ও অ্বদূর প্রসারী। এই কারণেই রাজনৈতিক ইসলাম-পদীরা বাংলা ভাষা ব্যবহারেরর সময় সংস্কৃত-ঘেষাও কলিকাতার কথ্য বাংলাকেই প্রাধান্ত দিয়া থাকেন।

এই সব পাটির নেতারা আমার উপদেশ মানিতেন এটাও যেমন ঠিক ময়, কেউই যে আমার উপদেশ মানেন নাই, তাও সত্য নয়। বরং আমি যখন পাকিন্তানের রাজধানীর অবস্থিতিকেই পশ্চিম-পাকিন্তানের অবনতির কারণ বলিয়া যুক্তি দিতেছিলাম, এবং এ বিষয়ে একাধিক ইংরাজী-বাংলা প্রবদ্ধ লিখিয়াছিলাম তখন পূর্ব পাকিন্তান মুসলিম লীগের (কাউলিল) নেতৃত্বের উত্যোগে পাকি-ন্তানের রাজধানী কুড়ি বছরের জন্ম ঢাকায় স্থানান্তর করিতে এবং অতঃপর পর্বায়ক্রমে দেশের রাজধানী উভয় অঞ্লে প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব মুসলিম লীগে

পক্ষান্তরে আমার ধানমণ্ডির বাড়িকে কেউ কেউ 'হরিঠাকুরের আন্তানা' না বলিরা কাশিম বাজারের কুঠি (হড়যহের আন্তা অর্থে) বলিরাছিলেন। তাতেও তাঁদের প্রতি আমার বা আমার প্রতি তাঁদের মনোভাবের কোন অবনতি ঘটে নাই। প্রমাণ, তাঁরাও আমার উপদেশ' নিতে আসিতেন। আর সবার মতই তাঁরাও মনে করিতেনঃ স্বপক্ষেরটা উপদেশ, আর বিশক্ষেরটা বড়যায়।

আমার দিককার আসল কথা, এই ধরনের উপদেশ দেওরার মধ্যে - একটা আনশ ছিল। বোধ হয় মনের কোণে একটা গোপন অহংকাক্সও

ছিল। সবাই আমার উপদেশ নিতে আসেন, এটা আমার কম গৌরবের কথা নর। এমন একটা অহমিকার ভাব হরত আমাকে পাইরা বসিরাছে। বাহিরে গিরা নেতৃত্ব, বস্তৃতা ও মন্ত্রিক করিরা যশ-খ্যাতি অর্জন করিতে পারি না; ঘরে বসিরা একটু-একটু মুক্রবিরানা করাটা মল কি?

কাজেই এটা যে শুধু মৌখিক উপদেশেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। অনেক সমর হাতে-কলমে শারীরিক-মানসিক পরিশ্রমও করিতে হর। আমার আপত্তি ত নাই-ই, বরঞ্চ পরম উৎসাহেই এটা করিয়া থাকি। বন্ধুতা-বিশ্বতি, মেনিফেস্টো ইত্যাদি রচনা করার দায়িত এই বুড়া মানুষটাকে দেওয়া অনেক তরুণই নিষ্ঠুরতা মনে করিয়াছেন। কিন্তু এই বুড়ার উৎসাহ দেখিরা হরত তাঁরা অবাকও হইরাছেন। শুধু ওসব লিখিরা দেওয়াই নর, ওখলি যাতে নিভূলি রূপে ছাপা হয়, তার জন্ম আমি নিজে প্রক দেখিবার জন্ম বিদ্ করিয়াছি। যে লেখাটা আমার যত বেশী পছল হইরাছে, সেটা তত বেশী মনোযোগের সহিত প্রুফ দেখিয়াছি। আমার এই অভ্যাসের দরুণ, অনেক কিছুর জন্মই নাহক আমাকে নিলা-প্রশংসা পাইতে হইরাছে। একাধিক দুষ্টান্তের মধ্যে আওরামী লীগের 'ছর দফার' नाम करा वार । जानकर, अमनकि एश्वम जाउरामी नीशाराम्ब जान-ক্ষে, বিশাস 'ছর দফা' আমিই রচনা করিয়াছি। বৃক্তক্রন্টের 'একুশ দফা'ও আমিই রচনা করিয়াছিলাম। এই স্থপরিচিত তথা হইতেই সকলে অতি সহজেই 'ছর দফাও' আমার রচনার কথাটা বিশাস করিতে পারি-রাছেন। আসল সত্য তা নয়। আমি 'ছয় দফা' রচনা করি নাই। 'ছর দফার' ব্যাখ্যায় বাংলা-ইংরাজী যে দুইটি পৃত্তিকা 'আমাদের বাঁচার দাবি' ও 'আওয়ার রাইট টু লিভ' প্রকাশিত ও বছল প্রচারিত হইরাছে, এই দুইটি অবশুই আমি লিখিয়াছি এবং বরাবরের মত নিভূ ল ছাপা হওয়ার গ্যারাটি সরপ আমি নিজেই তাদের প্রুফও দেখিরা দিরাছি। বুজিবের ভালর জগুই এই কথাটা গোপন রাখা বির হইরাছিল। সে গোপনতার হঁ শিরারি হিসাবে প্রফ নেওরা-আনার দারিছ পড়িরাছিল ভাজউদিনের উপর। খানিক মিয়া, মৃজিব, ভাজউদিন ও আমি এই हान्नजन हाक्षा बदे ७४४ कथाणे जात क्रिड जानिएम ना। जबह जन्न-

#### নরা অধ্যায়

দিনেই কথাটা জানাজানি হইরা গেল। মুজিব তখন জেলে। আমি ভাবিলাম, মুজিবের কোনও বিরোধী পক্ষ তাঁর দাম কমাইবার অসাধু উদ্দেশ্যে এই প্রচারনা চালাইরাছে। কাজেই আমি খুব জোরে কথাটার প্রতিবাদ করিতে থাকিলাম। পরে শেখ মুজিবের সহকর্মী মরহম আবদুস সালাম খাঁও যহিরুদ্দিন সাহেবানের মুখে যখন শুনিলাম, স্বরং মুজিবই তাঁদের কাছে এ কথা বলিরাছেন, তখন আমি নিশ্চিত্ত ও আশত হইলাম।

মোট কথা রাজনীতিক 'হরিঠাকুর' হইরাও আমি কারিক পরিশ্রম হইতে রেহাই পাই নাই। ধামরাইর হরিঠাকুর আমার মত পরিশ্রম নিশ্চরই করিতেন না। কিন্তু আনন্দ-ও গর্ব-বোধ নিশ্চরই করিতেন। দুনিরার সব দেশের সকল যুগের হরিঠাকুরদের বোধ হয় এটাই পুরক্ষার এবং এ পুরক্ষারের দামও কম নর।

# উপাধ্যায় তুই নয়া যমানার পদধ্বনি

# (১) আওরামী লীগের বিপুল জয়

এই বইয়ের গত সংশ্বরণের শেষ পাতায় লিখিয়াছিলাম : 'গণতয়ের চাবিকাঠি এখন আর প্রেসিডেট ইয়াহিয়ার হাতে নাই। এটা এখন নেতাদের, তথা নির্বাচিত পরিষদের, হাতে।' কথা কয়টি লিখিয়াছিলাম ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মুখে। পরে সত্যসত্যই সে নির্বাচন হইয়াছিল ঐ সালের ৭ই ডিসেয়র। পাকিন্তানের উভয় অঞ্চলেই এক দিনে। সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিন্তানের ১৬৯টি আসনের দুটি বাদে সব কয়টি, মানে ১৬৭টি, দখল করিয়াছিল। ঘূর্ণী ঝড়ের দক্ষন

উপকুলের নয়টি নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন এক মাস পরে হইয়াছিল। তার সব করটিও আওয়ামী লীগই দখল করিয়া ছিল বলিয়া সে কথা षामाम। कतिहा विमाम ना । वश्वणः निर्वाहतन्त्र क्लाक्न ७ शतिनास्त्र দিক হইতে তা নিতান্তই অবান্তর। পশ্চিমাঞ্জার নির্বাচনের ফলাফ**ল** ঠিক তেমন না হইলেও প্রায় কাছাকাছি। সেখানকার জাতীয় পরিষদ সদস্তের ১৪৪টির মধ্যে ৮৪টি আসন মিঃ ভূট্টোর পিপল্স পার্টি দখল করিয়াছিল। ফলে পাকিন্তানের দুই অঞ্চল দুই পার্টি একক মেজরিটি লাভ করিল। কোনটিই অপর অঞ্চলে একটিও আসন লাভ না করায় प्रेष्टिरे आक्ष्मिक भाष्टि इरेझा शाम । भाकिशास्त्र पृरेष्टि अक्ष्म स्य বস্ততঃ দুইটির পৃথক স্বতম দেশ, দুইটির রাজনৈতিক চিন্তায়, অর্থনৈতিক স্বার্থে, স্থতরাং নেতৃত্বে, যে কোন ঐক্য বা সাদৃষ্ট নাই, একথা পশ্চিমা নেতারা বা শাসকগোষ্ঠ কোনওদিন মানেন নাই। ১৯৫৮ সালের এই নির্বাচনে পশ্চিমা নেতাদের দাবি মিথ্যা ও পুরবী নেতাদের দাবি সতা, স্বস্পষ্ট ও নিঃসন্দেহরূপে তা প্রমাণিত হইল। পাকিস্তান পার্লামেন্টের জন্ম যতদিন মেম্বর-সংখ্যার প্যারিটি ছিল, ততদিন ঐ ভৌগোলিক ও ব্লাহ্ণনৈতিক সত্য পাকিস্তানের অস্তিত্বের জন্ম বিপক্ষনক ছিল না। কিন্ত জেনারেল ইয়াহিয়া প্যারিটির স্থলে জনসংখ্যা-ভিত্তিক আসনের বিধান করার এই বিপদ অবশভাবী ও আসর হইয়া গিয়াছিল।

## (২) প্যারিটির জাতীয় তাৎপর্য

পাঠকগণের শরণ আছে 'পুনশ্চ' শীর্ষক আগের অধ্যায়ে আমি জেনারেল ইয়াহিয়ার এ কাজের বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম, পূর্ব পাকিস্তানের কোন জনপ্রিয় নেতা বা পার্টিই প্যারিটি বাতিলের দাবি করেন নাই। প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া একরপ নিচ্চ দারিছেই প্যারিটি ভাংগিয়া 'ওয়ানম্যান ওয়ানভোট'-নীতির ভিত্তিতে এল্ এফ ও জারি করিলেন। দৃশ্যতঃ তিনি পূর্ব-পাকিস্তানীদের উপর স্থবিচার করিবার মতলবেই এটা করিয়াছিলেন। গোড়াতে যে প্যারিটির উপর পশ্চিমা নেতারা এত জোর দিরাছিলেন, যে প্যারিটি

#### নরা অধ্যায়

ना रहेला পশ্চিমারা কোনও সংবিধান রচিত হইতেই দিবেন না বলিয়া-ছিলেন, সেই পশ্চিমা নেতারাই হঠাৎ পূর্ব-পাকিস্তানীদের প্রতি স্থবিচার করিবার জন্ম এতটা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন কেন? পশ্চিমানেতাদের বেশীর ভাগ, অন্ততঃ প্রভাবশালী অংশের বেশীর ভাগ, রাষী না হইলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্যারিটি ভাংগিয়া জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিছের ফরমূলা পূনঃ প্রবর্তন করিতেন না, এটা নিশ্চর করিয়া বলা যার। দৃষ্টতঃ পূর্ব পাকিস্তানের উপর এই 'স্থবিচারটা' তাঁরা স্বেচ্ছায় ও অষা-চিতভাবে কেন করিলেন, সকলের মনে এ প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় পশ্চিমা নেতারা বেশ কিছুদিন দেখিয়া-শুনিয়া এটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, দৃই অঞ্চলের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের প্যারিট আদায় করিয়া, নিজের ফাঁদে তাঁরা নিজেরাই পডিয়াছিলেন। প্রতিনি-ধিত্বের প্যারিটির প্রতিদানে আওয়ামী লীগের সাবিক প্যারিটি দাবি করায়. যুক্ত নির্বাচন ঢালু করার এবং স্কুহরাওয়ার্দী সাহেবের 'শতকরা ৯৮ ভাগ অটনমি পাওয়ার' উল্লাসে পশ্চিমা নেতারা ধীরে ধীরে প্যারিটির রাজনৈতিক তাৎপর্য বঝিতে সমর্থ হইয়াছেন।

১৯৫৫ সালের ঘটনা বাঁদের মনে আছে, তাঁরা সবাই জানেন যে, স্থ্রাওয়াদী যখন প্যারিটির কথা লইয়া পূর্ব-বাংলায় আসেন, তখন হক সাহেব ও মওলানা ভাসানী উভয়েই তার তীর প্রতিবাদ করেন। হক সাহেব খবরের কাগমে বিরতি দেন এবং পণ্টন ময়দানে জনসভা করেন। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির বন্ধিত মিটিংয়ে তাঁর তীর বিরোধিতার ব্যাখা করেন। তারপর শহীদ সাহেবের সংগে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব প্যারিটি মানিয়া নেন। হক সাহেব শুধু একা মানিয়া নেন নাই, তাঁর কে এস্পিন পার্টিকে পিয়া মানাইয়াছিলেন। ঐ সময়কার কে এস্পিন পার্টিতে অনেক বিয়ান, অভিজ্ঞ ও দ্রদশী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, তাও সকলের জানা আছে। তাঁরাও প্যারিটি মানিয়া নেন। বস্ততঃ প্যারিটিভিত্তিক ও৬ সালের শাসনতম্ব তাঁরাই রচনা করেন।

এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব-বাংলার তংকালীন নেতারা চোখ
বৃজিয়া বিনা বিচারে প্যারিটি মানিয়া নেন নাই। বরঞ্চ আগে তুমুল
প্রতিবাদ করিয়া নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পরে মানিয়া লওয়ায়
এটাই বৃঝা যায় যে, স্রহ্রাওয়াদী সাহেব প্যারিটির পক্ষে জোরদার
যুক্তি দিয়াছিলেন এবং হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব এবং তাঁদের
পার্টিয়য় বিশেষ বিচার-বিবেচনা করিয়াই তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হক
সাহেব ও তাঁর দলের বিশেষ দায়িয় এই যে, তাঁরা পরে চৌধুরী মোহামদ
আলী মিরসভার মেম্বর হিসাবে প্যারিটিকে শাসনতয়ের ভিত্তি
করিয়াছিলেন। এ দায়িয় নিশ্চয়ই তাঁরা দ্রদশী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা লইয়াই
পালন করিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে আমরা আওয়ামী লীগাররা শাসনতম্বের বিরোধিতা করিয়াছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত ওয়াক-আউটও করিয়াছিলাম। কিন্তু সে ওয়াকআউট প্রতিনিধিকে প্যারিটির প্রতিবাদে ছিল না। অভ্যন্ত ব্যাপারেও
প্যারিটি না করায়, যুক্ত-নির্বাচন প্রথা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত না করায়,
এবং পূর্ব-পাকিন্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ওশাসন না দেওয়ায়, এক
কথায়, পাঁচ-দফা মারি ছক্তির খেলাফে সংবিধান রচিত হওয়ার প্রতি
বাদেই আমরা ওয়াক-আউট করিয়াছিলাম এবং শাসনতাম্বিক বিলে দন্তথত
দিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম।

এইভাবে শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পর বছর না ঘূরিতেই আমাদের নেতা সেই সংবিধানের অধীনেই মন্ত্রিছ গ্রহণ করিলেন এবং সকলকে বিশ্বিত করিয়া বলিলেনঃ 'পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৯৮ ভাগ অটনমি হাসিল হইয়া গিয়াছে।' সকল দলের পূর্ব-পাকিস্তানীদের মত আমরা তার অনুচরেরাও তাঁকে 'গাযী গাযী করিয়া' ধরিয়া ছিলাম। তিনি দৃঢ় প্রতারের সাথে স্বীয় উল্জির যে ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, তাতে আমাদের অনে-কেরই চোখ খুলিয়াছিল। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও দূরদশিতা আমা-দেরে বিশ্বিত পুলকিত করিয়াছিল। সে ব্যাখ্যাটির সার্মর্ম ও উপসংহার তাঁর ভাষার ছিল এইঃ '৪৬ সালে দিলী প্রস্তাব পেশ করিয়া আমি লাহোর প্রস্তাব 'বিট্রে' করিয়াছি, এটাই ছিল তোমাদের ক্ষোভ। প্যারিটি

ও ওয়ান ইউনিটে আজ পাকিস্তান লাহোর-প্রস্তাবের কাঠামোতে পুনঃ প্রতিষ্টিত হইল। এখন তোমাদের ক্ষোভ দুর হওয়া উচিং।' আমা-দের হইয়াছিলও তাই। তিনি বৃঝাইয়াছিলেন, লাহোর প্রস্তাবে ভারতের দুই কোণে দুইটি স্বাধীন স্বতম্ব পাকিস্তান হওয়ার কথা। দিল্লী প্রস্তাবে ঐ पूरेकে এক করা হইয়াছিল। এই প্রস্তাবটি পেশ করেন স্ত্রাওয়ার্দী সাহেব নিজে। এই প্রস্তাবে দুইয়ের জায়গায় এক পাকিস্তান হইয়াছিল বটে, লাহোর প্রস্তাবের আর সবটুকুই অপরিবর্তিত ছিল। সে প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিমের দুইটি ভূখণ্ডকে দুইটি অঞ্চল বা রিঞ্চিওন করা হইয়াছিল। দুই বিজিওনে দুইটি স্বাধীন ফেডারেশন না হইয়া দুই বিজিওন মিলিয়া একটি মাত্র ফেডারেশন হওয়ায় রিজিওন দুইটি স্বতঃই অটনমাস ও সভারেন ইউনিট হইয়া গিয়াছিল। এটাই পরবতীকালে অগ্রাহ্ম করিয়া পাকিস্তানকে মামুলিভাবে নামমাত্র ফেডারেশন ত করা হইলই, তার উপর পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশ ও অর্ধ-ডজন দেশীয় রাজ্যের ভিড়ের মধ্যে মাত্র একটি 'প্রদেশ' গণ্য করা হইল। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে প্যারিটিও ওয়ান ইউনিটে। এই দিক হইতে প্যারিটি ও ওয়ান ইউনিটে লাহোর প্রস্তাবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়।

কিন্ত তাই বলিয়া এটাকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের 'শতকরা ৯৮ বলা যায় কেমন করিয়া? সেটাও শহীদ সাহেব বৃঝাইয়ছিলেন। পরবর্তীকালে তার প্রমাণও দিয়াছিলেন। মারী চুক্তির প্যারিটির মধ্যে প্রতিনিধিন্বের প্যারিটি ছাড়া আরও দুইটি কথা ছিলঃ এক, সর্ববিষয়ে সামগ্রিক প্যারিটি, দুই, যুক্ত নির্বাচন। '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে শুধু প্রতিনিধিন্বের প্যারিটিটাই ছিল। বাকী দুইটা ছিল না। হক সাহেব ও তার পার্টির সবাই যুক্ত নির্বাচনের সমর্থক হইয়াও '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে উহা ঢুকাইতে পারেন নাই। কারন কোয়ালিশনের অপর শরিক মুসলিম লীগাররা পৃথক নির্বাচনকে ঈমানের অংগ ও পাকিস্তানের ভিত্তি মনে করিতেন। কিন্ত পরবর্তীকালে স্বহ্রাওয়াদী প্রধানমন্ত্রী হইয়া পশ্চিম-পাকিস্তানের সেই পৃথক নির্বাচন ওয়ালাদেরেই যুক্ত-নির্বাচন গ্রহণ করাইয়াছিলেন। এই কাজের ভিতর দিয়া স্বহ্রাওয়াদীর প্রজ্ঞাও নেতৃত্ব

প্রথর ঔজল্যে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুদিন গণতাম্বিক পরিবেশ থাকিলে পশ্চিমা ভাইদেরে দিয়া তিনি প্যারিটির বাকী শর্ড 'সামগ্রিক প্যারিটিও' গ্রহণ করাইতে পারিবেন, এ বিখাস তাঁর তখনও ছিল, পরেও সে বিখাস ভাংগে নাই। আমি আজও বিখাস করি, এ বিখাস তাঁর ভিত্তিহীন ছিল না।

## (৩) পশ্চিমা নেতাদের বোধোদর

অটাই বৃঝিয়াছিলেন পশ্চিমা নেতারা হক সাহেব ও স্থ্রাওয়াদী সাহেবের মৃত্রর পাঁচ-সাত বছর পরে। তাই পাারিটির বদলে 'ওয়ানমান ওয়ান ভোট' পুনঃ প্রবর্তন করিয়া দুই পাকিস্তানকে এক পাকিস্তান, এক দেশ, এক রাষ্ট্র করিবার এবং পূর্ব-পাকিস্তানকে দুই শরিকের এক শরিকের বদলে ছয় শরিকের এক শরিক করার জন্ম ইয়াহিয়া এই বাবস্বা অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রেসিডেট ইয়াহিয়া পশ্চিমের ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া আগের মত শুরু ঢারটা প্রদেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। 'টাইবাল এরিয়া' নামে প্রকারান্তরে একটি পঞ্চম প্রদেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এতে প্রেসিডেট ইয়াহিয়ার দুইটা মতলব ছিল। এক, পূর্ব-পাকিস্তান দুই শরিকের একজন হইতে ছয় শরিকের একজন হইল। এটা শাসনতান্ত্রিক সংবিধানে নিশ্চিত হইয়া গেল। দুই, পূর্ব-পাকিস্তানের জন-সংখ্যা বেশী হইলেও এখানে কোন অবস্থাতেই এক পাটি মেজরিটি হইতে পারিবে না। ইয়াহিয়া যখন এল্ এফ্, ও করেন, তখন পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যা ছিল স্প্রতঃই তেরটা। ৭০ সালের নির্বাচনের সিম্বল' বিতরণের সয়য় দেখা গেল পার্টি-সংখ্যা আঠার।

তেরই হোক আর আঠারই হোক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াসহ পশ্চিমা
নেতারা আশা করিয়াছিলেন যেঃ (১) সব দল না হইলেও বেশীর ভাগ
দলই কিছু কিছু আসন পাইবে, (২) যতই জনপ্রিয় হোক আওয়ামী
লীগ স্থাশনাল এসেমরির পূর্ব-পাকিস্তানের ভাগের ১৬৯টি আসনের
মধ্যে এক শ'র বেশী আসন পাইবে না, (৩) বাকী আসনগুলির অধিকারী
ক্ষমাতে ইসলামী, নিযামে ইসলাম ও দুই তিনটা মুসলিম লীগের

#### নয়া অধ্যার

সকলেই স্ট্রং সেণ্টারের শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে পশ্চিমা পার্টিণ্ডলির সাথে থাকিবেন। এমনকি সরকার গঠনের ব্যাপারেও তাঁরা আওয়ামী লীগের চেয়ে পশ্চিমা দলগুলির সাথেই কোয়েলিশন করিবেন। তাঁদের হিসাবটা স্পষ্টতঃই ছিল এইরূপঃ কাউলিল মুসলিম লীগা, কনভেন্শন মুসলিম লীগের তিন শাখা, নিয়ামে ইসলাম, জমাতে ইসলামী ও জমিয়াত্রল ওলামায়ে ইসলামের দুই শাখা মূলতঃ, এবং শাসনতান্ত্রিক সংবিধানের ব্যাপারে, একই 'ইসলাম-পছল' পার্টি। এঁদের যে পার্টিই যত আসন দখল করুন, সবই শেষ পর্যন্ত পশ্চিমা নেতৃত্বের স্ট্রং সেণ্টারের সমর্থক দলের পৃষ্টিসাধন করিবেন। ফলে তিন শ আসনের মধ্যে পূর্বপাকিস্তান হইতে এক শ আসনও যদি আওয়ামী লীগা পায়, তবে বাকী দুই শ আসনের 'অধিকারী' ইসলাম-পছল দলসমূহই কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মেজরিটি হইবে এতে আর কোনও সন্দেহ থাকিতেছে না। আওয়ামী লীগের পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে মেজরিটি পাইবার সন্তাবনা ছিল খুবই বেনা। কিন্ত প্রেসিভেন্ট ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে পশ্চিমা নেতারা এটার থনেও আওয়ামী লীগকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

সংবানপত্র পাঠকদের সকলের শারণ আছে, কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃ ক শাসনতাঞ্জিক সংবিধান রচনার পরে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হইবে, এটাই ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রথম ঘোষণা। তারপর কি মনে করিয়া তিনি সে ঘোষণা পাণ্টাইয়া কেন্দ্রীয় পরিষদের অব্যবহিত পরেই প্রাদেশিক নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। একই নির্বাচনী খরচায় দুইটা নির্বাচন হইয়া যাইবে, এটাই ছিল দৃশতঃ এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য। বাষ্থ উদ্দেশ্যটা এতই গ্রহণযোগ্য ছিল যে, কোনও কোনও আওয়ামী নেতাও এই ফাঁদে পা দিয়াছিলেন। তাঁরাও এই পরিবর্তিত ব্যবস্থাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

## (৪) ইয়াহিয়ার মঙলব

কিন্ত ইয়াহিয়ার আসল উদ্দেশ্য এত শুভ ছিল না। সংবিধানটা তাঁদের ইচ্ছামত স্ট্রং সেণ্টারের দলিল হইবে, এ বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন।

এই সংবিধানের পরে প্রাদেশিক নির্বাচন হইলে পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের জাের দুর্বার হইরা উঠিবে। কারণ স্ট্রং সেণ্টারের শাসনতা দ্লিক সংবিধানের প্রতিক্রিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে বিরূপ ও আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয়ের অনকুল হইয়া পড়িবে। সংবিধানের আগে প্রাদেশিক নির্বাচন হইয়া গেলে আওয়ামী লীগ এই স্থবিধা পাইবে না। ইহাই ছিল প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার পেটের কথা।

এইভাবে আওয়ামী লীগের মেজরিটি পাইবার বিরুদ্ধে সকল প্রকারের ফুল-প্রুফ ব্যবস্থা করিয়াই নির্বাচন দেওয়া হইয়াছিল।

কিছ নির্বাচনের ফল হইল উল্টা। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রায় সব পূর্ব-পাকিস্তানী আসন আওায়ামী লীগ জয় করিল। ১৯৫৮ সালের ৭ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদের ও ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হইল। ইতিমধ্যে মাত্র এক মাস আগে ১২ই নবেম্বর পূর্ব-পাকিস্তানের সমূদ্র উপকুলবর্ত্তী কয়েকটি জেলায় ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম বড়-তুফান ও সাইকোন-টর্ণেডো হই হাছিল। তার ফলে অসংখ্য জীবন নাশ ও বর্ণনাতীত ক্ষয়ক্ষতি হইয়া ছিল। সেজগু কেন্দ্রীয় পরিষদের ৯টিও श्राप्तिक পরিষদের ১৭টি আসনের নির্বাচন হইতে পারিল ना। ঐ সব এলাকার নির্বাচন পরবর্তী ১৭ই জানুয়ারি হইয়াছিল। ফলে কেন্দ্রীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে দৃইটি বাদে আর ১৬০টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টির মধ্যে ২৮০টি আসনই আমওয়ামী লীগ দখল করিল। পরবর্ত্তা ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচিত মেম্বরদের ভোটে কেন্দ্রীয় পরিষদের ৭টি ও প্রাদেশিক পরিষদের ১০টি মহিলা আসনের সব কয়টি আওয়ামী লীগ পাইল। একমাত্র পি. ডি. পি. নেতা নুরুল আমীন সাহেব ছাড়া দুইটি কন্ভেনশন মুসলিম লীগ, কাউলিল মুসলিম লীগ, জমাতে ইসলামী, নেযামে ইসলাম ইত্যাদি কেন্দ্র ঘেষা সবগুলি দল নির্বাচনে নিশ্চিষ্ণ হইয়া গেল। এই ভাবে কেন্দ্রী পরিষদের নোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭ আসন পাইয়া একক মেজরিটি পার্টি হইল। ইয়াহিয়া সহ সব পশ্চিমা নেতাদের মাথায় আসমান ভাংগিয়া পড়িল। অ্ফলের আশা যত উচ্চ হয়, বিফলের পতনটা হয় তেমনি গভীর খাদে। এটা শুধ্

#### নয়া অধ্যায়

পশ্চিমাদের নির্বাচনে হারার ব্যাপার ছিল না। তাঁদের জন্ম ছিল এটা ভেস্টেড ইণ্টারেস্টের বিপদ-সংকেত। তাই তাঁরা স্তম্ভিত, ক্রুদ্ধ ও দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। অথচ মার্শাল ল'র ছাতার তলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া এই নির্বাচনে নকল ভোট ইত্যাদি দ্নীতির আশ্রয় নেওয়া হইয়াছিল, এ কথাও বলা গেল না।

ফলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সহ পশ্চিমানেতারা অমন দিম্বিদিক জ্ঞানশুস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁদের পরবর্তী সব কাজই এই জ্ঞানশৃত্তার
প্রমাণ। মুখে গণতম্বের কথা বলিব, অথচ নির্বাচনে যাঁরা জিতিলেন,
তাঁদের হাতে ক্ষমতা দিব না, দিলে পাকিস্তান বিপন্ন হইবে, এমন
মনোভাব শুধু অগণতান্ত্রিক নয় বুদ্ধি বিদ্রান্তিরও লক্ষণ। এমন বিদ্রান্ত
লোকের নিকট হইতে সুস্থ বৃদ্ধি আশা করা যাইতে পারে না।

কিন্ত আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, ভুল শুধু প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া ও পশ্চিমা নেতারাই করেন নাই। ভুল আমাদের নেতা শেখ মুজিবও করিয়াছিলেন। সে সব ২থাই পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব।

কিন্ত ব্যক্তিগত ভাবে আমি এটা বুঝিতে পারি নাই। মানে বুঝিতে সময় লাগিয়াছিল। বরঞ্চ আমি প্রথমে ঠিক উণ্টানাই বুঝিয়াছিলাম। পশ্চিমা নেতারা তিন সাবজেটের সেণ্টার আগেই মানিয়া লইরাছিলেন। সেজস্ত আমার বিভিন্ন লেথায়ও আনল প্রকাশ করিয়াছিলাম। পশ্চিমা নেতাদের দেখাদেখি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও গণতদ্বের কাছে আশ্বসমর্পণ করিয়াছেন, এটাও যেন আমার কাছে স্কুপ্ট হইয়া গিয়াছিল। পাকি-ভানের ইতিহাসে, শুধু পাকিন্তান কেন, পাক-ভারত উপমহাদেশে, এমন কি গোটা আফো-এশিয়ায়, এই সর্বপ্রথম নির্বাচন প্রতিযেগিতায় শরিক সব পার্টির নেতাদেরে রেডিও-টেলিভিশনে নিজ নিজ পার্টি-প্রোগ্রাম সম্বন্ধে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবার স্থযোগ দেওয়া হইল। এটা করিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। আফো-এশিয়ান গণতদ্বের জীবনে একটা নতুন ইতিহাস স্থিট করিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। দেশবাসী খুশী না হইয়া পারে? আমি ত উৎসাহে ফাটিয়া পড়িবার মত হইলাম। এবার গণতন্ত্র না আসিয়া বায় না। শুধু গণতন্ত্রই পাকিন্তান টিকাইয়। রাখিতে

পারে। আর কিছুতে নয়। সেই গণতম্ব নিশ্চিত হইল। অতএব পাকি-স্তানের জীবনের মন্ত বড় ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

কত বড় মূর্খ আমি। জমাট বাঁধা এই মূঢ়তার প্রথম পরত কাটিল নির্বাচনের পরে। পশ্চিমা ভাইয়েরা নির্বাচনের আগে ছয় দফার আপত্তি

## (৫) আমার হিসাবে ভুল

করিলেন না। নির্বাচনের পরেই তাঁদের যত আপত্তি। তাঁরা শুধু বেজার इहेल्बन न।। इत प्रका ना वप्रवाहेल, मान, निर्वाहनी उत्राप्त (थलाक ना করিলে আওরামী লীগের সাথে পশ্চিমারা সহযোগিতা করিতেই রাষী নহেন। সব দলের নির্বাচন প্রার্থীরাই এতকাল বলিয়া আসিয়াছেন, এই নির্বাচনের আগেও বলিয়াছেন, নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফ করা সব পার্টির স্বভাব। আওয়ামী লীগও নির্বাচনের পরে তাই করিবে। নির্বাচনে হারিয়া পুরবী অ-আওয়ামী নেতারা চুপ মারিয়া গেলেন। কিন্ত পশ্চিমা নেতারা এবং প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া বলিতে লাগিলেন, ছয় দফা-ভিত্তিক সংবিধান তাঁরা মানিবেন না। কারণ তাতে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতি নই হইবে। এ সবই নির্বাচনের পরের কথা। নতুন কথা। এ কথার রাজনৈতিক অর্থ ও খায়নৈতিক তাৎপর্য কি, তার বিচার করা বাক। প্রথমতঃ আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ওয়াদা ছয় দফা त्रम वमल कतिरल कि माँ ए। स्न १ अकरलतरे पात्र आहा, वह मिन धतिरा বাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ভোটারদের সাধারণ ও কমন অভিযোগ हिल এই यে, निर्वाहतन्त्र আগে निर्वाहन-প্रार्थी निर्वाहन। या वालन, নির্বাচনের পরে তাঁরা তা ভূলিয়া যান। এক কথায় তাঁরা নির্বাচনী ওরাদা খেলাফ করেন। ভোটারদের সাথে বিশাসঘাতকতা ও তঞ্চতা करवन ।

অভিযোগটা পুরাতন ও সতা। মোটামুটি সব পার্টির সব নেতাদের সহস্কেই এ কথা বলা চলে। প্রমাণ অনেক। দু চারটার কথা বলা যাক। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পার্টি '৩৫ সালের ভারত শাসন 'ভিতর হুইতে ভাংগিবার' ( টু রেক ফ্রম উইদ ইন ) ওয়াদার ভোট নিরা মগ্রিছ গ্রহণ

#### নয়া অধ্যায়

করিয়াছিলেন। কৃষক-প্রজা-পার্টি জমিদারি উচ্ছেদের ওয়াদায় ভোট নিয়া ক্লাউড কমিশন বসাইয়া ছিলেন। মুসলিম লীগ '৪৬ সালের নির্বাচনে '৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের উপর ভোট নিয়া নির্বাচনে জিতিবার পরে ওরুতর ওয়াদা খেলাফ করিলেন: লাহোর প্রস্তাবে বনিত পূর্ব-পশ্চিমে দূই মুসলিম রাট্র গঠনের বদলে পশ্চিম-ভিত্তিক এক পাকিস্তান বানাইলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্ত ক্রণ্ট একুশ দফার ওয়াদায় নির্বাচিত হইয়া সব 'দফার' রফা করিলেন। মোট কথা, কি অবিভক্ত ভারতে, কি পাকিস্তানে, নির্বাচনের ইতিহাস এক ঢালা নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফের ইতিহাস। শেখ মুজিব সহ আমরা সংশ্লিষ্ট নেতাদের অনুসারীয়া সব সময় না হোক, অধিকাংশ সময় নেতাদের এই সব ওয়াদা ভংগের প্রতিবাদ করিয়াছি। নেতারা 'পরিবতিত পরিস্থিতি', 'দেশের বহত্তর কল্যাণ', ইত্যাদি ভাল-ভাল কথার যুক্তিতে নিজেদের কাজ সমর্থন করিয়াছেন। আমরা নেতাদের যুক্তি না মানিলেও কাজে-কর্মে তাঁদের নেতৃত্ব মানিয়া চলিয়াছি। কিন্তু মনের দিক হইতে আমরা কংনও সন্তেই ছিলাম না।

# (৬) মজিবের দূরদর্শিতা

নেতাদের এই ওয়াদা খেলাফের ঐতিছের প্রেক্ষিতে যখন ১৯৫৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নতুন নেতা শেখ মুক্তিব নির্বাচনী ওয়াদায় দৃঢ়তা দেখাইলেন, তখন ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর কাজে প্রীত ও গবিত হইলাম। শেখ মুক্তিব দুই দিক হইতে এই দৃঢ়তা দেখাইলেন। প্রথমতঃ নির্বাচনের আগে তিনি ছয় দফাকে সাধারণ ওয়াদা না বলিয়া রেফারেওাম বলিলেন। তাঁর কথার তাৎপর্য্য ছিল এই যে, হয় তাঁর পক্ষে 'হাঁ' বলিবেন, ৽য় 'না' বলিবেন। তার মানে, ভোটাররা হয় তাঁর পক্ষে সব ভোট দিবেন, নয়ত এক ভোটও দিবেন না। পূর্ব-পাকিস্তানের ভোটাররা সব হাঁ বলিলেন। শেখ মুক্তিব প্রায় সব আসন পাইলেন। শুধু নির্বাচনে নয়. তিনি রেফারেওামেও জিতিলেন। শাসনতম্ব রচনার ব্যাপারে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের একক মুখপাত্র ইইলেন।

নির্বাচনের পরে শেখ মৃজিব যা করিলেন সেটা আরও প্রশংসার যোগ্য।
নির্বাচনের ইতিহাসে একটা অনুকরণযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা। নির্বাচনের
পরে তরা জানুয়ারি, ১৯৭১, তিনি সুহ্রাওয়াদী ময়দানে বিশ লাখ লোকের
বিরাট জনসমাবেশে মেম্বরদেরে দিয়া হলফ করাইলেন, নিজে হলফ
করিলেন: 'ছয় দফা ওয়াদা খেলাফ করিব না।'

এই হলফ্নামা ছিল একটি মূল্যবান দলিল। হলফ্ গ্রহণ ছিল একটি স্থদ্রপ্রসারী তাৎপর্যাপূর্ণ ঘটনা। সেজ্য এ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি। ঘটনাটি নানা কারণে শ্বরণীয়।

১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি বেলা ২টার সময় ঢাকা রেসকোস'
ময়দানে (পরে স্ত্রাওয়াদী উদাান) জনসমক্ষে আওয়ামী মেম্বরয়া
হলফ্ উঠাইবেন, এটা আগেই ঘোষণা করা হইয়াছিল। ফলে সে
সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। আওয়ামী লীগ টিকিটে নির্বাচিত
কেন্দ্রীয় মেম্বর-সংখ্যা তখন ১৫১ এবং প্রাদেশিক মেম্বর সংখ্যা ২৬৭।
কারণ ঘূর্নীঝড়-বিধ্বস্ত উপকুল অঞ্জলের নির্বাচন তখনও হইতে পারে নাই।
ফলে মোট ৪১৮ জন আওয়ামী সদস্যের সকলেই এই শপথ অনুষ্ঠানে
যোগ দিয়াছিলেন।

হলফ্নামা একটি ছাপা দলিল। আলার নামে এই হলফ্নামার
শুরু হইয়াছিল। আরবী 'বিসমিলাহিররাহ্মানুর রাহিম' এর ছবছ বাংলা
তর্জমা করিয়া লেখা হইয়াছিলঃ পরম করুণাময় আলাহ্তালার নামে
হলফ্ করিয়া আমি অংনীকার করিতেছি যে আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা
ছয় দফা অনুসারে শাসনতারিক সংবিধান রচনা করিব; এ কাজে পশ্চিমপাকিস্তানী নেতাদের সহযোগিতা কামনা করিতেছি ইত্যাদি। হলফ্
নামায় বাংক, ইন্শিওরেল ও পাট ব্যবসায় জাতীয়করণের অংগীকার
সহ আরও কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়া দুইটি জয়ধ্বনিতে হলফ্নামার উপসংহার করা হইয়াছিল। এই দুইটি মুদ্রিত জয়ধ্বনি ছিলঃ 'জয় বাংলা,
'জয় পাকিস্তান'।

মুদ্রিত হলফনামার এক এক, কপি সমবেত ও কাতারবলী মেশ্বদের প্রত্যেকের হাতে ছিল। পাটি নেতা শেখ মুদ্রিবুর রহমান

#### নয়া অধ্যায়

তাঁর বুলন্দ আওয়াষে হলফের এক একটি বাক্যাংশ পড়িয়া গিয়াছেন, আর সমবেত কাতারবন্দী মেম্বররা সমস্বরে নেতার কথা আরত্তি করিয়াছেন। এতে গোটা অনুষ্ঠানের পরিবেশটা একটা ধর্মীয় গান্তীর্যো পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সমবেত প্রায় বিশ লাখের বিশাল জনতা পরম গ্রন্ধায় অবনত মন্তকে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এই হলফের প্রত্যেকটি কথা নীরবে শুনিয়াছে। একটি টু শব্দও হয় নাই। অনুষ্ঠান শেষে জনতা বিপুল হর্ষধানি করিয়া তাদের সমর্থন ও উল্লাস জানাইয়াছে।

ধর্মীয় গান্তীর্ব্যের এই হলফ্কে আরও রাভনৈতিক গুরুত্ব দিবার জন্ত সমবেত জনতার কাছে শেথ মুজিব আরও বলিলেন: 'ছয় দফা নির্বাচনী ওয়াদা আপনাদের নিকট আমাদের-দেওয়া আমাদের পবিত্র ওয়াদা। এ ওয়াদা যদি আমরা খেলাফ করি, তবে আপনারা আমাদেরে ক্ষমা করিবেন না'। আরও বেশী জাের দিবার জন্ত শেথ মুজিব বলিলেন: 'আমি নিজেও যদি এই ওয়াদা খেলাফ করি, তবে আপনারা নিজ হাতে আমাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবেন।' নিজেদের নির্বাচনী ওয়াদার নির্ভুলতা ও কার্যাকারিতা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতায় না থাকিলে এমন নিরংকুশ স্থাপ্ট চরম অনঢ় ওয়াদা কেউ করিতে পারেন না। ফলতঃ এই ঘটনার পরে শেখ মুভিবের পক্ষে কোন কারণে, কোন যুক্তিতেই ছয়-দফা-বিরোধী কাজ করা সভব ছিল না।

বস্ততঃ আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে শেখ মুজিব ইচ্ছা করিয়াই এটা করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়া-চিন্তিয়াই এভাবে নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফের সব রাস্তা ও ছিদ্র বন্ধ করিয়াছিলেন। পাঠকগণ, তখনকার অবস্থাটা একবার বিবেচনা করুন। একেই ত ৪১৮ জন মেম্বরের এত বড় পার্টি। তাতে আবার স্থাপ্ট কারণেই এঁদের মধ্যে সবাই পরীক্ষিত, অনুগত, পুরাতন ও নির্ভরযোগ্য নন। বোধগম্য কারণেই অনেক অজ্ঞানা-অচেনা প্রাথীকে নমিনেশন দিতে হইয়াছে। এঁদের মধ্যে কেউ স্থযোগস্থবিধা পাইলে দলত্যাগ করিবেন না, এমনটা আশা করা বৃদ্ধিমানের কাজ হইত না। আরও একটা কারণ ছিল। আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ পশ্চিমারা শুধু রাষ্ট্র-ক্ষমতার অধিকারীই ছিলেন না, বিপুল ধন-বিত্ত-

প্রতিপত্তিরও অধিকারী ছিলেন। পার্লামেণ্টারি রাজনীতিতে তাঁদের অকরণীর কাজও খুব বেশী ছিল না। রাট্র-ক্ষমতা, অর্থ-বিত্ত ও প্রতিপত্তির সাহাযো আওয়ামী লীগের অন্ততঃ গণপরিষদে-নির্বাচিত নবা-গতদের মধ্যে এক দলকে হাত করিয়া আওয়ামী লীগের, মানে পূর্ব-পাকিস্তানের, মেজরিটিকে নিজিয় করা মোটেই কয়নাতীত ছিল না। তাই শেখ মুজিব বিশ লাখ লোকের জনসমাবেশে মেম্বরদেরে দিয়া ঐ হলফ্ করাইয়াছিলেন। নিজেও হলফ্ নিয়াছিলেন। এতে এক সংগে দুইটা লাভ হইয়াছিল। এক আওয়ামী মেম্বরদেরে হশিয়ার করা হইয়াছিল। দুই, পশ্চিমা নেতা ও ধন-কুবেরদেরেও হশিয়ার করা হইয়াছিল। আওয়ামী মেম্বরদের করার হইয়াছিল। আওয়ামী মেম্বরদের করার হইয়াছিল। আওয়ামী মেম্বরদের মধ্যে যদি কারো কোনও উচ্চাভিলাষ থাকিয়াও থাকিত, তবে ঐ বিশাল জনতার দরবারে হলফ্ নেওয়ার ফলে সে উচ্চাকাংখা সেই মূহুর্তে পলাইয়াছিল।

আর পশ্চিমা ধন-কুবের নেতাদের কারও মনে যদি আওয়ামী দল ভাংগিবার পরিকল্পনা থাকিয়া থাকিত, তবে ঐ ঘটনার পরে তাঁরাও এই দিককার আশা তাগ করিতে বাধা হইয়াছিলেন।

## (৭) পশ্চিমা নেভাদের সংকীর্বভা

কাজেই শেখ গুজিবের এই দ্রদশিতার আমি মুক্ষ হইরাছিলাম।
কিন্তু দুই মাস না যাইতেই আমার সে মোহ কাটিরা গিরাছিল। তখন
আমার মনে হইরাছিল শেখ মুজিব যদি আওরামী মেম্বরদের 'আনুগতা'কে অমন দূর্ভেন্ত না করিতেন, তবেই বোধ হয় মন্দের ভাল
হইত। আওরামী লীগের মেম্বরদের আনুগতাে অর্থাঘাত অসম্ভব হইরা
পড়িরাছিল বলিরাই প্রেসিডেট ইয়াহিরা-সহ পশ্চিমা নেতারা ভোটারদেরে অস্তাঘাত করিতে বাধা হইরাছিলেন। কেন করিয়াছিলেন?
কারণ পশ্চিমা নেতারা পাকিন্তানের ঐকা, পাকিন্তান-স্টের ইতিহাস,
লাহাের প্রস্তাব, পাকিন্তানের 'স্বপ্রস্তা' কবি ইকবালের কথা, সবই ভূলিয়া
গিরাছিলেন। অথচ এই তিনটি বন্ধর কথা পশ্চিমা শাসক ও নেতারা
চিকিল ঘন্টা উচারণ করিতেন। পাকিন্তানের ঐকাে যদি তারা বিশুমাত্র

বিশ্বাস করিতেন, তবে শেখ মুজিবের নেত্ত্বে আওয়ামী লীগের মেজরিটি-শাসন তাঁরা নানিয়া লইতেন। তাঁরা ভাবিতেন গণতদ্রে মেজরিটিরই শাসন। আওয়ানী নেতৃত্বকে তাঁরা যদি গোটা পাকিস্তানের নেতা নাও মানিতেন, তবু তাঁরা ভাবিতে পারিতেনঃ 'তেইশ বছর পশ্চিমারা পাকিস্তান শাসন করিলেন, করুক না পূরবীরা পাঁচ বছর।' তা তাঁরা পারেন নাই। পারেন নাই এইজভ যে, পূর্ব-পাকিস্তানকে তাঁরা পাকিস্তানের সমান অপীদার মনে করিতেন না। এ অঞ্চলটাকে তাঁরা তাঁদের উপনিবেশ মনে করিতেন।

কালক্রনে এটা তাঁদের সাধারণ মনোভাবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। পাকিস্তানের স্বষ্টির গোড়াতে পশ্চিমা ভাইদের মনে যাই থাকুক, অবস্থা ও পরিবেশে দীর্ঘদিনের অভ্যাদে যেটা তাঁদের কাছে অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক দাবির রূপ পাইয়াছিল তা এই যে, পশ্চিম-পাকিস্তানটাই পাকিস্তান। পূর্ব-পাকিস্তানটা সেই পাকিস্তানের অংশ মাত্র। 'এক'টা 'অপর'টার অংশ হইলে 'অপর'টাও 'এক'টার অংশ, এটা তেমন ব্যাপার নয়। তাই এর উন্টাটাও সত্য নয়। অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানই পাকিস্তান, আর পশ্চিম-পাকিস্তানটা সেই পাকিস্তানের অংশ মাত্র, কোনও পশ্চিমা ভাই-ই এ ধরনের চিন্তায় অভান্ত ছিলেন না। আলাস্বাকে মার্কিন যুক্তরাট্রের অংশ মনে না করিয়া মার্কিন যুক্তরাট্রকেই আলাস্কার অংশ মনে করিলে যেমনটি হয়, এখানেও তেমনটাই হইত। শ্ব আয়তন নয়, রাষ্ট্র-ক্ষমতার অধিষ্ঠানও এই মনো ছাব স্টের ও বৃদ্ধির গোড়ায় কার্যকরী ছিল। পশ্চিম-পাকিস্তানে বসিয়া সার্ভে-অব-পাকি-ন্তান 'পাকিন্তানের যে সরকারী ম্যাপ প্রকাশ করিতেন, সেটা আসলে পশ্চিম পাকিন্তানেরই ম্যাপ । সেই ম্যাপের এক কোনে 'ইন্সেট' হিসাবে পূর্ব-পাকিস্তান, জুনাগড় ও মানবাদারের একটি করিয়া ক্ষুদ্রাকৃতির ম্যাপ থাকিত। এটাই পশ্চিমা ভাইদের মনের ম্যাপ। এই মনোভাবের বিচারে, পশ্চিম-পাকিস্তানের আয়তন ছোট হইলেও বাধিত না। আঞ্চারে ছোট হইয়াও ইংল্যাও গ্রহদাকারের আমেরিকাফে নিজের উপনিবেশ মনে করিত।

## (৮) পরিষদের বৈঠক আহ্বান

এমন পরিবেশে পূর্ব-পাকিন্তানী মেজরিটি সারা পাকিন্তান শাসন করিবে, এ সন্থাবনা পশ্চিমা ভাইদের মনে দৃঃসহ হইরা উঠিল। নির্বাচনের পর দৃই মাস অতিবাহিত হইরা গেল। তবু প্রেসিডেণ্ট ইয়াইয়া পরিযদের বৈঠক ডাকিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। অবশেষে মেজরিটি পার্টির লিভার শেখ মুজিব ১৫ই ফেব্রুয়ারি পরিষদের বৈঠক ডাকিতে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়াকে জাের তাকিদ দিলেন। ইয়াহিয়া পরিষদের মেজরিটি লিভারের কথা অগ্রাহ্ম করিয়া মাইনরিটি লিভার মিঃ ভুট্টোর পরামর্শ মত ১৯৫৮ সালের তরা মার্চ পরিষদের বৈঠক দিলেন। বৈঠকটার স্থান দেওয়া হইল ঢাকায়। আমরা অনেকেই প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার উদার গণতান্ত্রিক মনােভাবের তারিফ করিয়া বিরতি দিলাম, প্রবন্ধ লিখিলাম।

কিন্ত পরবর্তী ঘটনাসমূহ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, এটাও ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার স্থাবুর-প্রসারী যড়যন্ত্রের অবিচ্ছেপ্ত অংগ। বড়যন্ত্রটার ধারাবাহিকতা এইরপঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৩ই জানুয়ারি হইতে ১৫ই জানুয়ারি ঢাকায় অবস্থান করিয়া শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা করিলেন। হাসি মুখে ঢাকা ত্যাগ করিলেন। শেখ মুজিবকে পাকিন্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলিলেন। ছয় দফায় তাঁর খুব বেশী আপত্তি নাই বলিয়া গেলেন। কিন্ত ছয় দফা বা ভাবী শাসনতন্ত্র সমন্তে সোজাত্মজি কোনও স্পাই কথা বলিলেন না। কিন্ত ঘুরাইয়া-পেচাইয়া সর্ব প্রথম ছয় দফাকে পাকিন্তানের ঐক্যাবিরোধী এমন কি তাঁর নিজের রিচিত এল.এফ..ও.-বিরোধী এই ধরনের নতুন কথা বলিলেন। তিনি ঢাকা ত্যাগের প্রাক্তালে খুব নরম স্থরে বলিলেনঃ 'শাসনতান্ত্রিক সংবিধান সম্বন্ধে পাকিন্তানের দুই অঞ্লের ঐক্যত হওয়া দরকার।'

# (১) মুজিবের ভুল

এই সময় পশ্চিম-পাকিন্তানের কতিপয় নেতা শেখ মুজিব**কে একবার** পশ্চিম-পাকিন্তান সফরের দাওয়াত দিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, বিরোধী

#### নয়া অধ্যায়

প্রচারে ছয় দফা সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হইয়াছে, শেখ মুজিবের এই সফরে তার অবসান হইবে। সহকর্মীদের পরাণশে মুজিবর রহমান এই সফরে অসম্মতি বা অক্ষমতা জানাইলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, তিনি আওয়ামী পার্লামেণ্টারি পার্টর কাঙ্গে এই সময়ে এতই ব্যস্ত থাকিবেন যে, তাঁর পক্ষে পশ্চিম-পাকিস্তান সফর সম্ভব হইবে না। প্রকাশে এই যুক্তি দেওয়া হইল বটে, কিন্তু আমি জানিতে পারিলাম, সহকর্মীরা মুজিবকে এইরূপ বুঝাইয়াণে হন যে, এ**ই স**ফরের দাওয়াত আসলে শেখ মুজিবের জীবননাশের পা ক্রম-পাকিস্তানী ষ্ড্যস্ত্র মাত্র। আমি এ কথা বিশ্বাস করিলাম না। কান্যব আমি শেখকে বেপ-রোয়া সাহসী যুবক বলিয়াই জানিতাম। কিন্ত কাং াণ যাই হোক, মজিবের এই সিদ্ধান্তে আমি দুঃখিত হইলান। আমার তথা ওে বিশাস ছিল, আজও আছে, মুজিব ঐ সফরে গেলে তার স্থফল ফলিতে, মুজিবের অসাধারণ বাগ্নিতায় পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণ তাঁর সমর্থক হইয়া উঠিত। পশ্চিম-পাকিস্তানের পুঁজিপতি ও কায়েমী স্বার্থীরা বিধেন-প্রস্থত মিথাা প্রচারের দারা ছয়দফাও মুজিবের বিরুদ্ধে জনগণের মনে যে ভ্রান্ত ও ভয়ংকর চিত্র আঁকিয়াছে, মুদ্ধিব অতি সহজেই তা দূর করিতে পারিতেন। আমি অতীতে অনেক বার নিজ চোথে দেখি নাছি, শেখ মুজিব তাঁর ভাংগা-ভাংগা অশুদ্ধ উদ্দৃতে বক্তৃতা কেরিয়া পশ্চিম-পাকিস্তানী বড়-বড় জনসভা জয় করিয়াছিলেন। এব',রও তার অন্তথা হইত না।

কাজেই এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা মুজিবের উচিং হয় নাই, এটা আমি তখনও মনে করিতাম, আজও মনে করি। মুজিব ঐ সময়ে পশ্চিম-পাবিস্তান সফরে গেলে পরবর্তী মর্মান্তিক, হুদয় বিদারক ঘটনা-সমূহ ঘটিত না। কারণ, তাাতে শেথ মুজিবের ইমেজ পশ্চিম পাবিস্তানের জনগণের ন্যরে ইয়াহিয়া-ভুট্রোর ইমেজ ছাড়াইয়া যাইত।

# উ**পাধ্যা**র **তিন** পূথক পথে যাত্রা শুরু

# (১) ভুটো-ইয়াহিয়া বড়বল্ল

২৭শে জানুয়ারি জনাব ভূটো সদলবলে ঢাকা আসিলেন। আসিবার আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে ভূট্টো সাহেবের কয়েক দফা বৈঠক হইল। ভূট্টে। সাহেব তিন-চার দিন ঢাকা অবস্থান করিলেন। আওয়ামী নেতাদের সাথে অনেক দেন-দরবার করিলেন। আওরামী লীগের ছয় দফার বিরুদ্ধে নানারূপ যুক্তি-কুযুক্তি দিলেন। কিন্ত তাঁরা কি চান, কোন্ বিষয়ে ছয় দফার পরিবর্তন চান, এক কথায় তাঁরা কি ধরনের সংবিধান চান, ঘুণাক্ষরেও তা খুলিরা বলিলেন না। সবশেষে 'আবার দেখা হইবে' विनया विभाय रहेरलन । আ द्यामी लीर्गत সাথে ঘোরতর মতভেদ হইয়াছে, আলোচনা ভাংগিয়া গিয়াছে, আকারে ইংগিতেও ভূট্টো সাহেব বা তাঁর সংগীদের কেউ এমন কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু আমি ভূট্টো সাহেবের নীরব বিদায়ের মধ্যে একটা অশুভ ইংগিতের আভাস পাইলাম। এটা ছিল জানুয়ারির শেষ দিন। আমি ঐ রাত্তেই একটি বিশ্বতি মুসাবিদা করিলাম। পরদিন থবরের কাগ্যে পাঠাইয়া সম্পাদকদেরে নিচ্ছে অনুরোধ করিলাম। নিউথ এজেণ্ট**েরেও তে**মনি বলিলাম। পর্দিন 'অব্যার্ভার' ও 'মনিং নিউয' 'ডুয়েল দেন্টার' হেডিং দিয়া আমার বিশ্বতিটা পুরা ছাপিলেন। বাংলা দৈনিক ওলিও তাই করিলেন। এজে গিরা পশ্চিম-পাকিন্তানে কোড্ করায় 'ডন', 'পাকিন্তান টাইমস ইত্যাদি কাগঘও বথেষ্ট স্থান দিলেন। আমি সে বিশ্বভিতে শেখ মুজিব ও ভূট্নোকে আপোসের আবেদন জানাইলাম। ভূটো সাহেব করাটি ফিরিয়াই পিণ্ডি গেলেন। পিণ্ডিতে কয়েকদিন কাটাইয়া পেশ ওয়ার গেলেন। সেখানকার এক ক্লাবে বজুতা করিতে গিয়া ১৫ই ফেব্রুয়ারি খোষণা করিলেন, তিনি ঢাকায় আছত পরিষদ বৈঠক বয়কট করিবেন। বয়কটের ছম্চি দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। অক্সাত্ত মেম্বরদেরেও তিনি শাসাইলেন। তাঁর

বয়কট উপেক্ষা করিয়া যে সব পশ্চিম-পাকিন্তানী মেম্বর ঢাকা যাইবার চেটা করিবেন, তাঁদের ঠ্যাং ভাংগিয়া অথবা কালা কাটিয়া ফেলিবেন। ঢাকাকে তিনি কসাইখানা বলিলেন। মিঃ ভূট্যের এইসব বেআইনী ও অপরাধমূলক উক্তির বিরুদ্ধে গ্রেসিডেট ইয়াহিয়া বা সরকারী কেউ একটি কথাও বলিলেন না। মিঃ ভূট্যের এই লমকি সত্ত্বেও পিপল্স পার্টি ও কাইউম লীগের মেম্বরগণ ছাড়া আর সবাই ঢাকার টিকিট বুক করিয়া ফেলিলেন। কয়েকজন মেম্বর ঢাকা পৌছিয়াও গেলেন। শোনা যায়, খোদ্-পিপল্স পার্টির কয়েকজন মেম্বরও টিকিট বুক করিয়া ছিলেন। মনে হইতেছিল, ভূট্যের লমকি সত্ত্বেও ঢাকা সেশন সফল হইবার সন্তাবনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

## (২) পরিষদের বৈঠক বাতিল

এমন সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিরা ২৮শে ফেব্রুয়ারি করারি আসিলেন।
ভূট্টো সাহেবের বাড়িতে খানাপিনা করিলেন। ১লা মার্চ তারিথে
করাচি রেডিও হইতে প্রেসিডেন্টের নিজের গলার ভাষণে নয়,
পঠিত এক বিরতিতে, বলা হইল: পরিষদের তরা মার্চের বৈঠক স্থগিত।
এই ঘোষণায় আওয়ানী লীগ ও তার নেতা শেখ মুজিবকে এই সর্বপ্রথম
কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হইল।

সন্ধা। ছয়টার রেডিওতে প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণায় ঢাকাবাসী, সারা পূর্ব-পাকিন্তানবাসী, স্তন্তিত, বিক্ষুদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব অসীম হৈর্যের পরিচয় দিয়া উপযুক্ত যোগ্য নেতার কাজ করিলেন। মেলরিট পার্টির নেতা এবং ভাবী প্রধানমন্ত্রীকে জিগ্রোসা না করিয়া অনিদিই কালের জন্ম পরিষদ স্থগিত করিয়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অনিয়নতানিক অপরাধ করিয়াছিলেন। শেখ মুজিবের সময়োপযোগী অসীম থৈর্যে ও স্থৈর্যে আমি মুদ্ধ ও গবিত হইরাছিলাম। আমি অস্কুন্থ না থাকিলে নিজে তাঁর বাসায় যাইতাম। কিন্তু রাক্রিসাড়ে আটটার দিকে তিনি নিজে আমাকে ফোন করিয়াযা বলিলেন, তাতেই আনি পূর্বোজনত মুদ্ধ ও গবিত হইলাম। তিনি বলিলেন,

তিনি সাতদিন ব্যাপী সাধারণ হরতাল ও অসহযোগ আলোলন করা ঠিক করিয়াছেন। আমি সানলে আমার ঐকমত জানাইলাম। তবে অসহযোগের সাথে 'অহিংস' কথাটা যোগ করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি হাসিয়া জবাব দিলেন, সেটা করাই হইয়াছে। আমি তাঁকে 'কংগ্রেছ্লেট' করিলাম। তিনি জবাবে বলিলেনঃ 'শুধু দোওয়া করিবেন।' আমি সত্য-সত্যই দোওয়া করিলাম। করিতে থাকিলাম বলাই ঠিক। হারণ ওটাই ছিল আমার জন্ম সহজ।

# (৩) অহিংস অসহযোগের অস্কুতপূর্ব দৃষ্টান্ত

পরদিন বিদেশীরা দেখিয়া ত বিশ্বিত হইলেনই, আমরাও কম বিশ্বিত হইলাম না। অভূতপূর্ব, অপূর্ব, অভাবনীয় সামগ্রিক সাড়া। যেন যাদ্-বলে রান্তা-ঘাট, হাট বাজার, অফিস-আদালত, হাইকোর্ট-সেকেটারিয়েট অচল, নিথর, নিন্তর। শুধু রাজধানী ঢাকা শহরে নয়। পরে জানা গেল, সারা পূর্ব-পাঞ্চিতানে ঐ একই অবস্থা। খবরের কাগ্যে সারাদেশের শহর-বন্দরের রিপোর্ট পড়িলাম। আর কল্পনায় পঞাশ খেলাফত-কংগ্রেসের অসহযোগ-বছর আগের হরতালের চিত্র দেখিতে লাগিলাম। মহাত্মা গান্ধী ও আলী ভাই এর ডাক সেদিন বাতাসের আগে দেশ-ব্যাপী ছড়াইয়া পড়িত। তাঁদের षाखात प्रभावात्री वक्त्याल त्य रत्रजान ष्रत्ररात भानन कत्रिज, जा দেখিয়া বিশ্বিত হইতান। মনে করিতাম, এমনটা আর হয় নাই. **ट्रे**र्ट ना। विश्व ১৯৭১ সালের ২রা নার্চের ঘটনা আমার বিশায় সকল সীমা ছাড়াইয়া গেল। কোথাও কোনও অনুরোধ-উপরোধ ক্যানভাস্-পিকেটিং এর দরকার হইল ন!। স্বতঃ-প্রনোদিত হইয়া সবাই যেন এ কাঞ্ করিল। এটা যেন সকলেরই কাজ। ১লা মার্চ প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া পরিষদ মূলতবি করিবেন, এটা পূর্ব-পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ আগে হইতেই জানিতেন। ১লা মার্চ সকাল না হইতেই ঢাকা শহরে সৈল মোতায়েন হইল। কাজেই প্রেসিডেন্টের ঘোষণাটা জনসাধারণের বিশায় উদ্রেক করিলেও শাসকদের নিশ্চয়ই বিশায় উদ্রেক করে নাই।

বর্গ আওয়ামী-নেতারা যে হ্রতাল ঘোষণা করেন, সেটা বার্থ করিবার জন্য তাঁরা বিশেষ তংপরতা অবলম্বন করেন। রাস্তায়-রাস্তায় টহল দিয়া জনগণের মনে ভীতি স্পট্টর সকল প্রকার পথা গ্রহণ করেন। ঢাকা শহরেও মফস্বলের অনেক জায়গায় গুলি-গোলা চলে। বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। সরকারী কর্মচারীদেরে অফিস-আদালতে হাখির করার জন্য, দোকানপাট খোলা রাখিবার জন্য, সকল প্রকার চেটা-তহির করা হয়। কিন্তু কিছু হয় না।

এ সবই অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। পাঠকদের প্রায় সকলেই নিজের চোখে দেখিয়াছেন। অনেকেই খবরের কাগ্যে পড়িয়াছেন। সকলেরই মনে থাকার কথা। তবু এ সবের উল্লেখ করিলাম এই জন্ম যে মাত্র ন'মাস পরে ক্ষমতায় বিসিয়া শাসকদল সরকারী বেসরকারী সকল প্রকার কর্মচারীসহ গোটা দেশবাসীর এই ঐক্যের কথা বেমালুম ভূলিয়া গিয়াছিলেন। সে কথার আলোচনা করিব পরে।

তরা মার্চ দ্রেসিডেও ইয়াহিয়া আরেকটা বাজে কাজ করিলেন।
তিনি বার-নেতার এক বৈঠক ডাকিলেন। এই বার নেতার মধ্যে
দুই জন পূর্ব-পাকিস্তানী, আর দশ জন পশ্চিম পাকিস্তানী। পরিষদ
বাইপাস্ করার ছিল এটা একটা ফলি। 'বার-নেতার' মধ্যে এক দিকে
প্রেসিডেও অপর দিকে আওয়ামী লীগের গ্রহণযোগ্য কোনও ফরমূলা
নির্ধারিত হওয়া অসম্ভব ছিল, এটা সবাই জানিতেন। তবু এমন বৈঠক
ডাকা হইয়াছিল দুরভিসন্ধি-বলে। কাজেই আওয়ামী-নেতা শেখ মুজিব
সংগত কারণেই এটা অগ্রাঞ্চ করিলেন। তিনি এক প্রেস-কনফারেশে
অহিংস অসহযোগ চালাইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের একচ্ছত্র প্রতিনিধি শেখ মুজিব ঐ বৈঠক অগ্রাহ্ম করায় পূর্ব-পাকিস্তানের অপর একমাত্র নিমন্ত্রিত নেতা নৃরুল আমিন সাহেবও বৈঠকে যোগ দিতে অসম্বতি জানাইলেন।

এক-লাগা পাঁচ দিন পূর্ব-পাকিন্তানে, মানে পাকিন্তানের মেজরিটি অঞ্জে, কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের কোন অন্তিত্ব ছিল না। সরকারী-বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠান নিয়ন্তিত হইতেছিল আওয়ামী লীগ

নেতৃত্বের নির্দেশে। কেন্দ্রীয়-প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত অফিসাররাও আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মানিয়া চলিতেছিলেন। সামরিক বাহিনী ক্যান্টনমেন্টের বাহিরে আসা হইতে বিরত ছিল।

একটা নীরব অহিংস বিপ্লবের মধ্য দিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে বিপূল ভোটাধিক্যে-নির্বাচিত আওয়ামী লীগের ডিফ্যাস্টো শাসন কায়েম হইয়। গেল। বিদেশরাও স্বীকার করিলেন, পূর্ব-পাকিস্তানীরা একামভাবে, টু-এ-ম্যান, আওয়ামী লীগের সমর্থক।

# (৪) ডিক্টেটরের নতি স্বীকার

৬ই মার্চ সন্ধ্যা ছয়টার রেডিওতে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া নিজ গলায় ঘোষণা করিলেন, তিনি ২৫শে মার্চ ঢাকায় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করিলেন। প্রেসিডেণ্টের সে ঘোষণায়ও রাষ্ট্রপতির মর্যাদা-উপযোগী শরাফত ছিল না। আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় তাঁর মনের ক্ষোভ ভাষায় ফাটিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু ওসবকে আমি কোন ওরুত্ব দিলাম না। পরিষদের বৈঠক ডাকা হইয়াছে, এটাই আমার কাছে ছিল ওরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আওয়ামী লীগের ড়য়। জনমতের সামনে ডিক্টেটরের নতি স্বীকার।

প্রেসিডেণ্টের এই ঘোষণায় সবাই নিশ্চিন্ত ও খুশী হইয়াছিলেন।
দুই-একজন করিয়া অনেকেই আমার বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন।
সকলের মুখেই স্বন্থির ভাব। যাক্ একটা সংকট কাটিয়া গেল। রাত
সাড়ে আটটার দিকে আমি মুজিবের নিকট হইতে টেলিফোন পাইলাম।
প্রথমে তাজুদ্দিন সাহেব ও পরে শেখ মুজিবের সাথে কথা হইল।
আওয়ামী লীগের কর্তব্য সম্বন্ধে আমার মত জানাইলাম। তাঁদের মত
ছিল, বিনা-শর্ভে তাঁরা ২৫শে মার্চের পরিষদে যোগ দিবেন না। আমার
মত ছিল, শর্ভ তাঁরা যাই দেন, ২৫শে মার্চের বৈঠকে তাঁরা অবশ্যই
বোগ দিবেন। আমার যুক্তিটা ছিল এইরূপঃ ২৫শে মার্চের বৈঠকে
আওয়ামী লীগ হাথির হইয়া নিজম্ব মেজরিটির জােরে আওয়ামী লীগ
পার্টির একজন শ্পিকার, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে দওলতানা ও
ওয়ালি খাঁর সাথে পরামর্শ করিয়া সিনিয়র ভিপুটি শিক্ষার ও পূর্ব-পাকিস্তান

#### নয়া অধ্যায়

হইতে ( তার মানে আওয়ানী লীগ ) জুনিয়র ডিপুটি ম্পিকার নির্বাচন করিবেন। এই ভাবে ম্পিকার, দুইজন ডিপুটি ম্পিকার ও প্যানেল-অব-চেয়ারমেন নির্বাচন শেষ করিয়া মেজরিটি পার্টির নেতা ও লিডার-অব-হাউস হিসাবে শেখ সাহেব স্পিকারকে অনুরোধ করিবেন- এক সপ্তাহের জন্ম হাউস মুলতবি করিতে। উদ্দেশ্যঃ উভয় অঞ্লের নেতাদের মধ্যে শাসনতাম্বিক সংবিধান সম্বন্ধে একটা সংকোতার আলোচনা। ইতিপূর্বে তরা মার্চ প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়। যে বার নেতার বৈঠক ডাকিয়াছিলেন, সম্ভব হইলে সেই নেতৃ-বৈঠকই লিডার-অব-দি হাউস হিসাবে শেখ মুজিবই ডাকিবেন। উচিং বিবেচিত হইলে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়াকেও সেই বৈঠকে দ্যুওয়াত করা হইবে । বিশ্বাসী জানিবে, নিরংকুশ মেজরিটি হইগ্নাও শেখ মুজিব পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতাদের সাথে সমঝোতায় আসিবার কতই না আন্তরিক চেটা চালাইতেছেন। আওয়ানী লীগ ছয় দফা-ভিত্তিক সংবিধান রচনায় ধর্মতঃ হলফ-বছ। ওটা ছাড়া কিছুতেই রাষী হইতে পারেন না। স্পষ্টতঃই ঐ এক সপ্তাহের মূলতবিতে কাজ হংবে না। এক সপ্তাহ পরে পরিহদের বৈঠক হইবে। সেখানেও লিডার-অব-দি হাউস শেখ মুজিব আরও এক সপ্তাহের জগু হাউস মূলতবি করিতে পিকারকে **অনুরোধ করিবেন ।** এইভাবে যতদিন ইচ্ছা পর-পর হাউস মুলভার করিয়া যাইবার ক্ষমতা ও অধিকার শেখ মুজিবের হাতে চলিয়া আসিবে। প্রেসিডেন্টের মথির উপর হাউস আর নির্ভরশীল থাকিবে না।

## (c) আমার পরাম**র্গ**

আমার পরামণটো শেখ মুজিব ও তাজুদিন সাহেবের পদক হইল বলিয়া জানাইলেন। কিন্ত একটা অস্থবিধা হইয়। গিলাছে। তাঁরা পরিষদে থোগ দিবার পূর্ব-শত রূপে চারিটি দাবি করিয়া ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রে বিশ্বতি দিয়া ফেলিয়াছেন, বলিলেন। দে বিশ্বতি সাকুলেট হইয়া বিদেশে ও পশ্চিন পাকিস্তানে চলিয়াও গিয়া থাকিবে। অগত্যা আর কি করা যায় । তখন আমি জানিতে চাহিলাম, শর্ত চারিটি কি কি । তাঁরী জানাইলেন, শর্ত চারিটি এই :

- (১) সৈখবাহিনী ব্যারাকে ফিরাইয়া নিতে হইবে।
- (২) ১লা মার্চ হইতে সৈশ্যবাহিনী ষে হত্যাকাণ্ড ও যুলুম করিরাছে, তার তদন্ত করিয়া পূর্ব পাকিন্তান সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। (বলা আবশ্যক, সামরিক কর্ত্পক্ষ ইতিপূর্বেই একটি তদন্তের নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্ত সে তদন্তের রিপোর্ট সামরিক কর্ত্পক্ষের নিকট দাখিলের কথা ছিল। আওয়ামী লীগ দাবি করিয়াছে, সামরিক কর্ত্পক্ষের বদলে সিভিল গবর্নমেন্টের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।)
  - (७) भागान न প্রত্যাহার করিতে হইবে।
- (৪) এই মৃহর্তে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে রাট্র-ক্ষমতা ট্রান্সফার করিতে হইবে।

আমি শর্ত চারিটির প্রথম দুইটি সমর্থন করিলাম। পরের দুইটিতে আপত্তি করিলাম। আমি বলিলাম, এ সময়ে মার্শাল ল প্রত্যাহারের দাবি চলিতে পারে না। একটা সংবিধান (ইণ্টারিম হইলেও) না করিয়া মার্শাল ল প্রত্যাহারের অর্থ ভ্যাকিউয়াম স্থাই করা। তাতে ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট থাকিবেন না। তাঁর-দেওয়া এল.এফ.ও. থাকিবে না। এল.এফ.ও.র অধীন নির্বাচন থাকিবে না। নির্বাচন বাতিল হইলে গণ-প্রতিনিধি থাকিবেন না। আর এই মূহর্তে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বদ্ধে আমি বলিলাম: ওটা তোমাদের চাহিতে হইবে না। ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্ম নির্বাের ঘারতর চাপ দিতেছে। ডিভ্যালু না করা পর্যন্ত নতুন ঋণ বিবে না, বলিয়া দিয়াছে। ইয়াহিয়ার ইচ্ছা তিনি নিজে টাকা ডিভ্যালু না করিয়া দিয়াছে। ইয়াহিয়ার ইচ্ছা তিনি নিজে টাকা ডিভ্যালু না করিয়া নির্বাচিত রাজনীতিকদের সিভিলিয়ান গবর্নমেন্টের হাত দিয়া ঐ বদক্যজটা করাইবেন।

নেতারা ব্যাপারটা উপলব্ধি করিলেন, মনে হইল। এখন কি করা যায় ? গায়ে পড়িয়া ত শর্ত প্রত্যাহার করা যায় না। ঠিক হইল, আলোচনার সময় দরক্ষাক্ষিতে প্রথম পুইটার উপর জোর দিয়া বিতীয় পুইটা স্থাক্রি-ফাইসের ভান করা হইবে। অপর পক্ষকে জিতিবার সাধনা দিতে হইবে।

#### নয়া অধ্যায়

## (১০) আমার পরামর্ণ কাজে লাগিল না

শান্তিতেই রাতটা কাটাইলাম। কিন্তু পর দিন সকালে খবরের কাগয পড়িয়া আবার শান্তি হারাইলাম। ঐ চারটি শত গৃহীত হইলেই আওয়ামী লীগ পরিষদে যোগ দিবে, এ কথাও বিশ্বতিতে বলা হয় নাই। বলা হইয়াছে: প্রেসিডেট চার শর্ত পুরণ করিলে আওয়ামী লীগ পরিষদে যোগ দিবে কি না বিবেচনা করিয়া দেখিবে। কথাটায় আরো জার দিয়া শেখ মুজিব বলিয়াছেন: 'আমি আগার দেশবাসীর মৃতদেহ পাড়াইয়া পরিষদে যোগ দিতে পারি না।"

বয়সে তরুণ হইলেও শেখ মুজিব 'ম্যান-অব-স্ট্রুং কমন সেন্স আমি তা জানিতাম। সগৌরবে এ কথা বলিয়াও বেড়াইতাম। সেই 'ম্যান-অব-স্টুং কমন সেন্দ্র' এমন যুক্তি দিলেন কেনন করিয়া? আমি তাঁকে টেলিফোনে ধরিবার চেটা সারাদিন ধরিয়া করিলাম। শেখ মুজিব তথন কল্পনাতীত রূপে ব্যস্ত। স্বাভাবিক কারণেই। অগত্যা ঠিক করিলাম, থাঁকে পাই তাঁকেই বলিব নুজিবকে আনার সাথে ফোনে কথা বলিতে। অত ব্যস্ততার মধ্যে মুদ্ধিবকৈ আসিতে বলা বা তা আশা করা উচিৎ না। আমার স্বাস্থ্যের যা এবস্থা, তাতে আগার পক্ষে যাওয়াও অসন্তব। কাঙ্গেই প্রথম চেঠাতেই যথন কোরবান মালী সাহেবকে পাইলান, তাঁকেই বলিলাম আমার অভিপ্রায়টা। কোরবান আলী চেষ্টা করিয়াও সফল হইলেন না, বুঝা গেল। অগত্যা আমার পুত্র মহবুব আনামকে পাঠাইলাম। আমার ছেলের याखशास, अथवा कात्रवान आली माट्ट्रवत छिष्टास, अथवा पृरेक्षन्तर সমবেত চেষ্টায়, অবশেষে শেখ মুজিব কথা বলিলেন। আমি সোজা-স্থান আমার কথায় গেলাম। বলিলাম: পরিষদ তোমার। সারতঃ ও আইনতঃ তুমি হাউদের নেতা। ওটা আসলে তোমারই বাড়ি। নিজের বাড়ি যাইতে শর্ত কর কার সাথে? ইয়াহিয়া অন্ধিকার প্রবেশকারী। তাঁর সাথে আবার শর্ত কি?

আমি বোধ হয় রাগিয়া গিয়াছিলাম। মুঙ্জিব হাসিলেন। বলি-লেন: 'এত সব হত্যাকাণ্ডের পরও আবার আমাকে পরিষদে যাইতে

বলেন ?' চট্ করিয়া খবরের কাগ্যে প্রকাশিত 'মৃতদেহ' কথাটা আমার মনে পড়িল। বলিলামঃ 'হাঁ, নিজের লোকের মৃতদেহের উপর দিয়াই তুমি পরিষদে যাইবা। কারণ ও-বাড়ি তোমার। সে বাড়িতে ভাকাত পড়িয়াছে। তোমার বাড়ির কিছু লোকজন ভাকাতের হাতে খুন হইয়াছে। ডাকাত তাড়াইবার জ্বন্ট তোমার নিজের লোক-জনের মৃতদেহ পাড়াইয়া বাড়িতে চুকিতে হইবে। ডিক্টেটর ইয়াহিয়া জনমতের চাপে আওয়ানী লীগের দাবির সামনে মাথা নত করিয়াছেন। কাজেই আগামী কালের সভায় তুমি বিজয়-উৎসব উদ্যাপনের নির্দেশ দিবা।' শেখ মুজিব আসলে রসিক পুরুষ। আমার উপমাটা তিনি थ्य উপভোগ করিলেন। বিজয়-উৎসবের কথায় খুশী হইলেন। হাসিলেন। বলিলেনঃ 'আমার আঞ্চকার বন্ধৃতা শুনিবেন। রেডিওতে ব্রডকাস্ট হইবে সোজাস্থজি ময়দান হইতে। আপনার উপদেশ মতই কাজ হইবে। কোনও চিন্তা করিবেন না। দোওয়া করিবেন। 'লিভ্ইট টুমি', 'কোনও চিস্তা করিবেন না' 'দোওয়া করিবেন' কথা কয়টি মুজিব এর আগেও বহুদিন বলিয়াছেন। আত্ম-প্রতায়ের দৃঢ়তার স্থাপ প্রকাশ। কথা কয়টা ওঁর মুখে শুনিলেই আমি গলিয়া याइेजाम । ও দিনও গলিলাম । मात्न, आवर रहेलाम ।

## (৬) অশুভ ইংগিত

পূর্ব-নির্ধারিত সময়-মত ৭ই মার্চ সকাল সাড়ে আটটার আমার ব্রীকে লইরা আমি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাই; অথবা বলা ধার আমার ব্রীই আমাকে লইরা হাসপাতালে যান। দুজনেরই অন্তথ, দুজনেই ডাজারের পরীক্ষাধীন। দুজনেরই ই-সি-জি-, দুইজনেরই এক্সরে। কাজেই দুইজন প্রায় সমান। দুজনারই ডাজার রাজিব ও ডাঃ হকের চেয়ারে যাওয়ার কথা। আমার একজন ডাজার বেশী। কান ও নাকের ক্রন্থ আমার ডাঃ আলী আফ্যল খাঁর চেয়ারেও যাওয়ার কথা।

এ সব সারিতে এগারটা বাজিয়া গেল। ডাক্তারদের সবাই আমার **ন্নেহের** বন্ধু। সবারই মুখে উদ্বেগ ও বুকে চাঞ্চল্য। তাঁদের সকলের জিগ্গাসা: আজ শেখ সাহেব ময়দানের বজৃতায় কি বলিবেন? আমাদের ভাগ্যে কি হইবে ? ভাবখানা এই যে আমি যেন সবই জানি। যত বলিলাম 'আমি তাঁদেরই মত অন্ধকারে' ততই তাঁরা সকলে চাপিয়া ধরিলেন। রেডিওলজিস্ট ডাঃ শামস্থল হকের বিশাল চেষারে বসিলাম। ডাক্তার-ছাত্রদের ভিড়। চা-বিঙ্গুটের ফরমায়েশ হইয়া গেল। শুধু একা আমি কথা বলিলান না। যাঁর-যা অভিজ্ঞতা-অভিমত সবাই বলিলাম। তার মধ্যে ডাঃ ফযলে রাবিব সবচেয়ে চাঞ্চলাকর সংবাদ দিলেন। তিনি মাত্র ঘণ্টা দুই আগে ধানমণ্ডি রোগী দে**খিতে** গিয়াছিলেন। শেখ সাহেবের বাড়ির কাছেই তাঁর রোগী। তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, এক বিশাল জনতা শেখ সাহেবের বাড়ির সামনে ভিড় করিয়াছে। তিনি জানিতে পারিয়াছেন, জনতার পক্ষ হইতে শেখ সাহেবকে বলা হইতেছে, আজকার সভায় স্বাধীনতা ঘোষণার ওয়াদা না করিলে শেখ সাহেবকে বাড়ি হইতে বাহির হইতে দেওয়া হইবে না। ভিড়ের মধ্যে তরুণের সংখ্যাই বেশী, বোধ হয় সব ছাত্রই হইবে। ডাঃ রাবিব আরও আশংকা প্রকাশ করিলেন, আন্ধকার সভায় স্বাধীনতার কথা বলা হইলে সামরিক বাহিনী জনতার উপর গুলী বর্ষণ করিবে, এমন গুজব শহরময় ছডা-ইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় একটা চর্ম বিপদ ঘটিতে পা**রে বলিয়া** সকলেই আশংকা প্রকাশ করিলেন। এ বিষয়ে আমার মত कि সবাই জানিতে চাহিলেন।

আমি সবাইকে সাখনা দিবার চেন্টা করিলাম। আগের রাতে ও সকালে মুজিবের সাথে আমার টেলিফোনে আলাপের কথাটা প্রকাশ না করিয়া যতটুকু বলা যায়, ততটা জোর দিয়া বলিলামঃ 'এমন কিছুই ঘটবে না। আজকার সভায় শেখ মুজিব ঠিকই উপস্থিত থাকিবেন। দুরদর্শী দায়িত্বশীল নেতার মতই বজ্বতা করিবেন। গুলি-গোলার আশংকা তাঁদের অমূলক।' বলিলাম বটে, কিন্তু আমার নিজের বুক্ত

### দ্বাজনীতির পঞ্চাশ বছর

আশংকার দুরু দুরু করিতে থাকিল। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওরাদার প্রতি সামরিক বাহিনী ও পশ্চিমা নেতাদের অনমনীয় অগণতান্ত্রিক মনোভাব আমাকে সতাই ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। 'বেলুচি-ভানের খুনী' বলিয়া মশহুর জেনারেল টিকা খাঁন নয়া গবর্নর নিযুক্ত হইরাছেন। তিনি ঢাকায় পোঁছাইয়াছেন বা পোঁছাইডেছেন, খবরটা জানাজানি হইয়া গিয়াছিল। প্রায় বারটার দিকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল হইতে বাসায় ফিরিলাম। ফিরিবার পথে দেখিলাম, তখন হইতেই ময়দানে জনতার ভিড় হইতেছে।

ভালয়-ভালয় শেখ সাহেবের সভা হইয়া গেল। আগেই জানাজানি হইয়া গিয়াছিল যে শেখ মুজিবের বস্তৃত। সোজাস্থাজি সভাস্থল হইতে রডকাস্ট করা হইবে। এ খবর বা ধারণা ভিতিহীন ছিল না। আগের দিন ৬ই মার্চ রেডিও-টেলিভিশনের আটিস্টরা বাংলা একাডেমী-প্রাক্ষনে এক সভা করিয়া জনগণের এই সংগ্রামে তাঁদের একাত্মতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। বেগম লায়লা আজু মন্দবানু এই সভায় সভানেত্রিত্ব করিয়াছিলেন। কামকল হাসান, গোলাম মোন্ডফা, খান আতাউর রহমান, গোলফা যামান আক্রাসী, আনওয়ার হোসেন, রাষ্যাক, হাসান ইমাম, ওয়াহিদুল হক, আথিযুল ইসলাম প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা রেডিও-টেলিভিশন আটিস্ট মর্মপ্রানী বক্ততা করিয়াছিলেন।

কিন্ত মার্শাল ল কর্পক্ষের হন্তক্ষেপে সভাস্থল হইতে সে বন্ধৃতা ব্রডকাস্ট হইতে পারিল না। তবে সভা ফেরতা লোকের মুখে শুনিলাম, বিপুল জনতার সমাবেশ হইবাছিল। শেখ সাহেবও প্রাণখোলা বন্ধৃতা করিয়াছেন। একাই। যা আশংকা করা হইয়াছিল তা হয় নাই। শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নাই। কাজেই জেনারেল টিকা খানও হাতসাফাই দেখাইতে পারেন নাই।

পরদিনই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। বেতার কর্মীদের দৃঢ়তার সরকার নরম হইলেন। পরদিন সকাল আটটার রেভিওতে ও সদ্ধার টেলিভিশনে শেখ সাহেবের বঞ্জুতা শুনিতে ও সভার অপূর্ব দৃষ্ণ দেখিতে পাইলাম। স্বভাষতঃই ইতিমধ্যে গত পাঁচদিনে উভার পক্ষের অবিবেচক ও উচ্ছ্বংখল লোকজনের দোষে অনেক খুন-খারাবি হইয়া
গিয়াছিল। ফলে সভায় ভীষণ উত্তেজনা। অত উত্তেজনার মধ্যও
শেখ মুজিব জন-নেতার উপযোগী ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখাইয়া বজ্তা
শেষ করিয়াছেন। অহিংস অসহযোগ চালাইয়া যাইবার বিস্তারিত
নির্দেশ দিয়াছেন। রাষ্ট্র-পরিচালকের আস্থা লইয়াই নির্দেশগুলি উচ্চারণ করিয়াছেন। তাঁর ঐ সব আদেশ-নির্দেশ পালিত হইবেই, সামরিক সরকার শত চেষ্টারও তাঁর নির্দেশ পালনে জনগণকে বা সরকারী
কর্মচারীগণকে বিরত করিতে পারিবেন না, তেমন কর্ত্রের আত্মবিশাস
শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বরে ফুটিয়া উচিল। আমি শুধু পুলকিত হইলাম
না, আগন্তও হইলাম। এমন অবস্থায় নেতার যে গনোবল ও
আত্মবিশাস একান্ত দরকার শেশ মুজিবের তা আছে। কাজেই এদিককার কোনও ভাবনা আমার হইল না

আমার ভাবনা, শুধু ভাবনা নয়, দুশ্চিন্তা হইল অন্তদিকে। শেখ মুজিব প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার আহত পরিষদের সভা আহ্বানকে আও-ब्राभी लीरभत ও জनभरगत विकासित कथा विलालन ना। विकास-ित्रम **উদ্যাপনের ক**থাও ঘোষণা করিলেন না। বরঞ্চ পূর্ব-প্রকাশিত চার **শর্তেরই পুনরার**ত্তি করিলেন। ঐ সব শর্ত পূরণ হওয়ার পরে পরি-ষদে যোগ দেওয়ার কথা বিবেচনা করিবেন, সে কথারও পুনরুজি করিলেন। সেই একই কথাঃ শহীদদের মৃতদেহের উপর দিয়া ২৫শে মার্চের পরিষদে যোগ দিতে না পারার কথা। আমার সমস্ত স্বপ্ন ও **কল্পনা এক দমকা হাও**রায় মিলাইয়া গেল। শেখ মুজিবের মত অসাধারণ কাওজ্ঞানী ও বাস্তববাদী জন নেতা পরিষদে যাওয়া-না-যাওয়ার আকাশ-পাতাল প্রভেদটা, দুই এর রাজনৈতিক তাৎপর্যাটা এবং সংগ্রামের ট্যাক্টিক্সের পার্থকাটা বুঝেন নাই, এটা আমার **কিছুতেই বিশাস হইল না। স গ্রামে**র এই স্লুম্পষ্ট ট্যা**কটিক্যাল এড**-ভান্টেক্সটা শেখ মুব্ধিবের মত অভিজ্ঞ সংগ্রামী নেতা না বুঝিয়া শত্রপক্ষের হাতে তুলিয়া দিতেছেন, এটা আমার মন কিছুতেই মানিয়া महेम ना। कार्या मत्न हरेन, जाः क्यत्न वार्त्वत कथारे ठिक।

তিনি বলিয়াছিলেন: শেখ মুজিবের বাড়ি-ঘেরাও করা চার-পাঁচ হাজার তরুনকে যেভাবে স্বাধীনতা স্বাধীনতা চিংকার করিতে তিনি দেখিরা আসিয়াছেন, তাতে খেখ সাহেব নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিমত কাজ **করিতে** পারিবেন বলিয়া তাঁর বিখাস হইতেছিল না। আমি তাঁর কথাটা উড়াইয়া দিয়াছিলাম। এখন বৃঞ্জিম, ডাঃ রান্বির ধারণাই ছিল ঠিক। অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী মুজিব তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নাই সত্যা, তবে তরুণদের চাপে অন্ততঃ তাদের মন রাখিলেন। শুধু তাদেরে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই পরিষদে যোগ না দিবার বাপারটায় ঐরপ বীরত্বাঞ্জক ব্যাভাডো প্রদর্শন করিলেন। স্বাধীনতা যোষণার দাবিদার তরুণদেরে খুশী করিবার **জন্ম শেখ মুজি**ব আরো দুইটা **কাজ করিলেন। প্রথমতঃ উপসংহারে** তিনি বলিলেনঃ আজিকার সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। বিতীয়ত: কিছুদিন ধরিয়া ডিনি সব বক্তৃতার শেষ করিতেন এক সংগে 'জয় বাংলা' 'জয় পাকিস্তান' বলিয়া। এই দিনকার সভায় প্রথম ব্যতি-ক্রম করিলেন। শুধু 'জয় বাংলা' বলিয়া বজ্তা শেষ করিলেন। ধারা নিজেরা উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া দাবি করেন, **তাঁদের কে**ট কেউ আমার এই কথার প্রতিবাদ করেন। তাঁরা বলেন, শেখ মুজিব ৭ই মার্চের সভাতেও জের বাংলা' 'জর পাকিস্তান' বলিয়া বন্ধতা শেষ করিয়াছিলেন। আমি যখন বলি যে পরদিন আমি রেডিও টেলিভিশনে নিজ কানে তাঁর বক্ততা শুনিয়াছি এবং তাতে 'জয় পাকিস্থান' ছিল না, তার জবাবে তাঁরা বলেন, পরদিন ব্লেকর্ড ব্রডকাস্ট করিবার সময় ঐ কথাটা বাদ দেওয়া হইয়াছিল। बाक, आभि निक कारन या गुनित्राहिलाम, जारे लिथिए हि। বক্ত,তা শেষ করিরাই মুজিব সভামঞ ত্যাগ করিলেন। তাজুদিন সাহেব মৃতুর্তমাত্র সময় নট না করিয়া খপ, করিয়া মাইকের স্ট্যাও চাপিরা ধরিলেন এবং বলিলেন: 'এইবার মওলানা তর্কবাগীশ মোনাজাত করিবেন। সভার কাজ শেষ।' মওলানা সাহেব তথনি পাইকের সামনে দুই হাত তুলিয়া গোনাজাত শুরু করিলেন। সমবেত

বিশ-পঁচিশ লক্ষ লোকের চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ হাত উঠিয়া পড়িল।
মোনাজাতের সময় এবং তক্বিরের সময় কথা বলিতে নাই। তাই কেউ
কথা বলিলেন না। নড়িলেন না। যখন মোনাজাত শেষ হইল, তখন
শেখ মুজিব চলিয়া গিয়াছেন। পট করিয়া মাইকের লাইন কাটিয়া গিয়াছে।
স্পইতঃই বুঝা গেল, আর কেউ কিছু বলিতে না পারুক, এই জন্মই
এ বাবস্থা করা হইয়াছিল। এতে এটা নিঃসন্দেহে বোঝা গেল যে তথাকথিত
ছাত্র-নেতা ও তরুণদের যবরদন্তি ও হমকি ধমকেও সেদিন শেখ
মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার ইচ্ছা ছিল না। আমার বিবেচনায় এটা শেখ
মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দুরদশিতারই প্রমাণ।

# (৭) পরিষদে যোগ দিলে কি হইত?

কিন্ত এই ঘটনার আর একটা দিক আছে। সে কথা আগেই বলিয়াছি। আরও আলোচনা একটু পরে করিতেছি। এখানে পরি-ষদে যোগ দেওয়ার ট্যাকটিকাল দিকটারই কথা বলিতেছি। ৬ই মার্চের রাতে ও পরের সকালে টেলিফোনের আলাপে এই দিকটার দিকেই আমি শেখ মুজিবের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম: 'তুমি পরিষদে যোগ দাও। প্রথম দিনে ম্পিকার, ডিপ্টি ম্পিকার নির্বাচন কর।' এ বিহয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছিল যে কাকে ম্পিকার করা হইবে, সে সম্বন্ধেও আমি আমার মত **জানাইয়া**ছিলাম। আইউবের অনুকরণে দুইজন ডিপুটি স্পিকার করিতেও বলিয়াছিলাম। এক নম্বর ডেপ্টি ম্পিকার পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে ও দুই নম্বর ডিপ্ট ম্পিকার পূর্ব-পাকিস্তান হইতে (তার অর্থ আওয়ামী লীগার হইতে ) নিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। পশ্চিম-পাকিন্তানের কাকে এক নম্বর ডেপ্টি শিকার করা হইবে, সে সম্বন্ধে ওয়াদী খাঁ ও দওলতানার মতামত লইতেও বলিয়াছিলাম। এসব পুটনাট্রর সবগুলিই ছিল ট্যাকটিকাল পদা। কিন্ত আসল কথা ছিল স্ট্রাটেজির স্থাপ স্থবিধার কথা। সে সম্পর্কে আমি বলিয়াছিলাম : শিশকার-ডেপুট শিশকার নির্বাচনের পরেই তুমি 'লিডার অব-দি-হাউসের'

ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবা। তুমি ম্পিকারকে সংঘাধন করিয়া বলিবা, উভয় পাকিন্তানের নেতাদের মধ্যে একটা সমঝোতা আনার জন্ম প্রেসিডেন যে অনুরোধ করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যে ম্পিকার মহোদর বেন সাত দিনের জন্ম হাউস মূলতবি করিয়া দেন। তোমার ইশারা-মত ম্পিকার তাই করিবেন। তোমরা আলোচনায় বসিবা। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপস্থিতিতেই এটা হইতে পারে। আলোচনা সভায় তোমাদের পক্ষের বক্তবা হইবেঃ 'সংবিধান সম্বন্ধে একমাত্র আওয়ামী লীগেরই ভোটারদের কাছে নির্বাচনী-ওয়াদা আছে। পশ্চিমা কোনও পার্ট্টিরই তেমন কোন ওয়াদা নাই। তাছাড়া নির্বাচনের পরে আওয়ামী-মেম্বররা আল্লাকে হাযির-নাযির জানিয়া জনতার সামনে হলফ্ লইয়াছেন। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের ছয় দফাকে ভিত্তি করিয়াই সংবিধান রচনা করা হউক।'

"তোমাদের পক্ষের বজবা শুনিয়া পশ্চিমা-নেতারা রাযী হইলে ত ভালই। রায়ী না হইলেও তোমার কোনও অস্থাবিধা নাই। সাত দিন পরে আবার পরিষদের বৈঠক বসিবে। প্রথমেই তুমি দাঁড়াইয়া শ্পিকারকে বলিবাঃ আমাদের আলোচনা সাফলোর পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। আরও একটু সময় দরকার। আরও সাত দিনের জন্ম সভা মূলতবি হউক।

"বতদিন ইচ্ছা তুমি এমনি করিয়া হাউস মূলতবি করাইবা।

"এই পন্থার এড ভানটেজ এই যে হাউসের উপর প্রেসিডেণ্টের কোনও ক্ষমতা থাকিবে না। একক ক্ষমতা থাকিবে স্পিকারের। স্পিকার যতদিন ইচ্ছা এমনিভাবে হাউস চালাইতে থাকিবেন। প্রেসিডেণ্ট কিছুই করিতে পারিবেন না, এল্.এফ..ও.-নির্ধারিত এক'শ বিশ দিনের আগে।

"আমার দৃঢ় বিশাস, অতদিন যাইবে না। তার আগেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিরা সহ পশ্চিমা নেতারা বলিয়া ফেলিবেন যে, স্ট্রাটোজি ও ট্যাক্টিক্স্
উভরটাতেই পশ্চিমারা তোমার কাছে হারিয়া গিয়াছেন। তোমার কথামত
শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করিতে তাঁদের অধিকাংশই রাষী হইবেন। তা
নাও যদি হয়, তবু যে ডেডলক্ স্টে হইবে, তাতেও তোমার জয় হইবে।"

আমার ধারণা ছিল, মুজিব আমার যুক্তির সারবন্তা মানিয়া লইয়াছেন। তিনি সেমতেই কাজ করিবেন। কিন্ত ৭ই মার্চের বজ্তায় আমি নিরাশ হইয়াছিলাম। তবু আশা ছাড়ি নাই। পরবর্তী এক ঘোষণায় শেশ মুজিব বলিয়াছিলেন, তিনি মওলানা ভাসানী, জনাব আভাউর রহমান খাঁও অধ্যাপক মুযাফ ফর আহ্মদের সংগে আলোচনা করিবেন। কথা শুনামাত্র ভাপ নেতাদেরে জানাইলাম, আতাউর রহ্মান খাঁ সাহেবকে নিজে বলিলাম, শেখ মুজিবের সংগে আলাপ করিতে। আতাউর রহ্মান সাহেব বলিলেনঃ ঘদিও এ ঘোষণা খবরের কাগ্যে পড়া ছাড়া আর কিছুই তিনি জানেন না, মানে শেখ মুজিব তাঁকে টেলিফোনেও অনুরোধ করেন নাই, তবু তিনি যাইবেন এবং যাতে মওলানা সাহেব ও মুযাফ ফর সাহেবও যান, তার চেটাও তিনি করিতেছেন। আমি আতাউর রহ্মান সাহেবকে মুজিবের বরাবরে আমার উপদেশের কথা বলিলাম এবং তিনিও যাতে শেখ সাহেবকে অমন পরামর্শ দেন, সেজভ তাঁকে অনুরোধ করিলাম। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় আসিবার আগেই যাতে এটা হয়, তারও আবশ্যকতা আতাউর রহ্মান সাহেবকে বুঝাইলাম।

তিনি রাষী হইলেন। একরপ নিজেই উদ্যোগী হইয়া শেখ মুজিবের সাথে দেখা করিলেন। সেখান হইতে তিনি সোজা আমার বাসায় আসিলেন। তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে। সে আলোচনার আমার মত পরামর্শ তিনিও দিয়াছেন। বরঞ্চ আরো বেশী দৃঢ়তার সংগে আরো অগ্রসর পরামর্শ তিনি দিয়াছেন। তাঁর পরামর্শ ও যুক্তি মোটামুট আমারই মত হইয়াছে। তবে তিনি আরও একটু আগাইয়া বলিয়াছেন যে, নিজের মেজরিটির জোরেই ছয়-দফা ভিত্তিক একটি সংবিধান রচনা করিয়া ফেলাই শেখ মুজিবের উচিং। মোট কথা পরিষদ বয়কট করার তিনি বিরোধী, দৃঢ়তার সংগে সে কথা তিনি শেখ মুজিবকে বলিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

স্থতরাং দেখা গেল, আমরা বাঁরা শেখ মুজিবকে পরামর্শ দিবার দাবি রাখি, দায়িত্বও আছে এবং বাঁদের পরামর্শের দাম আছে বলিয়া আওয়ামী লীগের ও জনগণের অনেকে মনে করেন, তাঁদের অনেকে না হউক,

কেও-কেউ আমরা মুজিবকে পরিষদে যোগ দিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম এবং সেটা দিয়াছিলাম প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সংগে তাঁর সাক্ষাং হইবার আগেই। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা আসেন ১৫ই মার্চ এবং ঐ দিন হাতে অন্ততঃ ২৪শে মার্চ পর্যন্ত পুরা দশ দিন শেখ মুজিব ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যে কথাবার্তা হয়। এ কথাবার্তার বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। এখানে ও কথাটার উল্লেখ করিলাম এই জন্ম যে আমাদের পরামর্শ রাখিবার হইলে সে অযোগ শেখ মুজিবের প্রচুর ছিল। তবু যে শেখ মুজিব আমাদের পরামর্শ-মত কাজ করেন নাই, তার অনেক কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যা তখনও ছিল, আজও আছে, তা এই যে, শেখ মুজিব চাপে পড়িয়াই আমাদের পরামর্শমত কাজ করিতে পারেন নাই। যা হোক, পরিষদে যোগ না দেওয়াটা, আমার ক্রুর বিবেচনায়, শেখ মুজিবের একটা মন্তবড় ভূল। এ ভূলের দক্রনই ২৫শে মার্চের নিষ্ঠর ঘটনা ঘটিয়াছিল। অন্যথায় তা ঘটিত না। ব্যাপার অন্তরূপ হইত। তাতেও শেখ মুজিবেরই জয় হইত।

## (৮) অপর দিক

এ সমস্ত ব্যাপারটারই অন্য একটা দিক আছে, সে কথাও আগেই বলিয়াছি। সে দিকটারই আলোচনা এখন করা যাউক।

আমি ষেমন মনে করি, ৭ই মার্চের সভায় শেখ মুজিব ভুল করিয়াছিলেন প্রেসিডেট ইয়াছিয়ার পরিষদ ডাকার ব্যাপারটার স্থােশা গ্রহণ না করিয়া, তেমনি একশ্রেণীর লােক আছেন ধাঁরা মনে করেন, ৭ই মার্চে শেখ মুজিব ভূল করিয়াছিলেন ঐ দিন স্বাধীনতা যােষণা না করিয়া। এ দৈর কেউ কেউ কাগ্যে-কলমে সেকথা বলিয়াছেন, অনেকে আমার সাথে তর্কও করিয়াছেন। তাঁদের মত এই যে, শেখ মুজিব যদি ৭ই মার্চের ঘোড়-দোড়-ময়দানেম্ম গঁচিশ লাখ লােকের সমাবেশে স্বাধীনতা ঘােষণা করিয়া গ্রনর হাউস, রেডিও স্টেশন ও ক্যাণ্টনমেণ্ট দখল করিতে অগ্রসর হইতেন, তবে একর্মণ বিনা-রক্তপাতে তিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করিতে

পারিতেন। তাতে পরবর্তী কালের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও নয় মাসের যুক্ক, তাতে ভারতের সাহায্য, এসব কিছুরই দরকার হইত না।

এই মতের আমি দৃঢ়তার সংগে প্রতিবাদ করি। আমার কৃদ্র विरवहनाञ्च, এ ধরনের কথা धाँর। वल्लन অথবা हिन्छ। धाँता करत्रन, তাঁদের রাজনীতি বা সমরনীতির কোনও অভিজ্ঞতা নাই। তাঁরা বড় জোর থিওরিস্ট মাত্র। ৭ই মার্চের সভায় 'স্বাধীনতা বোষণাটা' না করিয়া মুজিব কত বড় দুরদশিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, সেটা বুঝিবার মত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ঐ সব থিওরিস্টের নাই। এ সম্পর্কে অনেক কথাই বলা যায়। সে.সব কথারই মোটামুটি দুইটা দিক আছে। ৭ই মার্চ শেখ মুজিবের সামনে সে দুইটা দিকই সমান জোরে উপস্থিত ছিল। এক, যুক্তির দিক। দুই, বাস্তব দিক। স ক্ষেপে এই দুইটা দিক সম্বন্ধেই বলা চলে, কোন দিক হইতেই ৭ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করা স্থাচীন হইত না। যুক্তির দিক হইতে হইত না এই জন্ম যে, প্রেসিডেন্টের পক্ষে বেআইনীভাবে পরিষদের বৈঠক বাতিল করাটাই স্থানীনতা যোষণার পক্ষে যথেষ্ট কারণ ছিল না। আর বান্তবতার দিক হইতে এটা সমীচীন হইত না এই জন্ম যে তাতে সভায় সমবেত বিশ লাখ নিবস্ত জনতাকে সংগীন উচা-কর। স্থ্যান্দ্রিক বাহিনীর গুলির মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইত। তাতে নিরস্ত জনতাকে জানিয়ান ধ্যাল। বাগের হত্যাকাণ্ডের চেয়ে বছগুণে বিপুল নিষ্ঠু রতম হত্যাকাণ্ডের শিকার বানানো হইত। হত্যা-কাণ্ডের বাদেও যে সব নেত। বাঁচিয়া থাকিতেন, তাঁদেরে গ্রেফতার করা হইত। বিচারও একটা হইত। তার ফলও জানা কথা। ফলে স্বাধীনতার বা অটোননির আন্দোলন বহু দিনের জন্ম চাপা পড়িত। পূর্ব-পাকিন্তান বা বাংলাদেশের পক্ষে সেটাই হইত অনেক বেশী ওকতর লোকসান।

অতএব ৭ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা না করিয়া শেখ মুজিব যোগ্য জন-নেতার কাজই করিয়াছেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রাজনীতির দিক হইতেও শেখ মুজিবের এই আচরণ যে

নিভূল হইয়াছিল এবং জনগণের সমর্থন পাইয়াছিল, তার বড় প্রমাণ এই যে অসহযোগ আন্দোলন তাতে স্তিমিত না হইয়া বরঞ্চ আরও জারদার হইয়াছিল। স্বাধীনতা ঘোষণা না করিয়াও শেখ মুজিব কার্যাতঃ পরবর্তী আঠার দিন স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তানের শাসন-ভার হাতে পাইয়াছিলেন। স্টেট ব্যাংকসহ সবগুলি ব্যাংক, টেলি, পোস্ট অফিস সবই শেখ মুজিবের ডাইরেক্টিভ-মত চলিয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন দখল বা আধিপতাই তখন ছিল না। রাজনীতির অবস্থাও তাই ছিল। ৯ই মার্চ মওলানা ভাসানী ও আতাউর রহমান খাঁ পণ্টন ময়দানে এক জনসভায় আওয়ামী লীগ দাবির সমর্থন করেন। ইয়াহিয়া ও পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতাদেরে শেখ মুজিবের সাথে আপোস করিতে উপদেশ দেন। মুজিবের দাবি লাহোর-প্রতাব-ভিত্তিক, এ কথাও তাঁরা ম্মরণ করাইয়া দেন। উভয় নেতাই পশ্চিমা-নেইয়ল ও কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেনঃ 'শেখ মুজিবকে আপনারা অবিশ্বাস বা উপেক্ষা করিবেন না। পূর্ব-পাকিস্তানের গোটা জনতাই মুজিবের পিছনে।'

প্রশাসনিক পর্যায়ে চিফ সেক্রেটারি মিঃ শব্দিউল আযমের সভাপতিত্ব ১২ই মার্চ সি. এস. পি. এসোসিয়েশন ও ই. পি. সি. এস. পি. এসোসিয়েশনের যুক্ত বৈঠকে আন্তরামী লীগের দাবি ও আন্দোলনের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিচার বিভাগেরও সেই কথা। ঢাকা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস থিঃ বদরুদ্দিন সিদ্ধিকী নব-নিযুক্ত গবর্ণর লোঃ জেনারেল টিকা খানকে হলফ্ পড়াইতে অস্বীকৃতি জানাইয়া ইতিহাস স্টি করেন। এই ভাবে মুজিবের জয় সর্বাত্মক ও পরিপূর্ণ হয়।

# উপাধ্যার চার ইয়াহিয়া-মুজ্জিব বৈঠক

## (১) ইয়াহিয়ার ঢাকা আগমন

এমনি অবস্থার ১৫ই মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় আদেন। সে আসাটাও ছিল শেখ মুজিবের অনুমতিসাপেক্ষ। তিনি ১২ই মার্চ পিণ্ডি হইতে করাচি আসিয়া যেন শেখ মুজিবের অনুমতির অপেক্ষাই করিতেছিলেন। ১৩ই মার্চ ক্যাপ নেতা খান আবদুল ওয়ালী খাঁ শেখ মুজিবের সাথে তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবনে অনেকক্ষণ আলোচনা করেন। এরপর শেখ মুজিব রিপোর্টারদেরে বলেন যে প্রেসিডেট ইয়াহিয়া ঢাকা আদিলে তিনি তাঁর সাথে আলোচনায় বসিতে রাথী আছেন। ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে মুজিব-ওয়ালী আলোচনার এটাও একটা বিষয় ছিল। শেখ মুজিব এমন একটা কিছু বলুন, প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার ইচ্ছাও বোধ হয় তাই ছিল। শেখ গুজিবের এই ঘোষণায় তাঁর দি**ক** হইতে ব্যাপারটা নিশ্চরই পরিকার হইয়াছিল। তবু কিন্ত প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার অভিপ্রায় কিছুই বোঝা থাইতে ছিল না। ১৫ই নার্চ বেলা অপরাফ আডাইটায় প্রেসিডেট ইয়াহিয়া ঢাকা বিমান বলরে অবতরনের আগে পর্যন্ত রেভিও পাকিস্তানে বা সংবাদ-এজেনির তরফ হইতে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয় নাই। কাজেই বোঝা যায়, প্রেসিডেট ইয়াহিয়ার ঢাক। আগমনটা গোপন রাখাই সরকারের ইচ্ছা ছিল। ফলে জনসাধারণ এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারে নাই। এয়ার পোর্ট হইতে প্রেসিডেন্ট ভবন পর্যন্ত সারা রাস্তায় সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ই-পি- আর মোতায়েন দেখিয়া যা কিছু অনুমান করা গিয়াছিল মাতা।

যা হোক বেলা আড়াইটায় প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া ঢাকা পৌছিলেন। তাঁর সাথে আসিলেন প্রধান সেনাপতি জেনারেল আবদুল হামিদ, পীর্যাদা ও গুলহাসান প্রভৃতি আরো কয়জন জেনারেল। এঁদের সংগে

#### ব্লাজনীতির পঞাশ বছর

আসিলেন স্থপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জাস্টিস এ আর. কর্নেলিয়াসও। তিনি তংকালে প্রেসিডেণ্টের আইনমন্ত্রীও ছিলেন।

এয়ারপোর্টে প্রেসিডেণ্টকে অভ্যর্থনা করিতে গবর্নর লেঃ জেনারেল টিকাখান ও আরও কতিপয় সামরিক-অসামরিক অফিসার ছাড়া আর কেউ যান নাই। প্রেসিডেউ এয়ারপোর্টে সমবেত রিপোর্টারদেরে এড়াইয়া সোজা প্রেসিডেণ্ট ভবনে চলিয়া যান। প্রেসিডেণ্ট ভবনে সাংবাদিকরা তাঁর সাথে দেখা করিতে চাহিলে প্রেসিডেণ্ট তাতেও অসম্বত হন। প্রেসিডেটের পি.আর.ও. সাংবাদিকদেরে আরও বলেন যে, প্রেসিডেট কতদিন ঢাকায় থাকিবেন, কবে ফিরিয়া যাইবেন, তাও তিনি বলিতে পারিবেন না। মোট কথা, সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল ঢাক্-ঢাক্ ঘুর-ঘুর অবস্থা। তবে প্রেসিডেণ্ট আওয়ামী নেতুরন্দের সংগে সাক্ষাত করিবেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেণ্টের পি.আর.ও. সাংবাদিক-দেরে শারণ করাইয়া দিলেন যে, প্রেসিডেণ্ট গত জানুয়ারি মাসের ১১ই ও ১২ই তারিখে আওয়ামী নেতৃর্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। পি আর ও বোধ হয় পরোক্ষভাবে বলিতে চাহিয়াছিলেন যে প্রেসিডেট আওয়ামী-নেতৃহদ্দের সাথে কথাবার্তা বলিতেই আসিয়াছেন। কিন্ত এই সহজ কথাটাই সোজাভাবে বলিতে পারেন নাই। সব অবস্থা ্রথমনই অনিশ্চিত ছিল। ১১ই ও ১২ই জানুয়ারি সতাসতাই প্রেসিডেউ ইয়াহিয়া আওয়ানী নেতৃরুদের সাথে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন। প্রথম নিনের সাক্ষাতটা ছিল ইয়াহিয়া-মুজিবের মধাকার একান্ত বাজিগত মোলাকাত। কারও পঞ্চে কোন সহযোগী ছিলেন না। দিতীয় দিনের মোলাকাতে শেখ মুজিবের সংগে ছিলেন তার প্রথম কাতারের সহকর্মীদের মধ্যে সৈয়দ ন্যকল ইসলাম, তাজুদ্দিন আহ্মদ, খোশকার মুশতাক आर्यन, कार्रिन भाराजन मनसूत्र आली, ब.बरेह.बम. कामक्र शमान। প্রেসিডেন্টের সহযোগী ছিলেন লেঃ জেঃ পীর্যাদা ও পূর্ব-পাকিস্তানের তংকালিন গবর্ণর ভাইস-এডিমিরাল আহ্সান। সে আলোচনা সন্তোষ-छनक दरेशाहिल विलया उरकारल जानान दरेशाहिल।

# (২) বৈঠক শুরু

সংবাদপত্র রিপোর্টাররা তথা জনসাধারণ আগে হইতে কিছু জানিতে না পারিলেও পরদিন ১৬ই মার্চ প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া ও আওয়ামী নেতৃরন্দের মধ্যে বৈঠক শুরু হয়। প্রথম দিনের বৈঠক ১৫০ মিনিট স্থামী হয়। উভয় পক্ষেই কয়েকজন করিয়া সহকারী ছিলেন। দিতীয় দিনের (১৭ই মার্চ) বৈঠকও ১৫০ মিনিট স্থামী হয়। এই দিনের বৈঠক ছিল একান্ত। প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া বা শেখ মুজিবের সাথে কোনও সহকারী ছিলেন না। তবে দিতীয় দিনের বৈঠকে যোগদানের আগে শেখ সাহেব তাঁর প্রথম কাতারের নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করিয়া গিয়াছিলেন।

এই বৈঠক চলে বিরতিহীনভাবে ২০শে মার্চ পর্যন্ত। দুই পক্ষ হইতে যুক্তভাবে কিম্বা কোনও পক্ষ হইতে এককভাবে এইসব আলোচনার বিষয়-বস্ত বা আলোচনার ধারার বিষয়ে কোনও বিশ্বতি বাহির হয় নাই। কিন্ত সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব নিজে, কখনও তাঁর সহক্ষীদের কেউ-কেউ, বলিয়াছেনঃ আলোচনায় অগ্রগতি হইতেছে।

এই মুদ্দতের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক নেতা শেখ মুদ্ধিবের সাথে তাঁর বাড়িতে দেখা-সাক্ষাত ও আলোচনা করেন। এঁদের মধ্যে স্থাপ নেতা আবদুল ওয়ালী খাঁ মুসলিম লীগের নেতা মমতাজ নভলতানা, জমিয়তে-ওলাগার নেতা মুফ্তি মাহ্মুদ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁদের সংগে শেখ মুদ্ধিবের কি আলোচনা হইয়াছে, তা প্রকাশ নাই।

# (৩) বৈঠক ব্যর্থ

তবে এই আলোচনা চলিতে থাকাকালেই ২১শে মার্চ তারিখে স্টুডেন্ট্রস্ আকশন কমিট দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই আপিল করেন যে ২৩শে মার্চকে বরাবরের মত 'পাকিস্তান-দিবস' রূপে পালন না করিয়া 'প্রতিরোধ দিবস' উদযাপন করিতে হইবে এবং পাকিস্তান নিশানের বদলে 'স্বাধীন বাংলাদেশ পতাক।' উত্তোলন করিতে হইবে।

বলা আবশ্যক যে 'ষাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা' রূপে একটি পতাকা একদল ছাত্র ইতিমধ্যেই চালু করিয়াছিল। এই মার্চের ঘোড়-দোড় মাঠের সভায় এই পতাকা অনেক দেখা গিয়াছিল। শেখ মুজিবকে দিয়া এই পতাকা উড়াইবার, মানে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার, খুব জোর চেটা হইয়াছিল। শেখ মুজিব বুদ্ধিমন্তার সাথে এই চেটা প্রতিহত করেন।

এ অবস্থার ২১শে মার্চ (বুধবার) ছাত্র-সংগ্রাম কমিটির ঐ ঘোষণায় অনেকেই বিদ্রান্ত হইয়াছিলেন। অনেকেই ধরিয়া নিয়াছিলেন মে, ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক বার্থ হইতে যাইতেছে। একদিকে শেখ মুজিবসহ আওয়ামী নেতৃত্বন্দ বলিতেছেন আলোচনার অগ্রগতি হইতেছে, অপর দিকে আওয়ামী লীগের ছাত্রক্রণ্ট বলিতেছেন 'স্বাধীন বাংলা' পতাকা উড়াইতে এবং 'পাকিস্তান দিবস' পালন না করিতে। এটা স্পটতঃ অনেকের ছুতুই বিদ্রান্তিকর ছিল। কিন্তু আমার মত অনেক 'বুজিমান' এই বলিয়া ও ভাবিয়া সাম্বনা পাইয়াছিলেন যে, আলোচনায় প্রেসিডেণ্ট ও পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতাদেরে চাপ দিবার উদ্দেশ্যেই আওয়ামী নেতারা ছাত্রদেরে দিয়া ওটা করাইতেছেন। আসলে ওটা স্বাধীনতা-টাধীনতা কিছু নয়।

২১শে মার্চ ঘটনার বা দুর্ঘটনার আরও উন্নতি বা অবনতি হয়। পনর জন সহক্ষী লইয়া পিপল্স পার্টির নেতা যুলফিকার আলী ভুটো ঢাকা আসেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার ডাকেই তিনি আসিয়াছেন।

ঐ দিন তিনি প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করেন। শেখ সুন্ধিবও ঐ দিন প্রেসিডেণ্টের সাথে দেখা করেন। কিন্ত দুইজনই আলাদা ভাবে।

# (৪) পরিষদ আবার মুলভবি

পর্বিন সোমবারও (২২শে নার্চ) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, শেথ মুজিব ও মিঃ ভুটোর মধ্যে সাক্ষাংকার হয়। এর পর ২৩শে মার্চ প্রেসিডেন্ট

ভবন হইতে এক ঘোষণায় বলা হয় যে, ২৫শে মার্চ পরিষদের যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, তা অনিদিট কালের জন্ম স্থাগিত হইল। পরিষদ-বৈঠক স্থাগিতের এই ঘোষণা শেখ মুজিবের সম্বৃতিক্রমে হইরা-ছিল বলিয়া ঘোষণায় দাবি করা হইয়াছিল।

শেখ মুঞ্জিব বা আওয়ামী লীগের তরফ হইতে এই স্থগিতের ঘোষণার কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই। শেখ মুঞ্জিব ও মিঃ ভূট্টোর সহিত আলোচনার পরপরই প্রেসিডেন্ট এই ঘোষণা করায় যুক্তি-সংগত ভাবেই সকলেরই এই ধারণা হইয়াছিল যে, শেখ সাহেবের সম্বতিক্রমেই এটা ঘটিয়াছিল। প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় প্রকৃত অবস্থাই বলা হই ৯ ছে।

এই কারণে এই বোষণা প্রকাশের সাথে-সাথেই আমার মনে হইরাছিল যে শেখ মুজিব শুধু চালে ভুল করেন নাই, তিনি ইয়াহিয়া-ভূটোর পাতা ফাঁদে পা দিলেন। বাস্তবিক পক্ষে আসর পরিষদ-বৈঠকই ছিল শেখ মুজিবের হাতের প্রধান হাতিয়ার। এটা কি করিয়া তিনি বিরুদ্ধ পক্ষের হাতে তুলিয়া দিলেন, এ কথা আমি তখনও বুঝি নাই, আজও বুঝিতে পারি নাই।

বস্ততঃ মুজিবের আন্তরিক শুভানুধারী ও সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও, বরঞ এই কারণেই, মুজিব-চরিত্রের এই দিকটা আমাকে পীড়া দিয়াছে। ঘটনাকে নিয়য়ণ না করিয়া বরঞ ঘটনার বারাই তিনি নিয়য়িত হইয়াছেন বেশী। মুজিব অক্রান্ত পরিশ্রমী, দুর্জয় সাহসী ও দক্ষ সংগঠক হওয়া সত্ত্বেও দরকারের সময় সিদ্ধান্ত নিতে তিনি বিধা করিয়াছেন। এই বিধার স্প্রোগে ঘটনা নিজের গতিতে বা অক্য কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। তাতেও মুজিবের দৃশ্যমান কোন ক্ষতি হয় নাই। দৃশ্যতঃ মুজিব কোনও কাজে অসফল হন নাই। কিন্তু তাঁর সবওলি সাফলাই চান্স বা ঘটনাচক্রের দান। এ বিষয়ে আমার জানা সব রাজনৈতিক নেতার মধ্যে শেখ মুজিবই সবচেয়ে ভাগ্যবান। শক্র-মিত্র, পক্ষ-বিপক্ষ প্রকৃতি-পরিবেশ সবাই যেন মুজিবের অনুকৃলে ষড়যন্ত্র করিয়াই বিভিন্ন

দিকে ভিন্ন-ভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি যাই করিয়া থাকুন, পক্ষেই করিয়া থাকুন, আর বিপক্ষেই করিয়া থাকুন, সব গিয়া যোগ হইয়াছে মুজিবের জমার খাতায়। এতে নিঃসলেহে লাভ হইয়াছে প্রচুর। কিন্তু লোকসান হইয়াছে তার চেয়ে বেশী। তফাত শুধু এই যে, লাভটা দৃষ্টি-গোচর, আর লোকসানটা অদৃশ্য। উভয়টাই আপাত। ভাগা তাঁর পক্ষে, অগনিত ঘটনায় তা প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁর ধারণাও অদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে বিশ্বাসের কথা তিনি একাধিকবার সগোরবে প্রকাশও করিয়াছেন। এই বিশ্বাসেই তিনি তাঁর ভাগাকে, তথা ঘটনাকে, নিজের ফাজে লাগাইবার বদলে ঘটনা-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। আলোচ্য ঘটনা এই দিককার সব চেয়ে বড় নথিরের একটি।

সকলেরই মনে থাকিবার কথা, তরা মার্চ তারিখে ঢাকায় স্থাশনাল এসেমরির বৈঠক বসিবে, প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার এই ঘোষণার পর হইতেই পশ্চিম-পাকিস্তানের বিভিন্ন পার্টি র নেতারা ঢাকায় আসিয়া শেখ মৃজিবের ্সাথে দেখা করিতে, ও তাঁকে সমর্থনের আশ্বাস দিতে, শুরু করেন। আর পশ্চিম পাকিস্তানী এম.এন.এ. রা পি.আই.এ.র ঢাকার টিকিট কিনিতে শুরু করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি মিঃ ভূট্টো পেশোয়ার হইতে ঢাকার বৈঠক বয়কট করার হুমকি দেওয়ার পরও পশ্চিম-পাকিস্তানী মেম্বরদের ঢাকার টিকিট কিনার এই হিড়িক অব্যাহত থাকে। এটা সংবাদপত্ত্ব-প্রকাশিত সতা যে, ভুট্টোর হুমকির পরও ৭৭ জন পশ্চিম-পাকিস্তানী এম.এন.এ. ঢাকার বৈঠকে যোগদানে আগ্রহী ছিলেন। পিপল্স পার্টি ছাড়া আর সব পার্ট-নেতারাই ভূটোর এই হুম্কির নিন্দা করিয়াছিলেন। খোদ পিপল্স পার্টবিত কতিপয় মেম্বর তাই করিয়াছিলেন। পশ্চিম-পার্কি-खारनत सारे वम वन व- मर्था ১৪৪ जरनत मर्था ४६ जनरे निभन्म পার্টির। অবশিষ্ট ৫৯ জনই শুধু অন্স পার্টির। ঢাকা-যাত্রী মেম্বর-সংখ্যা ৭ ব জন হওয়ায় স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, অন্ততঃ ১৮ জন পিপল্স পাটিব এম.এন.এ. মিঃ ভূটোর নির্দেশ অসাত্ত করিয়াই ঢাকা বৈঠকে যোগদানে रेष्ड्रक हिल्लन।

এটা পার্লামেণ্টারি রাজনীতিতে খুবই স্বাভাবিক। শেখ মুজিব পাকিস্তান জাতীয় পরিয়দে একক ফ্রিয়ার মেজরিটি পার্টির নেতা। কিন্ত তাঁর এই একক মেজরিটতে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনও মেন্বর না থাকায় তিনি পশ্চিম-পাকিন্তানের যে-কোনও পার্টির সহিত কোয়ালিশন করিয়া স্থায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব চালাইতে পারেন, এটা সকলের নিকট স্থাপষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাই শেখ মুজিবের সমর্থন লাভের জন্ম প্রতিযোগিতা লাগিয়া গেল। শুধু মন্ত্রিরের লোভের কথা নয়। মন্ত্রিকে শ্রিক হইতে পারিলে দল-গত স্থবিধাও আপনিই হইবে, এটাও সকলের জানা কথা। মিঃ ভূটো পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিতে নবাগত। ১৯৫৮ সালের নির্বাচনে জয়লাভটা তাঁর একান্ডই আকন্মিক সোভাগ্য। মিঃ ভুট্টোর এই আক্ষিক বিজয়ে মিঃ মমতায দওলতানা, মিঃ ওয়ালী খাঁ, মওলানা মওদুদী প্রভৃতি পশ্চিম-পাকিস্তানী প্রবীন নেতারা নিশ্চয়ই খুবই বিশ্বিত, দুঃখিত ও লচ্ছিত হইয়াছিলেন। এটাকে নিতান্ত সাময়িক দুর্ঘটনা বলিয়াও তাঁরা মনে করিয়াছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের একক নেতা শেখ মুজিবের সমর্থনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ঢুকিতে পারিলে অল্পদিনেই তাঁরা এই সাময়িক পরাজয় পাড়ি দিতে পারিবেন, এমন আশা তাঁরা নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন। এই আশায় তাঁরা ছয়-দফা-ভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনায়ও রাষী হইতেন। আসলে 'ছয়-দফা' যে পাকিস্তানের সংহতি-বিরোধী ছিল না, এ বিষয়ে ইয়াহিয়া-ভুট্টো, দওলতানা-ওয়ালী খাঁ, মওদুদী মাহ্মুদ সবাই একমত ছিলেন। ছয়-দফার জভা যে মুজিব-ভুট্টো-ইয়াহিয়া আলোচনা ভাংগে নাই, সত্য কথা এই যে আপোস আলোচনা মোটেই ভাংগে নাই, ২৫শে মার্চের হামলা যে সম্পূর্ণ অক্ত কারণে হইয়াছিল, সে কথার বিস্তারিত আলোচনা অন্তর করিয়াছি। এখানে এ বিষয়টার উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে ছয়-দফা-ভিত্তিক সংবিধান রচনায় শেখ মুজিবের সমর্থন করিতে পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্ত সব পার্ট ই রাষী হইতেন। পশ্চিম পাকিস্তানের স্থশপ্ত মেজরিটি দল পিপল্স পার্টিকে বাদ দিয়া পাকিস্তানের সংবিধান রচনা রাজনৈতিক বা সামনৈতিক দিক হইতে ঠিক হইত কি না, সেটা আলাদা কথা। কিছ

পিপল্স পার্টিকে বাদ দিয়া অন্ত যে-কোনও বা সব পার্টিকে লইয়া মন্ত্রিদ্ব গঠন যে কোনও দিক হইতেই শেখ মুজিবের পক্ষে অন্তায় হইত না, এ বিষয়ে কোনও তর্কের অবকাশ নাই। শেখ মুজিবের মত সংগ্রামী ও অভিজ্ঞ নেতা এ ব্যাপারে কোনও ভুল করিতে পারেন না, এ বিশ্বাসেই পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তান্ত সব পার্টি সমূহের নেতারা সদলবলে শেখ মুজিবের এমন জোর সমর্থন দিয়াছিলেন।

ইয়াহিয়া-ভূট্যের ভোক বাক্যে বা চাপে শেখ মুজিব পরিষদের বৈঠক পুনরায় মূলতবি করনে এবং পূর্ব- ও পশ্চিম-পাবিস্তানী এম. এন. এ.-দের পৃথক-পৃথক অধিবেশনে রাষী হওয়াতেই ঐসব পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতার স্বপ্পভংগ হইল। শেখ মুজিবের সহায়তায় তাঁদের হারানো নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের আশা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল। তার উপর পূর্ব- ও পশ্চিম-পাকিস্তানে পৃথক-পৃথকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে শেখ মুজিব রাষী হওয়ায় পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতার! স্পষ্টই বৃথিলেন, শেখ মুজিব গোটা পাকিস্তানের নেতৃত্ব নিজ হাতে না রাখিয়া পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতৃত্ব ভূট্যের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

পশ্চিম-পাকিন্তানী নেতার। সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন এবং একেবারেই নীরব ও নিরুৎসাহ হইয়া গেলেন। নির্বাচনে একটি সীটও না পাইয়া শেখ মুজিব সেখানে যে শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, এভাবে তা হাতছাড়া হওয়ায় অতঃপর শেখ মুজিবের ভাগ্য সম্পূর্ণভাবে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর হাতে গুল্ত হইয়া গেল। আমি সেদিনও বিশ্বাস করিতাম এবং আজও করি যে, পশ্চিম-পাকিন্তানের ঐসব নেতা শেখ মুজিবের সমর্থক থাকিলে ২৫শে মার্চের ঐ নিষ্কুরতম হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক মৃঢ়তা সংঘটিত হইত না।

২৩শে মার্চ ছুটির দিন বলিয়া কোনও বৈঠক হয় নাই। যা হোক, ২৪শে মার্চও প্রেসিডেণ্ট ভবনে আওয়ামী লীগের তিনজন নেতা জনাব সৈরদ ন্যক্ষপ ইসলাম, জনাব তাজুদ্দিন আত্মদ ও ডাঃ কামাল হসেন প্রেসিডেণ্ট ইরাহিয়ার উপদেষ্টাদের সংগে সাক্ষাং করেন। এই বৈঠক

সম্পর্কে ২৫শে গার্চের দৈনিক খবরের কাগ্যে আওয়ামী লীগের তরফে এইরূপ সংবাদ বাহির হয়ঃ

আগুরামী লীগ নেতৃত্বল বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহ্মান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যে মূলনীতি সংক্রান্ত যে সমঝোতা হইয়াছে, তদনুযায়ী বিশদ পরিকল্পনা গতকাল বুধবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেটাদের কাছে স্কুম্পট ভাবে পেশ করিয়াছেন। বৈঠক শেষে জনাব তাজুদ্দিন আহ্মদ জানাইয়াছেন যে, বংগবন্ধুর সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর মূলনীতি সংক্রান্ত যে মতৈকা হইয়াছে, তদনুযায়ী তাঁরা গতকাল উপদেটাদের কাছে বিশদ পরিকল্পনা পূর্ণাংগভাবে পেশ করিয়াছেন। পরিশ্বিতির যাতে আরও অবনতি না ঘটে, তার জন্ম আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্টের উপদেটাদেরে বিলম্ব-নীতি পরিহার করার আহ্বান জানাইয়াছেন। তাঁরা জানাইয়াছেন যে, আওয়ামী লীগের ফরমূলা পুরাপুরি পেশ করা হইয়াছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

# (৫) পাক-বাহিনীর হামলা

এই পরিবেশে ২০শে মার্চের রাত সাড়ে এগারটার পাক-বাহিনী হামলা করে। হামলাটা ছিল স্পট্ডঃই আকত্মিক। নেতৃরন্তের মধ্যে আলোচনা চলিতে থাকা অবস্থার এমন আকত্মিক সামরিক হামলা হওরাতে অনেকেই মনে করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও তাঁর সংগীদের আওয়ামী নেতৃরন্তের সাথে আলোচনাটা ছিল নিতান্তই লোক-দেখানো ব্যাপার। দস্তর-মত শরতানি। সাম-রিক প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে তাঁরা সময় নিতেছিলেন মাত্র।

বড় আফারের পৃত্তক। এই পৃত্তকে বলা হয় যে, ২৫/২৬ মার্চের
মধারাত্রির পরে আওয়ামী লীগ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধামে স্বাধীন
বাংলাদেশ ঘোষণা করিবার জন্ম দিন-ক্ষণ (বিরো আওয়ার)
নির্বাচিত করিয়াছিল। স্পষ্টতঃই ২৫শে মার্চের মধারাত্রের আগেই
সামরিক হামলার যুক্তিযুক্ততার সমর্থনেই পাকিস্তান সরকার এই বড়বঙ্গের
অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। এই হোয়াইট পেপারে দাবি করা
হইয়াছে যে, আলোচনা চলাকালেই সরকার এই বড়বঙ্গের কথা স্প্লপ্টভাবে
জানিতে পারিয়াছিলেন। যে সব প্রমাণ সরকার পাইয়াছিলেন,
হোয়াইট পেপারে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সে সব
প্রমাণে বিশ্বাস স্থাপন করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে ২৫শে
মার্চের রাত্রিবেলার হামলাটা ছিল নিছক একটা ডিফেন্সিভ মুভ,।

যুক্তিটা এই : 'ওরাই আক্রমণ করিতে চাহিয়াছিল। তাই আমরাই
আগে হামলা করিয়া তাদের অসদুদ্দেশ্য বার্থ করিয়া দিলাম।' কথাটা
তথ্য হিসাবে কতদুর সত্যা, তার বিচারে তদন্ত দরকার। কিন্ত যুক্তি
হিসাবে কথাটা কতটা টেকসই, তার বিচারে এখনি করা চলে।

'ওরা ও আমরা' পক্ষ দুইটা এখানে আওয়ামী লীগ ও সরকার। আওয়ামী লীগ পাটি সাম্প্রতিক নির্বাচনে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি দল। আর সরকার মিলিটারি-বুরোক্রাসি-সমর্থিত বিপুল ও অসাধারণ শক্তিশালী গবর্নমেট। এই দুই পক্ষের মধ্যে সামরিক কায়দায় অফেনসিভ্-ডিফেনসিভ্ স্ট্রাটিজির কথা সরকারের মাথায় চুকাটা নিতান্তই অমৃত ও অসাধারণ। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ী মেজরিটি পার্টি হইলেও তথনও রাষীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাজেই এই বিরোধের দুই পক্ষকে দুইটি রাষীয় ক্ষমতার বিরোধ বলা চলে না। পূর্ব-পাকিস্তানে নির্বাচন-বিজয়ী দল রাষীয় ক্ষমতায় অধিষ্টিত হইবার পরও কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনায় তাঁরা বেয়াড়া প্রতীয়মান হইলে তাঁদেরে ক্ষমতাছাত করিয়া কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন একাধিকবার করা হইয়াছে। শেরে-বাংলা ফ্যলুল হকের নেত্বে যুক্তকণ্টের বিজয়কে একটি ব্যালট-বাল্প-বিপ্রব আখ্যারিত করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের মর্যাদায়

ওটা একটা চরম আঘাতও বিবেচিত হইয়াছিল। প্রতিশোধ স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার হক মশ্বিসভাকে এবং স্বয়ং হক সাহেবকে পূর্ব-পাকিস্তানের সাধীনতার ষড়যন্ত্রকারী দেশদ্রোহী অভিহিত করিয়।ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শেরে বাংলাকে গৃহ-বন্দী করা হইয়াছিল এবং অগ্রতম মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সর-कारतत निर्फर मेरे व तर काक कता इरेग्ला किन तरहे, कि बार कनस्म তা করিয়াছিলেন প্রাদেশিক সরকারের দেওয়ানী ও পূলিস অফিসাররাই। গ্রেফতারের পূর্ব মৃহুর্ত পর্যন্ত এই সব অফিসার মন্ত্রিগণকে মনিব বা বস্ মানিয়াছিলেন; তাঁদের হকুমে কাজ করিয়াছিলেন। আর পর মৃহর্তেই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বস্কে গ্রেফতার করিতেও তাঁরা হিধা করেন নাই। কারণ এটাই তাঁদের ট্রেনিং। নিজম্ব ও ব্যক্তিগত মতামত ও অভিকৃতির উর্ধে ও বাহিরে 'সরকারের' নির্দেশ পালনই এঁদের শিক্ষা। সরকার এখানে ইম্পার্সনেল অব্যক্তিক একটা ইন্স্টিটিউশান, একটা প্রতিষ্ঠান। মন্ত্রীরা যতক্ষণ ক্ষমতায় থাকেন, ততক্ষণ তাঁরাও কার্যতঃ সরকার। কিন্তু তাঁদেরে সরকারের অংগ বলাই ঠিক। কারণ তাঁদেরে ছাড়াও, তাঁদের বাইরেও, সরকারের অন্তিম্ব আছে এবং সেটাই আসল সরকার। এটা বুরোক্রাসি, আমলাতম্ব। এই তম্ব বা শাসনযম্ব কাজ করে প্রেসিডেন্ট, গবর্নর, চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, আই- জি., ডি আই জি, ডি সি., এস পি এই চ্যানেলের মাধ্যমে। এটাই ষ্বটিশ পার্লামেণ্টারি সিস্টেমের ধারা। এঁরা পার্মানেণ্ট অফিশিয়াল বা স্বায়ী সরকারী কর্মকর্তা। নির্বাচিত সরকার বা মন্ত্রীরা এঁদের মাধ্যমে ও সহযোগিতায় সরকার পরিচালনা করেন।

সর্বোচ্চ কর্মকর্তা প্রেসিডেন্ট। তাঁর অধীনম্ব ও হকুমবরদার গবর্নর। গবর্নরের হকুমবরদার চিফ সেকেটারি, হোম সেকেটারি, আই. জি., ডি. সি., এস. পি ইত্যাদি সরকারী অংগ প্রত্যংগ সবই মওজুদ ছিল ঘটনার দিন। আওয়ামী লীগ নেতারা প্রেসিডেন্টের সাথে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার আঁড়ালে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করিতেছেন, এটা বৃঝিতে পারার সংগে-সংগেই তাঁদের সবাইকে এবং শহরে উপস্থিত আরও কিছু নেতৃষানীয় আওয়ামী লীগারকে গ্রেফতার করিলেই সনাতন প্রচলিত সরকারী নিয়মে কাজ করা হইত। এই গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়ায় ছাত্র-তর্মণ ও জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিলে তারও প্রতিরোধ করার সনাতন পন্থা সরকারের জানা ছিল। শাসনযন্তের মেশিনারি তাতে অভন্তেও ছিল। ঐ সনাতন পন্থায় সরকার অগ্রসর হইলে ২৫শে মার্চ ও তার পরে যা-যা ঘটয়াছিল, তাও ঘটত না। অত অত লোক-ক্ষয়ও হইত না। শক্তিশালী যালেম শাসক ও নিয়ন্ত মযলুম শাসিতের সম্পর্কের বেলা বরাবর যা হইয়াছে, এখানেও তাই হইত।

কিন্ত ঐ দিনকার পাকিন্তান সরকার ঐ সনাতন শাসক-শাসিতের সনাতন পহা গ্রহণ না করিয়া, এমনকি সে চিন্তাও না করিয়া, দুই যুধমান শত্রু পক্ষের মনোভাব ও কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন। কঠিন বলিয়াই তৎকালীন পাক-সরকার পরবর্তী-কালেও উত্তর দিবার চেটা করেন নাই। চেটা করিবার পথও তাঁরাই ক্ষম করিয়াছিলেন। কারণ আওয়ামী লীগের নেতা, সরকারের নম্বরে সবচেয়ে বড় অপরাধী, শেখ মুজিবকে সত্য-সতাই তাঁরা গ্রেফতার করিয়াছিলেন। শেখ মুজিবও বরাবরের মতই বিনা-বাধায় ধরা দিয়াছিলেন। সরকারের কথিত যুধমান প্রতিপক্ষের সেনাপতির মত তিনি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কোন বাধাও দেন নাই, আত্মগোপনের চেটাও করেন নাই। এটা কি আক্রমনোন্তত শক্রপক্ষের সেনাপতির কাজ? নিক্রই না। অতএব শেখ মুজিবের ঐ দিনকার আচরণই 'হোয়াইট পেপারে'-বনিত 'আওয়ামী লীগের পরিক্রিত হামলার' অভিযোগ মিথা। প্রমাণ করিয়াছে।

# (৬) প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার আচরণ

তারপর ধরা যাক, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ২৫শে মার্চের আচরণটা। खे िनकात देनिक कागय नमुद्द প्रकाणिত चरात जाना नियाहिल त्य, আগের সন্ধায় আওয়ামী লীগ নেতারা তাঁদের চূড়ান্ত বক্তব্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট লিখিতভাবে পেশ করিয়াছেন এবং ২৫শের সন্ধ্যা-তক প্রেসিডেণ্টের উত্তরের অপেক্ষা করিতেছেন। প্রেসিডেণ্টের জবাব অনুকুল হইবে বলিয়াই তাঁরা আশা করিতেছেন। কিন্ত ২৫শে মার্চের সন্ধ্যায় বাস্তবে কি ঘটিয়াছিল? রাত আটটার দিকেও প্রেসিডেণ্টের তরফ হইতে কোনও আহট না পাইয়া আওয়ামী নেতারা জানিতে পারিলেন, প্রেসিডেট ইরাহিয়া প্রেসিডেট ভবন ছাডিয়া ক্যাণ্টনমেটে চলিয়া গিয়াছেন। পরে শুনিতে পাইলেন, তিনি সন্ধ্যা ছয়টার সময়েই করাচির পথে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন। পরদিন ২৬শে মার্চ পাকিস্তান রেডিওতে প্রেসিডেট ইয়াহিয়া আওয়ামী নেতা শেখ মুজিবকে গাল দিয়াও আওয়ামী লীগ বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যে অসাধু ও অভদু বিরতি দিলেন, আওয়ামী লীগ নেতাসহ পূর্ব-পাকিস্তানীরা বিশ্ময়ে সে বক্তৃতা শুনিল এবং বৃঝিল প্রেসিডেট ইয়াহিয়া সত্য-সত্যই আগের সন্ধ্যায় গোপনে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এটা কি একজন হেড-অব-দি-স্টেট ও হেড-অব দি গবর্নমেণ্টের যোগ্য কাজ হইয়াছিল? কেন তিনি নিজের এবং রাষ্টের এমন মর্যাদাহানিকর কাজ করিলেন? যে সব কথা তিনি ২৬শে মার্চের রেডিও পাকিস্তানের ব্রডকাস্টে বলিয়াছিলেন, তার একটা কথাও তিনি ঢাকায় বসিয়া, আলোচনা চলাকালে অথবা আলোচনা শেষে, বলেন নাই। আলোচনা অচলাবস্থায় আসিয়াছে বা ভাংগিয়া যাইতেছে, এমন কোনও আভাসও তিনি বা তাঁর পক্ষে অন্য কেট দেন নাই। শেখ মুজিবকে ও আওয়ামী লীগকে তিনি যে 'দেশদ্রোহী' এবং সেজন্ত যে 'অনেক আগেই তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল', একথা ঘুণাক্ষরেও তিনি দেশবাসীকে জানিতে দেন নাই। সে সব কথাই कि তিনি ঢাকা রেডিওতে বলিতে পারিতেন না ? তিনি কি আওয়ামী **দীগ-নেতাদের সামনেই বলিতে পারিতেন না যে, তাঁদের দাবি-দাওয়া** 

পাকিতানের অখণ্ডতা-ও স্থায়িড বিরোধী; অতএব তিনি তা গ্রহণ করিতে পারিলেন না? তিনি কি ঢাকা বসিয়াই আওয়ামী লীগকে সশস্ত্র ষড়যন্ত্রের দায়ে বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারিতেন না? তিনি **কি নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভর পাইয়াই** এই সাবধানতা অবলম্বন **করি**য়াছিলেন? সোজা কথার, তিনি কি ভয়ে ঢাকা হইতে পলাইয়া ছিলেন? আমার বিশাস হয় না। আমার বিবেচনায় তিনি ভয়ে **भगान** नारे, भगारेशाहित्यन जिनि मच्चाय । এक्छन छनादाम ज দুরের কথা, একজন সামাশ্র সৈনিকও এমন ভীরু হইতে পারেন, আমার मन जा मानिया लट्रेज भाविराजर ना। जा हाज़ा, जिनि यपि निराम्ब নিরাপত্তা সম্বন্ধেই এত ভয় পাইয়াছিলেন, তবে আর সবার নিরাপত্তার কথা তাঁর মনে পড়ে নাই কেন ? সামরিক গবর্নরসহ আরও অনেক কমজন জেনারেল ও লক্ষাধিক সৈত্য তখনও ঢাকা ও পূর্ব-পাকিস্তানের অক্তান্ত শহরে মোতায়েন ছিলেন। ওঁদের কারও নিরাপত্তার কথা তিনি ভাবেন नारे क्न? काष्ट्ररे जिनि ज्या नय, नष्ट्राय भनारेया हिलन। २७८५ মার্চের বক্তৃতায় তিনি যে সব উক্তি করিয়াছিলেন, আওয়ামী নেতাদের मुখामुचि মোকাবেলায় তিনি সে সব कथा বলিতে পারিতেন না। জবতা অপরাধী মন লইয়াকারও মুখামুখি ওসব কথা বলা যায় না। রেডিওই ঐ ধরণের উক্তির উপযুক্ত মিডিয়াম। কথার মর্ম যাই হোক, আর যে মাধ্যমেই কথাগুলি বলা হোক, প্রেসিডেট ইয়াহিয়ার কথায় ও আচরণে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইয়াছে যে, আওয়ামী লীগের সহিত चालाहना वार्थ इट्वाब अवः ফलে পाकिन्छान पृटे हेकता कविवाब मन দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার, আওয়ামী লীগের নয়।

# (৭) মিথ্যা অভিযোগ

আওরামী লীগকে দোষী সাবাস্ত করিবার জন্ম পরবর্তীকালের (৫ই আগস্ট) 'হোরাইট পেপারে' আরো অনেক কথা বলা হইরাছিল। তার মধ্যে প্রধান কথাটা এই যে, ২রা মার্চ হইতে আওরামী লীগের "তথাকথিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন" শুরু হওরার সাথে-সাথেই

আওয়ামী লীগ ভলান্টিয়াররা এবং তাদের উস্কানিতে বাংগালীরা অবাংগালীদের উপর বর্বর নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। কথাটা যে সত্য নয়, তার প্রমাণ ৫ই আগস্টে প্রকাশিত 'হোয়াইট পেপার' নিজেই। এই হোয়াইট পেপারের এপেণ্ডিক্স 'জি'তে যে হিংসাত্মক কাজের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাতে ২৬-২৭শে মার্চের চাটগাঁর ঘটনা হইতে শুরু করিরা ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত মুন্দতের দিনানুক্রমিক হিসাব দেওয়া হইয়াছে। লক্ষণীয় যে এই সবই ২৫শে মার্চের পরের ঘটনা। সত্য হইলেও এগুলিকে আগ্রাসনী কাজ বলাচলে না। বড়জোর প্রতিশোধমূলক রুশংসতা বলাচলে। এই সব বিবরণে কোনও-কোনও জায়গার রুশংসতাকে '২৩শে মার্চ হইতে ১লা এপ্রিলের' ঘটনা বলিয়া এজমালি আকারে দেখান হইয়াছে। ২৩/২৪-এর ঘটনা বলিয়া আলাদা কোনও নুশংসতার কথাবলাহয় নাই। অসদ্দেশ্যটা স্থাপন্ট।

# উপাধ্যায় প**াঁ5** মুক্তি-যুদ্ধ—জন-যুদ্ধ

## (১) সংগ্রাম শুরু

২৫শে মার্চ হইতে ১৬ই ডিসেম্বরের ঘটনাবলী আমি সংক্ষেপে ডিংগাইয়া যাইতেছি। দুই কারণে। প্রথমতঃ, এইসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেশী-বিদেশী খবরের কাগমে, বই-পুন্তিকায় এত বেশী বলা হইয়া গিয়াছে যে, পাঠকরা সবই জানিয়া ফেলিয়াছেন। আমি সে সবের পুনরারত্তি করিতে চাই না। সে সব বিবরণীর মধ্যে যেটুকু অসংগতি ও পরম্পর-বিরোধিতা আছে, তারও অনেকগুলি পাঠকগণ নিজেরাই ধরিতে পারিয়াছেন। সে সব আলোচনার স্থানও এই পুস্তকে নাই; যোগ্যতাও আমার নাই। বিতীয়তঃ এই ঘটনাবলীর মধ্যে রাজনীতির চেয়ে যুদ্ধনীতিই বেশী। এর যতটুকু রাজনীতি, মাত্র ততটুকুই আমি প্রসংগত ও সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

ন মাসের এই মুদ্দতটাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম দুই মাসের মুদ্দতটা ছিল একটা নির্বোধ জংগী সরকারের পক্ষে নিরস্ত্র নিরপরাধী দেশবাসীর বিরুদ্ধে সরকারী দমন নীতির নামে একটা বর্বর ও নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ। পরের পাঁচ মাস ছিল একটা বিদেশী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গোটা দেশবাসীর সাবিক জন-যুদ্ধ। শেষের দুই মাস ছিল এটা জনসমর্থনহীন পাকবাহিনী ও জন-সমর্থিত ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ।

প্রথম দুই মাসের নিষ্ঠুরতার অনেকখানি আমি নিজ চোখে দেখিয়াছি।
২৫শে মার্চের পাকবাহিনীর অক্সতম টার্গেট পিলখানার ই পি আর
ছাউনি আমার বাড়ি থনে মাত্র তিন শ গজ দূরে। আর একটি টার্গেট
ভার্সিটি ক্যাম্পাসও এক মাইলের মধ্যে। ওথানকার গোলাগুলির
আওয়ায ও আর্তনাদ কানে শুনিয়াছি। আর ই পি আর ছাউনির
গোলাগুলি চোখে দেখিয়াছি। ২৫শে মার্চের মধ্যরাত থনে ২৭শের
সকাল পর্যন্ত অবিরাম বত্রিশ ঘন্টা এই গুলি-বিনিময় হয়। তার বেশ
কিছু সংখ্যক গুলি আমার বাড়িতেও পড়ে। আমার বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চম দিকটা গাছ-পালার ঘন জংগলে ঢাকা। একদম পাড়াগাঁয়ের
বাড়ির মত। এই কারণে ওই সব গুলির অধিকাংশ ঐ জংগলে বাধা
পাইয়া ছর্ছর্ শব্দে মাটতে পড়িয়াছে। মাত্র দু চারটা দেওয়ালেজানালায় লাগিয়াছে। আমার বাড়ির দক্ষিণ দিক্কার যে সব বাড়ি
আমার বাড়ির মত জংগলে অরক্ষিত নয়, তাদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি ও
কিছু-কিছু খুন-জখমও হইয়াছিল।

দুই রাত ও একদিন এইভাবে ঘরে বন্দী থাকিবার পর ২৭শে মার্চের
সকাল ন টার দিকে রাস্তায় লোকজন ও কিছু-কিছু রিক্শা দেখা গেল।
শোনা গেল কারফিউ কয়েক ঘণ্টার জন্ম তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। ঘণ্টা
খানেকের মধ্যেই রাস্তায় গমনশীল বিপুল জনতা দেখা গেল। সবাই
শহর ছাড়িয়া পাড়াগাঁয়ের দিকে চলিয়াছে। কাঁধে-মাথায় বিছানাপত্ত,
হাতে হাড়ি পাতিল। মনে হইল শহর বৃঝি খালি হইয়া গেল।
খবর লইবার জু নাই। ্ ২৫শে মার্চের মধারাত্তি হইতেই টেলিফোন শুক।

ওজব রটিল, যারা যে ভাবে পারিতেছেন, শহর ছাড়িয়া পলাইতেছেন। আমাদেরও পলাইবার কথা উঠিল। কিন্ত হইয়া উঠিল না। আমি অমুম্ব, অচল। আমার স্ত্রী যিদ ধরিলেন, রাস্তায় পড়িয়া মরার চেয়ে 'ঘরে মরা' ভাল। কারণ ঘরে মরিলে কাফন-দাফন হইবে। রাস্তায় মরিলে লাশ শিরাল-কুতার খাইবে। কাজেই ঘরে বসিরাই আজরাইলের অপেক্ষা করিতে থাকিলাম। এ বিষয়ে এর বেশী বলিবার কিছু নাই। কারণ এই মুদ্দতে এ দেশের যাঁরা ভারতে পলাইয়া যান নাই, অথবা অক্ত কারণে বিদেশে ছিলেন না, তাঁদের প্রায় সবারই এই একই অবস্থা ছিল। অধ্যাপক মফিযুলা কবির তাঁর বইএ তাঁদেরে 'স্বদেশে নির্বাসিত' এই চমংকার বিশেষণ দিয়াছেন। সতাই আমরা সবাই এই মুদ্দতটায় নিজেদের দেশে নির্বাসিত, এক্যাইল, ছিলাম। এক্যাইলদের চেয়েও দুরবস্থায় কাটাইয়াছেন যাঁরা ছিলেন ফিউজিটিভ নিজের দেশেই। কারণ নিজেদের ঘরবাড়ি ফেলিয়া সপরিবারে এঁরা স্থান হইতে স্থানান্তরে भनारेश। ति ए। देर वर्षत भाक वाहिनीत **एए। এই मुम्मराज्य कार्य-**দেখা নৃশংসতার অনেকণ্ডলির মধ্যে দুইটির উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। প্রতি রাতে ঢাকা নগরের একাধিক স্থান হইতে আসমান-ছোয়া আওনের লেলিহান শিখা দেখা যাইত। অনেকওলি দুচার ঘণ্টা এবং কোনও-কোনোটা সারা রাত আসমান লাল করিয়া রাখিত। পরে শোনা যাইত, বিভিন্ন বস্তি ও পুরাণ শহরের বিভিন্ন মহল্লায় পাক বাহিনী এই অগ্নিকাও ঘটাইতেছে। বলা হইত, বস্তি ও মহল্লার বাশিদারা পলাইবার চেষ্টা করিলে পাক-বাহিনী তাদেরে ওলি করিয়া হত্যা করিত। কথাগুলির সত্যতা যাচাই করিবার জু ছিল না। তবে এটা ঠিক যে এই ভাবে বেশ কিছদিন ধরিয়া রাতের বেলা ঢাকা শহরে মহাকবি দান্তের 'ইন্ফার্নো' দেখা যাইত।

## (২) হিটলারের পরাজয়

আরেকটি ব্যাপার দেখিয়া হিটলারের ইহুদি-নির্যাতনের কথা মনে পড়িত। প্রায় প্রতিদিন পূর্বাহে খোলা ট্রাক-বোঝাই লোক নেওয়া

হইত। আমার বাসার সামনের সাত-মসজিদ রোড দিয়াই এ সব ট্রাক যাতায়াত করিত। উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে উভরদিকেই এ সব ট্রাক যাতায়াত করিত। সব ট্রাকেই একই দৃষ্য। সব ট্রাকই লোক-ভত্তি। লোকগুলির শুধু মাথা দেখা যাইত। নিশ্চয়ই বসা। তবে কি ধরনের বসা, বাহির হইতে তা দেখা যাইত না। সবগুলি মাথা হেট করা। মাথার কালা চুল দেখিয়া বোঝা যাইত, সবাই হয়ত যুবক। অন্ততঃ বুড়া কেউ নয়। মাথা হেট করিয়া থাকিত বোধহয় সৈতদের কড়া নির্দেশে। কারণ ট্রাকের উপরেই সংগীন তাক্-করা বন্দুকধারী দু-চার জন করিয়া সৈনিক দাঁড়াইয়া থাকিত। ভাবখানা এই যে, বন্দীরা মাথা নাড়িলেই গুলি করা হইবে। ওদের হাত-পা বাঁধা ছিল কি না, মানে তারা ইচ্ছা করিলেই ট্রাক থনে লাফাইয়া পলাইতে পারিত কি না, তা বৃথিবার জু ছিল না।

লোকমুখে শোনা যাইত দুই রক্ম কথা। কেউ বলিত, এই সব যুবককে হত্যা করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইতেছে। আর কেউ বলিত, এদেঁরে দিয়া বাধ্যতামূলক শ্রমিকের কাজ করান হইতেছে। এই দুই কথার একটারও সত্যতা যাচাই করার উপায় ছিল না।

দু চার দিনের মধ্যেই বৃঞ্চিতে পারিয়াছিলাম, সরকার আমাকে আপাততঃ রেহাই দিতেছেন। কেন এমন দয়া করিয়াছিলেন, সেটা বৃঞ্জিনিছিলাম আরও পরে জুন মাসের শেষ দিকে। সে কথা পরে বলিতেছি। প্রথম যখনই বৃঞ্চিতে পারিলাম, আমি আপাততঃ নিরাপদ, তখনই আওয়ামী নেতাদের নিরাপতার চিন্তায় পড়িলাম। শেখ মুজিব ধরা দিয়াছেন, একথা পাকিস্তান রেডিও ও অক্তান্ত রেডিও হইতেই শুনিয়াছিলাম। পাকিস্তান রেডিও যখন মুজিবের গ্রেফতারির দাবি করিয়াছে, তখন তাঁর জীবন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইলাম। সহজেই বৃঞ্চিলাম, শেখ মুজিবকে প্রাণে মারিবার ইচ্ছা থাকিলে পাক-বাহিনী কদাচ তাঁর গেরেফতারের কথা স্বীকার করিত না। তখন অন্তান্ত নেতাদের জীবনের নিরাপত্তা লইয়া বিশেষ চিতাযুক্ত হইলাম। আর কারও গেরেফতারের কথা পাক্বাহিনী স্বীকার করিতেছে নাকেন? নিশ্চমই দুর্ভিসদ্ধি আছে।

#### নরা অধ্যায়

करमकितित मधारे य कप्रकान वक्न्-वाक्षव आमात्र माथि प्रथा कतित्वन, ठाँप्ति मधा नृक्षत्र तर्शान ७ देशात प्रारामित थाँत नाम वित्मयावित केप्रमथरागा। वाँता पृदेखनरे विज्ञान, गाणित मानिक। किछ गाणि ना हिण्या वाँता भाग्न हाँछिया आमात्र माथि प्रथा कतित्वन। आमारक त्यादेलन, गाणि हेणा अर्भिका भाग्न हाँछो अरमत नित्राभित। त्राचात स्माप्त-त्माप्ण भाक वाहिनी। भथहातीत छेभत अरमत नयत नाहे। गाणि प्रिथाने थामात्र। यिष्ठ पृदेखन भथक-भथक छात्व जिञ्ज-छिन ममस्य आमित्वन, किछ पृदेखनरे वक्षो युक्ति पित्वन विविधा आमि ठाँप्ति कथा मछा विविधा नित्याम। वहे पृदे वक्ष्रे थवत पित्वन, ठाँता नित्यत्रा करमक्षा श्रीम नित्याम। वहे पृदे वक्ष्रे थवत पित्वन, ठाँता नित्यत्रा करमक्षा श्रीम आञ्चा विविधा नित्याम आञ्ज्ञामी प्रारा विविधा नित्या करमा विविधा हिल्लन। किछ स्थित भाग्न विवधा विवास व्याप्त विविधा नित्रा हिल्लन। किछ स्थित भाग्न विवधा विवास विवास विवास नाम विवास हिल्लन। विवास स्थित व्याप्त विवास विवास विवास विवास विवास विवास नाम विवास हिल्लन। विवास स्थित व्याप्त विवास वि

বন্ধু বান্ধবদের সম্বন্ধে এইভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া সামরিক সরকারের নিবৃদ্ধিতার রাজনৈতিক পরিনতি ও বর্বরতার সামরিক পরিণামের কথা ধীরভাবে চিন্তা করিবার অবসর পাইলাম। আমি লক্ষ্য করিলাম, জুন মাসের শেষাদ্ধ হইতে জংগী সরকারের নীতির খানিকটা বদল হইতেছে। সেনাপতিদের যেন এই সর্বপ্রথম মনে পড়িল, দেশবাসীর অন্ততঃ একাংশের সমর্থন না পাইলে যুদ্ধেও জিতা যায় না। এই বোধোদর ঘটিবার আশু বাধাকর কারণও ঘটিয়াছিল। এই সময় মুক্তিফোজের 'বিচ্ছুরা' প্রতিরাত্তে ঢাকায় বোমা ফাটাইতে শুরু করিল। এতেই বোধহয় জংগী সরকারের মনে পড়িল, যেমন করিয়া হোক, জনগণের অন্ততঃ একাংশের সহযোগিতা পাওয়া দরকার। এই সময় হইতেই পাক বাহিনীর নেতারা দেশে সিন্তিলিয়ান সরকার, মহল্লার মহল্লার 'শান্তি কমিটি', 'রেযাকার,' 'আলবদর' ইত্যাদি তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনে তৎপর হইলেন।

## (৩) জনযুদ্ধ শুক্ল

কিছ বড় দেরিতে এটা ঘটিয়াছিল। কাচ্ছেই এ পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় ছিল না। পূর্ব-পাকিন্তানে আওয়ামী লীগ-বিরোধী অনেক পার্টি ছিল। নির্বাচনে এরা সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেও এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে এরা নিশ্চিক্ হইয়া গেলেও দেশে ওদের সমর্থক অনেকেই ছিলেন। এঁরা সকলেই বেশ-কিছ্-সংখ্যক ভোট পাইয়াছিলেন। এই সব দলের অনেকণ্ডলিই স্থগঠিত সংগঠন ছিল। তাঁদের নিষ্ঠাবান কর্মী-সংখ্যাও ছিল অনেক। কেন্দ্রীয় সরকার ২৫শে মার্চের আগে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে-কোন অগণতান্ত্রিক ও বে আইনী দমননীতি-मुलक वावना शहन कतिरलंख अनव भार्ति मर्त-मर्तन थुनीरे हरेख। धकन, প্রেসিডেট ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে সব মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া ১ মার্চ পরিষদের বৈঠক অনিন্দিষ্ট কালের জন্ম করিয়া দিয়া-ছিলেন, বা যে সব অভিযোগের পুনরারত্তি করিয়া ৬ই মার্চ আবার পরিষদের বৈঠক ডাকিয়াছিলেন, ঐ সব অভিযোগে যদি '৭০ সালের নির্বাচন বাতিল করিয়া পুননির্বাচন দিতেন, তবে পরাজিত পার্টিসমূহ मानत्म म निर्वाहत अः श्र श्र कितिएन, अवः প्रिमिएण देशादिशात ভাষাতেই আওয়ামী লীগকে গালাগালি দিয়া ভোট ক্যানভাস করিতেন। এমন নির্বাচনের ফলাফল কি হইত বলা যায় না, তবে দেশবাসী ও ভোটারদের মধ্যে যে বড রকমের বিদ্রান্তি ও মতভেদ দেখা দিত, তা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

কিন্ত ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর, বিশেষ করিয়া জুলাই-আগস্ট মাসে, পূর্ব-পাকিন্তানের অবস্থা তা ছিল না। এই কয়মাসে পাকবাহিনীর নিষ্ঠুরতার পার্টি-দল-মত-নিবিশেষে পূর্ব-পাকিন্তানের জনগণ ও শিক্ষিত সমাজ ন্তন্তিত হইয়া গিয়াছেন। এদের মধ্যেকার আওয়ামী লীগ-বিরোধী-রাও নৃতন করিয়া চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এদের বেশকিছু লোক আওয়ামী লীগের সংগ্রামের সমর্থক হইয়া পড়িয়াছেন। আর বাকীরা অন্ততঃ পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব

হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এক কথায়, পাঞ্জাবী নেতৃত্ব ও পাক-বাহিনী তত-দিনে সারা পূর্ব-পাকিস্তানকে পিটাইয়া আওয়ামী লীগের দলে ভিড়াইয়া দিয়াছে। আমি এর আগে আমার 'শেরে বাংলা হইতে বংগবন্ধু' পুস্তকে निधिता हिनाम : '১৯৫৮ मालित २७८म मार्टित আलে পূर्व-পाकिस्तानत একজনও পাকিস্তান ভাংগিবার পক্ষে ছিল না; ২৫শে মার্চের পরে এক-জন পূর্ব-পাকিন্তনীও পাকিন্তান বজায় রাখিবার পক্ষে ছিল না।' কথাটা ছিল এই সময়কার সঠিক চিত্র। এ সময় পূর্ব-পাকিস্তানের জনতা সত্য-সতাই এক জন-যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেশের কবি-সাহিত্যিক, লেখক-অধ্যাপক, সরকারী কর্মচারি, শিল্পপতি-ব্যবসায়ী সবাই প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই জন-যুদ্ধে শরিক হইয়া পড়িয়াছেন। এমন অবস্থায় স্বাধীনতা সংগ্রামে লিও অক্যাকু দেশে যা-যা ঘটিয়াছে, আমাদের দেশেও তাই ঘটিয়াছে। চিনে চিয়াং কাইশেকের তথাকথিত সমর্থকদের প্রায় সবাই যেমন কার্যাতঃ মাও সেতুং এর পক্ষে কাজ করিয়াছিলেন, চিয়াং-বাহিনীকে-দেওয়া সমস্ত মাকিন অস্ত্র যেমন মাও বাহিনীর হাতে চলিয়া গিয়াছিল, দক্ষিণ ভিরেৎনামের সাহাযো-দেওয়া অধিকাংশ অস্ত্র যেমন ভিয়েংকং-এর হাতে হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে, পূর্ব-পাকিস্তানের বেলাও ঠিক তাই ঘটিয়াছে। শুধু ছোট বড় অফিসাররাই না, পাক-সরকার নিয়ো-জিত শান্তি কমিটি, রেযাকার ও বদর বাহিনীর বহু লোকও তলে-তলে মুক্তি-যুদ্ধের ও মুক্তি-যোদ্ধাদের সহায়তা করিয়াছেন। বস্ততঃ নিজেদের স্বরূপ ঢাকিবার মতলবেই এঁদের বেশীর ভাগ শান্তি কমিটি রেযাকার ও বদর বাহিনীতে নাম লেখাইয়াছেন। এমনকি পাক-বাহিনীর-দেওয়া অস্ত্র দিয়াই এঁদের অনেকে পাক সৈক্তকে গুলি করিয়াছেন। এইভাবে এই মুদ্দতের সংঘর্ষটা পূর্ব-পাকিস্তানীদের পক্ষে হইয়া উঠে একটা সামগ্রিক ও সর্বাত্মক জন-যুদ্ধ। এই পরিবেশে পাক-সরকার ও তাঁদের সৈন্য বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে যা কিছু ভাল-মন্দ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তা ব্যর্থ হইতে বাধ্য ছিল। এ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ভাবে জানা ও দেখ। দ্ই-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে।

# (৪) জন-যুদ্ধের বিচিত্র রূপ

প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় আমার অশ্যতম প্রিয় বয়ু জনাব নৃক্তর রহমানের নাম। ইনি বর্তমানে ভাসানী শ্যাপের ভাইস-প্রেসিডেট। কিছ আওয়ামী লীগের জয় হইতেই তিনি আমাদের অশ্যতম প্রধান সহযোগী। ১৯৫৬—৫৭ সালে তিনি স্থহরাওয়ার্দী ক্যাবিনেটে একজন স্টেট মন্ত্রী ছিলেন এবং সেটা তিনি ছিলেন আমারই সহকর্মী রূপে। আমার দফতর শিল্প-বাণিজ্যের তিনি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। দুই-একদিনেই তিনি যোগাতায় আমার এত আস্থা অর্জন করিয়াছিলেন যে আমি অনেক-শুলি ডিভিশনই তাঁর হাতে হস্তান্তর করিয়া নিজের পরিশ্রম লাঘ্রব করিয়াছিলাম।

তিনি একজন এক্সাভিসম্যান। কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার অবসর-প্রাপ্ত ক্যাপটেন। তিনি অনেক সময় আমার কাজে লাগিতেন। প্রাইম মিনিস্টাবরর অনুপস্থিতিতে আমি যখন তাঁর এয়াকটিনি করিতাম, তখন প্রধান মন্ত্রীর সব দফতরের সংগে প্রতিরক্ষা দফতরও আমার অধীনে আসিত। এ সময় আমি নৃরুর রহমানের সাথে প্রায়ই পরামর্শ করিতাম। তার আগে আমি যখন জেনারেল আইউবের সাথে পূর্ব-ও পশ্চিম-পাকিন্তানের প্রতিরক্ষা লইয়া বাহাসে লিপ্ত হই, তখন আমার জেলার তংকালীন এস পি জনাব সাদেক আহমদ চৌধুরীই প্রতিরক্ষা ব্যাপারে আমার প্রাইমারি শিক্ষক ছিলেন বটে, তবে নৃরুর রহমান সাহেবও কিছুটা সেকেণ্ডারি শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে আইউব শাহি আমলে দুই পাকিন্তানের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে নৃরুর রহমান সাহেব জামাকে আরও নতুন-নতুন জ্ঞান দান করিয়াছিলেন।

১৯৭১ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে নৃরুর রহমান এক দুঃসাহসিক কাজে রতী হইলেন। কাজটা হইল ঢাকায় আগত মুক্তি-যোদ্ধাদের আশ্রম দেওয়া ও রাতে শুইতে দেওয়ার জন্ম বিভিন্ন ছন্মনামে ষোলাট বাড়ি ভাড়া করিয়াছিলেন। এসব খবর আমাকে দিয়াছিলেন তিনি পরে ও কিন্তিতে। তাঁর এই গোপন কার্য-কলাপ আমার নযরে আসে প্রথমে আমার কনিষ্ঠ ছেলে মহফুয আনাম (তিতু)র মুক্তিযুদ্ধে যোগদান উপলক্ষ

করিয়া। ততদিনে নৃরুর রহমানের দৃই পুত্রের উভয়েই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়া ফেলিয়াছে। তখনই আমি তাঁর কাছে জানিতে পারি, তিনি দুই-তিন মাস আগে হইতেই ঢাকায় মুক্তি-যোদ্ধা রিক্রুট করিয়া আগরতলা সীমান্তে সোনাইমুড়ি ও ধর্মনগর পথে তাদেরে ত্রিপুরায় পার করিতেছেন। তথায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলারা বোমাবাযি ও সাবোটা<del>শ</del> কার্য চালাইতে ঢাকায় আসিয়া তাঁরই আশ্রয়ে থাকিতেছে। শেষ পর্যন্ত তাঁরই ব্যবস্থামত আমার ছেলেও আগরতলায় পাড়ি দিল। এ কাছে আমার ছেলেদের বন্ধু আমার পাতা ভাগিনা আবদুস সাতার মাহ্মুদ যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাতে আমি আমাদের তরুণদের প্রতি শ্রদ্ধায় নুইয়া পড়িয়াছি। এই আবদুস সাতার আমার কলিকাতা জীবনের প্রতিবেশী, আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক মওলানা স্থলতান মাহ্মুদের পুত্র। সাত্তার কোহিনুর কেমিক্যালের একজন সাবেক চিফ-**এক্**যিকিউটিভ। পশ্চিমা মালিকের চাকুরি করিয়াও তিনি এ **কাজের** ঝুঁকি লইতেছেন দেখিয়া আমি শংকিত হইলাম। আমার আপত্তি অগ্রাম্থ করিয়া তিনি তাঁর নিজের গাড়িতে নিজে ড্রাইভ করিয়া আমার ছেলেকে সোনাইমুড়ি পোঁছাইয়া দিলেন। পথে কত কোঁশল ও প্রত্যুৎ-পন্নমতিত্বে এই অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, সে এক দুঃসাহসিক রোমাঞ্চর কাহিনী। এই ধরণের অনেক কাজই সাতার করিয়াছিলেন নিজের ও চাকুরির তোয়াকা না করিয়া। অবশ্য তাঁর পূর্ব-পাকিস্তানী প্রীতির ছব্য ইতিপূর্বেই তিনি মালিকের কুন্যরে পড়ায় তাঁকে চাকুরি হইতে বয়তরক করা হইয়াছিল। কিন্তু তাতেও তাঁর কর্মোন্তম বিশুমাত্র কমে नारे। সাখনার कथा এই যে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার সান্তারকে কোহিনুর কেমিক্যালের প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া তাঁর যোগাতার মর্যাদাদান ও দেশ-সেবার সাহসিকতাকে পুরস্কৃত করিয়াছেন। তিনি এখন পরম যোগ্যতার সাথেই দেশের এই রহত্তম শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালাইতেছেন।

এর পর নৃরুর রহ্মান সাহেব ঘন-ঘন আমাকে তাঁর কার্য্য-কলাপের রিপোর্ট দিতে লাগিলেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্ম কোট, কম্বল,

সোরেটার ইত্যাদি গরম কাপড় সংগ্রহে আমার স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্তের সহযোগিতা निष्ठ नाशिलन। তার মধ্যে একটি পদা এই ছিল যে, তিনি তাঁর গাড়ির 'বুটে' করিয়া বাণ্ডিল-বাণ্ডিল উল-সূতা আনিয়া আমার বাড়িতে রাখিয়া যাইতেন। আমার স্ত্রী সে সব উল পূত্র-বধু, বোন-ভাগিনী ও অক্সান্ত বিশ্বন্ত আত্মীয় জনদের মধ্যে বিলি করিতেন। নির্বারিত সময়ের মধ্যে তাঁরা সোয়েটার বৃনিয়া আমার বাড়িতে পোঁছাই-তেন। নুরুর রহুমান সাহেব নির্ধারিত সময়ে আসিয়া সেগুলি নিয়া ষাইতেন। এ সব কাজ অতি সাবধানেই করা হইত সত্য, কিন্তু পাক-বাহিনীর গোরেশা-গিরিও কম যাইত না। তবে আমাদের তরুণরাও ইতিমধ্যে বেশ খবরদার হইয়া উঠিয়াছিল। তাদের জমা-করা সেই সব কাপড়-চোপড় এমনকি অস্ত্রপাতিও তারা এক-একদিন এক-এক জায়গায় লকাইত। একবার আমার এক আত্মীয়া বিধবা মহিলা বিপদে পড়িতে-পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। এই মহিলার জােঠ প্র ও তার বন্ধুরা গেরিলাদের পোশাক-পাতি ও অস্ত্রশস্ত্র এই মহিলার বাড়িতে এক গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পাক বাহিনীর গোয়েন্দারা জানিতে পারিয়া এই বাড়ি থানা-তল্লাসি করে। কিন্ত ছেলেরা আগের দিন এই তল্লাসির খাঁচ পাইয়া জিনিস-পত্র সরাইয়া ফেলিরাছিল। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সরকারী গোয়েন্দার উপর গোয়েন্দাগিরি করার কোশলও আমাদের ছেলেরা ইতিমধ্যে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।

এই সব ঘটনা যতই আমার কানে আসিতে লাগিল, আমি নৃকর রহমানের নিরাপত্তা সম্পর্কে ততই ভীত-সম্বস্ত ও চিন্তান্থিত হইতে লাগিলাম। একদিন তাঁরে ফেলিয়াই বলিলাম: 'তুমি এত সব করিয়াও পাক-বাহিনীর হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতেছ কেমন করিয়া?' উত্তরে হাসিয়া বন্ধবর যা বলিলেন, তার অর্থ-'হাস্টিং উইথ দি হাউও এও রানিং উইথ দি হেয়ার'—অর্থাৎ তিনি আমি অফিসারদের সাথে দৃত্তি বজায় রাখিয়াছেন। সাবেক ক্যাপটেন বলিয়া পাক-বাহিনীর কোনও কোনও অফিসার তাঁকে জানিতেন। সেই স্থবাদে তিনি আমি কাবে যাতা-রাত করিতেন এবং অফিসারদের সাথে বন্ধু করিতেন। তাঁদেরে

খাওয়াইতেন। অর্থাৎ ভারত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মুজিব নগরী সরকার যাকে দালালি আখা দিলেন, নৃরুর রহমান সাহেব সেই কাজটিই করিয়াছেন ঢাকায় বসিয়া এবং জান-মালের রিঙ্ক লইয়া। নৃরুর রহমানের জন্ম ছিল এটা ঘোরতর রিঙ্ক। কারণ তাঁর দৃই পুত্রই যে মুজিযোদ্ধা এটা গোপন রাখা আর সম্ভব ছিল না। ততদিনে দৃই পুত্রই মুজিশুদ্ধে আহত হইয়াছিল। একজন গুরুতর রূপে। এত গুরুতর যে তাকে যুদ্ধ চলাকালেই নিজের খরচে লগুনেও স্বাধীনতার পরে সরকারী খরচে জি ডি আরে অনেকদিন চিকিৎসা করিতে হইয়াছিল।

এই সময়কার আরেকটি ঘটনা দল-মত-নিবিশেষে সকল পূর্ব-পাকি-ভানীর ঐকামত ও সংগ্রামের জন-যুদ্ধ প্রকৃতি প্রমাণিত করিয়াছিল। এই সময়ে পাকিস্তানী রেডিও-টেলিভিশন হইতে প্রতাক্ষ-পরোক্ষভাবে প্রচার করা হইতেছিল যে শেখ মুজিবের তথাকথিত বিচার হইয়া গিয়াছে এবং সে বিচারে মুজিবের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। এর কিছুদিন আগে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে সরকার মুজিবের সন্মতিক্রমে মিঃ এ কে ব্রোহীকে আসামী পক্ষের উকিল নিযুক্ত করিয়াছেন। এই ঘোষণা হইতে পূর্ব-পাকিস্তানীরা ধরিয়া নিয়াছিল যে উকিল হিসাবে মিঃ ব্রোহীর যোগ্যতা সত্ত্বেও শেখ মুজিব স্থবিচার পাইবেন না। তার পর পরই মুজিবের ফাঁসির হুকুমের ওজব শুনিয়া সকল দলের সকল শ্রেণীর পূর্ব-পাকিস্তানীরা উদ্বেগ ও ব্যাকুলতায় অম্বির চঞল হইয়া উঠে। আমি নিজেও দৃশ্চিন্তায় অম্বির হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই মুদ্দতে যে দলের যে শ্রেণীর ঘারাই আমার সাথে দেখা করিতেন, সবাই একবাকো আমাকে খব পীড়াপীড়ি করিয়া বলিতেন: শেখ মুজিবের প্রাণরক্ষার জন্ম আমার সাধামত সব চেটা করা উচিং। আমি নিতান্ত অসহায়, নিরূপায়, শন্ধিহীন, প্রভাব-প্রতিপত্তিবিহীন জানিয়াও তাঁরা আমাকে এই অনুরোধ করিতেন। দল-মত-নিবিশেষে সবাই এই এক কথা বলায় দুইটা কথা প্রমাণিত হইত। এক, শেখ মুজিবের বাঁচিয়া থাকার রাজনৈতিক প্রয়োজন সহজে সারাদেশে ঐক্যমত আছে। দুই,

পাকিন্তানের সামরিক সরকার মুজিব হত্যার মত নির্চুর ও অদুরদর্শী কুকর্ম করিতে পারেন। প্রথমটার শেখ মুজিবের প্রতি জাতীয় আম্বা স্থানিত হইত। হিতীয়টার পাকিন্তান সরকারের প্রতি পূর্ণ অনাম্বা প্রমাণিত হইত।

# (৬) আওয়ামী দীগে ভাংগনের অপষ্টেচা

শেখ মুজিবের জীবন সম্বন্ধে পূর্ব-পাকিস্তানীদের মধ্যে যখন এমনি একটা সামগ্রিক আশংকা বিভাষান, যে-সময়ে ওয়াল্ড' কমিশন-অব-জ্বিসটস্ ও ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল সহ দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়করা মুদ্ধিবের সামরিক বিচার ও তাঁর জীবনাশংকা লইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছিলেন এবং অনেকেই প্রেসিডেট ইয়াহিয়ার নিকট তারবার্তা পাঠাইতেছিলেন, এমনি সময়ে আমাদের প্রিয় পরোলোকগত নেতা শহীদ সাহেবের একমাত্র আদরের কণ্ডা এবং আমাদের সকলের স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্রী মিসেস আখতার সোলেমান ঢাকায় আসেন। আমার সাথে তাঁর বাজিগত কথা হয় নাই। কাজেই আমি জানিতাম না তিনি প্রেসিডেট ইয়াহিয়া বা পাকিস্তান সরকারের তরফ হইতে কোন মিশন লইরা আসিরাছেন কিনা। তবু আমি খুণী হই। কারণ এই ঘটনায় আমি মুজিবের জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া এই সিদ্ধান্ত করি যে মুজিবের প্রাণনাশের ইচ্ছা शाकिसान সরকারের নাই। তবে তাঁর জীবন নাশের হুমকি দিয়া भिक्तिकाल ब्राक्टमहेल कविवात पृत्रिक्ति जाएत थरहे आहि। अत्नक-দিন পরে আমার পরম মেহাম্পদ ও বিশ্বস্ত আওয়ামী নেতা যহিরুদ্দীন আমার সাথে দেখা করিলেন। আমার ধারণা ছিল, তিনি কলিকাতা চলিরা গিয়াছেন। কারণ আওয়ামী নেতাদের মধ্যে তাঁরই কলিকাতা ৰাওরার ভ্বিধা ছিল সবচেয়ে বেশী। যহিরুদীনের বাপ-দাদারা কলি-কাতার সংগতিপূর্ণ ভদ্র পরিবার। পাকিস্তান হওয়ার পরেও তাঁর পরিবারের অনেকেই কলিকাতার থাকিয়া যান। আছও তাঁরা প্রতিপত্তি ও সন্মান লইরা কলিকাতার বসবাস করিতেছেন। প্রথম চোটেই ৰহিক্দীনের পক্ষে কলিকাতা বাওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল।

কিন্ত তিনি কলিকাতা যান নাই। বিভিন্ন জায়গায় তিনি চার-পাঁচ মাস আত্মগোপন করিয়াছিলেন। মিসেস সোলেমান ঢাকায় আসায় তাঁর আত্মগোপনের আবশ্যকতা আপাততঃ আর নাই। তাই তিনি গোপন স্থান হইতে বাহিরে আসিতে সাহস পাইয়াছেন।

আমি খুশী হইলাম। তাঁর সাথে একাধিকবার লখা আলোচনা করিলাম। মুজিবের জীবন লইয়া রাজনৈতিক দর কষাক্ষির পাকিস্তানী অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমার সন্দেহ দৃঢ়তর হইল। দর ক্ষাক্ষির ভাব দেখাইয়া পাকিস্তানকে হিউমারে রাখা মল নর। এ বিষয়ে যহির দীনের সাথে আমি একমত হইলাম। এ বিষয়ে আমার অনুমোদনক্রমে দুইও একটি বিশ্বতিও তিনি দিলেন। কিন্তু পাকিস্তানী নেতাদের দাবি-মত শেখ মুজিবের বদলো নিজে আওয়ামী লীগের নেতা হইতে বা আওয়ামী লীগের নাম পরিবর্তন কাররা নতুন নামের পাটি করিতে তিনি রাষী হন নাই। এ বিষয়ে তৎকালে খবরের কাগ্যে যহিরুদ্ধীনের রাজনীতি সম্পর্কে যে সব জন্মনা-কন্মনা বাহির হইয়াছিল, তার অধিকাংশই ছিল হয় ভিত্তিহীন, নয় ত বিকৃত ও অতিরঞ্জিত।

পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পরে ঐ সব বিকৃত রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া আওয়ামী নেতারা যহিরুদ্দীনের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তা ছিল যহিরুদ্দীনের প্রতি ঘোরতর অবিচার। আওয়ামী লীগও তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। আমি কোনও-কোনও প্রভাবশালী আওয়ামী নেতার কাছে যহিরুদ্দীনের কথা তুলিয়াছিলাম। আওয়ামী নীগের প্রতি তাঁর অতীতের নিঃস্বার্থ সেবার উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাতে এক স্বর্রসিক আওয়ামী নেতা হাসিয়া জবাব দিয়াছিলেনঃ 'বিনা-িসে আওয়ামী নেতাদের রাজনৈতিক মামলায় উকালতি করাইছিল আওয়ামী লীগের প্রতি যহিরুদ্দীনের বড় অবদান। আমরা আওয়ামী লীগাররাই এখন সরকার হওয়ায় তাঁর আর দরকার হইবে না। বরয় আওয়ামী লীগ-বিরোধীদের জয়ই যহিরুদ্দীনের সেবার বেশা দরকার হইবে।'

যহিরুদীনের মত দক্ষ পার্লামেণ্টারিয়ান আওয়ামী লীগে আর থাকিবেন না, একথাও বলিয়াছিলাম আরেকজন বড় নেতার কাছে।

জবাবে তিনিও বলিয়াছিলেন: 'আপনাদের আমলের মত পার্লামেন্ট আর থাকিবে কি না, তাই আগে দেখিয়া নেন।'

এ কথার তাংপর্য বৃঝিয়াছিলাম আরও অনেক পরে। সংবিধান রচনার পর ১৯৭৩ সালের মার্চের সাধারণ নির্বাচনের ফলে যে পার্লামেন্ট গঠিত হইল, তাতে 'লিডার-অব-দি হাউস' আছে, কিন্তু 'লিডার-অব-দি অপ্যিশন' নাই। মাত্র আটজন অপ্যিশন মেম্বরের নেতা বলিয়া জনাব আতাউর রহ্মান খাঁকে প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহ্মান 'লিডার-অব-দি-অপ্যিশন' মানিয়া লন নাই। ফলে সারা দুনিয়ার একমাত্র বাংলাদেশেই লিডার-অব-দি অপ্যিশন-হীন পার্লামেন্ট বিরাজ করিতেছে।

## (৭) উপ-নির্বাচনের প্রহসন

যা হোক, আমাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের দিতীয় স্তরে জন-যুদ্ধের কথায় ফিরিয়া আসা যাক। জন-যুদ্ধ মুদ্দতের পাঁচ মাস সময়ের সরকারী দিশাহারা পাগলামির আরেকটা প্রমাণ তথাকথিত উপ নির্বাচনের ব্যবস্থা। মিসেস আখতার সোলেমানের 'নরম আওয়ামী লীগ নেতাদের' মধ্যে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বার্থ হইবার পরই সামরিক সরকার প্রথমে ৭৮ জন আওরামী এম. এন. এ. ও ১০৫ জন এম পি. এ. কে এবং পরে আরও ৮৮ জন এম পি এ কে ডিসকোয়ালিফাই করিয়া তাঁদের সীটে উপ-নির্বাচনের ছকুম জারি করেন। পাকিস্তান সরকারের এই আহাম্মকিতে বাংলাদেশের এই সময়কার জন-যুদ্ধের বৃনিয়াদ গণ-ঐক্য আরও দৃঢ়তর-ভাবে প্রমাণিত হইল। এই তথাকথিত উপ-নির্বাচনের জন্ম প্রার্থী পাওয়া पक्रत रहेन । गठ निर्वाहतन यामानक वारयत्राक् ए त्थ्वीत करत्रकक्षन अहेभरे প্রার্থী হইয়া গেলেন বটে, কিন্তু অত-অত ভ্যাকেট সীটের জন্ম যথেষ্ট প্রার্থী পাওয়া গেল না। এমনকি, জমাতে-ইসলামী ও পিপল্স্-পার্টির মত আওয়ামী লীগ-বিরোধীরাও প্রার্থী দাঁড় করাইতে সাহস পাইলেন না। একমাত্র এয়ার মার্শাল আসগর খার ইস্তেকলাল পাটি পূর্ব-পাকিন্তানের বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় স্বষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন इदैराज भारत ना, अदे युक्तिराज अदे छेभ-निर्वाहन वसकरे कतिरामन। अवश्वा